# আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ

আরবি-বাংলা



অনুবাদ ও রচনায়

মাওলানা আহমদ মায়মূন মূহাদিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাণ, ঢাকা মাওলানা মাহফুজুর রহমান সিদ্দিকী মূহাদিস, জামিয়া হোগাইনিয়া আগবিরা আগারণাঁও, ঢাকা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২, নর্ব্যক্ষ হল েড, বাংলাবান্ধার, ঢাকা-১১০০

### আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ

অনুবাদ ও সম্পাদনায় মাওলানা আহমদ মায়য়ৢন মাওলানা মাহফ্জুর রহমান সিদ্দিকী

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত] প্রকাশকাল 💠 ২৪ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৩ হিজরি

১৬ ফব্রুয়ারি, ২০১২ ইংরেজি ৪ ফাল্পন, ১৪১৮ বাংলা শব্দ বিন্যাস 🍄 ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম ২৮/এ, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূদ্রণে 🌣 ইসলামিয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস

প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ হাদিয়া 🌣 ৫৯৫.০০ পাঁচশত পাঁচানব্বই টাকা মাত্রী

🌣 আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ মোক্তফা এম, এম,

# সূচিপত্র =====

| বিষয়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | र्भिक्      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| अधाग्न : फश्विधि : प्राप्त : प्रश्विधि :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | æ           |
| —— পরিক্ছেদ : চোরের হাত কাটা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ২৯          |
| —— পরিচ্ছেদ : 'হদ্দ'-এর ব্যাপারে সুপারিশ ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88          |
| — পরিচ্ছেদ : মদ পানের দণ্ডবিধি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8%          |
| —— পরিচ্ছেদ : সাজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য বদদোয়া না করা ساب ما لا يدعى على المحدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | œ           |
| — পরিচ্ছেদ : সতর্কতামূলক শান্তিপ্রদান                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ৫৮          |
| পরিচ্ছেদ : মদের বিবরণ ও মদ্যপায়ীর প্রতি ভীতি প্রদর্শন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | હર          |
| - كتاب الامارة والتضاء : অধ্যায় : প্রশাসন ও বিচার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ૧૨          |
| प्रितिष्ट्यः : শाসকদের জন্য সহনশীলতা প্রদর্শন করা التيسير — باب ما على الولاة من التيسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ৯৮          |
| — পরিচ্ছেদ : কাজি ও বিচারকদের বেতন নেওয়া ও হাদিয়া গ্রহণ করা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20%         |
| — পরিছেদ : বিচার এবং সাক্ষ্যদানের বর্ণনা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 226         |
| अधाग्न : अधा्न : अधा्न : अधा्न : अधा्न : अधाग्न | ১৩৬         |
| باب اعداد الله الجهاد — পরিক্ছেদ : যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতি প্রসঙ্গে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ১৯২         |
| باب اداب السفر — পরিছেদ : সফরে চলার রীতিনীতি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ২০৬         |
| ש باب الكتاب الى الكفار ودعائهم الى الاسلام —   باب الكتاب الى الكفار ودعائهم الى الاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ২২১         |
| — পরিছেদ : জিহাদে হত্যার বিবরণ প্রসঙ্গে باب القتال في الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ২৩১         |
| باب حكم الاسراء পরিচ্ছেদ : যুদ্ধবন্দিদের বিধিবিধান                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>২</b> 8২ |
| باب الامان — পরিচ্ছেদ : নিরাপত্তা প্রদান প্রসঙ্গে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ২৬০         |
| — পরিদেছদ : গনিমতের মাল বিতরণ ও তাতে ধেয়ানত করা سبب باب قسمة الغنائم والغلول فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ২৬৫         |
| باب الجزية — পরিছেদ : জিজিয়ার বর্ণনা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ২৯৮         |
| باب الصلح — পরিজেদ : সদ্ধি স্থাপন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 908         |
| — পরিন্ছেদ : ইহদিদের আরব উপদীপ হতে বিতাড়ন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ઝર          |
| — পরিজ্ঞেদ : कार्य-এর বর্ণনা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 929         |
| 5-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |

| বিষয়                                                  | পৃষ্ঠা      |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| ত্রখ্যার : শিকার ও জবাই প্রসঙ্গে كتاب الصيد والذبائح   | ৩২৪         |
| باب ذكر الكلب — পরিচ্ছেদ : কুকুর সম্পর্কে বর্ণনা       | <b>9</b> 80 |
| — পরিচ্ছেদ : যে [সমন্ত] প্রাণী খাওয়া হালাল ও যা হারাম | 989         |
| পরিচ্ছেদ : আকিকার বর্ণনা                               | ৫১৩         |
| अध्याग्न : अध्याग्न : अध्याग्न : عتاب الاطعمة          | ৩৬৫         |
| باب الضيافة — পরিচ্ছেদ : অতিথি আপ্যায়ন প্রসঙ্গ        | ৩৯২         |
| পরিচ্ছেদ : निরুপায়ের খাওয়া সম্পর্কে                  | 803         |
| — পরিচ্ছেদ : পানীয় দ্রব্যের বর্ণনা                    | 808         |
| — পরিচ্ছেদ : नाकी' ও नावीय সম্পর্কীয় বর্ণনা           | 830         |
|                                                        | 826         |
| সধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছদ : کتاب اللباس                  | 8২0         |
| باب الخاتم পরিছেদ : আংটির বর্ণনা                       | 886         |
| باب النعال — পরিচ্ছেদ : পাদুকা সম্পর্কীয় বর্ণনা       |             |
| — পরিচ্ছেদ : চুল আঁচড়ানো                              | 864         |
| — পরিচ্ছেদ : ছবি সম্পর্কে বর্ণনা                       | 850         |
| অধ্যায় : চিকিৎসা ও মন্ত্র                             | - ৪৯৩       |
|                                                        | 676         |
| باب الكهان — পরিচ্ছেদ : জ্যোতিষীর গণনা ••••••          | ( ૧૨૨       |
| च्याय : अधाय : अश्र                                    | ৫২৯         |
|                                                        |             |
|                                                        |             |
|                                                        |             |

## بشمانيا الحجز التحفق

# كِتَابُ الْحُدُوْدِ अध्याय : मधरिधि

ें भक्षि वह्वठनः अकवठतन "عُدُّ " এর মূল অর্থ – निरंषध कরा, वित्रञ রাখा। এছাড়া या मृष्टि জि निरंपत মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে তাকেও 'হদ' वला হয়। আরববাসীরা দারোয়ান ও জেলার-কে عَدَّدُ (হাদ্দাদ) বলেন। কেননা দারোয়ান ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয় আর জেলার জেলখানা থেকে বের হতে বাধা দেয়।

ं শরিয়তের পরিভাষায় عنور واصطلاحا والمولاحات المولاحة (المولاحة المولاحة المولحة المولحة

শরিয়তে হন্দ নির্ধারণের রহস্য : শরিয়তে হন্দ নির্ধারণের উদ্দেশ্য হলো এমন সব কাজকর্ম থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখা, যার দরুন বান্দাদের আত্মসন্মান এবং সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। তাই হন্দে জেনা হন্দ্ছে আত্মার সংরক্ষণ আর হন্দে কায়ান্ত ভিনার উপর জেনার অপবাদ দেওয়া] হচ্ছে সম্মান-সম্ভ্রমের সংরক্ষণ এবং হন্দে সারাকা [চুরির দওবিধি] হচ্ছে

সম্পদের সংরক্ষণ।

थथम अनुत्रहर : ٱلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرضا اللهِ اللهِ الرضا اللهِ وقالَ اللهُ اللهِ اللهِ وقالَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وقالَ اللهِ اللهُ اللهُ

৩৩৯৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা এবং যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একবার দুই ব্যক্তি তাদের মকদ্দমা নিয়ে রাসূলুরাহ — -এর দরবারে আসল। তাদের একজন বলল, আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করুন। অপরজনও বলল, হাঁা, ইয়া রাসূলাল্লাহ — ! আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করুন। আর আমাকে ঘটনা বর্ণনা করার অনুমতি দান করুন। নবী করীম কলেনে, আছ্লা বল! লোকটি বলল, আমার ছেলে তার চাকর ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে জেনা করেছে। লোকেরা আমাকে বলল যে, আমার ছেলের শান্তি হলো "রজম" (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা) কিন্তু আমি রজমের বদলে একশত ছাগল ও একটি দাসী ফিদিয়া স্বরূপ আদার করেছি।

ثُمَّ إِنِّيْ سَالْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاخْبَرُونِيْ اَنَّ عَلَى الْبِيلْمِ فَاخْبَرُونِيْ اَنَّ عَلَى اِبْنَى جَلْدَ مِائَة وَتَغْرِيْبَ عَلَم وَانْمَا الرَّجْمُ عَلَى اِمْرَأَتِم - فَقَالُ رَسُولُ اللَّه ﷺ اَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِىْ بِيدِهِ لَاقْضِيْنَ بَيْنَكُمَا بِكِتْبِ اللَّهِ اَمَّا غَنَمُكُ وَجَارِيتُكُ فَرُدُّ عِلَيْهِ جَلْدُ مِائَة وَلَكْ فَرَدُّ عَلَيْهِ جَلْدُ مِائَة وَتَعْرِيْبُ عَلَم وَامَّا ابْنَكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَة وَتَعْرِيْبُ عَلَم وَامَّا ابْنَ يَا أَنْيَسُ فَاغَدُ اللَّي اللَّي الْمُنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا إِلَى الْمُتَوَافِيْتُ فَارْجُمْهَا . (مُتَّفَقَى وَقَاتُ فَارْجُمْهَا . (مُتَّفَقَى عَلَيْهِ)

পরে আমি আলেমগণের নিকট জিজ্ঞেস করলাম। তথন তারা জানালেন যে, আমার ছেলের শান্তি হলো একশত চাবুক এবং এক বছরের নির্বাসন। আর তার স্ত্রীর শান্তি হলো "রজম"। অতঃপর রাস্কুল্লাহ কলেনে, জেনে রেখো! ঐ সন্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করব। আর তা হলো, তোমার ছাগল ও দাসী তোমার নিকট ফেরত আসবে। আর তোমার ছেলেকে একশত চাবুক মারা হবে এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া হবে। এরপর নবী করীম হয়ত উনাইস (রা.)-কে সম্বোধন করে বললেন,] হে উনাইস! তুমি তার স্ত্রীর নিকট যাও। স্বাদি জেনায় লিপ্ত হওয়াকে স্বীকার করে, তাহলে তাকে "রজম" করে দাও। মহিলাটি স্বীকার করন। অবশেষে তিনি তাকে রজম করলেন। - ব্র্যারিও মূর্যান্য

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ं अाभात ছেলে তার চাকর ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে জেনা করেছে। نَوْلُهُ إِنَّ اِمِنِيٌ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى لَّفَا فَرَنَى بِامْرَأَتُه অৰ্থ – চাকর, খাদেম, গোলাম, ভিক্ষুক। এখানে উদ্দেশ্য চাকর। কেননা হযরত আমর ইবনে শুআইব (রা.) থেকে تكانَ اَبْنُي أَجِيْرًا لِامْرَأَتِهِ – সাসায়ী শরীকে বর্ণিত আছে

ভিছিন নিজ্ঞান হিন্দু হৈছিল। ইন্দুৰ ইন্দুৰ হিন্দুৰ হ

এ হাদীস দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, নবী করীম 🚃 -এর জীবদ্দশায়ও সাহাবায়ে কেরাম ফতোয়া দিতেন। এ সম্পর্কে ইবনে সা'দ (র.) "আত-তাবকাত" -এর মাঝে একটি অধ্যায়ও কায়েম করেছেন।

قَعْرِيْبُ عَامٍ دَاخِلُ فِي الْحَدِّ أَمْ لاَ؟ فِبْدِ اِخْتِكُ ثُو الْأَيْفُ الْأَيْفُ الْأَيْفُ الْأَيْفُ ال قا ما ما قام المعنون ا عُكْرِيْبُ عَلَيْهِ الْخَيْدُ الْأَيْفُ الْأَيْفُ الْأَرْفُ الْأَيْفُ الْأَيْفُ الْأَيْفُ الْمُؤْمِّ وَمُعَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَالِّقِ के वालात उनायत के वालात के वालात

হথারত ইমাম শাকেয়ী, ইমাম আহমদ, ইসহাক, আৰু ছাওর, ইবনে আৰী লায়লা, ছাওরী (র.) প্রমুখদের নিকট অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা নারী জে নাকারের শাস্তি হলো একশত চাবুক এবং এক বৎসরের জন্য নির্বাসন।

দলিল-

فِي حَوِيْثِ اَبِي هُرَيْرَةَ (رض) لَاَقْضِينَّ بَينَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الثَّا غَنْمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرُةٌ عَلَيْكَ وَامَّا ابنُكَ فَعَلَيْهِ جَلَّهُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ.

نَدْمُنُ الْاَكُمُ مَالِكُ وَالْاَرْزَاعِيُّ : ইমাম মালেক এবং আওযায়ী (র.) -এর নিকট বিবাহিত জেনাকার পুরুষর্কে একঁশত চাবুক মারার পর এক বছরের জন্য নির্বাসনে দেবে । কিন্তু জেনাকার নারীকে নির্বাসনে দেবে না ।

দ্**দিল** : যথাসম্ভব নারীদেরকে হেফাজতে রাখা প্রয়োজন। নারীদেরকে নির্বাসন দিলে তাদের হেফাজত ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। সূতরাং নারীরা এ হকুমের আওতাভুক্ত নয়।

হুবারত ইমাম আবৃ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে "নির্বাসনের" হুকুম জেনার "হদ্দ" -এর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং ইহা "তা'যীর" -এর অন্তর্ভুক্ত, যা হাকিমের রায়ের উপর মওকুফ।

मिलन : (٢ أَيْنَ فَأَجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مُنِهُمَا مِانَةَ جَلَدَةٍ (سُورَة نُور آيَت ٢)

এ আয়াতে জেনাকারী পুরুষ এবং জেনাকারিণী নারীর পূর্ণ শান্তি একশত চাবুক মারার কথা বলা হয়েছে। এখানে নির্বাসনের কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং "খবরে ওয়াহেদ" দ্বারা কিতাবুল্লাহ -এর উপর অতিরিক্ত কিছু আরোপ করা জায়েজ হবে না। একটি প্রশ্ন: ইমাম শাওকানী (র.) "নায়লুল আওতার" গ্রন্থে বলেছেন, এ হাদীসটি মাশহুর-খবরে ওয়াহিদ নয়। এর জবাবে হানাফীগণ বলেন-

- ১. "হাদীসে তাগরীব" -কে শুধু তিনজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন- হ্যরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.), আবৃ হুরায়রা (রা.) ও যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.)। আর তিনজন সাহাবীর রেওয়ায়েত দ্বারা কোনো হাদীস মাশহুর হয় না।
- ২. আর যদি হাদীসটি মাশহর মেনেও নেওয়া হয় তারপরও এটা কোথায় প্রমাণিত হয় য়ে, নবী করীম এক বছরের নির্বাসনকে "হদ্দ" হিসেব বলেছেন; বরং এটা "তা যীর"-এর প্রবল সম্ভাবনা রাখে। তি ইন্দের বলিছেন ররং এটা তা যীর"-এর প্রবল সম্ভাবনা রাখে। তি ইন্দের হাদীস বর্ণিত আছে। কোখানে এ ছাড়া হয়রত আবৃ হরায়রা (রা.) এবং যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) থেকে এ সম্পর্কিত অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। কোখানে গুড় চাবুক মারার কথা আছে, এক বছরের নির্বসানের দিকে কোনো ইঙ্গিতও নেই। যদি নির্বাসন দেওয়া "হদ্দ" -এর অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে অবশ্যই উল্লেখ করতেন।

আকলী দলিল] : হিদায়ার মুসান্নিফ লিখেন– নির্বাসনে দেওয়ার দ্বারা জেনা-ব্যভিচারের পথ আরো উন্মুক্ত হয়ে যায়। সেথানে তার বংশের লোকজন না থাকার কারণে সে নির্লজ্জ হয়ে যায়। অধিকন্তু পরদেশে কোনো উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে অধিকাংশ সময় নারীরা যৌনকর্মকৈ তাদের উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে নেয়।

: [विदाधीएत पनित्व खवाव] النجواب عن المُخَالِفِيْنَ

১. এক বছরের জন্য নির্বাসনের দেওয়ার হুকুম উল্লিখিত আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে।

২. এ হুকুম তা'যীর হিসেবে ছিল। হযরত ওমর (রা.) -এর "আছর" এর প্রমাণ বহন করে

عَنِ ابْنِ الْمُسْبَبِ قَالَ غَرَّبُ عُمَرُ رَبِيْعَةَ ابْنَ أُمْيَّةَ بْنِ خُلْفٍ فِى الشَّرَابِ اِلْى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرَقُلِ فَتَنَصَّرَ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَغَرِّبُ بَعَدُهُ مُسْلِمًا (مُصَنَّفَةُ عَبْدِ الرَّزَاقِ)

হযরত ওমর (রা.)-এর এ উক্তি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য সে মদ পর্নিকারী হোক বা জেনাকারী হোক। নির্বাসন্ যদি "হদ্দ" -এর অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে হযরত ওমর (রা.) তা কখনও পরিত্যাগ করতেন না।

: अवगार जामात्मत भात्य आमि आल्लाश्त किञाव जनूयाशी कग्नमाना कतव। ﴿ قُولُهُ أَكْتُضِينٌ بَيْنَكُمُا بِكِتَابِ اللَّهِ

এখানে "কিঁতাবুল্লাহ" দ্বারা কুরআনে কারীম উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহ তা আলার চুকুম উদ্দেশ্য। কেননা কুরআনে কারীমের মাঝে "রজমের" হুকুম বর্ণিত নেই। তবে কিতাবুল্লাহ দ্বারা কুরআনে কারীমও উদ্দেশ্য হতে পারে। তখন এর উত্তর হবে এটা কুরআনে কারীম থেকে রজমের আয়াতের তেলাওয়াত মানসৃখ হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা।

(حـ) ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, হাম্মাদ ও আবৃ ছাওর (র.)-এর নিকট একবার স্বীকার করাই যথেষ্ট।

पिन :

فِيْ حَدِيثِ اَبِي هُرَيْرَةَ (رضا) وَامَّا انَتَ يَا اُنَيِسُ فَاغَلُا عَلَى إِمْرَاةً إِلْمَا فَإِنْ اِعْتَرَفَتُ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا -(متفق عليه)

বর্ণিত জেনাকারিণী মহিলা একবার স্বীকার করেছিল। তথন হযরত উনাইন (রা.) তাকে "রজম" করে দিয়েছিলেন। مُذَهُبُ الْأَحْنَانِ
: হানাফী ইমামদের মতে জেনার "হদ্দ" জারি করার জন্য চার মজলিদে চারবার স্বীকার করা জরুরি। দিলে

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ (رضا قالَ جَاءَ مَاعِزُ الْاَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ فَلَا زَلَى فَاعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقْهِ الْاَخْرِ فَفَالَ إِنَّهُ فَلَا زَلَى فَاعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقْهِ الْاَخْرِ فَقَالَ بَا رُسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ قَلْ زَلَى فَامَرَ بِهِ فِي الرَّالِعَةِ الغ (يَرْمِلِنِي، إِنْ مَاجَة، مِشْكُوة جـ٢ صـ٣١١) যদি একবার স্বীকার করা যথেষ্ট হতো, তাহলে হযরত নবী করীম 🌉 মায়েযে আসলামী (রা.) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না। কেননা "হদ্দ" তরক করা জায়েজ নেই; বরং সে চারবার মজলিস পরিবর্তন করে নবী করীম 🚐 -এর সামনে স্বীকার করার পর বজম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এ ধরনের রেওয়ায়েত সহীহহাইনের মাঝেও রয়েছে। সুতরাং এ সকল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চার মন্ধনিসে চাররর স্বীকার করা জরুরি। যদি চারবারের কম স্বীকারোক্তি দ্বারা জেনা প্রমাণিত হতো তাহলে নবী করীম ——— "হদ্দ" কায়েম করতে বিলম্ব করতেন না। তবে হাম্বলীগণ সহীহাইনের মুজমাল হাদীদের উপর ভিত্তি করে একই মজলিসে চারবার স্বীকার করাকে মধ্যে মনে করেন। اَالْمُجَالُمُ عَنْ دُلِيْلِ الْمُكَالِّذِيَّ الْمُكَالِّذِيِّ الْمُكَالِّذِيِّ الْمُكَالِّذِيِّ الْمُكَالِّذِي

ك. এ অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসটি মুংমোল [সংক্ষিপ্ত]। আর হাদীসে মায়েয (রা.) ও اَسَرُاءُ غَاسِدِيَ সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীস [যা সামনে আসছে] তা হাদীসের বাবের তাফসীর করেছে। সুতরাং মুজমাল ও মুফার্স্পরের মাঝে কোনো বিরোধ নেই।

২. প্রকৃতপক্ষে ঐ মহিলাও নিয়ম অনুযায়ী চারবার স্বীকার করেছিল; কিন্তু সংক্ষিপ্ত করার জন্য "চারবার" কথাটি নিলুত করা হয়েছে।

وَعَنْ اللّهِ مِنْ خَالِدِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النّبِي عَلَيْ يَأْمُرُ فِيدْمَنْ زَلْى وَلَمْ يُحْصِنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ . (رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ)

৩৪০০. অনুবাদ: হ্যরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম হাত হতে
ওনেছি যে, অবিবাহিত লোক জেনা করলে তিনি তাকে
একশত চাবুক মারার ও এক বছরের জন্য নির্বাসন
দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। –বিখারী।

وَعَنْ لَنْكَ عُمْرَ (رضا) قَالَ اِنَّ اللَّهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِصَّا اَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَيهَ الرَّجْمِ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَجَمْ نَسُولُ اللَّهِ عَلِي وَرَجَمْ نَبَا بِعَدُهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى مَسْنَ زَنْسَى إِذَا احْسَصَنَ مِسَنَ اللَّهِ حَقَّ عَلَيهِ وَالنَّرِسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ اوَ الْإَعْتِرَافُ . (مُتَفَقَ عَلَيْهِ)

৩৪০১. অনুবাদ: হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহামদ

কে সত্য দীন সহ পাঠিয়েছেন। তাঁর উপর কিতাব নাজি
ল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যা কিছু নাজিল করেছেন
তার মধ্যে একটি হলো রজমের আয়াত। রাসূলুল্লাহ
রজম করেছেন এবং তারপর আমরাও রজম করেছি।
আর রজমের বিধান আল্লাহর কিতাবের মাঝে অপরিহার্য
সত্য। ঐ পুরুষ ও নারীর উপর যারা বিবাহ করার পর
জেনা করে, যখন উহার প্রমাণ পাওয়া যায় অথবা গর্ভ
প্রমাণিত হয় অথবা স্বীকারোক্তি দেয়। -[বুধারী ও মুসলম)

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : পূর্বের হাদীসে মৃহসিন (کُخْصِنْ) নয় এমন জেনাকারের শান্তি বর্ণনা করা হয়েছিল। আর এ হাদীসে مُخْصِنَ জেনাকারের শান্তি বর্ণনা করা হয়েছে। کُخْصِنَ জেনাকরের শান্তি বর্ণনা করা হয়েছে। کُخْصِنَ প্রমাণিত হয়, তাহলে "রজম" অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হর্ত্যা করা হবে।

একটি প্রশ্ন : খারেজীদের একটি দল "রজম" -কে অস্বীকার করে বলে কুরআনে কারীমের মাঝে "রজমের" হুকুম নেই। সূতরাং রজম করা নাজায়েজ ও অগ্রহণযোগ্য।

জবাব : রজমের আয়াত প্রথমে কুরআনে কারীমের মাঝে ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তার তেলাওয়াত মানসৃখ (রহিত) হয়ে গেছে, তবে তার হুকুম বিদ্যমান আছে। সেই আয়াত হলো–

اَلشَّبِعُ وَالشَّبِخَةُ إِذَا زَنْبَا فَأَرْجُلُوهُمَا الْبَثَةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزُ حَكِبَمَ أَى النَّبِيَّهُ وَالشَّيْبَةُ كَنَا فَشَرُهُ مَالِكٌ فِي الْمُرَطَّاءِ وَالْأَظْهُرُ تَفْسِبُرُ الشَّيْعَ وَالشَّيْعَةِ بِالنَّعْضِنِ وَالمُحْصِنَةِ. عمو ما النَّيْبَةُ كَنَا فَشَرُهُ مَالِكٌ فِي الْمُرطَّاءِ وَالْأَظْهُرُ تَفْسِبُرُ الشَّيْعَ وَالشَّيْعَةِ بالنَّعْضِنِ وَالمُحْصِنَةِ.

সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, সালফে সালেহীন ও আইশায়ে মুজতাহিদীন এমনকি সকল উশতে মুসলিমার إَجْمَاعُ [ইজমা] অনুযায়ী এ আয়াতের হুকুম বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ রজমের হুকুম বিদ্যমান আছে। 'মুহসিন' নারী বা পুরুষ যদি জেনা করে তাহলে তাকে রজম করা হবে।

वेना २र عصن वन श्र व्याप्त वार्यान, वार्तना, ब्हानमण्यन मुमनमानत्क रा मशेश विवारंत्र माधारम रमनारमणा करतरह ।

كَمَا فِي حَدِيثِ الصَّحِيثَ عَنْ عَمْ كَمَرَ الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقَّ عَلَى مَنْ زَنْي إذَا احْمَنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِسَاءِ. (المُعدِيثُ) এ ছাড়া রাসূলে কারীম 🏥 "রজমের" হুকুম দিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়িতও করেছেন। নবী করীম 🕮 এর ওফাতের পর সকল খুলাফায়ে রাশেদীন ও আইস্মায়ে মুসলিম রজমের হুকুমের উপর আমল করেছেন। সূতরাং খারেজীদের কথা ভিত্তিহীন, বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। হযরত ওমর (রা.) রজমের হুকুমের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন-

إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ فَيَقُولُ قَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُواْ بِتَرْكِ فَرِيْضَ

সূতরাং যারা রজমের হুকুমকে অস্বীকার করে তারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট। তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

وَعَنْ الصَّامِةِ الرَّسَاءَةُ بَنْ الصَّامِةِ (رض) أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّ قَالَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللُّهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ٱلْبِكُرُ بِالْبِكُرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَالثُّبِيبُ بِالثَّيِّبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

৩৪০২ অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম 🚃 বলেছেন, আমার থেকে হাসিল কর! আমার থেকে হাসিল কর! আল্লাহ তা'আলা নারীদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। [তা হলো,] কোনো অবিবাহিত যুবক যুবতী জেনায় লিপ্ত হলে একশত চাবুক মারা হবে এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর করা হবে। আর কোনো বিবাহিত নারী ও পুরুষ জেনা করলে একশত চাবুক মারা হবে এবং রজম করা হবে। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী তলব করবে, যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে গৃহে আবদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা করেন। -[সূরা নিসা : ১৫]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে জেনার শাস্তি ছিল ঘরে অবরুদ্ধ করে রাখা এবং কষ্ট দেওয়া। আর নারীদের জন্য এ বন্দিদশা তার মৃত্যু অথবা আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিলম্ব ছিল।

অতঃপর যখন সূরা নূরের আয়াত الرَّانِيَّةُ وَالرَّانِيَّةُ وَالرَّانِيَةُ وَالرَّانِيُّ الخ वाजिन হলো তথন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, সূরা নিসার মধ্যে যে ওয়াদা করা হয়েছিল তাঁ বান্তবার্যন করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই ব্যবস্থা বলে দেওয়া হয়েছে। তবে এ আয়াতের মাঝে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া ব্যতীত জেনার শান্তি একশত চাবুক মারা বলা হয়েছে। আর হাদীসে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যে সকল হাদীসে ব্যাখা দেওয়া হয়েছে আমাদের আলোচিত হাদীস তারই একটি।

এ রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায়, যদি কোনো বিবাহিত লোক জেনা করে তাহলে : فَوَلُهُ وَالشُّبِبُ بِالشُّبِبَ جَلُدُ مِانَةٍ وَالرُّجْمُ তাকে এঁকশত চাবুর্ক মারা হবে এবং রজমও করা হবে।

চাবুক মারা এবং রজম করা, এ দুটি শান্তি একত कर्तात गाभारत : إِخْتِيلاَتُ الْاَتِيمَةِ الْكِرَام فِي اجْتِيمَاعِ الْجَلْدِ وَالرَّجْم র্তুলামায়ে কেরামের মতবিরোধ র্রয়েছে ।

হযরত ইমাম আহমদ, হাসান বসরী, أحْمَد، حَسَنْ بَصْرِي ، إِسْحَاق بْنْ رَاهْزَيْه، دَاوْد ظَاهِرِي وَابْن الْمُنْذِ হৈসহাক ইবনে র্রাহওয়াইহ ও দাউদে যাহেরী এবং ইবনুল মুনযির (র.)-এর নির্কট مُعْصِنُ [বিবাহিত লোক] জেনা করলে তাকে চাবুক মারা হবে তারপর রজম করা হবে।

पिनन : (رُواهُ مُسُلمٌ) : وَالنَّبِّ بِالثَّبِّ بِالثَّبِ وَالْخَبِ وَالرَّجُمُ . (رُواهُ مُسُلمٌ) पिनन : وَالنَّبِ بِالثَّبِ بِالثَّبِ وَالْخَبُ وَالرَّجُمُ . (رُواهُ مُسُلمٌ) : अयहत उलाभास क्वासर्व मर्ल, तक مُحْمِنُ وَالْمُلْمَاءِ प्रिनेन :

- ১. হযরত মায়েয় আসলামী (রা.) "মুহসিন" হওয়া সত্ত্বেও তাকে তথু রজম করা হয়েছে, চাবুক মারা হয়নি।
- গামেদীয়া মহিলার ঘটনা, যা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

- ৩. চাৰুরের ঘটনা, যা একটু আগে অতিবাহিত হয়েছে। এ দুটি ঘটনার হারাও তথু রজম প্রমাণিত হয়। الْجَرَابُ عَنْ دُلِيْلِ الْمُخْالِيْشِيَّ [[বিরোধীদের দ**লিলের জবাব**] :
- ১. ইমাম নববী এবং আসকালানী (র.) বলেন, এ হাদীস ত্রিন্দুর ইত্যাদি দ্বারা মানসৃখ হয়ে গেছে। কেননা হয়রত মায়েয় (রা.), গামেদীয়া মহিলা ও চাকরের ঘটনা তার পরে ঘটেছে।
- ২ হযরত শাহ ওয়ানী উল্লাহ (র.) বলেন, ইসলামি শাসকের জন্য উভয় দণ্ড প্রয়োগ করার অনুমতি আছে; কিন্তু উভয়টি প্রয়োগ না করে গুধু "রজম" করা মোন্তাহাব।

فَأُمُّ بِهِمَا فَرُجَمًا . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

৩৪০৩ অনবাদ : হযরত আব্দলাহ ইবনে ওমর (রা ) হতে বৰ্ণিত আছে যে [একদিন] ইহুদিদের একটি দল রাসলল্লাহ 🚟 -এর খেদমতে আসল। তারা জানাল তাদের একজন পরুষ ও একজন নারী জেনা করেছে। তখন রাসলল্লাহ 🚟 তাদেরকে বললেন তোমরা "রজম" সম্পর্কে তাওরাতে কি পেয়েছে ইহুদিরা বলল আমরা তাদেরকে অপমান করি মিখমণ্ডলে কালি মেখে গাধার পিঠে চড়িয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাই। এবং তাদেরকে চাবক মারা হয়। হযরত আব্দলাহ ইবনে সালাম (রা) বললেন তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাতের মার্মে অবশাই রজমের বিধান রয়েছে। তাওরাত নিয়ে আস! অবশেষে তারা তা আনল এবং খলল ঠিকই কিন্ত তাদের একজন রজমের আয়াতের উপর নিজ হাতখানা বেখে দিল। তাবপব এব আগেব ও পবেব আয়াত প্রভল। তখন হয়রত আব্দল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বললেন, তোমার হাত উঠাও! সে হাত উঠাল। তখন দেখা গেল সেখানে রজমের আয়াত বিদামান রয়েছে। ইহুদিরা বলল, হে মহাম্মদ! সে সত্য বলেছে। এখানে রজমের আয়ার্ত বিদ্যমান আছে। সতরাং নবী করীম তাদের দুজনকে রজম করে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাদের উভয়কে "রজম" করা হলো। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আব্দল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বললেন তোমার হাত উঠাও! সে হাত উঠাল। তখন সেখানে স্পষ্টভাবে রজমের আয়াত বিদ্যমান দেখা গেল। আয়াত গোপনকারী সেই লোকটি বলল হে মহামদ! সতিটে তাওরাতে রজমের আয়াত বিদ্যমান আছে কিল আমরা নিজেদের মাঝে তা গোপন রাখতাম। এরপর নবী করীম 🚟 তাদের উভয়কে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাদের উভয়কে রজম করা হলো<del>-</del>

-[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: হযরত আমুন্নাহ ইবনে সালাম (রা.) প্রথমে ইহুদি ছিলেন। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইহুদিদের প্রখ্যাত আলেম ও উঁচু মর্যাদার লোক। তাওরাত সম্পর্কে ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান। তাওরাতে উল্লিখিত "রজমের" বিধান সম্পর্কে তারা যে মিথ্যা ও ধোঁকাবাজির আশ্রম্ম নিয়েছিল তিনি তা ফাঁস করে দেন।

তাদের উভয়কে রজম করার নির্দেশ দেন। তখন তাদের উভয়কে রজম করার নির্দেশ দেন। তখন তাদের উভয়কে রজম করা হয়। এর্খানে একটি প্রশ্ন হয়, তা হলো নবী করীম হয় ইহুদিদের কথার উপর তাদেরকে রজম করার নির্দেশ কি করে দিলেন অথচ ইহুদিদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

#### জবাব :

১. নবী করীম 🚃 ওধু ইহুদিদের কথার উপর ভিত্তি করে দণ্ড প্রয়োগ করেননি; বরং তারা দুজনেও স্বীকার করেছিল।

২. অথবা তাদের জেনা করার উপর চারজন মুসলমান সাক্ষ্য দিয়েছিল। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় إحْصَانُ হওয়ার জন্য ইসলাম শর্ত নয়। তবে এ ব্যাপারে ওলমাগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

. وخْسَانْ : إِخْسَانِ . وَخْسَانْ : إِخْسَانْ : وَخْسَانْ : وَخْسَانَ مُولِوَ وَالْمِكْرَامِ فِي شُرُّطٍ وَالإسْلامِ وِلْإِحْسَانِ ( कतात्मत प्रजिततार्ष तत्त्वत्व

े كَذُهُبُ الشُّوافع وَحَنَابِلَهُ وَابَيْ بُوسُكَ وَزُهْرى : كَالله শাফেয়ী, হাश्वी, ইমাম আবৃ ইউসুফ এবং যুহরী (त.) -এর মতে وَهُومَ عُحْصَنْ عَرَاهُمَ عَرَاهُمَا عَرَاهُمُ عَرَاهُمُ عَرَامُ عَرَاهُمُ عَرَاهُمُ عَرَاهُمُ عَرَامُ عَرَاهُمُ عَرَاهُمُ عَرَاهُمُ عَرَاهُمُ عَرَامُ عَرَاهُمُ عَرَاهُ عَرَاهُمُ عَرَاهُمُ عَلَيْهُ وَمُعْمَانُ عَرَاهُمُ عَرَاهُمُ عَلَيْهُ عَرَاهُمُ عَرَاهُمُ عَلَيْهُ وَمُؤْمِنُ عَلَيْهُ عَلَي

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عُمُرَ (رض) أَنَّ الْبَهُودَ جَا مُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكُووًا لَمْ أَنَّ رُجُلًا مِنْهُمَ وَامَرَأَةً زَنَبَا ......... فَأَمْرَ بِهِمَا النَّبِسُ ﷺ فَرَجُمَا .

وَرُونُ وَمَطَا ، وَسَعَمِي وَمَطَا ، وَسَعَمِي وَمُجَامِد وَثُورُنُ : হযরত ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম নার্থয়ী, আজ শাখী (রঁ.) ও ছাওরী (র.) -এর নিকট مُحْصِتُ হওয়ার জন্য মুসালমান হওয়া শর্ত। দিশিল:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِ ﷺ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَكَيْشَ بِمُحْصِن مُسْنَدُ اِسْحَانَ ابْنِ رَاهُويْة (تَكْمِلَتِج ٢ صـ ٤٦٩) [ (বিরোধীদের দলিলের জবাব) ] كَنْجُوابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِيْتِيْنَ

जात शनाकीएनत शांक सुन सुन्न होनीएनत शांक कुन सुन्न होनी وَعُلِيِّ शांक शोंक होनी अ وَعُلِيِّ शांक शोंक वर्षन ह قَوْلِيُّ शांक शोंक فَوْلِيُّ शांक शोंक के दत ।

২. নবী করীম 🚃 তাওরাতের বিধান অনুযায়ী রজমের হুকুম দিয়েছিলেন। আর ইহুদি ধর্মে "রজম" করার জন্য হওয়া শর্ত নয়।

وَعَرِفُ النَّهِى عَلَى الْمَرْسَرَةَ (رض) قَالَ اتَسَى النّبِي عَلَى رَجُلُ وَهُو فِي الْمَسْجِد فَنَادَاهُ النّبِي عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى النّبِي عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْع

৩৪০৪ অনুবাদ : হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন] এক লোক নবী করীম -এর নিকট আসল। ঐ সময় তিনি মসজিদে ছিলেন। লোকটি আওয়াজ দিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসল! আমি জেনা করেছি। নবী করীম = সেদিক थिक मूर्च कितिरा निलन । नवी कतीम = यिनिक মুখ ফিরিয়ে নিলেন লোকটি সেদিকে গিয়েও বলল আমি জেনা করেছি। তখনও নবী করীম = তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পরিশেষে যখন লোকটি চারবার স্বীকারোক্তি দিল। তখন নবী করীম 🚟 তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি পাগলং লোকটি বলল, না [আমি সুস্থ]। নবী করীম 🚃 বললেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? সে वलन, रा। द आल्लारत तामून 🚞 [आमि विवार করেছি। তখন নবী করীম === [সাহাবীদেরকে] বললেন, একে নিয়ে যাও এবং "রজম" কর। হাদীসের এক বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব বলেন, আমার নিকট এমন ব্যক্তি বলেছেন, যিনি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে গুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা তাকে মদিনাতেই পাথর মেরেছি। অতঃপর যখন তার দেহে আঘাত করতেছিল (ও তার অসহ্য যন্ত্রণা অনুভত হচ্ছিল) তখন সে ভেগে গেল। কিন্তু আমরা 'হার্রা' নামক স্থানে তার নাগাল পেলাম এবং সেখানেই তার উপর পাথর নিক্ষেপ করলাম। অবশেষে সে মারা গেল। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بَعْدَ قُولِهِ قَالَانَعَمْ فَأَمَر بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلِّى فَلُمَّا أَزْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرْ فَأَدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ خَيْرًا وَصَلَّى হযরত জাবির (রা.) থেকে বুখারীর অন্য আরেক রেওয়ায়েতে তার কথা "হা্য" -এর পর বর্ণিত আছে যে, অতঃপর নবী করীয় আকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার ভকুম দিলেন। সুতরাং ঈদগাহের মাঠে তার উপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়। কিছু নিক্ষিপ্ত পাথরতলো যখন তার দেহে আঘাত হানতে ছিল তখন সে দৌড়ে পলায়ন করল। কিছু পরে তার নাগাল পাওয়া গেল ও পাথর মারা হলো। অবশেষ সে মৃত্যুবরণ করল। অবাপার নবী করীম আক বা নাগার পাণরে অবা করলেন এবং তার জানাজার নামাজ পড়ালেন।

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

খ্রমান সোর অপরাধের খীকারোক্তি দিল। অর্থাৎ লোকটি চারবার চারদিক থেকে এসে নবী করীম ——এর সামনে তার অপরাধের খীকারোক্তি দিল। এখানে দেখা যায় লোকটি চারবার মজলিস পরিবর্তন করে চারটি খীকারোক্তি দিয়েছে। সূতরাং ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর নিকট জেনার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার জন্য খীকারোক্তির ক্ষেত্রে চার মজলিশে চারবার খীকারোক্তি দেওয়া আবশ্যক।

ভৰ্মাং যখন পাথর তাকে অসহ্য যন্ত্রপা দিচ্ছিল তখন সে দৌড়ে পলায়ন করল। এর দ্বারা বুঝা যায় তাঁকে বাধা হয়নি এবং মাটিতেও পোঁতা হয়নি। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, যদি কোনো পুরুষের উপর দণ্ড প্রয়োগ করা হয় বা তাকে শান্তি দেওয়া হয় তখন তাকে দাঁড় করিয়ে শান্তি দেবে। তাকে বাঁধবে না। আর যদি কোনো নারীর উপর প্রয়োগ করা হয় তাহলে তাকে বসিয়ে দেবে। তবে নারীদের উপর রক্তম প্রয়োগ করা হয় তাহলে তাকে বসিয়ে দেবে। তবে নারীদের উপর রক্তম প্রয়োগ করলে গর্ভ খনন করে সীনা পর্যন্ত পুঁতে দিয়ে রক্তম করা উত্তম। কারণ এতে নারীদের সতর তুলনামূলক বেশি রক্ষা হয়। গামেদীয়া মহিলাকে রক্তম করার জন্য নবী করীয় ্লাই গর্ত খনন করিয়ে দিয়েছিলেন।

केमांगारित মাঠে তাকে রজম করা হলো, এর দ্বারা বুঝা যায় ঈদগাহের মাঠে ও জানাজা পড়ার স্থানে রজম করা জাঁয়েজ আছে। তবে মসজিদের মাঝে কোনো দও প্রয়োগ বা কোনো তা'যীর [শাস্তি] দেওয়া যাবে না। এ কথার উপর সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত এবং এর উপর ওলামায়ে কেরামের إحسام ওপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

وَعُرْنِكَ بُرَيْدَةَ (رض) فَالْجَاءَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكُ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ بِا رَسُولُ اللَّهِ طَهُرْنِى فَقَالَ بِا رَسُولُ اللَّهَ طَهُرْنِى فَقَالُ مِنْ فَقِرِ اللَّهَ وَتُنْ إِلْمِعْ فَاسْتَ فَفِرِ اللَّهَ وَتُلْ فَرَجَعَ غَيْرَ بِعِيشَدٍ ثُمَّ جَاء فَقَالُ إِلَيْهِ قَالَ اللَّهِ طَهَرْنِى فَقَالُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالُ النَّبِيُ عَنْ فَقَالُ النَّبِي اللَّهُ عَنْ فَقَالُ النَّبِي عَنْدِ لَهُ مَاء فَقَالُ النَّبِي عَنْدُ لَهُمْ عَنْ فَقَالُ النَّبِي عَنْدُ لَكُمْ جَاء فَقَالُ النَّبِي عَنْدُ النَّهِ طَهَرْنِى فَقَالُ النَّبِي عَنْدُ النَّهِ عَنْهُ وَالْعَلَى النَّبِي النَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّ اللْمُعُلِيْ اللْمُعُلِيْ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُولُ

৩৪০৫ অনুষাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মায়েয় ইবনে মালেক (রা.) নবী করীম — এর নিকট আসলেন, তথন তিনি তালে কলেনে, সম্ভবত তুমি [স মহিলাকে] চুম্বন করেছিলে, অথবা তোখ দ্বারা ইন্দিত করেছিলে, অথবা থারাপা দৃষ্টিতে দেখেছিলে। সে বলল, না, ইয়া রাস্লাল্লাহ — ! তখন নবী করীম বললেন, তাহলে কি তুমি তার সাথে সহবাস করেছে, একথা তিনি ইন্দিত করে জিজ্ঞেস করেনেনি; বিরং শৃষ্ট শৈদে জিজ্ঞস করেছেন। সে বলল, হাঁ৷ [আমি সহবাস করেছি । তখন নবী করীম — তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। – বিখারী।

৩৪০৬ অনুবাদ: হ্যরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, [একদিন] হ্যরত মায়েয ইবনে মালেক
(রা.) নবী করীম : -এর দরবারে এসে বললেন,
"আমাকে পবিত্র কক্সন" হে আল্লাহর রাসূল! তিনি
বললেন, আক্ষেপ তোমার জন্য ফিরে যাও এবং আল্লাহর
নিকট ক্ষমা চাও ও তওবা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি
চলে গেলেন কিন্তু একটু দূরে গিয়ে আবার ফিরে
আসলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!

مِثْلَ ذٰلِكَ حَتِّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رُسُولُ اللَّهِ عَنْ فِيهُمُ أُطُّهُ سُرِكَ قَالَ مِنَ الزِّنَا قَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ آبِيهِ جُنُونُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ حَجْنُون فَعَالُ أَشَرِبَ خَمْرًا فَقَامَ رَجُلُ فَاسْتَنْكَهَا فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيْعَ خَمْرِ فَقَالَ أَزْنَيْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَلَبِثُواْ نِ أَوْ ثُلُثَةٍ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لِمَاعِزِ بْن مَالِكٍ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً بِمَتْ بِينَ أُمَّةٍ لَوَسَعَتْهُمْ ثُمَّ جَاءَتُهُ إِمْرَأَةٌ مِنْ عَسَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فِلَقَالَتْ بَا رَسَ اللُّهِ ﷺ طَهُ رُنِي فَعَالَ ويَسْحَكِ إِرْجِيعِيْ فَاسْتَغْفرى اللَّهَ وَتُوبْني إِلَيْهِ فَقَالَتْ تُرِيْدُ أَنْ تُرَدِّدَنِيْ كَمَا رَدَدْتَ مَا عِزَ بْنَ مَالِكِ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزُّنَا فَقَالَ أنْتِ قَالَتْ نَعُمْ قَالَ لَهَا حَتِّي تَضَعِيْ مَا فِيْ بَطَّنِكِ .

قَالَ فَكَ قَلَهَا رَجُلُ مِنَ الْاَنْصَارِحَتَى وَضَعَتْ فَاتَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ إِذَّا لاَ نُرجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيْرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اللَّي رَضَاعُهُ فَيَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَرَجَمَهَا وَفِي رَوايَةٍ أَنَهُ قَالَ لَهَا إِذْهَبِيْ حَتَّى تَلِيدِي فَلَمَّا وَلَيْ وَلَيْهِ أَنَهُ قَالَ لَهَا إِذْهَبِيْ فَارُضِعِيْهِ حَتَّى تَفْطِعِيْهِ فَلَمَّا فَطَحَتْهُ الْعَلَمَةُ

আমাকে পবিত্র করুন। নবী করীম 🚟 এবারও তাকে পর্বের ন্যায় বললেন। এভাবে যখন তিনি চতর্থবার এসে বললেন তখন রাসললাহ 🚟 তাকে বললেন, আচ্ছা! তোমাকে আমি কোন জিনিস থেকে পবিত্র করবং তিনি বললেন, জেনা থেকে। রাস্লুল্লাহ 🚟 [সাহাবীদেরকে] বললেন সে কি পাগলঃ সাহাবীদের থেকে জানানো হলো, না সে পাগল নয়। রাস্লুল্লাহ 🚃 বললেন, তাহলে কি সে মদপান করেছে? তখন এক ব্যক্তি দাঁডিয়ে তার মুখ ভঁকলেন; কিন্তু মদের গন্ধ পাওয়া গেল না। তখন তিনি বললেন, তাহলে সত্যিই কি তুমি জেনা করেছুং তিনি বললেন, জী হাা! অতঃপর নবী করীম তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাকে রজম করা হলো। এ ঘটনার দুই-তিনদিন পর রাস্লুল্লাহ 🎟 সাহাবীদের সামনে এসে বললেন, তোমরা মায়েয ইবনে মালেকের জনা ইস্তেগফার কর। নিশ্চয় তিনি এমন তওবা করেছেন যদি তা সকল উন্মতের মাঝে বণ্টন করা হয়, তাহলে সকলের জন্য যথেষ্ট হবে। এ ঘটনার পর আযদ বংশের গামেদী গোত্রের এক মহিলা এসে वनन देशा तामनाचार : । आभारक পविज করুন। তিনি বললেন, তোমার উপর আক্ষেপ। ফিরে যাও! আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাও এবং তওবা কর। তখন সেই মহিলা বলল, আপনি মায়েয ইবনে মালেককে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আমাকেও কি সেভাবে ফিরিয়ে দিতে চানং অথচ (আমি) সেই নারী [যে] জেনার দারা অভঃসত্তা। তখন তিনি বললেন, সত্যি কি তুমি জেনার দ্বারা অন্তঃসত্তা? মহিলাটি বলল, জি হাা! রাস্লুল্লাহ 🚟 বললেন, যাও! তোমার পেটের বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

তখন এক আনসারী মহিলাটির বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে গেলেন। সন্তান হওয়ার পর ঐ লোকটি নবী করীম — এর দরবারে এসে বলল, গামেদী গোত্রের মহিলাটি বাচ্চা প্রসব করেছে। তখন রাস্পুরাহ — বললেন, তার শিশু বাচ্চাটি রেখে এখন আমি তাকে রজম করব না, এমতাবস্থায় তাকে দৃধ গান করানোর মতো কেউ থাকবে না। তখন আনসারদের থেকে এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর নবী! তাকে দৃধপান করানোর দায়িত্ব আমার উপর। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবী করীম — তাকে রজম করলেন। অন্য আরেক রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম — ঐ মহিলাকে বললেন, তুমি চলে যাও এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। অতঃপর যখন সন্তান প্রসব করার পর আসল তখন বললেন, এবারও

أَتَتُهُ والصَّبِيِّ فِيْ يَدِهِ كِسْرَهُ كُبْزِ فَقَالَتْ هُذَا يَا نَجِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَعْتُهُ وَقَدْ أَكُلُ الطَّعْمَ أَفَدُفَعُ الصَّبِيِّ اللَّهِ قَدْ فَطَعْتُهُ وَقَدْ أَكُلُ الطَّعْمَ أَمَرَبِهَا فَحُسِفِرَ لَهُ اللَّهِ عَنْ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ أَمَرَبِهَا فَحُسِفِرَ لَهُ اللَّيْنِ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسَ فَرَجَمُوْهَا فَيُنَقِبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِينِدِ بِحَجْرِ فَرَمِي وَأَسَهَا فَتَنْفَعِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِينِدِ بِحَجْرِ فَرَمِي وَأَسَهَا فَقَالُ النَّيْنَ يَنِي اللَّهُ عَلَى يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِنَ بِينِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَل

চলে যাও এবং দুধ পান করাও। আর দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তারপর যখন বাচ্চাটির দধ ছাডানো হয় তখন মহিলাটি বাচ্চা নিয়ে নবী করীম === -এর দরবারে হাজির হলো। তখন বাচ্চার হাতে এক টকরা রুটি ছিল। এবার মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর নবী! এই যে, আমি তার দুধ ছাডিয়েছি। আর এখন সে খানা খায়। তখন নবী করীম = বাচ্চাটিকে একজন মুসলমানের হাতে তলে দিলেন এবং মহিলাটির জন্য একটি গর্ত খনন করার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর তার বক্ষদেশ পর্যন্ত একটি গর্ত খনন করা হলো। তখন লোকদেরকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা তার রজম করল। হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে তার মাথার উপর এক খণ্ড পাথর নিক্ষেপ করলেন। ফলে রক্ত ছিটে হযরত খালেদ (রা.)-এর মুখমগুলে এসে পডল। তখন তিনি তাকে তিরস্কার করলেন। নবী করীম বললেন, হে খালেদ! থাম! সেই সন্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয় মহিলাটি এমন তওবা করেছে যদি কোনো বড জালেমও এ ধরনের তওবা করে তাহলে তাকেও ক্ষমা করা হবে। অতঃপর নবী করীম ==== তার জানাজা পড়ার আদেশ দিলেন। তখন তার জানায়া পড়া হলো এবং দাফন করা হলো। -[মুসলিম]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

দৃটি রেওয়ায়েতের ধন্দ

نِيْ حَدِيثِ بَرَيْدَةَ فَقَامَ رُجُلُّ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ إِلَىَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِى اللَّهِ قَالَ فَرَجَمَهَا وَفِي رُوايَةٍ قَدَ أَكُلَ الظُّعَامُ وَيُونَ عَدِيثِ بِرَيْدَةَ فَقَامَ رُجُلًا مِنَ الشُّسَلِعِينَ .

প্রথম রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় গামেদীয়া মহিলার গর্ভ খালাস হওয়ার পর সাথে সাথে তাকে রর্জম করা হয়। কিছু অন্য রেওয়ায়েতে আছে দুধ ছড়ানোর পর বাচ্চা যখন রুটি খেতে শিখেছে তখন ঐ মহিলাকে রজম করা হয়।

সুতরাং বাহ্যত দুটি রেওয়ায়েতের মাঝে দ্বন্দু পরিলক্ষিত হচ্ছে।

#### धट्युत्र नित्रमन :

 ইমাম নববী (র.) বলেন, দিতীয় রেওয়ায়েতটির বক্তব্য অধিকতর সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে প্রথম রেওয়ায়েতের মাঝে তাবীল করতে হবে। কারণ উভয় রেওয়ায়েতই সহীহ এবং ঘটনা একই।

#### তাবীল:

- ১. এক আনসার সাহাবী الكَّرُ رَضَاعُتُ । বলেছিলেন। এ কথা তিনি ঐ সময় বলেছেন যখন মহিলাটি তার বাচ্চার দৃধ ছড়িয়ে নিয়েছিলেন। সুতরাং এ কথার উর্দ্দেশ্য হলো, আমি তাকে প্রতিপালনের জিম্মাদারি নিচ্ছি। আর তিনি তার এ বক্তব্যকে রূপকভাবে مُشَاعَتُ , দারা ব্যক্ত করেছেন।
- কেউ কেউ বলেছেন, দিতীয় রেওয়ায়েতটি সনদের দিক দিয়ে অধিক শক্তিশালী।
- ৩. কেউ কেউ বলেন, রেওয়ায়েত দুটির সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন দুটি ঘটনার সথে। কেননা হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে مَا اللهُ وَهُمَا اللهُ وَهُمُ وَهُمُ اللهُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَاللّهُ وَهُمُ وَهُمُ اللّهُ وَهُمُ وَاللّهُ وَهُمُ وَاللّهُ وَمُواللّهُ وَمُؤْمِنُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِومُ وَمُؤْمِومُ وَمُؤْمِومُ وَمُؤْمِومُ وَمُؤْمِومُ وَمُؤْمِمُ وَمُؤْمِومُ وَمُؤْمِمُ وَمُؤْمِمُ وَمُؤْمِمُ وَمُؤْمِمُ وَمُؤْمِمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمِمُ وَمُؤْمِمُ وَمُؤْمِمُ وَمُؤْمِمُ وَمُؤْمُومُ وَمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمِمُ وَمُؤْمُومُ وَمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمِمُ ومُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمِمُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمِمُ وَمُؤْمُومُ وَمُ

এর নির্দেশে গামেদীয়া মহিলার জন্য তার সীনা পর্যন্ত গর্ত খনন করি হয়। ﴿ وَمُوسُرُ لُهُمَا إِلَى صُدْرِهَا ﴿ عَل عَمْ عَلَمْ اللَّهِ الْمُعَالِّمِةِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ : [গর্জ খনন করা সম্পর্কে ইমামদের মতবিরোধ] إِخْتِلَافُ الْاَئِشَةِ الكِرَام فِي

হযরত ইমাম মালেক ও আহমদ (র.)-এর নিকট রজম করার সময় পুরুষ মহিলা : مُذْهُبُ إِمَامٍ مَالِكٍ وَأَحْمَدُ (فِي رِوَابَةٍ) কারো জন্য গর্ভ খনন করা হবে না।

ود) হয়রত কাতাদা, হয়রত আবৃ ছাওর ও ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) -এর নিকট : مُذْهَبُ فَتَادَةُ وَأَبَى نُورِ وَأَبَى بُوسُكَ (رح) নারী পুরুষ উভয়কে রঁজম করার সময় গর্ত খনন করা হবে।

ो শাফেয়ী ওলামায়ে কেরামের মতে পুরুষের জন্য গর্ত খনন করা হবে না। আর নারীদের ব্যাপারে তিনটি : مُذْهُبُ الشُوافِع মত রয়েছে।

- ১. নারীদের জন্য গর্ত খনন করা মোস্তাহাব।
- বিচারক যা ভালো মনে করেন তা করবেন।

৩, জেনা যদি দলিল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয় তাহলে গর্ত খনন করা মোস্তাহাব। আর যদি স্বীকারোক্তি দ্বারা জেনা সাব্যস্ত হয় তাহলে গর্ত খনন করা মোস্তাহাব, যাতে সে ইচ্ছা করলে ভেগে গিয়ে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতে পারে। এটিই বিশুদ্ধ

: হানাফী ওলামায়ে কেরামের মতে নারীদেরকে রজম করার জন্য গর্ত খনন করা হবে কিন্তু পুরুষদের জন্য গর্ত খনন করা হবে না। কারণ বহু সংখ্যক মাশহুর ও সহীহ রেওয়ায়েতে আছে হযরত মায়েয (রা.)-এর জন্য গর্ত খনন করা হয়নি। কিন্তু গামেদীয়া মহিলার জন্য গর্ত খনন করা হয়েছিল।

হযরত ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর এক বর্ণনা মতে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ও বঁড় আর্লেমদের জন্য রজর্মকৃত ব্যক্তির জানাজা পড়া মাকর্রহ।

- पनिन : نَى حَدِيثِ بِرُيدَهُ ...... ثُمَّ امَرَ بِهَا فَصَلَى عَلَيْهَا : पनिन : فَصَلَى عَلَيْهَا : पनिन : के ك. نَصُلَى اللهِ अकर्ट्स ते त्रीशार्त्र जाएथ वर्षिण रहारह । पर्था९ नवी कत्रीर्भ क्किस्ति : केन्सिस्ति : वत१ नवी कत्रीर्भ वत নির্দেশে অন্যরা পড়েছেন।
- ২. এমনিভাবে তাবারানী এবং ইবনে আবী শায়বা -এর রেওয়ায়েতও মাজহুলের সীগাহ উল্লেখ রয়েছে।

৩. আবূ দাউদের এক রেওয়ায়েতে کَمْ يُصُلُّ عَلَيْهَا বর্ণিত আছে। অর্থাৎ নবী করীম 🚟 জানাজার নামাজ পড়েননি। वें हो। के विकास মঁকৃত দর্গুপ্রাপ্ত এমনকি প্রত্যেক কালিমা পাঠকারী ব্যক্তির জানাজাও মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান এবং বড় আলেমদের পড়া উচিত। प्रिन :

فِیْ حَدِیثِ بُرَیْدَةَ ....... ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَصُلِّیَ عَلَیْهَا . صُلِّے بِهِ عَلَیْهِ (a, ) वर्णन, সহীহ মুসলিম শরীকের সকল রেওয়ায়েতে

১. হাদীসটি মারুফের সীগাহ দ্বারা বর্ণিত। কাষী ইয়ায (র.) বলেন, সহীহ মুসলিম শরীফের সকল রেওয়ায়েতে ( মা'রুফের সীগাহ দ্বারা বর্ণিত আছে।

২. মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে-

أَمَرَ بِهَا النَّبِينُ ﷺ فَرُحِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَصَلَّى عَلَيْهَا نَبِينُ اللَّهِ وَقَدْ زُنَتْ -এ রেওয়ায়েতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ বর্হন করে যে, নবী করীম 🚐 তার জানাযা পড়েছিলেন।

৩. কাষী ইয়ায (র.) বলেন, ইমাম বুখারী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম 🚐 হযরত মায়েয আসলামী (র.)-এর জানাজাও পড়েছিলেন।

: [विद्राशीपत मनित्त खवाव] ٱلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِينْنَ

১. সাহেবে র্মিশকাত, তাবারানী (র.) ও ইবনে আবী শায়বা (র.) যদিও "الله মাজহলের সীগাহ উল্লেখ করেছেন কিন্তু জমন্থর ওলামায়ে কেরামের অনুসরণ করে মা'রুফের সীগাহ গ্রহণ করাই উত্তম।

२. مُقَدَّمْ अत छेपत مُقْبَتْ (वा-वाठक) مَنْفِيْ (शा-वाठक) مُقْبَتْ अत प्रमग्न بُعَارُضْ 🕰 মা'রফের সীগাহ হলে জানাজা পড়াকে সাব্যস্ত করে। সূতরাং এ রেওয়ায়েত প্রাধান্য পাবে।

৩. ছিকাহ রাবীর زيادَري (অতিরিক্ত বর্ণনা) গ্রহণ করা হয়, সুতরাং ইমাম বুধারী (র.)-এর زيادَري ও গৃহীত হওয়া উচিত।

,अर्थार नवी कतीय 🥶 वनालन فَقَالُ اسْتَغَفِّرُوا لِمَاعِزِ بِنْ مَالِكٍ لَقَدْ تَابَ نَوْيَةٌ لُو قُسِمَتْ بَيْنَ أُمُّتِى لُوَسَ মায়েযের মর্যাদা বন্ধির। জন্য দোয়া কর। নিকয় সে এমন তওবা করেছে যে, যদি (তার ছওয়াব) সকল উন্মতের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয় তাহলে সকলের জন্য যথেষ্ট হবে। এছাড়া অন্য রেওয়ায়েতে তার ব্যাপারে আরো প্রশংসাসূচক শব্দ বর্ণিড আছে। প্রিল্ল) : হযরত মায়েয সাহাবী হওয়ার পরেও জেনা করেছেন। অতঃপর তার উপর হন্দ জারি করা হয়। সূতরাং الأعشيراني কিভাবে তাকে সত্যের মাপকাঠি বলা যায়ঃ

لَيْكِالُ [উন্তর] : হযরত মায়েয (রা.) গুনাহে লিপ্ত হয়েছেন; কিন্তু তওবা করার তৌষ্টিকও তাঁর হয়েছে; বরং তিনি এমন তওবা করেছেন পৃথিবীতে যার দৃষ্টান্ত বিরল ও নজিরবিহীন। তাঁর এ তওবা পৃথিবীর তাবৎ মানুষের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। সূতরাং তওবা ইসতেগফারের কৈত্রে তিনি সত্যের মাপকাঠি। এখন তাঁর দােষ বর্ণনা করা আমাদের জন্য বৈধ নয়। কেননা রাস্বুবাহ ক্রে বলেছেন مَنْ لَكُنْبُ كُمْنُ لَا ذَنْبُ لَكُ مَنْ لَا ذَنْبُ كَمْنَ لَا ذَنْبُ لَكُ مُنْ اللهُ وَكُوْبُ كُوْنُا لَا اللهُ وَكُوْبُ مِنَ الكُنْبِ كُمْنَ لَا ذَنْبُ لَكُ مُنْ اللهُ وَاللّهُ اللّهِ अर्थार থেকে তওবাকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার কোনো

অধিকন্তু কোনো সাহাবী এমন নেই যার মৃত্যু আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি ও পূর্ণ ঈমানের উপর হয়নি। এটাই তাদের সড্যের मानकाठि ও সমালোচনার উর্দ্ধে হ ওয়ার জন্য যথেষ্ট।

أَبِئَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ وَلاَ يُثَرُّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زِنَتْ فَلْيُجِلِدُهَا الْحَدُّ وَلاَ يُشَرَّبُ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلُوْبِحَبْلِ مِّنْ شَعْرِ. (مُتَّفَقُ عَلَيْدِ)

৩৪০৭ অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম 😑 থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যদি তোমাদের কারও দাসী জে না করে আর তার জেনা প্রকাশ হয়ে যায়। জেনা প্রমাণিত হয়] তখন তাকে চাবুক মার। কিন্তু তাকে শরম দেওয় যাবে না। পুনরায় যদি আবার জেনা করে তাহলে এবারও তার উপর হন্দ জারি কর। কিন্তু তাকে শরম দেওয়া যাবে না। কিন্তু এরপরও যদি সে ততীয়বার জেনা করে আর তার জেনা প্রকাশিত হয়, তখন চলের একটি রশির বিনিময় হলেও তাকে বিক্রি করে ফেল।

-[বুখারী ও মুসলিম]

#### ₩ সংশ্রিষ্ট আলোচনা

তখন তা উপর "হদ্দ" জারি করবে। অর্থাৎ পঞ্চাশটি চাবুক মারবে। কেননা দাস-দাসীদের হদ : فَرُلُهُ فُلْبَحُلْهُمَا الْحَدُّ স্বাধীন নারী-পুরুষের তুলনায় অর্ধেক। আর দাস-দীসদের জন্য রজমের শান্তি নেই, কারণ রজম অর্ধেক করা যায় না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মনিব তার দাস-দাসীর উপর "হন্দ" প্রয়োগ করবে: কিন্ত হানাফী ওলামায়ে কেরামের নিকট মনিবের জন্য তার দাস-দাসীদের উপর "হদ্দ" প্রয়োগ করা জায়েজ নেই: বরং দেশের শাসক বা বিচারক "হদ্দ" প্রয়োগ করনে তাকে শরম দেবে না। অর্থাৎ "হদ্দ" জারি করার পর ঐ দাসীকে তিরস্কার বা বকাঝকা করবে না। 'হদ্দ' জার্রি করার কারণে তাকে কোনো লজ্জাও দেবে না। কেননা "হদ্দ" প্রয়োগ করার কারণে তার গুনাহের কাফফারা হয়ে গেছে। এখন তাকে তিরস্কার করার কোনো যুক্তি নেই। এ নির্দেশ ওধু দাস-দাসীদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়: বরং নারী-পুরুষের জন্যও এ বিধান।

े वे मानीत्क विक्ति करत पारत । अर्थाष, देव्हा क्तरत "दम" जाति कतात शूर्त जात्क विक्ति कतात अथवा : قَرُكُ فَلَيْمِعُمَا "হন্দ" জারি করার পরে বিক্রি করবে। কিন্তু হাদীসের বাহ্যিক বক্তব্য দ্বারা মনে হয়, "হন্দ" জারি করার পর্বেই বিক্রি করে দেওয়া উচিত।

দাস এবং দাসী যদি জেনা করে ফেলে তাহলে ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে তার মালিকও হন্দ লাগাতে পারে। কিছু আবু হানীফা (র.)-এর মতে মালিক তার দাস-দাসীর উপর হন্দ প্রয়োগ ও বেত্রাঘাত করতে পারবে না। হাা যদি হাকিম মালিককে বেত্রাঘাতের অনুমতি দিয়ে দেন তবে পারবে।

দিল : আইমায়ে ছালাছা দলিল পেশ করে থাকেন হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা যে, রাসূল 🚎 ইরশাদ করেছেন, যে দাসীর মালিক বেত্রাঘাত করবে।

ইমাম আবু হানীফা (র.) দলিল পেশ করে থাকেন হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস দ্বারা النَّعَالُ وَرَاهُ اَصَحَابُ وَالْعَنَّ وَالْفَكَنَّ وَالْفَكَنَ وَالْفَكَنَّ وَالْفَكَنَّ وَالْفَكَنَّ وَالْفَكَنَّ وَالْفَكَنَ وَالْفَكَنَّ وَالْفَكَنَّ وَالْفَكَنَّ وَالْفَكَنَّ وَالْفَكَنَ وَالْفَكَنَّ وَالْفَكَنَّ وَالْفَكَنَّ وَالْفَكَنَّ وَالْفَكَنِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَالْفَكُونُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّه

আর তৃতীয় কথা হচ্ছে এটা একমাত্র আল্লাহর হক, তাই যারা প্রতিনিধি হিসেবে হবেন তারাই এসব বিষয় বাস্তবায়িত করবেন। অথবা তাদের অনুমতি সাপেক্ষে অন্যরা করতে পারবেন। আর আল্লাহর প্রতিনিধি হলেন ইমামূল মুসলিমীন বা হাকিম হর্মাণ। জবাব : আইখায়ে ছালাছা যে দলিল পেশ করেছিলেন তার জবাব হলো যে, ত্র্যান্দ্র করে নাবাবিষয়াতের ভিত্তিতে। অর্থাৎ মালিক ইমামূল মুসলিমীনের দরবারে মকন্দমা, মামলা দায়ের করে হন্দ্র লাগানোর ব্যবস্থা করবে এবং এ ব্যাপারকে চেকে বা চাপা দিয়ে রাখবে না। তাই মালিক হন্দ্র লাগানোর সবব বা কারণ হবে। তাছাড়া কুরআনে কারীমের বাহ্যিকতাও ইমামে আযম (র.)-এর মাযহাবের শক্তি যুগায়ে থাকে। কেননা আয়াতের মধ্যে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ হলেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং হাকিম-ভক্কামগণ।

وَعُرْفُ الْمُعْلِيِّ (رض) قَالَ يُسا يَسُهَا النَّاسُ اَقِينُهُ وَمَنْ لَمْ يَسُحُصِنْ فَإِنَّ الْمُسَدُّ النَّاسُ اَقِينَهُ مَ وَمَنْ لَمْ يَسُحْصِنْ فَإِنَّ الْمَسَدُّ لِرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ زَنَتْ فَامَرَنِيْ اَنْ اَجْلِدَهَا فَاذَا هِي حَدِيثُ عَهْد بِنِفَاسِ فَخَشْيِتُ اِنْ فَاذَا هِي حَدِيثُ عَهْد بِنِفَاسِ فَخَشْيِتُ اِنْ فَانَا جَمَدُتُ هُا الْمَدُّ تُلَامُ اللَّهُمُ اللَّهُمِي عَلَيْهُا الْحُسُنَة . (رَوَاهُ مُسْلِمُ) وَفَيْ رَوَايَةِ إَبِي دَاوْدَ قَالَ دَعْهَا حَتَى يَنْقَطِعُ وَفَى رُوايَةٍ إَبِي دَاوْدَ قَالَ دَعْهَا حَتَى يَنْقَطِعُ دَمُهَا ثُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ الْمُسَامِلُ الْحَدُّ وَاقِيمُ اللَّهُ الْحَدُّ وَاقْمِيمُ اللَّهُ الْحَدُّ وَاقْمِيمُ اللَّهُ الْحَدُّ وَاقْمَالُوهُ اللَّهُ الْحَدُّ وَالْمُ الْمُعَلِّعُ الْحَدُّ وَالْمُ الْمُعَلِّعُ الْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُعَلِّعُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَلِّعُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ الْ

আবৃ দাউদের এক রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম বললেন, তার নেফাসের খুন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তাকে ছেড়ে দাও। এরপর তার উপর "হদ্দ" প্রয়োগ কর। আর তোমরা তোমাদের দাস-দাসীদের উপর "হদ্দ" জারি কর।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হা**দীসের ব্যাখ্যা! : এ** হাদীস দ্বারা বুঝা যায় নেফাস অবস্থায় কোনো নারীর উপর 'হদ্দ' প্রয়োগ করা যাবে না । কেননা নেফাস একটি রোগ । আর রোগীকে তার রোগ থেকে আরোগা লাভ করা পর্যন্ত সুযোগ দেওয়া উচিত ।

আল্পামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, যদি কোনো অসুস্থ ব্যক্তি জেনায় লিপ্ত হয় আর সে বিবাহিত হওয়ার কারণে যদি তার উপর রজমের শান্তি আরোপিত হয়, তাহলে তাকে রোগ অবস্থায় রজম করা হবে। আর যদি সে অবিবাহিত হওয়ার কারণে তার উপর চাবুকের শান্তি আরোপিত হয়, তাহলে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত "হদ" প্রয়োগ করতে বিলম্ব করা হবে।

আর যদি এমন কোনো রোগ হয় যে, রোগ থেকে বাঁচার কোনো সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, একটি খেজুরের ডাল নেবে যে ডালে আরো ছোট ছোট একশত ডাল থাকবে। সে ডাল দিয়ে একবার তাকে এমনভাবে আঘাত করবে করবে যাতে প্রত্যেকটি ডালের আঘাত শরীরের উপর লাগে।

এমনিভাবে অতিরিক্ত গরম বা অতিরিক্ত শীতের সময় 'হদ্দ' প্রয়োগ করা যাবে না; বরং স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

### विठीय अनुत्वम : الفصل الثَّاني

هَلَّا تُرَكُّتُمُ وَرُواهُ التُّ مِذِيُّ

৩৪০৯ অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মায়েয আসলামী (রা.) রাসললাহ == -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন তিনি জেনা করেছেন। এটা খনে। নবী করীম 🚐 অনাদিকে মথ ফিরিয়ে নিলেন। তখন তিনি সেদিকে যেয়ে বললেন, তিনি জেনা করেছেন। নবী করীম 🚐 এবারও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন তিনি পুনরায় সেদিকে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি জেনা করেছি। অবশেষে চতর্থবার স্বীকারোক্তির পর নবী করীম 🚃 তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাকে "হাররা" নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তাকে পাথর দ্বারা রজম করা ভরু হলো। অতঃপর যখন তাঁর গায়ে পাথরের আঘাত লাগল তখন তিনি দৌডিয়ে পলায়ন করলেন এবং এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন যার হাতে ছিল উটের চোয়ালের হাডিড। সে তা দিয়ে তাকে আঘাত করল এবং অন্য লোকেরাও তাঁকে আঘাত করল। অবশেষে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। পরে লোকেরা ঘটনাটি রাসুলুল্লাই 🚐 -এর নিকট বলল যে. তিনি পাথরের আঘাতে মৃত্যু ভয়ে পলায়ন করতেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ 🚃 বললেন, তোমরা তাকে কেন ছেডে দিলে নাঃ -[তির্মিয়ী, ইবনে মাজাহ] অন্য আরেক রেওয়ায়েতে আছে, তোমরা তাকে কেন ছেড়ে দিলে নাঃ সম্ভবত সে তওবা করত আর আল্লাহ তা'আল তার তওবা কবল করতেন।

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

আর্থ সে লজ্জিত হয়ে বিনয় নমুতার সাথে আল্লাহ তা আলার নিকট তার গুনাহ থেকে । মাফ চাইত আর আল্লাহ তা আলা তাকে ক্ষমা করে দিতেন।

এ হাদীস এ কথার প্রমাণ বহণ করে যে, যদি কেউ জেনায় লিপ্ত হওয়ার কথা নিজে স্বীকার করে। এরপর আবার সে নিজেই অধীকার করে অথবা বাদে আমি মিথ্যা বলেছিলাম। অথবা সে তার স্বীকারোক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তার থেকে 'হন্দ' রহিত হয়ে যাবে। তদ্রূপভাবে 'হন্দ প্রয়োগ করার মাঝে যদি কেউ তার স্বীকারোক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে 'হন্দ'-এর যে অংশটি অবশিষ্ট আছ তা রহিত হয়ে যাবে। তবে কারো কারো মাডে 'হন্দ' রহিত হবে না।

জেনায় লিঙ হওয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রধানকারী ব্যক্তি জেনার শান্তি 'রজম' বাস্তবায়িত করার সময় যদি পলায়ন করতে আরম্ভ করে, তাহলে শান্তি তার উপর থেকে রহিত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

মালেকী মাঘহাবের অনুসারীদের মতে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমার পলায়ন কি স্বীকারোক্তি থেকে ফিরার উদ্দেশ্যে না কষ্টের কারণে? প্রথম পশ্ধতির ভিত্তিতে পলায়নের দরুন শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় পশ্ধতির ভিত্তিতে পালানোর দরুন শান্তি রহিত হবে না। শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের মতে যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকারোক্তি থেকে না ফিরবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রহিত হরেন। আহনাফের মতে, কথায় এবং কাজে যদি শান্তি থেকে পলায়ন করে, তাহলে শান্তি রহিত হয়ে যাবে।

দিলল: হ্যরত মায়েয আসলামী: হাদীস [ঘটনা] দারা সকলই দলিল পেশ করে থাকেন।

ইমাম মালেক (র.) বলে থাকেন যে, হযরত মায়েয (রা.)-এর পলায়ন কষ্টের ভিত্তিতে ছিল স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে যাওয়ার ভিত্তিতে ছিল না।

শাফেয়ীগণ বলেন, পলায়ন স্বীকারোক্তি থেকে ফিরার উদ্দেশ্যে ছিল না, বিধায় শাস্তি রহিত হবে না।

আহনাফের দলিল হলো, পলায়ন স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে যাওয়ার ভিত্তিতে ছিল। কিন্তু হযরত মায়েয (রা.) এ থেকে রুখে গিয়েছিলেন। সুতরাং আবৃ দাউদের মধ্যে রয়েছে الفرار অর্থাৎ তিনি পলায়নের পর দাঁড়িয়েছেন। এমনিভাবে বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে রয়েছে যে, তাঁর পলায়ন তুরিত কষ্টের দক্ষন ছিল। আর এ পলায়ন আমাদের মতে স্বীকারোক্তি থেকে ফিরা নয়। বিধায় রজম করা হয়েছে [যেমন বাদায়ে 'এর মধ্যে রয়েছে।]

বাকি থাকল রাসূল — এর একথা কি এই এই আমরা বলব রাসূল — এর একথাটি অধিক দয়াশীলতা এবং আন্তরিক নমুতার ভিত্তিতে ছিল। অর্থাৎ তোমরা তাকে [মায়েযকে] ছেড়ে দিতে তবে সম্ভবত স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে যেত।

وَعَنِ النّبِي ابْنِ عَبّاسِ (رض) أَنَّ النّبِيَ عَبّاسِ (رض) أَنَّ النّبِيّ عَنْكَ قَالُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ اَحَقُّ مَا بَلَغَنِيْ عَنْكَ قَالُ وَمَا بَلَغَنِيْ عَنْكَ قَالُ بَلَغَنِيْ اللّهِ قَالُ بَلَغَنِيْ اللّهِ قَالُ بَلَغَنِيْ اللّهِ قَالُ بَلَغَنِيْ اللّهِ قَالُ بَلَيْ قَالُ اللّهِ قَالَ اللّهُ اللّهِ قَالُ اللّهِ قَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

৩৪১০. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম 
হযরত মায়েয ইবনে মালেক (রা.) কে বললেন, তোমার সম্পর্কে আমার নিকট যে সংবাদ পৌছেছে, তা কি সত্যা? হযরত মায়েয (রা.) বললেন, আমার সম্পর্কে আপনার নিকট কি সংবাদ পৌছেছে? নবী করীম বললেন, আমার নিকট খবর পৌছেছে যে, তুমি অমুকের দাসীর সাথে জেনা করেছ। তিনি বললেন, আঁ। এটা সত্য] আর তিনি তা চার মজলিসে। চারবার স্বীকার করলেন। তারপর নবী করীম 
তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তথ্বন তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শুর্মার বাংগার কারীম হ্রান্তর হারেও মায়েথ (রা.)-কে বললেন, তোমার সম্পর্কে আমার নিকট যে সংবাদ পৌছেছে তা কি সত্যা? এর দ্বারা বুঝা যায় হযরত মায়েয (রা.)-এর জেনায় লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারটি নবী করীম আগেই জেনেছিলেন। কিন্তু বুরাইদা (রা.) ও আবৃ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় নবী করীম আগে থেকে জানতেন না। সূত্রাং রেওয়ায়েত দুটির মাঝে বাহাত দ্বন্দু পরিলক্ষিত হচ্ছে।

**ঘন্দের নিরসন :** প্রকৃতপক্ষে রেওয়ায়েতগুলোর মাঝে কোনো বিরোধ নেই। এ হাদীসটির বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। তবে খুব সম্ভব নবী করীম <u>ক্রি</u> পূর্বে থেকেই ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। কিন্তু স্বয়ং মায়েয থেকে স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্য ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যা অন্যান্য হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সূতরাং রেওয়ায়েতগুলোর মাঝে কোনো দ্বন্দু নেই।

وَعَنْ الْبِيْهِ انَّ مَاعِزًا اَتَى النَّبِيِّ يَزِيْدَ بَنِ نُعَيْمٍ عَنْ الْبِيْهِ انَّ مَاعِزًا اَتَى النَّبِيِّ عَنْ فَاقَرَّ عِنْدَهُ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَامَر بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَزَّالٍ لَوْ سَتَرْتَهُ مَرَّاتٍ فَامَر بَلَ خَيْرًا لَكَ قَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ إِنَّ هَزَّالًا اَمْنُ الْمُنْكَدِرِ إِنَّ هَزَّالًا اَمْنُ الْمُنْكَدِرِ إِنَّ هَزَّالًا اَمْرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِى النَّبِي عَنْ فَيُخْمِرَهُ. (رَواهُ أَنِّ دَاوُد)

৩৪১১. অনুবাদ: হ্যরত ইয়াযীদ ইবনে নু'আইম (রা.)
তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, হ্যরত মায়েয (রা.)
নবী করীম
— এর খেদমতে হাজির হলেন। তিনি
নবী করীম
— এর নিকট জেনায় লিগু হওয়ার কথা
চারবার [চার মজলিসে] স্বীকার করলেন। তখন বনী
করীম
— তাঁকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। আর নবী
করীম
— হ্যরত হাযযাল (রা.)-কে বললেন, তুমি যদি
মায়েয় (রা.)-কে তোমার লনতালা
রার ঘটনা প্রকাশ না করতে। তাহলে তোমার জনা ভালো
হতো। ইবনুল মুনকাদির বলেন, হাযযাল (রা.)-ই মায়েয
(রা.)-কে নবী করীম
— এর দরবারে উপস্থিত হয়ে
ঘটনাটি জানাতে বলেছেন। –(আবু দাউদ)

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্য ] : হযরত হাযযাল (রা.)-এর এক দাসী ছিল। তার নাম ফাতেমা। তাকে তিনি আজাদ করে দির্ঘেছিলেন। সেই ফাতেমার সাথেই হযরত মায়েয (রা.) জেনায় লিঙ্ড হয়েছিলেন। ঘটনা জানাতে পেরে হযরত হাযযাল (রা.) হযরত মায়েয (রা.)-কে বললেন, তুমি নবী করীম — এর নিকট গিয়ে তোমার ঘটনা অবহিত কর এবং তোমার অপরাধ স্থীকার কর। এ কারণেই নবী করীম — হযরত হাযযাল (রা.)-কে বললেন তুমি যদি তাকে তোমার কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে তাহলে তোমার জনা ভালো হতো।

অর্থাৎ তুমি যদি ঘটনাটি প্রকাশ না করে গোপন করে রাখতে তাহলে তোমার জন্য কল্যাণকর হতো। আল্লাহ তা'আলা তোমার

গুনাহও গোপন করে রাখতেন

وَعَرْتِهِ عَنْ الْبِيهِ عَنْ حَدَّ وَعَنْ الْعَسَاصِ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ تَمَافُوا الْحُدُودَ فِيهَا بَلَغَنِيْ مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ. (رُواهُ أَبُو دَاؤُدُ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৪১২. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে ও'আইব (রা.) তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা হযরত আদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল্লাহ ভা বলেছেন, তোমরা আমার কানে পোঁছার পূর্বে। নিজেদের মাঝে 'হদ্দ'-কে ক্ষমা করে দাও এবং মিটিয়ে ফেল। অবশ্য আমার নিকট যথন 'হৃদ্দ' -এর বিষয়টি পোঁছরে তথন 'হদ্দ' কায়েম করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। ─আনু দাউদ ও নাসায়ী ]

#### সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

ত্রিন্দাও। এখানে প্রকৃতপক্ষে সাধারণ জনগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তোমাদের মাঝে কেউ অপরাধ করলে তা বিচারকের নিকট নিয়ে যেয়ো না; বাং তা ক্ষমা করে দাও। অবশ্য ঐ ঘটনা যদি বিচারকের নিকট পৌছে যায় তখন বিচারকের জন্য ক্ষমা করে লাও। অবশ্য ঐ ঘটনা যদি বিচারকের নিকট পৌছে যায় তখন বিচারকের জন্য ক্ষমা করা জায়েজ হবে না; ববং যথাযথভাবে বিচার করতে হবে। নবী করীম ক্রিম এ কথাই স্পষ্টভাবে বৃঝিয়ে দিয়েছেন। যদি ঘটনা আমার নিকট পৌছে যায় তাহলে 'হন্দ' প্রয়োগ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

এ হাদীস ঘারা আরো বুঝা যায় যদি কারো গোলাম বা দাসী এ ধরনের গুনাহে লিপ্ত হয় তাহলে মনিবের জন্য সেই গোলাম বা দাসীর উপর হন্দ প্রয়োগ করা বা বিচারকের নিকট মকদামা পেশ করা উচিত নয়; বরং ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম। তবে মনে রাখতে হবে ক্ষমা করা ওয়াজিব নয়; বরং মোন্তাহাব।

وَعَرْ ٢٤١٣ عَالِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبَى عَلَّةَ وَلَى النَّبِي عَلَّةً عَلَيْهِ النَّالِيَّةِ النَّالَةِ عَلَمُ النِّهِ النَّالُودُ . وَلَا النَّالُودُ . (دَاهُ أَنَّهُ وَاؤُدُ)

৩৪১৩. অনুবাদ: হয়য়ত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে য়ে, নবী করীম হার্কা বলেছেন, 'হদ্দ' ব্যতীত সম্মানী লোকদের সাধারণ ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও। -আবু দাউদা

وَعَنْهَ الْحُدُّودَ عَنِ الْمُسْلِعِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُسْولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُسْلِعِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِئ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَخْطِئ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْوَلُ عَنْهَا الْعَقْوَيَةِ وَهُو أَصَعُ )

৩৪১৪ জনুবাদ: হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূল্লাহ কলেছেন, যথাসদ্ভব
মুসলমানদেরকে 'ফ্ল' -এর শান্তি থেকে বাঁচাও। যদি
সামান্যতম উপায় বের হয়, তাহলে তাকে ছেড়ে দাও।
কেননা শাসকের জন্য ক্ষমা করার ক্ষেত্রে ভূল করা
শান্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূল করার চেয়ে উত্তম। -ভির্মিমী
ইমাম তিরমিমী (র.) এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করার পর
বলেছেন, এ হাদীসটি হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা
করা হয়েছে। এর বর্ণনাধারা নবী করীম ক্রা পর
ক্রী হয়েছে। এর বর্ণনাধারা নবী করীম

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাণ্যা]: এ হাদীসের মাঝে বিচারদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে তাদের নিকট যদি হন্দের শান্তিযোগ্য কোনো মকদ্দমা আসে তাহলে তারা যেন মুসলমানদের উপর থেকে যথাসন্তব 'হন্দ মওকুফ করার চেষ্টা করে। আর মুক্তির সামান্যতম উপায় বের হলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যেন খালাস দিয়ে দেয়। যেমন সামান্য একটু সন্দেহ হলে তা কাজে লাগাবে। তথু তাই নয়; ববং বিচারক তার কথার মাধ্যমে আসামীকে ওজর পেশ করতে উদ্ভুদ্ধ করবে। যেমন তাকে জিজেল করবে তুমি কি পালণ তুমি কি মদ পান করেছে তুমি জেনা করনি; সম্ভবত চুম্বন করেছ। আর তাকে তুমি জেনা করিছ। মোটকথা এমন সব প্রশ্ন করবে যাতে সে কোনো অজর পেশ করে দেয়। ফলে তার থেকে হন্দ মওকুফ হয়ে যায়। নবী করীম ক্রান তার হথরত মায়েয় ও অন্যান্যদেরকে এ ধরনের প্রশ্ন করার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে ওজর পেশ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

وَعَرْفُكَ وَاثِلِ بَنْ خُجْرِ (رض) قَالَ الْسَبُكُرِهُ وَ الْسَبُكُرِهُ وَ الْسَبُكُرِهُ وَالْسَبُكُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَى فَهُدِ النَّبِي عَلَى فَهُدَا النَّبِي عَلَى الْدَيْ السَّحَدُ وَاقَامَهُ عَلَى الْدَيْ السَّدَى السَّمَ السَّالَ السَّمَ السَّمِ السَّمَ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمَ السَّمَ السَّمِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّ

৩৪১৫. অনুবাদ: হযরত ওয়ায়েল ইবনে হজর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম — -এর যুগে
এক মহিলার সাথে জোরপূর্বক জেনা করা হয়েছিল। তথন
ঐ মহিলার উপর "হদ্দ" মওকুফ করেছিলেন; কিন্তু
জেনাকারী পুরুষটির উপর "হদ্দ" প্রয়োগ করেছিলেন।
তবে নবী করীম — মহিলাটির জন্য মোহর সাব্যস্ত
করেছেন নিনা বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেনি। - - তিরমিযী

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

মহিলাটির জন্য মোহর সাব্যস্ত করেছেন কিনা? বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি। বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি। বর্ণনাকারীর উল্লেখ নর মোহর ওয়াজিব না হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। কেননা অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যদি কোনো নারীর সথে জােরপূর্বক জেনা করা হয় তাহলে মোহর দেওয়া ওয়াজিব। আর এখানে মোহর দ্বারা উদ্দেশ্য عَبْر [কর]।

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে আছে "عَثْر" মোহরে মিছিলকে বলা হয়। অর্থাৎ কোনো নারীর সাথে জোরপূর্বক জেনা করলে ক্ষতিপূরণ স্বন্ধপ এ পরিমাণ অর্থ দেবে যা তার মোহরে মিছিল সমপরিমাণ হয়।

وَعَنْ النّهُ مَا أَدُ مَرَاأً خَرَجَتُ عَلْى عَهْدِ النّبِي عَلَى تُربُدُ الصَّلاَةَ فَتَلَقُهَا رَجُلُ فَتَجَلَّلُهَا فَقَطٰى حَاجَتُهُ مِنْهَا وَصَاحَتُهُ مِنْهَا فَصَاحَتُ وَنَعَلَاهُ مِنْهَا الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتُ النَّهُ لَلْكَ الرَّجُلُ فَاتُوا بِهِ رَسُولَ المُهُ عَلَى كَذَا فَاتُوا بِهِ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَاتُوا بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا فَقَالُ لَهَا اذْهَبِى فَقَدْ عَفَر اللّهُ لَكِ وَقَالُ لِلمَّا الْذَي وَقَعَ عَلَيْهَا ارْجُمُوهُ وَقَالُ لَهَا الْبُرْمِنِ فَى قَلْمُ عَلَيْهَا ارْجُمُوهُ وَقَالُ لَهَا الْبُرْمِنِ فَى وَابَعَا اهْلُ الْمَدِينَةِ وَقَالُ لَهُا الْبُرْمِنِ فَى وَابَعَا اهْلُ الْمَدِينَة وَقَالُ لَهُا الْبُرْمِنِ فَى وَابُعَا اهْلُ الْمَدِينَة وَقَالُ لَهُا الْبُرْمِنِ فَى وَابُعَا اهْلُ الْمَدِينَة وَقَالُ لَهُا الْبُعْرِمِنِي وَابُعَا اهْلُ الْمَدِينَة وَقَالُ لَهُا الْبُعْرِمِنِي وَابُو وَالْوَدَا وَالْوَالِمُ الْمَدِينَةُ وَقَالُولُ لَهُا الْمَدِينَةُ وَلَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ الْمَدِينَةُ وَقَالُ لَهُا الْمَدِينَةُ وَقَالُ لَهُمُ الْمُولِينَةُ وَالْمُ لَا الْمَدِينَةُ وَقَالُ لَهُا الْمَدِينَةُ وَلَا لَهُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُولُ الْمَدِينَةُ وَالْمُهُا الْمُدَالِقُولُ لَهُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلُولُ الْمُؤْمُونُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُلْلُ الْمُؤْمُونَا الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

৩৪১৬. অনুবাদ: হ্যরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ==== -এর জমানায় এক নারী নামাজের জন্য বের হলো। পিথিমধ্যে। এক ব্যক্তি তার উপর কাপড ফেলে তাকে জডিয়ে ধরল এবং তার উদ্দেশ্য হাসিল করে ফেলল। তখন মহিলাটি চিৎকার করলে পুরুষটি তিাকে সেখানে ছেডে চলে গেল। এমন সময় একদল মুহাজির সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তখন মহিলাটি বলল, ঐ লোকটি আমার সাথে এমন এমন করেছে। তারা তখন ঐ লোকটিকে গ্রেফতার করে নবী করীম === -এর দরবারে উপস্থিত করল। নবী করীম 🚟 সে মহিলাটিকে বললেন, চলে যাও আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর যে লোকটি মহিলাটির সাথে জেনা করেছিল। তার ব্যাপারে ফয়সালা দিয়ে বললেন, একে পাথর মেরে হত্যা করে দাও। এরপর নবী করীম 🚟 বললেন. লোকটি এমন তওবা করেছে যদি মদিনার সকল লোকেরা এমন তওবা করত তাহলে তাদের সকলের পক্ষ থেকে তা কবুল করা হতো: - তিরমিয়ী ও আরু দাউদ

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীনের ব্যাখ্যা]: জ্ঞানকারী লোকটি তার অপরাধের শান্তি ভোগ করে এমন তওবা করেছে যদি তা মদিনায় বসবাসকারী সকল লোকদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হতো তাহলে সকলের পক্ষ থেকে কবুল করা হতো। তথু তাই নয়: ববং তাঁর ছওয়াব সকল মদিনাবাসীর জন্য যথেষ্ট হতো। আর একথার দ্বারা নবী করীম —— এটা শান্ট করে দিয়েছেন যে, লোকটি যদিও জঘন্য অন্যায় ও লক্ষাজনক কাজ করেছে, কিছু হন্দ প্রয়োগ করার পর পবিত্র হয়ে গেছে এবং তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।

وَعَرْ ٢٠٠٠ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا زَنْسَ بِإِمْرَأَةٍ فَامُرَبِهِ النَّرِيُ عَلَيْهِ الْمُحَدِّدُ أُمُّ الْخَبِرَ الْمُحَدِّدُ أُمُّ الْخَبِرَ الْمُحَدِّدُ أُمُّ الْخَبِرَ الْمُحَدِّدُ أُمُّ الْخَبِرَ الْمُحَدِّدُ أُمُّ الْمُرَبِ الْمُرْجِ الْمُرْجِ الْمُرَبِ الْمُرْجِ الْمُرْجِعُ الْمُرْجِعُ الْمُرْجِ الْمُرْجِعُ الْمُرْجِعُ الْمُرْجِعُ الْمُرْجِعُ الْمُرْجِعُ الْمُرْجِعُ الْمُرْجِعُ الْمُرْجِعُ الْمُرْجِعُ الْمُرْجِعِيْدِ الْمُعْتِقِيْدُ الْمُرْجِعِيْدِ الْمُرْجِعِدِيْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْتَمِينِ الْمُعْتِقِيْدُ الْمُعْتَمِينِ الْمُرْجِعِيْدِ الْمُرْجِعِدِيْدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِ الْمُرْجِعِدِيْدِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ وَالْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

৩৪১৭. অনুবাদ: হ্যরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি এক মহলার সাথে জেনা করেছিল। তথন নবী করীম ক্র তাকে চাবুক মারার নির্দেশ দিলেন। চাবুক মারার পর জানানো হলো সে বিবাহিত তথন নবী করীম ক্র তাকে রক্তম করার নিদেশ দিলেন। অতঃপর তাকে রক্তম করার হয়।
—[আবু দাউদ]

وَعَرْ هِلَاكِ سَعِيْدِ بِنِ سَعْدِ بِنِ عُبَادَةُ أَنَّ سَعْدِ بِنِ عُبَادَةُ أَنَّ سَعْدَ بِنِ عُبَادَةُ أَنَّ سَعْدَ بِنِ عُبَادَةُ أَنَّ النَّبِي ﷺ بِرَجُلِ كَانَ فِي الْحَيِّ مُخْدَج سَقِيْمٍ فَوُجِدَ عَلَى آمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ بِهَا فَقَالَ النَّبِينُ ﷺ فَيْ خُدُوا لَنَّهُ شِمْراخ خُدُوا لَنَّهُ شِمْ النَّهُ شِمْراخ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً رَوَاهُ فِي شَرْح السُّنَةِ وَفِي فَا ضَرْبَةً رَوَاهُ فِي شَرْح السُّنَةِ وَفِي رَوايَةٍ إِبْنِ مَاجَةَ نَحُرةً .

#### সংশ্লিষ্ট আঙ্গোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.) -এর মতে রোগাক্রান্ত অপরাধী ব্যক্তির শান্তি তার আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে হবে। কেননা তার জীবন নাশের আশঙ্কা হতে মুক্ত থাকা জরুরি। আর এ হানীসে বর্ণিত লোকটি এমন অসুস্থ ছিল যা থেকে কখনো সুস্থ হওয়ার আশা করা যাচ্ছিল না তাই তাকে এভাবে শান্তি দেওয়া হয়েছিল। এ হানীস দ্বারা বুঝে আসে যে, যে অসুস্থ জেনাকারীর যদি এতটুকু শক্তি না থাকে যে একশত বেত্রাঘাত সহ্য করতে পারবে, তাহলে এমন একটি বেত দ্বারা একবার আঘাত করবে যার মধ্যে একশত ভাল রয়েছে, যাতে একশত বেত্রাঘাতের স্থলাভিষিক হয়ে যাবে। আর শান্তি প্রয়োগের বেলায় দাবি করা হবে না। হয়রত কাযী ইয়ায় (র.) এ কথাকে কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামদের মত বলে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু জনহর ওলামায়ে কেরাম বিশেষ করে ইমাম আবৃ হানীফা ও মালেক (র.)-এর মতে অসুস্থতার দরুন একশত বেত্রাঘাতের মধ্যে দেরি করা হবে। কেননা অসুস্থাবস্থায় বেত্রাঘাতের দরুন মারা যাওয়ার আশদ্ধা রয়েছে। অথচ বেত্রাঘাতের উদ্দেশ্যে এই নয়। কারণ যথন শরিয়ত কোনো সন্দেহ এবং বাহানা করে শান্তিকে প্রতিহত করার স্বীকৃতি প্রদানকারী, তখন অসুস্থতা ইত্যাদি অক্ষমতার ভিত্তিতে অবশ্য দেরির স্বীকৃতি প্রদানকারী হবে।

বাকি থাকল হযরত সাদ (রা.)-এর হাদীস। তাই এ হাদীদের ব্যাপারে আক্রামা ত্রপুশতী (র.) বলেন যে, এ হাদীসটি কুরআনে কারীমের বিপরীত হওয়ার দরুন তার উপর আমল করা হয়নি। এজন্য যে, কুরআনে কারীমের মধ্যে শান্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র দয়া না করার নির্দেশ রয়েছে– كَمَا تَالَّذُ اللَّهُ تَمَالَى وَلَا تَاحُذُكُمْ بِهِمَا رَأَنَّهُ لِي وَبِيْنِ اللَّهِ

তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়। সকল মুফাসসিরীনগণ এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, শান্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহানুভূতি করবে না এবং বেত্রাঘাতে কোনো হ্রাস করবে না বরং অত্যন্ত পীড়াদায়ক আঘাত করবে।

এছাড়া এ হাদীসটি সহীহ হাদীসের বিপরীত এজন্য যে, সমস্ত হাদীসের মধ্যে একশত বেত্রাঘাতের নির্দেশ রয়েছে। মোটকথা, হযরত সা'দ (রা.)-এর হাদীস কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিপরীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমলকৃত নয়, ৽য় য়ারে না। 
تَوْلُهُ فُاضُونُو مُ ضُرُبُةُ الضَّرُونُ مُرَبُةُ الضَّرُونُ مُرَبُةُ الضَّرَبُ مُ صُرُبَةً الضَّا 
একবারে আঘাত কর" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– একটি বড় ছড়া নিয়ে এভাবে মার যাতে তার 
একশত ছেট ছোট প্রত্যেক শাখার আঘাত তার শরীরে লাগে। এ হাদীস দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, বিচারকের এদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, চাবুকের আঘাতে যেন অপরাধী লোকটির মৃত্যু না ঘটে।

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ (رضا) قَالُ قَالُ وَالْنِ عَبَّاسِ (رضا) قَالُ قَالُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَجَدَّتُ مُسُوهُ يَعَمَّلُ وَهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ مَنْ وَجَدَّتُ مُسُوهُ وَعَمْ لَكُو فَاقْتُلُوهُ اللّهَاعِلَ وَالْمَفْعُولُ اللّهِ وَ(رُواهُ التّرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَةً)

৩৪১৯. অনুবাদ: হযরত ইকরিমা ইবনে আব্বাস
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
কলেছেন, তোমরা যে ব্যক্তিকে হযরত লৃত (আ.) -এর
কওমের মতো [পুরুষে পুরুষে সঙ্গম] করতে পাও
তখন তাকে এবং যার সাথে করা হয় তাকেও হত্যা
কর। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : সমকাম জেনার চেয়েও জঘন্য ও নিকৃষ্ট। শরিয়ত, বিবেক-জ্ঞান সবার কাছে এটা ঘৃণিত। সমকাম কঠোরতম হারাম ও অবৈধ। এ ব্যাপারে সকল সাহাবায়ে কেরাম একমত। তবে এটার 'হন্দ' -এর ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

: [अयकारमत राज्यत वाशात अनामारमत मणविरताध] إخْتِيلاتُ العُلَمَاءِ فِي حُدِّ اللَّوَّاطَةِ

نَّهُ وَالْمُنَّانِهِي (وَيُّ اَشُهُو الْوُوَايُّدُ) ﴿ وَهُنَّالُوَايُدُو) وَهُمَّدُ وَالْشَّافِعِي (وَيُّ اَشُهُو الْوُوَايُدُ) (বَ.) ﴿ وَهُمُ الْوُوَايُدُو) (বুর প্রসিদ্ধ অভিমূত অনুযায়ী সমকামীর উপর্ব জেনার 'হদ' প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিতা নারীকে একশত চাবুক মারা হবে।
দিলিক :

١. عَنْ ابْنَى مُوسَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا إِذَا اتَّى الرَّجُلُ الرَّجُلُ فَهُمَا زَانِيانِ (بَيَهَقِي)

২. সমকাম জেনার মতোই। কেননা সমকামের মাধ্যমে এমন স্থানে সে তার কামভাব পূর্ণ করে যে ব্যাপারে পরিপূর্ণ উত্তেজনা ও আগ্রহ রয়েছে। আর এ কামভাব হারাম পন্থায় পূর্ণ করার কারণে এটা জেনার সাদৃশ্য গ্রহণ করেছে। সুতরাং তার 'হন্দ'ও জে নার মতো হবে।

হযরত ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে সমকামীকে রজম করা হবে। বিবাহিত হোক বাঁ অবিবাহিত।

मिन्न :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رض) قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَرْمٍ لُوطٍ فَاقْتَلُوهُ الْفَاعِلُ وَالْمَغُولُ بِهِ عَنِي الْبِنِ عَبَّامِ مَلِيَّا اللّٰهِ ﷺ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَل

(ح) పేషి مَنْ مُبَّ الْاِمَامِ أَبِي حَنْبُغَةُ (ح) ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে সমকামীর উপর জেনার 'হন্দ' প্রয়োগ করা হবে না; কিন্তু 'তা'র্মীর' করা হর্বে। অর্থাৎ বিচারক পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও বিবেচনা করে যে শাস্তি দেওয়া ভালো মনে করেন সে শাস্তি দেবেন।

দিলিল : সমকাম দ্বারা 🚅 নিসব] মিলে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই সূতরাং তা জেনার অর্থে হবে না। অধিকন্তু সমকামের শান্তির ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যথা–

১. হযরত আলী (রা.), হযরত আপুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) ও হিশাম ইবনে আপুল মালেক (রা.)-এর নিকট সমকামীকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

- ২. হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট সমকামীকে দেয়াল চাপা দেওয়া হবে।
- কারো কারো মতে সমকামীকে কোনো উঁচু স্থান বা পাহাড়ের উপর নিয়ে নিচে কেলে দেওয়া হবে ইত্যাদি। সাহাবায়ে
  কেরামের এ সকল অভিমত দ্বারা মনে হয় সমকামীকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন শান্তি দেওয়া যাবে।

: [विद्धावीत्मत मनित्नत जवाव] النجوابُ عَنْ دَلِيل الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. ইমাম শাফেয়ী এবং সাহেবাইন (র.) কর্তৃক পেশকৃত দলিলের ব্যাপারে স্বয়ং ইমাম বায়হাকী (র.) বলেন, এ রেওয়ায়েতের মাঝে মুহাম্বদ ইবনে আনুর রহমান যঈফ রাবী। সূতরাং এ রেওয়ায়েত দলিলযোগ্য নয়।
- ২. হাদীসে বাবসহ যে সকল হাদীসের মাঝে হত্যা বা পাথর নিক্ষেপের কথা বল হয়েছে তা ধমকি বা ভীতি প্রদর্শনের উপর প্রযোজ্য। কেননা অনেক সময় হত্যা বলে কঠিন প্রহারকে বুঝানো হয়।
- ৩. যে ব্যক্তি হালাল মনে করে এ কুকর্ম করে তার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য।

وَعُرِيْتُ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ وَالَّ وَالَّ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالْتَلُوهُ وَالْفَلَهُ وَالْفَلَّهُ وَالْفَلَّهُ وَالْفَلَّهُ وَالْفَلَّهُ وَالْفَلَّهُ وَالْفَلَّةِ فَالْمَنْ وَمُثَالُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ الْبَهِ فِي ذَٰلِكَ شَيْئًا وَلْكِنْ أَرَاهُ كَرِهُ أَنْ يُوْكَلَ لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَالْفَلَهُ اللَّهِ الْمَعْمَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

৩৪২০. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 
বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জানোয়ারের সাথে কুকর্ম করল তাকে হত্যা করে দাও। তার সাথে ঐ জানোয়ারটিকেও হত্যা করে দাও। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজেস করা হলো জানোয়ারটির ব্যাপারে এ হকুম কেন দেওয়া হলো। [জানোয়ারটির দোষ কি!] তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমি রাস্লুল্লাহ 
ব্যেকে কিছুই তানিন। অবশ্য আমি মনে করি রাস্লুল্লাহ 
জানোয়ারটির গোশ্ত খাওয়া এবং কোনোভাবে উপকৃত হওয়াকে অপছন্দ করেছেন। কেননা জানোয়ারটির সাথে কুকর্ম করা হয়েছে। - [তারমিয়ী, ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

যে ব্যক্তি কোনো জানোয়ারের সাথে কুকর্ম করে তাকে হত্যা করে ফেল। চারও ইমামের মতে এখানে প্রকৃতপক্ষে হত্যা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং কঠোরভাবে ধমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য। কেননা অন্য রেওয়ায়েতে আছে – مَنْ أَتَىٰ بَهَيْتُ فَكُرُ حَدَّ عَلَيْهِ

যদিও বলাৎকারীর উপর "হদ্দ" প্রয়োগ করা যাবে না; কিন্তু এ ধরনের নির্লজ্ঞ আচরণ সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী হারাম। সূতরাং তাকে তা'যীর করতে হবে। অর্থাৎ বিচারক বিবেচনা করে তাকে যে কোনো শান্তি দেবেন।

ত্র তার সাথে জানোয়ারটিকেও হত্যা করে ফেল। জানোয়ার তো জ্ঞানহীন নির্বোধ প্রাণী তাকে কেন হত্যা করা হবেদ এর কারণ কিঃ

জানোয়ারটিকে হত্যা করার একটি হিকমত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাদীসের মাঝে উল্লেখ করেছেন। আর দিতীয় হিকমত এটাও হতে পারে যে, যাতে ঐ জানোয়ারটির পেট থেকে মানুষের আকৃতিতে কোনো পণ্ড বা পণ্ডর আকৃতিতে কোনো মানুষ জনা না নেয়। অথবা ঐ জানোয়ার দ্বারা মালিক সর্বদা লোক সমাজে অপমানিত ঘৃণিত হতে থাকবে। আর মানুষ ঐ জানোয়ারটিকে ঘৃণার চোথে দেখবে। ফলে তার দ্বারা বাচ্চা নেওয়া বা দুধ খাওয়াসহ কোনো কিছুই পছন্দ করবে না। অথবা ঐ জানোয়ারটিকে স্বর্বা অপমানিত ও হেয় করা হবে। এসব কারণে জানোয়ারটিকে হত্যা করতে বলা হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, যদি জানোয়ারটির গোশৃত হালাল হয় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। আর যদি গোশৃত হালাল না হয় তবে তার দুটি অবস্থা রয়েছে- ১. হাদীসের বাহ্যিক ভাষ্য অনুযায়ী হত্যা করা হবে। ২. আর গোশ্ত হালাল না হওয়ার কারণে হত্যা করা হবে না। وَعَرِثِنَّ جَابِرِ (رضا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْخَافُ عَلَى الْمَتِّ وَمِذِيُّ المَّتِوْمِذِيُّ وَالْهُ التَّبَوْمِذِيُّ وَالْهُولِ وَالْهُ التَّبَوْمِذِيُّ وَالْهُ التَّبَوْمِذِيُّ وَالْهُ التَّبَوْمِذِيُّ وَالْهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدِيُّ وَالْهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدِيُّ وَالْمُؤْمِدِيُّ وَالْمُؤْمِدِيُّ وَالْمُؤْمِدِيْلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدِيْلُ الْمُؤْمِدِيْلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدِيْلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدِيْلُ الْمُؤْمِدِيْلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدِيْلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا

৩৪২১. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কলেছেন, আমি আমার
উম্মতের উপর সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের ভয় করি তা
হলো হযরত লৃত (আ.) -এর সম্প্রদায়ের কুকর্ম।

— তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: সমকাম অত্যন্ত নিকৃষ্ট, নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজ। এটা চরম অন্যায় ও মারাত্মক হারাম। শরিয়ত তো বটেই এটা সামাজিক ও নৈতিকতা বিরোধী জঘন্য অপরাধ। এ গর্হিত কৃকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের ধ্বংস অনিবার্য। হ্বয়বত লৃত (আ.) -এর উত্মত জঘন্য কুকর্মে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছিল। তাদের উপর খোদায়ী গজন নাজিল হয়েছিল। তাই নবী করীম ক্রা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, আমার ভয় হয় আমার উত্মত যাতে এহেন কর্মে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর শান্তিতে পতিত না হয়।

وَعَرِيْكِ ابْنِ عَبَّاسِ (رض) أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ بَكْرِ بْنِ لَيْثِ أَتَى النَّبِيَّ عَلَّهُ فَاقَرَّ أَنَّهُ زَنِّى بِإِمْرَاةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِانَةً وَكَانَ بِكُرًا ثُمَّ سَالَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُرَاةِ فَقَالَتْ كَذِبَ وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَجَلَدُ حَدَّ النِّفِرْيَةِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوْد)

৩৪২২. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, বকর ইবনে লাইছ গোত্রের এক ব্যক্তি নবী করীম — -এর নিকট এসে এই স্বীকারোজি চারবার করল যে, সে [অমুক] মহিলার সাথে জেনা করেছে। তখন নবী করীম — তাকে একশত চাবুক মারলেন আর লোকটি ছিল অবিবাহিত। এরপর তিনি মহিলাটির বিরুদ্ধে তার নিকট প্রমাণ চাইলেন। কিছু সে প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হলো] মহিলাটি বলল, ইয়া রাস্লাল্লাহ ! আল্লাহর কসম সে মিথ্যা বলেছে। এইবার নবী করীম — লোকটির উপর হদ্দে ক্যফ [মিথ্যা তোহ্মতের হৃদ্দ] জারি করলেন। —[আবু দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] :"হদে কযফ" হলো আশিটি চাবুক মারা। যদি কেউ কারো উপর জেনার তোহমত দেয় কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয় তার উপর এ 'হন্দ' প্রয়োগ করা হয়।

وَعَنَّ عَارُشَةَ (رض) قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِيْ قَامَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَامَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ أَمْرَ فَذَكُرَ ذَٰلِكَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمْرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرَأَةِ فَضَرَبُوا حَدَّهُمْ. (رَوَاهُ أَنِّ دَاوُدَ)

৩৪২৩. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করে যখন
কুরআনের আয়াত নাজিল হলো তখন নবী করীম ক্রি
মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে [ভাষণ দিলেন এবং] তা
তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর মিম্বর হতে নেমে দুজন
পুরুষ ও একজন মহিলাকে শান্তি দেওয়ার আদেশ
দিলেন। তখন লোকেরা তাদের উপর মিথ্যা অপবাদের
হল'প্রয়োগ করলেন। — (আবু দাউদ)

#### সংশ্ৰিষ্ট আন্দোচনা

ছাদীসের ব্যাখ্যা]: মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার অনুচররা হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর উপর জেনার মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল। আর এ গুজবে খাটি মুমিনদের মাঝে থেকেও কেউ কেই অংশগ্রহণ করেছিল। এদিকে নবী করীম — এর মনেও কিছুটা সন্দেহ উকি দিল। তখন আল্লাহ তা আলা কুরআনের আয়াত নাজিল করে হ্যরত আয়েশা (রা.) যে নির্দোষ তা প্রমাণ করেন। তার পবিত্রতা ও নিরুদ্ধ চরিত্র সম্পর্কে সুরা নূরে দেশটি আয়াত নাজিল করা হয়। তখন নবী করীম — মিম্বরে দাড়িয়ে ভাষণ প্রদান করেন এবং নাজিলকৃত আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন। মিম্বর থেকে অবতরণ করার করীম করেন তার করেন এবং নাজিলকৃত আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন। মিম্বর থেকে অবতরণ করেন পর ঐসকল লোকদের উপর "হদ্দে কয়ফ" প্রয়োগ করার আদেশ দেন, যারা এ মিথ্যা অপবাদে অংশ গ্রহণ করেছিল। তারা হলো মিসভাই ইবনে উসামা এবং ইসলামি কবি হাসসান ইবনে ছাবেত। আর নবী করীম — এর শ্যালিকা উম্পুল মুমিনীন হ্যরত যয়নব বিনতে জাহশের ভগ্নী হামনা বিনতে জাহশ। এদের প্রত্যেককে আশিটি করে দোর্রা মারা হয়। এটাই হ্য ক্ষণ

### ं الْفَصْلُاكُ الْ وَالْعُالِثُ الْحُالِثُ الْحُلْقُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَنْ اللهِ تَنَافِعِ أَنَّ صَفِيَةً بِنْتَ أَبِئَ عُبَيْدٍ أَخْبَرُتُهُ أَنَّ عَبِيْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَة عُبَيْدٍ أَخْبَرُتُهُ أَنَّ عَبِّدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَة وَقَعَ عَلَى وَلِيْدَةٍ مِنَ الْخُمْسِ فَاسْتَكُرُهَهَا حَتَّى إِقْتَضَّهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ وَلَمْ يَجُلِدُهَا مِنْ أَجْل أَنَّهُ إِسْتَكُرْهَهَا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

وَعُرُوْنَا عَنَّ يَزِيدَ بَنِ نُعَيْمِ بَنِ هَزَّالٍ عَنَّ حِجْرِ أَبِيْ فَاكَانَ مَاعِزُ بَنُ مَالِكِ يَتِبْعُا فِي حِجْرِ أَبِيْ فَاصَابَ جَارِيةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالُ لَهُ مَالِكِ يَتِبْعُا فِي أَنْ الْحَيِّ فَقَالُ لَهُ صَنَّعُتَ لَكَ وَانْعَا يُرِينُكُ صَنَعُ فِرُ لَكَ وَانْعَا يُرِينُكُ مِنْ عَنْهُ وَلَكَ وَانْعَا يُرِينُكُ فَقَالُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَنَّةً إِنِّى زَنَيْتُ فَا وَمَا تَاهُ فَقَالُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَاعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَاعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالُ بَا رَسُولَ اللّهِ فَاعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ فَقَالُ بَا رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ إِنِي زَنَيْتُ فَا وَمُ عَلَى يَا رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ إِنِي وَنَنِيتُ فَا وَمُ عَلَى كَانَاهُ وَمَثَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

৩৪২৪. অনুবাদ: হযরত নাকে' (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাফিয়্যা বিনতে আবৃ উবাইদ তার নিকট বর্ণনা করেছেন। [একবার] সরকারি এক গোলাম বায়তুল মালের [গনিমতের] এক দাসীর সাথে জেরপূর্বক জেনা করল এমনকি তার কুমারিত্বও নষ্ট করে দিল। সূতরাং হযরত ওমর (রা.) গোলামটিকে [পঞ্চাদটি] চাবুক মারলেন; কিছু দাসীটিকে শান্তি দিলেন না। কারণ তার সাথে জোরপূর্বক এ কুকর্ম করা হয়েছে। –[বথারী]

৩৪২৫. অনুবাদ : ইয়াযীদ ইবনে নুআইম ইবনে হায়্যাল তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মায়েয ইবনে মালেক এতিম ছিলেন। আমার পিতার প্রতিপালনে ছিলেন। তিনি [যুবক হওয়ার পর] মহল্লার এক দাসীর সাথে জেনা করেন। তখন আমার পিতা [ঘটনা জানতে পেরে] বলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ 🚟 -এর দরবারে যাও এবং তুমি যা কিছু করেছ তা রাসুল 🚟 -কে অবহিত কর। সম্ভবত রাসলুল্লাহ 🚟 তোমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবেন। আর একথা বলার দ্বারা আমার পিতার উদ্দেশ্য তার গুনাহ মাফের কোনো উপায় হওয়া ছাডা অন্য কিছ ছিল না। অতঃপর হযরত মায়েয (রা.) নবী করীম === -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ 🚃 ! আমি জেনা করেছি। আমার উপর আল্লাহ কিতাবের ফয়সালা প্রয়োগ করুন। নবী করীম = তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে निल्न । इयत्र भाराय (ता.) भूनताय वल्लन. इया রাসুলাল্লাহ 🚟 ! আমি জেনা করেছি। আমর উপর আল্লাহর কিতাবের ফয়সালা প্রয়োগ করুন। এমনকি তিনি চারবার [চার মজলিসে] কথাটি বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ 🚃 বললেন তুমি চারবার স্বীকারোক্তি দিয়েছ। এখন বল তুমি কার সাথে জেনা করেছ? হযরত মায়েয (রা.) বললেন, অমুক মহিলার সাথে।

মেশকাত ৫ম (আরবি-বাংলা) ৩ (খ)

قَالُ هَلْ ضَاجَعَتْهَا قَالَ نَعُمْ قَالُ هَلْ اللهُ عَالَهُ هَلْ اللهُ عَالَهُ هَلْ اللهُ عَالَهُ هَلْ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ (رَوَاهُ أَابُو دَاوُدَ) اللهُ عَلَيْهِ (رَوَاهُ أَابُو دَاوُدَ)

নবী করীম 🚃 বললেন, তুমি তাকে জড়িয়ে ধরেছে তিনি বললেন, হাা। নবী করীম 🚃 বললেন, তুমি কি তার সাথে সহবাস করেছ? তিনি বললেন, হাঁ। নবী করীম 🚟 পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তার সাথে মেলামেশা করেছ? তিনি বললেন, হাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবী করীম 🚟 তাকে রজম করার আদেশ দিলেন। অবশেষে তাকে হাররা নমক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর যখন তাকে রজম করা শুরু হলো তখন পাথরের [তীব্র] যন্ত্রণা অনুভব করে তিনি অধৈর্য হয়ে পডলেন এবং দৌড়ে পলায়ন করতে লাগলেন। তারপর আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.) তাকে পিথিমধ্যে এ অবস্থায় পেলেন যে, তার সঙ্গীরা পাথর মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। এমন সময় আব্দুল্লাহ (রা.) উটের একটি পায়ের হাডিড উঠিয়ে তাকে আঘাত করলেন। এমনকি তাকে মেরে ফেললেন। এরপর তিনি নবী কবীম -এর দরবারে এসে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন নবী করীম 🚟 বললেন, তোমরা তাকে কেন ছেডে দিলে না। হয়তো সে তওবা করত এবং আল্লাহ তা আলাও তার তওবা কবুল করে নিতেন। - আবু দাউদ্য

وَعَرْ ٢٤٢٣ عَمْرِهِ بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ مَا مِنْ قَوْم يَظْهَرُ فِي اللّهِ عَلَى يَقُولُ مَا مِنْ قَوْم يَظْهَرُ فِي إِللّهَ الْخُذُوا بِالسّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْم مِنْ قَوْم يَظُهُرُ فِي فِي مَا الرَّشَا إِلَّا الْخِذُوا بِالرُّعْبِ أَم الرَّشَا إِلَّا الْخِذُوا بِالرُّعْبِ أَم الرَّشَا إِلَّا الْخِذُوا بِالرُّعْبِ أَم الرَّشَا إِلَّا الْخِذُوا بِالرُّعْبِ أَلَا الْخَمْدُ)

৩৪২৬. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)
বলেন, আমি শুনেছি রাসূল্ক্লাহ 
বলেছেন- যে
জাতির মাঝে জেনা-ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে
পড়বে তারা দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনে পতিত হবে।
আর যে জাতির মাঝে ঘুষের ব্যাপক প্রচলন শুরু হবে
তারা ভীরুতা ও কাপুরুষতায় পতিত হবে। —আহমদা

وَعَنِ الْبِي عُبَاسٍ وَاَبِي هُمَرْ بَرَةَ (رض) أَنَّ رَسُنُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالُ مَلْعُونُ مَنْ عَمِلَ عَمَمَ لَ قَنْ مِ لُسُوطٍ - (رَوَاهُ رَزِسْنُ وَفِيئ رِوَايَةٍ لَهُ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ أَنَّ عَلِبًّا اخَرَقَهُمَا وَابَا بَكْرِ هُدَمَ عَلَيْهِمَا حَافِظًا)

৩৪২৭. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুব্লাহ করেছেন, যে হযরত লৃত (আ.) -এর সম্প্রদায়ের ন্যায় কুকর্মে লিপ্ত হয় সে অভিশপ্ত। -[রায়ীন] রায়ৢীনের আরেক রেওয়ায়েত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা.) সমকামে লিপ্ত উভয়কে দেয়াল চাপা দিয়েছেন।

وَعَنْ اللّٰهُ عَنْ وَجَلَّ اللّٰهِ عَلَّ قَالُ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهِ عَلَّ قَالُ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ عَنْ وَجَلَّ الله رُجُلِ اتَىٰ رُجُلًا أَوْمَ رُجُلًا اللهُ عَنْ رُجُلًا أَوْمَ اللّٰهِ عَنْ وَقَالَ أَوْمَ اللَّهُ مِنْ عَنْ يَبُ) هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ عَرِيبُ)

৩৪২৮. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুরাহ বেলেছেন, আরাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না যে কোনো পুরুষ বা নারীর পায়ুপথে সঙ্গম করে। —[তিরমিযী। আর তিরমিযী বলেছেন এ হাদীসটি হাসান গরীব।]

৩৪২৯. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জানোয়ারের সাথে বলাংকার করল, তার উপর কোনো 'হদ্দ' নেই।−[তিরমিয়ী ও আবু দাউদ]। তিরমিয়ী সুফিয়ান ছাওরী (রা.) থেকে বর্ণনা করে বলেছেন। তিনি বলেন, এ হাদীসটি পূর্ববর্ণিত হাদীস হতে অধিক সহীহ। এ হাদীসের উপর ওলামায়ে কেরামের আমল রয়েছে। তিবে তা'যীর হিসেবে তাকে অন্য কোনো শান্তি দেওয়া হবে।

وَعَرْضَاتِ عُبَادَة بَنِ الصَّامِتِ (رض) قَالُ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقِبْدُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ لَكُ أَخُذُكُمْ فِي اللَّهِ لَكُ مَرْصَةُ لَاتُم. (رَواهُ إبْنُ مَاجَةً)

৩৪৩০. অনুবাদ: হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
ইরশাদ করেছেন। নিকটবর্তী আত্মীয় এবং দূরবর্তী আত্মীয় সকলের উপর আল্লাহর 'হন্দ' কায়েম কর। [সাবধান!] আল্লাহর হুকুম কার্যকর করতে কোনো নিন্দাকারীর নিন্দা যেন তোমাদের জন্য প্রতিবন্ধক না হয়।

-[ইবনে মাজাহ]

وَعَرِ النَّهِ الْمِن عُمَر (رض) أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ عَمَد (رض) أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ عَن مُدُودِ اللّهِ خَيرَ مَنْ مُدُودِ اللّهِ خَيرَ مَنْ مُدُودِ اللّهِ خَيرَ مَنْ مُطَرِ اَرْبَعِينَ لَيْلُهُ فَي بِلَادِ اللّهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة وَرَوَاهُ النَّسَانِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرُيْرةَ .

৩৪৩১. অনুবাদ: হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুরাহ হারশাদ করেছেন, আরাহ তা'আলার 'হদ্দ' সমূহ থেকে কোনো একটি 'হৃদ্দ' কায়েম করা আরাহ তা'আলার সকল শহরে চল্লিশ রজনী পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি হওয়ার চেয়েও উত্তম। –হিবনে মাজাহ। আর নাসায়ী এ হাদীসটি হযরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَّوْ (হাদীসের ব্যাখ্যা) : হদ্দ' জারি করার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখা হয়। আর এর দ্বারা আসমানের দরজাসমূহ খুলে যায় এবং বরকত নাজিল হয়। পক্ষান্তরে 'হদ্দ' -কে ক্ষমা করা বা 'হদ্দ' প্রয়োগ করতে গড়িমসি করার অর্থ হলো মানুষকে গুনাহ কর অপরাধে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। আর কোনো দেশে যখন গুনাহ ও পপকর্ম বেড়ে যায় তখন সে দেশে দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটন দেখা দেয়। এতে শুধু মানুষই কষ্ট পায় না; বরং জীবজন্তুও ধ্বংসে পতিত হয়। তাই 'হদ্দ' কায়েম করার দ্বারা মানুষকে জেনা-ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির মতো অপরাধ থেকে বিরত রাখার কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে খায়ের ও বরকত নাজিল হয়। আর অনাবৃষ্টি ও থরার কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

# بَابُ قَطْعِ السَّرِقَةِ পরিচ্ছেদ : চোরের হাত কাটা

्थत खेलत यवत এवः . آر - अत नित्क त्यत कर्य – চूति। अथात सूसांक छेरा तताहि। सूसांक بَسَرِفَتُ अक्ति। अथात सूसांक بَابُ مَطْعِ ٱهْلِ السَّرِفَةِ – अरकात रतन

পরিভাষায় كُونَة বা চুরি বঁলা হয় কারো হেফাজতকৃত মালসম্পদ গোপনে নিয়ে যাওয়া।

এখন চোরের হাত কাটার ব্যাপারে উন্মতের সব ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য কুরআনে কারীমের দলিলের ভিত্তিতে اَلْسُارُونَ অর্থাৎ চোর এবং চোরনি অতঃপর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও।

কিন্তু মঁতানৈক্য হচ্ছে একথার মধ্যে যে, শুধু চুরি করলেই হাত কাটা হয়ে যাবে না কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণের মালকে চুরি করার উপর কাটা হবে।

তাই এ ব্যাপারে হয়রত হাসান বসরী (র.), আহলে যাওয়াহের এবং খাওয়ারিজদের মতে শুধুমাত্র মাল চুরি করলেই হাত কাটা হবে [কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণের মাল হওয়া শর্ত নয়]।

কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীন এবং আইম্মায়ে আরবা'আ-এর মতে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণের মাল চুরি করলে হাত काण হবে।

দলিল: হযরত হাসান বসরী (র.) এবং আহলে যাওয়াহের কুরআনে কারীমের মুতলাক দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। কারণ কুরআনে কারীমের মধ্যে মুতলাক চুরির উপর হাত কাটার নির্দেশ রয়েছে এবং কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণের মালের ক্যাউল্লেখ নেই। विष्ठाष्ठा रुयत्राठ आवृ स्ताप्तता (ता.)-वत रामीत्मत भर्षा ताराष्ट्र, तामूल 🚐 देतभाम करताष्ट्रन لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقُ يَسُرِقُ الْحَبْلُ نَعْضُمُ يُدُهُ وَيُسْرِقُ الْحَبْلُ نَعْضُمُ يُدُهُ وَيُسْرِقُ الْحَبْلُ نَعْضُمُ يُدُهُ তার হাঁত কেটে দেওয়া হবে এবং রশি চুরি করে অতঃপর তার হাত কেটে দেওয়া হবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

জমহুর ঐসব হাদীসের দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন যেসব হাদীসের মধ্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের মাল চুরির উপর হাত কাটার নির্দেশ রয়েছে এবং এ পরিমাণের চেয়ে কম মাল চুরিতে হাত কাটা নিষেধ রয়েছে।

যেমন কোনো কোনো রেওয়ায়েতে হাত কাটার পরিমাণ এক দিনারের এক চতুর্থাংশের কথা উল্লেখ রয়েছে যেমন হযরত আয়েশা (वा.)-এর रामीन عَنْ عَانِشُةَ (رض) عَن النَّبِي ﷺ قَالُ لا تَعْطُعُ يَدُ السَّارِقِ إلاَّ بِرُبُعُ دِيُنَارِ فَصُعِدًا ﴿ عَنْ عَانِشُةَ (رض) عَن النَّبِي ﷺ وَالنَّبِي عَنْ عَانِشُةَ (رض) عَن النَّبِي عَنْ عَانِشُةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ততোধিক মূল্য পরিমাণ চুরির দায় ব্যতীত চোরের হাতকাটা যাবে না। -[বুখারী ও মুসলিম]

এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েতের মধ্যে তিন দিরহামের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমূন হযরত ওমর (রা.)-এর হাদীসে

ब्रिंग عُن ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالُ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقَ فِيْ مِجَنَّ نُمُنَّهُ ثُلاَثَةُ دُرَاهِمَ (مُثَفَقُ عَلَيْهِ) -ब्रायाव रकार्ता त्वारा त्वारा त्वारा त्वारा एकारा त्वारा क्वाम (ता.)-এর ঐকমতা হচ্ছে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যতীত হাত কাটা হবে না।

জবাব : হযরত হাসান বসরী (র.) ও আহলে যাওয়াহের কুরআনের আয়াত দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন তার জবাব হচ্ছে যে, কুরআনে কারীমের আয়াত হচ্ছে সংক্ষিপ্ত, প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহের দ্বারা এ আয়াতের তাফসীর হবে। বিধায় আয়াতের মুতলাকের দারা ইন্তিদলাল সঠিক হবে না।

আর হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীদের জবাব হলো যে, ডিম এবং রশি দ্বারা চুরিতে হাত কাটার পরিমাণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং মর্ম হলো যে, ছোট অঙ্কের চুরি বড় অঙ্কের চুরির দিকে নিয়ে যায় বিধায় ছোট অঙ্কের চুরি বড় অঙ্কের চুরির কারণ হিসেবে হাত কাটার নিসব হ এর [ছোট অঙ্কের চুরির] দিকে করা হয়েছে। অথবা ডিম ও রশির দ্বারা লৌহ দ্বারা নির্মিত 'লৌহ টুপি' এবং রশি উদ্দেশ্য এবং এর দ্বারা চুরির নেসাব পূর্ণ হয়ে যায়।

অতঃপর জমছুরের (র.)-এর মধ্যে হাত কাটার নির্দিষ্ট পরিমাণ কতটুকু এ নিয়ে মতবিরোধ হয়ে গিয়েছে। আর এতে আনুমানিক বিশটি মাযহাবের উল্লেখ রয়েছে এবং এ অধিক মাযহাবরে কারণ হলো রেওয়ায়েত ও আছারসমূহের মধ্যে ব্যবধান। কিন্তু প্রসিদ্ধ মাযহাব হচ্ছে এক্ষেত্রে মাত্র তিনটি।

ইমাম শাকেয়ী (র.)-এর মত হচ্ছে, একটি দিনারের এক চতুর্ধাংশ অথবা নিত দিরহাম। কেননা তাঁদের মতে মূল্যের মধ্যে রৌপা হচ্ছে আসল।

হানাফিয়াদের মতে 'হাত কাটার' নিম্ন থেকে নিম্ন পরিমাণ হলো দশ দিরহাম।

প্রকাশ থাকে যে, আইশায়ে ছালাছার মধ্যে মতানৈক্য হচ্ছে শান্দিক। কারণ এক দিনার বারো দিরহামের হয়ে থাকে বিধায় দিনারের এক চতুর্থাংশ অথবা তিন দিরহামের কথা উল্লেখ রয়েছে যেমন বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে হয়রত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস রয়েছে— المَّنَّ الْمُنْ وَيُسْأَرِو فَصَاعِدًا অর্থাং কোনো তোরের হাত কাটা যাবে না কিন্তু একটি দিনারের এক চতুর্থাংশের মধ্যে অথবা এর চেয়ে অধিকের মধ্যে । مَنْ عَلَّمُ عَلَيْ وَيُسْأَرِو فَصَاعِدًا । কিন্তু একটি দিনারের এক চতুর্থাংশের মধ্যে অথবা এর চেয়ে অধিকের মধ্যে । مَنْ وَدَابُو وَمُنْ وَرَابُو وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُولِي وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُولِي وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُولِقِ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْفِقِ

এমনিভাবে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস রয়েছে — قَالُ فَطُعُ النَّبِيُّ عَلَيْ يَدُ السَّارِقِ فِي مِعِينَ نَصَنَا ثَلَاثَةً دُرُاهِم অর্থাৎ হয়রত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন যে, নবী করীম (চারের হাত কেটেছেন একটি ঢালের পরিবর্তে যার মূল্য ছিল ভিন দিরহাম। –[বুখারী ও মুসনিম]

এসব হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, 'চোরের' হাত কাটার পরিমাণ হলো এক দিনারের এক চতুর্থাংশ অথবা ভিন দির্হাম। হানাফিয়াদের নিকট অনেক হাদীস এবং আছার দলিল হিসেবে রয়েছে তন্মধ্যে কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো–

- ३. हयत्रठ हैवत्न मामछेन (ता.)-।वत हामीम مَشْرَة دُرَاهِم क्षीं प्रक्षित हों لَا لَيْ لَكُ تُعْطُعُ الْكِبُرُ إِلَّا فِي دِينْنَارٍ أَوْ فِي عَشْرَة دُرَاهِم क्षीं प्रार्ट का कि क्षु वक मिनारतत विनिमरत अथवा मंग मित्रहास्पत विनिमरत । [जित्रिमियी]
- ২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস- ﴿ وَعَنْدُوا وَ عَنْدُوا وَ عَنْدُوا وَ عَنْدُوا وَ وَعَنْدُوا وَمَا وَعَنْدُوا وَالْمُوا وَالْمُعْلِقُوا وَعَنْدُوا وَالْعُلْمُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُ
- ৩. তাহারী শরীফে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস- آلَا وَيُولُمُ اللَّهِ ﷺ لاَ قَبُطُ وَيُمَا دُرُنَ عَشَرَةٍ विलाहन, দশ দিরহামের কমে 'হাত কাটা' নেই।
- এছাড়া আমাদের সবচেয়ে বড় দলিল হলো, হযরত ওমর (রা.)-এর ফতোয়া যে, দশ দিরহামের কমে হাত কাটা যাবে না এবং এ ফতোয়া সকল সাহাবায়ে কেরামদের সমুখে ছিল, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এদের কেউই তাতে অসম্মাতি প্রকাশ করেনি। বিধায় সাহাবীদের নীরব বা মৌন ঐক্য হয়ে গিয়েছে। ইিমাম যায়লায়ী শক্তিশালী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

জবাব: শাওয়াফে এবং মালেকিয়া আলেমগণ যেসব হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন, তার জবাব হলো যে, হাত কাটার নির্ভর ঢালের মূল্যের পরিমাণের উপর ছিল এবং এর নির্দিষ্টতা প্রত্যেক নিজ নিজ দূর ইজতিহাদের মাধ্যমে করেছেন। অতঃপর পরিশেষে দশ দিরহামের উপর তার স্থায়িত্ব হয়ে গেছে। যেমন হযরত ওমর (রা.)-এর ফতোয়া এর প্রমাণ বহন করে থাকে। তাই এরই ভিত্তিতে ইমাম আযম (র.) দশ দিরহামকে 'ঢোরের' হাত কাটার পরিমাণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ছিতীয় কথা হচ্ছে যে, ইমাম সাহেবের দৃষ্টি সর্বদা শরিয়তের মেজাজের প্রতি হয়ে থাকে। আর শরিয়ত স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে الدَّرُوزُا الْحَدُرُوزُا الْحَدُرُوزُا الْحَدُرُوزُا الْحَدُرُوزُا الْحَدُرُوزُا الْحَدُرُوزُا الْحَدُرُا الْحَدُورُا الْحَدُرُا الْحَدُورُا الْحَدُرُا الْحَدُورُا الْحَدُورُ الْحَدُورُا الْحُدُورُا الْحَدُورُا ا

### थथम जनुल्हम : اَلْفَصْلُ الْاُولُ

عَرْ تَنْ عَائِشَة (رض) عَنِ النَّبِيَ عَالَ لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا بِرُبُعِ دِيْنَارِ فَصَاعِدًا . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

৩৪৩২. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ক্রি বলেছেন, দিনারের [স্বর্ণমূদ্রার] এক চতুর্থাংশ অথবা ততোধিক পরিমাণ চুরি করা বাতীত চোরের হাত কাটা যাবে না।

-[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : চূরি করলে তার দায় স্বরূপ চোরের হাত কাটা হবে এ ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কেরাম একমত। কিন্তু কি পরিমাণ মাল চূরি করলে হাত কাটা হবে সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে–

शेष्ठातिक, पाउपातिक, उराजा उराजा । أَمُذُهُبُ خَرَارِجُ وَذُو دُ ظُاهِرِيٌ وَحَسَنِ الْبَصْرِيُ (فَيْ رِوَايَةٍ) يُون دَوْدُ دُ ظُاهِرِيٌ وَحَسَنِ الْبَصْرِيُ (فَيْ رِوَايَةٍ) يُرارِجُ وَذُو دُ ظُاهِرِيٌ وَكَسَنِ الْبَصْرِيُ (فَيْ رِوَايَةٍ)

मिन :

व खाग्राप्त आत्मा कात्मा निर्मिष्ट कता वाजी و قَنُولُهُ تَعَالَى السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْسَطِعُوا اَبْدِيَكُمَا الْالْابُدُا

চোরের হাত কাঁটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূর্তরাং মুর্তলাক আয়াতকে নির্দিষ্ট করা জায়েজ হবে না।

হৈত্য কৰা বাবে প্ৰাণ বিভাগ বিষয়ে বিষয়ে

ا. عَنْ عَائِشَةَ (رض) عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ لَا تَغْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا يُرُبِعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . (مُتَّغَفَّ عَلَيْهِ)
 ٢٠ وعَنِ ابْنِ عُمَر (رض) قَالَ قَطَعَ النَّبِي ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنِ ثَمَنَهُ ثَلَاثَةً ذَرَاهِمَ . (مُتَّغَفَّ عَلَيْهِ)
 ٢٠ وعَنِ ابْنِ عُمَر (رض) قَالَ قَطعَ النَّبِي عَضِي عَنْ مَنْهُ أَوْلَى يُرْسُفُ وَمُحَمَّدٍ رَعَطَا وَتُوْرِي رَحِمُهُمُ اللَّهَ يَعْلَى بَعْرَفِي رَحِمُهُمُ اللَّهَ يَعْلَى وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَيَعْ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَقُ عَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِّعُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُمْ وَالْمُعُلِّعُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعِلَمُ وَالْمُعُلِقُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُمُ وَالْمُعُ وَالْمُلِلَّةُ عَلَيْكُولُكُولُكُمُ وَالْمُعُلِي وَالْمُلْمُ ع

मिन :

- ٣. عَنِ ابْنِ كَبُّنَاسٍ (رضاً قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنَّ عَلَى عَهْدِ رُسُولُو اللَّهِ ﷺ يُقَمَّ عَشَرَاً دُرَاهِمَ (نَسَانِي، ظَبَرَانِي، ظَجَادِي،
  - ٤. عَنَ أَبْنِ مَسُّعُودِ (رض) قَالَ لا تُقَطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِيْنَارَ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمُ مُصَنَّفُ عَبْدِ الرُّزَّاقِ -
- ৫. ইমাম মুহাম্মদ (র.) "আছার" (اكار) -এর মধ্যে লিখেছেন ১০ দিরহাম নির্ধারণ করা। নবী করীম 🚐 , হযরত ওসমান (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইবুনে মাসউদ (রা.) প্রমুখদের থেকে বর্ণিত আছে।

: विद्धाशीएत मिलत कराेव] النَّجَوَابُ عَنْ دَلِيلُ الْمُخَالِفِينَ

- ें वांशका। مُقَيَّدٌ का वांशका إطْلَاقٌ वांशका إِجْمَاع تَابِعِيْن ف إِجْمَاع صَحَابَة वांशका الْحَادِثُثُ مَشْهُورَةَ . ﴿ अाराक आर्ष्ट ।
- ২. অধিক কম মূল্যের মাল ও তুচ্ছ মাল চুরি করার অপরাধে 'হদ্দ' প্রয়োগ না করা উচিত। কারণ অধিক কম মূল্যের মাল ও তুচ্ছ মালের প্রতি আগ্রহ খুব কম থাকে এবং তা হেফাজত করা হয় না। সূতরাং এখানে চুরির রুকন সাব্যস্ত হবে না। ডাই এখানে কিডাবে হাত কাটার হকুম দেওয়া হবে।

आत नानाग्रीत जना (तथग्रासरण जारह-إِنَّ عُكْرَةَ حَدَّثَتُهُ أَنْهَا سَحِعَتُ عَائِشَةَ (رض) تُقُولُ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقَطَعُ بِكُ السَّارِقِ فِيهِمَا دُّرَنُ الْمِجَنِّ فِيلً لِعَائِشَةَ مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتُ رُمُعُ دِيْنَارٍ .

এ সকল রেওয়ায়েতের প্রতি লক্ষ্য করার দারা জানা যায় যে, হ্যরড আয়েশা (রা.) নবী করীম —এর এ০ বর্ণনা করতেছেন যে, ঢালের চেয়ে কম মূল্যের মাঝে হাত কাটা যাবে না। অতঃপর হ্যরত আয়েশা (রা.) নিজের পক্ষ থেকে বলেন, ঢালের মূল্য এক দিনারের এক চতুর্থাংশের সমান। এর দারা এ সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, কোনো কোনো রাবী হাদীসকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করে উভয় অংশকে মারফু 'হিসেবে রেওয়ায়েত করে দিয়েছেন। অথচ ঢালের মূল্য এক দিনারের এক চতুর্থাংশ সমান হওয়া হযরত আয়েশা (রা.) –এর কথা। অর্থাৎ এটা 'মুদরাজ'। [যে হাদীসের মাঝে রাবী নিজের অথবা অপরের উজিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন সে হাদীস কে 'মুদরাজ' বলা হয়।]

8. इयत्रठ डेवत्न उमत (तो.) कर्ड्क वर्ণिठ टामीम केर्न्स हैं [मूय्ातावा]। नामाग्रीत २য় चर्छत २৫१ नः १७१য় আছে تَالُ نَافِعُ سَمِعْتُ عَبَدُ اللّٰهِ بِنْ عُمَر (رض) يَقُولُ قَطَعَ رُسُولُ اللّٰمِ ﷺ فِي مِجَنَّ قِيمَتُهُ خُسَمَةٌ دَرَاهِمَ .
 अत गात्थ आरह केर्ट्स केर्ट केर्ट्स केर्ट्स केर्ट्स केर्ट्स केर्ट्स केर्ट केर्ट्स केर्ट

- ৫. এটা হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর নিজম্ব نيل হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।
- ৬. এটা সাধারণ হুকুম নয়; বরং এ হুকুম একটি নির্দিষ্ট ঘটনার উপর প্রযোজ্য।
- ৮. ফকীহল হিন্দ হযরত মাওলান রশীদ আহমদ গাসুহী (র.) বলেছেন, دَرَاهِم ফকীহ-এর রেওয়ায়েত। সূতরাং এটা অধিক গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।

৩৪৩৩. অনুবাদ: হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ঢাল চুরির দায়ে নবী করীম ক্র এক চোরের হাত কেটেছেন। যার [ঢালের] মূল্য ছিল তিন দিরহাম। –বিখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ النَّهِ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّهِ وَ النَّهِ النَّهِ قَالَ لَعَنَ النَّهِ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَاللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَاللَّهُ السَّارِقُ لَعُشْرَقُ الْخَبْلُ فَتُفْظَعُ يَدُهُ. (مُدَّفَةُ عَلَيْه)

৩৪৩৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) নবী করীম
থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম করেন বলেছেন,
ঐ চোরের উপর আক্লাহ তা'আলার লা'নত যে একটি
ডিম চুরি করে তার হাত কাটা হয়। আর রশি চুরি করে
এবং তার হাত কাটা হয়। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আব্দোচনা

غَرَّحُ الحديث [হাদীদের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসটি বাহ্যত চার ইমামের মাযহাবের পরিপস্থি। তাই এ হাদীদের ভাবীন করা হয়েছে। ১. এখানে عَيْثَتُ হারা উদ্দেশ্য শিরস্ত্রাণ, হেলমেট বা লৌহ টুপি। আর রশি ছার জাহাজ বা কীমারের রশি উদ্দেশ্য। সে রশি অনেক মূল্যবান হয়ে থাকে।

- ২, এ হকুম ইসলামের প্রাথমিক যুগের উপর প্রযোজ্য
- কেউ কেউ বলেছেন, চুরিরর অভ্যাস ধীরে ধীরে গড়ে উঠে। ছোটখাটো জিনিস চুটি করতে করতে বড় চোর হয়ে যায় এবং
  ফুলাবান মূল্যবান জিনিস চুরি করতে থাকে। যার পরিণতিতে তাকে হাত কাটার শান্তি ভোগ করতে হয়।
- বাদশাহ ও শাসকগণ দেশের শান্তি-শৃঞ্চলা বজায় রাখার জন্য অতি সামান্য বন্ধু চুরির দায়েও হাত কাটার শান্তি দিয়ে
  থাকেন: কিন্তু এটা শরয়ী 'হন্দ' নয়।

ইমাম নববী (র.) বলেন, এ হাদীস দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, অনির্দিষ্টভাবে অপরাধীদেরকে অভিসম্পাত করা জায়েজ আছে।

# विजीय अनुत्व्यन : विजीय अनुत्व्यन

৩৪৩৫. অনুবাদ: হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.)
নবী করীম তথেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি
বলেছেন। গাছের ফল চুরি করার দায়ে এবং খেজুরের
থোড় চুরি করার দায়ে হাত কাটা যাবে না। –[মালেক,
তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

चिमित्मत वा।খ্যা]: کَشُرٌ عَالَمُدِیْثِ वर्षन (र्थजूत्तत थाफ़, किन अथवा ভিতরের সাদা শাস।
গাছের ফল, পেজুরের থোড় ইত্যাদি চুরি করার দায়ে হাত কাটা হবে কিনা। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে।
تَمُنُّ الْاَمْامِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكِ وَأَصْمَدُ (فِيْ وَإِيْمَةً)
রিওয়ায়েত অনুযায়ী সর্ব্ধকারের রিক্ষিত ফল চুরির দায়ে হাত কাটা হবে।

. بِنَى حَدِيْثِ عَسْرِهِ بْنِ شُعَيْبٍ (رضا) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّعَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ مَنْ يَسْرِقْ مِنْهُ شَيْفًا بَعْدَ أَنْ يُؤْرِيهُ الْجَرِينَ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجِنَّ فَلَهُ الْعَطْعُ \_ الْجَرِينَ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجِنَّ فَلَهُ الْعَطْعُ \_

২. ফল রক্ষিত হওয়ার কারণে উহার উপর চ্রিরর সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে সূতরাং 'হন্দ' প্রয়োগ করা বাঞ্চুনীয়।
 चेंद्रें : হানাফী ওলামায়ে কেরামের মতে, ফল-মূল, তরি-তরকারি, গোশ্ত, শস্য, পাকানো খাবার যেগুলো এখনো
গোলায়, ফ্রিজে বা আলমারীতে রাধা হয়নি– সেগুলো চুরি করার দায়ে হাত কাটা হবে না।
দিলিক :

أ. عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيثِج (رض) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لا قَعْظَ فِي ثَمَدٍ وَلا كَشَرٍ . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّرْمِيذِيُّ وَٱبُو دَاوْدُ وَالنَّسَانِيُّ وَالنَّالِمِيُّ وَأَبُو مَاوِدًا
 أيسانِيُّ وَالنَّالِمِيُّ وَأَبُنُ مَاجَةً)

এ হাদীসের মাঝে كَنْ وَ كَنْ مَارَ নাকেরা হিসেবে نَعْیٌ -এর পরে এসেছে। সূতরাং এর দ্বারা عَامٌ বিন্তাপক। উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ কল-মূল, খেলুরের খোড় রক্ষিত হোক বা অরক্ষিত হোক এর মাঝে কোনো ব্যবধান নেই। তরি-তরকারি, গোশত ও পাকানো বাবার ইত্যাদিকেও তার উপর কিয়াস করা হবে। কারণ এগুলো সবই দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার বন্ধু। ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, حَدِيثُ رَافِحٌ -এর মর্যাদা পেয়েছে।

 ٢- عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَمْ يَكُنِ السَّارِئْ يَتْفَطَع عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه عِثْثَة فِي الشَّى إلتَّافِه \_(إبنُ أبنَ تَشِيَعَة) 

 ٢٠- عَنْ عَائِشَة (رض) قَالَتْ كَمْ يَكُنِ السَّارِئْ يَتْفَطَع عَلَى عَهْدِ رَسُولِ النَّه عِثْ الْعَاقِبَة أَنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّافِة أَنْ اللَّهُ وَالنَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْ الْمَالَقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْثَ النَّهُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الل

: [विताबीत्मव मिल्मब खवाव] اَلْجَوَابُ عَنْ وَلِيْلُ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. মুসলমানর্দের জান ও তার অন্তপ্রতাক হেকাজতের জনা حَدِيْثُ رَافِعُ -কে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।
- २. जाविचातः हानाहा कर्ड्क वर्गिष्ठ हानीत्र वादाष्ठ जाहाद जाजिनात कामात्यत विभत्नीष्ठ । فَوَلُهُ تَعَالَى فَسَنَ اعْتَدُى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدُى (اَلْإِيَّةُ).

وَعَرْضَا عَمْرِه بن شُعَيْب عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّه عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِه بن الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى آنَّهُ سُنِلَ عَنِ النَّعَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى آنَهُ سُنِلَ عَنِ النَّعَدَ اَنْ الْمُعَلَّقِ قَالَ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْنًا بَعَدَ اَنْ يُؤْوِينُهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِ فَعَلَيْهِ الْفَطْعُ. (رَواهُ أَبُو دَاوُدُ وَالنَّسَائِيُّ) ৩৪৩৬. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে ও'আইব তার পিতা থেকে আর তিনি তাঁর দাদা হযরত আদ্মন্তাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা.) থেকে আর তিনি নবী করীম বিশ্বনি করেন যে, গাছে বিদ্যমান ফল সম্পর্কে নবী করীম বললেন, যে ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করে স্থপীকৃত করার পর কেউ তা থেকে চুরি করল আর তার মূল্য যদি একটি ঢালের সমপরিমাণ হয় তাহলে সে হাত কাটার শান্তির যোগ্য হবে। — আর দাউদ ও নাসায়ী

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

يَرُيُّن : हिमीरिन्द्र राज्या। : جَرِيْن : रुक एकात्मात ज्ञन्य राज्या हान खूभ कता दय द्वान काती न रहा । य फम गाइ (थरक এখনো कांठा दय्यनि त्म रुक ठूति कतत्म दाउ कांठा यात्व ना । त्कनना ठा সুतक्षिठ नय । दंगा, यथन गाइ (थरक फम तक्ति थत्मत्न ज्ञया कता दत्व उथन ठा সুतक्षिठ गगु दत्व । थर्मन एथरक फम मंत्रा देखानि ठूति कतत्म कात्वत हाठ कांठा दत्व ।

وَعَرَفَ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ الكُّهِ بَنْ عَبْدِ الدَّخَمْنِ بَنِ أَبِيْ حُسَيْنِ الْمَكِّيِّ اَنَّ رَسُّولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَالاَ قَطْعَ فِي تُمَرٍ مُعَكَّتِ وَلاَ فِي حَرِيْسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا أُواهُ الْمَرَاحُ وَالنَّجَرِيْنُ فَالْقَطْعُ فِيْمَا بِكُنَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ. (رَوَاهُ مَالِكُ) ৩৪৩৭. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবৃ হুসাইন আল-মারী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ক্রিন্তুর বলেছেন, গাছে বিদ্যমান ফল এবং পাহাড়ে বিচরণশীল জানোয়ার [চুরির দায়ে] হাত কাটা যাবে না। হাঁা, যদি কেউ পাহাড়ে বিচরণশীল জানায়োরকে আস্তাবলে নিয়ে বাঁধে এবং ফল খলেনে নিয়ে জমা করে তাহলে সেখান থেকে চুরি করলে হাত কাটা হবে। যদি চোরাই মাল ঢালের মূল্যের সমান হয়। -[মালেক (র.)]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা) : کَرَسَتُ جَبَلُ ( হাদীসের ব্যাখ্যা) يَرُّ الْحَرَبُونِ : ঐ সকল জানোয়ারকে বলে যে সকল জানোয়ার পাহাড়ে বিচরণ করে এবং যেওলোর কোনো মালিক নেই। এ ধরনের জীব জানোয়ারের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যদি কেউ তা ধরে নিয়ে যায় তাহলে সে চোর সাব্যস্ত হবে না। কেননা এগুলো কারও মালিকানাধীন নয় এবং সুরক্ষিতও নয়। হাঁা, যদি কেউ এ ধরনের পাহাড়ি বা জঙলি জীবজন্তুকে ধরে এনে বেঁধে রাখে, তাহলে তা রক্ষিত গণ্য হবে। সুতরাং কেউ তা চুরি করলে তার হাত কাটা হবে যদি তার মূল্য একটি ঢালের সমান বা তার চেয়ে বেশি হয়।

وَعَنْ شَالًا رَسُولُ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى مَنْ إِنْدَهَهُ اللّٰهِ لَيْكُم مَنْ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : শুষ্ঠন, ছিনতাই ইত্যাদি যদিও চুরির চেয়ে জঘন্য ও নিকৃষ্ট তথাপি লুষ্ঠন ও ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না। কেননা হাত কাটা চুরির শান্তি। আর এদের উপর চুরির সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয় না। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও বিশৃত্যশা রোধকন্তে ডাদের উপর যে কোনো শান্তি প্রয়োগ করা যায়।

وَعَنْ الْبَيْ عَلَى خَانِن وَلاَ مُنْتَهَبِ وَلاَ مُخْتَلِس قَطْعُ عَلَى خَانِن وَلاَ مُنْتَهَبِ وَلاَ مُخْتَلِس قَطْعُ رَوَاهُ التِرْمِذِي وَالسَّنَةِ وَالنَّارِمِي وَالْمَانِي وَالنَّا مَاجَةَ وَالدَّارِمِي وَرَوَى فِي شَرْجِ السَّنَةِ انَّ صَفْوان بَن الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَانَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ وَاخْذَ رِدَاءَهُ فَاخَذَهُ صَفُوان فَي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَانَهُ فَجَاءَ سِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَسْوِلِ اللَّهِ عَلَى الْمَسْوِدِ وَتَوسَّدَ رِدَانَهُ فَجَاءَ سِه إلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَسْولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ا

৩৪৩৯. অনুবাদ : হ্যরত জাবের (রা.) নবী করীম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আত্মসাৎকারী, ছিনতাইকারী ও লুষ্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না। তিরমিয়ী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। আর শরহে সুনাাহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একবার হ্যরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়া মদিনায় আগমন করলেন এবং নিজ চাদরটি বালিশ স্বরূপ মাথার নিচে রেখে মসজিদে ঘুমিয়ে পডলেন। এমন সময় এক চোর এসে চাদরটি তলে নিল। অমনি হযরত সাফওয়ান (রা.) তাকে ধরে আসলেন। তথন নবী করীম = তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সাফওয়ান (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে এজন্য আনিনি যে, আপনি তার হাত কেটে দেবেন। আমি চাদরটি তাকে সদকা করে দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ 🚟 বললেন, আমার নিকট আনার পূর্বে তুমি তাকে তা কেন সদকা করে দিলে না? আর ইবনে মাজাহ এ হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান থেকে তিনি তার পিতা থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। আর দারেমী রেওয়ায়েত করেছেন ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে।

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

আমার কাছে আনার পূর্বে কেন তুমি তাকে ক্ষমা করলে না এবং তোমার বিষয়ে ক্ষমা করলে না এবং তোমার

ৰিচারকের নিকট মকদ্দমা দায়ের হওয়ার পূর্বে মালিক যদি চোরকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী 'হ্দ' প্ররোগ করা হবে না। আর যদি মকদ্দমা দায়ের হওয়ার পর বিচারক হাত কাটার রায় প্রদান করে তারপর মালিক চুরিকৃত মাল চোরকে হেবা করে দেয় বা চোরর নিকট বিক্রি করে, তাহলে চোরের হাত কাটা হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

: إِخْتِلَاكُ الْاَيْثَةِ الْكِرَامِ فِي قَطْعِ السَّادِقِ بَعَدَ حِبَةِ الْسَالُوالْمَسْرُوَفَةِ

وَمُرْدَانِهُمُ الشَّافِمِيُّ وَأَحْمَدُ وَرُقُمْزَ وَأَمِي يُوسُفُ (فَيْ رِوَامِهُ) : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, যুকার ও আবৃ ইউসুৰু (র.)-এর এক বর্ণনা মতে বিচারকের রাম দেওয়ার পর 'হন্দ' প্রয়োগ করার পূর্বে যদি চুরিকৃত মাল চোরকে হেবা করে দেয় বা চোরের দিকট বিক্তি করে তবুও 'হন্দ' মওকুফ হবে না। प्रक्रिक :

فِي حَدِيْثِ جَابِرٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنُ أُمَيَّةَ قَدَمَ الْكَدِيْثَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ فَجَاءَ سَارِقُ وَاخَذَ رَدَاءً فَاخَذَهُ صَفُوانُ فَيَاءً بِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدِّقَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدِّقَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهَا لَهُ وَعَلَيْهِ وَسَدِّقَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهَا لَهُ وَعَلَيْهِ وَسَدِّقَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهَا لَهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَهَا لَهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّال واللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম আহমদ (র.) প্রমুখদের মতে এ অবস্থায় 'হন্দ' মওকৃফ হয়ে যাবে।

ভাদের দিল : হিদায়ার মুসান্নিফ লিখেছেন 'হদ' এর ক্ষেত্রে 'হদ' এর প্রয়োগ করার المناه (বিচারের রায়) -এর অন্তর্ভুক্ত। 'হদ' প্রয়োগ করার পর বিচারক المناه (বিচারের রায়) থেকে মুক্ত হয়। কেননা বিচারকের রায় "হদ" প্রকাশ করার জন্য হয় আর হাত কাটা হলো আল্লাহ তা আলার হক। হাত কাটার সময় য় প্রকাশিত হয়। সূতরাং য়িদ হাত কাটাকে রায়ের মধ্যে শামিল না করা হয় তাহলে ৩ধু প্রকাশ করাটা অর্থহীন। ঘটনা যখন এমন এমন তাই হাত কাটা পর্যন্ত মকদমা সচল থাকা পর্ত। সূতরাং এটা যেমন এমন হয়ে গেল য়ে, বিচারকের রায় দেওয়ার পূর্বে মালিক চ্রিকৃত মাল চোরকে দিয়ে দিল। বিরোধীদের দিলেরে জবাবা। হয়রত ইবনে হয়াম (র.) বলেন, এ হালিসিট মুয়তারাব। কেননা হাকিম (র.) প্রমুখদের বর্ণনায় এভাবে বর্ধিত অংশ রয়েছে (مُسْتَنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُلْكُ الْمُنْكُلْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُلُولُ ال

﴿ وَغَذْ نِئِنَ بُسْرِ بُنِ أَرْطَاةٍ (رض) قَـالَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَقُولُ لا تُسقطعُ الْآيْدِیْ فِی الْغَـزُووَدَوَاهُ التِّرْصِذِیُّ وَالدَّارِمِیُّ وَاَبُودَ وَاوْدَ وَالنَّسَانِیُّ إِلَّا اَنَّهُمَا قَـالَا فِی السَّفَر بَدَلَ الْغَرْوِ.

্ 9880 অনুবাদ: হ্যরত বুসর ইবনে আরতাত (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ 
বলেছেন, যুদ্ধ অভিযানে থাকাকালে চোরের হাত কাটা
যাবে না। −[তিরমিযী, দারেমী, আবৃ দাউদ, নাসায়ী] তবে,
আবৃ দাউদ ও নাসায়ী যুদ্ধের স্থূলে "সফর" বলেছেন।
[অর্থাৎ সফর অবস্থায় চোরের হাত কাটা যাবে না।]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

युष्क অভিযানকালে কেউ চুরি করলে তার হাত কাটা হবে না। এমনিজাবে অন্যান্য "হদ্দ" ও প্রয়োগ করা যাবে না। এর বিভিন্ন হিক্যত রয়েছে।

- চার শান্তির ভয়ে দারুল হরবে বসবাসের জন্য থেকে যেতে পারে।
- ২. মুসলিম সেনাবাহিনীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে।
- ৩. যুদ্ধ ময়দানে খলিফা উপস্থিত থাকেন না; বরং সেনাপতি উপস্থিত থাকেন। আর "হদ্দ" প্রয়োগ করাতো খলিফার অধিকার। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) সহ অনেক ফুকাহায়ে কেরাম এ হাদীসের উপর আমল করেছেন।
- আবার কেউ কেউ মনে করেন فَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ قَوْمُ مَالِ الْغَزُو । এর মাঝে مُضَافٌ উহা রয়েছে। مُخَافُ উহা রয়েছে। شعائه গনিমতের মাল বন্টন করার পূর্বে সেখান থেকে চুরি করলে চোরের হাত কাটা যবে না। কেননা এ মালের মাঝে তারও হক রয়েছে। আবৃ দাউদ ও নাসায়ী -এর বর্ণনায় في السَّمَرُ এব স্থানে بغي النَّمَرُ শব্দ উল্লিখিত আছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য জিহাদের সকর।
- এ হাদীসের মর্ম হর্লো যে, গনিমতের মাল বন্টনের পূর্বে চুরি করলে হাত কাটা হবে না, আর এর উপর সব ওলামায়ে কেরাম একমত। কেননা এ গনিমতের মলের মধ্যে এ চোরেরও হক, অংশ রয়েছে।

ছিতীয় মর্ম হলো যে, জিহাদের ময়দানে চোরের হাত কাটা যাবে না, এর মধ্যে রহস্য হলো যে, এতে একজন মুসলমানের অসমানি কাফেরদের সম্মুখে হয়ে থাকে।

অথবা এজন্য যে, তাহলে কাফেররা এ মুসলমান ব্যক্তিকে ফিতনার মধ্যে ফেলে যাতে মুরতাদ না বানিয়ে নেয়। অথবা যাতে অন্যান্য মুসলনাদের মধ্যে অলসতা এবং বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কা না হয়।

অতঃপর সাধারণ ফুকাহায়ে কেরাম, ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে সর্বস্থানে চাই মুসলিম রাষ্ট্রে হোক কিংবা অমুসলিম রাষ্ট্রে হোক হন্দ বাস্তবায়িত করা হবে।

কিন্তু ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে অমুসলিম রাষ্ট্রে যুদ্ধ জিহাদ চলাকালীন সময় হন্দ বাস্তবায়িত করা যাবে না।

দিশিল : সাধারণ ফুকাহায়ে কেরামের নিকট শুধু কিয়াস ব্যতীত হাদীস দ্বারা কোনো দলিল নেই। অর্থাৎ তাদের যুক্তি হলো যে, নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ফারায়জ ও ওয়াজেবাত অমুসলিম রাষ্ট্রে আদায় করা হয়ে থাকে, কোনো স্থানের সাথে নির্দিষ্ট নয়, তাই হাতকাটাও কোনো স্থানের সাথে সম্পুক্ত থাকবে না; বরং অমুসলিম রাষ্ট্রে ও বাস্তবায়িত করা যাবে।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলিল হলো উপরোল্লিখিত হাদীস, এ হাদীসের মধ্যে যুদ্ধের মধ্যে ময়দানের হাতকাটার স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া হুদ্দ বাস্তবায়ন করা রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যাপার, সেনানায়কের অধিকারের আওতাধীন বিষয় নয়, তাই যুদ্ধের ময়দানে সেনাপ্রধান হাত কাটতে পারবে না। হাঁা রাষ্ট্রপ্রধান নিজে যদি স্বয়ং সেনাপ্রধান হয়ে থাকেন তবে হাত কাটতে পারবেন না।

জবাব : ফুকাহায়ে কেরামের কিয়াসের জবাব হচ্ছে যে, স্পষ্ট ও সহীহ হাদীসের মোকাবিলায় শুধু কি্য়াস দারা ইস্তিদলাল করা সঠিক নয়।

এখন যদি কেউ বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় ধনাগার থেকে কোনো মাল চোরি করে ফেলে, তাহলে ইমাম মালেক ও ইবনুল মুনযির (র.)-এর মতে হাতকাটা হবে। কিন্তু ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে হাত কাটা হবে না।

দিলল : ইমাম মালেক ও ইবনুল মুনযির (র.) وَ رَاسَّارِقُ رَاسَّارِقَ وَ अয়াতের মুতলাক দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন।
ইমাম আৰু হানীকা ও ইমাম শাকেয়ী (র.)-এর দলিল : এ মালের মধ্যে চোরেরও একটি অংশ রয়েছে وَلَمُ مُونَّ مَنْ السَّرِفَةِ السَّرِفَةِ অর্থাৎ এবং হুদ্দ সন্দেহের দক্ষন وَلَمُ مُنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ السَّمَالِ فَارَسِّلْهُ فَمَا السَّرِفَةِ وَالسَّرِفَةِ क्षिण्ठ হয়ে যায়। এছাড়া হয়রত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আসর হচ্ছে যে, مِنْ أَحَدُ مُنْ مُنْ السَّرِفَةِ وَالسَّرِفَةِ وَالسَّرِفَةِ وَالسَّرِفَةِ وَالسَّرَةَ وَالْمَالُوفَارَسِلْهُ فَمَا الْمَالِ فَارَسِلْهُ فَمَا الْمَالِ فَارَسِلْهُ وَمَا الْمَالِ فَارَسِلْهُ وَمَا مَنْ الْمَالِ حَقَّ

জবাব : ইমাম মালেক ও ইবনুল মুনয়ির (র.)-এর পক্ষ থেকে পেশকৃত আয়াতের জবাব হচ্ছে যে, এ আয়াতটি একটি অধিক বিস্তৃত আহকামের ক্ষেত্রে সংক্ষেপ, যার বিস্তারিত বর্ণনা হাদীসসমূহের দ্বারা হয়েছে। বিধায় সংক্ষেপের দ্বারা বিস্তারিত বস্তুর ব্যাপার ইন্ডিদলাল সঠিক নয়।

وَعُونَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

তি

১৯৪১. অনুবাদ: হযরত আবৃ সালামা (রা.) হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুয়াহ চোরের ব্যাপারে বলেছেন, যদি সে চুরি করে তাহলে প্রথম তার [ডান] হাত কেটে দাও। যদি সে আবার চুরি করে তাহলে তার [বাম] পা কেটে দাও। এরপর যদি সে আবার চুরি করে তাহলে তার [বাম] হাত কেটে দাও। আবার যদি সে [চতুর্থবার] চুরি করে তাহলে তার [ডান] পা কেটে দাও। —[শরহে সুনাহ]

### সংশ্ৰিষ্ট আন্সোচনা

रामीत्प्रत वााचा। : প্रथमवात চूर्ति कतल जान शंठ এवং विठीयवात চूर्ति कतल वाम भा कांग्रेत वााभारत कातन شُرُحُ الْحُدِيْث মতভেদ নেই। এপরও চুরি করলে তার শান্তির ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

एकीग्रवात वा ठकूर्ववात हुति कदारन त्न] إِخْسِلَانُ الْاَتِمَّةِ الْحِكَرَامِ فِيْ فَطْعِ السَّارِقِ الَّذِيْ سَرَقَ فِي الشَّالِينَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ চোরের শান্তির ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ) :

ইমাম শাফেয়ী (র.)সহ আরো অনেকের নিকট তৃতীয় এবং চতুর্থবার চুরি করলে বাম হাত : مَـذْمُبُ الشُّ

#### **छात्मव मिलन** •

عَنْ إَبَى سَلَمَهُ عَنْ إَبَىْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رُسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِي السَّارِقِ إِنْ سَرَقَ فَافْطُعُوا يَكَهُ ثُمُّ إِنْ سَرَ رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ شَرَقَ فَاقْطُعُواْ يَنَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُواْ رِجْلَهُ . (رَوَاهُ فِي شَرْج السُّنَة)

: ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও আরো অনেকের মতে তৃতীয়বার বা চতুর্থবার চুরি করলে তার হাত : مُذْهُبُ ابَيْ পা কাটা যাবে না; বরং তাকে গ্রেফতার করে জেলখানায় আবদ্ধ রাখবে। হয়তো বা সে তওবা করুবে অধ্যাবদি অবস্তায় মান্তা যাবে। তাঁদের দলিল •

١. عَنْ عُمَر (رض) قَالَ إِذَا سَرَقَ فَاقتَطُعُوا يَدُهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاقتَطُعُوا رِجْلَهُ وَلَا تَقطَعُوا يَدُهُ الْأَخْرَى وَذُرُوهُ يَأْكُلُ بِهَا

٢. كَقُولُ عَلِيٌّ لَاسْتَكِى مِنَ اللَّهِ أَنْ لاَ يُدُعَ لَهُ يَدًّا يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِى بِهَا وَرِجْلًا يَنْشِى عَلَيْهَا (إِنْ أَيْنَ شَيْبَةً)

হযরত ওমর (রা.) ও হযরত আলী (রা.) -এর 🕽 -এর উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

৩. চার হাত পা কেটে ফেলা হত্যা করার শামিল। কারণ এতে সে সম্পূর্ণভাবে অচল হয়ে যায়। অথচ "হদ্দ" শরিয়তে বৈধ করা হয়েছে ধমকি দেওয়া ও সতকীকরণের জন্য, ধ্বংস করার জন্য নয়।

विद्धांधीरमत्र मिललात कवाव] : ठारमत (शमकृष्ठ हामीञ धप्तकि এवং আইन गुब्बना) اَلُجَــَوَابُ عَنْ دَلِيْل الْـمُخَــالِغِيْنُ প্রতিষ্ঠার ফায়েদার্র উপর প্রযোজা হবে ।

'ঢ়োর' প্রথমবার চুরি করার দরুন ডান হাত কাটা যাবে এবং দ্বিতীয়বার চুরির দরুন বাম পা কাটা যাবে এক্ষেত্রে সব ওলামায়ে ্রিকরামদের ঐক্যমত। কিন্তু এরপর তৃতীয় ও চতুর্থবার চুরির ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ এবং অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম (র.) এদের মতে তৃতীয়বার চুরিতে বাম হাত এবং

চতুর্থবার চুরিতে ডান পা কাটা যাবে।

কিন্তু ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে তৃতীয় ও চতুর্থবার চুরিতে কাটা নেই; বরং ধমকি, যাবৎজীবন কারা বন্দি করা হবে। তবে ইমামুল মুসলিমীন সমীচীন মনে করলে হত্যাও করতে পারেন। কিন্তু এটা হদ্দের ভিত্তিতে নয়।

দিপিল : ইমাম মালেক (র.) প্রমুখ ইমামগণ উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন এভাবে যে. উক্ত হাদীসে চারবারই কাটার কথা উল্লেখ হয়েছে।

قَـالَ إِذَا سَـرَنَ مَـاتَطُعُـوهُ يَـدُهُ ثُـرُمُ إِنْ -क्षिण प्रभ करत शारकन (ता.)-এत आছत बाता मिलन प्रभ करत अपे सुर्वे के के से के के के के के के के के कि करते हैं के कि करते के कि के कि के कि के कि के कि कि करति हैं। যদি চুরি করে তবে তার হাত কেটে দাও। অতঃপর পুনরায় যদি চুরি করে তবে তার পা কেটে দাও এবং তার দ্বিতীয় হাত কেটনা এবং তাকে ছেড়ে দাও এর মাধ্যমে সে খানা খাবে এবং এর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে কিন্তু তাকে বন্দি করে দাও।

এমনিভাবে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে- لا ٱلْبَدُ وَالرَجْلُ ﴿ अर्था९ 'कांটा यात ना किन्नु এक হাত এবং এক পা।' এরপর যদি চুরি করে, তাহলে হযরত আলী (রা.) তাকে বন্দি করে দেন এবং বলেন, আল্লাহ তা'আলাকে লজ্জা করি যে আমি তার একটি হাতও ছাড়ব না যে, সে তার দ্বারা খাবে এবং তার দ্বারা ইস্কিঞ্জা করবে। -[যায়লায়ী]

আর দিতীয় কথা হচ্ছে হচ্ছ সতর্ককারী, বিলুপ্তকারী নয়। আর উডয় হাত কেটে দেওয়ার দরুন উপকৃতি বলতে সবকিছু বিলুপ্তি আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। বিধায় তৃতীয় এবং চতুর্থবার চুরিতে কাটা যাবে না।

ছবাব : ইমাম মালেক (র.) প্রমুখ ইমামগণ যে হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছিলেন তার জবাব হলো যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্য থেকে দুজন খলিফা তৃতীয়বার এবং চতুর্থবার চুরিতে হাত কাটতেন না বরং বৃদ্দি করে রাখতেন। যার প্রমাণ হলো একথার উপর যে, হযরত আবৃ হুরায়রা এবং হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস রহিত হয়ে গিয়েছে। যেমনিভাবে ঐ সকল হযরত পঞ্চমবারের মতো চুরিতে হত্যার হুকুমকে রহিত বলে মনে করে থাকেন, এবং কিয়াসও এ পক্ষকে শক্তিশালী করে তুলে। অথবা এ নির্দেশ সভর্কতা স্বরূপ কিংবা সামাজিক শৃত্থলার উপর প্রয়োগ হবে। অতঃপর পঞ্চমবারের মতো চুরি করাতে কারো মতে হত্যার নির্দেশ রয়েছে এবং তারা দলিলের মধ্যে হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসকে পেশ করে থাকেন। করেণ এর মধ্যে ইয়ার বির্দিশ রয়েছে এবং তারা দলিলের মধ্যে হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসকে পেশ করে থাকেন। করেণ এর মধ্যে ইয়ার ভারা ভারা করে দাও।। শব্দ উল্লেখ রয়েছে, কিছু জমহুর ফুকাহা ও আইশ্বায়ে আরবা আ (র.) -এর মতে হত্যা করা যাবে না। তাঁরা বুখারী মুসলিমে উল্লিখিত হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। করে প্রাক্তিন টিনিটা করিপের যে কোনো একটি করিপে জায়েজন কাউকে হত্যার বর্দলে হত্যা, বিবাহিত জেনাকারী, ধর্ম পরিত্যাগকারী।

এখানে তিনটি কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে কাউকে হত্যা করাকে হারাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো যে, এ হাদীসটি হচ্ছে 'মুনকার' যেমন ইমাম নাসায়ী (র.) বলেছেন| অথবা এ হাদীসটি হচ্দের দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং পরিণাম দর্শিতা, ভূঁশিয়ারী, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার প্রেক্ষিতে।

অথবা হ্যরত জাবের (রা.)-এর হাদীস হ্যরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস দারা রহিত হয়ে গিয়েছে। অথবা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রাসূল ==== -কে জানিয়ে দিলেন যে, ঐ ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে গিয়েছে তাই এ ভিন্তিতে রাসূল ==== হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন।

৩৪৪২. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম === -এর দরবারে এক চোরকে আনা হলো। नবী করীম = इकूম দিলেন, তার [ডান] হাত কেটি দাও। সুতরাং তার [ডান] হাত কেটে ফেলা হলো। পরে আবার চুরির দায়ে তাকে দ্বিতীয়বার আনা হলো। নবী করীম = হুকুম দিলেন, তার [বাম পা] কেটে দাও। সুতরাং তার [বাম পা] কেটে ফেলা হলো। এরপর আবার তৃতীয়বার তাকে চুরির দায়ে আনা হলো। এবার নবী করীম হকুম দিলেন, তার [বাম] হাত কেটে দাও। সূতরাং তার [বাম হাত] কেটে ফেলা হলো। পরে চতুর্থবার তাকে চুরির দায়ে আনা হলো। তখন নবী করীম 🚃 হুকুম দিলেন, তার ডান পাও] কেটে দাও। সূতরাং তার [ডান পাও] কেটে ফেলা হলো। তারপর পঞ্চমবার তাকে চুরির দায়ে উপস্থিত করা হলো। তখন নবী করীম 🚃 হুকুম দিলেন তাকে হত্যা কর। সূতরাং আমরা তাকে [ধরে] নিয়ে গেলাম এবং হত্যা করলাম। অতঃপর আমরা লাশ টেনে টেনে এনে একটি কুপের মাঝে নিক্ষেপ করলাম এবং তার উপর পাথর বর্ষণ করশাম। -[আবৃ দাউদ ও নাসায়ী] আর বাগবী (র.) শরহে সুন্নাহ কিতাবে চোরের হাত কাটা

প্রসঙ্গে নবী করীম 🚟 থেকে বর্ণনা করেন যে, "তার

ত্রাত কেটে দাও এবং গরম তেল দিয়ে। তা দাগিয়ে দাও।"

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

ं অতঃপর তাকে দাগ দাও। অর্থাৎ যে হাত কাটা হয়েছে তার ক্ষত স্থান গরম তেল বা গরম লোহা দ্বারা দাগিয়ে দাও, যাতে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। কারণ দাগ না দেওয়া হলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়ে যারা যেতে পারে।

ইমাম খাতাবী (র.) বলেন, আমার জানা মতে এমন কোনো ফকীহ এবং আলেম নেই যিনি চোরকে কতল করা মুবাহ মনে করেন। চাই সে যতবারই চুরি করুক না কেন। তিনি বলেন, এ হাদীসটি ﴿ يَحِوُلُ مُمْ إِنْ مُ إِنْ يَاكُونُ لَكُونُ وَلَا يَالِحُونُكُ كَانُ وَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

আবার কোনো আলেম মনে করেন, নবী করীম 🥶 ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, সে মুরতাদ হয়ে গেছে, তাই কতল করার হুকুম দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, সে চুরি করা হালাল মনে করত তাই নবী করীম 😇 তাকে কতল করার হুকুম দিয়েছেন।

وَعَنْ ٢٠٤٣ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ (رض) قَالَ أَتِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ لُكُمْ اَمَرَ بِهَا فَعُلِقَتْ فِي عُنُقِهِ . (رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابُنُ مَاجَةً) التَّرْمِذِيُّ وَابُنُ مَاجَةً)

৩৪৪৩. অনুবাদ: হযরত ফাযালা ইবনে উবাইদ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ — -এর
দরবারে এক চোরকে আনা হলো। অতঃপর নিবী করীম
-এর নির্দেশ] তার হাত কাটা হলো। পরে তিনি
হকুম দিলেন এবার তার কর্তিত হাত যেন তার গলায়
ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। যাতে অন্যরা উপদেশ গ্রহণ করে।
সূতরাং ঐ হাত তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।
-তিরমিযী, আর দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : ঢোরের হাত কাটার পর তার কর্তিত হাত তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া যাবে, তাহলে স্বয়ং তার নিজের শিক্ষা হবে এবং তার অবস্থা দেখে অন্যান্য লোকদেরও শিক্ষা হবে ।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) হাত ঝুলিয়ে দেওয়াকে সুনুত বলে আখ্যায়িত করে থাকেন এবং উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন।

আহানাম্কের মতে সুনুত নয় বরং ইমামুল মুসলিমনী উচিত মনে করলে ঝুলিয়ে দিতে পারেন। নতুবা শরিয়তের পক্ষ থেকে
এটি স্বতন্ত্র কোনো আইন নয়। কেননা অনেক অনেক চোরদের হাতকাটা হয়েছে, কিছু অধিকাংশের সঙ্গে এ ধরনের করা
হয়নি; বরং হাতে গণা দু-একজনের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হয়েছে। যদি হাত ঝুলানো স্বতন্ত্র কোনো সুনুত হতো, তবে
সকলের সঙ্গে না করলেও অধিকাংশের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করা হতো। অতএব, উপরিউক্ত হাদীসের জবাব হয়ে গেল।

وَعَرِفُكِ اللّهِ الْبَيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالُ قَالُ وَالْ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُولُ فَيِعْهُ وَلَوْ بِنَشِّ و (رَّوَاهُ أَبُو دُاؤُدَ وَالنَّسَانِيُّ وَابْنُ مَاجَةً)

৩৪৪৪. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুরাহ 🌉 বলেছেন, যদি গোলাম চুরি করে তাহলে তাকে বিক্রি করে ফেল যদিও এক নাশ্বের বিনিময় হয়।

-[আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خُولُهُ وَكُوْ وَ عَالَى : এক উকিয়ার অর্ধেক অর্থাৎ বিশ দিরহামে এক "নাশ্ব" হয়। অর্থাৎ যে গেলাম চুরি করে তাকে বিক্রি করে কেল। যদিও যৎসামান্য মূল্যে বিক্রি করতে হয়। কারণ চুরির অপরাধে সে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। আর দোষী গোলামকে নিজে র নিকট রাখা উচিত নয়। অর্ধেক উকিয়া : অর্থাৎ বিশ দিরহামকে 'নশ্ব' বলা হয়ে থাকে । কিন্তু এখানে বিশেষ করে 'নশ্ব' নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য নয়; বরং স্বন্ধ মূল্য বুঝানো উদ্দেশ্য । আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, এমন বদ অভ্যাস খাদেমকে না রাখাই উচিত । কিন্তু প্রশ্ন হলো যে, যখন নিজের জন্য পছন্দ করে না তাহলে অন্যের জন্য পছন্দ করবে । অথচ কথা হলো যে, وَأَنْ يَكُرُو لَا يَعْفِيهُ مِنَا يَكُرُو لَا يَعْفِيهُ مِنَا يَعْفِيهُ وَمَا يَعْفِيهُ وَمِا يَعْفِيهُ وَمَا يَعْفِيهُ وَمَا يَعْفِيهُ وَمَا يَعْفِيهُ وَمَا يَعْفِيهُ وَهِ يَعْفِيهُ وَمَا يَعْفِيهُ وَمِيْهُ وَمِنْ يَعْفِيهُ وَمَا يَعْفِيهُ وَمَا يَعْفِيهُ وَمِنْ يَعْفِيهُ وَمِنْ أَنْ يَكُونُ يُكُونُ يُكُونُ يَعْفِيهُ وَمَا يَعْفِيهُ وَمِنْ وَمِنْ يَعْفِيهُ وَمُعْفِيهُ وَمُؤْنُ وَمُؤْنُونُ وَمِنْ وَمِنْ يَعْفِيهُ وَمِنْ وَمِنْ يَعْفِيهُ وَمِنْ وَمِنْ يَعْفِيهُ وَالْمُعْفِيهُ وَلَا يَعْفِيهُ وَالْمُعْفِي وَمُنْ وَمُعْفِيهُ وَمِنْ وَالْمُونُ وَمُؤْنُ وَمُؤْنِهُ وَمُعْفِيهُ وَمُؤْنُ وَالْمُعْفِي وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُ وَمُؤْنُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُونُ وَمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْ

তখন এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এই যে, সম্ভবত সে অন্যের নিকট গিয়ে এ বদঅভ্যাস ছেড়ে দেবে। অথবা ঐ ব্যক্তি তাকে ধনী হওয়ার দরুন মুক্ত, স্বাধীন করে দেবে। অতঃপর যদি দাস-দাসী মালিকের মাল চুরি করে ফেলে তাহলে ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে তার হাত কেটে দেওয়া হবে। ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে দাস-দাসীর হাত কাটা যাবে না। দিলল : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর আছর দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। একটি দাস চুরি করেছে এবং পলায়নকারী ছিল। অতঃপর তিনি তাকে সাঈদ ইবনুল আস (রা.)-এর নিকট হাত কাটার জন্য প্রেরণ করলেন। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) দলিল পেশ করে থাকেন হযরত ওমর (র.)-এর আছর দ্বারা দেবল তেমিক করেছে, তিনি তাকে সাঈদ ইবনুল আস (রা.)-এর নিকট হাত কাটার জন্য প্রেরণ করলেন। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) দলিল পেশ করে থাকেন হযরত ওমর (র.)-এর আছর দ্বারা দিলে হযরত ওমর (রা.)-এর দরবারে নিয়ে আসা হলো যে, সে তার মালিকের ব্লীর আয়না চুরি করেছে, তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন তার হাত কাটা হবে না। তোমাদের খাদেম তোমাদের মালকে চুরি করেছে, তাই মালিকের ব্লীর মাল চুরি করলে যখন হাত কাটা নেই, তখন স্বয়ং মালিকের মাল চরি করতে তো হাত কাটার কোনো কথাই চলে না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, দাস এবং মালিকের পরস্পরের মধ্যে লেনদেনের বেলায় সাধারণত সাধৃতা থেকে যায়। তাই এ প্রেক্ষিতে সংরক্ষণের মধ্যে ক্রটি ংয়ে গিয়েছে। আর হাত কাটার মধ্যে সংরক্ষিত মাল 'চুরি' শর্ত।

জবাব : ইমাম মালেক (র.) প্রমুখ হ্যরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন তার জবাব হচ্ছে যে, হিন্দু এটা অর্থাৎ অনুসরণের ক্ষেত্রে পিতা 'ওমর (রা.)' হলেন উত্তম ছেলে 'ইবনে ওমর' থেকে। আর দিন্তীয় জবাব হচ্ছে যে, ইবনে ওমর (রা.) হাত কাটার জন্য দাসকে হ্যরত ওমর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেননি; বরং হাত কাটা হবে না এবং বিষয়টি সাব্যন্ত করার জন্য প্রেরণ করেছেন এ হচ্ছে কারণ, যার দরুন হ্যরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, এইং নিশ্রুটি শুটি এটি করবে হাত কেটে দেওয়া হবে না। -মিরকাত।

## ् وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : क्षीय अनुत्क्ष

عَنْ اللّهِ عَانِشَةَ (رض) قَالَتْ اتّبِيَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ بِسَارِقِ فَقَطَعَهُ فَقَالُوا مَا كُنّا نَرَاكُ تَبْلُغُ بِهِ هَٰذَا قَالَ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُهَا . (رَوَاهُ النّسَانِيُ)

وَعَنِ النِّ الْبِي عُمَرَ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى عُمَرَ بِغُكَامٍ لَهُ فَقَالَ اقْطَعُ يَدُهُ فَائِهُ سَرَقَ مِرْاةً لِإَمْرَأَتِي فَقَالَ عُمَرُ لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ وَهُوَ خَادِمُكُمُ اخَذَ مَتَاعَكُمُ . (رَوَاهُ مَالِكُ) ৩৪৪৬. অনুবাদ: হ্যরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার এক গোলামকে হ্যরত ওমর (রা.) -এর নিকট নিয়ে আসল এবং বলল এর হাত কেটে দিন। কেননা সে আমার স্ত্রীর আয়না চুরি করেছে। তখন হ্যরত ওমর (রা.) বললেন, তার হাত কাটা যাবে না। কেননা সে তোমাদের খাদেম, সে তোমাদের মালই নিয়েছে। -[মালেক]

## সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: হ্যরত ওমর (রা.) এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমাদের ঘরের মধ্যে তার যাওয়র অনুমতি রয়েছে। আর তোমাদের অনুমতি সাপেক্ষে সে তোমাদের মালসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে। সূতরাং এমতাবস্থায় মাল অন্যের অধীনে রক্ষিত হওয়া পাওয়া যায় না। আর মাল যেহেতু রক্ষিত হওয়া সাব্যন্ত হলো না তাই হাতও কাটা যাবে না। এটাই ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত। কিন্তু অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ

৩৪৪৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ যর (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, [একদিন] রাস্লুল্লাহ আমাকে
বললেন, হে আবৃ যর! আমি আরজ করলাম, ইয়া
রাস্লাল্লাহ আম হাজির এবং আপনার খেদমতের
জন্য প্রস্তুত। তিনি বললেন, ঐ সময় তুমি কি করবে?
যখন আক্রমিক মহামারিতে ব্যাপকভাবে মানুম মৃত্যুবরণ
করবে। এমনকি একটি ঘরের অর্থাৎ কবরের মূল্য
একটি গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যাবে। আমি
আরজ করলাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাস্ল আলা জনেন। নবী করীম বিলনে, তুমি সবর ও
ধৈর্যধারণ করবে। হাম্মাদ ইবনে আবৃ সুলায়মান (র.)
বলেন, কাফন চোরের হাত কাটা হবে। কারণ সে মৃত
ব্যক্তির ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। —[আবৃ দাউদ]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

وَمَا بَا مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ وَ مَا مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ

ালফন চোরের হাত কাটার ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ। إَخْدِيلَاتُ الْأَرْشَةِ الْكُرُامِ مِنْ قَطْمَ يَدِ النَّبَاشِ (حَد) إِخْدِيلَافُ الْأَرْشَةِ الْكُرُامِ مِنْ قَطْمَ يَدِ النَّبَاشِ (حَد) আইমায়ে ছালাছা ও আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে কাফন চোরের হাত কাটা হবে। হয়বত ওমর (রা.), ইবনে যুবহির (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.) এবং হয়রত আয়েশা (রা.) থেকেও এটা বর্ণিত আছে। ভাষের দশিল:

١٠ عَنْ أَبَى ذُرِّ (رض) قَالَ قِنَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَا أَبَا ذَرِّ قُلْتُ لَبَيْكَ بَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعَدَيْكَ قَالَ كَبْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَنْ كَبِكُ وَسَعَدَيْكَ قَالَ كَبْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَنْ كَ بَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالوَصِينَ بِعَنِي الْقَبْرَ .

এ হাদীসের মাঝে হযরত হাম্মাদ ইবনে সুলায়মান (র.)-এর কিয়াস।

٢. قَالَ عَلَبْهِ السَّلَامُ مَنْ نَبَشَ فَقَطُعْنَاهُ . (بَيْهَقِيْ)

মেশকাত ৫ম (আরবি-বাংলা) ৪ (খ)

হুক্র ইন্দ্র নিক্তি হৈ নিক্তি ক্রিক্তি নিক্তি হার কিন্তু হৈ কিন্তু হৈ কিন্তু হৈ কিন্তু হৈ কিন্তু হৈ কিন্তু হৈ বুহরী (র.) প্রমুখদের নিক্ট কাফন চোরের উপর হাত কটাির শান্তি প্রয়োগ করা যাবে না। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতও এটাই।

#### তাঁদের দলিল :

- ২. হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.)-এর খেলাফতকালে এ ব্যাপারে হযরত সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের "ইজমা" সংঘটিত হয়েছে যে, কাফন চারের হাত কাটা যাবে না। তবে কাফন চুরির শান্তিস্বরূপ তাকে মারপিট করা হবে এবং শহরভরে ঘোরানো হবে।
- ৩. মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ মৃতের কাফনের মালিক নয়। আর মৃত ব্যক্তিতো কোনো কিছুর মালিক হওয়ার যোগ্য নয়। সূতরাং 'হন্দ' কিভাবে প্রয়োগ করা হবে।

## : [विद्धाशीप्तत प्रनित्नत खवाव] ، أَجُوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. হযরত হাম্মাদ ইবনে আবৃ সুলায়মান (র.)-এর কিয়াস সহীহ নয়। কেননা কোনো ব্যক্তি যদি এমন ঘর থেকে মাল চুরি করে যে ঘরে কোনো রক্ষণাবেক্ষণকারী বা প্রহরী নিয়োজিত নেই, তাহলে সকল ওলামাদের ঐকমত্য অনুয়ায়ী ঐ চোরের হাত কাটা যাবে না। কারণ ঐ ঘর সুরক্ষিত নয়। কবরকে যদিও ঘর বলা হয়েছে; কিন্তু কবর সুরক্ষিত নয়। সুতরাং কাফন চোরের হাত কাটা যাবে না।
- ताग्रशकी এর হাদীস মুনকার। সুতরাং দলিল গ্রহণযোগ্য নয়।

## بَابُ الشَّفَاعَةِ فِى الْحُدُودِ পরিচ্ছেদ : 'হদ্দ' এর ব্যাপারে সুপারিশ

## े विश्व अनुत्वम : विश्व अनुत्वम

عَ مُ اللَّهُ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ قُرِيشًا أَهُمُّهُمْ شَانُ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومِيَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا ومَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا اسْامَةُ بُنُ زَيْدِ حِبُ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ فَكَلَّمَهُ اسَامَةُ فَقَالُ رَسُولَ اللُّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا أَتَشْفُعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللِّهِ عَلَى ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا اهْلُكَ الَّذِيْنَ قَبْلُكُمْ ٱنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِينْهِمُ الشُّرِيْفُ تُرَكُوهُ وَاذِّا سَرَقَ فِينْهِمُ الضَّعِيفُ اقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ وَأَيْمُ اللَّهُ لُوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتُ لَقَطَعْتُ يكها مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم قَالَتْ كَانَتْ إِمْرَأَةٌ مُخْزُوْمِيَّةٌ تُسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِي عَلَيْ بِقَطْع يَدِهَا فَاتَتٰى اَهْلُهَا اسَامَةَ فَكُلُّمُوهُ فَكُلُّمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ مَا تَقَدُّمَ.

৩৪৪৮, অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে. [একবার] কুরাইশগণ এক মাখযুমী মহিলার ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। যে মহিলা চরি করেছিল। তারা পিরস্পরের মধ্যে বলল, কে রাসুলুল্লাহ === -এর নিকট এ ব্যাপারে সুপারিশ করবে? আবার তারাই বলল, উসামা ইবনে যায়েদ বাতীত কে এ ব্যাপারে সাহস করবেং কারণ সে হলো রাসুলুল্লাহ = এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। উিপস্থিত সকলে মিলে হযরত উসামা (রা.)-কে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করলেন] অতঃপর হ্যরত উসামা (রা.) তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী নবী করীম 🚟 -এর নিকট এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। [তার কথা তনে] রাসূলুল্লাহ 🚃 [ক্ষুব্ধ হয়ে] বললেন, তুমি আল্লাহ তা'আলার 'হদ্দ'সমূহ থেকে একটির ব্যপারে সুপারিশ করতেছুঃ অতঃপর তিনি দাঁডালেন এবং ভাষণ দিলেন এবং বললেন [হে লোক সকল!] প্রকতপক্ষে তোমাদের পর্বেকার লোকদেরকে এ আচরণই ধ্বংস করেছে যে, যদি তাদের মধ্যে কোনো ভদ্র-সম্ভান্ত লোক চরি করত তাহলে তাকে ছেডে দিত। আর যদি কোনো অসহায় দুর্বল লোক চুরি করত তাহলে তার উপর 'হদ্দ' প্রয়োগ করত, আল্লাহর কসম! যদি মুহামদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম। -[বুখারী ও মুসলিম] আর মসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, মাখ্যম গোত্রীয় এক মহিলা লোকদের নিকট হতে জিনিস-পত্র ধার নিয়ে পরে সে উহা অস্বীকার করত। এজন্য নবী করীম 🚃 তার হাত কাটার হুক্ম দিলেন। অতঃপর উক্ত আপনজনেরা হযরত উসামা (রা.)-এর নিকট এসে আলোচনা করল। তখন হ্যরত উসামা (রা.) তিদের অনুরোধে এ ব্যাপারে রাস্লুল্লাহ 🚟 -এর সাথে আলোচনা কবলেন। এরপর হাদীসের অবশিষ্ট ঘটনা পূর্বের ন্যায় অবিকল বর্ণনা করেছেন।

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

[शमीत्त्रत वााचाा] : इयतक हैवतन ना'न এवश हरवतक हैवतन शाकात (त.)- वृत ठाहकीक जनूगात्ती के माथगूम أَسُرُحُ الْحُدِيْث গোত্রীয় মহিলার নাম ছিল ফাতেমা বিনতে আসওয়াদ। তিনি হযরত আবু সালামা (রা.)-এর ভাতিজি ছিলেন। কুরাইশদের একটি বড় গোত্র হলো মাখযুম। গোত্রের দিকে সম্বন্ধ করে তাকে মাখযুমিয়্যাহ বলা হয়েছে।

তুমি আল্লাহ তা'আলার 'হদ্দ'সম্হ থেকে একটি 'হদ্দ' -এর ব্যাপারে সুপারিশ করছ? এর উপর ভিত্তি করে কোনো কোনো আলেম মনে করেন 'হদ্দ' -এর ব্যাপারে একেবারেই সুপারিশ করা জায়েজ নেই। কিছু অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের নিকট 'হদ্দ'-এর মকদ্দমা বিচারক বা শাসকের নিকট পৌছে যাওয়ার পর সুপারিশ করা জায়েজ নেই। তবে শাসক বা বিচারকের নিকট 'হদ্দ'-এর মকদ্দমা পৌঁছার পূর্বে সুপারিশ করা হবে সে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং ' মানমকে কষ্ট প্রদানকারী না হওয়া শর্ত।

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের দলিল :

١. عَنْ حَبَيْب بْنِ أَبَى ثَابِتٍ مُوْسَلاً أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَالَ لِأَسَامَةَ (رض) لا تَشْفَعُ فِي حَدٍّ فَإِنَّ الْحُدُودَ إِذَا انْتَهَتْ إِلَيَّ فَكُنْسَ لَّهَا مَتُرَّوْكُ . (فَتَنْحُ الْبَارِيْ)

٢. عَنْ عَمْرِهِ بْن شُكَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْقُوعًا تَعَاقُوا الْحَدُودَ فِيمًا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَيْنَ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ رَجَبَ. (أَبُرُّ دَاوِد) আর তা'যীর অর্থ– হদ ব্যতীত অন্য কোনো শান্তি আরোপিত হলে সে ক্ষেত্রে সুপারিশ করা বা করানো উভয়টি জায়েজ আছে। মকদ্দমা বিচারকের নিকট পৌছুক বা না পৌছুক এতে কোনো ব্যবধান নেই। তবে শর্ত হলো যার জন্য সুপারিশ করা হবে সে বিশঙ্খলা সষ্টিকারী না হতে হবে।

े تُولُهُ تَستَعِيْرُ الْمَتَاعُ وَتَجْعَدُهُ فَامُرَ النَّبِيِّ بِقَطْع بِيْمًا : সে লোকদের থেকে জিনিসপত্র ধার নিত এবং পরে তা अश्वेकार्द कर्त्रठ । अতঃপর নবী করীম عِنْمَ نَامَ عَامَ कांग्रे कर्त्रठ । अठः भत नवी कतीम

कात्मा किष्ठू धात निरा अन्नीकात कतल छात शंख काणि शद किना এ गाशातत : إِخْتِكَاكُ ٱلْاَيْكَةِ فِيْ قَطْع يَهِ مُنْكُرِ الْعَارِيَةِ ওলামায়ে কেবামের মতভেদ বয়েছে-

े عَنْهُبُ اِسْحَانَ، ابْنِ حَرِّم ظَاهِرِي وَاحْمُدَ فِيْ رِوَايَةٍ : হযরত ইসহাক, ইবনে হাযাম জাহেরী এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী কোনো কিছু ধার নিয়ে অস্বীকার করলে তার হাত কাটা হবে।

তাঁদের দলিল:

نِى رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ قَالَتْ كَانَتْ اِمْرَأَةً مَخْرُومِيَّةً مُسْتَعْفِرُ الْمَتَاعَ وَتَجْعَدُهُ فَامَرَ النَّبِي عَلَيْ بِفَطْعٍ بَدِهَا ـ عَنْ رَوَايَةٍ مُسْلِمٍ قَالَتْ كَانَتْ اِمْرَأَةً مَخْرُومِيَّةً مُسْتَعْفِرُ الْمَتَاعَ وَتَجْعَدُهُ فَامَرَ النَّبِي عَلَيْ بِيَعْا لِهِ بَعْظِعٍ بَدِهَا ـ عنه والسَّعَالَ والسَّولِيّةِ وَمُوالِيكِ وَاحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَلَى رَوَايَةٍ مُسْلِمًا بَعْدُ فِي رَوَايَةٍ عَلَى السَّعَالَ وَالسَّوْقِيقِ وَالْعَقِيقِ وَالْعَقِيقِ فَي رَوَالِيقٍ وَالسَّوْمِ وَالْعِلَى وَالْعَقِيقِ فَي رَوَالِيقِ وَالسَّوْمِ وَالسَّوْمِ وَالسَّوْمِ وَمُوالِيكِ وَاحْمَدُ فِي رَوَالِيقٍ وَالسَّعِيمِ وَالْعَقِيقِ فَي رَوَالِيقٍ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمِ وَالْعَلَى وَالسَّعِيمِ وَالْعَلَى وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمِ وَالسَّعِيمِ وَالْعَلَمِ وَالسَّعِيمِ وَالْعَلِيقِ وَالسَّعِيمِ وَالْعَلَمِيمِ وَالْعَلَمِينَ وَالسَّعِيمِ وَالْعَلَمِيمِ وَالْعَلِيقِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلِيقِ وَالسَّوْمِ وَالْعَلِمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلِيقِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلِيقِ وَالْعَلِمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلِيقِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلِمِ وَالْعَلِمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلِمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلِمِ وَالْعَلِمِ وَالْعَلَمِ وَالْعِلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلِولِيقِ وَالْعَلِمِ وَالْعَلِمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلِمِ وَالْعَلِمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلِمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ

ঁতথা জমন্ত্র ওলামার্ট্রে কেরামের নিকট কোনো কিছু ধার নিয়ে অস্বীকার করলে তার হাত কাটা যাবে না। তাঁদের দলিল :

এ আয়াতের মাঝে কোনো পুরুষ বা নারী চুরি করলে তার হাত কাটার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোনো কিছু ধার নিয়ে অস্বীকার করা চরির সংজ্ঞার মধ্যে পডে না।

 لَبْسُ عَلَى خَائِنِ وَلا مُخْتَلِس وَلا مُنْتَهِب تَطْعَ . (تَرْمذَى )
 "आष्प्रशांकाती, ছिनाठाइकाती ७ लुँछेठतांककातीत दांठ कांठीं यात ना।" तैंताता किंदू पात निर्ध अशोकांतकाती अवगाँदे আত্মসাৎকারীর মধ্যে গণ্য। সুতরাং তারও হাত কাটা যাবে না।

: [विद्धाधीरनत निम्नत कवाव] ٱلنَّجَوَابُ عَنْ دَلِيثُلِ الْمُخَالِفَيْنَ }

১. এ হাদীসের মাঝে عُمُّ শব্দের পর الله শব্দ উহ্য রয়েছে। কেননা ঐ মহিলা চুরি এবং কোনো কিছু ধার নিয়ে অস্বীকার করার উভয়টিতে অভ্যন্ত ছিলেন। কিন্তু হাত কাটার সম্পর্ক শুধু চুরির সাথে। আর ধার নিয়ে অস্বীকার করার কথা তথু তার অবস্থা বর্ণনা করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।

আর وَلُو ٱنَّ فَاطِمَهُ سَرَفَتُ الخ সাঝে سَرَفَتٌ भनि এ কথার শক্তিশালী করীনা যে, হাত কাটার সম্পর্ক শুধু চুরির সাথে। ২. ইমাম নববী (র.) ও ইবনে মান্যূর (র.) বলেন, 'চুরির রেওয়ায়েত' 'ধার নিয়ে অস্বীকার করা রেওয়ায়েতের' উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সতরাং "চরির রেওয়ায়েত" অধিক গ্রহণযোগ্য।

## विजीय अनुत्वक : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عَنْ اللهِ مِنْ عُمَرَ (رض) قَالَ مَسْعُتُ رَسُوْلُ اللهِ مِنْ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ مَنْ حَالَتْ ضَادَّ اللهِ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِيلُ وَهُو ضَادَّ اللهِ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِيلُ وَهُو صَادَّ اللهِ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِيلُ وَهُو حَتَّى يَعْلَمُهُ لَمْ يَنْزَعَ وَمَنْ قَالَ فِي سَخَطِ اللهِ مَنْ مَا لَيْسَ حَتَّى يَنْزَعَ وَمَنْ قَالَ فِي سَخَطِ اللهِ مَنْ مَا لَيْسَ فَيْدُومِنِ مَا لَيْسَ فَيْدُومِنِ مَا لَيْسَ يَعْدُرَجَ مِمَا قَالُ رَواهُ أَحْمَدُ وَابُوهُ وَاوْدَ وَفِي يَعْدُرَجَ مِمَا قَالُ رَواهُ أَحْمَدُ وَابُوهُ وَاوْدَ وَفِي رَوَايَةٍ لِلْبَيْسُ هَ قِي فِي شُعَبِ الْإِيسَانِ مَنْ وَايَعَ لَمْ بَاطِلٌ وَانَعَلَى خَصُومَةٍ لَا يَعْدُرِي اَحَقُ اَمْ بَاطِلُ لَعَلَى خَصُومَةٍ لَا يَعْدُرِي اَحَقُ اَمْ بَاطِلُ فَعَدَى اللهِ عَتَى فِي شَعَبِ الْإِيسَانِ مَنْ فَاللهِ حَتَى يَبْزِعَ ـ اللهِ عَتَى فِي شَعَطِ اللّهِ حَتَى يَبْزِعَ ـ وَمَنْ اللهِ عَتَى فَي مُنْعَلِ اللّهِ حَتَى يَبْزِعَ ـ وَمَنْ سَخَطِ اللّهِ حَتَى يَبْزِعَ ـ وَمَالُومُ وَمَا لَهُ اللهُ الل

৩৪৪৯. অনুবাদ: হযরত আব্দুলাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ 🚐 থেকে গুনেছি। তিনি বলেছেন। যে ব্যক্তির সুপারিশ আলাহ তা'আলার 'হদ্দ' সমূহ থেকে কোনো একটি হদ্দের জন্য প্রতিবন্ধক হয় সে যেন আল্লাহ তা'আলার সাথে মোকাবিলায় লিগু হলো। আর যে ব্যক্তি জেনেশুনে কোনো বাতিল বা অন্যায় সমর্থনে ঝগডায় লিপ্ত হলো, সে উহা বর্জন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও অসন্তষ্টির মাঝে পড়ে রইল। আর যে ব্যক্তি কোনো মুমিন সম্পর্কে এমন অপবাদ রটাল যে দোষ তার মধ্যে নেই তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ সময় পর্যন্ত জাহান্রামিদের দ্বিত রক্ত ও পুঁজের মধ্যে অবস্থান করাবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে যা বলেছিল তার থেকে মুক্ত না হবে। দিনিয়ায় থাকাকালে তওবা করা ও ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে।] - আহমদ ও আব দাউদ আর বায়হাকীর শো'আবুল ঈমানের এক রেওয়ায়েতে আছে যে. যে ব্যক্তি এমন কোনো ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে সাহায্য করল যা ন্যায় বা অন্যায় হওয়া সম্পর্কে তার জানা নেই, তাহলে সে তা বর্জন না করা পর্যন্ত আলাহ তা আলার অসন্তষ্টির মাঝে থাকবে।

وَعَنْ ثَنِ اَبِى اُمَيَّةَ الْمَخْ رُوْمِيّ اَنَّ اللّهَ عَرَفَ إِعْتَرَافًا اللّهِ وَلَمَّ اللّهِ وَلَمَّ اللّهِ وَلَمَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا أَخَا لَكُ سَرَقْتَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَرَّ تَعَيْنِ اَوْ ثَلْثًا كُلَّ ذٰلِكَ يَعْتَوِنُ عَلَيْهِ مَرَّ تَعَيْنِ اَوْ ثَلْثًا كُلَّ ذٰلِكَ يَعْتَوِنُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ الله وَتُنْ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ اللهِ الله وَتُنْ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ الله وَتُنْ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ الله وَتُنْ وَلَهُ الرَّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ وَلَاكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَال

৩৪৫০ অনবাদ: হযরত আবু উমাইয়া মাখ্যুমী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, (একবার) নবী করীম === -এর নিকট এক চোরকে আনা হলো। সে পরিষ্কারভাবে স্বীকার করল যে সে চুরি করেছে: কিন্তু তার নিকট চুরির কোনো মাল পাওয়া গেল না। তখন রাসললাহ তাকে বললেন, আমার ধারণা যে, তুমি চুরি করনি। কিন্ত সে বলল, হাা, আমি চরি করেছি। নবী করীম 🚟 উক্ত কথাটি দুই কি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু সে প্রত্যেকবারই স্বীকার করল। সতরাং তিনি নির্দেশ দিলেন ফলে তার হাত কাটা হলো। এরপর তাকে নবী করীম ==== -এর নিকট উপস্থিত করা হলো। তখন নবী করীম 🚟 তাকে বললেন, আল্লাহর কাছে মাফ চাও এবং তওবা কর। সে বলল, আমি আল্লাহর নিকট মাফ চাইতেছি এবং তওবা করতেছি। তখন রাসলুল্লাহ 🚐 তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! তার তওবা কবল কর। -[আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী]

শ্রস্থিত চারটি কিতাবের মতো জামেউল উসূল, শো'আবুল ঈমান ও মু'আলিমুস সুনানের

وَشُعَبِ الْايْسَانِ وَمَعَالِمِ السُّنُنِ عَنْ أَبِيُّ أُمَيَّةَ وَفَى نُسَخِ الْمَصَابِيْجِ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ بِالرَّاء وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ بَدْلُ الْهَمْزَة وَالْبِاءِ. মধ্যেও আমি এ হাদীসটি আবৃ উমাইয়া থেকে বর্ণিত পেয়েছি। কিন্তু মাসাবীহ -এর মল কপিতে বর্ণনাকারীর নাম আবৃ রিমছা বলা হয়েছে। অর্থাৎ হামযা ও "ইয়া" এর পরিবর্তে "রা" ও "ছা" রয়েছে।

### সংশিষ্ট আলোচনা

: (शमी(अत वार्षा) شُرُحُ الْحَدِيْثِ

. الخُسِّلَانُ الْاَنِيَّةُ الْكَرَامِ فِيْ فَطْعٍ يَدِ السَّارِقِ عَلَى إِفْرَارٍ وَأَحِدٍ किना, و على إفْرَارٍ وَأَحِدٍ किना, و على إفْرَارٍ وَأَحِدٍ किना, و على إفْرَارٍ وَأَحِدٍ

<u>র্কবার স্বীকারোজি দারা চোরের হার্ত কাটা যাবে না: বরং একাধিকবার স্বীকার করা আবশ্যক হবে।</u> जारमय मिलन

ِ فِيْ حَدِيْتُ اَبِنِي ٱمَيِّنَةَ الْمَخْرُومِيِّ ...... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا إِخَا لُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَىٰ فَاعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ تُنكَانَّ كُلُّ ذَلِكَ يَمَتَرِكُ فَامَرَ بِهِ فَقَطِعُ الغ \_

ত্র আইমারে ছালাছা, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম তাহাবী (র.) সহ আরো অর্নেকের মতে চোরের হাত কাটার জন্য একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট।

जाराज्य प्रसार्क

مَا أَسْنَدَ الطَّحَاوِيُّ الى اَبِي هُرَيْرَةَ (رضا) فِي هٰذَا الْحَدِيثُ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هٰذَا سَرَقَ فَقَالَ مَا إِخَالُهُ سَرَقَ فَقَالَ السَّارِقُ بَكُنُ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَذْهَبُواْ بِهِ فَاقْتَطَعُوهُ ثُمَّ احْسَمُوهُ ثُمَّ أَيْتُونِيْ بِهِ قَالَ فَذَهَبَ بِهِ فَقُطِمُ الخد এ হাদীসের মাঝে একবার স্বীকারোক্তির পর হাত কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

्येत ठारक वातवात श्रीकात कताता प्राता 😅 - विरताधीरमत मिलरमत कवाव] اَلْجَوَابُ عَنْ دَلَيْلِ الْمُخَالَفَيْنِ تَلْفَتْ عُدْ، كَانَة عَلْمُ उपने श्रीकारतांकि প্রত্যাহার করে নেয়। তার উপর থেকে 'হন্দ' মওকুফ হয়ে যায়। এটাকে অথবা تَلْفُيْنُ رُجُوعُ तला হয়। 'পক্ষান্তরে নবী করীম 🚃 এজন্য বারবার স্বীকারোক্তি নেননি যে 'হদ্দ' প্রয়োগ করার জন্য বারবার স্বীকারোক্তি দেওয়া প্রয়োজন।

: ٱلْحُدُودُ زُوَاجِرُ لَا مُطَّهُ

खर्शार वल आिय فَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّسَلَامُ اَسْتَغَفْرُ اللَّهُ وَتُبُّ اِلْبَهْ وَفِيْ رِوَابَةَ الطَّحَاوِيِّ قُلْ اَسْتَغَفْرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ اِلبَّهُ اللَّهُمَّ تُبُ الطَّحَامِيُّ किर्छ जात करा وَاللَّهُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ বলে দোরা করেছেন। এখানে একটি জটিল মাস্থালা রয়েছে। যে ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে বিস্তর মতভেদ বয়েছে। তা হাজ-

হদ কিঃ ﴿ وَاجِرُ অর্থাৎ তথু দুনিয়াবী অপরাধ থেকে দায়মুক্ত করে? নাকি ﴿ عَلَيْكُ অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে পৃত-পবিত্র করে? বলা বাহুল্য কোনো অপরাধীকে শরখ্রী 'হন্দ' লাগানোর পর তার জন্য তিনটি সুরত পেশ আসার সম্ভাবনা রয়েছে-

- ১. সে গুনাহের উপর পজ্জিত হয় এবং জন্তর থেকে তণ্ডবা করে এবং ঐ গুনাহ ছেড়ে দেয় এবং ভবিষ্যতে ঐ গুনাহ না করার क्रना पर मश्क्क करत ।
- ২. সে তওবা করেনি ঠিক কিন্তু সে পরিপূর্ণভাবে ঐ গুনাহ ছেড়ে দিয়েছে। উপরিউক্ত দু অবস্থায় হন্দ লাগানোর বারা দুনিয়া ও আখেরাতের পাপ থেকে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কেরাম একমত।

্ৰু যদি সে তওৰাও না কৰে এবং শ্বিতীয়বাৰ ঐ তনাহের মাঝে লিঙ হয় তাহলে 'হন্দ' এর জন্য 📆 🛴 অর্থাৎ পৰিএকানী হবে কিনাঃ এ ব্যাপারে পোমায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে

: [ওলামায়ে কেরামের মতডেদ] اِخْسَلَانُ ٱلْاَئِيَّ

শাফেয়ী ওলামায়ে কেরাম ও ইমাম বুখারী (র.)-এর নিকট 'হদ্দ'ই তওবার স্থলাভিষিক হয়ে : مَـذْهَبُ السُّسَوافم وَالْكَ ত্রি। ভনাহের কাফফারা ও পবিত্রকারী। হবে এবং পাপ থেকে দায়মুক্ত করবে।

....... وَمَنْ اَصَابَ مِنْ أَدْلِكُ شَيْئًا فَعُوتِبَ فِي الْدُنْبَا فَهُو كُفَّارَةً لَهُ

অর্থাৎ যদি কেউ ঐ সকল গর্হিত কাজের মধ্যে লিপ্ত হয় [যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে] আর তাকে দুনিয়ার মাঝে শান্তি দেওয় হয়, তাহলে এ শান্তি তার ঐ গুনাহের জন্য কাফফারা হবে অর্থাৎ তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেবে। এখানে পবিত্র করার জন্য তওবা করা বা না করার ব্যাপারে কিছ বলা হয়নি।

مُطَّهَّرٌ । (छधु मृनिय़ांत खनतांस थरक माय़युक कतता) وَرَاجِرٌ 'क्व अरेनों एं को निकाँ क्वें के के ك [পবিত্রকারী] হবে না। অর্থাৎ শাস্তি দেওয়ার কারণে দুনিয়াবি অপরাধ থেকে সে মুক্ত হবে। এখন চোরকে চোর বলে ডার্কা বৈধ হবে না। আর আখেরাতের পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভিন্নভাবে তওবা করতে হবে।

. क्रिक्ट प्रकार

١. فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ اُمُنَيَّةَ الْمَخْرُدُمْيِّ.......فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِسْتَغْفِرِ اللَّهُ وَتُبُّ إِلَيْهِ فَقَالَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَآثَرَبُ النِيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ ثُبُّ عَلَيْهِ فَلاقًا .

যদি 'হদ্দ'ই তওবার স্থানে হতো তাহলে নবী করীম 🚃 তাকে তওবা করার হুকুম দিতেন না। আর তার ব্যাপারে নবী করীম ंदर আল্লাহ! তার তওবা কবুল কর" এমন বলতেন না এর দ্বারা বুঝা যায় 'হন্দ' ﴿ وَوَاجِرٌ \* - زَوَاجِرٌ \* وَاجِرُ \* -

२. माथयृभिग्नाह प्रश्नित प्रष्ठेना |या এककू পূर्द प्राज्ञिशिङ रहाहा ७ ७ मावित প्रक्त मिनन वरन केंद्र । ٣. قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَالنَّسَارِقَ وَالسَّارِقَةُ ۖ فَاقْطُعُواْ اَيَدْيَهُمَا جَزَاءً بِمِا كَسَبَا نَكَالٌا يِّسَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمَ ۖ. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَعَ فَإِنَّ اللَّهَ ﴿अव्याहार्ज्य मार्ख रहारत कता रहारह । वर्जन रहारा فان تاب यिन 'रुम' छनाएइत कारुकाता এवर छनार श्वरक পविज्ञकांती देश صَدَّتِهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رُحِيْم দারা কি উদ্দেশ্যং আর্ন এ ناء تعقيب আনার উদ্দেশ্য কিং এর উত্তর এটাই দিতে হবে যে, হন্দ কাফ্ফারা হবে না; বরং পবিত্র

٤. وَالَّذِيْنَ يَرْهُونَ الْمُحْصِلِينِ ثُمَّا لَمْ يَأْتُو بِأَرْبُعَةٍ شُهَدًا ۚ فَأَجْلُوهُمْ تَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَا وَأُولَٰنَكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ الَّا الَّذِينَ تَابِوا .

यिन "হন্দে কযফ" আশি দোর্বা মারার পর 'হন্দ' গুনাহের জন্য কাফ্ফারা হয় তাহলে এরপর ﴿ اللَّهُ النَّذِيْنَ عَالُمْ ا হলো? এবং এ টেট্ট্রী দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এবং তাদেরকে কেন ফাসেক সাব্যস্ত করা হলো? এর উত্তর এটাই দিতে হবে যে, 'হদ্দ' -এর দ্বারা গুনাই হয় না; বরং পবিত্র হওয়ার জন্য তওবা করা জরুরি।

: [विद्धांधीतत निललत क्षवांव] اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِبْلِ الْمُخَالِفِيِثْ

- ১. হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মাঝে نَهُو كَفَارَةُ ছারা উদ্দেশ্য হলো যা অন্যান্য হাদীস দ্বরাও প্রমাণিত আছে যে, যখন কোনো বান্দার কোনো মসিবত আসে তখন তা তার জন্য কাফফারা হয় যেমন হাদীসে এসেছে-अनुद्गপভাবে যার উপর হদ প্রয়োগ করা হয়েছে তার কষ্ট হয়েছে সে 'হদ্দ'-এর যন্ত্রণা ও মসিবত حُتَّے, التَّسُوكُ يُشَاكُهُا সহ্য করেছে সুতরাং সে এজন্য 🔑 ও 🚉 পাবে। এখানে তাকে কাফ্ফারা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।
- ২. কুরআনের আয়াত ও অন্যান্য হাদীসের দিকে লক্ষ্য করে এ জাতীয় হাদীসকে প্রথম দু প্রকারের সাথে খাস করা হয়েছে।
- ৩. এখানে তথু দুনিয়াবি কাফ্ফারা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ 'হন্দ' প্রয়োগকৃত ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার শান্তি দেওয়া হবে না এবং এরপর তাকে লজ্জা দেওয়া যাবে না।

## بَابُ حُدِّ الْخَمْرِ পরিচ্ছেদ : মদ পানের দণ্ডবিধি

خِمَارٌ (খামর) -এর আভিধানিক অর্থ হলো– আছ্নু করা। মহিলাদের মাথা, চুল যে কাপড় দ্বারা আবৃত করা হয় তাকে إَلَّغُمُرُ [খিমার] বলা হয়। আর ইসলামি পরিভাষায় মদকে خَمْرٌ مُمَا خَامَرَ الْعَقَلُ – বিমার) বলা হয়। হযরত ওমর (রা.) বলেন الْخَمَرُ مُمَا خَامَرَ الْعَقَلُ – অর্থাৎ খামর হলো, যা পান করলে জ্ঞান-বুদ্ধিকে আছ্মদিত করে ফেলে।

নামকরণের কারণ] : মদ্যপান মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে আচ্ছাদিত করে দেয় এবং তার বিবেক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এজন্য তাকে خَبُرُ (আমর) বলা হয়।

আর সমস্ত কাজ বরং স্বয়ং মানুষের মনুষ্যত্বের নির্ভর হলো আকল-বুদ্ধির উপর এবং نَعْدُ এর দক্ষন মানুষের মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট থাকে না; বরং চতুষ্পদ জত্বর চেয়ে আরো নিকৃষ্ট হয়ে পাগলা কুকুরের ন্যায় সব ধরনের থারাপ কাজ করতে থাকে। আর আরবের মধ্যে মদ্যপানের সাধারণত অভ্যাস ছিল, মদ ব্যতীত তাদের দিনকাল অতিবাহিত করা অনেক কষ্টকর হতো, কিত্ব এর দ্বারা মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হয়ে যায়। যায় উপর সব কাজের নির্ভর এবং ভালোমন্দের তারতম্যও এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। বিধায় শরিয়তে ইসলামিয়ায় মদকে হায়াম বলে আখ্যায়িত করেছে। আর কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস দ্বারা মদের হায়মের ব্যাপারটি অকাট্যভাবে প্রমাপিত রয়েছে। সুতরাং যে মদপান হালাল মনে করে এমন ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। কিত্ব একই মূহুর্তে হায়াম বলে আখ্যায়িত করাতে কষ্টকর ব্যাপার ছিল, তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে ক্রমান্ধর হায়মের ব্যাপারটি অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর সর্বপ্রথম অন্তরে মদের ব্যাপারে বিত্ঞার জন্ম দেওয়া হয়েছে। সূতরাং মদের ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছে। তাই সর্বপ্রথম আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। শৃতরাং মদের ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছে। তাই সর্বপ্রথম আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। শৃতরাং মদের ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছে। তাই সর্বপ্রথম আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। শৃতরাং মদের ব্যাপার চিত্র করে থাক। বয়েন মদের প্রচলন ও অভ্যাসের আলোচনা করেছেন। অতঃপর হয়রত ওমর (রা.) এবং অন্যান্য কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নবী করীম ক্রিকি বিত্র পেনে তেওপিছত হয়ে আবেদন করলেন যে, তির তরে ভিজ্ঞাসা করে। এরং ভারটির মধ্যে বড় শুনাই এবং মানুষের অনেক উপকারাদি রয়েছে এবং উভয়টির গুনাই উপকারের চেয়ে অধিক বড়।

তাই গুনাহের দিকে লক্ষ্য করে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম মদপান সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছেন। আর উপকারাদির দিকে লক্ষ্য করে কোনো কোনো সাহাবী মদ পান করতে থাকেন। এমনকি একদিন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) দাওয়াত করলেন, অভ্যাস অনুযায়ী মদপানের অনুষ্ঠান শুরু হলো, শেয় পর্যন্ত মাগরিবের নামাজের সময় হয়ে গেল এবং ইমাম সাহেব নেশার দরুল عَبْدُونَ مَا تَعْبُدُونَ مَا تَعْبُدُونَ الْمَالُونَ وَالْاَ الْمُغُرُونَ لاَ اَعْبُدُونَ مَا تَعْبُدُونَ কাড়া আরম্ভ করে দিলেন, যার ময় সম্পূর্ণ শেষ্ট। অতঃপর তৃতীয়় আয়াত অবতীর্ণ হলো الصَّلُوةُ وَانَتُمْ سُكَارُي الْمَالُونِينَ اَمُنُواْ لاَ تَعْرُبُوا الصَّلُوةُ وَانَتُمْ سُكَارُي المَالُونِينَ اَمُنُواْ لاَ تَعْرُبُوا الصَّلُوةُ وَانَتُمْ سُكَارُي المَالُونِينَ اَمُنُواْ لاَ الْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَلَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَ

উক্ত আয়াতে শুধু নামাজের সময় মদ পান থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং নামাজের সময় ব্যতীত মদপান হালাল। অতঃপর একজন সাহাবী হযরত ইতবান ইবনে মালেক (রা.) দাওয়াতের আয়োজন করলেন এবং উটের গোশৃত ভূনা করলেন। এ অনুষ্ঠানেও মদ পান করে নিজ নিজ গোত্রের গর্বভরে কবিতা পাঠ আরম্ভ হলো এবং সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) একটি কাসীদা পাঠ করলেন যার মধ্যে আনসারদের হেয় প্রতিপন্নের বর্ণনা রয়েছে এবং নিজের গোত্রের গর্ব ছিল, তখন একজন আনসারী সাহাবী উটের হাডি হাতে নিয়ে হযরত সা'দ (রা.)-এর মাথার উপর আঘাত হানলেন। তারপর আনসারী রাস্ল ক্রি -এর নিকট গিয়ে অভিযোগ কররেন। আর বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য মদ সম্পর্কে ম্পষ্ট বর্ণনা দান কর্কন। তখন সুরা মায়েদার চতুর্থ আয়াত অবতীর্ণ হলো–

وَهُ لَهُ تَعَالَىٰ : كَانِيهُا الْلِيْنَ اَمُنَوا النَّمَا الْخَصْرَ وَالْسَيْسِ وَالْاَتْصَابُ وَالْآوُلَا م قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : كَانِيهُا اللَّيْنَ اَمُنْوا النَّمَا الْفَرْدَ عَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءُ فِى الْخَهْرِ وَالْمَبْسِرِ وَيَصُّدُهُمْ عَنْ ذِكْرٍ لَعَلَكُمْ تَقْلِمُونَ . يُرِيِّهُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْقِعَ بَيَنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءُ فِى الْخَهْرِ وَالْمَبْسِرِ وَيَصُّدُهُمْ عَنْ ذِكْرٍ اللّهُ فَمَا أَنْصُهُ مُنْفَعِينَ .

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই যে, মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ, এসব শয়তানের অপবিত্র কান্ধ বৈ তো নর । অতএব এগুলো থেকে বৈচে থাক যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত ২ও। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরম্পরের মধ্যে শক্রতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্বরণ ও নামাজ্ঞ থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে।

## थेथम अनुत्रहर : الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

عُرْ الْنَبِيُّ أَنَسِ (رض) أَنَّ النَّبِيُّ الْنَبِيُّ الْنَبِيُّ الْنَبِيُّ الْنَعِلَدِ وَالنَّعَالِ وَجَلَدَ النَّعَالِ وَجَلَدَ البُوبُكُو النَّعَالِ وَجَلَدَ البُوبُكُو ارْبُعَ بُنَ و (مُثَنَّفُ قَعَلَبُهِ) وَفِي رَوَايَةٍ عَنْدُ النَّنَابِيُّ عَلَيْهُ كَانَ يَضْسِرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّفَاقَ وَالْجُرِيْدُ أَرْبُعَيْنَ.

হযরত আনাস (রা.) হতে অন্য এক রেওয়ায়েত আছে নবী করীম ==== মদ পানকারীকে জুতা ও খেজুরের ডাল দ্বারা চল্লিশবার প্রহার করতেন।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ا चिर्मा (शामीत्मत वार्षा): কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মদপান করে তাহলে তার উপর 'হন্দ' প্রয়োগ করা হবে। কির্দারিত পরিমাণ চাবুক শরীরের বিভিন্ন অংশে মারা হবে – এক স্থানে মারা হবে – এক স্থানে মারা হবে – মারা হবে – এক স্থানে মারা হবে – না যদি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় স্বীকার করে নেয় তাহলে 'হন্দ' প্রয়োগ করা যাবে না। মদ্যপায়ীর উপর 'হন্দ' প্রয়োগ করা ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত আছে। কিন্তু 'হন্দ'-এর পরিমাণ –এর মাঝে মতভেদ রয়েছে।

: (प्रात्मत मखिरिधित शित्रमांशत खनामास क्वतासत मछराजन) إِخْتِيَلاَتُ الْاِنْسَةَ الْكِرَامِ فِيْ مِغْدَارِ حَدّ كَانَّ الشَّالِفِيّ وَاحْدَدُ وَاسْجَالَ بْنِ رَاهْرَيْهِ وَغَبْرُهمْ : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ প্রমুখনের নিকটি মদ্যপায়ীর 'হৃদ' চল্লিশটি চাবুক।

## তাঁদের দলিল:

َعَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ضَرَبَ فِي الْخَصْرِ بِالْجُرِيْدِ وَالنَّعَالِ وَجَلَدَ اَبُوْ بَكُمْ ٍ اَرْبُعِيْنَ مُتَّغَفَّ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَطْبِرُكِ فِي الْخَصْرِ بِالنِّكَالِ وَالجُرْيَدِ اَرْبَعِيْنَ ۔

হষরত আনাস (রা.)-এর প্রথম রেওয়ায়েতের মাঝে কতটি চাবুক মারবে তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। কিন্তু পরবর্তী রেওয়ায়েতে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। তা হলো চল্লিশটি। আর হয়রত আবৃ বকর (রা.)ও চল্লিশটি চাবুক মেরেছেন।

ইমাম মালেক, আবৃ ইউন্টেই : مُذْهُبُ إَنِي ْحَنِيْفَةَ وَعَالِيكُ وَابَيْنُ يُوسُّفُ وَمُحَمَّدٍ وَشَوْرُي َ وَأَوْزَاعِي وَحَسَنِ وَاكْشُرُ الْفُقْهَاء ইমাম মালেক, আবৃ ইউনুফ, মুহাম্মদ, ছাওৱী, আওবায়ী, হাসান (রা.)ও অধিকাংশ ফুকাহার নিকট মদ্যপানের শান্তি আশিটি চাবুক মারা। এটা হযরত ওমর (রা.), আলী (রা.) ও খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে।

#### তাঁদের দলিল :

١. عَوْلٌ شَارِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى قَالَ مَنْ شَرِب بِسُغْبَةٍ خَيْرٍ فَاجْلِدُوهُ فَعَانِيّنَ (طَحَادِق جـ٢ صـ٧٧)
 ٢. عَسَلُ شَارِعٍ، عَنِ الْحَسَنَ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى طَرْبَ فِي الْخَشْرِ فَعَانِينَ (عَبْدُ الرَّزَاق بِحَوَالَة تَكْمَلُة ج٢ ص-٤٩)
 ٣. عَسْلُ شَارِعٍ، عَنِ الْحَسَنَ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْحَسْرِ فَي الْخَشْرِ فَعَانِينَ (عَبْدُ الرَّزَاق بِحَوَالَة تَكْمَلُة ج٢ ص-٤٩)

". عَمَلُ شَارِعَ عَنْ أَنَسِ (رَض) أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسِ (رَض) أَنَّ النَّبِيِّ أَنْ عَنْ أَنَسِ (مُسَلَمٌ) ﴿ وَهَالَمُ عَنْ أَنَسِ (رَضَا) أَنَّ النَّبِيِّ أَنْ عَنْ أَنَسِ (مُسَلَمٌ) मृष्টि ভाल वो চাবुक এकव करत यिन চल्लिभवात आघाত कता श्रा তाश्टल जयभारे जा आभिष्ठि आघार्टित सार्त्य शिक्ष हरा । व धतत्तत आसारा जतन दावशास्त्र तासराह ।

٤. إجْمَاعُ صَحَابَةِ ثَبَتَ يَحَدِيْثِ السَّانِبِ بْنِ يَزِيْدَ (بُخَارِيْ مِشْكُوةٌ جا٢ صه ٣١) وَيَأَحَادِيْثُ انْزُيْ اَنَّ عُمَرَ إِسْتَشَارَ فِيْدِ الصَّحَابَةَ قَالَ الْأَمْرُ الِيُ ثَمَانِيْنَ جَلَّدَةً وَكَانَ ذَٰلِكَ بِمَحْفَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَصَارَ وَ عَالَ الْعَالَمُ وَمِعْ مَا إِنَّ إِنَّ لِلْعَالِمِ الصَّحَابَةَ قَالَ الْأَمْرُ اللِي ثَمَانِيْنَ جَلَّدَةً وَكَانَ ذَٰلِكَ بِمَحْفَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَصَارَ

ভিন্ন শিক্ত অপরাপর রেওয়ায়েতগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করার ছারা বুর্থা যায় যে, নবী করীম প্রথামিক যুগে মদ্যপায়ীদের জন্য কোনো শান্তি নির্দিষ্ট করেননি। তখন কেউ মদ পানের অপরাধে ধৃত হলে তাকে জুতা, লাঠি, গাছের ভাল ইত্যাদি দিয়ে অনির্দিষ্টভাবে মারা হতো। তারপর নবী করীম ক্রে এব শেষ যুগে আশিটি চাবুক মারা হতো। কখনো দৃটি জুতা বা দুটি ভাল একত্র করে চল্লিশবার মারা হতো এত আশিটি হয়ে ছে। কিন্তু নবী করীম ক্রি এন শেষ যুগে আশিটি চাবুক মারা সম্পর্কে অনেক সাহাবী অনবগত ছিলেন। তাই হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত ওমর (রা.) এর খেলাফতের শুরুলগ্নেও চল্লিশটি চাবুক মারা হতো। কিন্তু দ্বিতীয় খলিফা হয়রত ওমর (রা.) যখন দেখলেন এ শান্তির দ্বারা মানুষ এ অপরাধ থেকে বিরত থাকছে না, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে প্রামর্শ করে মদ্যপায়ীর শান্তি আশিটি চাবুক নির্ধারণ করেন।

وَعَوضَ السَّائِيبِ بْنِ يَزِيْدَ (رض) قَالَ كَانَ يُوْنِي بِالشَّارِبِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَّ وَامْرَةٍ آبِیْ بَکْرِ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةٍ عُمَرَ فَنَقُومُ عَلَيْهِ بِاَيْدِيْنَا وَنِعَالِنَا وَارْدِينَنَا حَتَّىٰ كَانَ الْخِرُ الْمُرةِ عُمَرَ فَجَلَدَ ارْبُعِيْنَ حَتَّىٰ إِذَا عَتَوا وَفَسَقُواْ جَلَدَ ثَمَانِيْنَ . (رَواهُ الْبُحُارِيُّ)

## षिठीय अनुत्रक्र : विकीय अनुत्रक्र

৩৪৫৩. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
নবী করীম করে বলেছেন, যে ব্যক্তি মদ পান করে
তাকে চাবুক মার। [এভাবে] যদি সে চতুর্থবারও মদ
পানের পুনরাবৃত্তি করে তাহলে তাকে হত্যা করে ফেল।
রাবী বলেন, এরপর এক সময়় এমন এক ব্যক্তিকে নবী
করীম এত এর নিকট উপস্থিত করা হলো যে,
চতুর্থবার মদ পান করেছে। তখন নবী করীম

وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاوَدَ عَنْ قَبِيْصَةَ بَنِ ذُويَبٍ وَفِيْ اُخْرَى لَسَهُ جَا وَلِيلَنَّسَانِيّ وَابَّنِ مَاجَةَ وَالنَّدَا وِمِيّ عَنْ نَفَر مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ هِنُهُ النُّ عُمَرَ وَمُعَا وِيَةٌ وَاَبُوْ هُرَيْرَةً وَالشَّرِيْدُ النِي قَوْلِهِ فَاقْتُلُوهُ. আর আবৃ দাউদ এ হাদীসটি কাবীসা ইবনে যুওয়ায়বথেকে রেওয়ায়েত করেছেন। এছাড়া তিরমিয়ী ও আবৃ দাউদের অন্য রেওয়ায়েতে এবং নাসায়ী, ইবনে মাজাহ এবং দারেমীর রেওয়ায়েতে রাসুলুরাহ — এর একদল সাহাবী থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন হযরত ইবনে ওমর (রা), হযরত মুয়াবিয়া (রা.), হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) ও হয়রত শারীদ (রা.) এ হাদীস

### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

তাকে কতল করে দিতে বলেছেন। কিছু নবী করীম === এর সময় একবার এমন এক মদ্যপায়ীকে উপস্থিত করা হয়েছিল যে চতুর্থবার মদপান করেছে। কিছু নবী করীম === এর সময় একবার এমন এক মদ্যপায়ীকে উপস্থিত করা হয়েছিল যে চতুর্থবার মদপান করেছে। কিন্তু নবী করীম ==== তাকে হত্যা করেননি। তাই এ হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

- ১ তাকে অনেক কঠোরভাবে শাস্তি দাও এবং বেশি পরিমাণে মারপিট কর।
- ২, কতল করার হুকুমকে নবী করীম 🚟 নিজ আমলের দ্বারা রহিত করে দিয়েছেন।
- ৩. অথবা, এ হাদীসটি كَيْجِلُّ دَمُ الْسِرِيْ مُسْلِمِ الَّا بِإِحْدُى تَلَٰتُ ছারা রহিত হয়ে গেছে। এটা রহিত হওয়ার উপর সকল ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন।
- ৪. নবী করীম 🚐 তা আইন হিসেবে বলেননি; বরং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সতর্ক করার জন্য বলেছিলেন।

وَعَنْ الْآزْهَرِ (رض) قَالُ كَانِّى اَنْظُرُ اللَّهِ عَنْ الْآزْهَرِ (رض) قَالُ كَانِّى اَنْظُرُ اللَّهِ عَنْ اَلْآزُهَرِ الْرَهُ اللَّهِ عَنْ الْآزُهَرِ الْآلُهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْآلَا اللَّهِ عَنْ الْآلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ ضَرَبَهُ اللَّهُ مَنْ ضَرَبَهُ اللَّهُ عَنْ ضَرَبَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ضَرَبَهُ اللَّهُ عَنْ ضَرَبَهُ اللَّهُ عَنْ ضَرَبَهُ اللَّهُ عَنْ صَرَبَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ صَرَبَهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَعَنْ فَنْ آَيَى يَرَجُلُ فَدْ أَرضَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

৩৪৫৫. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একবার] এমন এক লোককে রাসূলুল্লাহ — এর নিকট আনা হলো যে মদ পান করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ — বললেন, তোমরা একে প্রহার কর। সূতরাং আমাদের কেউ হাত দ্বারা কেট দানর দ্বারা কেউ জুতার দ্বারা তাকে আঘাত করল। এরপর তিনি বললেন, এ কর্মের জন্য তোমরা তাকে নিদা ও ভর্ৎসনা কর। সূতরাং লোকেরা তার মুখোমুখি

 হয়ে তিরস্কার করতে করতে বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় করনি। তুমি আল্লাহর আজাবকে ভয় করনি। তুমি (এমতাবস্থায়) রাসূলুল্লাহ — এর সামনে আসতে লজ্জাবোধ করনি। অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ তোমাকে হেয় ও লাঞ্ছিত করুক। (একথা ওনে) রাসূলুল্লাহ — বললেন, এরূপ কথা বলোনা। এরূপ বলে তার উপর শয়তানকে সাহায্য করোনা; বরং তোমরা এভাবে বলো— হে আল্লাহ! তাকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তার প্রতি অনুথহ কর। — (আবু দাউদ)

وَعَرِيْكِ ابْنِ عَبَّاشِ (رض) قَالَ شَرِبَ رَجُلُ فَسَكَرَ فَلَ قِي الْفَحِ رَجُلُ فَسَكَرَ فَلَ قِي يَعِبُلُ فِي الْفَحِ قَانُ طُلُتَ يَهِ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيَّ فَلَمَّا حَاذَى دَارَالْعَبَاسُ إِنْ فَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَاسِ فَالْتَزَمَهُ فَنُكُورَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَصَحِكَ فَالْتَزَمَهُ فَنُكُورَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِ عَلَيْ فَصَحِكَ وَقَالُ افَعَلَهَا وَلَمْ يَسَافُونَ فِيهِ بِسَفَى اللهُ وَقَالُ افَعَلَهَا وَلَمْ يَسَافُونُ فِيهِ بِسَفَى الْرَوْهُ أَبُو دُاوُدَ)

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدْيْث [হাদীসের ব্যাখ্যা]: নবী করীম ঐ লোকটির উপর 'হন্দ' প্রয়োগ করার হকুম দেননি। কারণ মদ পান করা তার বীকারোক্তি অথবা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। তথু তার রান্তার মাঝে মাতলামী অবস্থায় পাওয়া মদ্যপান প্রমাণিত হওয়ার জ ন্যু যথেষ্ট নয়।

## ं श्री अनुत्त्वन : विकित्ती अनुत्त्वन

عُوْلِاتِ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدِ النَّخْعِيِّ قَالُسَمِعُتَ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبِ يَقُولُ مَا كُنْتَ لِاُقِيْمَ عَلَى اَحَدٍ حَدًّا فَبَهُوتَ فَاجِدُ فِيْ نَفْسِىْ مِنْهُ شَيْنًا إلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَّيْتُهُ وَذَٰلِكَ أَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى لَمْ يَسُنَّهُ. (مُتَّفَقُ عَلَيْدِ) ৩৪৫৭. অনুবাদ: হযরত উমায়র ইবনে সাঈদ নাবয়ী
(র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী
ইবনে আবী তালিব (রা.) থেকে শুনেছি। তিনি বলতেন,
কারো উপর আমি 'হন্দ' প্রয়োগ করলে তাতে যদি সে
মারা যায় তাহলে আমি এজন্য অনুতপ্ত বা দুর্গিত হবো
না। কিন্তু মদ্যপায়ীর অবস্থা ভিন্ন। যদি সে মারা যায়
তাহলে আমি তার দিয়ত [জরিমানা] আদায় করব। আর
এর কারণ হলো রাস্লুক্লাহ ্র এর 'হন্দ' নির্ধারণ
করেননি। বিখারী ও মসলিমা

وَعَرْ هُنِ قَرْدِ بُنِ زَيْدِ الدَّبْلَمِيِّ قَالَ إِنَّ عُمَرَ الشَّبْلَمِيِّ قَالَ إِنَّ عُمَرَ الشَّبْلَمِيِّ قَالَ لَهُ عَلِيًّ عُمَرَ الشَّعْدِ فَقَالَ لَهُ عَلِيًّ الْوُي الشَّفِلَةُ قَالَتُهُ الْفَا الْمُنْ مَا نِيْنَ جَلْدَةً قَالَتُهُ إِذَا شَرِب سَكَرَ وَإِذَا سَكَرَ هَنْ يَ وَإِذَا هَنْ يُعَرِب سَكَرَ هَنْ يَ وَإِذَا هَنْ يُعَرِب سَكَرَ هَنْ يَ وَإِذَا هَنْ يُعَرِب سَكَرَ هَنْ يَ وَإِذَا هَنْ يَعْمُ لِمُعْمَد فَي عَلَيْ الْمُخْمُونِي عَلَيْك الْمُعَمِّر فَي عَلَيْ الْمُخْمُودِي مُنْ الْمُؤْلِقُون اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى وَالْمَالِكُ الْمُعْمَدِ وَالْمَالُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ السَّلَامِيقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ السَّلَامِيقِ السَّلَم اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الللَّهُ الْمُعْمِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِّيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِّيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْم

৩৪৫৮. অনুবাদ: হযরত ছাওর ইবনে যায়েদ দায়লামী
(র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.)
মদ্যপায়ীর শান্তির ব্যাপারে সাহাবীদের নিকট পরামর্শ
চাইলেন। তথন হযরত আলী (রা.) বললেন, আমি মনে
করি তাকে আশি দোর্রা লাগানো হোক। কেননা যথন
সে মদ পান করে তথন সে মাতাল হয়ে পড়ে। আর
মাতাল হলে আবোল-তাবোল বকাবকি করে। আর
যথন আবোল-তাবোল বকে, তথন সে মিথ্যা অপবাদও
রটায়। তথন হযরত ওমর (রা.) মদ্যপায়ীকে আশি
দোররা মারার হকুম দিলেন। — মালেক।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرُّ [रामिসের ব্যাখ্যা]: হথরত আলী (রা.) ভাঁর মভামতের পক্ষে যুক্তিবহ দলিল পেশ করে বলেছেন, মদ্যপায়ীর আঁকল-বৃদ্ধি বিনষ্ট হয়ে যায়। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সে আবোল-ভাবোল বকাবকি করতে থাকে। অহেতৃক কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দেয়। যেমন কোনো পবিত্র নারীর উপর জেনার তোহমত দিয়ে দিল ইত্যাদি। জেনার তোহমত দেওয়ার শাস্তি যেহেতৃ আশি দোররা তাই ভার গৈর কিয়াস করে মদ্যপায়ীর শাস্তিও সর্বোচ্চ আশি দোররা হতে পারে। তখন হযরত ইবনে ওমর (রা.) হযরত আলী (রা.) -এর এ মতকে গ্রহণ করেন এবং মদ্যপায়ীর শাস্তি আশি দোর্রা নির্ধারণ করেন। এর উপর সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের والشَّمَاعُ الْمِثْمَاعُ সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের والْمُعَمَّاعِ) সংঘটিত হয়।

এর পূর্বের হাদীদে উল্লেখ আছে হয়রত আলী (রা.) বলেছেন- ﴿ اللهُ ال

হযরত আলী (রা.) এ কথা নিছক সতর্কতামূলকভাবে বলেছেন। কেননা তাঁর নিজের মতামতই তার প্রমাণ।

## بَابُ مَا لاَ يدُعْني عَلَى الْمَحْدُودِ

পরিচ্ছেদ : সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য বদদোয়া না করা

## थश्य अनुल्हन : اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

عَرْفَ اللّهِ عُمَر بُنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَجُلاً اِسْمُهُ عَبْدُ اللّهِ يُلَقَّبُ حِمَارًا كَانَ يَضْعَكُ النّبِيِّ عَلَى وَكَانَ النّبِيُ عَلَى قَدْ عَكَانَ النّبِيُ عَلَى قَدْ عَكَانَ النّبِي عَلَى قَدْ عَكَانَ النّبِي عَلَى الشّريهِ فَكَانَ النّبي عَلَى الْقَوْمِ اللّهُمَّ الْعَنْهُ مَا اكْثَر بِهِ فَقَالَ النّبِي عَلَى الْقَوْمِ اللّهُمَّ الْعَنْهُ مَا اكْثَر بِهِ فَقَالَ النّبِي عَلَى اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ انّهُ بُحِبَّ اللّه وَرَسُولُهُ وَرَاهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ

৩৪৫৯. অনুবাদ: হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তির নাম ছিল আব্দুল্লাহ কিন্তু তাকে ﴿
[গাধা] উপাধি দেওয়া হয়েছিল। সে বিবাকার মতো কথাবার্তা বলে] নবী করীম করে তার উপর একবার হন্দ 'প্রয়োগ করেছিলেন। এরপর আবার একদিন তাকে নবী করীম করেছিলেন। এরপর আবার একদিন তাকে নবী করীম করেছিলেন। এরপর আবার হলো। নবী করীম হলো। কবী করীম করলেন তখন তাকে চাবুক মারা হলো। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! তার উপর তোমার লা নত। কতবারই না তাকে এ অপরাধে আনা হলো। তখন নবী করীম বললেন, তার উপর লা নত করো না। আল্লাহর শপথ! আমি তার সম্বন্ধে জানি যে, সে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসে। –বিখারী

وَعَنْ النَّهِ الْمَالُونَةَ (رض) قَالَ الْتِي الْمَرْدَةَ (رض) قَالَ الْتِي النَّبِينُ النَّبِينُ النَّبِينُ النَّبِينُ النَّسَارِ النَّسَرِ الْمَعْلِهِ وَالنَّسَارِ اللَّهُ عَالَ الْمَعْرَفَ قَالَ اللَّهُ قَالَ لاَ تَقُولُوا اللَّهُ قَالَ لاَ تَقُولُوا اللَّهُ قَالَ لاَ تَقُولُوا اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِمُ اللْمُلْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلَ

৩৪৬০. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন] এমন এক ব্যক্তিকে নবী করীম

-এর নিকট আনা হলো যে মদ পান করেছিল। নবী করীম

বললেন, তোমরা তাকে মারপিট কর। রাবী বলেন, তখন আমাদের মাঝে কেউ হাত দ্বারা কেউ জুতার দ্বারা আবার কেউ বা কাপড়
[পেঁচিয়ে লাঠির মতো বানিয়ে তা] দ্বারা মারপিট করল। আতঃপর লোকটি যখন ফিরে গেল তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্জ্বিত করুক। [একথা শুনে] নবী করীম

বললেন, এরূপ বলো না। তার উপর

শয়তানকে সাহায্য করো না। -[বুখারী]

## षिठीয় अनुत्वरूप : اَلْفُصَّلُ الثَّانِيُ

مَّى هُرُبُرةً (رضه) قَالَ حَاءَ الاسلَمِيُّ إِلَى نَبِسَّى اللَّهِ ﷺ فَسُسِهِ دَعَلَىٰ نَفْسه أنَّه أصَابَ إِمرأة حَرامًا أربعَ مَرّاتٍ كُلّ ذٰلِكَ يُعْرَضُ عَنْهُ فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ ٱنْكَتْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ حَتَّى غَابَ ذَٰلِكَ مِنْكَ فِي ذُلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا يَغَيْثُ الْمُرْوَدُ فِي الْمِكْحَلَةِ وَالرَّشَاءِ فِي الْبِئرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تَدْرَى مَا الزِّنَا قَالَ نَعَمْ ٱتَيِتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّرِجُلُ مِنْ اَهْلِهِ حَلالاً ا تُرِيْدُ بِهُ ذَا الْسَقَوْلِ قَسَالُ أُرِيْدُ أَنْ " تُطَهَّرُنيْ فَأَمَرُ بِهِ فَرُجَمِ فَسَمَع نَبِيُّ اللَّهِ لصَاحِبِهُ أَنْظُرُ اللِّي هٰذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَارِ شَائِلَ بِرِجْلِهِ فَقَالَ آيِنْ فُكُانُ وَفَكَانُ فَقَالاَ نَحْنُ ذَان يَا رَسُوْلُ اَللَّهُ فَقَالاً أنتَّزلًا فَكُلاً مِنْ جِيْفَة هٰذَا الْحمَار فَقَالاً يَا نَبِيَّ اللُّهِ عَنْ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هٰذَا .

৩৪৬১. অনুবাদ: হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মায়েয় আসলামী (রা.) নবী করীম === -এর নিকট স্বীকার করল যে, সে এক মহিলার সাথে হারাম কাজ করেছে। সে একথাটি চারবার স্বীকার করল। নবী করীম 🚐 প্রত্যেকবারই তার দিক হতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর পঞ্চমবার তার দিকে ফিরে বললেন, তুমি কি ঐ মহিলার সাথে সহবাস করেছ? সে বলল, হাঁ। নবী করীম = বললেন, আচ্ছা! তোমার পুরুষাঙ্গ তার লজ্জাস্থানের মধ্যে প্রবেশ করে অদশ্য হয়ে গিয়েছিলং সে বলল, হাা। তিনি বললেন, [কি এমনভাবে] যেমনভাবে সুরুমা শালাকা সুরুমাদানির মধ্যে এবং রূপি कुरु मर्था अपृशा रु या या । तम वनन, जी या। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কি জান জেনা কাকে বলে? সে বলল, হাাঁ জানি। আমি তার সাথে হারামভাবে এমন কাজ করেছি যা কোনো মান্য তার স্ত্রীর সাথে হালালভাবে করে। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন এ সমস্ত কথার দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কি? সে বলল, আমি চাই আপনি আমাকে পবিত্র করে দেন। সতরাং নবী করীম = তাকে রজম করার হুকুম দিলেন। ফলে তাকে রজম করা হলো। অতঃপর নবী করীম তার সাহাবীদের থেকে দুই ব্যক্তিকে বলতে ওনলেন, তাদের মধ্যে একজন তার সঙ্গীকে বলছে এই লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর। আল্লাহ তা'আলা য়ার দোষ গোপন করেছিলেন। কিন্তু তার নফস তাকে ছাডল না। অর্থাৎ সে আবেগের বশে স্বীকার করল। এমনকি তাকে পাথর নিক্ষেপ করে কতল করা হলো যেভাবে কুকুরকে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। তাদের উভয়ের কথা তনে নবী করীম = নীরব থাকলেন। তারপর কিছুক্ষণ পথ চললেন। অবশেষে এমন একটি মত গাধার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন যার পা ফুলে উপরের দিকে উঠে রয়েছে। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন অমুক অমুক! [ঐ দুই ব্যক্তি] কোথায়? তারা আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই তো আমরা। তখন তিনি বললেন, তোমরা দুজন নামো এবং এই মত গাধাটির গোশ্ত খাও। তারা দুজন আরজ করল, হৈ আল্লাহর নবী! কে এই মৃত গাধার গোশ্ত খায়?

قَالَ فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ اَخِيْكُمَا اٰنِفًا اَشَدُّ مِنْ اَكْلِ مِنْهُ وَالَّذِيْ نَفْسِى بِيهِ اِنَّهُ الْانَلَفِيْ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيْهَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُد)

এবার নবী করীম কলেন, তোমরা একটু আপে
তোমাদের ভাইয়ের যে আবরূর ইজ্জত নষ্ট করেছ তা এই
মৃত গাধার গোশ্ত খাওয়ার চেয়েও জঘন্য। সে সস্তার
কসম! যার হাতে আমার জীবন। নিঃসন্দেহে সে [মায়েয
(রা.)] এখন জান্নাতের নহরসমূহে ডুব দিয়ে বেড়াছে।
—[আবু দাউদ]

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى مُنْ اَسَابِتِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَنْ اَصَابُ ذَنْبًا أَقِيْمَ عَلَيْهُ حَدُّ ذَٰلِكَ الذَّنْبِ فَهُو كَفَّارَتُهُ. (رَوَاهُ فَيْ شَرْحُ السُّنَةُ)

৩৪৬২. অনুবাদ: হযরত খুযায়মা ইবনে ছাবেত (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুরাহ 

ব্রুক্তি কোনো অপরাধ করে এবং তার উপর ঐ
অপরাধের 'হদ্দ' প্রয়োগ করা হয়, তখন উক্ত 'হদ্দ'ই
তার অপরাধের কাফ্ফারা হয়ে যায়। −[শরহে সুন্লাহ]

وَعَرْ النَّنِيِّ عَلِيٍ (رض) عَنِ النَّنِيِ عَلَى قَالَ مَنْ اَصَابَ حَدًّا فَعَ جَمَلَ عُ فَوْرَ تَدُ فِي الكُّنْ اَ فَاللَّهُ اَعْدُهُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ الْعُفُوبَةَ فِي الْأَخِرةِ وَمَنْ اَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ اَكْرُمُ مِنْ اَنْ يَعُوْدَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ اَكْرُمُ مِنْ اَنْ يَعُوْدَ فَسَتَرَهُ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَفَا عَنْهُ وَاللَّهُ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُودَ مَا عَنْهُ وَاللَّهُ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُودَ مَا عَنْهُ وَرَواهُ التّسَرْمِذِي وَابْنُ مَا جَدَيْثُ عَرِيْكُ اللَّهُ الْعَدِيثُ عَرِيْكُ اللَّهُ الْعَدِيثُ عَرِيْكُ اللَّهُ عَرْبُكُ عَرِيْكُ اللَّهُ الْعَدِيثُ عَرِيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَدِيثُ عَرِيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَدِيثُ عَرِيْكُ اللَّهُ الْعَدِيثُ عَرِيْكُ اللَّهُ الْعَدِيثُ عَرِيْكُ اللَّهُ الْعَدِيثُ عَرِيْكُ الْعَدُوبُ اللَّهُ الْعَدِيثُ عَرِيْكُ اللَّهُ الْعَدِيثُ عَرِيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَدِيثُ عَرِيْكُ عَرِيْكُ اللَّهُ الْعَدِيثُ عَرَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلْمُ الْعَرْدُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالُهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَمُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَمُ الْعَلَيْدُ الْعُلِيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلَيْدُ الْعِلْمُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلَيْدُ الْعُلِيْدُ الْعَلَيْدُ الْعُلِيْدُ الْعُلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُونُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُوال

৩৪৬৩. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন।
নবী করীম বলেছেন, যে ব্যক্তি 'হদ্ব'-এর
উপযোগী হয়, [এমন কোনো অপরাধ করে যার সাজা
নির্ধারিত আছে] আর দুনিয়াতে তার উপর তা প্রয়োগ
করা হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার উপর
অধিক ন্যায়পরায়ণ। সূতরাং [আশা করা যায় যে] তাকে
পরকালে দ্বিতীয়বার শাস্তি দেবেন না। আর যে ব্যক্তি
কোনো অপরাধ করল আর আল্লাহ তা'আলা তার
অপরাধকে গোপন করে রেখেছেন এবং তাকে ক্ষমা
করে দিয়েছেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা অনেক দয়ালু।
সূতরাং [আশা করা যায় যে] পরকালে তাকে ঐ
অপরাধের জন্য আর শাস্তি দেবেন না, যা তিনি দুনিয়াতে
ক্ষমা করে দিয়েছেন। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ।
আর তিরমিযী এ হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।]

## بَابُ التَّعْزِيْرِ পরিছেদ : সত্ক্তামূলক শান্তিপ্রদান

প্রেকে নির্গত। আভিধানিক অর্থ– নিষেধ করা, বিরত রাখা, তিরন্ধার করা ও শান্তির মাধ্যমে সতর্ক করা। শারিয়তের পরিভাষায় সামাজিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্গলা রক্ষা বা কাউকে সতর্ক করার জন্য 'হন্দ'-এর চেয়ে লঘু যে কোনো ধরনের শান্তি দেওয়াকে "ভাখীর" বলা হয়।

े में अपि عَزْر में प्राप्त ति हा राया वर्ष हा यांत वर्ष हान वांधा श्रमान कता, धमिक प्रविशा। "تَعُزيْرُ"

আরঁ শরিয়তের পরিভাষায় تَعْزِيْرُ এমন শান্তিকে বলা হয়ে থাকে যা আদব এবং সায়েন্তা করার নিমিতে দেওয়া হয়ে থাকে এবং কোনো হদ্দের ন্তরে পর্যন্ত পৌছে না এবং এ تَعْزِيْر কুরআন, হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যেমন কুরআনে কারীমের মধ্যে আছে– فَاضْرِيُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنْكُمْ فَلاَ تَبْقُواْ عَلَيْهُنَّ صَبِّدٌ

এটা আদৰ শিক্ষা এবং সচ্চরিত্র গঠনের জন্য। হাদীস শরীফের মধ্যে রয়েছে - المناسبة এবং সচ্চরিত্র গঠনের জন্য। হাদীস শরীফের মধ্যে রয়েছে । المناسبة এবং সচ্চরিত্র গঠনের জন্য। হাদীস শরীফের মধ্যে রয়েছে । তাছাড়া এ ব্যাপারে আরো অন্তর রয়েছ । কিন্তু শরিরতের মধ্যে সম্পুল মুসলিমীনের রায়ের উপর কিন্তু শরিরতের মধ্যে মুসলমীনের রায়ের উপর নির্ভরশীল, তিনি যেভাবে যতটুকু উচিত মনে করেন তাই। কেননা مناسبة ইর্মাণ হচ্ছে সতর্ক, ধর্মকি প্রদান করা। আর এক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার থাকে। কাউকে গুধু লজ্জা দানই যথেষ্ট হয়ে যায়। আর কাউকে প্রাপ্ত মারলেই যথেষ্ট হয়ে যায়। কারো জন্য বন্দী করাই যথেষ্ট হয়ে যায়। কারো জন্য বন্দী করাই যথেষ্ট হয়ে যায়। কারে জন্য বন্দী করাই যথেষ্ট হয়ে বায়। কারে জন্য বন্দী করাই ব্যেষ্ট করে উর্প্তর ভিত্তি করে কর্ম্বর্ত্ত্ব এর জন্য কোনো সীমা নির্ধান্ত করা হয়নি।

এখন আলোচ্য বিষয় হলো যে, تَـعُــزِيـُر প্রয়োজনীয় কিনা? তা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে প্রয়োজনীয় নয়। ইমামূল মুসলিমীন ইচ্ছা হলে করবেন। না হলেঁ নয়।

হুমাম আহমদ (র.)-এর মতে يَعْزِيرُ ওয়াজিব। ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে এর মধ্যে কিছু বিশ্লেষণ রয়েছে। যদি কোনো অপরাধের উপর শরিয়তে يَعْزِيرُ বিদ্যমান থাকে, তবে এ ধরনের অপরাধের উপর بَعْزِيرُ হ্রাজিব হবে। আর যদি শরিয়তের দলিলে, কুরআন হানীস ইত্যাদিতে কোনো يَعْزِيرُ বিদ্যমান না থাকে তবে ইমামের রায়ের উপর নির্ভরশীল হবে। যদি ইমামূল মুসলিমীন মনে করেন যে, يَعْزِيرُ ব্যতীত অপরাধ থেকে বিরত হয়ে যাবে, তাহলে تَعْزِيرُ তয়াজিব নয়। যদি মনে করে ত্রাতীত অপরাধ থেকে বিরত হয়ে যাবে, তাহলে تَعْزِيرُ ব্যতীত অপরাধ থেকে বিরত হয়ে হয়ে হবে।

দিলল : ইমার্ম শাক্ষেরী (র.)-এর দলিল একটি প্রসিদ্ধ হাদীস- أَنَّ رَضَّ أَمْرُ أَنَّ أَطْمَاهُ وَالْكَبَى عَنْ فَغَالُ انَّى أَصَبْتُ مِنْ أَمْرُ أَنْ أَطْمَاهُ ضَاهُ مَا وَهُوهُ مَا هُمَاهُ مَا هُوزُو ٱنْ أَطْمَاهُ অর্থাৎ 'এক ব্যক্তি নবী করীম — এর নিকটি আসনেন অতঃপর বললেন নিক্রমই আমি একজন মহিলার সাথে সঙ্গম ব্যক্তীত বাকি সবকিছু করে ফেলেছি।' তখন নবী করীম — তার উপর কোনো مُعْرِيْر করেনি।

এমনিভাবে অন্য হাদীসে রয়েছে যে, নবীজী عن আনসারদের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন- أُوانَبَكُواْ مِنْ مُحْسِنَهُمْ وَتَجَاوَرُواْ وَهُ عَنْ مُسِمِّنَهُمْ وَالْحَبَالَةُ عَنْ مُسِمِّنَهُمْ وَهُ هُاللهِ مَاللهُ عَنْ مُسِمِّنَهُمْ وَهُ هُاللهُ مَاللهُ عَنْ مُسِمِّنَهُمْ وَهُ هُاللهُ مَاللهُ عَنْ مُسَمِّنَهُمْ وَهُ وَهُ مُلِهُ مُلِعُهُمُ وَمُلْعُلُهُمُ مُلِعُهُمُ وَمُؤْمِنَا لَا مُعْلِمُ مُلِعِيْمُ مُلِعِيْمُ مُلْعُلُمُ وَمُؤْمِنِهُمُ مُلْعُلُمُ مُلِعِيْمُ مُلْعُلُمُ مُلِعِيْمُ مُلْعُلُمُ مُلِعِيْمُ مُلْعُلُمُ مُلْعُلُمُ مُلِعِيْمُ مُلْعُلُمُ مُلْعُلُمُ مُلْعُلُمُ مُلِعِيْمُ مُلْعُلُمُ مُلْعُلُمُ مُلْعُلُمُ مُلْعُلِمُ مُلْعُلُمُ مُلْعُلُمُ مُلْعُلُمُ مُلْعُلُمُ مُلْعُلُمُ مُلِعِيْمُ مُلْعُلُمُ مُلِعِيْمُ مُلْعُلُمُ مُلِعِيْمُ مُلْعُلُمُ مُلْعُلُمُ مُلْعُلُمُ مُلْعُلُمُ مُلْعُلُمُ مُلِعِيْمُ مُلْعُلُمُ مُلْعُلُمُ مُلِعِيْمُ مُلْعُمُ مُلِعِيْمُ وَاللَّهُ مُلْعُلُمُ مُلِعِلًا مُلْعُلُمُ مُلْعُلُمُ مُلِعِلًا مُلْعُلُمُ مُلْعُلُمُ مُلِعِيْمُ مُلِعِيْمُ مُلِعِلًا مُلْعُلُمُ مُلِعِيْمُ مُلْعُلُمُ مُلْعُلُمُ مُلِعِلًا مُلْعُلُمُ مُلِعِيْمُ مُلِعِيْمُ مُلِعِيْمُ وَلِمُ مُلْعُلُمُ مُنْهُمُ مُلْعُلُمُ مُلْعُلُمُ مُلْعُلِمٌ مُلْعُلِمُ مُلِعِمُ مُلِعِمُ مُلِعِمُ مُلْعُلِمُ مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلِعِلًا مُعْلِمِ مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُلِعِلًا مُلْعِلًا مُلِعِلًا مُعْلِمُ مُلِعِلًا مُلْعِلًا مُلْعِلًا مُعْلِمُ مُلِعِمُ مُلِعِمُ مُعِلِمُ مُلْعِلًا مُعْلِمِ مُلْعِلًا مُعْلِمِ مُلْعِلًا مُعْلِمُ مُلِعِمُ مُلِعِمُ مُلِعِمُ مُلِعِلًا مُعِلِمُ مُلْعِلًا مُعِلِمُ مُلِعِلً

তাই এখানে নবীজী على আনসারদের অণ্ডভ কাজকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন تَعْزِيرُ -এর নির্দেশ দেননি। বিধায় বুঝা গেল যে, تَعْزِيرُ আবশ্যকীয় নম্ন; বরং يُعْزِيرُ না করা উত্তম। ইমাম আহমদ (র.) কিয়াস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন যে, تَعْزِيرُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সতর্ক বা ধর্মিক এবং মানুষদেরকে অণ্ডভ কার্যকলাপ থেকে বারণ করা। যদি ক্রন্দ্রন্দ্রকে ক্রাজব না করা যায়, তাহলে মূল উদ্দেশ্য বিলীন হয়ে যাবে।

ইমাম আঁবৃ হানীফা (র.) বলেন, যখন শরিয়ত عُمَّرِيرُ -এর ব্যাপারে কোনো সীমা নির্ধারণ করেনি, তাহলে তা ইমামের মতের উপর নির্ভরশীল থাকবে এবং যার মধ্যে শরিয়ত সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে এর উপর আমল ওয়াজিব নতৃবা উদ্দেশ্য বিলীন হয়ে যাবে। জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) যে হাদীস দারা দলিল পেশ করেছেন তার জবাব হচ্ছে যে, এ হাদীস আমাদের বিরোধী নয়। কেননা ঐ ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়ে এশেছিল। বিধায় সে تَعْزِيْرِ ব্যতীত তার অন্তভ কাজ পরিত্যাগকারী ছিল এজন্য عُرْفِر এর প্রয়োজন ছিল না।

আর ইমাম আহমদ (র.) যা বলেছেন যে, تَمْزِيْر ব্যতীত উদ্দেশ্য বিলীন হয়ে যাবে। আর জবাবে আমরা বলি যে, কেবলমাত্র ওয়াজ ও উপদেশের মাধ্যমেও ধমকি বা সতর্কতা অর্জন হয়ে যায়। তাই এ ভিত্তিতে تَمُوْرِيْرُ কেব থায় ন।

थिश जनुत्रहित : विश्य जनुत्रहित

عَرْ ثَنَّ اَبِي بُرْدَةَ بَنْ نَيَّارِ (رض) عَنِ النَّبِي عَنِ فَا لَا يُجْلَدُ فَنُّوقَ عَسَسَرِ جَلْدُاتِ اللَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. دَرُو اللَّهِ . (مُثَّفَّةُ وَ اللَّهِ . (مُثَّفَةً وَ اللَّهِ . (مُثَّفَةً وَ اللَّهِ . )

৩৪৬৪. অনুবাদ: হযরত আবু বুরদা ইবনে নিয়ার নবী করীম হা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তি ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধে দশ চাবুকের বেশি প্রয়োগ করা যাবে না।

—বিখারী ও মসলিম

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدَيْثِ [शमीरमत वाथा] : जाशीरतत नाका कि भित्रमाभ स्त এ वाग्रात है सामारमत भारत भारत सारह । (اَحْتَكُرُتُ الْاَكْتُ الْحُرَامِ فِي مُفْدَارِ النَّعْزِيْرُ ) (जि वित्त नाका कि भित्रमाभ स्तर ( व वाग्रभारत हैसामभरभत मठरफन ) : (कि वें कें केर्रों के वें केर्रों के वें केर्रों केर्रों

عَنْ اَبِيْ بُرِدْءَ بَنْ نَبَّارٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَالَ لا يَجْلَدُ فَرْقَ عَشَر جَلْدَاتِ الاَّ فِي حَدِّ مِنْ حَدُرُدُ اللَّهِ . (مَتَّغَنُّ عَلَيْهِ) عَنْ اَبِي بُرِدْهَ بَنْ اَبِي يَعْلَمُ وَرُقَرَ (رح) عَنْ اَبِي بَعْلَدُ وَيُوْرَ (رح) عَنْ اَبِي بَعْلَدُ وَيُوْرَ (رح) عَمْدُم اَبِي يُّرِمُنَ (فِي طَاعِ الرَّوَالِيَّةِ) أَبِنَ ابَى لَبِلَى وَرُفَرَ (رح) مَا लाग्रला ७ युकार्त (त्र.)- এत निकंछ मर्ताफ भेडाखति हात्क मात्रा यात् । এটा स्वत्र छ आली (त्रा.) (थरक७ विशं आएह। स्वाप्त क्षिणे आएह। स्वाप्त क्षिणे आप्त हात्म मात्र हात्म क्ष्या मात्र हात्म क्ष्या हु हिम्म आप्त हात्म कात्र हात्म कात्र हिम्म हिन्न हिम्म आप्त हिम्म हिम्म अर्था प्रता यात् यात् यात् वात्र हिम्म अर्था हिम्म हिम्म अर्था हिम्म हिम्म अर्था हिम्म हिम्म अर्था हिम्म अर्था हिम्म हिम्म हिम्म अर्था हिम्म हिम्म

. عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشْبِر (رض) قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ بَلَغَ حُدًّا فَى عَيْر حَدِّ فَهُوَ مِنَ الْعُعْتَدُيْنَ (بَيهُمَنَى)
 . عنِ النَّعْمَانِ بَن بَشْبِر (رض) قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ بَلَغَ حَدًّا فَى عَالَمَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَقْدَى الْمَعْدَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِل

৩. তা'যীরের মধ্যে দশটির অধিক চাবুক মারা অনেক সাহাবী থেকে প্রমাণিত আছে। উল্লিখিত হাদীসগুলোর দিকে লক্ষ্য করে ইমাম আবু ইউসৃষ্ট (র.) ও অন্যান্য ইমামগণ মনে করেন 'হদ্দ'সমূহের মাঝে স্বাধীন ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের 'হদ্দ' হলো আশি দোর্রা। সূতরাং তা'যীরের মাঝে কমপক্ষে পাঁচ দোর্রা কমিয়ে সর্বোচ্চ পিচান্তর দোর্রা নির্ধারণ করা যায়। আর ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) গোলামের "হদ্দে কযফ" ও হদ্দে খমর এর উপর কিয়াস করেছেন। কেননা গোলামের "হদ্দে কযফ" ও ইদ্দে কযফ" ও 'হদ্দে কয়েই মাঝে চল্লিশ থেকে কমিয়ে সর্বোচ্চ উনচল্লিশ নির্ধারণ করা যায়।

টীকা : ১, কারো উপর জেনার মিথ্যা তোহমত দিলে তাকে আশি দোর্রা মারা হবে। শরিয়তের পরিভাষায় তাকে হন্দে কযফ বলা হয়।

## : [विताधीएत पनित्नत खवाव]] ٱلْجَوَابُ عَنْ دَلَيْلِ الْمُخَالفَيِّرَ

- سور أَمْ مُنْكَارٍ . وَإِنْ عَبَّاسٌ अत शमीरात मानम् २ १ وَالْمُ عَبَّاسٌ अत शमीरात मानम् २ १ مُرْدَةُ بُوْلُنَبَّارٍ . د
- ২. উক্ত হাদীস এমন বিষয়ের উপর প্রযোজ্য যা বিচারক বা হাকিম ব্যতীত অন্য লোকেরা তাদের অধীনস্থদেরকে সতর্ক করা ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োগ করবে।
- ৩. হযরত ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন, উক্ত হাদীসের মাঝে 'হন্দ' -এর اصطلاحي অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং وَمُونُو اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا الطَّالِمُونَ -क्षिम्य। । যেমন আরাহ তা'আলা বলেন وَمّن يَتَعَدُّ حُدُودَ اللّٰهِ فَالْوَلْيُكَ مُمُ الطَّالِمُونَ -क्षिम्य। । यसन आরाহ তা'আলা বলেন

## विधीय अनुत्रक : الفَصْلُ الثَّاني

عُرْوِ النَّبِيِّ أَبِي هُرِيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ فَالْاَبِيِّ فَالْاَبِيِّ الْوَجْمَ. (رَبُهُ أَنَّهُ ذَاؤُد)

৩৪৬৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) নবী করীম
থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন
তোমাদের কেউ মারধর করে, তখন অবশ্যই যেন
মুখমগুলে আঘাত না করে। – আবৃ দাউদ]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَدْتُ (হাদীসের ব্যাখ্যা) : যদি কারো উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হয় বা সর্তকতামূলক শান্তি দেওয়া হয়, কোনো অবহাতেই মুখমওলে আঘাত করা যাবে না। অনুরূপভাবে আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্ত্রী বা সন্তানসন্ততিদেরকে মারার সময়ও মুখমওলে আঘাত করা যাবে না।

وَعَرِيْكَ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ فَالْ إِذَا قَالَ السَّرَجُلُ لِيلرَّجُلِ بَايَهُوْدِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِيْنَ وَإِذَا قَالَ بِا مُخَنَّنُ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِيْنَ وَمَنْ وَقَعَ عَلَىٰ ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدَيْثُ عَرْبُبُ)

৩৪৬৬. অনুবাদ : হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) নবী
করীম 

(থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যদি
কোনো লোক কোনো [মুসলমান] লোককে বলে হে
ইছদি! তাহলে তাকে কুড়িটি চাবুক মার। আর যদি বলে
হে হিজড়া! তাহলে তাকেও বিশটি চাবুক মার। আর
যদি কেউ মাহরাম নারীর সাথে জেনায় লিপ্ত হয় তাহলে
তাকে কতল কর। ─[তিরমিযী। আর তিনি বলেছেন এ
হাদীসটি গরীব।]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা]: যদি কেউ কোনো মুসলমানের উপর জেনা ব্যতীত অন্য কোনো ক্রটিযুক অপবাদ আরোপ করে তাহলে তা'যীর করা ওয়াজিব। যেমন– হে ফাসেক! হে কাফের! হে খবীছ! হে মুনাফিক! হে ইহুদি! হে সমকামী! হে দাইয়ুছ! হে হিজড়া! ইত্যাদি শব্দ বলে সম্বোধন করা।

যদি কেউ কোনো মুসলমানকে হে গাধা! হে কুকুর! হে শুকর! হে বিড়াল! হে সাপ! হে বানর! ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে তাহলে আইখায়ে ছালাছার নিকট এটা তা'বীরের উপযোগী। কেননা এসব শব্দ সাধারণত গালিগালাজের জন্য প্রয়োগ করা হয়। কিছু আহনাফের জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার জন্য কোনো তা'বীর নেই। কেননা বাস্তবে সে কুকুর, শৃকর, গাধা ইত্যাদি নয়। সুতরাং এ ধরনের সম্বোধন দ্বারা তার জন্য কেটি সাবাস্ত হবে না।

হয়বত ইমাম আহমদ (র.) এর প্রকাশ্য তর্থের উপর আমল করেছেন। কিন্তু জমহর ওলামায়ে কেরামের নিকট জাহেরী অর্থ ইয়েরত ইমাম আহমদ (র.) এর প্রকাশ্য অর্থের উপর আমল করেছেন। কিন্তু জমহর ওলামায়ে কেরামের নিকট জাহেরী অর্থ উদ্দেশ্য নহঃ বরং ধমকি দেওয়া ও সতর্ক করা উদ্দেশ্য।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, যদি হালাল ও হালকা মনে করে কোনো মাহরাম নারীর সাথে জেনা করে তাহলে তাকে কতল করা হবে । অন্যথায় অন্য নারীর সাথে জেনা করলে যেই শান্তি মাহরাম নারীর সাথে জেনা করলেও সেই শান্তি। অর্থাৎ যদি জেনাকার বিবাহিত হয় তাহলে রজম করা হবে আর যদি অবিবাহিত হয় তাহলে দোর্রা লাগানো হবে।

وَعَرُوْكِ اللّهِ عَمَر (رض) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الرّهُ لَ قَدْ غَلَّ فِي عَلَى اللّهِ فَاحْرِقُواْ مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ. (رَوَاهُ التّيرُمِذِيُّ وَابُوْ دَاؤَدَ وَقَالَ التّيرُمِذِيُّ هُذَا حَدِيثُ غُرِيْبُ)

৩৪৬৭. অনুবাদ: হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে

যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যদি তোমরা কোনো
লোককে আল্লাহর পথে খেয়ানত করতে [গনিমতের
মাল আত্মসাৎ করতে] পাও তাহলে তার মাল ও আসবাব
পৃড়িয়ে ফেল এবং তাকে মারপিট কর। –[তিরমিযী ও
আবৃ দাউদ, আর তিরমিযী বলেছেন এ হাদীসটি গরীব]।

## সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

হৈ তার মাল ও আসবাব পুড়িয়ে ফেল। খেয়ানতকারীর মাল ও আসবাব পুড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাঁমের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, যদি কেউ গনিমতের মাল থেকে চুরি করে তাহলে শান্তি স্বরূপ তার মাল-আসবাব জ্বালিয়ে দেওয়ার জায়েজ হবে না। তারা বলেন, মাল-আসবাব জ্বালিয়ে দেওয়ার বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা মনসুখ করে দেওয়া হয়েছে।

ইমাম আহমদ (র.) এ হকুমের **জাহেরী অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন**, তার সমস্ত মাল-আসবাব জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। তবে তার সামানের মধ্যে যদি কুরআন শরীফ, যুদ্ধান্ত এবং জীব-জা<mark>নোয়ার থাকে তাহলে তা জ্বালানো হবে না।</mark> আর তা'যীর হিসেবে তাকে মারপিট করা হবে। কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে, গনিমতের মাল চুরি করলে তাকে হাত কাটার শান্তি দেওয়া যায় না।

## بَابُ بَيَانِ الْخَمَّرِ وَ وَعِيَّدِ شَارِبِهَا পরিচ্ছেদ : মদের বিবরণ ও মদ্যপায়ীর প্রতি ভীতি প্রদর্শন

মদ কাকে বলে : এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

: (भम'-এর সংজ্ঞায় ইমামগণের মতডেদ) إِخْتِكَانُ الْإَنْكَةِ الْكِرَامِ فِيْ تَعْرِيْفِ الْخَمْرِ

ইমাম মালেক, ইমাম শাকেয়ী, ইমাম আহমদ, مَدْمَبُ مَالِك وَالشَّافِعِيِّ وَاَضَّمَدُ وَمُحَمَّدٍ وَغَيْرِهُمْ يَعْنِيُّ الْجَمَّهُوْرَ ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রমুখ তথা ক্ষমন্তর ওলামায়ে কেরামের নিকট "খামর" মদ ঐ বস্তুকে বলা হয় যা পান করার দ্বারা নেশা এবং মাতলামি সৃষ্টি হয়। তা আঙ্গুরের রস হোক বা অন্য কোনো বস্তুর রস হোক এতে কোনো পার্থক্য নেই।

चें दें होने हैं के स्वाप आवृ इोनीका, है साम आवृ इंडेजुक ও आहेशारा नृशास्त्र नृतास्त्र निकि : كَمَذْهُبُ إَبِى صَنِيبُهُ وَالْبِي يُوسُفُ وَالْبَصَّةِ اللَّغَاتِ "बामत" सन व्यस्न आहुरतत तमरक वना दश या घन दश ववर रामा जृष्टि करत । विश्वक्ष كَوْل अनुशारी वृक्षन राक्ष्मा जृष्टि कर्जा मंदि सह

رَا ''খামর'' মদ-এর স্ট্রুম] : জমন্থর ওলামায়ে কেরামের মতে যে বস্তুর অধিক পরিমাণ পান করলে নেশা আনয়ন করে এবং মাতাল করে দেয় তা অল্প পরিমাণও হারাম। চাই যে কোনো ধরনের নেশা হোক।

রাসূলে কারীম 🚃 বলেছেন , যে বস্তু নেশা আনয়ন করে তা 'মদ'। আর সকল নেশা আনয়নকারী বস্তু হারাম।

-[মুসলিম, মিশকাত খণ্ড ২, পৃ. ৩১৭]

আহনান্দের নিকট এর মাঝে অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ হানাফীদের ফতোয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে জমহুর-এর 🗸 ্র-এর উপর।

كَمَا قِبْلَ اَنْتُى كَفِيْرٌ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ بِقَوْلِ الْجَمْهَوْرُ فِيْ حَقَّ الْحُرَمَةِ وَيِقَوْلِ ابَيْ حَنِيفَةَ فِيْ جَوَازِ بَيْعٍ غَبْرِ الْخُفْرِ وَعَمَ وُجُرُبُ الْحَدِّ مَنْهُ الاَّ اذَا اَسْكُرَ (تكملة جـ٣ صـ ٢٠٧)

অধিকাংশ হানাফীদের ফতোয়া যেহেতৃ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে জমহুর -এর উ্তর উপর সেহেঁতু এখানে হানাফীদের দলিল উল্লেখ করা হলো না।

যে জিনিসই নেশা সৃষ্টিকারী হয় তা হচ্ছে হারাম। কিন্তু যে মদের হারাম হওয়াটা অকাট্য দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে সে মদের অল্প অধিক সবই হারাম এবং যে এমন মদকে হালার মনে করবে সে কাচ্ছের হয়ে যাবে। এর মূল তত্ত্ব সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে।

আইমায়ে ছালাছার মতে প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুকে মদ বলা হয়ে থাকে। আর এর অল্প অধিক সব হারাম, এতে আঙ্গুরের রস থেকে হোক কিংবা খেজুর অথবা গম থেকে প্রস্তুত করা হোক— তাতে কোনো পার্থক্য নেই।

কিন্তু আহানাফ ও সৃফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে মদ বলা হয় বিশুদ্ধ তাজা আঙ্গুরের রসকে যখন তা উদ্বোলিত ও ক্ষীত হয়ে উপরে ফেনা বের করে দেবে।

এছাড়া যত নেশা সৃষ্টিকারী বন্ধু হবে তা মদ নয়। এর অল্প অধিক হারাম হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত নেশা সৃষ্টিকারী না হবে।
দিশিল : আইখায়ে ছালাছা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেরী, ইমাম আহমদ (র.) মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর
(রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। হাদীসটি হচ্ছে— وَمُوَّلُ مُسْاوِ প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী রু হছে মদ।
দ্বিতীয় দলিল হলো হযরত আবু হ্রায়রা (রা.)-এর হাদীস

দ্বিতীয় দলিল হলো হযরত আবু হ্রায়রা (রা.)-এর হাদীস

অর্থাৎ মদ এ দৃটি বৃক্ষ থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং ইদ্বিত করেছেন খেজুর গাছ্ এবং আঙ্গুরের গাছের দিকে। ন্সুনানে আরবা আ ও মুসলিম

এছাড়া আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাপক হওয়া উচিত। কেননা তা مُخَامَرُةُ الْمَعْلَى থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে আক্লকে ঢেকে নেওয়া। আর এ অর্থ সকল নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। বিধায় সকল নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুকে মদ বলা উচিত।

আহনাফ দলিল পেশ করে থাকেন আভিধানিকদের কথা থেকে। কারণ যে কোনো বন্তুর মূল তত্ত্ব অভিধানের মাধ্যমেই বুঝা যায়। আর সমস্ত আভিধানিকদের ঐকমত্য হলো যে, মদ একটি বিশেষ পানীয় বস্তুর নাম যা আঙ্গুর থেকে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এজন্য সাধারণ ব্যবহার-বিধিতে মদ বলার দারা ঐ বিশেষ পানীয় বন্ধু বুঝে আসে এবং অন্যান্য পানীয় বন্ধুর মধ্যে অন্য শব্দ প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন– নাক্বী, নাবীয, নেশা বলা হয়ে থাকে।

তাছাড়া হযরত সিদ্দীকে আকবর ও হযরত ওমর (রা.)-এর মাযহাবও হচ্ছে তাই।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, মদের হারাম হওয়া হলো অকাট্য ব্যাপার এবং অন্যান্য পানীয় বস্তুর হারাম হওয়াটা হচ্ছে, খেয়ালী, যৌক্তিক ব্যাপার।

অতএব মদের একটি বিশেষ মূল তত্ত্ব বা সংজ্ঞা থাকা উচিত। আর তা হচ্ছে আমরা ইতঃপূর্বে যা বলে এসেছি।

জবাব : আয়িত্মায়ে ছালাছা যে দুঠি হাদীস দ্বারা ইন্তিদলাল করেছিলেন তন্মধ্যে প্রথম হাদীসটির উপর হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র ) বিতর্কিত আলোচনা করেছেন।

আর দ্বিতীয় হাদীসের জবাব হচ্ছে যে, এ হাদীসের মধ্যে মদের সংজ্ঞা বা মূল তত্ত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং মদের হুকুম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। আর নবীর দায়িত্ব হচ্ছে এই। পক্ষান্তরে কোনো বন্ধুর সংজ্ঞা বা মূল তত্ত্ব বর্ণনা করা নর্যতের উদ্দা বিহ্তৃত। আর তারা অভিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে যে ইন্তিদলাল পেশ করেছেন যে তা হচ্ছে المُعَنَّمُ থেকে উদ্ঘাটিত এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো যে, তা مُخَامَرُةُ الْحَقَالُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّ

## री و الفَصل الآول : अथम अनुत्रक्र

عَرْ <u>٣٤٦٨</u> أَبِي هُريْرَةَ (رض) عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَالَدُ اللهِ عَنْ فَاللهِ عَنْ فَاللهِ عَنْ فَاللهِ عَنْ أَلْهُ فَرَا لَهُ عَمْرُ لَمِنْ هَا لَيْنِ الشَّجَرَ لَيْنِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِي عَلْمَا عَلَمْ اللّهِ عَلْمَا عَلَمْ الللّهِ عَلْمَ عَلَمْ اللّ

৩৪৬৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ তথেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, 
এ দুই প্রকারের বৃক্ষ থেকে মদ প্রস্তুত হয়- খেজুর ও আন্তুর। -[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, অধিকাংশ মদ এ দুই জিনিস দ্বারা তৈরি করা হয়। আর এটা উর্দ্দেশ্য নয় যে, কেবলমাত্র এ দুটি জিনিস দ্বারাই মদ তৈরি হয়; বরং যে সকল বন্তু দ্বারা মদ তৈরি করা হয় তার মধ্যে খেজুর ও আঙ্গুর অন্যতম। কেননা নবী করীম অন্যত্র ইরশাদ করেছেন "প্রত্যেক নেশা আনয়নকারী বন্তু মদ"।

وَعِرِ النَّ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ خَطَبَ عُمَرَ عَلَى مَنْ عَلَى مِنْ عَرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالُ اِنَّهُ قَدَ مُ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَصْرِ وَهِى مِنْ خَصْسَةِ أَشْبَاءَ الْعِنْ وَالتَّمْرُ وَالْعَسَلُ الْعِنْ مُ الْعَضَلُ وَالتَّعْبُرُ وَالْعَسَلُ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلُ . (رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ)

৩৪৬৯. অনুবাদ: হ্যরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন] হ্যরত ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ ———এর মিম্বরে উপর [দাঁড়িয়ে] খুতবা দিলেন এবং বললেন, মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে [আয়াত] নাজিল হয়েছে। আর তা সাধারণত পাঁচ প্রকারের জিনিস দ্বারা প্রস্তুত হয়- আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব ও মধু। আর মদ তা-ই যা জ্ঞান-বৃদ্ধিকে লোপ করে দেয়। -[বুখারী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, হযরত ওমর (রা.) তার عُرُل "মদ বলে যা জ্ঞান-বৃদ্ধিকে লোপ করে দেয়" দারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, মদ এ পাঁচটি জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্যান্য বন্ধু দ্বারাও তৈরি হতে পারে। মোটকথা যা নেশা আনয়ন করবে তাই মদ হিসেবে পরিগণিত হবে। তৎকালীন আরবে সাধারণত এ জিনিসগুলো দ্বারা মদ প্রস্তুত করা হত্যো, তাই বিশেষভাবে এগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

وَعَرْضَ اللَّهُ اللَّهِ (رض) قَالَ لَقَدْ حُرَّمُتُ اللَّهَدُ حُرَّمُتُ اللَّحَدْرَ الْاَعْنَابِ إِلَّا وَلَيْكُ وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الْاَعْنَابِ إِلَّا وَلِيلًا وَعَامَّةُ خَمْرِنَا اللِّسُرُ وَالتَّمَرُ . (رَوَاهُ اللَّهُ وَيَكُلُ

৩৪৭০. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মদ হারাম করা হয় তখন আমাদের মাঝে আব্দুরের তৈরি মদ খুব কমই প্রচলিত ছিল। সাধারণত কাঁচা ও পাকা খেজুর হতেই আমাদের মদ প্রস্তুত হয়। -[বুখারী]

وَعَرْوَ ٢٤٧٠ عَانِشَة (رض) قَالَتْ سُنِلَ رُسُولُاللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِيتْعِ وَهُوَ نَبِيئِذُ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابِ اَسْكَرَ فَهُوَ خَرَامٌ. (مُتَّفَةً، عَلَسْه)

৩৪৭১. অনুবাদ: হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ — -কে বিত'আ সম্পর্কে
জিজ্ঞেস করা হলো। অর্থাৎ মধু দ্বারা প্রস্তুতকৃত নাবীয
সম্পর্কে। তথন তিনি বললেন, যে কোনো পানীয় নেশা
আনয়ন করে তা-ই হারাম। -[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্রিষ্ট আন্দোচনা

والمحيث و হাদীসের ব্যাখ্যা : المحيث و এর দিরে থব أَنْ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيَّ وَالْمُولِيْنِ ঘৰর দিরে দুরু ও উল্লেখ আছে । এর অর্থ করা হয়েছে انْمَيْتُ الْمُصَلِّ (মধু হতে তৈরি নাবীয়) । "নাবীযুল আসাল" বলা হয় মধু কোনো পাত্রের মধ্যে ঢেলে ভালো করে মুখ বন্ধ করে অনেক দিন রেখে দেওয়া । যাতে এর মাঝে খেজুরের নাবীযের মতো এক বিশেষ ধরনের তেজী ভাব সৃষ্টি হয় । এ ধরনের পানীয় সম্পর্কে নবী করীম —— বলেছেন যদি মধুর তৈরি নাবীয নেশা আনয়ন করে, তাহলে তাও হারাম । আর খেজুরের তৈরি নাবীযেরও এ একই হকুম ।

وُعَنَ اللهِ عَلَى الْمِنِ عَمَدَ (رض) قال قال وَالَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

৩৪৭২. অনুবাদ : হ্যরত ইবনে ওমর (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুরাহ 
 বলেছেন, প্রত্যেক
নেশা আনয়নকারী জিনিসই 'মদ' আর প্রত্যেক নেশা
আনয়নকারী জিনিসই হারাম। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ
পান করেছে এবং বরাবর পান করতে থাকে। অতঃপর তা
থেকে তওবা না করেই মৃত্যুবরণ করেছে তাহলে সে
পরকালে তা পান করতে পারবে না। ─মসলিম।

وَعَنْ الْكَبِّ جَابِرِ (رض) أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنَ الْبَعِنِ فَسَأَلُ النَّبِيُ عَلَيُّ عَنْ شَرَابِ يَشْرَبُونَهُ وَ لَهَ إِرَاضِهِمْ مِنَ اللَّهِ عَنْ شَرَابِ يَشْرَبُونَهُ الْكَبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ مُسْكِرَ مَنْ طِينَةِ الْحَبْالِ قَالَ كُلُّ الْمُسْكِرَ أَنْ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيبَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا النَّارِ وَاللَّهِ وَمَا طِينَةَ الْخَبَالِ قَالَ عَرْقُ اللَّهِ النَّارِ وَاوُاهُ مُسْلِمً المَّلِ وَاللَّهِ وَمَا طِينَةَ الْخَبَالِ قَالَ عَرْقُ المَّلِ النَّارِ وَرُواهُ مُسْلِمً المَّلِ وَرَاهُ مُسْلِمً اللَّهِ وَمَا وَهُ الْمُلْرِ وَرَواهُ مُسْلِمً المَّلِ وَرَاهُ مُسْلِمً اللَّهِ وَمَا وَالنَّارِ وَرَواهُ مُسْلِمً المَّالِ وَالْمُوا

ত8৭৩. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, [একবার] ইয়েমেন থেকে এক ব্যক্তি আগমন করল। সে নবী করীম — এর নিকট "জোয়ার" হতে তৈরিকৃত মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। যা তাদের দেশে পান করা হয়। তাকে মিযুর বলা হয়। তখন নবী করীম — জিজ্ঞেস করলেন, তা কি নেশা আনয়ন করে? সে বলল, হাঁ। নবী করীম — বললেন, নেশা সৃষ্টি করে এমন প্রত্যেক জিনিসই হারাম। আর আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি হলো যে ব্যক্তি কোনো নেশা আনয়নকার প্রতিশ্রুতি বলেন তিনি তাকে "তীনাতুল খাবাল" পান করাবে ন। সাহাবীগণ আরজ করলেন ইয়া রাস্লাল্লাহ! "তীনাতুল খাবাল" কি জিনিস? তিনি বললেন, তা দোজখিদের গায়ের ঘাম অথবা বলেছেন, দোজখিদের রক্ত ও পুঁজ। -[মুসলিম]

وَعَنْ النَّبِيِّ اَبِيْ قَتَادَةَ (رضا) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهُى عَنْ خَلِيْطِ النَّيْمِيْ ﷺ النَّيْمِيْ وَالْبُسُرِ وَعَنْ خَلِيْطِ النَّرَهُ وَ وَالنُّرُطُبِ وَقَالَ النَّرَهُ وَ وَالنُّرُطُبِ وَقَالَ النَّرَهُ وَ وَالنُّرُطُبِ وَقَالَ النَّرَهُ وَ ( وَقَالَ النَّرَهُ وَ ( وَوَاهُ مُسْلَمُ )

৩৪৭৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে। নবী করীম ত্রুল শুকনা এবং কাঁচা খেজুরকে মিশ্রিত করে এবং ওকনা আঙ্গুর ও ওকনা খেজুরকে মিশ্রিত করে এবং কাঁচা ও তাজা খেজুরকে মিশ্রিত করে নবিয় শিরবত) প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন থিদি নাবীয বানাতে চাও তাহলে প্রত্যেকটি দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে নাবীয বানাও।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তথা এক বিশেষ ধরনের ব্যাখ্যা]: তৎকালীন আরবের লোকেরা খেজুর, কিশমিশ ইত্যাদি পানিতে ভিজিয়ে রেখে নাবীয় তথা এক বিশেষ ধরনের শরবত বানাতো। তারা তা শরবতের ন্যায় পানীয় হিসেবে পান করতো। তাদের পরিভাষায় তার নামই নাবীয়। নবী করীম ক্রি দু প্রকারের ফল মিশ্রিত করে নাবীয় বানাতে নিষেধ করেছেন এবং পৃথক পৃথকভাবে নাবীয় বানাতে পরামর্শ দিয়েছেন। এর কারণ হলো, দু ধরনের ফল একত্র করে ভিজিয়ে রাখলে দেখা যাবে কোনোটির মাঝে পানি দ্রুত ক্রিয়া করবে আর কোনোটির মাঝে দেরিতে ক্রিয়া করবে। এর ফলে কোনোটি কোনোটির তুলনায় দ্রুত পচে গলে যাবে এবং নেশা সৃষ্টি করবে, আর এর প্রভাব অন্যটির মাঝেও পড়বে। সুতরাং এ নাবীযের মাঝে নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু মিশ্রিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থেকে যায়।

ইমাম আহমদ এবং ইমাম মালেক (র.) এ হাদীসের জাহেরী অর্থ গ্রহণ করে বলেন, এ ধরনের নাবীয পান করা হারাম। নেশা আনয়ন করুক বা না করুক এতে কোনো পার্থক্য নেই। তবে জমন্থর ওলামায়ে কেরাম বলেন, এ জাতীয় নাবীযের মাঝে যদি নেশা আনয়ন করে তাহলে পান করা হারাম। অন্যথায় পান করা জায়েজ হবে।

وَعَرْ النَّبِيِّ الْنَسِ (رض) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ فَيُعَالِلًا عَنِواللُّخَدُّ وَيُكَالِلًا عَنِواللُّخَدُّ وَيُلَّا فَعَالِلَا . (رَوَاهُ مُسْلِكُمُ)

৩৪৭৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম —— -কে জিজ্ঞেস করা হলো, মদক সিরকায় পরিণত করা জায়েজ আছে কি? তিনি বললেন, না। -[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الَّحديَّث [**হাদীসের ব্যাখ্যা]** : মদ যদি এমনি এমনি সিরকায় পরিণত হয়ে যায় তাহলে তা পবিত্র ও হালাল । আর যদি মদের মাঝে লবণ, পিয়াজ ইত্যাদি মিশ্রিত করে সিরকা বানানো হয়, তাহলে তা পান করা হালাল কিনা এ ব্যাপারে মতজে রয়েছে-اَحْتَدَكُنُ ٱلْاَكِمُةُ ٱلْكُرَامِ [ইমাম**গণের মতভে**দ] :

قَمْدَ وَمَالِكِ (فَيْ رُواَيَةٍ) ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক (র.) -এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী "মদ"কে সিরকা বালানো জায়েজ নেই।

١. عَنْ جَابِر (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ خَلَكُمْ خَلُّ خَمْرُكُمْ . (دَارَقُطْنَي، بَيهَقِيْ)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মদ থেকে প্রকৃতকৃত সিরকা অন্যান্য সিরকা হতে উক্ত

٢. عَنْ عَانِشَةَ (رض) يُعمَ الادام الْخَلُّ . (مسلم)

এ হাদীসটি এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, সিরকা ব্যবহার করা হালাল এবং তা তৈরি করা জায়েজ। নবী করীম 🞫 কোনোরূপ শর্তারোপ বাতীত তা বাবহার করা হালাল বলেছেন

٣. عَنْ أُمَّ خَدَاش قَالَتْ رَأَيْتُ عَلِيًّا (رض) يَصْطَبْغ بِخَلِّ الْخَمْر . (اَبُو عُبَيْد)

অর্থাৎ হযরত উদ্বে খাদাশ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে মদের সিরকা দিয়ে রুটি খাওয়ার সালন তৈরি করতে দেখেছি।

رَرُونَ عَنِ الْحَارِثِ الْعَكَلِيِّ فِي رَجُلِ وَرِثَ خَمْرًا قَالَ يَلْقَي فِيهَا مِلْعًا حَتَّى تَصِيْرُ خَلًا \_ (تَكْمِلَهُ حِـ٣ صـ١١٤) विदाधीत्मत मिललात कवाना : यम आततत्मत प्रकार्य पूर्व शिर्राहल । यांव किङ्गीन नूर्त মদ হারাম করা হয়েছে। তাই নবী করীম 🚃 সতর্কতামূলকভাবে মদ থেকে সিরকা তৈরি করতে নিষেধ করেছেন, যাতে এতটুকু সুযোগের কারণে আবার মদ্যপানের যুগ ফিরে না আসে। সুতরাং পরবর্তীতে যেহেতু সেই আশব্ধা অবশিষ্ট নেই, তাই সে সতর্কতামূলক নিষেধাজ্ঞাও বাকি নেই।

سُوبْدِ سَأَلُ النَّبِيِّ ﷺ عَن الْخَمْرِ فَسَنَهَاهُ जिस हिस्सद के कि वन का का आहा जा कि व कि वन का का जा कि व कि वन कि को कि व कि कि

৩৪৭৬ অনুবাদ: হযরত ওয়ায়েল হাযরামী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত তারেক ইবনে সুওয়াইদ (রা.) নবী করীম === -কে মদ ব্যবহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তা ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন। ব্যবহার করি? নবী করীম 🚟 বললেন, তা ঔষধ নয়: वत्र ा निर्जिर त्रां। - प्रिनियों بدواء ولكنَّه داء . (رواه مُسْلُم)

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

[रानीरनत नाथा।] : जनाना राताम वळूत माधारम उन्यध कतात नाशारत यनि किছू मजारेनका तस्ररह यात شُرُحُ الْحك বিস্তারিত আলোচনা উরায়নিয়য়ীনদের হাদীসের আলোচনার অধীনে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে 'কিতাবত তাহারাতে'।

কিন্তু মদের দ্বারা ঔষধ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামদের ঐক্য রয়েছে। কেননা উল্লেখ রয়েছে যে, 🚄 অর্থাৎ যেসব বস্তুতে তোমাদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে তাতে তোমাদের কোনো ﴿ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ রোগ মুক্তি নেই। তাহলে তা পান করা হবে ফলহীন এবং এ ভিত্তিতে তা হারাম হবে।

ত্বে ফ্কাহায়ে কেরাম বলেছেন, যদি কারো 'খাদোর' গ্রাস গুলায় আটকা পড়ে এবং নিচের দিকে না যায় আর পানিও বিদামান না থাকে এবং অপর্বদিকে মারা যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে গ্রাসকে নিচের দিকে নামিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য মদপান করা জায়েজ রয়েছে এবং তা জরুরি। কারণ প্রাণ বাঁচানো 'প্রায়' নিশ্চিত। কিন্তু মদ দ্বারা ঔষধ করাতে রোগমক্তি নিশ্চিত নয় বিধায় মদকে ঔষধ স্থকপ ব্যবহার করা জায়েজ নয়।

## विषीय अनुत्व्हन : اَلْفَصْلُ الثَّانِيُ

عَرْ اللهِ عَبْدِ اللهِ مِنْ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَن شُرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلُ اللّهُ عَلَى مَن شُرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلُ اللّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعَيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ اللّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعَيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ اللّهُ لَهُ مَلَاةً أَرْبَعَيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ اللّهُ لَهُ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللّهُ لَهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهُ وِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهُ و النّوابِكَمُ وَالنّالِهُ يَنْ عَمْرِوا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ إِنْ عَمْرِوا اللّهُ وَلَا اللّهُ إِنْ عَمْرِوا اللّهُ وَلَا اللّهُ إِنْ عَمْرِوا اللّهُ وَلَا اللّهُ إِنْ عَمْرِوا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

৩৪৭৭ অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসলুল্লাহ 🚃 বলেছেন, যে ব্যক্তি [একবার] মদ পান করে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবল করেন না। তবে যদি সে তওবা করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন। এরপর যদি সে [দিতীয়বার] মদ পান করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল করেন না। এবারও যদি সে তওবা করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন। তারপরও যদি সে [তৃতীয়বার] মদ পান করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবল করেন না। আবারও যদি সে তওবা করে আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন। অতঃপর যদি সে চতুর্থবার মদ পানের পুনরাবৃত্তি করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবল করেন না। এবারও যদি সে তওবা করে আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করবেন না। আল্লাহ তা'আলা 'নহরে খাবাল' অর্থাৎ দোজখিদের রক্ত ও পুঁজের নহর হতে পান করাবেন। -[তিরমিযী। আর নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী এ হাদীসটি হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেছেন।

## সংশ্লিষ্ট আব্যোচনা

(হাদীসের ব্যাখ্যা) : "তার নামাজ কবুল করেন না" এর উদ্দেশ্য হলো সে নামাজের ছওয়াব পাবে না। অবশ্য ওয়াক মতো নামাজ আদায় করার কারণে সে ফরজের জিমাদারি থেকে মুক্ত হবে। এখানে বিশেষভাবে নামাজের কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, নামাজের মতো ইবাদত যেহেতু কবুল হবে না। সুতরাং অন্যন্যা ইবাদতও কবুল হবে না।

যদি চতুর্থবার মদ পান করে তাহলে সে তওবা করলেও আল্লাহ তা'আলা তওবা কর্বল করবেন না। একথাটি মূলত নবী করীম হাত্র ধমকি স্বরূপ ও কঠোরভাবে সতর্ক করার জন্য বলেছেন। কেননা খাঁটি দিলে তওবা কর্বল আল্লাহ তা'আলা তওবা কর্বল করেন যদিও সে এ গুনাহটি অসংখ্যবার করে থাকে।

অথবা এখানে উদ্দেশ্য হলো, বরাবর মদ পান করার কারণে সে মদের প্রতি এমন আসক্ত হয়ে যায় যে, তওবা করার তার তৌষ্টিক হয় না এবং এ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়।

وَعَرْ ٢٤٧٨ جَابِرِ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ التُلهِ عَلَيْ قَالَ مَا آسْكَرَ كَثِيْدُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُوْ دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৩৪৭৮ অনুবাদ: হ্যরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত
আছে যে, রাসূলুল্লাহ করে বলেছেন, যে জিনিসের
অধিক পরিমাণ নেশা আনয়ন করে তার সামান্য
পরিমাণও হারাম। -তিরমিযী, আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহ

وَعَنْ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَى قَالَ مَا اَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَمَلَأُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتّرْمَذَيُّ وَاُبُوْ دَاوْدُ)

৩৪৭৯. অনুবাদ: হয়য়ত আয়েশা (রা.) রাসুলুলাহ ক্রে থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যে বস্তুর এক ফারাক' নেশা সৃষ্টি করে তা হাতের অঞ্জলী পরিমাণ হলেও হারাম। – আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَّمْ الْحَدِيْثِ : "হাদীসের ব্যাখ্যা] : : "ফারাক" মদিনার একটি বিশেষ ধরনের পরিমাপ, যার পরিমাণ তিন সা' এর সমান। এক সা' আমাদের দেশীয় ওর্জনে ও কেজি ৩২৪ গ্রাম প্রায়। প্রকৃতপক্ষে এখানে সা'-এর হিসেবে প্রচলিত পরিমাপ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং 'ফারাক' দ্বারা বেশি পরিমাণ ও অঞ্জলি দ্বারা সামান্য পরিমাণ বুঝানো উদ্দেশ্য।

وَعَرِ خَنِّ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسَّ عُولُ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْ

৩৪৮০. অনুবাদ: হযরত নো'মান ইবনে বাশীর (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রে বলেছেন,

নিশ্চয় গম, যব, খেজুর, কিশমিশ এবং মধু থেকেও মদ

তৈরি হয়। –[তিরমিযী, আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।]

وَعَرْ الْمُتَّ اَبِيْ سَعِبْدِ الْحُدْرِيِّ (رض) قَالَ كَانَ عِنْدَنَا حَمْرُ لِيتِيْمِ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ سَأَلْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ وَقُلْتُ إِنَّهُ لِيَتِيْمِ فَقَالَ اَهْرِيْقُوهُ . (رَوَاهُ اليِّرْمِذِيُّ) ৩৪৮১. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট এক এতিমের কিছু মদ ছিল। অতঃপর যখন সুরা মায়েদা নাজিল হলো অর্থাৎ মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাজিল হলো, তখন আমি এ সম্পর্কে রাস্নুলুরাহ — কে জিজ্ঞেস করলাম এবং বললাম, তাতো এতিমের মাল। নবী করীম — বললেন। হোক এতিমের মাল। তবুও তা চেলে দাও। —তির্মিযী।

وَعُوْدُ ٢٤٠٢ أَنَسٍ عَنْ أَبِى طَلْحَةَ (رض) اللهُ قَالَ يَا نَبِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

৩৪৮২. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) আবৃ তালহা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হে আল্লাহর নবী! আমি ঐ সকল এতিমদের জন্য কিছু মদ ক্রেয় করেছি যারা আমার প্রতিপালনে আছে। নবী করীম ক্রেয় কলেনে, মদ ঢেলে দাও এবং তার পাত্রগুলো ভেঙ্গে কেল। –[তিরমিয়ী। অবশ্য তিরমিয়ী এ হাদীসটিকে

তথ্যন্থা অ বাদানাতকৈ ক্রেন্ডেল ।।
আর আবু দাউদের রেওয়ার্মেতে আছে, আবু তালহা (রা.) নবী
করীম — এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, তার প্রতিপালনে
যে সকল এতিম আছে, উত্তরাধিকার সূত্রে তারা কিছু মদের
মালিক হয়েছে। [এখন তা কি করবা] ডিনি বললেন, তা
ফেলে দাও। হযরত আবু তালহা (রা.) আরজ করলেন, আমি
তাকে সিরকা বানাতে পারব না। তিনি বললেন, না।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: হযরত আবৃ তালহা (রা.) মদ হারাম হওয়ার পূর্বে তার প্রতিপালনে থাকা এতিমদের জন্য কিছু মদ ক্রয় করেছিলেন। তিনি সেই মদ সম্পর্কে জিঞ্জেস করেছিলেন যে, তাতো এতিমের মাল আবার এদিকে মদ হারাম হয়ে গেছে। এখন কি করবং নবী করীম — বললেন, এতিমদের হয় হোক তবুও তা ফেলে দাও এবং পাত্রগুলো তেঙ্গে ফেল। মদ রাখার কারণে পাত্রগুলোও নাপাক হয়ে গেছে। তাই নবী করীম — সেগুলো তেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। অথবা নবী করীম — মদ হারামকে কঠোরভাবে বুঝানোর জন্য পাত্রগুলোও তেঙ্গে ফেলার আদেশ দিয়েছেন।

## ्रें। الْفَصْلُالثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৩৪৮৩. অনুবাদ: হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ ত্রু প্রত্যেক ঐ জিনিস [থেতে ও পান করতে] নিষেধ করেছেন যা নেশা আনয়ন করে এবং জ্ঞান-বৃদ্ধি লোপ করে দেয়। – আবৃ দাউদ]

وَعِنَ الْمُنْ وَيْلُمُ الْحِمْيَرِيِّ (رض) قَالَ قُلْتُ لِرَسُولُ السُّلِهِ اَنَا بِسَارْضٍ لَرَسُولُ السُّلِهِ اَنَا بِسَارْضٍ بَارِدَةٍ وَنُعَالِمُ فِينْهَا عَمَلًا شَدِيْدًا وَاَنَا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هُذَا الْقَمْعِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى اَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ يِلَادِنَا قَالَ هَلْ يَسْكُرُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيْهِ قَالَ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكُنْهِ قَالَ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكُنْهِ قَالَ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكُنْهِ قَالَ الْمُ

৩৪৮৪. অনুবাদ: হযরত দায়লাম হ্মায়রী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এক শীতপ্রধান দেশের বাসিন্দা। সেখানে আমরা কঠোর পরিশ্রমের কাজ করি। আর আমরা গম দ্বারা মদ তৈরি করি। তার দ্বারা আমরা আমাদের পরিশ্রমের জন্য শক্তি সঞ্চয় করি এবং তার শক্তি দ্বারা। আমাদের অঞ্চলের শীত হতে আঅরক্ষা করি। নবী করীম করেলন, তা কি নেশা আনয়ন করে? আমি বললাম, হাা। তিনি বললেন, তা থেকে বেঁচে থাক। আমি আরজ করলাম, মানুষ তা পরিত্যাগ করবে না। তিনি বলেন, যদি তারা তা পরিত্যাগ না করে তাহলে তাদের সাথে যুক্ক কর। — আরু দাউদা

وَعَرْفُ اللّهِ بَنِ عَمْرِهِ (رض) اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ﷺ مَنِّهُ نَهْ عَنِ النَّخَمْرِ وَالْمَبَسِرِ وَالْكُوْبُةَ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (اَبُوْ دَاوُدَ)

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

َوْرُكُوْبُوْ : 'কুবা' বলা হয় দাবাখেলা অথবা তবলা বা সারিন্দা ইত্যাদি বাজানোকে। '' 'গোবায়রা' এক ধরনের মদ। তা গম থেকে প্রস্তুত করা হতো। সাধারণত হাবশার লোকেরা তা জৈ ৰুক্ত। عَوِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَسْدُخُلُ الْجَسَّةُ عَانُّ وَلَا قَسَّارُ وَلَا مَسَنَّانُ وَلَا مُدْمِنُ خَسْرٍ . (رَوَاهُ النَّدَارِمِيُّ وَفِيْ رِوَابَةٍ لَهُ وَلَا وَلَدُ زَنَّةً ذَمْلَ قَتَّار) ৩৪৮৬. অনুবাদ: হযরত আপুলাহ ইবনে আমর (রা.) নবী করীম হা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, মাতাপিতার অবাধা সন্তান স্থায়াড়ি, দান-সদকা বা উপকার করে খৌটাদানকারী ও সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। -[দারেমী। দারেমীর অন্য রেওয়ায়েতে আছে, জুয়াড়ির পরিবর্তে জারজ সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

(হাদীসের ব্যাখ্যা) : জান্নাতে প্রবেশ করবে না অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায় তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; বরং أَشْرُتُ النَّحِيدُ بِثُنْ নির্ধারিত সাজা তোগ করার পর জান্নাতে যাবে।

তথা ' জারজ সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না" হাদীসের এ অংশটি সহীহ নয়। অবশ্য এটাকে مُوْضُوعُ তথা "জাল হাদীস" ও সাব্যস্ত করা যায় না। তবে এটা একটি مَصْعِبْف রেওয়ায়েত। এটা সহীহ হতে পারে এমন সম্ভাবনা ধরা হলে এর বাাখ্যা হলো–

- ১. জেনার মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী সন্তান বাবার দীক্ষা ও তত্ত্বাবধান থেকে বঞ্চিত থাকে। আর মায়ের বদকর্মের ছায়া তার উপর পড়ে। এ কারণে সে বিগড়ে যায়। জাহেরী ও আধ্যাত্মিক কোনো শিক্ষা না পাওয়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের অন্যায় ও অপরাধে লিপ্ত হয়। পরিণামে সে আল্লাহ তা'আলার আজাবে পতিত হয়।
- ২. কেউ কেউ বলেন, এখানে آکِدُ الرِّبَا क्रांबा ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে আবহমান জেনার মাঝে লিপ্ত থাকে। এ কুকর্ম যার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। যেমন বীর বাহাদূরকে بَـُو الْحَــُـرُ [यूफ्तत সন্তান] বলা হয়। মুসলমানকে بَـُو الْاِسْتُرَا [यूफ्तत সন্তান] বলা হয়। মুসলমানকে কুর্লিলামের সন্তান] বলা হয়। সারকথা এ হালীসের অর্থ এটা নয় যে জারজ সন্তান কেবল জেনার মাধ্যমে জনু লাভ করার কারণে আল্লাহের আজাবে পতিত হবে এবং জান্নাত থেকে বঞ্ছিত থাকবে। কারণ যে অন্যায় তাকে জনু দিয়েছে সেখানে তার কোনো অপরাধ নেই।

وَعَنْ ١٤٠٣ ] بِنْ أَصَامَة (رض) قَالاَ قَالَا قَالَا قَالَا فَالَا مِنْ وَامَرَنِيْ رَحْمَةً فِيرَّوَجَلَّ بِمَ مَحِوْرَ وَهُلَّ وَالْمَا لَمِيْنَ وَامَرَنِيْ رَبِيْ وَعَرْوَجَلَّ بِمَ مَحِوْرَ الْمَا فَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالَ وَالْمَالَامُ وَالْمَالُومِ وَالْمَا وَالْمَالُمُ وَالْمَالَ وَالْمَالَامُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمُومِ وَالْمُعْمَالُمُ وَالْمُومِ وَالْمَالَمُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمَامُومُ وَلَا مَا مُعْمَا وَالْمَامُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ

৩৪৮৭. অনুবাদ: হথরত আবৃ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম করিছেননিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত এবং সমগ্র দুনিয়ার জন্য পথ-প্রদর্শক হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমার সে মহান প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। সকল ঢোল, যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র, দেব-দেবীর মূর্তি ও শূলি ক্রুশ এবং জাহেলি যুগের সকল বদ রুসুম নির্মূল করার জন্য। আর আমার মহান প্রতিপালক তাঁর ক্ষমতার শপথ করে বলেছেন, আমার বাশাদের থেকে যে কোনো বান্দা এক ঢোক মদ পান করবে আমি অবশাই তাকে অনুরূপ দোজখিদের পুঁজ পান করাব। আর যে ব্যক্তি আমার তম্ব তা পান করা ছেড়ে দেবে, আমি নিশ্চয় তাকে আমার কৃপ থেকে জান্লাতের নহর থেকে) পান করাব। —(আহমদ)

وَعَرِضَا اللهِ عَمَرَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمَرَ اللهِ عَمَرَ اللهِ عَلَمْ مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ فَالْ عَلَمْ عَلَمْ هِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْدِ وَالْعَاقِ وَالدَّيْسُوثِ اللهِ عَلْمَ الْجَبْدُ وَالنَّسَانِيُّ) فِي الْمَلِمِ الْخُبُثُ وَرُواهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَانِيُّ)

৩৪৮৮. অনুবাদ: হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুরাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে লোকের জন্য আল্লাহ তা'আলা জানাত হারাম করে দিয়েছেন। সর্বদা মদ পানকারী, পিতামাতার নাফরমান ব্যক্তি এবং দাইয়ুছ যে তার পরিবারের কুকর্মকে স্বীকৃতি দেয়। —আহমদ ও নাসায়ী।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বাদীসের ব্যাখ্যা : اَلَكُوْتُوُ ব্যুপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন নিজের স্ত্রী বা কোনো আত্মীয়কে কৃকর্মে লিগু করা। তাদেরকে অন্য পুরুষের সাথে উঠা-বসা এবং জেনার প্রতি আহ্বান করে এমন সব কাজে বাধ্য করা। অথবা এসব কাজ করতে তাদেরকে সুযোগ করে দেওয়া। এ হকুমের মাঝে অন্যান্য গুনাহ যেমন– মদ পান করা, ফরজ গোসল পরিত্যাগ করা ইত্যাদিও শামিল। অর্থাৎ কেউ যদি তার প্রীকে মদ পান করতে দেখে অথবা ফরজ গোসল পরিত্যাগ করতে দেখে অথবা অন্য কোনো পাপ কর্মে লিগু দেখে আর সে কিছু না বলে তাহলে তাও দাইযুষ্টী কর্ম।

وَعَرْ الْمُنْعَرِيِّ (رض) الْاَشْعَرِيِّ (رض) الْاَشْعَرِيِّ (رض) الْاَسْعَرِيِّ (رض) الْنَائِيِّ الْمُنْدِيِّ الْمُنْدِيِّ الْمُنْدِيِّ الْمُنْدِيِّ الْمُنْدِينِ الْمُنْدَانِيِّ الْمُنْدِينِ الْمُنْدَانِيِّ الْمُنْدِينِ الْمُنْدِينِ الْمُنْدِينِ الْمُنْدِينِ السَّيْحِرِ وَوَالُهُ الْمُنْدِينِ السَّيْحِرِ وَرَوَالُهُ الْمُنْدُانِ

৩৪৮৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ মৃসা আশ'আরী (রা.)
হতে বর্ণিত। নবী করীম ক্রা বলেছেন, তিন প্রকারের
লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না– সর্বদা মদ পানকারী,
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং জাদ্-টোনার প্রতি
বিশ্বাস স্থাপনকারী। – আহমদা

وَعَنْ اللّهِ عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَاللّهِ مَنْ مُدّمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ كَعَايِدِ وَنَنِ (رَوَاهُ اُحْمَدُ) وَرَوَى اللّهُ تَعَالَىٰ كَعَايِدِ وَنَنِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ) وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِيْ هُمَريّرةَ وَالْبَيْهَ قِي يَى ابْنُ مَاجَةَ عَنْ الْبَيْهَ وَقَالَ ذَكَرَ البُّخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ عَنْ أَبِيْهِ وَقَالَ ذَكَرَ البُّخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ عَنْ مُحَمّدِ اللّهِ عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ ذَكَرَ البُّ عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ ذَكَرَ البُّ عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ ذَكَرَ اللّهِ عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ مَا عَبْدِ اللّهِ عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ اللّهِ عَنْ البَيْهِ وَمَالًا اللّهِ عَنْ البَيْهِ وَالْمَالِيْ وَاللّهِ وَمَنْ اَبِيهُ وَالْمُ

৩৪৯০. অনুবাদ: হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 
কর্না বলেছেন, যে ব্যক্তি সর্বদা মদ পানে লিপ্ত থাকে অতঃপর মারা যায়, সে আল্লাহ তা'আলার নিকট মূর্তিপূজকের নায় উপস্থিত হবে। ऻআংমদা আর ইবনে মাজাহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন হয়রত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে। আর বায়হাকী ত'আবুল ঈমানের রেওয়ায়েত করেছেন মুহাম্মদ ইবনে উবায়দুল্লাহ হতে. তিনি তার পিতা থেকে। আর বায়হাকী বলেন, ইমাম বুখারী (র.) তার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দল্লাহ থেকে আর তিনি তার পিতা থেকে।

وَعَرِثُكُ آيِنْ مُوسُلَى (رض) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا ٱبَالِىْ شَرِيْتُ الْخَمْرَ أَوْعَبَدْتُ هٰذِهِ السَّارِيَةَ دُوْنَ اللَّهِ. (رَوَاهُ النَّسَانِيُّ) ৩৪৯১. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ মূসা আশ আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, আমি এর মাঝে কোনো চিন্তা। পার্থক্য] করি না যে, আমি মদ পান করব অথবা আল্লাহ তা আলাকে বাদ দিয়ে এ সকল দেব-দেবীদের পূজা করব। হি্যরত আবৃ মূসা (রা.) -এর উদ্দেশ্য এ কথা বুঝানো যে, মদ পান করা ও মূর্তি পূজার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। —িনাসায়ী

# كِتَابُ الْإِمَارَةَ وَالْقَضَاءِ ष्रभाग्न : र्श्वनाजन ७ विहात

ْ الْمِارُوْنَ ) পদটির হামযাহ -এর নিচে কাসরা (যের) সহকারে। অর্থ- নেতৃত্ব, ক্ষমতা, আমিরের পদ গ্রহণ ইত্যাদি। اَ لَاكِيَارُةُ হামযাহ -এর উপর ফাতহা সহকারে অর্থ- আলামত, চিহ্ন।

े الْغَضَاءُ अर्थ- छ्क्म, कग्नमाना, निम्नाख । এখানে উদ্দেশ্য শরয়ী আদালত ।

ইসলামি প্রশাসনে এ দৃটি হলো বৃনিয়াদি স্তম্ভ। 'আমির' দেশ ও জনগণ এবং ইসলামি কানুনের হেফাজতের জিম্বাদার। আর তথা প্রধান বিচারপতি ইসলামি আদালতের প্রধান হওয়ার কারণে বিভিন্ন মকদ্দমার শরিয়ত মোডাবেক সৃষ্ঠ সমাধান দেওঁয়ার জিম্বাদার। ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধানের পর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এটি।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, ফাসেক বা 'পাপাচারী'-কে বিচারপতি বানানো জায়েজ্ঞ নয়। কেননা সে তার নিজের কল্যাণ ও সফলতার প্রতি ক্রন্ফেপ করে না, তাহলে অন্যের সফলতার প্রতি কি ক্রাক্ষেপ করবে?

কিন্তু হানাফীদের মতে ফাসেকের মধ্যে যদি বিচারকের বা ফয়সালা দানের যোগ্যতা থাকে এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং নিয়ম-শৃঙ্গলা বা রীতিনীতি বহাল রাখার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে, তাহলে তাকে কাজি বা বিচারপতি বানানো জ্লায়েজ্ঞ।

## र्थे अथम जनुल्हन : الْفَصْلَ الْاَوْلُ : প্রথম जनुल्हन

عَنْ اللّهِ عَلَى هُمَرِيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَمَالَهُ وَمُوْلُ اللّهِ عَلَى مُنْ اَطَاعَ نِيْ فَ قَدْ اَطَاعَ فِي فَقَدْ اَطَاعَ فِي فَقَدْ اَطَاعَ فِي فَقَدْ اَطَاعَ فِي فَكَ مَن اَطَاعَ فِي فَكَ مَن اَطَاعَ فِي فَكَ اللّهُ وَمَن يَعْصِ الْأَمْ يُبرَ فَقَدْ عَصَانِيْ وَانِيَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةً يُعَاتَ لُ مِنْ وَمَنْ يَعْصِ الْأَمْ يُبرَ وَلَيْهَا الْإِمَامُ جُنَّةً يُعَاتَ لُ مِنْ وَمَنْ يَعْمِ الْأَمْ يُبِرَ وَانِيَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةً يُعَاتَ لُ مِنْ وَمَنْ يَعْمِ وَانِيَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةً يُعَاتَ لُ مِنْ وَمَنْ يَعْمِ وَمَانٍ فَانَ عَلَى اللّهُ عِنْ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَانْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَانَ لَا عَلَيْهِ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ وَانْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَانَّ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ وَانْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَانَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

৩৪৯২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ বলেছেন— যে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল সে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করল। আর যে আমিরের আনুগত্য করল। যে আমিরের আনুগত্য করল। যে আমিরের আনুগত্য করল। যে আমিরে অবাধ্যতা করল। অর অবাধ্যতা করল। প্রকৃতপক্ষে ইমাম হলেন ঢাল বন্ধরপ। তার পিছন থেকে যুদ্ধ করা হয়। তার দ্বারা শিক্রদের থেকে) নিরাপদে থাকা যায়। সুতরাং শাসক যদি আল্লাহর প্রতি ভয় রেশ এর বিনিময়ে সে ছওয়াব ও প্রতিদান লাভ করে। কিছু যদি সে এর বিপরীত কথা বলে তাহলে তার গুনাহও তার উপর বর্তাবে। —[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শৈনকয় ইমাম ঢাল স্বরূপ" অর্থাৎ যুদ্ধন্দেত্রে ঢালের মাধ্যমে দুশমনের আক্রমণ থেকে আত্মরকা করা হয়। তদ্রপর্ভাবে ইমামূল মুসলিমীন জনগণকে ইসলামের শত্রুদের হামলা, আক্রমণ ও বিভিন্ন বালামূসিবত থেকে রক্ষা করে থাকেন।

ইমামের মাধামে মুসলমানদের শক্তি ও ঐক্য হয়ে থাকে এবং সকল কাজে ইমাম হলেন ঢাল স্বরূপ 'হাদীসে' ওধু যুদ্ধকে গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে উল্লেখ করেছেন। বিধায় প্রত্যেক কাজে ইমামের আনুগত্য করা আবশ্যকীয়। এইমত্র পাণকর্থ নাটাত يَّ الْمُعْلَقِ لِمُعْلَمُونِ فِيْ مَعْمِبُ الْمُعْلِقِ فِي مَعْمِبُ الْمُعْلِقِ فِي مَعْمِبُ الْمُعْلِقِ সকল জায়েজ কাজসমূহতে ইমামের আনুগত্য করা আবশ্যক যেমন হয়রত আনাস (রা.)-এর হাদীস রয়েছে-لَا رُسُولُ رَسُولُ اللّه ﷺ كَانَّ رُأَسَّهُ وَالْمِيْعُواْ وَإِنِ السَّتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ عَبَّدٌ حَبَّشِي كَانَّ رُأَسَّهُ زَبِيْبَةً السَّمْعُواْ وَإِنِ السَّتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ عَبَّدٌ حَبَّشِي كَانَّ رُأَسَهُ زَبِيْبَةً আবৃগত্য কর যদিও তোমাদের উপর কিশমিশের ন্যায় মন্তক্বিশিষ্ট হাবশী গোলামকে শাসক নিযুক্ত করা হয়।

এমনিভাবে রাস্প হরশাদ করেছেন- پُمْ مَا لَمْ يَاْمُرُ وَكُوهَ مَا لَمْ يَاْمُرُ হরশাদ করেছেন- وَلَكُمَا يَا مُعَمَّدِهُ وَلَكُمْ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَوْلِيَّةِ فَالْاَ الْمَوْلِيَّةِ فَالاَ الْمُوسِيَّةِ فَالْاَ الْمُرَ بِمَعْصِيَةٍ فَالاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةُ سَامَة وَالاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةُ سَامَة وَالاَ سَمَعَ وَلاَ طَاعَةُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلًا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَالْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

কিন্তু যদি ইমাম অবাধ্যচারিতা করেন 'আল্লাহর' তবে তাঁকে বুঝানো হবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পোষণ করা যাবে না। কারণ এতে হাজার হাজার জীবন ধ্বংস এবং সম্পদের ক্ষতি হবে এবং বিরাট ফিতনা দেখা দেবে। وَالْفِيْسَاءُ الْمُنْ الْفَيْسُ الْفَيْسُ ফিতনা হত্যার চেয়ে জঘন্য এবং রাসূল বারবার এ থেকে নিষেধ করেছেন। সুতরাং রাসূল ইরশাদ করেন–

اَلاَ مَنْ وَلَٰى عَلَيْدٌ وَالْإِ قَرَاهُ يَأْتِي شَبْئاً مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكُفُوهُ مَا لَمْ يَتَأْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ فَالْأَ سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর [তার শাসকের নির্দেশ] শুনা এবং আনুগত্য করা ওয়াজিব সে নির্দেশ তার পছন্দ হোক কিংবা অপছন্দ হোক যতক্ষণ না তাকে 'আল্লাহর' অবাধ্যচারিতার আদেশ না করা হয়। অতঃপর যখন অবাধ্যচারিতার নির্দেশ করা হবে, তখন কোনো শ্রবণ ও আনুগত্য নেই।

কিন্তু যদি ইমাম অবাধ্যচারিতা করেন 'আল্লাহর' তবে তাকে বুঝানো হবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পোষণ করা যাবে না। কারণ এতে হাজার হাজার জীবন ধ্বংস এবং সম্পদের ক্ষতি হবে এবং বিরাট ফিতনা দেখা দেবে। وَالْفِيْسَاءُ أَضُدُ مِنَ الْفَيْسَا ফিতনা হত্যার চেয়ে জঘন্য) এবং রাসূল বারবার এ থেকে নিষেধ করেছেন। সূতরাং রাসূল ইরশাদ করেন–

किञ्जा रुजात किस कपना) এवং तामूल ﷺ वातवात এ থেকে निस्तिध करतिएन । मुञ्जार तामूल ﷺ ईतमाम करतिन اَلَا مَنْ وَلَّي عَلَيْهُ وَالْ ِفَرَاهُ يَأْتِي شَيْنَا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكُفُرهُ مَا يَاتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزُعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِ . (رَوَاهُ مُسْلِكًم)

অর্থাৎ সাবধান যার উপর কোনো শাসককে নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর সে শাসককে আল্লাহর অবাধ্যচারিতার মধ্য থেকে কোনো কাজ করতে দেখে, তাহলে আল্লাহর অবাধ্যচারিতামূলক শাসক যা করে থাকে তা সে অপছন্দ করবে এবং শাসকের আনুগত্য পালন থেকে সে তার হাতকে গেটিয়ে নেবে না। -[মুসলিম]

وَعَرْ اللّهِ عَلَى الْحُصَيْنِ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْحُصَيْنِ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَاشَمَعُواْ لَهُ وَاطِيعُواْ. (رَوَاهُ مُسْلَمُ)

৩৪৯৩. অনুবাদ: হযরত উম্মে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কর্বালছেন- যদি কোনো বিকলান্দ কুৎসিত ক্রীতদাসকেও তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয়। আর সে আল্লাহ তা'আলার কিতাব মোতাবেক তোমাদেরকে পরিচালিত করে তাহলে তোমরা তার কথা শোন এবং তার আনুগত্য কর। –[মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ত্র্থিও যদি কোনো বিকলাঙ্গ কুৎসিত গোলামকে তোমাদের আমির নিযুক্ত করা হয়, তবুও তোমরা তার : تُـولُهُ عَبَدُ مُجَدُع আনুগতা কর। সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী গোলামকে আমির বা শাসক নিযুক্ত করা জায়েজ নেই। সুতরাং হাদীসটির বিশ্লেষণ করা আক্ষাক।

- ১. হাদীসের উদ্দেশ্য এটা হতে পারে যে, ঐ গোলাম কোনো আমিরের নায়েব হবে অথবা কোনো এলাকার আমির হবে।
- ২. এ সম্ভাবনাও আছে যে, আমিরের আনুগত্য করার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য গোলামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এক হাদীসে আছে- যে ব্যক্তি মসজিদ বানাবে যদিও তা চড়ুই পাখির বাসার মতো হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না চড়ুই পাখির বাসা মসজিদ হতে পারে না; বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো মসজিদের গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা করা। সৃতরাং এখানে গোলাম উল্লেখ করে আমিরের আনুগত্য করার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।

وَعُنْ اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

৩৪৯৪. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, তোমরা কথা শোন এবং আনুগত্য কর। যদিও তোমাদের উপর কিশমিশের ন্যায় [ছোট ও কালো] মস্তকবিশিষ্ট হাবশী গোলামকে শাসক নিযুক্ত করা হয়। -[বুখারী]

وَعَرْفُكُ اللّهِ عَلَى البُن عُسَمَر (رض) قَالاَ قَالاَ وَالاَ وَالْمَرْ، وَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمَرْ، الْمُسلِم فِيهُ السَّمْعُ وَالطّاعَةُ عَلَى الْمَرْ، الْمُسلِم فِيهُ وَالمَّا الْمَرْبِمَعُ صِبَةٍ فَالاَ سَمْعُ وَلاَ مَا وَمَرْ بِمَعْصِبَةٍ فَلاَ سَمْعُ وَلاَ مَا وَاذَا الْمَرْ بِمَعْصِبَةٍ فَلاَ سَمْعُ وَلاَ

৩৪৯৫. অনুবাদ: হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ 
্রাহ্র বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির [তার শাসনকর্তার নির্দেশ] শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা ওয়াজিব। চাই সে নির্দেশ তার মনঃপৃত হোক বা না হোক। যতক্ষণ না তাকে গুনাহের কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তাকে গুনাহের কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তাকে গুনাহের কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়। বর্ণারী ও মুসলিম]

وَعَرْفِ ٢٤٦٣ عَلِيّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلِي لاطَاعَةً فِي مَسعُصِبَةٍ إِنسَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْدُوقِ . (مُتَّفَةً عَلَيْه)

৩৪৯৬. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হা বলেছেন, নাফরমানির ক্ষেত্রে আনুগত্য নেই। আনুগত্য গুধু ন্যায় সঙ্গত কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। –[বুখারী ও মুসলিম]

৩৪৯৭, অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসলল্লাহ নিকট বায়আত করেছিলাম এ কথার উপর যে, আমরা শ্রবণ করব ও আনুগত্য করব কষ্টে, আরামে, সুখে ও দঃখে। আমাদের উপর কাউকে প্রাধান্য দিলে আমরা সবর করব। আমরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরোধিতা করব না। আমরা হক কথা বলব যেখানেই থাকি না কেন। আল্লাহর পথে আমরা কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে মোটেও ভয় করি না। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে। রাসূল 🚃 আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে. আমরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসকের বিদ্রোহ করব না। তবে তোমরা তার বিরুদ্ধে বিদোহ করতে পার। যদি তাকে প্রকাশ্যভাবে কৃফরি তথা গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে দেখ। আর সে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর কুরআন [ও রাসূলের হাদীস] -এর ভিত্তিতে কোনো দলিল প্রমাণ থাকে। -বিখারী ও মসলিম।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসর দারা বুঝা যায় শাসক প্রকাশ্য কুফরি কাজে লিগু হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ র্করা যাবে অন্যথায় নয়। কিন্তু হ্বরত আউফ ইবনে মালেক আল আশজায়ী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে — نَـالُ لَا سَ نَـالُ لَا سَا اَعَامُواْ شِكُمُ السَّلاَةُ لاَ سَا اَعَامُواْ شِكُمُ السَّلاَةُ لاَ سَا أَعَامُواْ شِكُمُ السَّلاَةُ عَالِمَ الْعَلاَةُ بِهِ الْعَلَاءُ فَامُواْ شِكُمُ السَّلاَةُ عَلَى الْعَلاَءُ لاَ سَاءًا لاَلْعَالَةُ السَّلاَةُ عَلَى الْعَلاَءُ سَاءًا لاَ الْعَلاَءُ لاَ سَا الْعَلاَءُ لاَ سَا الْعَلاَءُ لاَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে নামাজ কায়েম করে। আবার বললেন, না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে নামাজ কায়েম করে। সূতরাং হাদীস দৃটির মাঝে দ্বন্দু পরিলক্ষিত হচ্ছে।

वन्त्र निज्ञमन :

্র শাফেয়ীদের পক্ষ থেকে ইমাম নববী (র.) বলেন, প্রথম হাদীসে কৃফর দারা উদ্দেশ্য গুনাহের কাজ। সুতরাং নামাজ তরক করাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শাফেয়ীদের নিকট আমির ও কাজি যদি رُمُجُورُ (ফাসেকী ও অন্নীল) কাজে লিগু হয় তাহলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে। কারণ ফাসেককে কাজি নিযুক্ত করা জায়ের্জ নেই। ফাসেক এমন গুরুত্বপূর্ণ পদ পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

২, হানাফীদের নিকট নবী করীম 🚃 -এর যুগে নামাজ তরক করা কুফরির আলামত ছিল। এর উপর সুস্পষ্ট হাদীস রয়েছে।

যেমন-

١. عَنْ جَابِرٍ (رضٍ) قَالَ رَسُولُ إِللَّهِ ﷺ بَيْنَ ٱلْعَبْدِ وَيَنْنَ ٱلْكُفِر تَرْكُ الصَّلَاةِ . (مُسْلمً) ٢. قَالَ عَلَبُهِ السَّلَامُ الْعَهَدُ الَّذِي بَبَنْنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. (أَحْمَدْ، يُرْمِذِي نَسَانَي، إبْنُ مَاجّة) ٣. عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقَ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرَوهُ مِنَ الْآعَمْالِ تَرَكَهُ كَفْرًا غَيْرَ النَّصَلَاةِ . (تِرْمِيْنِي)

এ ধরনের আরো অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে।

সূতরাং ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট আমির ও কাজিকে ক্ষমতাচ্যুত করার বুনিয়াদ কেবল তার প্রকাশ্য কুফরি হতে পারে। 'হাদীসে বাব' যার উপর প্রমাণ বহুন করে। فَاجْرُورُ क्ष्म्याठोह्युछ করা কারণ হবে না। কারণ فَاجْرُو ক্ষমতার আহাল হতে পারে। তবে وفُسْقُ ও জুলুম কোন পর্যায় পৌছলে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে, তার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ

৩৪৯৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ 🚟 -এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়'আত করতাম তখন তিনি আমাদেরকে বলতেন যা তোমাদের সাধ্যমতো হয়।

-[বুখারী ও মুসলিম]

৩৪৯৯. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 বলেছেন, যদি কেউ তার আমিরকে অপছন্দনীয় কিছু করতে দেখে তাহলে সে যেন সবর করে। কেননা যে কেউ ইসলামি জামাত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হলো সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে ব্যক্তি আমির ও শাসকের আনুগত্য থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় এবং মুসর্লমানদের জামাত থেকে বের হয়ে যায় এবং মুসলমানদের ঐক্যের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় তার মৃত্য থলে সে যেন জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করল। কেননা জাহিলি যুগের লোকেরা দীন সম্বন্ধে ছিল অজ্ঞ। এজন্য তারা তাদের সরদার ও গোত্রপতিদের আনুগত্য করত। তারা তাদের ইমাম বা পথপ্রদর্শকের হেদায়েতকে অবজ্ঞা করত। তারা প্রকাশ্যভাবে ইমামের বিরোধিতায় লিপ্ত হতো।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ইসলামের মজবুত সংগঠন থাকা এবং তার অধীনে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব অপরিসীম।

وَعَرْفِ اللّهِ عَلَى اللّهِ هُرَيْرَة (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى المُعْلَاعِةِ وَمَنَ الطَّاعَةِ وَمَارَقَ اللّهِ عَلَى الطَّاعَةِ وَمَارَقَ اللّهِ عَلَى المُعْلَاعَةِ مَا اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَمَدِيَةٍ مَا اللّهَ عَصَبِيّةً أَوْ يُدْعُوا لِعَصَبِيّةً أَوْ يَنْعُرُ عَصَبِيَّةً أَوْ يَدْعُوا لِعَصَبِيَّةً أَوْ يَنْعُرُ عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْعُرُ عَصَبِيَّةً فَقُتِلً فَقِتْلَةً جَاهِليَّةً وَمَنَ عَصَبِيَةً فَقُتِلً فَقَتْلُهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

৩৫০০. অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসলুল্লাহ 🚃 থেকে ওনেছি। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমিরের [শাসকের] আনগতা থেকে বের হয়ে যায় এবং মসলমানদের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এমতাবস্থায় সে মারা গেল তার মত্যু জাহেলিয়াতের উপর হবে। আর যে ব্যক্তি এমন পতাকার নিচে যদ্ধ করে যার হক বা বাতিল হওয়া সম্পর্কে জানা নেই; বরং সে বংশীয় ক্রোধের বশীভত হয়ে অথবা বংশীয় প্রেরণায় উদ্বন্ধ হয়ে লোকদেরকে সেদিকে আহ্বান করে কিংবা গোত্রীয় প্রেরণায় কাউকে সাহায্য করে। এমতাবস্থায় সে নিহত হলে জাহেলিয়াতের উপরই নিহত হবে। আর যে ব্যক্তি আমার উন্মতের বিরূদ্ধে তরবারি উত্তোলন করল এবং তার দ্বারা ভালো-মন্দ সকলকে মারতে লাগল। এমনকি আমার উন্মতের কোনো মুমিনেরও পরোয়া করল না। আর আশ্রিত তথা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে যে অঙ্গীকার রয়েছে তাও পুরণ করল না। সে আমার উন্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। -[মসলিম]

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ তার লড়াই করা, ক্ষুদ্ধ হওয়া, লোকদেরকে তার সাহায্যের জন্য আহ্বান করা অথবা কাউকে সাহায্য করা আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করা ও দীনের ঝাণ্ডাকে উঁচু করার জন্য ছিল না; বরং সে বংশীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জুলুমের সহায়তা করেছে ও অন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করেছে। এমতাবস্থায় সে নিহত হলে সে জাহেলিয়াতের উপরই নিহত হবে। নবী করীম ক্র্মান্থ বলেন, সে আমার উম্বতের অন্তর্ভক্ত নয় এবং তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

وَعَرْفَ اللَّهِ عَوْفِ بِنْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ خِيبَارُ اَنِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تَكُوبُوْنَهُمْ وَيَحُبُونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيَصُلُونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ اَنِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تَبُغِضُونَهُمْ وَيَبُغِضُونَكُمْ وَتَلْعُنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَظَى اَفَامُوا فِينْكُمُ التَّصَلَاةَ لَا مَا قَالَ لَا مَا اَقَامُوا فِينْكُمُ التَّصَلَاةَ لَا مَا ৩৫০১. অনুবাদ: হযরত মালেক ইবনে আউফ আল আশজায়ী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুরাহ 
বলেছেন, তোমাদের শাসকদের মাঝে সেই শাসকই উত্তম যাকে তোমরা ভালোবাস এবং যারা তোমাদেরকে ভালোবাসে। তোমরা ভাদের জন্য দোয়া কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে। আর তোমাদের সেই শাসকই নিকৃষ্ট যাদের প্রতি তোমরা ক্রোধ ও শক্রতা পোষণ কর এবং তারাও তোমাদের প্রতি তোমরা অভিসম্পাত কর এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। রাবী বলেন, তখন আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলারাহ! এমতাবস্থায় কি আমরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করব না? বায় আত ভঙ্গ করে তাদেরকে অপসারণ করব না? তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে নামাজ কায়েম করে। [আবার বললেন,] না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা

اَقَامُواْ فِيْكُمُ السَّكَلَاةَ اَلاَ مَنْ ُولِتِّى عَلَيْهِ وَالْإِفَرَاهُ يَا ثَيْ شَيْسَنًا مِنْ مَعْصِبَةِ اللَّهِ فَلْيُكَرِّهُ مَا يَأْتِنَى مِنْ مَعْصِبَةِ اللَّهِ وَلاَ يَنْزِعَنَّ بَدًا مِنْ طَاعَةٍ . (رَواهُ مُسْلِمٌ)

তোমাদের মাঝে নামাজ কায়েম করে। সাবধান! যে ব্যক্তিকে তোমাদের উপর শাসক নিযুক্ত করা হয় আর তার মধ্যে যদি আল্লাহ তা'আলা নাফরমানির কোনো কিছু দেখা যায়, তাহলে তার সেই নাফরমানির কাজটি ঘৃণার সাথে অপছন্দ করা উচিত। কিন্তু তার আনুগত্য থেকে হাত শুটাবে না। নামসলিমা

[বি. দ্র. এ হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।]

وَعَنْ آَبُ فَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَراً وَ تَعْرِفُونَ وَمَنْ كُرِهَ فَقَدْ وَتُنْكُرُونَ فَمَنْ اَنْكُرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كُرِهَ فَفَدْ سَلّمَ وَلَكُنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ قَالُوا اَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالُ لَا مَا صَلُّواْ لَا مَا صَلُّواْ اَيْ مَنْ كَرِهِ وَيَعَابِع قَالُوا اَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالُ لَا مَا صَلُّواْ لَا مَا صَلُّواْ اَيْ مَنْ كَرِه بِقَالُهِ مَا صَلُّواْ اَيْ مَنْ كَرِه بِقَالُهِ مَا صَلُّواْ اَيْ مَنْ كَرِه بِعَالَمُهُمْ وَانْ كَرَبِيقَلْبِهِ وَانْ كَرَبِيقَلْبِهِ وَانْ كَرَبِيقَلْبِهِ وَارْوَاهُ مُسْلَمً

৩৫০২. অনুবাদ: হযরত উমে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুলাহা 
ক্রেনি বলেন, রাস্লুলাহা ক্রিনি বলেছেন, তোমাদের উপর এমন সব লোক শাসক নিযুক্ত হবে যারা ভালোমন্দ উভয় প্রকারের কাজ করবে। স্তরাং যে ব্যক্তি তার মন্দ কাজের প্রতিবাদ করল, [মুখের উপর বলে দিল তোমার এ কাজটি অন্যায়] সে তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি মনে মনে ঘূণা করল সেও নিরাপদ হয়ে গেল। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্তুষ্ট হলো ও শাসকের আনুগত্য করল। [সে ঐ গুনাহ ও অশুভ পরিণামে তার শরিক হয়ে গেল| তখন সাহাবীরা আরজ করলেন, ইয়া রাস্লালারাং! এমতাবস্থায় কি আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করব না? তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামাজ পড়ে। না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামাজ পড়ে। ব্যক্তি অন্তর দিয়ে উক্ত কাজকে ঘৃণা করল এবং অন্তর দিয়ে অগ্রাহ্য করল। –[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

সম্পর্কে শায়থ আবুল হক মুহাদ্দিসে কাখ্যা] : হাদীসের শেষাংশ مَنْ كَرِهُ بِغَلْبِهُ وَانْكُرَ بِغَلْبِهِ وَانْكُر দেহলভী (র.) লিখেছেন, এটা রাবীর ইবারত এর দ্বারা তিনি مَنْ كَرِهُ فَغَدْ سَلَم নিখেছেন, এটা রাবীর ইবারত এর দ্বারা তিনি وَمَنْ كَرِهُ فَغَدْ سَلَم ক্রী (র.) লিখেছেন, রাবী এ ইবারত দ্বারা يَرْهُ بَيْنَ كَرُهُ وَهَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

৩৫০৩. অনুবাদ: হযরত আন্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ
(রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একবার] রাসূলুল্লাহ
আমাদেরকে বললেন, অচিরেই তোমরা আমার
পরে স্বজ্জনপ্রীতি এবং এমন সব কাজ দেখবে যা তোমরা
অপছন্দ করবে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া
রাসূলাল্লাহ! তখন আমাদেরকে কি করতে আদেশ
দিচ্ছেন্য তিনি বললেন, তখন তোমরা তাদের হক
আদায় করে দাও। আর তোমাদের হক আল্লাহর নিকট
প্রার্থনা কর। —[বুখারী ও মুসলিম]

وَعُرِهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

৩৫০৪. অনুবাদ: হথরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্গিত। তিনি বলেন, [একবার] সালামা ইবনে ইয়ার্থীদ জুম্পী রাস্পুল্লাহ

—কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাদেরকে এ সম্পর্কে কি হুকুম দেন যদি, আমাদের উপর এমন শাসক চেপে বসে যারা আমাদের থেকে নিজেদের হক আদায় করে নিতে চায়। অথচ তারা আমাদের হক আদায় করেতে অস্বীকার করে। তিনি বললেন, তাদের হক্ম শ্রবণ কর এব বানুগত্য কর। কেননা তাদের কর্তব্য তাদের উপর অপিত দায়িত্ব পালন করা। আর তোমাদের কর্তব্য তোমাদের উপর অপিত দায়িত্ব পালন করা। আর তোমাদের কর্তব্য তোমাদের উপর

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: শাসক ও জনগণ প্রত্যেকের জন্যই কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তা পালন করা ওয়াজি ব। (यभन শাসকের দায়িত্ব জনগণের মাঝে আদল ও ইনসাফ কায়েম করা, ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা, জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা, দেশের সীমানা সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। এসব জিম্মাদারি পালন করা শাসকের জন্য অপরিহার্য। অনুরূপভাবে জনগণের দায়িত্ব হলো শাসকের কাজে সহায়তা করা, তার আনুগত্য করা ইত্যাদি। এসব দায়িত্ব পালন করা জনগণের জন্য অপরিহার্য। সূতরাং উভয়ের জন্য জরুরি হলো তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা ও সীমালজ্ঞ্যন না করা।

وَعُرْ فِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ مَسْعُتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ مَنْ خَلَعَ بَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلاَ حُجَّةَ لَمُومَنْ مَاتَ وَلَيْسٌ فِي عُنُقِهِ بَبْعَةُ مَاتَ مَبْتَةً جَابَيْعَةً مَاتَ مَبْتَةً جَاهِلِيَّةً . (رَوَاهُ مُسْلُمُ)

৩৫০৫. অনুবাদ: হ্যরত আনুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ ক্রাথেকে ওনেছি, তিনি বলেন যে ব্যক্তি ইমাম বা শাসকের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিল কিয়ামতের দিবসে সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে তার কোনো প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, তার গরদানে ইমামের বায় আত নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে। -[মুসলিম]

وَعَنْ آَنَ اَبِي هُرَيْرة (رض) عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلُ تَسُوْسُهُمُ الْاَنَيْنِيَا - كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ وَانَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُونُ خُلَفَا - فَبَكُثُرُونَ قَالُواً فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوْا بَيْعَا الْأَوْلِ قَالُواً لَا لَكُهُ سَاتَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) ৩৫০৬. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) নবী করীম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের উপর শাসন পরিচালনা করতেন। যখন একজন নবী ইন্তেকাল করতেন তখন আরেকজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর আর কোনো নবী নেই। তবে খলিফা হবেন, তারা হবেন অনেক। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ। যখন একাধিক ব্যক্তি আমির হওয়ার দাবি করবে) তখন আমাদেরকে কি করার নির্দেশ দিতেছেন/ তিনি বললেন, প্রথম জনের বায়'আত পূর্ণ কর। তাদের হক আদায় কর বিনদ্যম আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তাদের ব্যাপারে যাদের উপর শাসক বানিয়েছেন। —[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হৈ প্রথমজনের পর প্রথমজনের বায় আত পূর্ণ কর। অর্থাৎ ঐ খলিফা ও আমিরের আনুগত্য কর দিনি প্রথম ধলিফা বিযুক্ত হয়েছেন। পরপর ঐ খলিফা ও আমিরের আনুগত্য কর যিনি তারপর নিযুক্ত হয়েছেন। সারকথা, একজনের পর আরেকজন ধারাবাহিকভাবে যে খলিফা নিযুক্ত হন অনুরূপভাবে তোমরাও ধারাবাহিকভাবে এক খলিফার পর অপর খলিফার বায় আত কর ও আনুগত্য কর। অবশ্য যদি একই সময় দুই ব্যক্তি খলিফা ও আমির হওয়ার দাবি করে, তাহলে তোমরা ঐ ব্যক্তির বায়আত পূর্ণ কর যিনি প্রথম নিযুক্ত হয়েছেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে মনে কর সে ক্ষমতার লোভে অন্যায় দাবি করছে। সূতরাং তাকে প্রত্যাখ্যান কর।

হৰ্ণ হৰ্ণ তাৰেকে এ তাৰেকে কৰিব আদের তিপর তাদের যে হক ও অধিকার রয়েছে তা তোমরা আদায় কর। যদিও তারা তোমাদের উপর জনগণর হক আদায় করার জিম্মাদারি অর্পণ করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। তখন তাদের থেকে জনগণের হক আদায় করিয়ে নেওয়া হবে। যদি তারা হক আদায় করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তাদেরকে কঠিন শান্তিতে নিক্ষেপ করা হবে।

وَعَرْدُ لِنَّ أَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُاللَّهِ ﷺ إِذَا بُوْيِعَ لِحَلِيْ فَتَيْنٍ فَاقْتُلُوا الْأَخِرَ مِنْهُمَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫০৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ কলেছেন, যখন দুই খলিফার বায়'আত করা হয়, তখন তাদের দ্বিতীয়জনকে হত্যা করে ফেল। -[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

పَوْلَمُ فَاتُخُلُواْ الْخُورَ দ্বিতীয়ঙ্কনকে হত্যা করে ফেল। অর্থাৎ যারা তার বায় আত করেছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে তাকে এর্ভাবে দুর্বল করে দাও, যাতে সে খলিফার বিরূদ্ধে মড়যন্ত্র করার সুযোগ না পায়। অথবা এর উদ্দেশ্য হলো যদি আমির ও খলিফা নিযুক্ত থাকার পরও কেউ নিজেকে খলিফা হওয়ার ঘোষণা দেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। অথবা কতলকে তার প্রকৃত অর্থে নেওয়া যায়। কেননা দ্বিতীয়জন হলো আল্লাহ তা'আলার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণকারী ও রাষ্ট্রদ্রোহী। আর রাষ্ট্রদোহীর শান্তি এটাই যে, যদি সে বিদ্রোহ করা থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

وَعَنْ ١٠٠٠ عَرْفَجَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَا اللهِ عَنْ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ هُنَاتُ وَهُنَاتُ وَهُنَاتَ فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُنُفَرِقَ اَمْسَرَ هُذِهِ الْاُمَّةِ وَهِيَ جَمِيْعُ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنْا مَنْ كَانِدًا مَنْ كَانَ رَوْاهُ مُسْلِكُمُ )

৩৫০৮. অনুবাদ: হযরত আরফাজা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, আমি রাস্লুলাহা হা থেকে গুনেছি। তিনি
বলেছেন, নিশ্চয়় অচিরেই ফ্যাসাদ ও হাঙ্গামা সৃষ্টি হবে।
সূতরাং উন্মতের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত থাকার পরও যে
ব্যক্তি পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায়় তরবারির মাধ্যমে তাকে
হত্যা করে ফেল। চাই সে যে কেউ হোক না কেন।
-[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তিহাদীসের ব্যাখ্যা] : কিন্তুবচন, এর একবচন হলো কিন্তু অর্থ প্রত্যেক ঐ জিনিস যার আলোচনা করা মন্দ ও পর্বিত মনে হয়। এখানে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিশৃত্থালা উদ্দেশ্য। তিন্তুটি কর্তিত মনে হয়। এখানে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিশৃত্থালা উদ্দেশ্য। তিন্তুটি কর্তিত মনে হয়। এখানে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিশৃত্থালা উদ্ধি করে। অর্থাৎ সময় যত পার হবে ভতই দীনের শক্ত ও দুশমনরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। তারা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি চরবে। তারা মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করা ও ফাটল সৃষ্টি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। মানুষ যেহেভু ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের লোভী থাকে তাই তারা মানবিক চাহিদার কারণে বাধ্য হয়ে তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হবে। আর তার পদ ও ক্ষমতা লাভ করার জন্য শক্তদের চালের ওটিতে পরিণত হয়ে বিভিন্ন প্রকারের ফিতনা সৃষ্টি করবে। ফলে

মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন দল ও উপদলের জন্ম হবে। তখন মুসলমানদের উচিত প্রথম থেকে যিনি ধলিফা নিযুক্ত আছেন তার পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং ফিতনাবাজদের মোকাবিলা করা।

تَوْلُمُ كُنَانِتًا مُنْ كَانَ ' 'চাই সে যে কেউ হোক না কেন?'' অর্থাৎ ফিতনাবাজ অনেক বড় মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি বা অনেক বড় আলেম বা শায়খে তরিকত হোক না কেনঃ উমতের মাঝে ঐক্য সংহতি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনবোধে তাকেও শায়েন্তা করতে হবে।

ওলামাগণ লিখেন যদি প্রথম থেকে নিযুক্ত খলিফা দায়িত্ব পালন করার যোগ্য হন এবং তাকে বরখান্ত করার কোনো শরয়ী কারণ না থাকে, এমতাবস্থায় যদি এমন কোনো লোক ক্ষমতা ও নেতৃত্বের দাবি করেন যিনি প্রকৃতপক্ষেও নেতৃত্ব দেওয়া ও আমির হওয়ার সর্বাধিক যোগ্য হন তবুও তাকে কতল করে দেওয়া উচিত। কেননা উন্মতের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ও ঐক্য বিনষ্ট করার কারণে সে কতলেরই উপযুক্ত।

وَعَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الله

৩৫০৯. অনুবাদ : হযরত আরফাজা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাস্লুল্লাহ 

ত থেকে 
তনেছি তিনি বলেন, যে ব্যক্তি |িন্যুক্ত খলিফার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করে। তোমাদের নিকট আসে, অথচ অবস্থা 
হলো এই যে, তোমরা নেকানো একজন খলিফা বা 
শাসকের আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ আছে। সে তোমাদের 
লাঠিকে ভাঙতে চায় অথবা তোমাদের ঐক্য ও সংহতির 
মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায়। সুতরাং তোমরা তাকে 
কতল করে ফেল। -িমুসলিম।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

े عَمَّاكُمُ ) نَوْلُهُ ) نَوْلُهُ ) : 'সে তোমাদের লাঠি ভাঙতে চায়' এর দ্বারা মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা বুঝানো হয়েছে। মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতিকে একটি লাঠির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

বর্তাত মনে হয়, এখানে বর্ণনাকারী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, রাস্লুরাহ স্থাম বর্জনাকারী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, রাস্লুরাহ প্রথম বাকাটি বলেছেন। কিছু এ সম্ভাবনাও আছে যে, রাস্লুরাহ স্থাম উভয় বাকাই ইরশাদ করেছেন। তখন প্রথম বাকা দ্বারা উদ্দেশ্য হবে মুসলমানদের রাজনৈতিক শক্তির মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। আর দ্বিতীয় বাকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের দীন-ধর্ম ও মাযহাবের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা।

وَعَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّفِ الرَّفِ اللهُ اللهِ عَمْرِهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ امِنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَيْهِ فَلَيْهُ فَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

৩৫১০. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্দুল্লাহ 

বলছেন,
যে ব্যক্তি ইমামের [খলিফার] বায়'আত করল। অর্থাৎ
নিজ হাত তার হাতে দিয়ে আনুগত্যের অঙ্গীকার করল
এবং অন্তর দিয়ে সেই বায়'আতের প্রতি সভুষ্টি জ্ঞাপন
করল। সে যেন যথাসাধ্য তার আনুগত্য করে। এরপর
যদি কেউ এসে [খেলাফতের দাবি করে] প্রথম ইমামের
বিদ্রোহ করে তাহলে তোমরা পরবর্তী ব্যক্তির গরদান
মেরে দাও। –[মুস্লিম]

وَعَرْ بَنِ سَهُرَةً (رض) قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَاتَّكُ إِنْ أَعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ اليَهْا وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهاً . (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ)

৩৫১১. অনুবাদ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রি আমাকে বলেছেন, নেতৃত্ব বা পদ চেয়ো না। কেননা যদি তোমাকে তা চাওয়ার কারণে দেওয়া হয় তাহলে তা তোমার উপর নাস্ত করা হবে। আর যদি তা তোমাকে চাওয়া ব্যতীত দেওয়া হয় তবে তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করা হবে। —[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

إُوْتِيلَانُ الْعُلَمَاءِ فِي طُلَبَ الْإِمَارَةِ (পদ ও নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া জায়েজ আছে কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মডভেদ) : ১. কিছু কিছু ওলামায়ে কেরামের নিকট পদ ও নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া هُـطُلَعًا জায়েজ নেই।

তাঁদের দলিল :

١. عَنْ عَبْدِ الرَّحْيُنِ بْنِ سَيْمَزَةَ (رض) قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَانِيَّكَ إِنْ اُعْطِبْتَهَا عَنْ مَسْنَلَةٍ أَعِنْتَ عَلِيْهَا . (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ)
 ٢. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قِبِّ إِنَّا لَنَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ . (مُسْلِمٌ)
 ٢. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قِبِّ إِنَّا لَنَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ آرَادَهُ . (مُسْلِمٌ)

অর্থাৎ আমরা এমন কোনো ব্যাক্তকে পদ দেই না যে নিজে তা অন্তেষণকারী।

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের নিকট কিছু শর্তের সাথে পদ ও নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া জায়েজ আছে।

তাঁদের দলিল :

ا. قَوْلَهُ تَعَالَىٰ قَالَ اجْعَلْنَى عَلَىٰ خَزَائِن ٱلْأَرْضِ إِنَّى خَفِيظٌ عَلِيمً .

অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, আমাকে দেশের ধনভাগ্তারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন। আমি বিশ্বন্ত রক্ষক ও সুবিজ্ঞ। –[সুরা ইউসুফ: ৫৫]

এখানে হযরত ইউসুফ (আ.) নিজের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব চেয়ে নিয়েছেন।

٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ (رض) قَالَ رسُولُ اللّٰءِ عَلَيْهُ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَى يَسَالَهُ ثُمَّ عَلَبَ عَدْلُهُ جُوْرةً فَلَهُ النَّارُ (اَبُردَاؤد ، مشْكُوةً)
 الْجَنَّةُ وَمَنْ عَلَبَ جَوْرة عَدْلهُ فَلَهُ النَّارُ (اَبُردَاؤد ، مشْكُوةً)

এ সৰুল ক্রিক্সমনে রেখে ওলামায়ে কেরাম বলেন, যদি কোনো বিশেষ পদের ক্ষেত্রে জানা যায় যে সে ব্যতীত অন্য কেউ তার সূষ্ট্র আঞ্জাম দিতে পারবে না, আর তার এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনো শুনাহে লিগু হওয়ার আশক্ষা না থাকে, তাহলে ঐ পদ চেরে নেওয়া জায়েজ আছে। তবে শর্ত হলো তার কোনো ক্ষমতা, নেতৃত্ব ও মর্যাদার লোভ না থাকতে হবে; বরং নায় ও ইনসাফের সাথে সহীহ বেদমত ও সঠিকভাবে হক আদায় করা উদ্দেশ্য হবে। যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) -এর কেবল এটাই উদ্দেশ্য ছিল। অনুরূপভাবে বোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার উদ্দেশ্য গুধু এটাই ছিল। হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুমাবিয়া (রা.)-এর মাঝে যে মতবিরোধ ছিল তার ভিত্তি এটাই ছিল। ক্ষমতা, মর্যাদা বা সম্পদ হাসিল করার উদ্দেশ্য কারেট ছিল না।

বিরোধীদের দলিদের জবাব]: বিরোধীদের পেশকৃত হাদীস উল্লিখিত শর্ত না পাওয়া গেলে সে অবস্থার উপর প্রযোজ্য । বলার অপেক্ষা রাখে না ইসলামি ভ্রুমতের রীতি হলো জ্ঞানী-গুণী ও সুবিজ্ঞ বাজিবর্গের মাধ্যমে মন্তলিসে ওরা গঠন করে তাদের মাধ্যমে খলিক্ষা নিযুক্ত করা । বর্তমানে যেভাবে জ্ঞানী ও নির্বোধ প্রত্যেককে সমান মর্বাদা দিয়ে ভোটের মাধ্যমে শাসক নিযুক্ত করা হয় ইসলাম তা সমর্থন করে না ।

وَعَنْ آلِنَ كُمْ مَرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَكَالَ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَكَالَ النَّكُمُ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإصارَةِ وَسَتَكُونُ نَسَدَامَةً بَسْرَمَ الْقِبَامَةِ فَنِعْمَ الْفَاطِمةُ \_ (رَوَاهُ الْبُخَارَيُ)

৩৫১২. অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী করীম

থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমরা
অচিরেই ক্ষমতা ও নেতৃত্বের জন্য লালায়িত হয়ে পড়বে।
আর এ কারণে অতিসত্বর কিয়ামতের দিবসে তোমরা
লক্ষিত হবে। [মনে রেখ]তা কতইনা উত্তম দুধপানকারিণী
আবার কতইনা মন্দ দুধ ছাড়ানোকারিণী। -বিখারী]

## সংশ্লিষ্ট আনোচনা

ভিন্দু [হাদীসের ব্যাখ্যা]: উক্ত হাদীসের ক্ষমতা ও পদ মর্যদার শুরু ভাগকে দুধপানকারিণী মহিলার সাথে এবং তার শেষ পরিণামকে দুধ ছাড়ানোকারিণী মহিলার সাথে তুলনা করা হয়েছে। দুগ্ধপোষ্য শিশু মা বা ধাত্রীর দুধ পান করতে যেমন আনন্দ পায় তদ্ধপ কেউ ক্ষমতা ও পদমর্যাদা লাভ করলে আনন্দ পায়। কিন্তু মৃত্যু যথন তাকে ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় অথবা অন্য কেউ তার পদ দখল করে নেয় তখন সে অত্যন্ত কষ্ট পায়। যেমন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুধ ছাড়ালে সে কষ্ট পায়।

সূতরাং দূনিয়ার এ ক্ষমতা ও পদমর্যাদার জন্য কারো চেষ্টা তদবির করা উচিত নয়। কেননা ক্ষমতা ও পদমর্যাদার শুরুভাগ আনন্দদায়ক হলেও এর শেষ পরিণতি লাঞ্জ্না ও অবমাননাকর। আর ক্ষমতার অপব্যবহার বা দুর্নীতি করলে পরকালে তার জন্য রয়েছে ভয়াবহ শান্তি।

ّوَارَنَ" -কে কিয়ামতের দিবনে অনুপপ্ত ও লজ্জিত হওয়ার কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটা ঐ সময় খখন ইমারতের দায়িত্ব আদায় না করে থাকেন এবং কোনো শাসক হিসাব-কিতাবের সময় জবাব দানে অক্ষম হয়ে যান। আর যদি ইমারতের দায়িত্ব আদায় করে আল্লাহর সভুষ্টি অনুযায়ী পরিচালনা করে থাকেন, তাহলে তার জন্য অনেক আনন্দ এবং সুসংবাদ রয়েছে।

যেমন হাদীস শরীক্ষে উল্লেখ রয়েছে যে, ন্যায় প্রতিষ্ঠাবান শাসকের স্থান আরশের ছায়ায় মিলবে। বিধায় এ ধরনের ইমারতকে উত্তম দাইমা 'ওনাদানকারিদী' বলা হয়েছে। এজন্য যে 'ইমারতের মধ্যে দুধের ন্যায় নগদ উপকার এবং প্রকাশ্যে সন্থান হয়ে থাকে। আর ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যাওয়াকে 'ফাতেমা' এজন্য বলা হয়েছে যে, ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাওয়াতে সব উপকার এবং সন্মান শেষ হয়ে য়য়য় এবং কোনো কোনো সময় সূচনীয় অবস্থায় অসম্মানি হতে হয়। এজন্য ক্রিট্রান্তির কার্যামতের দিবসে নূরের কিন্তু এটাও ঐ সময়, যখন ইমারতের দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করবে না। অন্যথায় শাসক ব্যক্তি কয়ায়তের দিবসে নূরের মিশ্বরের উপর হবে। আর আরশের ছায়াতো আছেই। যেহেত্ ইমারতের অবস্থায় নিজেকে সামলানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় এবং সঠিক রাজার উপর চলা কঠিন হয়ে য়য়য়। এ ভিত্তিতে হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে 'ইমারত' স্বয়ং নিজে তলব করো না হা তবে যদি নিজের তলব ও চাহিদা পেশ করা ব্যতীত লোকেরা তোমার হাতে দায়িত্বজার তুলে দেয় তাহলে এহণ করে নাও, এতে আল্লাহর গায়বী সাহায্য হবে। তবে যদি কোনো বাজি দেখে যে, ইমারতের দায়িত্ব অন্যের হাতে তুলে দেওয়াতে মুসলমানদের কাম-কাজের মধ্যে ব্যত্তিক্রম দেখা দেবে, তাহলে এমতাবস্থায় ইমারত তলব করাতে কোনো অসুবিধা নেই; বরং তলব করা উষ্ম কিন্তু নিয়ত বিতদ্ধ খাটি হওয়া উচিত। যেমন হযরত ইউসুক্ষ (আ.) বলেছিলেন প্রতিক্র ক্ষেক ও অধিক ক্ষানবান।' কিন্তু নিয়ত খাটি করা অনেক কষ্টমাধ্য ব্যাপার তাই এক্ষেত্রে অভান্ত চিন্তার সাথে বুঝে পা বাড়ানো উচিত।

وَعُنْ آَنْ اَللّهِ عَلَيْ اَلا تَسْتَعُمِلُنِي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ مَنْ كَبِي وَرَّ (رض) قَالَ قَلْتُ يَا يَعِيدِهِ عَلَىٰ مَنْ كَبِي ثُمَّ قَالَ يَا اَبا وَرِّ إِنَّكَ ضَعِيْفُ وَالنَّهَا اَمَانَةُ وَالنَّهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ خِزْقُ وَنَذَامَةُ إِلاَّ مَنْ اَخَذَهَا يِحَقِيهُا وَادَّى خِزْقُ وَنَذَامَةُ إِلاَّ مَنْ اَخَذَهَا يِحَقِيهُا وَادَّى إِلَّا مَنْ اَخَذَهَا يِحَقِيهُا وَادَّى اللّهُ يَا اَبَا وَرِّ اللّهِ قَالَ لَهُ يَا اَبَا وَرِّ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

৩৫১৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ যর (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেছেন, আমি আরজ করলাম— ইয়া রাসূলাল্লাহ!
আপনি কি আমাকে [কোনো স্থানের] শাসক বানাবেন না?
হযরত আবৃ যর (রা.) বলেন, তখন তিনি আমার স্কন্ধের
উপর করাঘাত করে বললেন, হে আবৃ যর! তুমি একজন
দুর্বল লোক। আর শাসনভার হলো একটি আমানত।
নিশ্চয় তা হবে কিয়ামতের দিবসে অপমান ও লাপ্ত্ননা।
তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তা ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ
করেছে এবং সঠিকভাবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন
করেছে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে— তিনি তাকে
বললেন, হে আবৃ যর! আমি দেখছি তুমি একজন দুর্বল
লোক। আর আমি তোমার জন্য ঐ জিনিস পছন্দ করি যা
আমি নিজের জন্য পছন্দ করি। তুমি কখনো দুজন
লোকেরও শাসক হয়ো না। আর এতিমের মালের
অভিভাবকও হয়ো না।—[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উন্দিন্দ আমি তোমার জন্য ঐ জিনিস পছন্দ করি যা আমার নিজের জন্য পছন্দ করি।" এর উদ্দেশ্য হলো, যদি আমি তোমার মতো দুর্বল ও শাসনভার গ্রহণ করতে অক্ষম হতাম তাহলে আমি শাসক হতাম না এবং শাসনভার গ্রহণ করতাম না । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে শক্তি ও যোগ্যতা দিয়েছেন এবং ধৈর্যও দান করেছেন। যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে শক্তি, যোগ্যতা ও ধৈর্য দান না করতেন তাহলে কখনো আমি বোঝা বহন করতে সক্ষম হতাম না ইমাম নববী (র.) বলেন, ক্ষমতা ও পদ বর্জন করার ক্ষেত্রে এ হাদীসটি পথপ্রদর্শক ও নীতি নির্ধারক। বিশেষ করে ঐ ব্যক্তির জন্য যে সঠিকভাবে এ দায়িত পালন করতে সামর্থারান নয়।

وَعَرْفُلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى أَنَا وَرَجُكَلَانِ مِنْ وَخُلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى أَنَا وَرَجُكَلَانِ مِنْ بَنِيْ عَمِّى فَقَالَ احَدُهُما يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اَمَرْنَا عَلَىٰ بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللَّهُ وَقَالَ الْاحْرَ مَلَى اللَّهُ وَقَالَ الْاحْرَ مَلَى عَلَى مَثْلَ اللَّهِ لَا نُولِي فَقَالَ الْاَحْرَ اللَّهِ لَا نُولِي عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ لَا نُولِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَمَلِنَا مَنْ وَنِي رَوَابَةٍ قَالَ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَىٰ عَمَلِنَا مَنْ أَوَادَةً وَاللَّهُ عَلَىٰ عَمَلِنا مَنْ أَوَادَةً وَلَا اللَّهُ عَلَى عَمَلِنا مَنْ أَوَادَةً وَلَا لاَ اللَّهُ عَلَى عَمَلِنا مَنْ أَوْلَا اللَّهُ الْمُلْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وَعَنْ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالْ وَالْ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالل

৩৫১৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্দুরাহ 

লাকদের মাঝে তোমরা সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তিকে পাবে যে এই শাসনভারকে চরমভাবে ঘৃণা করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মাঝে লিপ্ত না হয়। −বিখারী ও মসলিমা

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: যে ব্যক্তি ক্ষমতা, পদ ও শাসনভারকে কঠোরভাবে অপছন্দ করে তোমরা ভাকে সবচেয়ে ভালো মানুষ মনে কর। যদি সে কখনো কোনো কারণে ক্ষমতা ও শাসনভার গ্রহণ করে তাহলে পরিণামে দৈও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। কেননা যদিও সে ভালো লোক ছিল; কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণ করার পর লোভ-লালসার তাড়নায় সে আর ভালো থাকতে পারবে না।

وَعَرُونَ اللّهِ مِنْ عُمَرُ (رض) قَالُ وَالْ رَسُولُ اللّهِ مِنْ عُمَرُ (رض) وَكُلُّكُمْ مَسْنُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى النّاسِ رَاعِ وَهُو مَسْنُولُ عَنْ رَعِيْتِهِ فَالْإَمَامُ اللّهِ عَلَى النّاسِ رَاعِ وَهُو مَسْنُولُ عَنْ رَعِيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِينَةٍ وَهُو مَسْنُولُ عَنْ رَعِيتِتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِينَةً عَلَى بَيْتِ عَنْ رَعِيتِتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِينَةً عَلَى بَيْتِ وَوَهُو مَسْنُولُ وَهِي مَسْنُولُةً عَنْهُمْ وَعَبُدُ وَوَجِهَا وَوَلَدِه وَهِي مَسْنُولُةً عَنْهُمْ وَعَبُدُ الرَّجُولِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِه وَهُو مَسْنُولُ عَنْ الرَّجُولُ وَالْعَرْقُ وَكُلُكُمْ مَسْنُولُ عَنْ وَعِيتِهِ وَالْعَرْقُ وَكُلُكُمْ مَسْنُولُ عَنْ رَعِيتِهِ وَالْعَرْقَ وَكُلُكُمْ مَسْنُولُ عَنْ رَعِيتِهِ وَالْعَرْقُ عَلَى اللّهِ سَيِّدِه وَهُو مَسْنُولُ عَنْ رَعِيتِهِ وَالْعَرْقُ عَلَيْوا)

৩৫১৬. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসললাহ = বলেছেন-সাবধান! তোমাদের মাঝে প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্রশীল। আর [কিয়ামতের দিবসে] তোমাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে নিজ দায়িত সম্পর্কে। সূতরাং জনগণের শাসকও একজন দায়িতুশীল লোক। তার দায়িত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর পুরুষ তার পরিবারের একজন দায়িতুশীল। তাকে এসব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর স্ত্রী তার স্বামীর ঘরসংসার ও সন্তানের উপর দায়িত্শীল। তাকে এসব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কোনো লোকের গোলাম বা দাস তার মনিবের মালসম্পদের উপর একজন দায়িত্শীল। তাকে তার দায়িত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্দীল। আর তোমাদের প্রত্যেককেই [কিয়ামতের দিন] নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। - বিখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ اللّهِ مَعْقَلِ ابْنِ يَسَارِ (رض) قَالَ سَعِعْتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ بَدُولُ مَا مِنْ وَالِ يَلْكَ بَقُولُ مَا مِنْ وَالِ يَلْكَ رَعِيدً فَيَهُوتُ وَهُو عَلَيْ فِيهُوتُ وَهُو عَلَيْ فِيهُوتُ وَهُو عَلَيْهِ وَالْجَنَدَة . عَاشُ لَهُمَّ مَلَيْهِ وَالْجَنَدَة . (مُتَّفَذَ عَلَيْهِ وَالْجَنَدَة)

৩৫১৭. অনুবাদ: হযরত মা'কল ইবনে ইয়াসার (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাস্লুরাহ হার্মেক গুনেছি, তিনি বলেন– যদি কোনো শাসক
মুসলিম জনগণের উপর শাসন পরিচালনা করে অতঃপর
সে আত্মসাংকারীরূপে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তার জন্য
জান্নাত হারাম করে দেবেন। –বিশারী ও মুসলিমা

### সংশ্ৰিষ্ট আন্দোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : জান্নাত হারাম হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নাজাতপ্রাপ্ত লোকদের সাথে সে প্রাথমিক পর্যায়ে যেতে পারবে না । তার পাপের শান্তি ভোগ করার পর সে জান্নাতে যাবে ।

وَعَنْ رَسُولَ اللّهِ عَدْ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللّهُ رَعِيّةً فَكُمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ إِلّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّة. (مُتَّفَقٌ عَكِيْه)

৩৫১৮. অনুবাদ: হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (র.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাস্লুল্লাহ
থেকে সনেছি। তিনি বলেন, যদি কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ
তা'আলা প্রজাপালনের দায়িত্ব প্রদান করেন; কিন্তু সে
তাদের কল্যাণকর নিরাপত্তা বিধান করল না, সে জান্লাতের
ঘ্রাণও পাবে না। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ النَّهِ عَائِذِ بَنْ عَمْرِهِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ . (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

وَعَنْ ثَابُ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُمْ مَنْ وُلِيَ مِنْ امْرِ أُمَّتِى شَنْ اللّٰهِمُ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ أُمَّتِى شَنْعًا فَرَفَقَ بِهِمْ وَمَنْ وُلِي مِنْ اَمْرِ أُمَّتِى شَيْعًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِمْ (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

ত৫২০. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করেছেন। হে আল্লাহ! যে ব্যক্তিকে আমার উম্মতের কোনো কাজের শাসক বা পরিচালক নিয়োগ করা হয়, সে যদি তাদের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দেয় যা তাদের জন্য বিপদ ও কষ্টদায়ক হয়, তাহলে তুমিও তার উপর অনুরূপ চাপিয়ে দাও। আর যে বাস্তিকে আমার উম্মতের উপর কোনো কাজের শাসক বা পরিচালক নিয়োগ করা হয়, আর সে তাদের সাথে নম্ম ও ভালো ব্যবহার করে তুমিও তার সাথে অনুরূপ নম্ম ব্যবহার কর। -[মুসলিম]

وَعَن ٢٥٢٠ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِهِ بَنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُواللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنْأَبِرَ مِن نُورٍ عَن يَمِينِ الرَّحْمٰنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَاهْلِينْهِمْ وَمَا وَلُوا. (رَوَاهُ مُسْلَكُه)

৩৫২১. অনুবাদ : হযরত আন্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ বলেছেন– নিশ্চয় ন্যায় বিচারক আল্লাহ তা'আলার নিকট নূরের মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। যা রহমান আল্লাহা -এর ডানদিকে থাকবে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলার উভয় হাতই ডান। তারা সেই সকল বিচারক যারা তাদের বিচারকার্যে, নিজেদের পরিবার-পরিজনে এবং দেশ পরিচালনায় ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। -[মুসলিম]

### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

আল্লাহ তা'আলার উভয় হাতই ডান। একটি সন্দেহ নিরসানের জন্য এ কথা বলা হয়েছে, যাতে কেউ মনে না করে যে, বাম হাতের বিপরীত ডান হাত উদ্দেশ্য। কেননা বাম হাত ডান হাতের তুলনায় একটু দুর্বল হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা সকল দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে পবিত্র।

আর আলাহ তা'আলার প্রতি হাতের সম্বন্ধ করা 'মুতাশাবিহাতের' অন্তর্ভুক্ত। এর উদ্দেশ্য আলাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে এখানে বাহাত হাত দ্বারা উদ্দেশ্য শক্তি, সামর্থ্য ও ক্ষমতা।

े পরিবার-পরিজনের মাঝে ন্যায়বিচার করার উদ্দেশ্য হলো, তার অধীনস্থ সকল মানুষের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ও তাদের হক আদায় করা। চাই তার পরিবার-পরিজন হোক বা সাধারণ জনগণ হোক।

اللهِ عَلَى مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِي وَلاَ اسْتَخْلَفَ اللهُ مِنْ نَبِي وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ نَبِي وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِينْ فَقِ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَّانَتَانِ بِطَانَةً مِنْ خُلِينْ فَقِ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَّانَتَانِ بِطَانَةً تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحَصُّمُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنَ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحَصُّمُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنَ عَصِمَهُ اللهُ وَرَوَهُ الْبُخَارِيُ)

৩৫২২. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

র্লাহ বা'আলা যাকেই নবী হিসেবে প্রেরণ করেন
অথবা খলিফা নিযুক্ত করেন তার জন্য দুজন গোপন
পরামর্শদাতা থাকে। এক পরামর্শদাতা তাকে সর্বদা সৎ
ও ন্যায়সঙ্গত কাজ করার আদেশ দেয় এবং সেই
কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। আর অপর পরামর্শদাতা
তাকে অন্যায় ও অসৎকাজের আদেশ দেয় এবং তার
প্রতি উৎসাহিত করে। আর নিম্পাপ থাকবে সে ব্যক্তি
যাকে আল্লাহ তা'আলা হেফাজত করেন। -[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خُولُدُ بِطَانَكَانُ : "দুই গোপন পরামর্শদাতা" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ফেরেশতা এবং শয়তান। এরা উভয়ে মানুষের অভ্যন্তরে থাকে। ফেরেশতা ভালো ও নেককাজ করার আদেশ দেয় এবং নেককাজ করার জন্য উৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে শয়তান মন্দকাজ করার পরামর্শ দেয় এবং মন্দ ও নিকৃষ্ট কাজ করার জন্য উৎসাহিত করে।

শৈম্পাপ থাকবে ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ হেফাজত করেন।" এর দ্বারা সমস্ত নবীগণ, খোলাফারে রাশেদীন ও কিছু বিশেষ খলিফাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ফিতনা-ফাসাদ থেকে রক্ষা করেছেন।

وَعَنْ آنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الْاَمِبْرِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِیُ)

৩৫২৩. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, হযরত কায়েস ইবনে সা'দ নবী করীম

-এর নিকট এমন মর্যদায় ছিলেন, যেমন বাদশার নিকট
কোতওয়ালের মর্যাদা। -[বুখারী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

এর শান্দিক অর্থ হলো– সেন্ট্রি বা দেহরক্ষী। আমরা সাধারণত তাকে একান্ত সচিব বা মুখপাত্র বলে থাকি। যিনি খলিফা বা শাসকের আদেশ-নিষেধ মানুষের নিকট প্রকাশ ও প্রয়োগ করেন। তারা খলিফা বা শাসকের একান্ত বিশ্বস্ত লোক হয়ে থাকেন। হয়রত কায়েস ইবনে সা'দ (বা.)ও নবী করীম 🚃 -এর একান্ত সচিব ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি নবী করীম 🚃 -এর খেদমতে হাজির থাকতেন। নবী করীম 🚎 যে সকল হুকুম জারি করতেন তা তিনি প্রকাশ করতেন ও প্রয়োগ করতেন।

وَعَوْ نُنْ اَبِيْ بَكُرَةُ (رض) قَالَ لَمَّا بَلَغُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ا

৩৫২৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ——এর নিকট এ সংবাদ পৌছল যে, পারস্যবাসীরা কিসরার কন্যাকে তাদের সম্রাজ্ঞী নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি বললেন, সেই জাতি কখনো সফলকাম হতে পারে না যারা দেশের শাসক কোনো মহিলাকে বানায়। —[বখারী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা]: বর্তমান ইরান ছিল তৎকালীন পারস্য। আর পারস্যের বাদশাহদের উপাধি ছিল 'কসরা'। যেমন রোম সম্রাটদের উপাধি ছিল 'কারসার'। কিসরার আসল নাম ছিল পারভেজ ইবনে হরমুম ইবনে নওশেরওয়া। এক সময় তার কন্যা 'পুরান' -কে পারস্যের সম্রাজ্ঞী বানানো হয়। এ সংবাদ পাওয়ার পর নবী করীম ত্রুভ কথাটি বলেছিলেন। 'পুরান' সম্রাজ্ঞী হওয়ার পর দেশের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং গোটা পারস্য খওবিখও হয়ে যায়। অবশেষে হয়রত ওয়র (রা.) -এর খেলাফতকালে হয়রত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর হাতে সমস্ত পারস্য মুসলমানদের অধীনে চলে আসে।

এ হাদীস ঘারা বুঝা গেল একমাত্র পুরুষই ক্ষমতা ও নেতৃত্বের হকদার ও অধিকারী। কোনো মহিলা ক্ষমতা ও নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য ও অধিকারী নয়।

# षिणीय अनुत्रक्ष : اَلْفُصُلُ الثَّانِي

عَرِفِكَ الْحَارِثِ الْاَشْعُرِيُ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمُركُمْ بِحَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِينِلِ اللّهِ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَيُلْهِ جَرَةً لِللّهِ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَيْكَ شِبْرٍ فَقَدَ ذَكَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلّا أَنْ يُرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا لِلْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلّا أَنْ يُرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِلَيَةِ فَهُوَ مِنْ جُعْنَى جَهَنَمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلّى وَزَعَمَ أَنْهُ مُسْلِمٌ . (رَوَاهُ وَمُنْ دُعَا أَنْهُ مُسْلِمٌ . (رَوَاهُ وَمُنْ حُمْدُ وَالتَّرْمِذَيُّ).

৩৫২৫. অনুবাদ: হযরত হারেছ আশ আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ : বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিছি—
১. মুসলমানদের জামাতের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখ। ২. আমির ও শাসকদের আদেশ-নিষেধ মেনে চল। ৩. আমির ও শাসকদের আনুগত্য কর। ৪. হিজ রত কর। ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ কর। নিশ্চয় যে ব্যক্তি মুসালমানদের দল থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে যায় সে যেন তার গরদান থেকে ইসলামের রাশিটি খুলে ফেলল যাবৎ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি জাহিলি যুগের সংস্কৃতির দিকে আহ্বান করে সে জাহান্নামিদের দলভুক্ত। যদিও সে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান ধারণা করে।

-[আহমদ ও তিরমিযী]

#### সংশ্ৰিষ্ট আন্সোচনা

হৈল্বত কর' এর ছারা উদ্দেশ্য হলো অমুসলিম রাষ্ট্রে যে সকল মুসলমানরা বসবাস করে তারা ঐ রাষ্ট্র পরিত্যাঁগ করে ইসলামি রাষ্ট্রে চলে যাবে। অথবা যদি কোনো এমন মুসলিম দেশ বা শহরে বসবাস করে যা বিদ'আত ও পাপাচারের ঘাঁটি হওয়ার কারণে দারুল বিদ'আতের হুকুম গ্রহণ করেছে। তাহলে ঐ দেশ বা শহর পরিত্যাগ করে এমন দেশে বা শহরে চলে যাবে যা সুনুত ও দীনের মারকায হওয়ার কারণে দারুল সুনুতের হুকুম গ্রহণ করেছে। অনুরূপভাবে গুনাহ ও পাপাচারের জীবন পরিত্যাগ করে তওবা ও আল্লাহ অভিমুখী রাস্তা গ্রহণ করাও হিজরতের হুকুম রাখে। কেননা রাস্ল করেছেন করেছেন বিদ্যামিক করেছেন বিদ্যামিক বিশ্বতি বিশ্বতি

وَعَرُو الْمُنْ وَ الْمُو بِنِ كُسَبْ الْعَدُويِ قَالُ كُنْتُ مَعَ اَبِنَى بَكْرَةً تَحْتَ مِنْبَرِ الْمُن عَامِ وَهُو يَحْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِبَابُ رِقَاقُ فَقَالَ اَبُوْ بِلَالٍ النَّظُرُوْا إلٰى اَمِينُ رِنَا بَلْبَسُ ثِبَابَ الْفُسَّاقِ فَقَالَ اَبُوْ بَكُرَةً اُسْكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ مَنْ اَهَانَ سُلْطَانَ اللّهِ رَسُولَ اللّهِ عَنْ يَعْفُولُ مَنْ اَهَانَ سُلْطَانَ اللّهِ فِي الْأَرْضِ اَهَانَ سُلْطَانَ اللّهِ فِي الْأَرْضِ اَهَانَ سُلْطَانَ اللّهِ هِذَا كَرِيْثُ حَسَنُ غَرِيْبُ)

৩৫২৬. অনুবাদ: হযরত যিয়াদ ইবনে কুসাইব আদান্তী
(র.) বলেন, [একদিন] আমি হযরত আবৃ বাকরা (রা.)এর সাথে ইবনে আমেররে মিম্বরের নিচে বসাছিলাম।
তথন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। আর তার পরনে ছিল
একটি পাতলা মিহিন কাপড়। তখন [এক তাবেয়ী]
হযরত আবৃ বেলাল (র.) বললেন, তোমরা আমাদের
আমিরের দিকে তাকিয়ে দেখ তিনি ফাসিকদের পোশাক
পরিধান করেছেন। তখন হযরত আবৃ বাকরা (রা.)
বললেন, খামুশ! আমি রাস্লুল্লাহ — থেকে তনেছি,
তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ঐ বাদশাহকে অপমান করে যাকে
আল্লাহ তা'আলা জমিনের বাদশাহ বানিয়েছেন, আল্লাহ
তা'আলাও তাকে অপমান করবেন। – [তিরমিযী, আর
তিরমিয়ী বলেছেন এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ప్రేటీపే : "তিনি ফাসিকদের কাপড় পরিধান করেছেন" বাহাত মনে হয় ইবনে আমের (রা.) তখন কোনো এমন কাপড় পরিধান করেছিলেন যা পরিধান করা পুরুষের জন্যা হারাম। যেমন— রেশমি কাপড় ইত্যাদি। হযরত আবৃ বাকরা (রা.) হযরত আবৃ বেলাল (র.)-কে নিষেধ করেছেন যাতে তিনি ইবনে আমেরকে তিরকার ও অপমান না করেন। এর কারণ হলো তার এ উক্তিটি যেন মুসলমানদের মাঝে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হওয়ার কারণ না হয়।

আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে, কাপড়টি রেশমি ছিল না; বরং উন্নত জাতের মিহিন ও পাতলা কাপড় ছিল, যা সাধারণত বিলাসি লোকেরা পরে থাকত। আর পরহেজগার লোকের তা বর্জন করত। এজন্যই হযরত আবৃ বেলাল (র.) ঐ কাপড়কে ফাসিকদের পোষাকের সাথে তুলনা করেছিলেন। অনেক বুজুর্গ লোকেরা বলেন, যে অধিক পাতলা ও মিহিন কাপড় পরিধান করে সে তার দীনকেও পাতলা ও হালকা করে দেয়।

وَعَرِو ٢٠٠٣ النَّوَاسِ بَنِ سَمْعَانَ (رض) قَالُ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ طَاعَةً لِمَخْلُونٍ فِي مَعْضِبَةِ النَّخُالِقِ. (رَوَاهُ فِئ شَرْج السُّنَةِ)

৩৫২৭. অনুবাদ: হ্যরত নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ বলেছেন সৃষ্টিকর্তার নাফরমানির মাঝে কোনো মাখলুকের আনুগত্য নেই। - শিরহে সুনাহ وَعَنْ ٢٠٠٠ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالُ آَيَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ اَمِنِهِ عَشْرَةِ إِلَّا يُوْتَى بِهِ يَسُومُ الْقِيسَامَةِ مَغْلُولًا حَتَّى يَفُكُ عَنْهُ الْعُذَلُ اَوْ يُوْبِقُهُ الْجُورُدِ (رَوَاهُ الدَّادِمِيُ) ৩৫২৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) থেকে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুরাহ 

ব্যক্তি দশজন লোকেরও আমির হবে কিয়ামতের দিবসে
তাকে এমন অবস্থায় হাজির করা হবে যে তার গলায়
বেড়ি লাগানো থাকবে। তার ন্যায়নীতি ও ইনসাফ তা
থেকে তাকে মুক্ত করবে অথবা তার জুলুম ও নির্যাতন
তাকে ধ্বংস করবে। —[দারেমী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرُّ الْحُدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রত্যেক আমির ও শাসক সে অত্যাচারী হোক বা ইনসাফগার হোক প্রাথমিক পর্যায় তাকে আলার তা আলার দরবারে গলায় রশি লাগিয়ে উপস্থিত করা হবে। যাচাই করার পর সে যদি ইনসাফগার প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে, আর যদি অত্যাচারী ও জালেম প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে।

وَعَنْ ٢٠٢٦ مِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى وَبَلُ لِلْأُمْنَاء لَيَتَمَنَّيَنَ لِلْأُمْنَاء لَيَتَمَنَّيَنَ الْأُمُرَاء وَيَلُ لِلْأُمْنَاء لَيَتَمَنَّيَنَ الْعُرَفَاء وَيُلُ لِلْأُمْنَاء لَيَتَمَنَّيَنَ الْعُرَمُ مُعَلَّقَةً وَاللّهُ مَا يُوالْأُرْضِ وَالنَّهُمُ مُنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ وَانَّهُمُ مُنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ وَانَّهُمُ مُنَ السَّمَاء وَاللّهُ اللّهُ وَالْارْضِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْارْضِ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللل

৩৫২৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ — বলেছেন, দুর্ভোগ শাসকদের জন্য, দুর্ভোগ মাতব্বরদের জন্য, দুর্ভোগ আমানতদারদের জন্য। বহু লোক কিয়ামতের দিন অবশ্যই আকাজ্ফা করবে যদি তাদের কপালের চুল ধ্রুবভারার সাথে বেঁধে দেওয়া হতো আর তারা আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলতে থাকত তবু তাদেরকে কোনো কাজের নেতৃত্ব না দেওয়া হতো। – শিরহে সুনাহা

ইমাম আহমদ (র.)ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর তার বর্ণনার মাঝে আছে, যদি তাদের কপালের কেশগুচ্ছ ধ্রুবতারার সাথে বেঁধে দেওয়া হতো আর তারা আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলতে থাকত, তবুও তাদেরকে কোনো কাজের নেতৃত্ব দেওয়া না হতো।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : وَيَلُّ : শদের অর্থ- দুর্জোগ, দুঃখ, কষ্ট, ধ্বংস যা শান্তির কারণে হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেন, يَّلُ দোজখের একটি খাদ। যেমন বর্ণিত আছে যে, يَّلُ দোজখের একটি গভীর খাদ। কান্টেররা চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে খাদের নিচে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে তারপরও তলদেশে পৌছতে পারবে না।

نَصِبُنُ: সরকারি ঐ কর্মচারী বা অফিসারকে বলা হয় যাকে সদকা, খিরাজ ও টেক্স ইত্যাদি উসুল করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে, অথবা তাকে মুসলমানদের অন্যান্য মাল হেফাজত ও সংরক্ষণ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, অথবা সরকার ব্যতীত অন্য কোনো লোক তার নিকট কিছু টাকাপয়সা বা মাল গচ্ছিত রেখেছে অথবা বংশের সরদার বা মাতব্বর।

ু পুৰ কাছাকাছি অবস্থানকারী পাঁচটি তারকাকে "﴿ ﴿ বা ধ্রুবতারা বলা হয়। ঐ তারকাণ্ডলোর আলো তুলনামূলক অনেক কম থাকে। কপালের চুল ধ্রুব তারার সাথে বেঁধে আসমান ও জমিনের মাঝে লটকানো দ্বারা অপমান, লাঞ্ছনা ও অবমাননা বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দুর্নীতিবাজ ও অত্যাচারী আমির ও শাসকরা যথন আখেরাতের ভয়াবহ শান্তি ও লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করবে তবন তারা আকাঞ্চন করবে যদি দুনিয়ায় আমাদেরকে নেতৃত্ব ও ক্ষমতা না দেওয়া হতো; বরং তার পরিবর্তে আমাদের কপালের চুল ধ্রুবতারার সাথে বেঁধে আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলিয়ে রেখে অপমান করা হতো তবুও তা আমাদের জন্য প্রকে হালো হতো।

মেশকাত ৫ম (আরবি-বাংলা) ৭ (ক)

وَعَنْ آبِنهِ عِنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِنهِ عِنْ جَدِّه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقَّ وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ عُرَفَاءَ وَلُكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) ৩৫৩০. অনুবাদ: হযরত গালেবুল কান্তান এক ব্যক্তি থেকে তিনি তার পিতা থেকে আর তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। রাস্লুক্সাহ ক্রেবলেছেন, মাতব্বরি ও সরদারি একটি সত্য জিনিস। আর লোকদের জন্য কেউ সরদার হওয়াটা আবশ্যকও বটে। কিন্তু মাতব্বর ও সরদাররা জাহান্রামি হবে। —িআব দাউদা

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

زر । হাদীসের ব্যাখ্যা! : যে সকল মাতব্বর ও সরদাররা আদল ও ইনসাফ কায়েম করার পরিবর্তে জুলুম-নির্বাতন ও দুর্নীতি করেছে তারা জাহান্নামি হবে। এদিক দিয়ে লক্ষ্য করলে মাতব্বরি ও সরদারি গ্রহণ করা অর্থ ধ্বংস ও বিপদ ডেকে আনা। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির সাবধান ও সতর্ক হওয়া উচিত এবং যথাসম্ভব সরদারি ও নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকা উচিত। কেননা জনগণের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে অবশ্যই তাকে কঠিন শান্তি ভোগ করতে হবে।

وَعَنْ الآمْرَةُ السُّلُهُ عَلَيْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ اللهِ عِنْ عُجْرَةً (رضا) قَالَ قَالَ لِيَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ الْمَارَةِ السُّلُهُ هَا وَ قَالَ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ هَا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللهِ اللهُ عَلَى عَلَيْ هِمْ وَاعَانَهُمْ عَلَى عَلَيْ هِمْ وَاعَانَهُمْ عَلَى عَلَيْ هِمْ وَاعَانَهُمْ عَلَى عَلَيْ هِمْ وَاعَانَهُمْ وَلَنْ عَلَيْ هِمْ وَاعَانَهُمْ عَلَى يَرُدُواْ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمَعْ وَلَى اللهِ عَلَيْ وَلَسَنَ مِنْهُمْ وَلَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَلَمْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

৩৫৩১.অনুবাদ: হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚃 আমাকে বলেছেন- নির্বোধ লোকদের শাসন থেকে তোমাকে আমি আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে সোপর্দ করছি। হযরত का'व (ता.) वललन, ইয়ा तामलालाव! এটা कि? রাস্পুল্লাহ 🚟 বললেন, আমার পরে বিভিন্ন যুগে যারা আমির ও শাসক হবে [তারা নির্বোধ ও জালেম হবে] আর যে ব্যক্তি তাদের নিকট যাবে এবং তাদের মিথ্যাকে সত্য বলবে এবং তাদের অন্যায় ও জুলুমের সহায়তা করবে সে আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখি না। তারা হাউজে কাউছারে <sup>১</sup> আমার নিকট আসবে না। আর যে তাদের নিকট যাবে না এবং তাদের মিথ্যাকে সতা বলবে না এবং তাদের জুলুমের উপর সাহায্য করবে না ঐ সকল লোক আমার দলভক্ত। আর আমিও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি। আর তারা হাউজে কাউছারে আমার নিকট আসবে। - তিরমিয়ী ও নাসায়ী।

মর্থাৎ তারা হাউজে কাউছারে আমার নিকট আসার অনুমতি পাবে না অথবা হাউজে কাউছার দ্বারা উদ্দেশ্য জান্নাত। অর্থাৎ
জান্নাতে তাদেরকে আমার নিকট আসতে দেওয়া হবে না।

وَعَن ٢٠٠٣ ابْن عَبُاس (رض) عَن النَّبِي عَلَى قَالَ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَة جَفَا وَمَن النَّبِي عَلَى قَالَ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَة جَفَا وَمَن النَّبَعَ السَّلْطَانَ النَّسُلْطَانَ النَّسُلْطَانَ الْفَتْتِينَ (رَوَاهُ احْمَدُ وَالتَّرْمِيذِيُّ وَالنَّسَانِيُّ) وَفِيْ رِوَا يَهِ إَبِي دَاؤَد مَنْ لَيزِمَ السُّلْطَانِ دُنُو الْفَتْتِينَ وَمَا ازْدَادَ عَبْدُ مِنَ السَّلْطَانِ دُنُوا الْاَدُادَ عَبْدُ مِنَ السَّلْطَانِ دُنُوا الْاَدُادَ عَبْدُ مِنَ السَّلْطَانِ دُنُوا الْاَدُادَ مِنَ اللَّهِ بِعُدًا .

৩৫৩২. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যে থ্রামে বসবাস করে সে গোঁয়ার হয়। আর যে শিকারের পিছনে পড়ে সে গাফেল হয়। আর যে বাদশাহর নিকট যায় সে ফিতনায় লিপ্ত হয়। —[আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী] আর আবৃ দাউদের রেওয়ায়েতে আছে, যে রাজা বাদশাহর সংশ্রবে থাকে সে ফিতনায় পতিত হয়। আর যে ব্যক্তি বাদশাহর যত নিকটবর্তী হয় ততই আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এক দ্বারা যারা প্রামে বসবাস করে তাদেরকে হেয় বা তুচ্ছ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এ কথা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, যারা প্রামে বা জজপাড়াগায় বসবাস করে তারা সাধারণত শিক্ষার আলাে থেকে বঞ্চিত হয়। সভ্যতা-সংস্কৃতি তাদের নিকট পৌছে না। আলেম-ওলামা ও বুজুর্গদের সান্নিধ্য থেকে তারা বঞ্চিত থাকে। ফলে তাদের হৃদয় কঠাের ও শক্ত হয়ে যায়। তাদের কথাবার্তা ও চালচলনে মূর্খতা, কঠােরতা ও গৌয়ারতুমিভাব ফুটে উঠে।

: "যে ব্যক্তি বাদশাহর দরবারে যায় সে ফিতনায় পতিত হয়।" এখানে বিনা প্রয়োজনে বাদশাহর দরবারে যাওয়ার খারাবি বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা সে যদি বাদশাহর পরিয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ডের সমর্থন করে ও সহায়তা করে তাহলে তার দীন ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি সে বাদশাহর বিরোধীতা করে তাহলে তাকে বিভিন্ন ঝামেলা ও সমস্যায় পভতে হবে।

وَعَرِبِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكُرَبَ (رض) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَرَبَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمُّ قَالَ افْلُحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ اَمِيْرًا وَلاَ كَاتِبًا وَلاَ عَرِيْفًا \_ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد)

৩৫৩৩. অনুবাদ: হ্যরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুক্সাহ তার কাঁধের উপর করাঘাত করে বলেছেন, হে কুদাইম! [মিকদামের সংক্ষেপ] যদি তুমি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর যে, না তুমি আমির হয়েছ, না তুমি লেখক হয়েছ, না মাতব্বর হয়েছ তাহলে তুমি সফলতা অর্জন করলে।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يُولِيُّ رُكْ كَانِيُّا: এখানে লেখক ঘারা উদ্দেশ্য হলো যারা সরকারি চাকরিতে লিখার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। আর উপরিউজ কর্মকর্তার নির্দেশে বা দুর্নীতি করার জন্য মিথ্যা ও অসত্য কথা লিপিবদ্ধ করে। এ হাদীসে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সাদাসিধে জীবনযাপন করা ও অপ্রসিদ্ধ থাকা শান্তি ও আরামদায়ক ও পরিণামের দিক দিয়েও কল্যাণকর। পক্ষান্তরে প্রসিদ্ধি লাভ করা ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া বিপদ ও অকলাাণকর। وَعُوْ اللّهِ عَلَيْهَ بَنِ عَامِرِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْس يَعْنِي اللّذِي يَعْشُرُ النَّاسَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدُّارِمِيُّ)

৩৫৩৪. অনুবাদ: হ্যরত উকাব ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুক্লাহ ক্রি বলেছেন, টেক্স আদায়কারী অর্থাৎ অন্যায়ভাবে ওশর ও জাকাত আদায়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। — (আহমদ, আবৃ দাউদ ও দারেমী)

وَعُرْفُ اللّهِ عَلَيْ الْمُ النَّاسِ إلَى اللّهِ يَوْمَ اللَّهِ يَوْمَ اللَّهِ يَوْمَ اللَّهِ يَالَّهِ النَّاسِ إلَى اللّهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَاقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إمَامٌ عَادِلُ وَاللّهِ يَوْمَ الْقِيعَامَةِ وَالْسَعَدَهُمْ مِنْهُ وَالسَّدَهُمْ مِنْهُ مَ خَذَابًا وَفِيْ رِوَاينَةً وَالْبَعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إمَامٌ جَانِرٌ. (رَوَاهُ التَوْمِذِيُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيْبُ)

৩৫৩৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ
বলেছেন
কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ-ই
হবেন সমস্ত লোকের চেয়ে অধিক প্রিয় এবং তার নিকট
সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী। আর কিয়ামতের দিন
আল্লাহ তা'আলার নিকট জালেম বাদশাহ-ই হবেন সমস্ত
লোকের চেয়ে ঘৃণিত ও কঠোরতম শান্তির অধিকারী।
অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে জালেম শাসক মর্যাদায়
আল্লাহর নিকট হতে বহু দ্রে। –[তিরমিষী এবং তিনি
বলেছেন এ হাদীসটি হাসান ও গরীব]

وَعَنْ اللهِ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اَفْضَلُ اللهِ عَلَى اَفْضَلُ اللهِ عَلَى الْفَطَانِ اللهِ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ اللهُ ا

৩৫৩৬. অনুবাদ : হ্যরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)
থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

বলেছেন,
সবচেয়ে উত্তম জিহাদ ঐ ব্যক্তির যে অত্যাচারী শাসকের
সামনে হক কথা বলে। −[তিরমিযী, আবৃ দাউদ ও
ইবনে মাজাহ। আর আহমদ ও নাসারী হাদীসটি তারেক
ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন।

وَعُرِفُ اللّهِ عَلَيْ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللّهُ بِالْاَمِينِ خَيْرًا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِذَا اَرَادَ اللّهُ بِالْاَمِينِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِى ذَكْرَهُ وَإِنْ ذَكَر اعَانَهُ وَإِذَا اَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُو وِإِنْ نَسِى لَمْ يُذَكِّرُهُ وَانْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ. (رَوَاهُ اَبُو دَاوْدَ وَالنّسَانِيُّ) ৩৫৩৭. অনুবাদ: হ্যরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 
তা'আলা কোনো শাসকের কল্যাণ চান, তখন তার জন্য
একজন সত্যবাদী উজির সিঠিক পরামর্শদাতা] এর ব্যবস্থা
করে দেন। যদি শাসক [আল্লাহর আদেশ] ভূলে যায়
তাহলে উজির তা শ্বরণ করিয়ে দেয়। আর যদি শাসক
শ্বরণ রাখে তাহলে উজির তাকে সাহায্য করে। আর র্যদি
আল্লাহ তা'আলা কোনো শাসকের সাথে এটার বিজ্ঞালা
করতে ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য একজন
বদ ও নিকৃষ্ট উজিরের ব্যবস্থা করে দেন। যদি শাসক
আল্লাহর আদেশ] ভূলে যায় তাহলে উজির তা শ্বরণ
করিয়ে দেয় না। আর যদি শাসক শ্বরণ করেন তাহলেও
উজির সহায়তা করে না। —[আবু দাউদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٢٠٥٣ إَبِى أَمَامَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ فَالَ إِنَّ الْآمِيْدَ إِذَا ابْتَ غَى الرِّرِيْبَةَ فِي النَّاسِ اَفْسَدَهُمْ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ) ৩৫৩৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ উমামা (রা.) নবী করীম

থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন- শাসক যখন
জনগণের দোষক্রেটি অন্থেষণ করে তখন তাদেরকে
খারাপ বানিয়ে দেয়। – আবু দাউদ

## সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: শাসক যদি জনগণের ছোটখাটো দোষ-ক্রটি খুঁজে বেড়ায় এবং জনগণকে বিভিন্ন অজুহাতে হয়রানি করে তাহলে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়। জনগণ শাসকের উপর কষ্ট হয়ে যায়। তখন দেশের মধ্যে শুরু হয় ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা। ভেঙ্গে পড়ে সামাজিক ও নৈতিক কাঠামো। চরম অবনতি হয় আইন-শৃঙ্খলার। সুতরাং শাসকের জন্য জনগণের ছোটখাটো দোষ-ক্রটিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা বাঞ্চনীয়।

وَعَرِفُ اللّهِ عَلَى مُعَاوِيَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَمْرَاتِ النّاسِ اَفْسَدْتُهُمْ (رَوَاهُ الْبَيْهَ قِيلٌ فَي شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৩৫৩৯. অনুবাদ: হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেছেন, আমি রাস্লুল্লাহ — থেকে ওনেছি,
তিনি বলেন– যদি ভূমি মানুষের গোপন দোষ-ক্রাটি
অন্তেষণ করে বেড়াও তাহলে ভূমি তাদেরকে খারাপ
করে ফেললে। –বায়হাকী ও'আবল ঈমানো

وَعُنْ اللّٰهِ عَلَيْهُ كَيْفُ النّٰتُمْ وَائِمَّةً مِّنْ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ كَيْفُ النّٰتُمْ وَائِمَّةً مِّنْ بَعْدِیْ يَسْتَا ثِرُوْنَ بِهِ ذَا الْفَیْءِ قُلْتُ اَمَا وَالَّذِیْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اَضَعُ سَبْفِیْ عَلٰی عَلٰی عَلْی الْحَقِ اَضَعُ سَبْفِی عَلٰی عَلٰی خَیْدٍ مِنْ ذٰلِكَ تَصْبِرُ حَتَّی الْقَاكَ قَالَ اَوْ لَا اَدُلُكَ تَصْبِرُ حَتَّی اَلْقَالَ قَالَ اَوْ تَلْقَانِیْ . (رُواهُ اَبُو دَاودَ)

৩৫৪০. অনুবাদ: হযরত আবৃ যর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ বলেছেন, তোমরা আমার পরে তোমাদের ইমাম বা শাসকের সাথে কি ধরনের আচরণ করবে? যখন তারা অমুসলিমদের থেকে বিরাজ ও জিজিয়া [টেক্স ও কর ইত্যাদি] আদায় করে নিজেরাই ভোগ করবে। তিখন তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে না তার মোকাবিলা করবে?) হযরত আবৃ যর (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম— সেই মহান সন্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন। অবশ্যই আমি নিজ তরবারি কাঁধের উপর রাখব। অতঃপর আপনার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত তার মাধ্যমে তাকে আঘাত করব। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে যুদ্ধ করব। নবী করীম ক্রাপ্ত করি না। তা হচ্ছে আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ক্রম বাধ্যে মিলিত হওয়া পর্যন্ত মুদ্ধা পর্যন্ত তুমি ধৈর্যধারণ কর। — আব দাউদ্ব

# ं وَالْفُصْلُ الثَّالِثُ : कृषीय अनुत्त्वन

عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ عَنْ وَسُلُ السَّابِ عُنْ رَسُولِ اللّٰهِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ عَنْ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ وَجَلّ يَنُومَ الْقِيبَامَةِ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ الّذِينَ إِذَا أُعْطُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ الّذِينَ إِذَا أُعْطُوا النّحَقَّ قَيِلُوهُ وَإِذَا اسْتُلُوهُ بَذُلُوهُ وَحَكُمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِإِنْفُسِهِمْ .

৩৫৪১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) নবী করীম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, তোমরা কি জান! কিয়ামতের দিবসে মহান আল্লাহ তা'আলার [আরনের] ছায়ায় সর্বপ্রথম কোন লোক স্থান পাবে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসৃল — ই ভালো জানেন। নবী করীম কলেলেন, ঐ সকল [আমির ও শাসক] লোকেরা যখন তাদের নিকট হক কথা বলা হয় তখন তারা তা কবুল করে। আর যখন তাদের নিকট কোনো ন্যায্য অধিকার চাওয়া হয় তখন তারা তা দিয়ে দেয়। আর মানুষের উপর এমন ফয়সালা করে যেরূপ ফয়সালা নিজের জন্য করে।

وَعَنْ اللّهِ عَلَيْ بِهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّ

৩৫৪২. অনুবাদ: হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাস্লুরাহ ক্রে
থেকে শুনেছি তিনি বলেন, আমি আমার উন্মতের উপর
তিনটি বিষয়কে ভয় করি। চাঁদ বা তারকার কক্ষপথে
অতিক্রম করার হিসাব অনুযায়ী বৃষ্টি কামনা করা এবং
বাদশাহর জ্বাম-অভ্যাচার ও তাকদীরকে অবিশ্বাস করা।

وَعُنَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

৩৫৪৩. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ যর (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 
আমাকে ছয় দিন পর্যন্ত
বলতে লাগলেন, হে আবৃ যর! সামনে তোমাকে যে
কথা বলা হবে তার জন্য প্রস্তুত হও। অতঃপর যখন
সপ্তম দিন আসল তখন নবী করীম বললেন, আমি
তোমাকে অসিয়ত করতেছি যে, তৃমি গোপনে ও
প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করতে থাক। যখন তোমার
থেকে কোনো মন্দকাজ প্রকাশ পায়। সাথে সাথে
কোনো ভালোকাজ কর। কখনো কারো নিকট কোনো
কিছুর সুওয়াল করো না। যদিও তোমার ছড়ি নিচে পড়ে
য়য়। অর্থাও তুমি ঘোড়ার উপর সওয়ার থাক
এমতাবস্থায় যদি তোমার হাতের চাবুকটি নিচে পড়ে
য়য় তবুও তা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য কারো নিকট সুওয়াল
করো না) কারো আমানত নিজের কাছে রেখ না এবং
দুজন মানুষের মাঝেও বিচারক হয়ো না।

وَعَنْ النَّهِي اللَّهُ أَنَهُ قَالُ مَا مِنْ رَجُلُ بَلِي اَمْسَرَ النَّهِي عَلَى اَمْسَرَ النَّهِي عَلَى اَمْسَرَ عَشَرَةٍ فَكَا قَدْقَ ذَٰلِكَ إِلَّا اَتَاهُ اللَّهُ عَزُ وَجَلَّ مَعْشُرةٍ فَكَا قُدُونَ ذَٰلِكَ إِلَّا اَتَاهُ اللَّهُ عَزُ وَجَلَّ مَعْشُرةٍ فَدَهُ اللَّهِ عُنْقِه فَكُهُ مَعْشُرةً وَاوْسُطُهَا بِيرُهُ أَوْ الْجَدَامَةُ وَاوْسُطُهَا مَلَامَةً وَاوْسُطُهَا مَدَامَةً وَاوْسُطُهَا مَدَامَةً وَاوْسُطُهَا مَدَامَةً وَاوْسُطُهَا

ত৫৪৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ উমামা (রা.) নবী করীম াথেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দশ বা ততোধিক লোকের জিমাদার হয়েছে কিয়ামতের দিবদে আল্লাহ তা'আলা তাকে গলায় শিকল পরা অবস্থায় উপস্থিত করবেন। তার হাত গরদারের সাথে বাঁধা অবস্থায় থাকবে। তার নেক আমল তাকে মুক্ত করবে। [অর্থাৎ তার আদল ও ইনসাফ-ই একমাত্র তাকে মুক্ত করবে। [অর্থাৎ তার আদল ও ইনসাফ-ই একমাত্র তাকে মুক্ত করবে। [মনে রেখ] নেতৃত্বের প্রথম অবস্থা ভর্ৎসনা ও নিনা, মধ্য অবস্থায় লক্জা আর পরিশেষে কিয়ামতের দিন অপমান ও লাঞ্জনা।

وَعَنْ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّه

৩৫৪৫. অনুবাদ: হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

কা বলেছেন- হে মুয়াবিয়া!
যদি তোমাকে কোনো কাজের জন্য শাসক নিযুক্ত করা
হয় তাহলে আল্লাহকে তয় কর এবং ইনসাফ কায়েম
কর। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, রাসূল 

-এর এ
কথার কারণে আমি সর্বদা এ ধারণা করতাম যে, আমি
একদিন অবশ্যই এ দায়িত্বে নিয়োজিত হবো। পরিশেষে
আমি দায়িত্বে উপনীত হলাম। আর্থাৎ নবী করীম

এর তবিষ্যালাণী সত্যে পরিণত হলো আর আমি শাসক
নিযুক্ত হলাম।

وَعَرْتُ آَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ مَالَةُ وَالْ اللّهِ مِنْ رَأْسِ مُرَيْرَةً (رض) قَالَ قَالَ السُّدُ وَلَا اللّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِيثَنَ وَإِمَارَةِ السِّبْعَيْلِ رَوَى الْأَحَادِيثَ السِّبْدَةَ اَحْمَدُ وَرَوَى الْبُينَهُ قِي حَدِيثَ مُعَادِيةً فِي حَدِيثَ مُعَادِيةً فِي حَدِيثَ مُعَادِيةً فِي حَدِيثَ مُعَادِيةً

৩৫৪৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করেনে সন্তর সালের গোড়ার যুগ এবং বাচ্চাদের শাসন ক্ষমতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। উল্লিখিত হাদীস ছয়টি ইমাম আহমদ (র.) বর্ণনা করেছেন। আর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি বায়হাকী দালায়েলে নবুয়ত প্রস্থে উল্লেখ করেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

শৈশ্য প্রদানর মানের গোড়ার যুগ' দ্বারা উদ্দেশ্য হিজারির সপ্তম দশক। অর্থাৎ ৬১ হিজারির থেকে ৭০ হিজ বি পর্যন্ত সমারকাল। ৬০ হিজারির শেকের দিকে হয়রত আমীরে মুয়াবিয়া। তার শাসনামলে উন্মতের মধ্যে দিয়ে তার শাসন ক্ষমতার পরিসমান্তি ঘটে। এরপর ধাকিকা নিযুক্ত হয় ইয়ায়ীদ ইবনে মুয়াবিয়া। তার শাসনামলে উন্মতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়। দেশের মাঝে বিশৃত্বলা ও ক্বিতনা-ক্যাসাদ শুরু হয়। তার শাসনামলেই হয়রত হোসাইন (রা.) কারবালা প্রান্তরে। দেশের মাঝে বিশৃত্বলা ও ক্বিতনা-ক্যাসাদ শুরু হয়। তার শাসনামলেই হয়রত হোসাইন (রা.) কারবালা প্রান্তরে দিয়মভাবে শাহাদাত বরণ করেন। ইয়ায়ীদ সর্বমোট ও বছর ৮ মাস শাসন ক্ষমায় অধিষ্ঠিত ছিল। ইয়ায়ীদের পর তার ছেলে মুয়াবিয়া ইবনে ইয়ায়ীদ ইবনে মুয়াবিয়া নামে মাঝে ক্ষমতা গ্রহণ করে। অবশেষে ক্ষমতার বাগড়োর বনী উমাইয়া খানদান পেকে বনী মারপ্রয়াননের হাতে চলে যায়। হাদীসে বনী মারপ্রয়ানদের শাসনকে বাভাদের শাসন বলে অবিহিত করা হয়েছে। বনী মারপ্রয়ানর স্বান্ত ইসলামি হুকুমতকে জুলুম, নির্বাতন, অন্যায় ও ফিতন-ফ্যাসাদের মাধ্যমে দুর্বল করে বাছা বানিয়ে দিয়েছে।

ইয়ার্যীদের ক্ষমতা এহণের মধ্য দিয়ে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলার যে সূচনা হয়েছিল তারা তার আরো বিস্তার ঘটিয়েছে। নবী করীম হার্বীদেরকে ঐ সময়কালের ভয়াবহতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাউকে উক্ত বিভীষিকাময় সময়ের মুখোমুখি না করে।

وَعَنْ اللهِ يَخْلَى بَنِ هَاشِمِ عَنْ يُونُسَ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلْمُ اللهِ المَا

৩৫৪৭. অনুরাদ: ইয়াহইয়া ইবনে হাশেম থেকে বর্ণিত। তিনি ইউনুস ইবনে আবৃ ইসহাক থেকে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাস্লুল্লাহ 
বলেছেন− তোমরা যেরূপ হবে তোমাদের উপর সেরূপ শাসক নিয়োগ করা হবে। আর্থাং তোমরা মং ও গাল্প প্রিয় হলে তোমাদের উপর সং ও শান্তি প্রিয় শাসক নিযুক্ত করা হবে। আর তোমরা অসং ও ফিতনাবাজ হলে তোমাদের উপর সং বল্ব নিযুক্ত করা হবে। আর বোমরা অসং ও ফিতনাবাজ হলে তোমাদের উপর সে ধরনের শাসক নিযুক্ত করা হবে।

وَعُرِدِ مِنْ الْهُ اللهِ فِي الْأَرْضِ يَا وَيُ النَبِي اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى الْأَرْضِ يَا وَيُ النَبِهِ كُلُّ مَا لَلهُ عَلَى الْأَرْضِ يَا وَيُ النَبِهِ كُلُّ مَا ظُلُومٌ مِنْ عِبَادٍهِ فَإِذَا عَدَلُ كَانَ لَهُ الْاَجْرُوعَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكُرُ وَإِذَا جَارَ كَانَ عَلَى عَلَيْهِ الْإِصْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشَّهُرُ وَإِذَا جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْإِصْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبِرُ -

৩৫৪৮. অনুবাদ: হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় বাদশাহ হলেন জমিনে আল্লাহ তা'আলার ছায়াবিশেষ। আল্লাহর বাদ্দাদের থেকে মজলুম ও অত্যাচারিত বাদ্দাগণ তার নিকট আশ্রয় কামনা করে। সুতরাং যাদি তিনি ন্যায়নীতি অবলম্বন করেন তবে তার জন্য রয়েছে পুরস্কার। আর প্রজাদের কর্তব্য হলো তার শোকর আদায় করা। আর যাদি তিনি জুলুম ও অত্যাচার করেন তাহলে গুনাহের বোঝা চাপবে তার উপর তখন প্রজাদের উচিত ধর্যেধারণ করা।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ত্র্বাদের জমিনে আল্লাহর ছায়া" এর দারা উদ্দেশ্য হলো, কোনো বস্তুর ছায়া ব্যমনিভাবে গরম ও রোদ্রের তাপ থেকে রক্ষা করে অনুরূপভাবে বাদশাহ তার প্রজাদেরকে বিভিন্ন কষ্ট-ক্রেশ ও জুনুম-নির্বাতন থেকে রক্ষা করেম। طُلُ اللّٰه -এর মাঝে ছায়া এর সম্বন্ধ আল্লাহ তা আলার দিকে করা হয়েছে। এর দ্বারা বাদশাহর মর্বাদা ও গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। যেমন্ - بَيْتُ اللّٰهِ -এর মাঝে تَبْتُ اللّٰهِ -এর সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করে কা'বা ঘরে মর্বাদা ও গুরুত্ব বুঝানোর জন্য।

وَعَرْ اللهِ عَمْرَ بَنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنَّ افْضَلَ عِبَادِ اللهِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْم الْقِيامَةِ إِمَامُ عَادِلَ رَفِيدَ قُ وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مُنْزِلَةً يُوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامُ جَائِرُ خَرِقً -

৩৫৪৯. অনুবাদ: হযরত ওমর ইবনুল খাতাব (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

ক্রামতের দিন সহনশীল ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ আল্লাহর 
নিকট উত্তম মর্যাদার অধিকারী হবেন। আর কিয়ামতের 
দিন জালেম অত্যাচারী বাদশাহ আল্লাহর নিকট সকল 
মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট হবে।

وَعَنْ ثَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عَمْرِد (رض) قَالُوَالُ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ نَظُر إلّٰى اَخِبْهِ نَظُرةً يُخْفِئُهُ اللّٰهُ يَنْ مَا نَظُر اللّٰهِ الْقَيِمَامَةِ نَظُرَةً يُخْفِئُهُ اللّٰهُ يَنْ مَا الْقَيِمَامَةِ رَوْى الْاَحَادِيْثَ الْاَرْبَعَةَ الْبَيْهَ قِي فَي شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَقَالَ فِي حَدِيْثِ يَحْيَى هٰذَا مُنْقَطِعً الْإِيْمَانِ وَقَالَ فِي حَدِيْثِ يَحْيَى هٰذَا مُنْقَطِعً وَرُوايَتُهُ ضَعِينَكُ.

ত৫০০. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিল বলেছেন—
যদি কোনো ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের প্রতি এমন
দৃষ্টিতে তাকায় যা দ্বারা সে ভীত-সন্তন্ত হয়, তাহলে
কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে ভীত-সন্তন্ত
করবেন। এ হাদীস চারটি বায়হাকী ত'আবুল ঈমান গ্রন্থে
বর্ণনা করেছেন। আর ইয়াহইয়া -এর হাদীসের ক্ষেত্রে
তিনি বলেছেন এটা 'মুনকাতি'' এবং তার রেওয়ায়েত
দুর্বলী।

رَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ (دَاءِ (رضه) قَسَالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَفُولُ انَا اللُّهُ لاَّ إِلْهُ إِلَّا اَنَا مَالِكُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ قُلُوبُ الْمُلُوكِ فِيْ يَدِي وَانَّ الْعِبَادَ إِذَا اطَاعُونِي حُولَتُ قُلُوبَ مُلُوْكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّافَةِ وَانَّ الْعِبِاكَ إِذَا عُصُونِيْ أَنْفُسَكُم بِالْدُعَاءِ عَلَى الْمُلُوكُولَكُنْ اَشْغِلُوا اَنْفُسَكُمْ بِالذِّكِيرِ وَالتَّضُرُّع كَيْ أَكْفِيكُمْ للرَّوَاهُ أَبُو نُعَيْم فِي الْحِلْيَةِ)

৩৫৫১, অনুবাদ: হযরত আবদ্দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাস্লুল্লাহ 🚃 বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমি হলাম আল্লাহ, আমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। আমি রাজা-বাদশাহদের মালিক এবং রাজাধিরাজ। সমস্ত বাদশাহদের অন্তর আমার হাতে। নিশ্চয় বান্দাগণ যখন আমার আনগত্য করে তখন আমি রাজা-বাদশাহদের অন্তর্কে দয়া ও হাদ্যতার সাথে তাদের দিকে ফিরিয়ে দেই। আর বান্দারা যখন আমার অবাধ্যতা করে তখন আমি তাদের অন্তরকে প্রজাদের জন্য কঠোর নিষ্ঠর করে দেই। সুতরাং তারা প্রজাদেরকে কঠিন অত্যাচার করতে থাকে। সূতরাং তোমরা তখন তোমাদের শাসকদের জন্য বদদোয়া করে৷ না: বরং নিজেদেরকে আল্লাহর জিকির ও রোনাজারিতে মশগুল কর যাতে আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হই। আব নু'আইম হিলয়া গ্রন্থে।

# بَابُ مَا عَلَى ٱلُولَاةِ مِنَ التَّيْسِيْرِ পরিছেদ : শাসকদের জন্য সহনশীলতা প্রদর্শন করা

# ें अथम जनुल्हिन : विश्वम जनुल्हिन

عَرْفَ اللّهِ عَلَيْ إِنَّ مُوسَلَى (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِذَا بَعَثَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِه فِي اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا بَعَثُ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِه فِي بَعْضِ اَمْدِه قَالَ بَشُرُوا وَلا تُنَفَّرُوا وَلا تُنَفَّرُوا وَلا تُنَفِّرُوا وَلا تُنَفِّرُوا . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

৩৫৫২. অনুবাদ: হযরত আবৃ মূসা আশ'আরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রি যখনই তাঁর কোনো সাহাবীকে কোনো কাজে প্রেরণ করতেন তখন বলতেন, তোমরা মানুষকে আশার বাণী ভনাবে। নৈরাশ্য জনক কথা বলে তাদের জন্য অনীহা সৃষ্টি করবেন না। তাদের সাথে সহজ ব্যবহার করবে, কঠোর ব্যবহার করবে না।

-[বুখারী ও মুসলিম]

وَعُنَّ ثَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَعَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّ

৩৫৫৪. অনুবাদ: হযরত আবু বুরদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিকবারা নবী করীম ক্রা তার দাদা আবু মৃসা ও মু'আয (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠালেন। তথন বললেন, তোমবা উভয়ে লোকদের জন্য সহজসাধ্য কাজ করবে, কঠিন ও কষ্টদায়ক কাজে তাদেরকে লিপ্ত করবে না। তাদেরকে সৃসংবাদ দেবে, ভীতিকর ও নৈরাশ্যজনক কথা তাদেরকে তনাবে না। পরশ্বর ঐকমত্য সহকারে কাজ করবে, মতবিরোধ করবে না। –বিখারী ও মুসলিম

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[হাদীসের ব্যাখ্যা]: মিশকাতের মুসান্নিফ بَرُوءَ সনদে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, প্রকৃতপক্ষে হবে সনদে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, প্রকৃতপক্ষে হবে কননা, আবৃ বুরদা (রা.) হযরত আবৃ মূসা আশি আরী (রা.) -এর পুত্র, নাতি নন। আর আবৃ বুরদা থেকে তার পুত্রগণ অর্থাৎ আদ্দুল্লাহ, ইউসুফ, সাঈদ এবং বেলাল হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। সূতরাং এখানে যে হাদীস রেওয়ায়েত করা হয়েছে তা সাঈদ ইবনে আবৃ বুরদা থেকে বর্ণিত। যেমন সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে. হযরত সাঈদ ইবনে আবৃ বুরদা (রা.) বলেন, আমি আমার পিতা হযরত আবৃ বুরদা থেকে গুনেছি তিনি বলেছেন, নবী করীম আমার পিতা অর্থাৎ হযরত আবৃ মুসা আশআরী এবং হযরত মুখায (রা.)-কে ইয়েমেনে প্রেরণ করেছেন।

وَعَرِثُنْ الْغَادِرَ يُعَمَّرَ (رض) أَنَّ رُسُولُ اللَّهِ عَدَّرَهُ فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ الْفَادِرَةُ وَاللَّهِ الْفَيَامَةِ فَكُونَ بَنْ فُلَانٍ. الْقَيَامَةِ فَكُنْ بَنْ فُلَانٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫৫৫. অনুবাদ: হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ক্রবলেছেন, প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটি করে পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং বলা হবে এটা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার আলামত। –(বুখারী ও মুসলিম)

وَعُنْ النَّنِيِيَ اَنَسٍ (رض) عَنِ النَّنِيِي اللَّهِ النَّنِي اللَّهِ النَّنِي اللَّهِ اللَّهُ اللَ

৩৫৫৬. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) নবী করীম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটি করে পতাকা থাকবে, যার মাধ্যমে তাকে চেনা যাবে। – বি্থারী ও মুসলিম]

وَعَنْ النَّبِي عَلَيْهِ (رض) عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ الْمَالَةِ الْمَالِقُولِ الْمَالَةِ الْمَالِقِيْمِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَلْمَالِقِ الْمَلْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمَةِ الْمَالِمُ الْمَلْمَةِ الْمَالِمُ الْمَلْمَالِمُ الْمَلْمَةِ الْمَالِمُ الْمَلْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلِيمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلِيمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

৩৫৫৭ অনুবাদ: হযরত আবু সাঈদ (রা.) নবী করীম

থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক
বিশ্বাসঘাতকের পাছার কাছে কিয়ামতের দিন তার
বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা স্থাপন করা হবে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক
বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার বিশ্বাসঘাতকতা অনুযায়ী
পতাকা উত্তোলন করা হবে। সাবধান! সরকার প্রধানের
বিশ্বাসঘাতকতাই হবে সবচেয়ে বড়। -[মুসলিম]

# विठीय अनुत्र्वत : ٱلْفَصْلُ الثَّانِيُ

عَنْ هُوهَ اللّه عَمْرِهِ بَنِ مُرَّةَ (رض) أَنَّهُ قَالَ لِيمَ عَارِيهُ اللّه عَلَّةَ يُقُولُ مَنْ وَلَاهُ اللّه عَلَّةَ يُقُولُ مَنْ وَلَاهُ اللّه مَنْ يَقَالُ اللّه مَنْ وَلَاهُ اللّه مُنْ مَنْ المَنْ اللّه مَنْ مَنْ المَنْ اللّه مَنْ مَنْ عَلَيْهِم وَخَلَّتِهِم وَفَقْرِهِم اللّه مُونَ حَاجَتِه وَخَلَّتِه وَفَقْرِه اللّه مُونَ حَاجَتِه وَخَلَّتِه وَفَقْرِه فَحَمَّ مَنْ اللّه مُونَ حَاجَتِه وَخَلَّتِه وَفَقْرِه فَحَمَّ مَنْ اللّه مُونَ حَاجَتِه وَخَلَّتِه وَفَقْرِه فَ وَلَعْرَه وَلَعْ مَنْ مَنْ اللّه مُونَ حَاجَتِه وَخَلَّتِه وَفَقْرِه النّاسِ . (رَواه وَالتَّرِه النّاسِ . (رَواه وَالتَرْه إِنْ عَلَى حَوانِحِ النّاسِ .

৩৫৫৮. অনুবাদ: হ্যরত আমর ইবনে মুররাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একবার হ্যরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে বললেন, আমি রাস্লুল্লাহ ক্রি থেকে শুনেছি, তিনি বলেন- যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের কোনো কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন, আর সে তাদের জরুরত, চাহিদা ও অভাব অভিযোগ শোনা থেকে আড়ালে থাকে, আল্লাহ তা'আলাও তার জরুরত, চাহিদা ও অভাব-অভিযোগ প্রন করা। থেকে আড়ালে থাকেন। এ হাদীস শোনার পর) হ্যরত মুয়াবিয়া (রা.) লোকদের জরুরত ও অভাব-অভিযোগ প্রবহের জরুরত এ অভাব-অভিযোগ প্রবহের জরুরত এ অভাব-অভিযোগ প্রবহের জরুরত এ অভাব-অভিযোগ প্রবহের জরুরত এ অভাব-অভিযোগ প্রবহের জরুর

ُ وَفِیْ رِوَایَتٍ لِلَهُ وَلِإَحْمَدَ اَغَلَقَ اللّٰهُ لَـٰهُ اَبْوَابَ السَّمَاءِ دُوَنَ خَلَتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسَكَنِهِ.

তিরিমযীর অন্য আরেক রেওয়ায়েত ও আহমদের রেওয়ায়েতে আছে আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির চাহিদা, জরুরত ও অভাব মোচনের ব্যাপারে আসমানের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেবেন।

# ं وَالْفُصُلُ الثَّالِثُ : क्षीय अनुत्क्ष

عَرْ ثَنْ آَبِي الشَّمَّاخِ الْاَزْدِي عَنِ ابْنِ عَمْ لَهُ مِنْ اصْحَابِ النَّبِي ﷺ اَنَّهُ اَتَى مُعَاوِيَةً فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالُ سَمِعْتُ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفُولُ مَنْ وُلِي مِنْ امْرِ النَّاسِ شَيْئًا ثُمَّ اغْلَقَ بَابَهُ دُونَ الْمُسْلِمِيْنَ او الْمَظْلُومِ اوْ ذِى الْحَاجَةِ اغْلَقَ اللَّهُ دُونَهُ أَبُوابَ رَحْمَتِه عِنْدُ حَاجَتِه وَفَقُوهِ أَفْقَرَ مَا يَكُونُ الْبَهِ. ৩৫৫৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ শাখাখ আল আঘদী তার

এক চাচাতো ভাই থেকে রেওয়ায়েত করেন। যিনি নবী
করীম — এর সাহাবী ছিলেন। একবার তিনি হযরত
মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আমি
রাস্লুল্লাহ — থেকে শুনেছি, তিনি বলেন- যে
ব্যক্তিকে মানুষের কোনো কাজে অভিভাবক নিযুক্ত করা
হয়। অতঃপর সে মুসলমান, মজলুম অথবা অভাবী
মানুষের উপর তার দরজা বন্ধ করে রাখল। আল্লাহ
তা'আলাও তার প্রয়োজন বন্ধ করে দেবেন যখন সে
চরম অভাবে পতিত হবে।

وَعَنْ الْهُ كَانُ إِذَا بَعَتَ عُمَّالَهُ شَرَطَ عَلَيْهِمُ إِنْ الْخَطَّابِ (رضا) أَنَّهُ كَانُ إِذَا بَعَتَ عُمَّالَهُ شَرَطَ عَلَيْهِمُ إِنْ لاَ تَسْرَكَبُ وَا بَدَاكُ لُوا نَقِيبًا وَلاَ تَسْلَكُ مُوانَ تَقِيبًا وَلاَ تَسْلَكُمُ الْمُوانِكُمُ دُونَ تَلْبَسُوا رَقِينَقًا وَلاَ تُعْلِقُوا الْبُوابَكُمُ دُونَ حَوَائِحِ النَّاسِ فَانِ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ حَوَائِحِ النَّاسِ فَانِ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ وَقَالَ مُنْ ذَٰلِكَ وَلَا لَعُقُوبَةُ ثُمَّ يُشْيِعُهُمْ . (رَوَاهُمَا الْبَيْهَ قِنَى فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৩৫৬০. অনুবাদ: হ্যরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি যখনই কোনো শাসক পাঠাতেন তখন তাদের উপর শর্তারোপ করতেন যে, তোমরা তুর্কি ঘোড়ায় সওয়ার হবে না, ময়দার রুটি খাবে না, পাতলা মিহি কাপড় পরিধান করবে না, মানুষের প্রয়োজন মিটানো থেকে তোমার দরজা বন্ধ করবে না। যদি তোমরা এর মধ্য হতে কোনোটি কর তাহলে তোমরা শান্তির যোগ্য হবে। অতঃপর কিছুদ্র পর্যন্ত তিনি তাদেরকে এগিয়ে দিয়ে আসতেন। [এ হাদীস দুটি বায়হাকী ত'আবল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : তুর্কি ঘোড়ায় সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন কারণ তুর্কি ঘোড়ায় সওয়ার হলে অহংকার ও অহিমিকা প্রকাশ পায়। আর ময়দার রুটি খেতে ও মিহি পাতলা কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন কারণ এতে ভোগ-বিলাস ও আবাম প্রিয়তা প্রকাশ পায়। তাই এগুলো থেকে নিষেধ করেছেন।

# بَابُ الْعَمَلِ فِى الْقَضَاءِ وَالْخَوْفِ مِنْهُ পরিচ্ছেদ : প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত হওয়া এবং তাকে ভয় করা

প্রশাসনিক দায়িত্ব পেয়ে আদল-ইনসাফ এবং ন্যায়নীতির উপর কায়েম থাকা বড়ই কঠিন। প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়ার পর অধিকাংশ মানুষ লোভ-লালসার শিকার হয়ে অন্যায় অপরাধে লিগু হয়ে যায়। তাই যথাসম্ভব প্রশাসনিক দায়িত্ব এড়িয়ে চলা উচিত। যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ও পরিণামের চিন্তা রয়েছে তারা সর্বদা এ দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে ভীসন্তন্ত থাকে।

# श्रे अथम अनुस्हिन : विश्रे अनुस्हिन

عَرْ النَّهِ الْبَيْ بَكُرة (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى بَكُرة (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى بَكُولُا لاَ يَقْضِبَنَّ حَكَمُ بَيْنَ وَهُو غَضْبَانً . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৩৫৬১. অনুবাদ: হযরত আবৃ বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ 

ং থেকে ওনেছি। তিনি বলেন, যখন কোনো কাজি বা বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় থাকে তখন যেন দুই পক্ষের মাঝে বিচার-ফয়সালা না করে। —[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ اللهِ بَنِ عَمْرِ وَابَيْ اللهِ بَنِ عَمْرِ وَابَيْ هُرُيْرَةَ (رض) قَالَا قَالَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا حَكَمَ النَّحَاكِمُ فَاجْتَهَدُ وَاصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وَاخْطَأُ فَلَهُ أَجْرُ وَاحِدٌ. (مُتَّفَةً عَلَيْه)

৩৫৬২. অনুবাদ: হথরত আদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবৃ 
হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, 
রাসুলুল্লাহ = বলেছেন, যদি কোনো বিচারক ইজতিহাদ 
অনেক চিন্তা-ফিকির] করে বিচার-ফ্যসালা করে এবং 
সঠিক ফ্যসালায় উপনীত হয়, তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান 
রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি ইজতিহাদের পরও ভুল ফ্য়সালা 
করে তার জন্য একটি প্রতিদান রয়েছে।

-[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: যদি কাজি ও বিচারক এমন কোনো ব্যাপারে ফয়সালা করতে চায় যে বিষয়ে কুরআন ও সূন্নাহ থেকে কোনো দিকনির্দেশনা খুঁজে পাছে না। এজন্য সে যদি ইজতিহাদ করে অর্থাৎ কুরআন ও সূন্নাহের আহকাম ও তালীমের মাঝে গভীর চিন্তা-ফিকির করে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। আর তার অন্তর এ সিদ্ধান্ত সঠিক হওয়ার নিশ্চমতা দেয়। তাহলে বাহ্যিক নিয়ম অনুযায়ী তার এ সিদ্ধান্ত সঠিক মেনে নেওয়া হবে। তবে পরকালের হিসেবে এর দুটি অবস্থা রয়েছে। ১. যদি কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক প্রকৃতপক্ষেও তার ফয়সালা সঠিক হয় তাহলে তাকে দুটি পুরস্কার দেওয়া হবে। একটি ইজতিহাদের পুরস্কার আরেকটি সঠিক ফয়সালার পুরস্কার। ২. যদি তার ফয়সালা কুরআন সুন্নাহের মোতাবেক না হয় তাহলে একটি পুরস্কার দেওয়া হবে। তা হচ্ছে, শুধু ইজতিহাদের পুরস্কার দেওয়া হবে একটি হুরুমর দেওয়া হবে। তা হচ্ছে, শুধু ইজতিহাদের পুরস্কার। মুজতাহিদের জন্যও ছবহু এই একই হুকুম।

পক্ষান্তরে যার মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা বিদ্যমান না থাকে তার ভূলের উপর কোনো প্রতিদান মিলা তো দূরের কথা সে সঠিক সিন্ধান্তে পৌছার পরও তার জন্য প্রতিদান মিলা হচ্ছে কঠিন ব্যাপার। বরং এমন যোগ্যতাবিহীন ইজতিহাদের মধ্যে গুলকারী ও সঠিককারী হওয়া ঐসব শাখা-প্রশাখার মধ্য হতে যার মধ্যে র্বিভ্রু কারণাদির অবকাশ রয়েছে। কিছু ঐসব মৌলিক আকিদাসমূহ যা হচ্ছে শরিয়তের আরকান 'স্কম্পমূহ' কিংবা যার মধ্যে বিভিন্ন কারণাদির অবকাশ নেই। এসবের মধ্যে ইজতিহাদ করা জায়েজ নয়।

জডএৰ এসবের মধ্যে ইজাতিহাদের ভুলের উপর প্রতিদান মিলবে না এবং অক্ষম বলে ও ধরে নেওয়া যাবে না; ববং নীতির বিরোধিতার দরন্দ তাকে কিয়ামতের দিবসে ধরণাকড করা হবে।

এখন আলোচা বিষয় হলো বে, সমন্ত মুজ্জতাহিদরা কি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন না অনির্দিষ্টভাবে যে কোনো একজ্ঞ ন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছে থাকেন। তাই এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী গংদের মত হচ্ছে যে, যে কোনো একজন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন এবং অন্যস্থ ভূলকারী হয়ে থাকেন।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর বেলায় কেউ কেউ বলেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, প্রত্যেক মুক্তভাহিদই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন কিন্তু একথাটি ভূল; বরং ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতেও যে কোনো একন্ধন মুক্তভাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন যেমন একটি মাসআলার মধ্যে মুক্তভাহিদ ইবনে আবী লায়লার ফডোয়াকে ইমাম আবু হানীফা (র.) জুলুম বলে আখায়িত করেছেন।

# विजीय अनुत्विम : ٱلْفَصْلُ النَّانِي

عَنْ 100 البِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ البَيْنَ البَيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

তথেও . অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্র বলেছেন, যে ব্যক্তিকে মানুষের মাঝে কাজি নিযুক্ত করা হলো তাকে যেন ছুরি ব্যতীত জবাই করা হলো। - আহমদ, তিরমিয়ী, আরু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

#### ছুরি ব্যতীত জবাই করা ঘারা উদ্দেশ্য :

- ১. রহানী ধাংস ও বিপর্যয় উদ্দেশ্য। কেননা এ দায়িত্বে নিয়োজিত হওয়ার কারণে তা'আল্লক মা'আল্লাহ তথা আল্লাহর তা'আলার সম্পর্কের মাঝে ভাটা পড়ে, যা রহানী তারাক্কীর জন্য প্রতিবন্ধক হয়। আবার কখনো অন্যায়ভাবে কারো মন তুষ্ট করতে হয়। নিজের মধ্যে অর্থ ও ক্ষমতার লোভ সৃষ্টি হয়। সুতরাং যাকে কাজি নিযুক্ত করা হলো তাকে এ সকল মসিবতে লিপ্ত করা হলো। অধিকন্ত ছুরি দিয়ে জবাই করলে একবার কট্ট হয় আর এ কট্ট সারা জীবন ভোগ করতে হয়।
- ২. কাজি এবং বিচারক নিযুক্ত করা বাহ্যিকভাবে তো ইজ্জত ও সম্মানের জিনিস; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ধুবই জয়াবহ জিনিস। উদাহরণম্বরূপ কাউকে যদি গলা টিপে হত্যা করা হয় তাহলে উপর দিয়ে তো কোনো আঘাত ও জয়মের চিহ্ন দেখা য়য় না; কিন্তু ভিতরগতভাবে তা ছিল অত্যপ্ত কঠিন ও মারাত্মক কষ্টদায়ক। অনুরূপভাবে কাজি ও বিচারক হওয়া ড়িতকর ও য়য়ণাদায়ক।

এক হাদীসে আছে–

عَنْ عَانِشَةَ (رض) عَنْ رُسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيَا تَعِينٌ عَلَى الْقَاضِى الْعَدْلِ يُوْمَ الْقِياكَمَةِ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَغْضِ بَيْنَ إِنْشَانِ فِي تَمَرَّةٍ فَظُّ . (مُسَنَّدَ أَخَمَّدُ، مِشْكُوةً)

কাজি ও বিচারকের পদ এহণ করা অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার জিনিস। এ ব্যাপারে এ ধরনের আরো অনেক হাদীস ররেছে। আমাদের আকাবির ও আসলাফ এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে অত্যন্ত ভয় পেতেন। হযরত আবৃ কিলাবা (রা.) হযরত সৃষ্টিয়ান ছাওনী (র.), হযরত মাক্ট্রণ (র.) প্রমুখ কাজি ও বিচারকের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার ভয়ে বাড়ি ঘর ছেড়ে হিজরত করেছিলেন। وَعَنْ اللّهِ عَلَى مَنِ البَعْفَى الْقَضَاءَ وَسَأَلُ وَلَالُوكُلُ اللّهِ عَلَى مَنِ البَعْفَى الْقَضَاءَ وَسَأَلُ وُكِّلَ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ مَنْ أَكُوه عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللّه عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ وَمَنْ أَكُوه عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللّه عَلَيْهِ مَلَكًا يُسُدِّدُهُ وَمَنْ أَكُوه عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللّه عَلَيْهِ مَلَكًا يُسُدِّدُهُ وَمَنْ أَكُوه عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللّه عَلَيْهِ مَلْكًا يُسُدِّدُهُ وَأَوْد وَاوَد وَلَانَ مَا حَدَى وَاللّه عَلَيْهِ وَالْوَد وَلَانَ مَا حَدَى وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلّه وَلّه وَاللّهُ وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَلّهُ وَلّه وَلّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّهُ وَلّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَلّهُ وَلّه وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ

৩৫৬৪. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুরাহ ক্রি বলেছেন, যে ব্যক্তি
বিচারকের পদ আকাজ্ঞা করে এবং তা চেয়ে নেয় সেই
পদ তার নিজের দিকে সোপর্দ করা হয়। অর্থাৎ তার
প্রতি আল্লাহর রহমত ও সাহায্য থাকে না। আর যাকে
উক্ত পদ জোর-জবরদন্তিভাবে দেওয়া হয় আল্লাহ
তা'আলা তার সাহায্যার্থে একজন ফেরেশতা নাজিল
করেন। যিনি তার কাজ-কর্মগুলো সুষ্ঠভাবে পরিচালনা
করেন। —িতরমিযী, আব দাউদ, ইবনে মাজাহা

وَعَنْ اللّهِ عَلَيْ الْقُضَاءُ ثَلَاثَهُ وَاحِدُ فِي الْجَنْةِ اللّهِ عَلَيْ الْمُشْدَةِ وَاحِدُ فِي الْجَنْةِ وَاقْتُنَانِ فِي النّبَارِ فَامّا اللّذِيْ فِي الْجَنْةِ فَرَخُلُ عَرَفَ الْجَنَّةِ فَرَجُلُ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلُ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلُ عَرَفَ الْحَقَّ فَعَضَى بِهِ وَرَجُلُ عَرَفَ الْحَقَّ فَعَضَى بِهِ وَرَجُلُ عَرَفَ الْحَقَ فَعَضَى بِهِ وَرَجُلُ عَرَفَ الْحَقَ فَعَضَى بِهِ وَرَجُلُ عَرَفَ النّبَادِ وَرَجُلُ قَضَى النّبَادِ وَرَجُلُ قَضَى لِلنّبَانِ عَلَى جَهْلٍ فَهُ وَفِي النّبَادِ وَرَجُلُ قَضَى لِلنّبَانِ عَلَى جَهْلٍ فَهُ وَفِي النّبَادِ وَرَجُلُ قَضَى لِلنّبَانِ عَلَى جَهْلٍ فَهُ وَفِي النّبَادِ (رَوَاهُ اللّهُ وَاوَدُ وَابْنُ مَاجَةً)

৩৫৬৫. অনুবাদ: হযরত আবু বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুরাহ ক্রির বলেছেন- বিচারক তিন প্রকারের হয়ে থাকে। এক প্রকারের [বিচারকদের] জন্য জান্নাত আর দুই প্রকারের [বিচারকদের] জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেই বিচারক জানাতে যাবেন যিনি হক উপলব্ধি করেছেন এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা করেছেন। আর যে বিচারক হক উপলব্ধি করেও বিচারের মধ্যে জুলুম করল সে বিচারক জাহান্নামি। আর যে বিচারক অজ্ঞতার সাথে ফয়সালা করে [অজ্ঞতার কারণে কোনটি হক তা উপলব্ধি করতে পারে না। আর এ অবস্থায়ই মানুষের মাঝে বিচার করে] সেও জাহান্নামি।

وَعَرْدَاتِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ اللّٰهِ اللّٰهُ ( (رَواهُ اَلِمُ وَاوُدَ)

৩৫৬৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাস্লুল্লাহ কলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিচারক হওয়ার আকাজ্জা করল এমনকি সে তা পেয়েও গেল। এমতাবস্থায় যদি তার আদল ও ইনসাফ তার জুলুম ও অন্যায়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তাহলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত। আর যার জুলুম ও অন্যায় তার আদল ও ইনসাফের উপর প্রাধান্য লাভ করল তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। —(আবু দাউদ)

مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لَمَّا بِعَشَهُ إِلَى الْبِمَن قَالَ كُبُّفَ تَغْضِى إِذَا عُرِضَ لَكَ قَسَاكُ قَالَ اقْتَضَى، بكتَابِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَانْ لَمْ تُجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَيِسُنَّةِ رُسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِن لَمْ تَرِجِدُ فِي سُنَّةِ رُسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَـالَ أَجْتُ هِدُ رَائِعٌ وَلَا اللهِ قَـالُ فَضَرَبَ رَسُولُ اللُّهِ ﷺ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِهِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُولًا اللُّه . (رَوَاهُ البُّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ) ৩৫৬৭. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন রাস্পুদ্ধাহ 🚃 তাকে [গভর্নর নিযুক্ত করে] ইয়েমেন পাঠালেন, তখন নবী করীম 🚃 তাকে জিজেন করলেন আছা বলভো তুমি কিভাবে বিচার-ফয়সালা করবেং যখন তোমার নিকট কোনো মকদ্দামা পেশ করা হবে। হযরত মু'আয (রা.) বললেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করব। রাসুল 🚐 পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা! আল্লাহর কিতাবের মধ্যে যদি [তার সমাধান] না পাও। তখন কি করে করবে? হযরত মু'আয (রা.) বলেন. তাহলে রাসূলুল্লাহ == -এর সুনুত (হাদীস) অনুযায়ী ফয়সালা করব। রাসুল 🚐 আবার জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা! রাসূলুল্লাহ 🚟 -এর সুন্নতের মাঝেও যদি (তার সমাধানা না পাও তখন কি করবে? এর জবাবে হযরত মু'আয (রা.) বললেন, তখন আমি আমার বিবেক দ্বারা ইজতিহাদ করব এবং সামান্য পরিমাণ ক্রটি করব না । হ্যরত মু'আ্য (রা.) বলেন, আমার এ কথা ওনে রাস্পুলাহ 🚐 আমার বুকে হাত রেখে বললেন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহর জন্য যিনি আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধিকে সেই কাজটি করার তৌফিক দিয়েছেন যে কাজে আল্লাহর রাসূল সন্তুষ্ট **আছে**ন। -[তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

' "আমি আমার বিবেক ঘারা ইজতিহাদ করব।" এর ঘারা উদ্দেশ্য হলো যে মাসআলা ও বিধিবিধান কুরআন ও সুন্নাহের মাঝে পাওয়া যাবে না আমি তা 'কিয়াস' করে হাসিল করব। কুরআন ও সুন্নাহের মাঝে পাওয়া যাবে না আমি তা 'কিয়াস' করে হাসিল করব। কুরআন ও সুন্নাহের মাঝে এ জাতীয় মাসআলার যে হুকুম দেও। এ হাদীস ঘারা বুঝা যায় কুরআন ও সুন্নাহের পর কিয়াসও 'বিরয়তের দলিল। আসহাবে যাওয়াহের ও গাইরে মুকল্লিদসহ যারা কিয়াসকে দলিল মাননা উপরিউক হাদীসে 'নুন্নান্ত' বাক্যের মধ্যে 'রায়' শব্দের ঘারা এমন কিয়াস উদ্দেশ্য যা কুরআন এবং হাদীস থেকে ইতিয়াত করা হয়ে থাকে। আর এমন কিয়াস প্রশংসাযোগ্য। অন্যদিকে যে 'রায়' এবং কিয়াস কুরআন এবং হাদীস থেকে ইতিয়াত করা হয়ে থাকে। আর এমন কিয়াস প্রশংসাযোগ্য। অন্যদিকে যে 'রায়' এবং কিয়াস কুরআন এবং হাদীস থেকে ইতিয়াত করা হয়ে থাকে দে কিয়াস শরিয়তের মূল নীতিমালাসমূহের মধ্য থেকে একটি মূলনীতি এবং দলিল হিসেবে পেশ করার মতো যোগ্যতাও রাখে জমহুর ওলামায়ে কেরামদের মতে। কিত্তু আহলে যাহির ওলামায়ে কেরামদের মতে কিয়াস দলিল পেশ করার যোগ্যতা রাখে না। কেননা সর্বপ্রথম কিয়াসকারী হচ্ছে অভিশপ্ত ইবলিশ 'লয়তান' 'দ্বান্ত' এনি নিম্বর্গর কর্থাছে "এজন্য যে, সে বলেছে আমি তা 'আদম' থেকে উন্তম, কারণ আমাকে আপনি আলু বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে আপনি মাটি ছারা সৃষ্টি করেছেন।" আর যে উত্তম সে তা থেকে নিমন্তরের কাউকে সেজ দা করা হচ্ছে কিয়াস 'যুক্তি' পরিপন্থী।

জমহর ওলামায়ে কেরামাণণ প্রথমত কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা ইন্তিদলাল পেশ করে থাকেন কর এ কর কর হার্ট হৈনি হুনি কর । আরা হ ও তার রাস্লের প্রতি প্রতাবর্তন কর । তাই এখানে কুরআনে কারীমে স্পষ্টভাবে যা কিছু নেই সে সবকে কিয়াসের পদ্ধতিতে কুরআন ও হাদীসের দিকে প্রতাবর্তন করে তার হুকুম বের করা হচ্ছে উদ্দেশ্য । দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে হযরত মু আয (রা.)-এর উপরিউক্ত হাদীস যে, রাস্ল হ্রুয়রত মু আয (রা.)-এর করাস করার উপর আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছেন এবং তাকে ধন্যবাদ দিরেছেন । যদি কিয়াস শরিয়তে দলিলযোগ্য না হতো তবে রাস্ল তাকে ধন্যবাদ না জানায়ে প্রতিবাদ জানাতেন । আর এ কিয়াসের বিস্তারিত আলোচনা ফিক্হশাশ্লের কিতাবাদিতে দেখে নাও ।

উত্তর : ইবলিস যে কিয়াস করেছিল তা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্য হুকুমের বিপরীত ছিল, যা জমহুরও অস্বীকার করে থাকেন।[অর্থাৎ এমন কিয়াসকে জমহুরও দলিলযোগ্য বলে মনে করেন না।]

كَلَامَ الْأَخْرِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَسْتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا شَكَكُتُ فَيُ قَضَاءٍ بَعْدُ (`وَاهُ السِّتْ مِنْ مُنْ وَأَفُومُ دَاوُدُ وَابْ مُناحَتُهُ) بينكم براثي في باب الأقضية والشهادات إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

৩৫৬৮. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন [যখন] রাসলুলাহ = আমাকে শাসক নিযুক্ত করে ইয়েমেন পাঠালেন তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন অথচ আমি একজন যুবক! বিচার বা শাসন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই। তখন নবী করীম क्षा বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তরকে অচিরেই সৎপথ দেখাবেন এবং তোমার জবানকেও সঠিক রাখবেন। যখন দই ব্যক্তি তাদের মকদ্দমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা না শোনা পর্যন্ত প্রথম ব্যক্তির পক্ষে কোনো রায় দিয়ো না। কেননা প্রতিপক্ষের বর্ণনা থেকে মকদ্দমায় রায় প্রদান করতে তোমার মদদ মিলবে। হযরত আলী (রা.) বলেন, [নবী করীম === -এর দোয়ার পর) আমি আর কোনো মকদ্দমায় সন্দেহে পডিনি। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ] মুসান্নিফ (র.) বলেন, আক্যিয়া ও শাহাদাতের অধ্যায়ে আমরা হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত رَاثِي عَالَمُ الْمَضْى بَيْنَكُمُ رَاثِي হাদীসটি বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

এর দোয়ার বরকতে সমন্ত সাহাবীদের মাঝে হযরত আলী (রা.) শ্রেষ্ঠ أَسُوحُ الْحُوبُبُوْ কিচারকের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। হযরত আলী (রা.) -এর ব্যাপারে রাস্ল 🊃 নিজেই ঘোষণা করেছেন والفضائم عَلَى الْحَوِبُثُو

# एठीय अनुत्रक : ٱلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرْفُلُونَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُود (رض)
قَالُ وَسُولُ السَّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُود (رض)
يَحْكُم بُيْنَ النَّاسِ الْآجَاء يَوْمَ الْقِيامَةِ
وَمَلَكُ الْخِنْ بِقَنْفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسُهُ إِلَى
السَّمَاءِ فَإِنَّ قَالَ الْقِهِ الْفَاهُ فِي مَهُواةِ
ارْبُويِيْنَ خَرِيْفًا - (رُواهُ احْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ
وَالْبُسْهَقِيُّ فَيْ شُعُو الْانْهَانِ)

৩৫৬৯. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হার্
বলেছেন, প্রত্যেক ঐ শাসক যে মানুষের মাঝে
শাসনকার্য পরিচালনা করে, সে কিয়ামতের দিন এমন
অবস্থায় হাজির হবে যে, একজন ফেরেশতা তার ঘাড়
ধরে রাখবেন। অতঃপর ফেরেশতা তার মাথা
আসমানের দিকে তুলবেন। সুতরাং যদি আল্লাহ
তা'আলা নির্দেশ দেন তাকে নিক্ষেপ কর তখন
ফেরেশতা তাকে দোজখের তলদেশে নিক্ষেপ করবেন।
যার গভীরতা চল্লিশ বছরের পথ।—আহমদ ও ইবনে
মাজাহ আর বায়হাকী ও'আবল ঈমানে।

### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

े السَّمَاء : "অতঃপর ফেরেশতা তার মাথা আসমানের দিকে তুলবেন।" এখানে ফেরেশতার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ফেরেশতা মাথা উঁচু করে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের অপেক্ষায় থাকবেন। আল্লাহ তা'আলা যথন কুকুম করবেন সাথে সাথেই ফেরেশতা তা বাস্তবায়ন করবেন।

ప్రే : অর্থ – নিক্ষিপ্ত স্থানের গভীরতা। আই کُرِیْکُ অর্থ – জামানা বা বছর। এথানে চল্লিশ দ্বারা নির্দিষ্ট সময় বা মুদ্দত বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং দোজখের ঐ গর্তের গভীরতা অনেক বেশি বুঝানো উদ্দেশ্য। আর এ শাস্তি জালেম ও অত্যাচারী শাসকদের জনাই প্রযোজ্য।

وَعُرْتُ عَانِشَةَ (رضا) عَنْ رُسُولِ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَلَى الْفَاضِى اللهِ ﷺ قَالَ لَكُمْ الْفَاضِى الْعَدْلِيَ وَمَا لَقِيامَةً يستَمَنَّى النَّهُ لَم يَقْضِ بَيْنَ الْنُنَيِّنِ فِي ثَمَرَةٍ قَطُّ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

وَعَرْ اللهِ عَلَى اللهِ مِن اَبِي اَوْلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ مِن اَبِي اَوْلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِى مَا لَمُ مِن اللهُ مَعَ الْقَاضِى مَا لَمُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَعَ الْفَاضِى اللهُ مِن اللهُ مِن

৩৫৭০, অনুবাদ : হ্যরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ 
থাকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন 
ন্যায়পরায়ণ শাসকের জন্যও এমন একটি মুহূর্ত আসবে 
যখন সে আকাক্ষা করবে একটি ফলের ব্যাপারেও দুই 
ব্যক্তির মধ্যে যদি সে ফয়সালা না করত। — আহমদ

৩৫৭১. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাই ইবনে আবু আওঞা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাই 
বলেছেন, শাসক যতক্ষণ পর্যন্ত জুলুম ও অন্যায় না করে 
ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার সাথে থাকেন। কিন্তু 
যথন সে জুলুম ও অন্যায় করতে থাকে তথন আল্লাহর 
সাহায্য তার উপর থেকে সরে যায় এবং শয়তান তার 
সঙ্গী হয়। —[তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ] ইবনে মাজাহএর আরেক রেওয়ায়েতে আছে যখন সে জুলুম ও অন্যায় 
করে তথন আল্লাহ তা'আলা তাকে তার নফসের উপর 
সোপর্দ করে তেন।

وَعَنْ آَنُهُ وَيَهُ وَدِيًّا إِخْتَصَمَا اللَّهُ سَيْبِ الْهُ الْمُسَيْبِ اللَّهُ مُسلِمًا وَيَهُ وَدِيًّا إِخْتَصَمَا اللَّي عُمَرَ فَراَى الْحَقِّ اللَّيهُ وَدِي وَلَقَطْبَى لَهُ عُمَرُ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْمُهُ وَدِي وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ فَصَرَيْهُ عُمَرُ بِاللَّرَةِ وَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ فَقَالَ الْهَهُ وَدِي وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ فَقَالَ اللَّهُ وَدِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ فَقَالَ لَيْسَالِهُ مَلَكً يُسَلِّدُ اللَّهُ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكً يُسَلِدُ انهِ يَعْرَبُ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكً يُسَلِدُ انهِ وَيُوكَ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكً يُسَلِدُ انهِ وَيَعْ الْحَقِّ فَاذَا تَرَكَ وَعَنْ شِمَالِهُ مَلَكً لَكُونَ عَاذًا تَرَكَ الْحَقِ فَاذَا تَرَكَ الْحَقَ عَنْ شِمَالِهُ مَلَكً لُكُونَ عَنْ اللّهَ وَالْمَاكِكُ )

৩৫৭২. অনুবাদ: হযরত সাইদ ইবনে মুসাইয়াব (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একবার] এক ইহুদি ও এক মসলমান তাদের বিবাদ নিয়ে হয়রত ওমর (রা.)-এর নিকট আসল। হযরত ওমর (রা.) দেখলেন, ইহুদি হকের উপর আছে তাই তার পক্ষে রায় দিয়ে দিলেন। তখন ইহুদি হযরত ওমর (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহর কসম! আপনি হক বিচার করেছেন। (এ কথা শোনার পরা হযরত ওমর (রা.) তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন এবং বললেন, তুমি কিভাবে জানলে [আমার বিচার সঠিক হয়েছে?] ইহুদি বলল, আল্লাহর কসম! আমরা তাওরাত কিতাবে পেয়েছি. যে শাসক নাায়বিচার করে তার ডান পাশে একজন ফেরেশতা থাকেন এবং বাম পাশে একজন ফেরেশতা থাকেন। তারা তার কাজটিকে দুরস্ত করে দেন। ন্যায় ও সঠিক কাজ করার মধ্যে সাহায্য করেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ন্যায়ের সাথে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি ন্যায় ও হক পথ পরিত্যাগ করেন ফেরেশতারা উভয়েই উপরে চলে যান এবং তার সঙ্গ পরিহার করেন। - মালেক।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তাৰ্ক চাবুক দ্বারা প্রহার করাকায়া]: এখানে প্রশ্ন জাগে যে, ইহুদি তো সত্য কথাই বলেছে, তারপরও হযরত ওমর (রা.) তার্কে চাবুক দ্বারা প্রহার করলেন কেন? এর জবাব হলো, হযরত ওমর (রা.) তাকে শান্তি স্বরূপ অথবা ক্রোধের কারণে চাবুক দিয়ে প্রহার করেনি; বরং খুশি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করার জন্য চাবুক দিয়ে হালকাভাবে আঘাত করেছেন। মানুষ খুশির সময় কথনো কথনো এমন করে থাকে। আর হযরত ওমর (রা.) এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি ন্যায়নীতি থেকে বিচ্যুত হননি। যদি এমনটি হতো তাহলে তিনি মুসলমান লোকটির পক্ষে রায় প্রদান করতেন।

৩৫৭৩, অনুবাদ: হযরত ইবনে মাওহাব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা,) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে বললেন, আপনি মানুষের মাঝে বিচার করুন। অর্থাৎ আপনি বিচারকের পদ গ্রহণ করুন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন; বরং হে আমীরুল মুমিনীন আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হযরত ওসমান (রা.) বললেন, তমি উক্ত পদকে কেন অপছন্দ করছু অথচ তোমার পিতা তো [খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পূর্বেও] বিচার ফয়সালা করেছেন। হ্যরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন, আমি রাস্লুল্লাহ 🚐 থেকে গুনেছি- তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বিচারক নিযুক্ত হয়ে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করে তার জন্য এটাই উত্তম যে. সে তা থেকে সমান সমানভাবে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। অর্থাৎ না ক্ষতিগ্রস্ত হয়, না উপকৃত হয়, না ছওয়াব লাভ হয়, না শান্তিযোগ্য হয়। এরপর হযরত ওসমান (রা.) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে এ সম্পর্কে আর কিছুই বলেননি। - তিরমিযী।

ةِ رَزِينٍ عَن نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمُرَ قَالَ لِعُثْمَانَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا اَقْضِرْ بَتْ: رَجُلَيْن قَالَ فَإِنَّ ابَاكَ كَانَ يَقْضِي فَقَالَ إِنَّ أَبِي لَوْ أَشْكُلَ عَلَيْهِ شَنِيٌّ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَظَّ وَلَوْ اَشْكُلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى شَعْرٌ يْلُ عَكْيب السُّلامُ وَانِّي لا أجدُ مَنْ أَسْأَلُهُ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِعَظِيْمٍ وَسَمِعْتُهُ يَفُولُ مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَاكْعِيْذُوهُ وَإِنِّي اَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ تَجُعُلَنِي قَاضِيًّا فَأَعْفَاهُ وَقَالَ لَا

আর রাযীনের এক রেওয়ায়েতে নাফে' হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত ইবনে ওমর (রা.) হ্যরত ওসমান (রা )-কে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি দুই ব্যক্তির মাঝেও বিচার করব না। তখন হয়রত ওসমান (রা) বললেন, তোমার পিতা তো বিচারকের দায়িত পালন করেছেন। তখন হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন. [আপনার কথা সত্য] তবে আমার পিতা যদি কোনো সমস্যায় পড়তেন, তখন রাস্লুল্লাহ === -এর নিকট জিজ্ঞাসা করতেন। আর যদি রাস্পুল্লাহ 💳 কোনো বিষয় সমস্যায় পড়তেন তখন হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করতেন। এখন আমি এমন কাউকে পাব না যার নিকট জিজ্ঞাসা করব। আমি রাসূলুল্লাহ 🚐 থেকে ভনেছি, তিনি বলেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে আশ্রয় চায়, সে মহান সন্তার আশ্রয় নিল। আর আমি নবী করীম = থেকে ভনেছি, তিনি বলেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে আশ্রয় চায়, তোমরা তাকে আশ্রয় দাও। সূতরাং আমাকে বিচারক নিযুক্ত করা থেকে আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে আশ্রয় চাচ্ছি। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে অব্যাহতি দিলেন এবং বললেন, তুমি এ কথাগুলো কারো নিকট প্রকাশ করো না। অন্যথায় কেউ বিচারক হতে রাজি হবে না।

# بَابُ رِزْقِ الْـُولَاةِ وَهَـدَايَـاهُـمْ পরিচ্ছেদ : कांकि ও বিচারকদের বেতন নেওয়া ও হাদিয়া গ্রহণ করা

শাসক, বিচারক ও কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বায়তুল মাল থেকে বেতন নেওয়া জায়েজ আছে। আর দু অবস্থায় হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েজ হবে- ১. হাদিয়াদাতা যদি বিচারকের কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়। ২. হাদিয়াদাতা বিচারক হওয়ার পূর্বেও তাকে হাদিয়া দিত। এ দু অবস্থায় হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েজ আছে। তবে শর্ত হলো এ হাদিয়া তার কোনো মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় না হতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েজ হবে না। কেননা তা ঘুষ বা উৎকোচ হিসেবে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের জন্য রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডার থেকে নিজেদের পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করা এবং সাধারণ মানুষদের পক্ষথেকে তাদের হাদিয়া এবং দান করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এই যে, যেহেতু প্রশাসক, বিচারপতি এবং অন্যান্য বিভাগীয় অফিসারগণ সাধারণ মানুষের কাজে নিজেদেরকে বন্দি করে দেয়, তাই তারা যেমন মুসলমানদের শ্রশিক মজদুরদের ন্যায়, বিধায় সাধারণ জনগণের উপর তাদের বেতন ভাতা প্রদান করা আবশ্যক। আর মুসলমানদের সম্পদ সরকারি বা রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডারের মধ্যে [বায়তুল মালেন মধ্যে] হয়ে থাকে। আর ভাতা তাদের পারিবারিক ব্যয় ভারের পরিমাণ অনুযায়ী হবে। এর চেয়ে কমও হবে না আবার এর চেয়ে বেশিও হবে না। আর তা ঐ সময় হবে যখন কোনো ধরনের শর্ত সাপেক্ষে হবে না; বরং প্রাথমিক পর্যায়ে বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর খলীফাফাতুল মুসলিমীন মুসলমানদের কাজে আত্মনিয়োগকারী দায়িত্বশীলদের বেতন নির্ধারণ করে নেবেন। কিন্তু যদি প্রথম থেকেই শর্ত সাপেক্ষে বেতন সহকারে নিয়োণ হয়ে থাকে তাহলে এ বেতন বির্দ্রীয় ধনভাগ্তার থেকে গ্রহণ করা জায়েজ হবে না। কিননা ইবাদতের পরিবর্তে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েজ নয়। কিন্তু কুরআনের শিক্ষা দান এবং ইমামতির উপর বেতন ধার্য করা যেহেতু পরবর্তী ওলামায়ে কেরামগণ জায়েজ বলে ফডোয়া দান করেছেন। তাহলে বিচার ইত্যাদির উপর বেতনের শর্ত করা জায়েজ হবে।

অতঃপর কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম বলে থাকেন যে, যদি রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল দরিদ্র হন তবে তার জন্য ভাতা গ্রহণ করা জরুরি। কেননা ভাতা ব্যতীত তাকে এ দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়া কঠিন বা দুঃসাধ্য হয়ে যাবে। আর যদি দায়িত্বশীল ধনী হন তাহলে ভাতা গ্রহণ না করা ভালো।

কিন্তু হিদায়া কিতাবের মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, ধনী দায়িত্বশীলের জন্যও ভাতা গ্রহণ করা উত্তম। তাহলে যেন এ দায়িত্বের প্রতি শুরুত্ব থাকে এবং স্বয়ং নিজে গ্রহণ করতে যেন কোনো জটিলতা দেখা না দেয়। সরকারি কর্মচারীদের বেতন, ভাতার দলিল হচ্ছে আবু দাউদ শরীফে উল্লিখিত হযরত বুরায়দা (রা.)-এর হাদীস।

অর্থাৎ عَمْنِ النَّبِيِّى ﷺ قَالَ مَنِ السَّتِعَمَلُنَاهُ عَلَى عَمَلِ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا اَخَذَ بَعَدَ وَٰلِكَ فَهُمْ غُلُولًا وَعَلَيْهُ وَرُوْقًا فَمَا اَخَذَ بَعَدَ وَٰلِكَ فَهُمْ غُلُولًا وَعَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل عَلَيْكُمْ عِلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

এমনিভাবে মুস্তাদরাকে হাকিমের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসুল হ্রয়রত আত্তাব ইবনে উসায়দ (রা.)-কে যখন মঞ্জা মুকাররামার কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন এবং বাৎসরিক চল্লিশ উকিয়া বেতন নির্ধারণ করেছিলেন। এমনিভাবে বুখারী শরীকে হয়রত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস রয়েছে যে, হয়রত সিদ্দীকে আকবর (রা.) খলীফাড়ুর রাসুল ক্রান্দির হত্তয়ার পর বলেছিলেন— নির্কৃত হত্তয়ার পর বলেছিলেন— নির্কৃত হত্তয়ার পর বলেছিলেন— ক্রান্দির নির্কৃত হত্তয়ার পর বলেছিলেন— ক্রান্দির নির্কৃত হত্তয়ার পর বলেছিলেন— কর্মেটি । নির্কৃত হত্তর পর্কিত বার্ত্তল মাল বা রাষ্ট্রীয় ধনভাগার থেকে আহার বহুণ করেন। এক্রন্য হ্যরত ওমর ফারুক এবং হয়রত ওসমান গনী (রা.) উভয়ই বায়তুল মাল থেকে নিজেদের দৈনিক বেতন বা প্রান্তবিক ভাতা গ্রহণ করে থাকতেন।

অতএব, রাষ্ট্রীয় ধনভাগুর বা বায়তুল মাল থেকে বেতন গ্রহণ করা জায়েজ; বরং এর উত্তম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকেনি।

এখন মাসআলা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের জন্য বেতন ব্যতীত সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে হাদিয়া বা অনুদান এহণ করা কিংবা সাধারণ মানুষের ঘরে দাওয়াত খাওয়ার ক্ষেত্রে। তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এই যে, নিজের আত্মীয়বজন এবং এমন লোকদের থেকে হাদিয়া ইত্যাদি এহণ করা এবং তাদের ঘরে দাওয়াত খাওয়া জায়েজ যাদের সাথে বিচার বিভাগের দায়িত্বশীল হওয়ার পূর্বেও এ ধরনের লেনদেনের সম্পর্ক ছিল। কেননা প্রথম ব্যাপার আত্মীয়তার সম্পর্ক হিসেবে এবং ছিতীয় ব্যাপার স্বাভাবিক প্রথা হিসেবে হবে। বিচার বিভাগীয় সম্পর্কের দরুদ এ লেনদেন হয়নি। এ উভয় পদ্ধতি ব্যতীত হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করা জায়েভ নয়। কেননা তা বিচার বিভাগীয় সম্পর্কের কারণে করেছেন, যার মধ্যে নিজ স্বার্থপরতা এবং ঘরের শক্ত আশক্ষা রয়েছে।

এমনিভাবে বিচারপতির জন্য এও জায়েজ নয় যে, বাদী-বিবাদীর মধ্য থেকে কাউকে কিছু খাওয়াবে কিংবা কাউকে পাশে বসাবে অথবা কোনো একজনের দিকে চক্ষু কিংবা হাত অথবা মাথা দ্বারা ইঙ্গিত করবে। কারণ এর দরুন অন্য প্রতিপক্ষ বাক্তির অন্তরে কট্ট আসবে। তাছাডা এতে ন্যায়বিচার না হওয়ার প্রতি ধারণা জন্ম নেবে।

## ें धेथम जनूत्व्हम : विश्रम जनूत्व्हम

عَرْثُ اللّٰهِ الْبَيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى مَا اعْسَطِيسْكُمْ وَلَا اَعْسَطِيسْكُمْ وَلَا اَعْسَطِيسْكُمْ اَنَا قَاسِمُ اضَعُ خَيْتُ امُرْتُ. (رَوَاهُ الْبُخُارِيْ)

৩৫৭৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রা বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কিছু দেই না এবং বঞ্চিতও করি না। আমি তথ্ বন্টানকারী। সুতরাং আমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছি সেভাবে বন্টান করি। –বিখারী।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবী করীম হাহাবীদের মাঝে সম্পদ বন্টন করার সময় উপরিউক্ত কথা বলেছেন, যাতে কাউকে কমরেশি দেওয়ার চারণে কেউ মনে কষ্ট না নেয়।

ান্ত্র জারা উদ্দেশ্য হলো তোমাদেরকে কোনো কিছু দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই এবং তোমাদেরকে বঞ্চিত করার ক্ষমতাও আমার নেই। অর্থাৎ আমি কাউকে কোনো কিছু দিলে নিজের ইচ্ছায় দেই না। আবার কাউকে বঞ্চিত করলেও নিজ ইচ্ছায় করি না। আমি কেবল একজন বন্টনকারী। আল্লাহর চ্কুমেই আমি এসব কিছু করে থাকি।

وَعُنْ ثُنْ اللّهِ الْأَنْ صَادِيَّةِ (رضا) قَالَتْ قَالَ رُسُولُ اللّهِ عَلَى النَّ رِجَالًا يَتَ النَّ رِجَالًا يَتَ النَّ رَجَالًا يَتَ فَاللّهُ مِنْ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ)

৩৫৭৫. অনুবাদ: হ্যরত খাওলাতুল আনসারিয়া (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

কছু মানুষ আল্লাহ তা'আলার মালের মাঝে অন্যায়ভাবে
তছরূপ করে। অর্থাৎ জাকাত, গনিমত ও বায়তুল মালের
সম্পদে অন্যায়ভাবে তছরূপ করে ও নিজের অংশের
চেয়ে বেশি উসুল করে নেয়। কিয়ামতের দিনে তাদের
জন্য দোজখের আগুল অবধারিত। -বিশ্বারী।

وَعَنْ اللهِ عَائِشَةُ (رض) قَالَتْ لَمَّا السَّنُ خُلِفَ اَبُوْ بَكْرِ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِى اَنَّ حِرْفَتِى لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مُؤْنَةً اللَّيْ وَشَعْ لَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مُؤْنَةً اللَّيْ وَشُعْلِمِنْ فَسَيَأْكُلُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ مُؤْنَةً اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعُلِّ الْمُلْلِمُ اللْمُعُلِّلْمُ اللْمُعُلِّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْ

৩৫ ৭৬. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত আবৃ বকর (রা.)-কে খলিফা নিযুক্ত করা হলো তখন তিনি বললেন, আমার কওমের লোকেরা ভালোভাবে জানে যে, আমার ব্যবসা-বাণিজ্য আমার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের খরচ মিটাতে অক্ষম ছিল না। কিন্তু এখন আমি মুসলমানদের কাজে নিয়োজিত হয়েছি। কাজেই এখন আর ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং আবৃ বকরের পরিবার-পরিজন এখন থেকে এ মাল ব্যায়তুল মাল। থেকে খেতে থাকবে। আর সে আবৃ বকর। মুসলমানদের জন্য কাজ করবে। -বিখারী।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.) কাপড়ের ব্যবসা করতেন। আর তার মাধ্যমে নিজের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন মিটাতেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যখন পরামর্শক্রমে তাঁকে খলিফা নিযুক্ত করলেন তখন তিনি সাহাবাগণকে জানিয়ে দিলেন। এখন আর আমার পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখা সম্ভব হবে না। সুতরাং আমার পরিবার-পরিজনের খরচের জন্য বায়তুল মাল থেকে অজিফা নেব। এ অজিফার পরিমাণ ছিল একজন অতি সাধারণ লোকের জীবিকা নির্বাহের উপযোগী।

# षिजीय अनुत्रक्रम : اَلنَّفَصْلُ الثَّانِيُ

عُنْ النَّبِي عَنْ الرَّهُ (رض) عَنِ النَّبِي عَنْ قَالُ مَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي وَالْ مَن السَّعُمُلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ وَزُقًا فَمَا اَخَذَ بَعَدَ ذَلِكَ فَلُهُ وَ غُلُولً . (رَوَاهُ إَبُو دَاوَدَ)

তথে ৭৭. অনুবাদ: হযরত বুরায়দা (রা.) নবী করীম

থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তিকে

আমরা কোনো কাজে নিযুক্ত করি এবং তাকে সে

কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করি, অতঃপর

এরপর যা কিছু সে অতিরিক্ত গ্রহণ করবে তা হলো

খেয়ানত। –িআবু দাউদ

وَعَنْ (رض) قَالَ عَمِلْتُ عَمْرَ (رض) قَالَ عَمِلْتُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَا

৩৫৭৮. অনুবাদ: হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ — এর মুগে রিষ্ট্রীয়) কাজে নিযুক্ত হয়েছিলাম। আর আমাকে তার পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। – আবু দাউদ] وَعَرْفِكُ اللّهِ عَلَى اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ

৩৫ ৭৯. অনুবাদ: হযরত মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুরাহ আমাকে ।গতর্নর নিযুক্ত করে। ইয়েমেনে পাঠালেন। যখন আমি রওয়ানা হয়ে গেলাম তখন তিনি (আমাকে ডেকে আনার জন্য) আমাকি পিছনে একজন লোক পাঠালেন। তখন আমি ফিরে আসলাম। অতঃপর নবী করীম আমাকে বললেন, তুমি কি জান কেন আমি তোমাকে ডেকে আনলামণ তুমি আমার অনুমতি ব্যক্তীত কোনো কিছু গ্রহণ করবে না। কেননা এভাবে নেওয়া খেয়ানত বা আত্মসাৎ। আর যে ব্যক্তি খেয়ানত করবে কিয়ামতের দিন সে তা বহন করে [হাশরের মযদানে] আসবে। এ কথাডলো বলার জন্যই আমি তোমাকে ডেকেছি। এখন তুমি তোমার কাজে চলে যাও। –িতির্যামী।

وَعَرِفْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَكَّادِ (رض) قَالَ سَمِعَتُ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلَا فَلْيَكُتَ سِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكُتَ سِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُن لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكُتَ سِبْ مَسْكَنًا وَفِي رِوَايةٍ مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَهُو غَالٍ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوَد) ৩৫৮০. অনুবাদ: হযরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম

থেকে শুনেছি তিনি বলেদ, যে ব্যক্তি আমাদের
শাসক নিযুক্ত হবে তার যদি স্ত্রী না থাকে। তাহলে সে
একজন স্ত্রীর ব্যবস্থা করতে পারে। আর যদি তার থাদেম
না থাকে তাহলে একজন খাদেমের ব্যবস্থা করতে
পারে। আর যদি তার কোনো ঘর না থাকে তাহলে
একটি ঘরের ব্যবস্থা করতে পারে। অন্য আরেক
রেওয়ারেতে আছে সে যদি তা ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ
করে তাহলে খেয়ানতকারী হবে। নাথা দাউদা

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হোদীদের ব্যাখ্যা]: প্রশাসকগণ স্ত্রীর ভরণপোষণের খরচ এবং থাকার বাসস্থান ও খেদমতের জন্য একজন খার্দেম বায়তুল মাল থেকে নিতে পারবে। এর অভিরিক্ত গ্রহণ করলে তা খেয়ানত হিসেবে গণ্য হবে। প্রকাশ থাকে যে, বায়তুল মাল এ সকল খরচ ঐ সময় বহন করবে, যখন তার বেতন নির্ধারিত না থাকে। যদি সে নির্ধারিত বেতন ভোগ করে তাহলে সে এ সকল সুবিধা পাবে না।

وَعُرِفُ السُّلِي عَدِي بِنِ عُمَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ النَّاسُ مَنَ وَسُولَ النَّاسُ مَنَ عُمَيْرَةً (رض) أَنَّ عُمَلَ مِنْكُم لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِنْكُم لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِنْكُم مِنْكُم لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ يَعْمَلُ فَالَّا بَاتَى بِهِ مَنْ الْاَنْصَارِ فَقَالُ مِنْ الْاَنْصَارِ فَقَالُ مَا رَسُولُ اللَّهِ إِقْبَامَةٍ فَقَامُ رَجُلُ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالُ مَا رَسُولُ اللَّهِ إِقْبَالُ عَنِيْ عَمَلَكَ قَالَ وَمَا يَا رَسُولُ اللَّهِ إِقْبَالُ عَنِيْ عَمَلَكَ قَالَ وَمَا

৩৫৮১. অনুবাদ: হযরত আদী ইবনে আমীরাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ কলেন, হে লোক সকল! তোমাদের কাউকে যদি আমাদের কোনো কাজে নিয়োগ করা হয়। অতঃপর সে যদি তা থেকে একটি সুই পরিমাণ অথবা তার চেয়ে অধিক কিছু গোপন করে তাহলে সে থেয়ানতকারী; কিয়ামতের দিনে সে তা বহনকরে আসবে। তখন একজন আনসারী উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার উপর যে কাজ সোপর্দ করেছেন তা ফেরত নিয়ে যান। তিনি বললেন, তা কেনাং লোকটি আরজ করল, আমি তনেছি

ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَانَا اَقُولُذُلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمل فَلْبَأْتِ بِقَلِيْلِهِ وَكَثِيبِهِ فَمَا اُوتِيَ مِنْهُ اَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ إِنْتَهٰى . (رَوَاهُ مُسْلِمُ وَكَالُونَتُهُى . (رَوَاهُ مُسْلِمُ وَ

বললেন, তা কেন? লোকটি আরজ করল, আমি গুনেছি আপনি এমন এমন ।ভীতিকর| কথা বলেছেন। নবী করীম কানেনা কাজে নিয়োগ করি সে যেন তার |আমদানির| কম ও বেশি |অর্থাৎ সবকিছু| আমাদের কাছে নিয়ে আসে। অতঃপর তাকে যা কিছু দেওয়া হবে, তধু তাই গ্রহণ করবে। আর যা থেকে নিষেধ করা হবে তা থেকে বিরত থাকবে। —[মুসলিম ও আবৃ দাউদ, তবে হাদীসে বর্ণিত শব্দগুলা আবু দাউদের।]

وَعُنْ رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَمْدِ (رض) قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَمْدِو (رض) قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ وَالْمُوتَشِقَ. (رَوَاهُ النّسِرْمِذِيُ كَانُهُ وَعَنْ البَيْ هُرَيْدَةً وَرَواهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهُ قِيلًا عَنْ تُدُوبِانَ وَزَادَ الرّائِشَ فِي عَنْ تُدُوبِانَ وَزَادَ الرّائِشَ فِي عَنْ مُدُوبِانَ وَزَادَ الرّائِشَ يَعْنِي الّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا .

৩৫৮২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হা ঘুষ এহণকারী ও ঘুষ প্রদানকারী উভয়ের উপর লানত করেছেন। —আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

আর তিরমিথী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ও হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর আহমদ ও বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে ছাওবান হতে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে অতিরিক্ত আছে "الْرَائِثُرُ অর্থাৎ উভয়ের মাঝে যে সংযোগ স্থাপন করে রাস্লুল্লাহ

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বলা হয় या কোনো অন্যায় বন্তুকে প্রমাণিত অথবা কারো হককে বাতিল করার জন্যে কাউকে দেওয়া হয়ে থাকে। আর رُشُونٌ वला হয় "رِشُونٌ माতাকে এবং مُمُرَنَشِيْ" বলা হয় أَرْشُونٌ এবং مُمُرَنَشِيْ " বলা হয় وَشُونٌ এবং مُمُرَنَشِيْ

হাদীস শরীকে 'رَشِيْ [ঘূষদাতা] এবং "مُرْتَشِّرُ" [ঘূষগ্রহীতা]-এর উপর যে দানত বা অভিশাপের কথা উল্লেখ রয়েছে, তা অন্যায়ভাবে 'رَشُوْتُ' দাতা এবং গ্রহীতার ব্যাপারে এসেছে।

অজ্ঞৰ নিজের ন্যার্য্য হক, প্রাপ্য 'বন্ধু অধিকার' প্রমাণের অথবা নিজের উপর থেকে অন্যায়-অনাচার কিংবা জুলুম-নির্যাতনকে প্রতিহত করার জন্য "شُرُتُ" প্রদান করা জায়েজ।

এমনিভাবে কোনো ব্যক্তিকে তার ন্যায়া বন্ধু দানের ভিন্তিতে প্রশাসক ও বিচারপতি ব্যক্তীত অন্য কারো জন্য وُشُرَتُ গ্রহণ করা জায়েজ। আর বিচারপতি এবং প্রশাসকের জন্য وُشُرَتُ গ্রহণ করা জায়েজ নন্ন। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ন্যায়্য হক যথাসাধ্য দেওয়া বিচারপতি এবং প্রশাসকের নিজ দায়িতু এবং তাদের উপর ওয়াজিব।

وَعَونَ الْمُعَاصِ (رض) قَالُ السَّلَهِ عَلَى أَن اجْسَعَ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ وَثِيبَ اللَّهِ عَلَى أَن اجْسَعَ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ وَثِيبَ اللَّهِ عَلَى أَنْ اجْسَعَ قَالَ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ وَثِيبَ اللَّهُ أَنْتَ نِنَى قَالَ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ وَهُو يَسْعَلُمُكَ الْمُعَالِي عَمْدُ والنِّي اللَّهُ وَيَعْفَمُكَ وَنَى وَجُعِهِ يُسَلِّمُكَ لَا اللَّهُ وَيَعْفَمُكَ وَازْغَبَ لَكَ زَعْبَةً مَنَ الْمَعَالِ فَقُلْتُ يَاللَّهُ وَيَعْفَمُكَ وَازْغَبَ لَكَ زَعْبَةً مَنَ الْمَعَالِ فَقُلْتُ يَاللَّهُ وَيَعْفَمُكَ وَالْمَعَالِ وَمَا كَانَتُ اللَّهِ لِللَّهِ وَلِرَسُولِهِ قَلَلْ يَعْمَا بِالْمَالِ وَمَا كَانَتُ اللَّهُ لِللَّهِ وَلِرَسُولِهِ قَالَ نِعْمَا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ . وَفِي وَوَاينَتِهِ قَالَ نِعْمَ الْمُعَالُ الصَّالِحِ وَوَى وَوَاينَتِهِ قَالَ نِعْمَ الْمُعَالُ الصَّالِحِ لَلْمُ الْمُعَالُ الصَّالِحِ وَوَى وَوَاينَتِهِ قَالَ نِعْمَ الْمُعَالُ الصَّالِحِ لَهُ وَلِي الْمُعَالِحِ لَلْ الْمُعَالَ الصَّالِحِ لَلْ الْمُعَالُ الصَّالِحِ وَلَا يَعْمَ الْمُعَالُ الصَّالِحِ وَلَوْ وَوَا يَسْتِهِ قَالَ نِعْمَ الْمُعَالُ الْمُعَالَ الْمُعَالِي وَالْمَالُ الصَّالِحِ لَلْمُ وَلَوْلَ الْمُعَالَ الْمُعَالِحِ لَلْمُ عَلَى الْمُعَلِّلُ الْمُعَالَ الْمُعَالِحُوا الْمُعَلِي الْمُعَالِحِ اللْمُعَالِحِ لَلْمُعْلِى الْمُعَالِحُوا الْمُعَالِحِيْفَ وَالْمُعَالِحُوا الْمُعَالِحِيْفِ وَالْمُعِلَى الْمُعَالِحِيْفِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِحِيْفِ الْمُعَالَ الْمُعَلِّمِ اللْمُعَلِي الْمُعَالِحِيْفِ الْمُعَالِحِيْفِ الْمُعَالِحِيْفِ الْمُعَلِّعِيْفِي وَالْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ الْمُعِلِي الْمُعَلِّعِي الْمُعَلِّعِي الْمُعَلِّعِ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِي الْمُعَلِّمِ الْمُعَالِحِيْفِ الْمُعَالِحِيْفِ الْمُعَلِي الْمُعِلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّعِي الْمُعْلِقِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِعِي الْمُعْمِي الْمُعْلِقِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ ا

৩৫৮৩, অনবাদ : হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) রাসলল্লাহ 🚟 আমার নিকট লোক পাঠিয়ে সংবাদ দিলেন যে, তুমি তোমার অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় কাপডচোপড নিয়ে আমার নিকট চলে আস। অর্থাৎ সফরের প্রস্তৃতি নিয়ে আস। তিনি বলেন, সূতরাং আমি নবী করীম 🚐 -এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি অজ করছিলেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, হে আমর! আমি তোমাকে এজন্য ডেকে এনেছি যে, তোমাকে শাসক বানিয়ে একদিকে পাঠাব। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সহীহ সালামতে রাখন এবং গনিমতের মালসম্পদও দান করুন। আর আমিও তোমাকে কিছু মাল প্রদান করব। তখন আমি আরজ কর্লাম, হে আল্লাহর রাসল! ধনসম্পদের লালসায় আমার হিজরত ছিল না: বরং আমার হিজরত ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসলের সন্তষ্টির জন্যই। নবী করীম 🚟 বললেন, সংলোকের জন্য পবিত্র মাল কতইনা উত্তম। -[শরহে সুনাহ। আর আহমদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তার আরেক রেওয়ায়েতে আছে ভালো লোকের জন্য ভালো মাল উত্তম জিনিস ।

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) ৫ম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি হযরত খালেদ হির্নে গুরালীদের সাথে হাবশা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। তবে কেউ কেউ বলেন, তিনি ৮ম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। নবী করীম তাকে ওমানের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। ভালো মাল তা যা হালাল উপায়ে উপার্জন করা হয় এবং উত্তম জায়গা ও সংকাজে বায় করা হয়। আর ভালো লোক সে ব্যক্তি যে আল্লাহ তা আলার হক আদায় করে এবং বান্দার করে আদায় করে।

ृ وَالْفُصْلُ الثَّالثُ الثَّالثُ الثَّالثُ الثَّالثُ الثَّالثُ

عَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُامَةُ (رضا) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ مَنْ شَفَعَ لِأَحَد شَفَاعَةً فَاللهُ عَلَيْهُا فَقَيلَهُا فَقَد اتلى فَاهَدُى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهُا فَقَيلَهُا فَقَد اتلى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبُوابِ الرِّبَا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد)

৩৫৮৪. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বাদশাহ বা হাকিমের নিকট সুপারিশের জন্য সুপারিশ করে, আর সে সুপারিশকারীর জন্য সুপারিশের বদলায় কোনো হাদিয়া পাঠায়। আর সে তা গ্রহণ করে, তাহলে সে সুদের দরজাসমূহের মধ্য থেকে একটি বিরাট দরজায় প্রবেশ করল। — আবু দাউদা

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: এ ধরনের হাদিয়া মূলত ঘুষের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। কিন্তু এ কাজটিকে সূদের সাথে ডিদাইনে দেওয়ার কারণ হলো, সুদ যেভাবে কোনো পরিশ্রম ব্যতীত উপার্জন হয় অনুরূপভাবে ভাও কোনো পরিশ্রম ব্যতীত উপার্জন হয়। অথবা সূদের ন্যায় তাও গহিঁত কাজ।

# بَابُ الْاَقَ ضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ পরিচ্ছেদ : বিচার এবং সাক্ষ্যদানের বর্ণনা

্রিকট শেষটি ক্রিট -এর বহুবচন। অর্থাৎ পরস্পরের মাঝে যে ঝগড়া-বিবাদ বাঁধে এবং বিচারের জন্য তা হাকিমের্ নিকট পেশ করা হয় তার্কে কাষিয়্যা বা আক্ষিয়াহ বলা হয়।

্র্রা শব্দটি এই এর বহুবচন। অর্থাৎ চাক্ষ্স দেখে কোনো জিনিসের সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া। আর পরিভাষিক অর্থ হলো– শাহাদাত বা শপথ বাক্য মারা কাজি বা বিচারকের নিকট সত্য সংবাদ দেওয়া।

# أَلْفُصُلُ ٱلْأُولُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنِ النّبِي الْهُو عَبّاسِ (رض) عَنِ النّبِي قَالَ اللّهِ عَنِ النّبِي قَالَ اللّهُ عَلَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادُّعْى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَامْوالَهُمْ وَلٰحِنَّ الْسَعِينَ عَلَى الْمُدَّعْلَى عَلَيْهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي عَلَيْهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي عَلَيْهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي عَلَى الْمُدَّعِ لِلنَّنَوْقِي انته فَالَ وَجَاء فِي رِوالِيةِ الْمُنْهِ قِي بِاسْنَادٍ حَسَنٍ اوْ صَحِيْحٍ زِيَادَةً عَنِ ابْنِ عَبْسُ إِنْ صَحِيْحٍ زِيَادَةً عَنِ ابْنِ عَبْسُ إِن مَنْ الْكِنَّ الْبُنَيِينَ عَلَى مَنْ الْكِنَّ الْبُنِينَ عَلَى مَنْ الْكُرَ

৩৫৮৫. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নবী
করীম 
থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন,
কেবল লোকদের দাবির ভিত্তিতেই তাদের পক্ষে রায়
দেওয়া হয়, তাহলে লোকেরা তাদের লোকদের খুন ও
নিজেদের মালের [মিথ্যা] দাবি করতে থাকবে। কিছু
বিবাদীর উপর কসম খাওয়া জরুরি। অর্থাৎ যদি বাদী
উপযুক্ত সাক্ষী পেশ করতে না পারে, তাহলে বিবাদীর
উপর কসম করা অপরিহার্য হবে। যদি বিবাদী কসম
করতে অস্বীকার করে তাহলে দোয়ী সাব্যন্ত হবে।
—[মুসলিম] তবে মুসলিমের শরাহ নববীতে আছে, ইমাম
নববী বলেন, বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হাসান অথবা সহীহ
সনদ দ্বারা আরো কিছু অতিরিক্ত শব্দ হযরত ইবনে
আব্বাস (রা.) থেকে মারফ্' পর্যায়ে বর্ণিত আছে। আর
তা হলো— সাক্ষ্য-প্রমাণ বাদী পক্ষ পেশ করবে আর
বিবাদী বা প্রতিপক্ষের উপর কসম বর্তাবে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীদের ব্যাখ্যা। আল্লামা নববী (র.) বলেন যে, এ হাদীদটি শরিয়তের বিধিবিধানের মধ্য হতে একটি তকত্বপূর্ণ নীতি বিধান। (তা হচ্ছে,) কোনো ব্যক্তির দাবি দলিল ব্যতীত কিংবা যার উপর দাবি করা হয়েছে সে ব্যক্তির ইন্টানারেন্ডি বাতীত গ্রহণ করা যাবে না। এতে দাবি উত্থাপনকারী ব্যক্তি যতই মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হোন না কেন। তা দেখার বিষয় নয়। এবং নীতি বিধানের রহস্য স্বয়ং উপরিউক্ত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ এতে অনেকেই লোকদের জানমাল হরণের সুযোগ পাবে।

المُوعَدِ اللهِ عَلَيْ مَسْعُود (رضا قَالَ قَالَ وَالَ وَالَهُ وَهُو لِينَهُ اللّهِ عَلَى يَمِينُ صَبْرٍ وَهُو فَيْ يَمِينُ صَبْرٍ وَهُو فِينَهُ اللّهِ عَلَى يَمِينُ صَبْرٍ وَهُو فِينَهُ النّهُ يَوْمَ اللّهِ عَامَةَ وَهُو عَلَيْهِ مُسُلّم لَقَى اللّهُ يُومُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَهُو عَلَيْهِ عَضْبًا أَنْ فَانْزُلُ اللّهُ تَصْدِيقُ ذَلِك إِنَّ الّذِينُ عَضْبًا أَنْ فَانْزُلُ اللّهُ وَانْمَانِهِمَ قُمَنًا قَلْيلًا لَيْ وَانْمَانِهِمَ عَمَنًا قَلْيلًا لَيْ وَانْمَانِهِمَ عَمَنًا قَلْيلًا لَيْ وَانْمَانِهِمَ عَمَنًا قَلْيلًا لَيْ وَانْمَانِهُمْ عَمَنًا قَلْيلًا لَيْ وَانْمَانِهُمْ عَلَيْهِمْ اللّهِ وَانْمَانِهُمْ عَلَيْمِ اللّهِ وَانْمَانِهُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ وَانْمَانِهُمْ عَلَيْمٍ اللّهُ وَانْمَانِهُمْ عَلَيْمِ اللّهُ وَانْمَانِهُمْ عَلَيْمُ اللّهُ وَانْمَانِهُمْ عَلَيْمِ اللّهُ وَانْمَانِهُمْ عَلَيْمِ اللّهُ وَانْمَانِهُمْ عَلَيْمِ اللّهُ وَانْمُ اللّهُ وَانْمَانِهُمْ عَلَيْمِ اللّهُ وَانْمَانِهُمْ عَلَيْمُ اللّهُ وَانْمَانِهُمْ عَلَيْمُ اللّهُ وَانْمِي اللّهُ وَانْمَانُونُ اللّهُ وَانْمُ اللّهُ وَانْرُلُواللّهُ اللّهُ وَانْمُوانُونُ وَانْمُونُ اللّهُ وَانْمُ اللّهُ اللّهُ وَانْمُ اللّهُ اللّهُ وَانْمُ اللّهُ اللّهُ وَانْمُ اللّهُ وَانْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُو

৩৫৮৬. অনুবাদ: হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাই 
ক্রে বলেছেন যে ব্যক্তি আটক হয়ে [শাসকের দরবারে ] কসম করে। আর সে তার কসমে মিথাবাদী হয় এবং সে এর ন্বারা কোনো মুসলমানের অর্থসম্পদ হাসিল করতে চায়, তাহলে সে কিয়ামতের দিন এমন অবহায় আল্লাহর সাক্ষাং লাভ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর অজ্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন। স্তরাং এ কথার সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করলেন "যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও তার নামে করা কসম তুচ্ছ মূল্যে [পার্থিব লাভের বিনিমায়] বিক্রিকরে দেয় [তাদের জন্য] কিয়ামতে কোনো অংশ নেই।

## ₩**সংশ্রিষ্ট** আন্দোচনা

سَبِّر : قَوْلُهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَجِبُنِ صَبْر अर्थ- আটক করা, আবদ্ধ করা, প্রতিরোধ করা । يَمِيِّن صَبْر هَا এবং বন্দি অবস্থায় কসম করা । অর্থাৎ

 শাসক বা বিচাক কাউকে ঐ সময় পর্যন্ত বন্দি রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কসম না করে। "عَلْيُ" হরফটি এখানে -بَاء এর অর্থে ব্যবস্থত হয়েছে।

وَ اللّهِ عَلَى اَمُامَةَ (رض) قَالُ قَالُ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْمَامَةَ (رض) قَالُ وَالْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَكُمُ مَا اللّهُ وَالْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولُ اللّهِ قَالُ وَانْ كَانَ قَاضِيبًا مَنَ الرّواهُ مُسْلِمً)

৩৫৮৭. জনুবাদ: হযরত আবৃ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

বর্ণিত। তিনি বলিন, মাধ্যমে কোনো মুসলমানের হক ছিনিয়ে নিল, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন এবং তার উপর জান্নাত হারাম করেছেন। 

একথা তনে এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাস্লালাহ! 

যদি তা সামান্য জিনিস হয়া তখন তিনি বললেন, যদিও 
তা পিলু গাছের ডালও হয়। - [মুসলিম]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

आद्वार তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম দ্বারা কোনো মুসলমানের হক ছিনিয়ে নেওয়া হালাল ও জায়েজ মনে করে আর এ আকিদার উপরই তার মৃত্যু হয়, তার উপর জাহান্নাম অবধারিত ও জান্নাত হারাম। অথবা প্রথম পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশকার্নীদের সাথে সে জান্নাতে যেতে পারবে না; বরং সাজা ভোগ করার পর সে জান্নাতে যাবে। 'পিলু' একপ্রকারের কুক্স) সাধারণত এ বৃক্ষ থেকে মিসওয়াক বানানো হয়।

ত৫৮৮. অনুবাদ: হযরত উমে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুরাহ কলেছেন, আমি তো একজন মানুষই। আর তোমরা বিভিন্ন মামলা-মকদমা নিয়ে আমার নিকট আস। আর সম্ভবত তোমাদের মাঝে কেউ কেউ দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে বেশি পটু ও পারদর্শী। আমি তার [দলিল] উপস্থাপনা তনে সে মোতাবেক বিচার ফয়সালা করি। স্তরাং আমি যে ব্যক্তির জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের হক থেকে কোনো কিছু ফয়সালা করে দেই সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা আমি তার জন্য একখণ্ড আণ্ডনের টুকরাই ফয়সালা করলাম। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

অর্থ– কথায় পারদর্শী, কথায় পটু, বাকপটু। নবী করীম 🕮 বলেছেন, সম্ভবত তোমাদের মাঝে কিউ কেউ বেশি বাকপটু ও পারদর্শী। আর আমি তার দলিল-প্রমাণ তনে তার পক্ষে ফয়সালা করে দেই।

্রিত্র প্রিএকটি প্রশ্ন] : নবী করীম 🚃 -এর প্রতি না হক ফয়সালার সম্বন্ধে কিভাবে করা হলো?

ভিতর] : হকের বিপরীত ফয়সালা করার সম্বন্ধ নবী করীম আদ্রু যদিও নিজের প্রতি করেছেন কিন্তু এর দ্বারা উন্মতকে তা'লীম দেওয়া উদ্দেশ্য। কেননা কায়দা আছে যে, আহকামে শরইয়্যাহ এর মাঝে যেখানে নবী করীম — এর প্রতি সম্বোধন করা হয় সেখানে প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা উন্মতই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

মিপ্যা সাক্ষীর দ্বারা কা**জির ফয়সালা কার্যকর হওয়া :** কাজির নিকট যদি মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া হয়। আর কাজি যদি এর উপর ভিত্তি করে ফয়সালা দেন তাহলে সে ফয়সালা কার্যকর হবে কিনা? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

فی هیه (র.)-এর এক উমাম শাকেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর এক এক বিশ্বমান মালেক ও ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর এক রেওর্যায়েত অনুযায়ী মিথ্যা সাক্ষীর উপর কাজির দেওয়া ফয়সালা। طاحبًا [বাহ্যিকভাবে] কার্যকর হবে; কিন্তু بساطبنًا ভিতরগতভাবে] কার্যকর হবে না। চাই তা مُدُلاً مُعَيِّدُة विভরগতভাবে] কার্যকর হবে না। চাই তা مُدُلاً مُعَيِّدُة विভরগতভাবে]

কার্যকর করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষের মাঝে আইনগতভাবে কার্যকর করা।

أ কার্যকর করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিচারপ্রার্থীদের মাঝে ও আল্লাহ তা আলার মাঝে কার্যকর করা।

বলা হয় مُطْلِكُ (সাধারণভাবে) কোনো জিনিসের মালিকানা দাবি করা। কোন সূত্রে মালিক হয়েছে তা উল্লেখ করেনি। যেমন কেউ কোনো জমির মালিক হওয়ার দাবি করল কিন্তু কিভাবে মালিক হলো তা সে উল্লেখ করল না।

বলা হয় যার মধ্যে মালিক হওয়ার সূত্র বর্ণনা করা হয়। যেমন কেউ বলল, এ জমিন আমার। আর আমি তা অমুকের থেকে এত টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেছি। তাঁদের দলিল

وَعَنْ أُمُّ سَلَمَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّةَ قَالَ انَّمَا أَنَا بَشَرُ وَإِنْكُمْ تَخْتَصِمُونَ النَّى وَلَعَلَّ بَعُضَائِمَ أَنْ يَكُونَ الْخَنَ بِحُجْتِهِ مِنْ بَعْضِ فَاقْضِ لَهُ عَلَى نَخْوِ مَا النَّمَةُ مِنْهُ فَمَنْ فَطَنِيتَ لَهُ بِشَنْ مِنْ حَقِّ اخْرِيهِ فَلاَ بَأَخُذَتُهُ فَإِنَّمَا أَفَظَعَ لَنَا بِطَعَةً مِنَ النَّارِ . (مُثَقَّقُ عَلَيْهِ) এ হাদীসের মাঝে নবী করীম 🏥 বলেছেন, যদি আমি কারো জন্য এমন কোনো জিনিসে ফয়সালা করি যা প্রকৃতপক্ষে তার অন্য কোনো মুসলমান ভাইয়ের তাহলে সে যেন তা কখনো না নেয়। কেননা আমার এ ফয়সালা তার জন্য [জাহান্নামের] আগুনের একটি টকরা।

নবী করীম 🚟 -এর একথা কাজির ফয়সালা 🗓 ৃ[ভিতরগত] কার্যকর না হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

رَوْمُ وَالْمُ كُوفَةُ وَالْمُ كُوفَةً (عَلَى وَالْمُوا وَالْمُو

উদাহরণস্বন্ধপ যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার সাথে বিবাহ হওয়ার ব্যাপারে দুজন মিথ্যা সাক্ষী পেশ করে কিন্তু মহিলা অস্বীকার করে তাহলে কাজি সাহেব যদি বিবাহের ফয়সালা করে দেয় তাহলে ঐ মহিলা তার স্ত্রী হয়ে যাবে। তার সাথে স্ত্রীসহবাস হালাল হয়ে যাবে। –হিদায়া : ৩/১২৫)

বিষয়টি এমন হলো যেমন কাজি তাদের দুজনের মাঝে বিবাহ পড়িয়ে দিয়েছেন; কিন্তু মিথ্যা সাক্ষী পেশ করার কারণে সে কঠিন জনাহগার হবে এবং শান্তির যোগা হবে।

তাকমিলায়ে ফতহল মুলহিম –এর মুসানিফ বলেন, الَّالِيَّ কার্যকর হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে মহিলা তার প্রী হয়ে যাবে, আর তার সাথে সহবাস করলে নসব [বংশধারা]ও সাব্যক্ত হবে। ঐ মহিলাকে ব্যভিচারীও বলা যাবে না। কিন্তু পুরুষের জন্য কর্তব্য হলো শরিয়তসিদ্ধভাবে নতুনভাবে বিবাহ করা। কেননা যে 'আকদ' ভুল পন্থায় সংঘটিত হয়েছে তা অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা জন্ম দেয়। সুতরাং দ্বিতীয়বার আকদ করা ব্যতীত তার থেকে উপকৃত হওয়া মাকরহ।

তাঁদের দলিল :

৩. 'नি'আন' - এর মাঝে সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী কাজির আইটে [বিচ্ছেদ] করে দেওয়ার পর বিবাহ শেষ হয়ে যায়। কাজির ফয়সালা الكِنْ ا હ فَاهِرْ উভয়ভাবে কার্যকর হয়ে যায়। অথচ এখানে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে কেনো একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। আমাদের আলোচিত মাসআলাটিও ঠিক সেরকম।

আকলি দিলল : শরিয়ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে হার্কিটে এবং পরম্পরের মাঝে হ্রান্ত এর অনুমতি দিয়েছে । কিছু যখন পুরস্কারের মাঝে ছদ্ হয় তখন ঐ ছদ্ নিরসনের জন্য কাজি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এখন কাজির ফয়সালা যদি তথু এন পুরস্কারের মাঝে ছদ্ হয় তখন ঐ ছদ্ নিরসনের জন্য কাজি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এখন কাজির ফয়সালা যদি তথু এন নে নেওয়া হয় তাহলে ঝণড়া তো মিটবে না; বরং আরো বৃদ্ধি পাবে। যেমন ধরুন, সান্ধীর কারণে তো মিটবে না; বরং আরো বৃদ্ধি পাবে। যেমন ধরুন, সান্ধীর কারণে তো নির্বাহ সংঘটিত হয়ে যাবে, কিছু তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। কেননা সে প্রকৃতপক্ষে ক্রিটি হরে। এমনিভাবে যদি কাজির ফয়সালা দ্বারা তালাক হয়ে যাঁয় তাহলে এর দ্বারা। বিবাহ তেঙ্গে যাবে; কিছু এন্ধিন করিব না হওয়ার কারণে সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না। আর বাচ্চা হলে তা হবে অবৈধ বাচ্চা। এতে করে তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে।

টীকা-১ : যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে। অপরপক্ষে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অবহিত করে। আর চারজন সাক্ষী না থাঝে তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ পদ্ধতিতে পাঁচবার শপথ দেওয়াকে 'লি'আন' বলা হয়।

## : প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব] الْجَوَابُ عَنْ دَلِيْل الْمُخَالِفِيْنَ

১. হযরত উন্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত এ হাদীস হানাফীদের বিরুদ্ধে দলিল হতে পারে না। কেননা এ হাদীস مُوْرِكُ أَرْسُكُمُ مُوْسُكُمُ مُوْسُكُمُ مُوْسُكُمُ مُوْسُكُمُ مُوْسُكُمُ مُوْسُكُمُ مُوْسُكُمُ وَاللَّهِ কারণ হযরত উন্মে সালামা (রা.) -এর হাদীস এই বাবের দ্বিতীয় ফসলে এঁডাবে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أُمْ سَلَمَةَ (رضا فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلْيَعِ فِي مُوارِيثُ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيْنَةً إِلَا دَعَوَاهُمَا الخ ـ (اَبُو دَاوُد)، مِشْكُوة ٢٢٧/٢) يَخْتَصِمَانَ فِي مُوارِيثُ وَأَشِيا ، قَدُ دُرِسَتْ (اَبُو دَاوُد) अादक द्विखाताराख जारह-

احنان - مَرَارِثُ নতুন আকদ করুল করে না। মিরাছ এমনই مَرَارُ مُرَسَلَة - مَرَارِثُ নতুন আকদ করুল করে না। মিরাছ এমনই অনিচ্ছাকৃতভাবে ওয়ারিশদের নিকট এসে যায়। অধিকন্তু এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা আছে - يُمَنِّ يُكُنُ لَهُمَا بَيْنَةً وَعَالَمُ اللهُمُورِ المُعَالِّمُ وَمَا عالِمَ السَّامُ وَمَا عالِمَ السَّامُ وَمَا عالِمَ السَّامُ وَمَا عالِمُ اللهُمُورِ কার্যকর بَاطِئًا فَ طَامِرًا কার্যকর بُاطِئًا فَ طَامِرًا مَا مَاكُمُ اللهُمُورِ कार्यकর হওয়াটা مَرَّاللهُ اللهُمُورِ السَّامُورِ السَّامُورِ السَّامُورِ مَالَّمُ عَلَى السَّامُورِ السَّامُورِ السَّامُورِ السَّامُورِ مَاللهُ عَلَى السَّامُورِ السَّامُورِ السَّامُورِ السَّامُورِ السَّامُورِ السَّامُورِ السَّامُورِ السَّامُورِ المَالَمُ عَلَى السَّامُورِ المَّالِمُ اللهُ عَلَى السَّامُ وَاللّهُ عَلَى السَّامُ عَلَى السَّامُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

- ২. হাদীসের শব্দ "اَلْــَــَنَ" দ্বারা বুঝা যায়, সে তার দাবি তেজস্বী বক্তব্য ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করে, সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণিত করে না। আল্লামা কাশ্মীরী (র.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, যদি তেজ, অনর্গল বক্তব্য ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা কোনো কয়সালা করায় তাহলে তার এ হুকুম। অন্যথা এ হুকুম হবে না। ইখতিলাফ তো مُنَهَادُتُ সম্পর্কে।
- ত. নবী করীম ==== -এর এ হুকুম মীমাংসার নিমিত্তে ছিল ফয়সালা হিসেবে ছিল না। এ ব্যাখার মাধ্যমে সকল হাদীসের উপর
  আমল হয়ে য়য়।

وَعُرْثِ اللّهِ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ وَاللّهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِنَّ البَغْضَ الرَجَالِ إِلَى اللّهِ اللّهِ النَّهُ عَلَيْهِ)

৩৫৮৯. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রি বলেছেন, আল্লাহ
তা'আলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক হলো অধিক ঝ
গড়াটে ব্যক্তি। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَضَى بِيمِيْنٍ وَشَاهِدٍ . (رَوَاهُ مُسَلِّمُ)

ৈ ৩৫৯০. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুক্লাহ 🏥 [এক মকদ্দমায়] একটি কসম ও এক সাক্ষী দ্বারা বিচার ফয়সালা করেছেন।

–[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ا أخْتِلاكُ الْأَتُكَةُ الْكِرَامِ فِي الْفَصَاءِ بِالْبَصِينِ وَالشَّاهِدِ : (काता प्रकम्भाग्न यिन वामीत निक्छ मूक्तन न्याग्न शर्था कार्या हिंदी : (اخْتِلاكُ الْآتُكَةُ الْكِرَامِ فِي الْفَصَاءِ بِالْبَصِينِ وَالشَّامِةُ शर्फ ठाइर्ल এकक्षने त्राम्की ও এकिंदि कंत्रम या विछीग्न त्राम्कीत ख्राहिष्ठ करत वामीत ख्राहिष्ठ स्तत वामीत ख्राहिष्ठ स्ति वामीत वामीत

نگالی والشّانِعِی وَاحْمَدُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَی : عَنْهَبُ مَالِكِ وَالشَّانِعِی وَاحْمَدُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَی اللّهُ تَعَالَی اللّهُ تَعَالَی (त.)-এর নিকট যদি বাদীর নিকট একজন সাক্ষী থাঁকে তাহলে দ্বিতীয় সাক্ষীর পরবর্তে কসম নিয়ে তার পক্ষে ফয়সালা করে দেবে। বিবাদীকে কসম করার জন্য আহ্বান করবে না। তা وَمُنْكُاء مُنْكُهُا وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَمُنْكُاء مُنْكُهُا وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالِّمِ وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِّمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالِمُ وَا وَمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِّمُ وَالْمُعَالِمُ وَمُعَلِيمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَا তাঁদের দলিল :

٨. عَن ابَّن عَبَّاسٍ (وض) أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ تَلِثُ قَضٰى بِينِيتِن وَشَاهِدٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمُ)
 ٢. عَنَّ أَبَثُ مُوْرَدُهُ أَ (وض) أَنَّ النَّبَكَ عَلَى قَضَلَى بِالْبَعِينِ وَالشَّاهِدِ . (تِرْدِيقَ، أَبُو وَأَوْدَ)
 ٠. عَنَّ أَبِينَ حَنْبِفَةَ وَأَبَى يُوسُكُ وَمُنْعَدٍ وَوُقَرَ وَشَعْبِى وَتَخْعِي وَأَوْلَى وَوُلْعَى وَرُفَعَ وَمُعَلِى أَنْهُمَ وَلَيْ

হযরত ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম আবৃ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার, শাঁবী, নাধরী, আওঘারী, যুহরী, আঁতা, ইবনে তবরুমা, লাইছ (র.) প্রমুখদের নিকট বাদির জন্য দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী এবং বিবাদীর জন্য কসম করা আবশ্যক। যদি বাদী দুজন সাক্ষী পেশ করতে না পারে তাহলে বিবাদীর থেকে কসম নিয়ে তার পক্ষে ফয়সালা করে দেবে।

তাঁদের দলিল :

( رَاحَتُمُورُا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ مَرَكَوْ وَامِرَأَتَانِ مِسْ تُرَضُونَ مِنَ النَّهُودَ وَ الْلَقَوَةُ : ইমাম জাস্সাস (ব.) বলেন, এ আয়াত একজন সাক্ষী ও একটি কসমের অভিমতকে বাতিল করে দিয়েছে। কেননা এ আয়াতের মাঝে দুটি বিষয় রয়েছে- ১. সংখ্যা ২. সিফাত [৩৭] সূতরাং আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, এমন দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে যাদেরকে আখলাক ও সতাবাদিতার কারণে মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়। যখন مَشْرُولُ শতিকৃত ৩৭] ব্যতীত সাক্ষী হতে পারবে না তাহলে উল্লিখিত সংখ্যা অর্থাৎ দুজন ব্যতীত ফয়সালা কিরপে কার্থকর হবে?

وَالْحَالُ أَنَّ الْعَدَدَ ٱولَٰى بِالْاَعْتِبَارِ مِنَ الْعَدَالَة وَالرَضَاءِ لِأَنَّ الْعَدَدَ مَعْلُومٌ مِنْ جِهَةِ الْبَعْنِنِ وَالْعَدَالَة إِنَّسَا نُشَيِّتُهُمَا مِنْ طَرِيْنِ الظَّاهِرِ لاَ مِنْ طَرِيْقِ الْحَقِيْقَةِ (اَحْكُمُ الْقُرَانِ : ٤٥٤)

যদি একজন সাক্ষী এবং দ্বিতীয় সাক্ষীর পরিবর্তে কসম করে যথেষ্ট হতো তাহলে কখনো একজন পুরুষের সাথে দুজন নারীর সাক্ষীর প্রয়োজন হতো না; বরং কসম নিয়ে নেওয় হতো। আর এ সুরত অবশ্যই কুরআনে কারীমে উল্লেখ করা হতো। অথচ তা উল্লেখ করা হয়নি।

٢. واشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنكُمْ

এ আয়াতের মাঝেও বাদীর জন্য মুসলমানদের মাঝে থেকে দুজন সাক্ষী বানানোর কথা বলা হয়েছে।

٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رض) مُرُقِّرُعاً لَكِنَّ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمُنَّعِيِّ وَالْبَصِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (بَينَهَقِيَّ) وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ وَلَكِنَّ الْبَصِيْنَ عَلَى الْمُنَّعِيِّ عَلَيْهِ ـ

এ হাদীস বুখারীতে একাধিকবার এসেছে। এ ধরনের হাদীস হযরত ইবনে ওমর (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আর্মর (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। এ সকল হাদীসে শরয়ী ঐ কায়দার উপর প্রমাণ বহন করে যে, বাদীর উপর কর্তব্য দলিল-প্রমাণ পেশ করা। আর বিবাদী কসম করে তার সভ্যতা প্রমাণ করবে।

আহনাফের মাযহাবের উপর আরো বহু হাদীস রয়েছে।

: প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব) الْجَوَابُ عَنْ دَلَائِلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ك. তা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা আর আমাদের উল্লিখিত দলিলগুলো একটি نَاعِدَة كُلُبُّة -এর উপর প্রযোজ্য। সুতরাং তার মোকবিলায় তা কিভাবে দলিল হতে পারেঃ
- ২. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন, তা মীমাংসার ভিত্তিতে ছিল কোনো বিচার ফয়সালা ছিল না।
- ৩. এ হাদীস এমন ওজরের উপর প্রযোজ্য যেখানে نَصَابِ شَهَادَتُ পূর্ণ করা অসম্ভব অথবা نِصَابِ شَهَادَتُ না পাওয়া এমন বিবাদীর ব্যাপারে হয় যার মিথ্যা কসম করার অভ্যাস রয়েছে। নিচের أثَر এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে।

عَن عَطَا، قَالَ لَا رَجْعَةَ إِلَّا بِشِاهِدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُنْدٌ فَيَأْتِي بِشَاهِدٍ وَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ (بَيْهَتِي)

فَقَالُ الْكُنْدُيُ هِمَ الْأَضُّ وَفِي بَدْي لُبِسَ لَهُ فيهَا حُرُّهُ فَقَالَ الَّنبِيرَى ﷺ لِلْحَنضَرِمِي ٱلْكَ بَيُّنَةً قَالَ لاَ قَالَ فَلَكَ يَمِيُّنُهُ قَالَ يَا رُسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ الرَّجُ لَ فَاجُّر لاَ يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرُّعُ مِنْ شَيْرٍ قَالُلَبِسَ لَكَ مِـنْهُ إِلَّا ذُلِكَ فَانْتُطُلُقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ لَنَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لَيَأْكُلَهُ ظُلَمًا لِيَلْقَيَنُّ اللُّهُ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ . (رَوَاهُ مُسلَّمُ)

৩৫৯১, অনুবাদ : হ্যরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, (একবার) হাযরামাউত গোত্রের এক লোক এবং কিনদা গোত্রের এক লোক নবী করীম 🎫 -এর দরবারে উপস্থিত হলো। অতঃপর হাযরামী গোত্রের লোকটি বলল ইয়া রাসলাল্লাহ! এ ব্যক্তি আমার জমি জোর-পূর্বক দখল করে রেখেছে। তখন কিনদী গোত্রের লোকটি বলল উক্ত জমি আমার এবং তা আমারই দখলে। ঐ লোকটির তাতে কোনো অধিকার নেই। তখন নবী করীম 🚎 হাযরামীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোনো প্রমাণ আছে কিং সে বলল, না। তাহলে বিবাদীর [প্রতিপক্ষের] কসমই তোমার প্রাপ্য। হাযরামী লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে অসৎলোক। কিসের উপর কসম করছে সে তার পরোয়া করে না। এমনকি সে কোনো অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকে না। নবী করীম বললেন, তার পক্ষ থেকে তোমার জন্য তা ছাডা আর কোনো পথ নেই। অতঃপর সেই কিনদী লোকটি কসম করার জন্য চলল। যখন সে পিঠ ফিরালো তখন রাস্পুল্লাহ ==== বললেন, যদি এ লোকটি অন্যায়ভাবে অপরের মাল ভোগ করার জন্য কসম করে, তাহল সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি এ লোকটির প্রতি অসন্তষ্ট থাকবেন। -[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হলো, যে কসম করবে সে প্রথমে অজু করবে এবং জুমার দিন আসরের পর কসম করবে। সূতরাং সে কসম করার প্রকৃতি নেক্সার জন্য গেল। এ সম্ভাবনাও আছে যে, সে বাদীর পাশ থেকে পিঠ ফিরিয়ে নবী করীম — এর দিকে গেল, যাতে সেনবী করীম — এর দিকট গিয়ে কসম করে।

وَعَنْ ٢٥١٢ آبِى دَرِّ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُّولَ اللَّهِ ﷺ يَسُقَولُ مَنِ ادَّعلَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنْنَا وَلْيَعَبَواً مَعْمَدَهُ مِنَ النَّادِ. (رَوَاهُ مُسْلِمُ) ৩৫৯২. জনুবাদ: হযরত আবৃ যর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, রাস্লুল্লাহ ক্রি বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন জিনিসের দাবি করে, যে জিনিস প্রকৃতপক্ষে তার নয়, সে আমার দল ভূক্ত নয়। সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়। —[মুসলিম]

وَعُرْهُ ٢٠٥٠ أَيْدِ بِنِ خَالِدٍ (رض) قَالَ قَالَ وَالَهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى السُّهُ هَذَاءِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى السُّهُ هَذَاءِ السُّهُ اللَّهَاءِ السُّهُ اللَّهَاءِ السُّهُ اللَّهَاءِ (رَوَاهُ مُسْلِكُم)

৩৫৯৩. অনুবাদ: হ্যরত যায়েদ ইবনে থালেদ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ 

া বলেছেনআমি কি তোমাদেরকে বলব না সবচেয়ে উত্তম
সাক্ষ্যদানকারী কারা? সেই ব্যক্তিই উত্তম সাক্ষ্য দানকারী
যে চাওয়ার আগে সাক্ষ্য দান করে। - মুসলিম

#### সংশ্রিষ্ট আন্দোচনা

غُمُونَ مُوابِدَ: [रामीलत बार्षगा] : উক্ত হাদীসের আলোকে ইমাম তাহাবী (র.) ও সদরুশ শহীদ (র.) বলেন, غُمُونَ مُوابِدَ এর মাঝেও চাওয়ার পূর্বে সাক্ষী দেওয়াতে বহু ফজিলত রয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য হাদীসে ঐসকল লোকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে যারা চাওয়া ব্যতীত সাক্ষ্য দেয়। যেমন–

مَنِ ابْنِ عُسَرَ (رض) مَرْفُوعًا ثُمَّ يُغْشُوا الْكِذْبَ حَتَّى يَحْلِفَ الْرَجُلُّ وَلاَ يَتُحَلَّفُ وَيَشَهَدُ الشَّاهِدُ وَلاَ يُسْتَشْهَدُ . إِتْرِمِنِينَ، إِبْنُ مَاجَة)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, চাওয়ার পূর্বে সাক্ষ্য দেওয়া অনর্থক এবং মিথ্যাচারের আলামত। এর উপর ভিত্তি করে ইমাম খাসসাফ (র.) প্রমুখ বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষ্য তলব না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত مُمُرُق مُالِيَة -এর মাঝেও সাক্ষ্য দেবে না।

দুকু নিরসন:

- بياب এর সম্পর্কে حُمْسُون مالية সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়র ব্যাপারে যেমন জাকাত, কাফ্ফারা, চাঁদ দেখা, অসিয়ত ইত্যাদি। আর مُمْرُقُ اللهِ এর মাঝে সাক্ষ্য দেওয়র জন্য দাবি مُمْرُقُ اللهِ ইওয়াও শর্ত না।
- ع. حُمِيْتُ الْبَابِ এর ব্যাপারে সাক্ষী। কিন্তু তার সাক্ষী হওয়ার ব্যাপারটি বাদীর র্জানা নেই। এখন যদি সে সাক্ষ্য না দেয়, তাহলে বাদীর হক নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় সে নিজে আগে বেড়ে বাদীকে বলবে, এ মকন্দমায় আমি আপনার مُنْتُّق -এর ব্যাপারে সাক্ষী।
- ৩. সাক্ষ্য তলব করার পর দ্রুত সাক্ষ্য দেওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নবী করীম করিম হিসেবে বলেছেন সে যেন তার জিয়াদারি দ্রুত বাস্তবায়ন করে। কেননা কুরআনে কারীমের মাঝে আছে— (YAY: ﴿كَا بُالْ النَّهُا الْمُوْدَا (يَعُرُهُ ﴿ (YAY: ﴿كَا بُالْ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِحُولِ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

ابن مَسْعُود (رض) قَالَ قَالَ وَالَهُ وَالَّهُ الْذِينَ رَسُعُود (رض) قَالَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ خَيْرُ النَّنَاسِ قَرْنِي ثُمُّ الْذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِئُ قَوْمُ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِئُ قَوْمُ تَسْيِقُ شَهَادَهُ احَدِهِمْ يَحِينَنَهُ وَيَحْمِينُهُ شَهَادَةً وَيَحْمِينُهُ وَيَحْمِينُهُ وَيَحْمِينُهُ مَسْهَادَةً وَيَحْمِينُهُ وَالْحَمْمُ وَالْحَمْمُ وَالْمُعُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَالْ

৩৫৯৪. অনুবাদ: হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্লিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ ক্র্রেল বলেছেন- আমার 
যুগের লোক উত্তম লোক। অতঃপর তাদের পরবতী 
যুগের লোকেরা এবং তারপর তাদের পরবতী 
যুগের লোকেরা। এরপর এমন সব লোক আসবে যাদের 
প্রত্যেকের সাক্ষ্য কসমের অগ্রগামী হবে এবং কসম 
সাক্ষ্য হতে অগ্রগামী হবে। - বিখারী ও মুসলিম

## সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

: [शंमीत्तव वााचा] سُرحُ الْعَدِيْثِ

ল্লা অথবা চল্লিশ অথবা ষাট অথবা আশি অথবা একশত বছরের কালকে مُرَّن বলা হয়। নবী করীম 🧮 বলেছেন, আমার যুগের মানুষ সর্বোত্তম।

😼 . এর দারা বুঝা যায় 🗓 दें দারা উদ্দেশ্য হলো সাহাবায়ে কেরামের যুগ।

েবেউ কেউ বলেছেন, এর দারা উদ্দেশ্য হলো নবী করীম — এর যুগ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতকাল। এ কথার প্রবক্তাগণ তাদের দাবি এভাবে প্রমাণ করেন যে, ট দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত আবৃ বকর (রা.) , দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত প্রমর ফারুক (রা.) । দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত ওসমান গনী (রা.) ৫ দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত আলী (রা.)। অর্থাৎ প্রত্যেক নামের শেষ অক্ষর আর রাস্লে কারীম — থেহেতু سبد البشر বং خبر الناس বং خبر الناس বং خبر الناس বং برضوا عنه الرئيس المؤلمة وكرضوا عنه الوئيس المؤلمة وكرضوا عنه الوئيس المؤلمة وكرضوا عنه الوئيس المؤلمة وكرضوا عنه المؤلمة وكرضوا عنه الوئيس المؤلمة وكرضوا عنه المؤلمة وكرضوا المؤلمة المؤلمة وكرضوا عنه المؤلمة المؤلمة وكرضوا عنه المؤلمة المؤلمة وكرضوا عنه المؤلمة وكرضوا المؤلمة المؤلمة وكرضوا المؤ

অর্থাৎ সাহাবী ও তাবেয়ীন এবং তাবে তাবেয়ীনদের যুগের পর মানুষ দীনি ব্যাপারে খুবই বেপরোয়া হবে। তারা কখনো প্রথম সাক্ষী দিবে তারপর কসম খাবে অথবা সাক্ষী দেওয়ার পূর্বেই কসম খাবে। উপরিউক্ত কথা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মিখ্যা সাক্ষী ও মিখ্যা কসম ব্যাপকভাবে বিস্তার করার কথা বলা হয়েছে। যেমন বর্তমানে আদালতে ব্যাপকভাবে মানুষ মিখ্যা সাক্ষ্য দিছে। আর এ ব্যাপারে তার একট্ও পরোয়া নেই যে, সে তার পরকালকে কিভাবে ধ্বংস করে দিছে।

وَعُرْفُ النَّبِيُ هُرُيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيُ عَرَضُ عَلَى قَوْمِ الْيَمِيْنَ فَأَسَرُعُوا فَأَمَرُ الْيَمِيْنَ فَأَسَرُعُوا فَأَمَرُ أَنْ يُسْهَمَ بَنِنَهُمْ فِي الْيَمِيْنِ أَيُّهُمْ يَخَلِفُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ)

৩৫৯৫. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। একবার নবী করীম — এক কওমের উপর কসম করার নির্দেশ দিলেন। তখন তারা সকলেই [কসম খাওয়ার জন্য] স্বতঃস্কৃতভাবে এগিয়ে আসল। স্তরাং তিনি তাদের মধ্যে কে কসম করবে সে ব্যাপারে লটারি দেওয়ার আদেশ দিলেন। —[বুখারী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: এ হাদীস দ্বারা দৃশ্যত মনে হচ্ছে কোনো এক লোক নবী করীম — এর নিকট এক কওমের বিরদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করল। সেই কওমের লোকেরা বাদীর দাবি অস্বীকার করল। তখন নবী করীম — তাদেরকে কসম করার আদেশ দিলেন। আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে তারা সকলেই কসম করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল; কিন্তু নবী করীম — কওমের সকলের থেকে কসম গ্রহণ করলেন না; বরং তাদের মাঝে লটারি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। লটারিতে যার নাম উঠবে কেবল সেই কসম করবে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারক মাস'মালার সুরত এভাবে বর্ণনা করেছেন, কোনো এক ব্যক্তির দখলে একটি জিনিস রয়েছে। যে জিনিসটি অপর দুজন ব্যক্তি দাবি করে। কিন্তু তাদের কারো নিকট প্রমাণ নেই। অথবা তাদের প্রত্যেকের নিকটই প্রমাণ রয়েছে। তবে বস্তুটি যার দখলে রয়েছে সে বলছে আমি কিছুই জানি না বস্তুটি কার। এমতাবস্থায় ঐ দুই ব্যক্তির মাঝে লটারি দেওয়া হবে। লটারিতে যার নাম উঠবে তাকে কসম দেবে এবং ঐ বস্তুটি তার সোপর্দ করে দেবে। কসম দেওয়ার কারণ হলো তারা উভয়ে দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও একজন অপরজনের হক অস্বীকারকারী। আর নিয়ম অনুযায়ী অস্বীকারকারীর কম করে হয়।

: [এ মাসআলার মাঝে ইমামগণের মতবিরোধ] إِخْتِلَانُ الْإِيُّمْةِ الْكِرَامِ فِي هٰذِهِ الْمُسْتُكَةِ

وَبُّ رِوَايَةٍ) हेरातण आली (রা.) এবং ইমাম শাকেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ : مُذْهُبُ عَلِيٍّ وَالشَّانِمِيِّ (فِيُ رِوَايَةٍ) وَأَحْسَدُ (فِيْ رِوَايَةٍ) (র.) বর এক রেওয়ায়েড অনুযায়ী হাদীসটি দ্বিতীয় ব্যাখ্যার উপর প্রযোজ্য হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দ্বিতীয় অভিমত অনুযায়ী দুই দাবিদারের মাঝে মতবিরোধ হওয়ার কারণে বস্তুটি যে তৃতীয় ব্যক্তির দখলে রয়েছে তার নিকটই রেখে দেওয়া হবে।

ें देभाम जावृ रानीका (त.) -এর निकि वस्त्रृि के मुजलात मास्य वन्छेन करत मिछता रस्त । وَمُذَهُبُ أَبِّى مُنْفِغُة प्रमिन :

عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ (رض) عن النَّبِي عَلَى وَجُلَبْنِ اخْتَصَمَا الِبَهْ فِي مَوَارِثِكَ لَمْ تَكُنْ لَهُمَّا بَكِنَةٌ الا دُعُواهُمَا فَقَالَ مَنْ فَضَبْتُ لَهُ بِشَنَى مَرِّنْ حَقَّ اَخِيْهِ فَإِنَّمَا اَقَطْعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّادِ فَقَالَ الرَّجُلُانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَا رُسُولَ اللَّهِ تَقَدَّ حَقِيْ هٰذَا لِصَاحِبِينَ فَقَالَ لاَ وَلٰكِنْ إِذُهَبَا فَاقْتَسِمَا وَتُواخِبَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيُحَلِّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبُهُ وَفِي رَائِةٍ قَالَ إِنْمَا اقْضِي بَيْنَكُمَا بِرَانِي فِبْمَا لَمْ يَنْزِلُ عَلَى فِيلْمِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوَد)

বরং তোমরা উভয়ে যাও এবং আধাআধি করে ভাগ করে নাও। আর বন্টনের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখবে। বন্টনের পর উভয় ভাগে লটারি করবে।

এ হাদীসটি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাযহাবের উপর সুস্পষ্ট দলিল বহন করে। পক্ষান্তরে حَدِیْتُ الْبَابِ -এর মাঝে দৃটি সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এ حَدِیْث -এর উপর আমল করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

## हिजीय अनुत्रक : विजीय अनुत्रक

عَرِهُ ١٩٥٦عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنَ ابِ جَدُه أَنَّ النُّبِيِّ ﷺ قَالَ النَّبِينَةُ عَ المُدَّعِينُ وَالْبَهِينُ عَلَى الْمُدَّعِي عَا (رَواهُ التَرْمذيُ)

৩৫৯৬, অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে ও'আইব তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম = বলেছেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ দাবিদারকেই পেশ করতে হবে। আর অস্বীকারকারীর উপর বর্তাবে কসম।

–[তিবমিয়ী]

وَعَرُوكِ النَّبِي اللَّهِ فِي النَّبِي اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي مَسُوارِيْثُ لُمْ تَكُنْ لَهُمَا بَينَةً إِلَّا دَعَوَاهُمَا فَقَالَ مَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِسُنَى مِنْ حَقِّ اخْبِيهِ فَالْسَا ٱقْطَعُ لَهُ قِيطُعَةً مِنَ النَّبَارِ فَقَالُ الرُّجُلَانِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُ مَا يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَقَيْ هٰذا لِصَاحِبِي فَقَالَ لاَ وَلَيكُنْ إِذْهَبَا فَاقَتَسِمَا وَتَوَاخَبَا الْحَقُّ ثُمَّ اسْتَهَمَّا ثُمُّ لِيكُحَكِلُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ وَفِي روَايَةِ قَالُ إِنُّمَا الْقُضِيُّ بِيَنَكُمَا بِرَائِيُّ فِيمًا لُمْ يَنْزِلُّ عَلَى فِيهِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ)

৩৫৯৭, অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম = থেকে এমন দুই ব্যক্তির ঝগড়া-বিবাদ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যারা মিরাস সম্পর্কীয় বিবাদ নিয়ে নবী করীম === -এর নিকট এসেছিল। অথচ দুজনের কারো নিকটই সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল না। তথু দাবিই দাবি। তখন নবী করীম 🚐 বললেন, যদি আমি তোমাদের কাউকে তার ভাইয়ের হক প্রদান করি [অর্থাৎ যে মিথ্যা বলে অপরের হক আমার মাধ্যমে নিয়ে নেয় তখন আমার সেই ফয়সালা তার জন্য হবে জাহান্রামের একখণ্ড আগুন। একথা গুনে তারা উভয়েই আরজ করল, ইয়া রাসলাল্রাহ! আমার অংশটি আমার সঙ্গীকে প্রদান কবলাম। আমার দাবি প্রত্যাহার করে নিলাম। তখন নবী করীম = বললেন না: বরং তোমরা উভয়ে যাও এবং [আধা-আধি করে] ভাগ করে নাও। আর বন্টনের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখবে। ভাগ করার পর কোন অংশ কে নেবে এ ব্যাপারে যদি বিবাদ হয় তাহলে। উভয় ভাগে লটারি দেবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যেকে নিজের সঙ্গীকে ঐ অংশ থেকে ক্ষমা করে দেবে যা তার থেকে তার সঙ্গীর অংশে চলে গেছে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে রাসল 🚍 বলৈছেন, আমি এ ফয়সালা তোমাদের মাঝে নিজের বৃদ্ধি-বিবেক দ্বারা করছি। এ ব্যাপারে আমার নিকট কোনো ওহী নাজি ল হয়নি।-(আবু দাউদ)

#### সংশ্ৰিষ্ট আন্দোচনা

थएजारकर जात अनीरक थे जरन भाक करत मिरत या जात तथरक जात अनीत जरान हान : قرل فليحلل كل منهم কিন্ত এখানে হক বা প্রাপ্য অজ্ঞাত রয়েছে। এ অজ্ঞাত হক মাফ করা জায়েজ হবে কিনা এ ব্যাপারে মডানৈকা রয়েছে : [अखाष दक मारू कतात गानात हैमामनत्नत मण्डला] اختيلات الأنشة الكرام في ابراء المحمول

<sup>े</sup> हैं याय नात्करी ७ जन्मानात्मत निकंट जब्बाठ दक मारु कता बाराब ति । مُذَمَّتُ السَّافِعَيُ رُغُسُرُهُ

দিশিল: ﴿مَالِيَّا مَا মাফ করে দেওয়ার মাঝে مَصَّلِيَّا (মালিক বানিয়ে দেওয়া) এর অর্থ পাওয়া যায়। যেমন ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে মাফ করে দিল। আর এ মাফ করার র্দ্ধারা তাকে যেন মালিক বানিয়ে দেওয়া হলো। এখন যদি ঋণগ্রহীতা তা রদ করে দেয় তাহলে রদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার রদ করে দেওয়ার পর ঋণদাতার মাফ করে দেওয়া শুদ্ধ হবে না। مَنْمُمُ الْإِنْمُانَ

मिनिन:

نِي حَدِيْثِ الْبَابِ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَسَا النِّيْوِ فِي مَوَارِيْتُ لُمْ تَكُنْ لَهُمَّا بَيُنَةٌ إِلَّا وَعَوَاهُمَا فَقَالَ مَنْ قَصَيْتُ لَهُ مِشَوْدِ مِنْ حَقَّ اخِيْدِ فِإِنَّمَا أَفَطَعَ لَمْ وَطُعَةً مِنَ النَّارِ فَقَالَ الرَّجُلَانِ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا بَارُسُولُ اللَّهِ ﷺ حَقَىٰ هٰذَا لِصَاحِبِنَى فَقَالَ لَا وَلَٰكِنَّ إِذْهِبَا فَافْتَسِمَا وَتَوَخِّبَا الْحَقَّ ثُمُّ اسْتَهِمَّا ثُمُّ لِيُكُلِّلُ كُلُّ احد منكُما صَاحِهُ .

উল্লিখিত হাদীসে সঙ্গীর হক অজ্ঞাত হওয়ার পরও নবী করীম 🚃 তা মাফ করে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা অজ্ঞাত হক মাফ করে দেওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

وَعَنْ ٢٠٥٨ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ (رض) اَنَّ رَجُكَيْنِ تَدَاعَيَا دَابَّةُ فَاقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ اَنَّهَا دَابَّتُهُ نَتَجَهَا فَقَطٰی بِهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِلّدِیْ فِیْ یَدِهِ . (رَوَاهُ

৩৫৯৮. অনুবাদ: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লহ (রা.)
হতে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি একটি জানোয়ার সম্পর্কে দাবি
করল। অতঃপর তারা প্রত্যেকেই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ
করল যে, তা তার এবং সেই বাঁড় দ্বারা প্রজনন করিয়ে
বাচ্চা লাভ করেছে। অতঃপর রাস্লুল্লাহ 
জন্য ক্ষমসালা করে দিলেন যার দখলে ছিল।

–[শরহে সুনাহ]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পণ্ডটি তার ফয়সালা করলেন যার দখলে ছিল। ﴿ تَوَلَّهُ فَقَضَّى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَلَّذَى فَى يُدِهِ ﴿ اللَّهِ ﷺ لَلَّذَى فَى يُدِهِ ﴿ اللَّهِ ﷺ النَّفَاءِ فَى حُقَّ الْفَاعِضَ وَفَى يُلِهِ ﴿ السَّافِحَى وَغَيْرِهُمْ ﴿ السَّافِحَى وَغَيْرِهُمْ ﴿ وَالْفَاعِينَ مَا السَّافِحَى وَغَيْرِهُمْ ﴿ وَاللّهُ السَّافِحَى وَغَيْرِهُمْ ﴿ وَاللّهُ السَّافِحَى وَغَيْرِهُمْ ﴾ وقال السَّافِحَى وَغَيْرِهُمْ وَعَلَى السَّافِحَى وَغَيْرِهُمْ وَاللّهُ السَّافِحَى وَغَيْرِهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى السَّافِحَى وَغَيْرِهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

**দিলদ :** উভয়ে দলিল-প্রমাণ পেশ করেছে, কিন্তু দখলদার লোকটির দখলের কারণে প্রমাণের মাঝে একটি শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং তার পক্ষে ফয়সালা করা হবে।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) প্রমুখদের নিকট যদি প্রত্যেকেই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে এবং والمبنيّة وَعَبْرُهِمْ প্রত্যেকেই তা প্রজনন করানোর দাবি করে তাহলে এমতাবস্থায় ঐ পশুটি যার দখলে রয়েছে তার হক সাব্যস্ত করা হবে।

পক্ষান্তরে যদি প্রজনন করানোর দাবি না করা হয় তাহলে দখলদার লোকটির সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং প্রতিপক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। তথন দখলদার ব্যক্তির দখল মুক্ত করে প্রতিপক্ষের নিকট সোপর্দ করা হবে। मिन : नथन घाता नथनमात त्रांकत जन्म प्रानिकाना जाताख कर्ता रहार । किन्तु जाका घाता नथनमात्रत जन्म (काराना वक उ ग्रानिकाना जाताख रहानि: वतः वे ग्रानिकानात পक्ष्म अधिम उन्में गुनिहार । (وَالْتَاكِيدُ الْبَاتُ مُولِّ الْبُاتُ اَصُلِ الْلِيْلِةُ الْبَاتُ الْبَاتُ الْبَاتُ اَصُلِ الْلِيْلِةُ الْبَاتُ الْبَاتُمُ الْبَاتُمُ الْبَاتُ الْبَاتُ الْبَاتُونُ الْبَاتُ الْبَاتُ الْبَاتُ الْبَاتُمُ الْبَاتُونُ الْبَاتُ الْبَاتُونُ الْبَاتُ الْبَاتُ الْبَاتُونُ الْبَاتُ الْبَاتُ الْبَاتُونُ الْبَاتُ الْبَاتُونُ الْبَاتُ الْبَاتُ الْبَاتُونُ الْبَاتُ الْبَاتُونُ الْبَاتُ الْبَاتُ الْبَاتُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُ الْبَاتُونُ الْبَاتُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُ الْبَاتُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُمُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبِيَالِيُعُلِقُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُونُ الْبَاتُ الْبَاتُ الْبَاتُ الْبَاتُ الْبَاتِيَا الْبَاتُ الْبَاتُونُ الْبَاتُعُونُ الْبَاتُمُ الْبَاتُمُ الْبَاتُمُ الْبَاتُلِيَا الْبَاتُونُ الْبَاتُ الْ

إِنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ أَكْثَرُ إِنْبَاتًا ۚ (فِيْ عِلْمِ الْقَاضِيّ) أَوْ إِظْهَارًا (فِي الْوَاقِعِ فَإِنَّ بَيَنَةَ الْخَارِجِ تُظْهِرُ مَا كَانَ تَابِئًا فِي الْوَاقِعِ ) (مِذَابَة ١٨٧/٣)

وَعَرِفْ الْمَنْعُرِي (رض) الْمَنْعُرِي (رض) الْاَشْعُرِي (رض) الْاَرْجُلِيْنِ الْاَعْبَا بَعِيْرًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَهُمَا شَاهِدَيْنِ اللَّهِ عَلَى فَهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمُهُ النَّيِنُ عَلَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ . (رَوَاهُ اَبُو دَاوُد) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِللَّنْسَانِي وَابْنِ مَاجَةً اللَّهُ وَلِللَّنْسَانِي وَابْنِ مَاجَةً اللَّهُ رَوَايَةً لَهُ وَلِللَّنْسَانِي وَابْنِ مَاجَةً اللَّهُ النَّيِنُ الْعَبْدَا لَيْسَنَّ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةً فَجَعَلَهُ النَّيِنُ عَلَى بَيْنَهُمَا .

৩৫৯৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ মৃসা আশআরী (রা.)
হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ — এর জমানায় দুই ব্যক্তি
একটি উট দাবি করল এবং তারা প্রত্যেকেই দুজন করে
সাক্ষীও পেশ করল। অতঃপর নবী করীম —
উটটিকে তাদের উভয়ের মাঝে আধা-আধি করে ভাগ
করে দিলেন। – আবৃ দাউদ) আবৃ দাউদের অন্য
রেওয়ায়েত এবং নাসায়ী ও ইবনে মাজাহতে আছে, দুই
ব্যক্তি একটি উটের দাবি করল, অথচ তাদের কারো
কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। অতঃপর নবী করীম —
উটটি তাদের উভয়ের জন্য সাব্যস্ত করলেন।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ সম্পর্কে খান্তাবী (র.) বলেন, উটটি সম্ভবত তাদের উভয়ের দখলে ছিল। আর মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, উটটি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির দখলে ছিল। এ কারণে নবী করীম 🚃 উভয়ের মাঝে আধা-আধি করে ভাগ করে দিয়েছেন। সেটাই হানাফীদের মাথহাব।

আবার কেউ কেউ বলেন, হাদীসে বর্ণিত ঘটনা দৃটি এক নয়; বরং পৃথক পৃথক। কেননা প্রথম রেওয়ায়েতে আছে, প্রত্যেকেই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছে। কিন্তু দিতীয় রেওয়ায়েতে আছে, কারো কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই।

অথবা এমন সম্ভাবনাও আছে যে, তারা উভয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছিল; কিন্তু নবী করীম উভয়ের সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল করে উটটি উভয়ুকে দিয়ে দিলেন।

وَعَنْ الْبَيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَجُلَيْنِ الْحَتَصَمَا فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيْنَةً فَقَالَ الْخَتَصَمَا فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيْنَةً فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ السَّبَهَ مَا عَلَى الْيَمِيْنِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَابِنُ مَاجَةً)

৩৬০০. অনুবাদ : হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি একটি জানোয়ারের ব্যাপারে ঝণড়া করল। কিন্তু তাদের কারো নিকট কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। তখন নবী করীম করার লটারি দাও। লিটারিতে যার নাম উঠবে সে কসম করে বলবে এ জানোয়ার আমার। অতঃপর তার পক্ষে হৃয়সালা করা হবে। — আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

وَعَرِضَ ابْنِ عَبَاسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيُ تَ لَكُ لِرَجُ لِ حَلَّفَهُ إِخْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لَآ الْهُ إِلَّا هُوَ مَالَهُ عِنْدَكَ شَنْ بَعْنِنْ لِلْمُدَّعِنْ. (دَوَهُ أَلُّ ذَاهُ ذَا

৩৬০১. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হছে
বর্ণিত। নবী করীম আন এক ব্যক্তিকে যাকে তিনি
কসম করানোর ইচ্ছা করেছেন, তাকে বললেন, তুমি
সেই আক্লাহর নামে কসম কর যিনি ব্যতীত অন্য কোনো
ইলাহ নেই। যে তোমার উপর তার কোনো হক নেই
অর্থাৎ দাবিকারীর কোনো হক নেই। –াআব দাউদা

وَعَنِيْنَ وَبَينَ رَجُلٍ مِنَ الْبَهُودِ اَرْضُ قَالَ كَانَ بَيْنِيْ وَبَينَ رَجُلٍ مِنَ الْبَهُودِ اَرْضُ فَجَحَدَنِيْ فَقَدَّمْتُهُ الْكَالِيْبِي اللَّهَ فَقَالَ الْكَ بَيِنَةَ قُلْتُ لاَ قَالَ لِلْبَهُودِي إِحْلِفْ قُلْتُ بِنَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا يَحْلَفُ وَيَنْفَعُبُ بِمَالِيْ فَانْزَلَ اللَّهِ إِذَا يَحْلَفُ وَيَنْفَعُبُ بِمَالِيْ فَانْذَلَ اللَّهِ وَإَيْمَانِهِمْ مُمَنَّا قَلِيْلاً يَشْتَرُونَ بِعِهَدِ اللَّهِ وَإَيْمَانِهِمْ مُمَنَّا قَلِيلاً

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: এ হাদীসের মাঝে যে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে ঐ ঘটনার ব্যাপারে অবর্তীর্ণ হয়েছে যা হয়রছ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু এ রেওয়ায়েতের মকদ্দমাও ঐরেওয়ায়েতে উদ্বিধিত মকদ্দমার ন্যায় তাই এখানে ঐ আয়াতের বরাত দেওয়া হয়েছে।

এখানে হযরত আশআছ ইবনে বায়েস আরম্ভ করেছেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সে তো ইহুদি। সে কসম করতে একটুও পরোয়া করবে না। সে মিথ্যা কসম করে আমার সম্পদ নিয়ে যাবে। তখন নবী করীম হারু এ আয়াতের বরাত দিয়ে বন্দেছেন, তোমার নিকট যেহেতু সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই, সুতরাং কসম তার উপর বর্তাবে। সে মিথ্যা কসম করন্দেও তাকে এ অধিকার থেকে বঞ্জিত করা যাবে না। কিন্তু যদি সে মিথ্যা কসম করে তাহলে এর পরিণাম পরকালে তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

وَحُونَ اللّهِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ إِخْتَصَمَا اللّهِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ حَضْرَمَوْتَ إِخْتَصَمَا اللّهِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ حَضْرَمَيُ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

৩৬০৩. অনুবাদ: হযরত আশআছ ইবনে কায়স থেকে বর্ণিত। এক কিনদী এবং হাযরামী লোক ইয়ামানের একটি জমির ব্যাপারে তাদের মকদ্দমা নিয়ে রাস্লুলাহ -এর নিকট উপস্থিত হলো। হায়রামী লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জমিটি আমার। এই লোকের পিতা জোরপর্বক আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে এবং বর্তমানে তা তার দখলেই আছে। রাসূলুলাহ বললেন, তোমার নিকট কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কিং সে বলল. না। তবে আমি তাকে এভাবে কসম দেব যে. সে কসম করে বলবে, আল্লাহর কসম! সে জানে না যে. এ জমি আমার এবং তার পিতা আমার থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে। অতঃপর কিনদী লোকটি কসম করতে প্রস্তুত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ 🚃 বললেন, মিনে রেখা যে ব্যক্তি [মিথ্যা] কসম করে অপরের ধনসম্পদ নিজের অধিকারে নেয় সে [কিয়ামতের দিবসে] হাতকাটা অবস্তায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। [এ কথা শোনার পর। কিনদী বলে উঠল, এ জমি তারই [হাযরামীর]। -[আবু দাউদ]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কটি একটি প্রসিদ্ধ রোগের নাম। যে : وَمُولُمُ لَعَلَى اللَّهُ وَهُو أَجْذُمُ রোগের সাথে সাক্ষাৎ করবে। وُجُذَامُ একটি প্রসিদ্ধ রোগের নাম। যে অবহার আরু প্রকৃতি করিবে। وَمُولُمُ الْجُذُمُ وَ

অভিধান অনুযায়ী ﴿ كُنَامُ "দদে মূল উৎপত্তিস্থল ﴿ جُنَامُ " থেকে। অর্থ কাটা, কর্তনা করা, দ্রুত কর্তন করা। এছাড়া শব্দটি "হাত কাটা" ও "কর্তিত হাতের" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন এ হাদীসে হাত কাটা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বার উদ্দেশ্য হলে, ব্যবহৃত ও কলাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া।

আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে ﴿ اَ عَطُوعُ الْحُكِّةُ पाता উদ্দেশ্য হলো عَطُوعُ الْحُكِّةُ [দলিল-প্রমাণবিহীন হওয়া] অর্থাৎ ঐ লোক আল্লাহ তা আলার দরবার এ অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার নিকট দীন-ধর্ম, আল্লাহন্ডীতি, হক আদায় ইত্যাদির কোনো দলিল থাকবে না। যার দ্বারা সে নাজাতের রাস্তা অন্বেষণ করতে পারে। আর তার এমন ভাষাও থাকবে না যাতে সে অনুরোধ ও অনুনয়বিনয় করার সাহস পারে।

وَعَنْ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اُنَيْسِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اُنَيْسِ (رض) قَالَ الشّرِكُ بِاللّهِ وَعُقْدُونُ الْوَلِلاَيْنِ وَالْبَحِبْنَ الْغُمُوسُ وَمَا حَلَفَ حَالِفُ بِاللّهِ يَعِبْنَ صَبْرِ فَادَخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاح بَعُوضَةٍ إلَّا جُعِلَّتُ نُكُتَةً فِي قَلْبِهِ إلى يَوْمِ الْقِبَامَةِ. (رَوَاهُ النَّرُ مِنْ وَقَالَ هَذَا حَدِيثُ عَرِيْبُ)

৩৬০৪. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস
(রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ 
ক্রান্ত বলছেন, গুনাহের
মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো

১. আল্লাহর সাথে
কাউকে শরিক করা, ২. মা

রাবার নাফারমানি করা, ৩.
মিথ্যা কসম করা। মিনে রেখ

যখন কোনো শপথকারী
অপারণ অবস্থায় আল্লাহর শপথ করে এবং তাতে
মাছির ডানার পরিমাণও মিথ্যা সংমিশ্রণ করে, তখনই
তার কলবের মাঝে একটি দাগ পড়ে যায় যা কিয়ামড
পর্যন্ত থাকবে। 
—[তিরমিয়ী। আর তিনি বলেছেন, এ
হাদীসটি গরীব।

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

বলা হয়, অতীতের কোনো বিষয়ের উপর জেনেখনে মিথ্যা কসম করা। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এমন শপথকারীদের উপর কাফ্ ফারা ওয়াজিব হয় না। তবে তার এজন্য তওবা-ইসতেগফার করতে হবে এবং তবিষয়তে এ ধরনের মিথ্যা কসম না করার সংকল্প করতে হবে। কেননা كَمُوْنُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ الللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ الللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ الللهُ وَمِنْ اللهُو

ضرو अलातंग जवशां कमम कता এत ताांचा विद्धांचन क्षथम जनुष्कदमत विजीय शामित्म वर्षिত रहारहः। পितिनात्मत कि मित्र प्रदेश عَمِيْن عُمُوْن اللهِ अत्र मात्य بَوَيْن عُمُوْن اللهِ अत्र मात्य بَوَيْن عُمُوْن اللهِ अत्र वतः भत्रकात्तत गांखि जवधातिक रसं, उद्धानांत्व عَمِيْن صَبِّر उद्धानांत्व कार्यां कार्यकाता उद्याजित रसं नाः वतः भत्रकात्न अत कना गांखि रतं।

وَعَرْثُ تَالَ رَسُولَ اللّهِ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى يَعِينُ الْحِيمَةُ وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ اخْضَرَ إِلّا تَسَرَّوْهُ مَا فَعَدَهُ مِنَ السَّارِ اوْ لَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. (رُواهُ مَالِكُ وَابُو دَاوْدَ وَابُنُ مَاجَةً)

৩৬০৫. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার
এ মিম্বরের নিকট মিথ্যা কসম করল, যদিও তা সবুজ
রংয়ের একটি মিসওয়াকের জন্য হয়। সে দোজখের
আগুনে তার ঠিকানা নির্ধারণ করল। অথবা বলেছেন,
তার জন্য দোজখের আগুন ওযাজিব হয়ে গেল।

—[মালেক, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: মিথ্যা শপথ যেখানেই করা হোক না কেন তা শান্তিকে অবধাবিত করে এবং আল্লাহ তা আলা ক্ষুর হন। অধিকত্ব মিশ্বর একটি পবিত্র ও অত্যন্ত মর্যাদাবান স্থান। সেখানে মিথ্যা শপথ করা আরো বড় গুনাহ। এ হাদীসে "এ মিশ্বরের পাশে" বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নবী করীম ——এর যুগে মুসলমানরা মসজিদের মধ্যেই তাদের মকদ্দমা পেশ করত এবং বিচার-ফয়সালাও সেখানেই হতো। সূতরাং কসম করার প্রয়োজন হলে তাও সেখানে সম্প্র কর হতা। সূতরাং কসম করার প্রয়োজন হলে তাও সেখানে সম্প্র কর হতা। কর্তি কুছ বস্তু বুঝানো হয়েছে। কারণ একটি কাঁচা মিসওয়াকের কি মুল্ আছে? কেউ যদি এমন ভুচ্ছ বস্তুর জন্য মিথ্যা শপথ করে তাহলে তার ব্যাপারে হাদীসের উল্লিখিত সতর্কবাণী উল্লেখ করা হয়েছে। সূতরাং কেউ যদি আদালতে দাড়িয়ে শপথ করে তাহলে তা কত বড় ধরনের অপরাধ হবে তা বনার যগেল বাংক ন

وَعَنْ اللّهِ عَنْ صَلُوهَ الصُّبْحِ فَلَا صَلّٰى رَسُولُ اللّهِ عَنْ صَلُوهَ الصُّبْحِ فَلَمَّا إِنْ صَرَفَ قَامَ فَا المُّ بَعْ فَلَمَّا الرُّوْرِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللّٰهِ ثَلْثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ فَالْخَتْنِبُوا الرَّحْسَ مِنَ الْأُوثَانِ وَاحْتَزِبُوا فَقُولُا الرَّحْسَ مِنَ الْأُوثَانِ وَاحْتَزِبُوا

৩৬০৬, অনুবাদ : হ্যরত খুরাইম ইবনে ফাতেক (রা.)
থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন] রাস্লুরাহ 

ফজরের নামাজ থেকে ফারেগ হলেন তখন দাড়ালেন,
অতঃপর তিনবার বললেন, মিখ্যা সাক্ষাদানকে আল্লাহর সাথে
শিরক করার সমতুল্য করা হয়েছে। অতঃপর তিনি এ
আয়াত। তেলাওয়াত করলেন

খিনেত বিলাওয়াত করলেন

খিনেত বিলাওয়াত করলেন

খিনিত বিলাওয়াত করলেন

খিনিত বিলাওয়াত করলেন

বিলাবয়াত বিলাওয়াত বিলাওয়াত বিলাওয়া দ্রের মরে থাক
এবং মিখ্যা কথা থেকেও বেঁচে থাক আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ
হয়ে। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না।

(رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْدُن مَاجَةَ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ عَنْ اَيْمَنِ بِسْنِ خُرَيْمٍ اِلَّا اَنَّ ابْنَ مَاجَةَ لَمْ يَذْكُر الْقِرَاءَةَ)

- আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহ। আহমদ ও তিরমিয়ী হাদীসটি আয়ম্ন ইবনে খুরায়ম হতে রেওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু ইবনে মাজাহ -এর বর্ণনায় কুরআনের আয়াতটি পাঠ করার কথা উল্লেখ নেই।]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

খেনীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা কুরভূবী (র.) বলেন مَهُمُادُوُّ الزُّرِيُّ এমন মিথ্যা সাক্ষ্যকে বলা হয় বাস্তবের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। এর ঘারা উদ্দেশ্য হয় কারো ক্ষতিসাধন করা অথবা মালসম্পদ আত্মসাৎ করা অথবা হালালকে হারাম করা বা হারামকে হালাল করা। সূতরাং এর ঘারা প্রতীয়মান হয় যে, তা বহু ফিতনা ও বিপর্যয়ের জনক ও মূল। সূতরাং তা পরিণামের দিক দিয়ে শিরকের সমতলা।

কেউ কেউ বলেছেন, শিরক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার দিকে এমন জিনিসের সম্বন্ধ করা যা জায়েজ নেই। আর مُهُونَّ الرُّرْوُ দ্বারা উদ্দেশ্য বান্দার ব্যাপারে এমন মিথ্যা কথা বলা যা জায়েজ নেই। যেহেডু বাস্তবে উভয়টির কোনো অন্তিত্ নেই সুতরাং হুকুমর দিক দিয়েও উভয়টি এক বরাবর হবে।

وَعَنْ لَا اللّهِ عَلَى الْهِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اله

৩৬০৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রে বলেছেন, ঐ সকল
লোকদের সাক্ষ্য জায়েজ ও গ্রহণযোগ্য হবে না- ১.
থেয়ানতকারী পুরুষ ও থেয়ানতকারিণী নারী। ২. যার
উপর শরিয়তের বিধান অনুযায়ী হদ কায়েম করা
হয়েছে। ৩. শক্রর যে তার [মুসলমান] ভাইয়ের বিরোধী
হয়। ৪. ঐ গোলাম যাকে কোনো লোক আজাদ
করেছে অথচ সে বলে অন্য আরেক লোক আজাদ
করেছে। ৫. যে লোক নিজের বংশসূত্র গোপন করে
নিজেকে অন্য বংশর দাবি করে। ৬. যে ব্যক্তি কোনো
পরিবারের উপর নির্ভরশীল [পরিবারভুক্ত গোলাম খাদেম
ইত্যাদি।] —[তরমিয়ী। আর তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি
গরীব। আর এ হাদীসের এক রাবী ইয়াধীদ ইবনে যিয়াদ
দেমাশকী মনকারুল হাদীস।

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ं کُولُہُ لاَ تَجُوزُ شُهَادَةً خَانِنَ وَلاَ خَانِنَهُ: খেয়ানতকারী পুরুষ ও খেয়ানতকারিণী নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ও জায়েজ হবে না। ধেয়ানতি দ্বারা উদ্দেশ্য কিঃ এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে–

- ك. रयत्रठ प्रांक्षा जामी काती (त.) वलन, خَانِتَ و خَانِتَ اللهِ द्वाता উদ্দেশ্য মানুষের আমানতের মাঝে খেয়ানতকারী।
- ২. কেউ কেউ বলেন, খেয়ানত দ্বারা উদ্দেশ্য نِسْنَ তথা ফাসেকী কর্মকাণ্ড। চাই তা গুলাহে কবীরার মাঝে লিগু হওয়ার করণে হোক বা গুলাহে সগীরা বারবার করার কারণে হোক, অথবা দীনি ভুকুম-আহকাম ও ফারায়েযে দীন পালন না করার কারণে হোক। কেননা আল্লাহ তা আলা আহকামে শরইয়্যাহকে "আমানত" নাম দিয়ে উল্লেখ করেছেন। যেমন انَّا عَرَضْنَا الْمُانَةَ عَلَى السَّلَمُواتِ وَالْأَرْضُ بَالْمُ عَلَى السَّلَمُواتِ وَالْأَرْضُ স্বিসম্বতিক্রমে প্রহণবোগ্য নয়।

 এ এর পর প্র পুর পুর পুর পুর পুর কুরার ফার্ডারক্ত রয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করার সময় এ সম্পর্কে বলা হবে যে, অর্থানে تَخْصِهُمُّ কির পুর تَخْصِهُمُّ (নির্দিষ্ট) হয়েছে।

: [रक्ष প্রয়োগকৃত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য नয়] لا تُعْبَلُ شَهَادُةُ مَحْدُودٍ فِي الْقَذْف

ं यात উপत 'रुम' প্রয়োগ করা হয়েছে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি এর দ্বারা کَوْلُهُ وَكُلُّ الْعَالَا اَ অপরাদের হদ। ব্যতীত অন্য কোনো 'रुम' উদ্দেশ্য হয় তাহলে তার সাক্ষ্য গৃহীত না হওয়া তওবা না করার উপর সীমাবদ্ধ। যদি তওবা করে তাহলে তার সাক্ষ্যও গৃহীত হবে। আর যদি مَحْدُودٌ فِي الْقَلْدُاتِ উদ্দেশ্য হয় তাহলে মতভেদ রয়েছে।

: (३मामगरनत मण्डन) إخْتِلافُ الْاَنِكَةِ الْكَرَام

হেয়বত ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, লাইছ (র.) مَنْفَبُ مَالِكَ وَالشَّانِعِي وَأَحْمَدُ وَكُبُثِ وَغُيْرِهِمْ অধ্বদলের নিকেট مَحْدُوْدٌ فَيَ الْعَدُوْنِ اللّهِ সাক্ষ্যও গৃহীত হবে।

मिन :

ِالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَلَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِاَرْمَعَتِ شُهَدًّاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلَدةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا عَ وَأُولَٰتِكَ لُمُ الفَاسِقُونَ الاَّ الِذِينَ تَابُواْ مِنْ يُحْدِ الخ.

এ আয়াতের মাঝে অপবাদ প্রদানকারীর ব্যপারে ভিনটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- ১, আশিটি দোর্রা মারা। ২. কখনো তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা। ৩. সে লোক ফাসেক হওয়া।

: مَذْهُبُ ابَى حَنْیفُهُ وَاَبِی یُرْسُفَ وَمُحُمَّدُ وَزُفُرَ وَنَخْعِی وَثُورِیْ وَحَسَنْ وَسَعِیْدِ ابْنِ زُیْبُرِ وَمُحُمُّولٍ وَغَیْرِهِمْ . ইয়াম আৰু হানীফা, আৰু ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার, নাখয়ী, ছাওৱী, হাসান, সাঈদ ইবনে যুবাইর, মাকহুল (র.) প্রমুখদের নিকট مُحَدُّدُونُ فِي النَّفَاتُ وَعَلَيْهِ عَالِمَةُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَا

তাঁদের দলিল :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنِّتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداً ، فَأَجْلِدُوهُم تُلْمِيْنَ جَلْدةً وَلَا تَغْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ابَدًا ع وَاوَلَٰئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَأْبُوا مِنْ بَعْدِ الخَ

এ আয়াতের মাঝে । 🚅 ু –এর সম্পর্ক কেবল শেষ বাক্যের সাথে। অর্থাৎ তওবা করার কারণে তার ফাসেকী দূর হয়ে যাবে কিন্তু তার সাক্ষ্য কর্যনো গৃহীত হবে না।

: [ইমাম আবৃ হানীফা (त.) প্রমুখদের মাযহাবের প্রাধান্যের কারণসমূহ] وَرُجُوهُ التَّرْجَيْعِ لِمَذْهُبَ ابِي حَنِيفَةَ وَغُيْرِهُمْ

- اس जालाम हमतीर्म कांक्षनकी (ते.) वतनत, कृतवान ও हामीरम यथात जखवात व्यात्मान व्यक्त स्मात्म उखवात मणकं व्यादम विकास विकास कार्यक्राय हमतीर्म कांक्ष्म के के विकास विकास विकास विकास विकास कार्यक्ष मणकं व्यादम निकास विकास वितास विकास वितास विकास विकास
- আরবি কায়েদা অনুযায়ী যদি তিনটি বাকোর পর কোনো الشبقية আসে তাহলে তা তিনোটির সাথে অথবা শুধু শেষ বাকোর সাথে সম্পর্কিত হবে। এখানে সর্বসম্বতভাবে প্রথম বাকোর সাথে সম্পর্কিত নয়। সুতরাং অপরিহার্যভাবে এ الشبقية শেষ বাকোর সাথে সম্পর্কিত হবে।

সারকথা : مَحْدُرُدُ فِي الْغَلَانِ - এর সাহ্ষ্য গ্রহণ না করাও حَدَ الْغَلَانِ - এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত। সৃতরাং তা তওবার পরও বাকি থাকবে। যেমন আসল হক্ষ বাকি থাকে। তবে অন্যান্য হক্ষ হক্ষ এর ব্যতিক্রম। সেখানে مَرْدُوزُدُ الشَّهِا وَمَرَّا السَّهَا وَمَا الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهِ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

েযে ব্যক্তি অপরের প্রতি শক্রতা পোষণ করে চাই তারা تُولُهُ وَلاَ وَيُ عَنْسٍ عَلَى اَحْسِبُورَلاً طَنْبِسُ وَلَي وَلاَوْ وَلاَوْ وَالْمَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُ الللَّالِي الللَّاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ ال

অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ যায়েদ বকরের গোলাম ছিল আর বকর যায়েদকে আজাদ করে দিয়েছিল। কিন্তু যায়েদ বলে তাকে আমর আজাদ করেছে। অথচ আমর তার মনিব নয়। অনুরূপভাবে কেউ তার নসবের ব্যাপারে মিথ্যা দাবি করে বলল, সে যায়েদের পুত্র। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে বকরের পুত্র। উল্লিখিত উভয়টি গুনাহে কবিরা। সুতরাং তারা মিথ্যাবাদী ও ফাসেক হওয়ার কারণে তাদের কারো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।
তাদের কারো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।
তাদের কারো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।
তাদের কারো তার কির্তুর শীল হয়। অর্থাৎ যার খরচ অন্য কেউ বহন করে তার

অনুমূর্হে সে জীবনর্যাপন করে। যেমন খাদেম গোলাম ইত্যাদি। হিদায়ার মুসান্নিফ বর্ণনা করেন, যদি পিতা পুত্রের পক্ষে অথবা পুত্র পিতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় অথবা স্বামী স্ত্রীর পক্ষে অথবা স্ত্রী স্বামীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সে যেন এখানে স্বয়ং তার নিজের ফায়দার জন্য সাক্ষ্য দেয়।

وَعَنْ مُنْ عَمْرِهِ بْنِ شُعَبْ عِنْ الْنَبِيِّ عَنْ النَّيبِي عَنْ قَالَ لاَ الْبَيْهِ عَنْ جَدِه عَنِ النَّيبِي عَنْ قَالَ لاَ تَجُوْدُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ زَانٍ وَلاَ زَانِيَةٍ وَلاَ ذِيْ قَالَ لاَ زَلِيَةٍ وَلاَ ذِيْ عَمْرٍ عَلَى اَخِيْهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْفَانِع لِاَهْلِ الْبَيْتِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৩৬০৮. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে ত'আইব তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম করেন। নবী করীম বিলেছেন, খেয়ানতকারী পুরুষ ও খেয়ানতকারিশী নারীর সাক্ষ্য গুহণযোগ্য নয়। ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারী নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। আর শক্রর সাক্ষ্যদান জায়েজ নেই; যদিও সে তার মুসলমান ভাই হয়। নবী করীম করে এমন ব্যক্তির সাক্ষ্যকে বিশ্রমান করেছেন যে অন্য কোনো পরিবারের উপর নির্ভরশীল হয়। –িআবু দাউদ]

وَعَرْثِ اللّهِ عَلَيْ مُسَرِّدَةَ (رضا) عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلِيَّةً قَالَ لَا تَجُ وُزُ شَهَادَةُ بَكْوِيِّ عَلْى صاحبِ قَرْيةٍ . (رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ وَابْنُ مَاجَةً)

৩৬০৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ক্রে বলেছেন, শহরে বসবাসকারীর বিরূদ্ধে গ্রাম্য লোকের সাক্ষ্যদান জায়েজ নেই। - আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহ

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : গ্রাম্য লোক সাধারণত অশিক্ষিত ও মূর্য হয়। তারা আহকামে শরিয়ত সম্পর্কে থাকে অজ্ঞ। ফলে তারা সাক্ষ্য দানের রীতিনীতিও জানে না। তাই এসব কারণে শহরের লোকের বিরূদ্ধে গ্রাম্য লোকের সাক্ষ্যদান এহণযোগ্য হবে না। তবে যদি গ্রাম্য লোক ন্যায়পরায়ণ ও সাক্ষ্যদানের নিয়মকানুন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয় তাহলে তার সাক্ষ্য এহণযোগ্য হবে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

े مَذْهُبُ مَالِكِ وَغُبُرِهِمُ: ইমাম মালেক ও আরো অনেকের নিকট সাক্ষ্যদানের শর্ত পাওয়া গেলেও সাক্ষ্যদান জায়েজ হবে না।

मिन

عَن اَسِي هُرِيرَوَ (رض) عَن رَسُولِ اللّهِ ﷺ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَنُويَ عَلَى صَاحِبٍ قَريَةٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوَ وَابِنُ مَاجَةً) عَن اَسِي هُرِيرَوَ (رض) عَن رَسُولِ اللّهِ ﷺ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةً بَعْدِي عَلَي صَاحِبٍ قَريَةٍ. (رَوَاهُ أَبُو عَنْ مَا يَعْمُ مُواهِمُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ مَا اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ رَسُولُ اللّهِ عَنْ رَسُولُ اللّهِ عَنْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ عَنْ رَسُولُ اللّهُ عَنْ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ عَنْ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَيْ مُنْ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْ مَالْعَالَ مُنْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَيْ مَالِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَا عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلْ

: [अिष्टिशत्कत मनित्नत खवाव] البَجُوابُ عَن دَلِيْلِ الْمُخَالِفِ

- ك يحسن، لا يجوز अ -এর অর্থ
- ১ শহরের লোকের বিরুদ্ধে গ্রাম্য লোকের সাক্ষ্য ঐ সময় গ্রহণযোগ্য হবে না যখন সাক্ষ্যদানের শর্ত পাওয়া যাবে না।

وَعُونِ بُنِ مَالِكِ (رض) أَنَّ النَّبِيُ عَنْ مَالِكِ (رض) أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْ فَعَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لَمَّا أَذْبَرَ حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيثُ لُ فَقَالَ النَّبِيثُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَكُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلْكِنْ عَلَيْكَ تَعَالَى يَكُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلْكِنْ عَلَيْكَ تَعَالَى يَكُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلْكِنْ عَلَيْكَ النَّيْسِينَ فَاذَا عَلَيْمَكُ أَمْسُرُ فَقُلُ حُسْبِي فَاذَا عَلَيْمَكُ أَمْسُرُ فَقُلُ حُسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْدُ لُ . (رَوَاهُ أَبُو فَاوُدُ)

৩৬১০. অনুবাদ: হ্যরত আউক ইবনে মালেক (রা.)
হতে বর্ণিত। বিকলিনা নবী করীম কুদুজন লোকের
মাঝে বিচার করলেন। যে ব্যক্তির বিপক্ষে রায় দেওয়া
হয়েছে সে চলে যাওয়ার সময় বলল, আল্লাহই আমার
জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। তখন নবী
করীম বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অযোণ্য
মূর্থকে নিলা করেন। তোমাকে সচেতন ও ইণিয়ার হওয়া
জরুরি। এরপরও যদি তোমার উপর কোনো মসিবত
এসে পড়ে তাহলে ১১৯৯ নিব্রুক্তির নিব্রুক্তির নিব্রুক্তির নিব্রুক্তির নিব্রুক্তির বিরুক্তির নিব্রুক্তির নিব্রুক্তির নিব্রুক্তির নিব্রুক্তির নিব্রুক্তির বিরুক্তির নিব্রুক্তির নিব

–[আবু দাউদ]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা): বাহাত মনে হয়, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তি থেকে কিছু ঋণ নিয়েছিল। আর সে ঐ ঋণ আদায়ও করে দিয়েছিল। কিছু সে অজ্ঞতাবসত একটি বড় ছুল করেছে। তা হলো ঋণ পরিশোধ করার প্রমাণ স্বরূপ সে কোনো রিদ্দিদ্ধে নেয়নি অথবা কোনো সাক্ষীও রাখেনি। কিছু ঋণদাতা ঋণ পরিশোধ না করার অভিযোগ এনে নবী করীম এর দরবারে বিচার দাবি করল এবং তার ঋণ দেওয়ার প্রমাণও পেশ করল। কিছু ঋণগ্রহীতা আদায় করে দেওয়ার উপর কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারল না। ফলে তার বিপক্ষে বাদীর স্বপক্ষে মামলার রায় হলো। তখন সে মামলায় হেরে যাওয়া কারণে অত্যন্ত আফসোসের সাথে পাঠ করল — কিছু ঋণগ্রহীতা আদায় করে দেওয়ার উপর কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারল না। ফলে তার বিপক্ষে বাদীর স্বপক্ষে মামলার রায় হলো। তখন সে মামলায় হেরে যাওয়া কারণে অত্যন্ত আফসোসের সাথে পাঠ করল — কিন্তু আফসোসোর সাথে পাঠ করে এদিকে ইন্স্তি দিল যে, বাদী তার থেকে অন্যায়ভাবে মাল আত্মসাৎ করেছে এবং তাকে অন্যায়ভাবে ক্ষত্রিগুক্ত করেছে। একথা তনে নবী করীম ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন, নিজের কর্ম-জীবনাচার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে শৈথলা প্রদর্শন বেপরোয়া ও অসচেতন হওয়া কোনো ভালো কাজ নয়; বরং এ ধরনের লোকের উপর আল্লাহ তা'আলা লানত করেন। অতঃপর নবী করীম ক্ষেত্র তামানের তামানের কাজকর্ম ও লেনদেনের ব্যাপারে সচেতন ও সজাগ থাক।

সারকথা, অজ্ঞতা, অসচেতনতা ও উদাসীনতায় আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন না। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক-বৃদ্ধি দিয়েছেন। তাই মানুষের উচিত হলো প্রত্যেক কাজে নিজের বিবেক-বৃদ্ধি খাটিয়ে সচেতন ও সজাণ থাকা। নিজের উদাসীনতা ও গাফলতির কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হলে المُوكِينُ اللّهُ وَزِيفُمَ المُوكِينُ কলবে না; ববং ভবিষ্যতে এ ধরনের গাফলতি না করার জনা অঙ্গীকার করবে এবং সর্বদা সতর্ক ও সজাগ থাকবে।

وَعَنْ اللَّهِ مَهْ نِ بَنِ حَكِيْمٍ عَنْ الِيَهُ وَعَنْ مَهِ مَنْ الْمِيْوِعَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي عَنْ حَبَسَ رُجُلًا فِي تُهُمَةٍ. (رَوَاهُ اللَّهِ دَاوْدَ وَزَادَ اللَّهِ مُعِذِي وَالنَّسَانِيُ لَهُ خَلْم عَنْهُ)

৩৬১১. অনুবাদ: হযরত বাহ্য ইবনে হাকিম তাঁর পিতা থেকে, আর তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম অপবাদের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছেন। — আনু দাউদ। আর তিরমিযী ও নাসায়ী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, পরে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: কোনো এক ব্যক্তি তার উপর কোনো অপরাধ বা ঋণের অভিযোগ করেছিল। তখন নবী করীম ফাটনা তদন্ত করার জন্য তাকে গ্রেফতার করেছিলেন। পরে খোঁজখবর নিয়ে কিছুই পাওয়া গেল না। আর বাদীও কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারল না। তখন নবী করীম তাকে মুক্ত করে দিলেন। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঘটনা তদন্তের খাতিরে গ্রেফতার করা জায়েজ আছে।

## তৃতীয় অनुत्रहर : اَلْفَصْلُ التَّالِثُ

عَنْ ٢١١٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبُيْرِ (رض) قَالَ قَطْمَى رُسُولُ اللّٰهِ عَلَى الزُّبُيْرِ (رض) قَالَ قَطْمَى رُسُولُ اللّٰهِ عَلَى الْخَصَمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَى الْحَاكِمِ . (رَوَاهُ أَحَمَدُ وَابُو دَاوْدً)

৩৬১২. অনুবাদ: হযরত আন্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ আদেশ দিয়েছেন যে, উভয়পক্ষ [বাদী ও বিবাদী] বিচারকের সামনেই বসবে। –িআহমদ ও আবু দাউদ]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : উভয়পক্ষ অর্থাৎ বাদী, বিবাদী যে কোনো মর্যাদার লোক হোক না কেন, একজনকে অপরজনের উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না এবং কোনো একজনের অনুপস্থিতিতে বিচার করাও জায়েজ হবে না।



জিহাদের পরিচয় :

আডিধানিক অর্থ : مُنَاعَلَة শুলধাতু হতে নির্গত। এটি বাবে مُنَاعَلَة -এর মাসদার। শান্দিক অর্থ হলো- চেষ্টা সাধনা করা, শক্তি ব্যয় করা, কঠোর সাধনা করা, শেষ পর্যায়ে পৌছা ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ : الْجِهَادُ هُوَ الدُّعَاءُ إِلَى الدِّبِنِ الْحَقِّ وَالْقَتَالُ مَنْ لَمْ يَقْبَلُهُ ﴿ وَالْجَهَادُ अञ्चलातत प्राणः مَنْ لَمْ يَقْبَلُهُ ﴿ وَالدُّعَاءُ الْحَقَ الْدُّعَاءُ ﴿ अर्था جَهَادُ ﴿ अर्था بَعَادَ ﴿ अर्था بَعَادَ ﴿ अर्था بَعَادُ ﴿ وَالْعَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

কারো করে। মতে, কুলা হয়ে থাকে প্রকাশ্য শক্ত 'কুফ্ফার' অপ্রকাশ্য শক্ত 'নাফসে শয়তান' -এর মোকাবিলায় নিজের শক্তিকে ব্যয় করা। আর কুল্না করা ধরনের অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়াই কর্লক। কিংবা মাল অথবা সং পরামর্শের দ্বারা সাহায্য-সহযোগিতা করুক। অথবা কমপক্ষে মুসলমানদের জামাতের আধিক্য সৃষ্টি করুক। অথবা কলম এবং মুখের দ্বারা কুফ্ফারদের মোকাবিলা করুক এসব পদ্ধতি জিহাদের মধ্যে শামিল ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেহেতু জিহাদের মূল উদ্দেশ্য লড়াই, হত্যা নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে জমিনে আল্লাহর হকুমত প্রতিষ্ঠা। আর এর জন্য বাধা সৃষ্টিকারী হলো নফসে আখারা কুল্বারা এবং কুফ্ফারদের সঙ্গে লড়াই বা জিহাদ করা হচ্ছে সহজ তাই কুফ্ফারদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে জিহাদে আসগর আর্লাহর হিনীর প্রধান এবং গুরু বৃহৎ শক্ত্র। যেমন হালিস শরীকে এসেছে বাহিনীর প্রধান এবং গুরু বৃহৎ শক্ত্র। যেমন হালিস শরীকে এসেছে বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে আল্লাহর ইবাদতের বড় শক্ত হচ্ছে যা তোমার উভয় পাঁজরেরর মধ্যে ব্রেছে এজনা কুফ্ফারদের সঙ্গে মোকাবিলা করে আল্লাহর ইবাদতের জন্য নক্ষ্প আথাকে প্রস্তুত করা এবং গুনাহ থেকে বিরত রাখাও হচ্ছে জিহাদে বরং এটা কঠিন হওয়ার প্রেক্তিত হচ্ছে জিহাদে আকবর বড় জিহাদ এবং সত্যিকারের জিহাদ যেমন হাদীসের মধ্যে এসেছে — ক্রিজনের আয়াত — ক্রিজনের আয়াত বিলার আয়ার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশাই তাদেরকে আয়ার পথে পরিচালিত করব।।

উক্ত আয়াতের মধ্যেও নফদের সঙ্গে জিহাদই উদ্দেশ্য। এছাড়া কাফেরদের সঙ্গে লড়াই -এর মধ্যে সৌন্দর্য হচ্ছে অন্য জিনিসের দরুন এবং নফদের সঙ্গে লড়াই হচ্ছে আসল, জাতিগত উদ্দেশ্য এবং জাতিগত সৌন্দর্য। আর সর্বদা এটাই ,"নফসের সঙ্গে জিহাদ" প্রয়োজনীয় বিধায় এ নফসের সঙ্গে জিহাদ বড় এবং উত্তম হওয়া উচিত।

শিক্ষন্তিরে কাম্পেরদের সঙ্গে জিহাদ করা জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে কিয়ামত পর্যন্ত ফরজ। যদিও সৃফিয়ান ছাওরী প্রমুখ কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামদের মতে মোন্তাহাব। কিন্তু কুরআনে কারীমের প্রকাশ্য আয়াত দারা এটার ফরজ হওয়া প্রতীয়মান হয়ে থাকে। সূতরাং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَقَاتِلُومُمْ حَتَٰى لاَ تَكُوٰنَ فِيتَنَةً وَيَكُوٰنَ الدِّيْنُ كُلُّ وَلَهُ وَقَوْلَهُ تَعَالَى فَافْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَبِّنُ وَجَدَّتُسُومُمُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى كُتِبَ عَلَبْكُمُ الْغِتَالُ وَهُوَ كُوْهُ لَكُمْ وَغَيْرُهَا مِنَ الْآيَاتِ \_

অর্থাৎ "আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়।" এবং আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা– "আর তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর যেথানে তাদের পাও।" এবং আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা– "তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে অথত তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। এছাড়া আরো অন্যান্ত আয়াতসমূহ। এখন আলোচনা হচ্ছে যে জিহাদ সর্বদা ফরজে আইন বিশেষ ফরজ] না কথনো কথনো ফরজে আইন আবার কথনো কথনো ফরজে কিফায়া কিজন মিলে আদায় করলে যা আদায় হয়ে যায়। তাই হয়রত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রা.)-এর মতে জিহাদ সর্বল হচ্ছে ফরজে আইন। আর তিনি দলিল পেশ করেন উপরিউক্ত আয়াতসমূহের দ্বারা এই মর্মে যে, এসব আয়াতের মধ্যে জিহাদকে সাধারণভাবে ফরজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে কোনো বিশেষ সময় এবং অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

কিন্তু জমহুর উত্মতের মতে বিশ্লেষণ রয়েছে যে, যদি কাফেররা তাদের রাষ্ট্রে থাকে, মুসলিম রাষ্ট্রের উপর হামলা না করে তাহলে জিহাদ ফরজে কিফায়াহ। যদি উত্মতের কিছু সংখ্যক লোক আদায় করে নেয়, তাহলে অবশিষ্ট সকল মুসলমানদের উপর থেকে দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে। আর উত্মতের কেউই যদি আদায় না করে তবে সবাই গুনাহগার হবে। আর যদি কাফেররা জোরপূর্বক হামলা করে দেয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে নির্ধারিত বাহিনী তাদের মোকাবিলায় সক্ষম না হয় আর ইমামুল মুসলিমীন সাধারণ যুদ্ধ ঘোষণা করে দেন, তাহলে সবার উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। ইমামুল মুসলিমীন নায়ারিচারক হন কিংবা ফানেক হুণ ভাতে অসুবিধা নেই।

দিলল : সর্বাবস্থায় জিহাদ ফরজে কিফায়া হওয়ার দলিল হচ্ছে কুরআনে কারীমের আয়াত-

كَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجُ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِئُونَ حَرَجُ . (الأَيْهُ)

অর্থাৎ অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই। আর যাদের নিকট ব্যয়ের উপযোগী বস্তু নেই তাদের জন্য কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে উপরোল্লিখিত মানুষদের থেকে জিহাদ রহিত হয়ে যায় অথচ এসব লোকদের থেকে নামাজ রহিত হয় না। বিধায় বুঝা গেল যে, জিহাদ হলো ফরজে কিফায়া।

জবাব: হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র.) যেসব মুতলাক আয়াত দ্বারা ইন্তিদলাল করেছেন তার জবাব হচ্ছে যে, ঐসব আয়াতসমূহকে উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা খাস করা যাবে– হামলার সময় অথবা ইমামুল মুসলিমীনের পক্ষ থেকে সাধারণ জিহাদ ঘোষণার সময়ের সাথে।

অতঃপর জিহাদ কোনো বিশেষ সময়, কালের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং প্রয়োজন সাপেক্ষে কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের হুকুম অবশিষ্ট

থাকবে। যেমন হাদীসের মধ্যে রয়েছে রাসূল 🚟 ইরশাদ করেছেন-

ী এই এই এই নির্মিত করিছেন নির্মিত তিন্দু করিছিল। তিন্দু করিছিল করিছিল করিছিল করিছিল। তিন্দু করিছিল করিছেল করিছিল করিছেল করিছিল করিছেল করিছিল করিছেল করিছিল করিছেল করিছেল করিছেল করিছেল করিছেল করিছেল করিছেল করিছেল করিছিল করিছিল করিছেল করিছিল করিছেল করিছিল করিছেল করিছেল

জিহাদের প্রকারডেন: অতঃপর কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ হচ্ছে দু-প্রকার। প্রথম প্রকার হচ্ছে প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ, আর তা হচ্ছে, কাফেররা প্রথমে যদি মুসলমানদের উপর হামলা বা আক্রমণ করে দের তাহলে এ হামলা প্রতিরোধের জন্য জিহাদ করা আবশ্যক। যেমন– আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেন– তুর্নি ইট্টিট্টিটিক করা আবশ্যক। যেমন– আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেন– তুর্নিট্টিটিক কর আল্লাহর ওয়ান্তে তাদের সাথে যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে যা

এমনিভাবে সমন্ত পৃথিবী বিশাল বড় একজন মানুষের পদমর্যাদা রাখে এবং কাফের ও মুশরিকরা হচ্ছে পৃথিবীর একটি বিনষ্ট অন্ন। যখন ঔষধের মাধ্যমে সৃস্থ না হয়, তাহলে আসল ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে এ বিনষ্ট অন্স যা অন্য অন্সে অতিক্রমকারী হবে তা কেটে ফেলা, তাহলে যেন সমন্ত পৃথিবী এ অঙ্গের দারা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ধাংস না হয়ে যায়। এজন্যই তো ইসলামে এ দিকনির্দেশনা রয়েছে যে, প্রথমে ঔষধ কর অর্থাৎ কালেমার দাওয়াত দাও। যদি অমুসলিমরা এ দাওয়াত গ্রহণ করে নেয়, তবে ঔষধের মাধ্যমে অঙ্গ সৃস্থ হয়ে গেল, কাটা তথা জিহাদের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যদি দাওয়াত গ্রহণ না করে. তাহলে ব্যান্তেজ 'কাপড়ের চিলতা' লাগিয়ে দাও অর্থাৎ ট্যাক্স, অর্থাৎ কর আদায়ে যদি সম্মত হয়ে যায়, তাহলে এটা সীমাতিক্রম করে অন্যান্য অঙ্গসমূহকে ধ্বংস করবে না তাহলেও জিহাদ নেই। আর যদি ঔষধ [দাওয়াত] এবং ব্যাপ্তেজ [ট্যাক্স] দারা কাজ না চলে. তাহলে তা অপারেশন অর্থাৎ জিহাদের নির্দেশ। এ করণেই ছোট ছোট বালক-বালিকা এবং মহিলারা এবং বৃদ্ধ পুরুষ-মহিলাদেরকে হত্যা করা থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে। কেননা এদের বিশৃঙ্খলা অন্যের দিকে অতিক্রমকারী নয়।

সারকথা, জিহাদের উদ্দেশ্য রক্তপাত ও সম্পদ সংগ্রহ করা নয়; বরং সমস্ত পৃথিবীকে অরাজকতা এবং বিপর্যয় থেকে মুক্ত করা হচ্ছে জিহাদের উদ্দেশ্য । وَاللَّهُ مُعَلَّمُ بِحَفِيْفَةِ الْحَالَ ) এবং আল্লাহ সঠিক অবস্থা সম্পর্কে বেশি জানেন। এ ছাড়া পৃথিবীর প্রত্যেক হুকুমত অথবা সামাজ্য অন্যান্য সম্প্রদায়কে হত্যা করে নিজের সামাজ্যের সংরক্ষণ করে থাকে। আর এ জিনিসটিকে নিজেদের পরিপূর্ণতা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং সমুচিত পদক্ষেপ বলে মনে করে , কেউ একে অন্যায়-অত্যাচার বলে না। অতএব আল্লাহ যদি নিজের সাম্রাজ্যের দ্রোহী, কাফের এবং মুশরিকদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন, তাহলে একে অত্যাচার. (نَوَالَى اللَّه النَّهُ تَكُى) अन्गाय़ এবং युक्ति, त्रिफ्तजा পরিপস্থি কেন বলা হয়ে থাকে।

জিহাদের স্বন্ধপ ও প্রকৃতি : মানুষ মাত্রই জন্মগত স্বাধীন; প্রতিটি মানুষেরই জন্মগতভাবে জান-মাল ও ইচ্জত-সম্মানের নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে, অনুরূপভাবে চিন্তার স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাও মানুষের মৌলিক আধকারের অন্তর্ভুক্ত। এটা যেরূপ ব্যক্তিগত জীবনে স্বীকৃত তদ্রূপ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও স্বীকৃত। ব্যক্তি যেমন তার মতামত গ্রহণ বা প্রকাশের স্বাধীনতা রাখে, একটি পরিবার, একটি সমাজ অথবা একটি রাষ্ট্রও অনুরূপভাবে যে কোনো মতাদর্শ গ্রহণ, স্বীয় জীবনে এর বাস্তবায়ন এবং তার প্রকাশ ও প্রচারের স্বাধীনতা লাভ করতে পারে। অপর পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের তাতে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার নেই। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সোচ্চার অধুনা বিশ্বেও এ সত্য সর্বজন স্বীকৃত। যদিও বর্ণ, গোত্র, বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থে আজ এর স্বাধীনতা ও অধিকার সর্বত্র পদদলিত ও ভূ**লুন্ঠিত হঙ্গে**। জিহাদের চ্কুম : সাধারণত জিহাদ হলো "ফরযে কিফায়া"। কিছু সংখ্যক লোক এ কাজে নিয়োজিত থাকলে অবশিষ্ট লোকদের দায়িত্বমুক্ত হয়। সকলে তা বর্জন করলে সকলেই গুনাহগার হবে। তবে ইসলামি পরিভাষায় একে 🛍 বিদা श्या। आज्ञाश्त कालाप्त वला शरारह ﴿ إِنْفِيْرُوا خِسْفَاتًا ۗ وُفِقَالًا इरा। आज्ञाश्त कालाप्त वला शरारह وأنْفِيْرُوا خِسْفَاتًا ويُقالًا इरा। आज्ञाश्त कालाप्त वला शरारह

**জিহাদের আদাব বা নীতি**: কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিহাদের কতিপয় বিধান মেনে চলতে হবে।

- ১. আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা বা শত্রু হতে রক্ষা করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে বের হতে হবে।
- ২. চলার পথে আল্লাহর জিকির করতে থাকবে।
- ৩. অন্ত্রশন্ত্র বা সংখ্যাধিক্যের বা কলাকৌশলের ভরসা না করে আল্লাহর রহমত ও সাহায্যের উপর ভরসা রাখতে হবে।
- ৪. সেনাপতির পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। ৫, নিজেদের মধ্যে পরম্পর মিল-মহব্বত বজায় রাখবে, ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না।
- ৬. অতিবৃদ্ধ, শিশু, নারী ও ধর্মযাজককে হত্যা করা যাবে না।

মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়।" বিস্তারিত ফিক্তের কিতাব দুষ্টব্য ।

- তাদের উপাসনালয় তথা মন্দির, গীর্জা প্রভৃতি ধ্বংস করা যাবে না।
- কোনো বন্দি কয়েদিকে এমনিতে হত্যা করা যাবে না।
- ৯. তাদের কোনো সম্পদ তথা ফসল-বাগান ইত্যাদি নষ্ট করা যাবে না।
- ১০. শত্রুর মোকাবিলার প্রচণ্ডতায় ময়দান ছেড়ে পলায়ন করবে না ইত্যাদি নীতি মেনে চলবে।

জিহাদ কখন ফরজ হয়েছে : সাধারণভাবে বলা যায়- ইসলামের প্রথম দিন হতে প্রতিটি মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজ أَنْتُكُوا الْمُشْرِكِيْنَ इरप्रह । ज्र जा हिल आज्ञतकाम्लक । ज्ञना मकाय मूनलमानगन हिलन जनशा ७ पूर्वल । ज्र ना এটা মদিনায় নাজিল হয়েছে। এ হিসেবে বলা যায় যে, হিজরতের প্রথম বছরই জিহাদ ফরজ হয়েছে وَجُدُّتُمُووْمُمُ ইয়েছে الْمُعَالِّي يَوْمُ الْفِيَامُةِ अरिंग चाता বুঝা যায় কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ বিভিন্নভাবে থাকবে।

জিহাদের মর্যাদা ও ৩ফতু: দীন ইসলামে জিহাদের মর্যাদা ও ৩ফতু অপরিসীম। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসেই এর বর্ণনা রয়েছে। জিহাদের তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হলে এটা সুম্পষ্ট হয়ে উঠে যে, একজন প্রকৃত মুমিন বা মুসলিম মুজাহিদ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহর সভুষ্টি লাভের আশায় দীনের জন্য নিজের শক্তিসামর্থা, ধন-সম্পদ এককথায় সবকিছু এমনকি প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার প্রেরণাই জিহাদের শিক্ষা, এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করাই জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ঈমান ও ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য এটাই। অতএব, বলা যায় জিহাদ হলো ঈমান ও ইসলামের সমর্থবাধক। তাই এক হাদীসে বলা হয়েছে— ১৯৯৯ আর্থাং ধর্মের উচ্চ মার্গ স্বর্ণ শিখর হলো জিহাদ। এতে সম্প্রকৃত যায় যে, জিহাদের নামে ভয়তীতি, নরহত্যা, রক্তপাত, নৃশংসতা, উন্মৃতস্ততা ইত্যাকার প্রশ্ন ও চিন্তার কোনো অবকাশ জিহাদে নেই; বরং জিহাদের রয়েছে ত্যাগ-তিতিক্ষা, ন্যায়-নীতি, নিরাপত্তা, সাম্য ও মৈত্রী এবং ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার চরম পরাকাষ্ঠা। এতে বিশ্বাস রাখতে হবে। এ ন্যায় যুদ্ধে মরণে সে অমর জীবন লাভ করবে, আর জয়ী হলে উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হলো ফলে ইহজগতেও আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করে সে সফল হবে।

## श्थम अनुत्व्हन : اَلْفَصْلُ الْأُولُ

عَنْ ٢١١٣ ]بِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ السلُّبِهِ عَلِيثَةً مَسْنَ أَمَنَ بِسَالِسُكُمِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وصَامَ رمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ اَنْ يُكُذْخِلُهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اوَ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِيْ وُلِدَ فِيلُهَا قَالُوا أَفَلاَ نُبِشُرُ إِلنَّاسَ قَالَ إِنَّ فِي النَّجَنَّةِ مِانَةَ دَرَجَةٍ اَعَدُّهَا اللُّهُ لِلْمُجَاهِدِينْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ مَابِينَ الدُّرَجَتَيْنِ كَمَا بِينْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُكُمُ اللَّهُ فَاسْتَكُوهُ الْفِرْدُوسَ فَيانَّهُ أَوْسُطُ الْجُنَّةِ وَاعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَسُوشُ الرَّحْسُنِ وَمِسْنُهُ تَفَجَّرَ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ)

৩৬১৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 🚐 বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে, নামাজ কায়েম করবে, রমজানের রোজা রাখবে, আল্লাহর উপর তাকে জান্লাতে প্রবেশ করানো হক ও দায়িত্ব হয়ে যায়। সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হোক বা নিজের জন্মভূমিতে অবস্থান করুক (উভয় অবস্থায়)। লোকেরা [সাহাবায়ে কেরাম] বললেন, আমরা কি মানুষকে এ সুসংবাদ শুনাব নাং তিনি বললেন, [কি দরকার? মানুষকে আপন অবস্থায় আমল করতে দাও, আমলের মাধ্যমে নিজের জন্য জানাতে আরো উচ্চাসন লাভ করুক] জানাতে একশটি শ্রেণি রয়েছে, যা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য সংরক্ষিত আছে। প্রতি দু-শ্রেণির মাঝে দূরত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মাঝের দ্রত্বের সমান। অতএব, তোমরা যখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাবে, তখন তাঁর নিকট [জান্রাতুল] ফিরদাউসের প্রার্থনা করবে। কারণ তা জানাতের মধ্যম স্থান ও সর্বোত্তম জান্লাত। তার উর্ধ্বদেশে আল্লাহর আরশ বিদ্যমান এবং তথা হতে জানাতের ঝরনাসমূহ নির্গত হয়েছে। -[বুখারী]

### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

```
্র্র্র [জিহাদের পরিচিতি] :
```

- عَمَارًا وَ الْمُعَالِدُ अत अज्ञत वात بِعَالًا وَ मनिए جُهَادُ وَ भनिए جُهَادُ : مَعْنَى الْجِهَادُ لُغُا

- ্র্রা বা প্রচেষ্টা ব্যয় করা।
- ত र वर्गा वा চেষ্টা করা।
- वा मिक वाय कता।
- ৭ ইটিলা ইপ্রিবা শক্তভমি।

- ఎ కే స్ట్ర్ वा कर्त्भाव आधना कवा।
- ৪ টে । বা কই বহন কৰা।
- ह र्रा वा मध्याम कता ।
- وَجَامِدُوا فِي اللَّهِ حَنَّ جِهَادِه ता आल्लाহत ताखार युक्त कता । এ अर्थ कृतआन आकीरम এटमरह- العَمَالُ في سَبِيل اللَّهِ ﴿
- العُجِهَادُ هُوَ الذُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ الْحَقِّ وَالْقِتَالُ مَنْ لَمْ يَقْبَلُهُ -अत श्रञ्जात नरलन- اللَّحِيةَ الْوَيَابُةِ وَالْقِتَالُ مَنْ لَمْ يَقْبَلُهُ -अर्थार अर्थार अर्थार अर्थार अर्थार अर्थात व्या कता ।
- هُوَ بَذَلُ المُجَهُوْدِ فِي قِتَالِ الْكُنَّارِ -अत शङ्कात चरलन فَتَنْحُ الْبَارِيُ . २.
- بذل المجهود في فتان المعار هُوَ قِتَالُ الكُفُّارِ لِنُصُرَةِ الْإِسْلَامِ عَمَّا عَلَقِهِ عَمَّ المُخْتَارِ . ٥ هُوَ قِتَالُ الكُفُّارِ لِنُصُرَةِ الْإِسْلَامِ عَمَّا عَلَقِهِ عَمَّا الْمُخْتَارِ . ٥
- هُو قِتَالُ مَنْ لَيْسَ لَهُمْ وَمُدَّ مِنَ الْكُفَّارِ अভिधात वला रसिए الْمُعِجَمُ الْوَسِيطُ
- هُو رَفْعُ الْغُسَادِ وَالْفِعْنَاةُ مِنَ الْأَرْضِ وَالنَّقِتَالُ لِإِقَامَةِ الدِّيْنِ अञ्चनत जरनन بكذَّانُعُ

:[জিহাদের স্ক্ম] জিহাদ ফরজ কিনা? এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ পরিলক্ষিত হা য় দিন্তগ্র-

্ অধিকাংশ ইমামের অভিমত হলো– জিহাদ ফরজ। তাঁরা নিজেদের মতের অনকলে নিম্নোক্ত দলিল উপস্থাপন করেন-

্যবভানের দলিল :

٣. يَايُهُا النَّيْنُ حَامِدِ الْكُفَّا وَالْمُنَانِثَ

أَنْ عَلَيْكُم الْفِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ

ه قَاتَكُ الْمُشْكِ مُنْ كَأَنَّةٌ كَمَا يُقَامِلُونَكُمْ كَافَّةً \_

#### हामीर**अंद्र मिल**न :

١. أُمِرْتُ أَنَ أَفَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُواْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ـ
 ٢. أُمِرْتُ أَنَ أَفَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُواْ لاَ يَلْظِلُهُ جَوْرٌ جَائِرٍ وَعَذَلُ عَا
 ٢. أَلْجُوبُهَا أَدُ مَاضٍ إِلَى يَوْمٍ الْقِبَامَةِ لاَ يُنْظِلُهُ جَوْرٌ جَائِرٍ وَعَذَلُ عَا

২. সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে জিহাদ ফরজ নয়; বরং মোন্তাহাঁব। তিনি জিহাদ সম্পর্কীয় আয়াতে যে 🚅 বা নির্দেশসচক শব্দ রয়েছে তাকে মোস্তাহাবের মান দিয়েছেন।

অতঃপর যাদের মতে জিহাদ ফরজ তাদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, জিহাদ ফরযে আইন না ফরযে কিফায়া।

- ক, সাঈদ ইবনে মসাইয়াব (রা.)-এর মতে, জিহাদ সর্বাবস্থায় ফরযে আইন। তিনি উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ মত মোল্লা আলী কারী (র.)ও সমর্থন করেন।
- খ. অধিকাংশ ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে যদি অমুসলিম কর্তৃক মুসলিমদের ধর্ম ও রাজ্যের উপর আগ্রাসন হয় এবং ইমামের পক্ষ হতে জিহাদে গমনের জন্য সাধারণ ডাক দেওয়া হয় তখন জিহাদ করা ফরঙ্গে আইন। আর যদি এরূপ পরিস্থিতি না হয় তবে জিহাদ ফরযে কিফায়া।

জিহাদ ফরজ হওয়ার সময়কাল : জিহাদ সর্বসম্বতিক্রমে হিজরতের পর ফরজ হয়েছে। মাক্কী জীবনে তধু এ আদেশই যে, ١. أُدْعُ إِلَى سَبِيْدِلَ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحُسَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالْتِنِي هِيَ أَحْسَنُ .

হিজরতের পর প্রাথমিক অবস্থায় যদি জিহাদ সম্পর্কে যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয় তাতে ওধু প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথাই বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহর ঘোষণা–

١. أَذُنَ لِلنَّذِيْنَ بِعُمَاتِكُونَ بِانَّهُمْ ظُلِسُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَعَدْيرً ٢. وَقَاتِلُوا الدَّيْنَ بُقَاتِلُونَكُمْ ٢. وَقَاتِلُوا الدَّيْنَ بُقَاتِلُونَكُمْ -

অতঃপর যখন সতা ও ন্যায়ের আঁলোকে উদ্ধাসিত হয়ে পড়ল, মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পেল এবং মুসলমানরা ঐক্য, সংহতি ও দৃঢ়তা লাভ করত একটি অপ্রতিদ্বশী জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হলো, তখন আল্লাহর একত্বাদ ও দীন ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অমুসলিমদের সাথে জিহাদ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন–

١. قَاتِلُوا الْمُشْرِكِبُنَ كَأَفَّةٌ كَمَا يُفَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً .

٢. قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ .

٣. وَقَالِتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَّةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ..

: عَلَى مَنْ يَجِبُ الْجِهَادُ وَعَلَى مَنْ لَا يَجِبُ!

জিহান কাদের উপর ও<mark>য়াজিব আর কাদের উপর ওয়াজিব নয়?</mark> কারো প্রতি জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে তা হচ্ছে যথাক্রমে–

১. মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলিমের উপর জিহাদ ওয়াজিব হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

ٱلنَّذِينَ أَمُنُوا يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفُرُوا يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ -

২. জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া। সুতরাং অপ্রাপ্তবয়র্কের উপর জিহাদ ওয়াজিব হবে না। রাসূল 🚃 বলেছেন–

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

৩. প্রাপ্তবয়ক হওয়া। সুতরাং অপ্রাপ্তবয়ক্ষের উপর জিহাদ ওয়াজিব হবে না। রাসূল 🚃 বলেছেন–

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِي حَتَّى يَحْتَلِمَ -

৪. পুরুষ হওয়া। সুতরাং মহিলার উপর জিহাদ ওয়াজিব হবে না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন-

قُلْتُ يَا رُسُولَ اللَّهِ عَن هُلُ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادُ قَالَ لا ـ

﴿ كَا عَلَى الْمُرِيْضُ مَرَجٌ - तुष्ठ रुखा। সুতরাং অসুস্থ ব্যক্তির উপর জিহাদ ওয়াজিব হবে না। আল্লাহ তা আলা বলেছেন

৬. স্বাধীন হওয়া। সুতরাং দাস-দাসীর উপর জিহাদ ওয়াজিব হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

عَبْدًا مُمُلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

৭. দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হওয়া। সুতরাং অন্ধ ব্যক্তির উপর জিহাদ ওয়াজিব হবে না। আল্লাহ তা আলা বলেছেন্-

لَبْسَ عَلَى الْأَغْرَجِ حَرَجٌ .

قلَى عَلَى اللّٰهِ " -এর বাণী - "كَانَ حَقَّا عَلَى اللّٰهِ" -এর বাণী - "كَانَ حَقَّا عَلَى اللّٰهِ " এর মর্মার্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও " وما على اللّٰهِ " -এর প্রতি ঈমান আনবে, নামাজ কায়েম করবে ও রমজানের রোজা পালন করবে, তাকে জান্নাত দান করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তা আলার উপর তো কোনো কিছু ওয়াজিব হয় না, তাঁর কার্যক্রম সম্পর্কে ক্রআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে - يُفْعَلُ مُن اللّٰهُ " ٣ . وَعَنْعُلُ ، ٣ . وَعَنْهُ وَالْعَنْعُلُ ، ٣ . وَعَنْعُلُ ، ٣ . وَعَنْهُ وَالْعَنْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَالْعَنْهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰ وَاللّٰمُ وَاللّٰ وَاللّٰمُ وَاللّٰ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ

সূতরাং এর জবাবে হাদীস বিশারদগণ বলেন, এরূপ জান্লাত দান করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়; বরং তিনি উল্লিখিত কাজের বিনিময়ে দয়া ও অনুগ্রহ-এর ভিত্তিতে বান্দাকে জান্লাত দান করবেন, ওয়াজিব-এর ভিত্তিতে নয়।

कातार्ण्य नरतम्यूर : পविज कृतथार्ग 8ि अतनाधातात উল्लেখ तरार्ष्ट । यमन- ك. أَنْهَارُ مِنْ مَالِم शानित अतनाधाता । ك. वा मुस्य अतनाधाता । كانْهَارُ مِنْ كَنْنِ वा मुस्यत अतनाधाता । ७. انْهَارُ مِنْ كَنْنِ

رِّنْ مُّالَةٍ لِلسِّالِ مِنْ لُبَنِ لُمْ يَعَغَيْرُ طَعْمُهُ وَانْهَارُ مَنِ خَمْرٍ لُنَّةٍ لِلشَّارِيئِنَ وَانْهَارُ

: [जावी পतििहिष्ठ] تَعْرِيفُ الرَّاوِيُّ

১. নাম ও পরিচিতি : হযরত আবৃ হ্রায়রা (রা.)-এর প্রকৃত নাম নিয়ে কিছুটা মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে, ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে তাঁর নাম ছিল আবদৃশ শামস অথবা আবদু ওমর, আর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় আব্দুল্লাহ অথবা আব্দুর রহমান।

তাঁর পিতার নাম সাখর এবং মাতার নাম উমাইয়া বিনতে সাফীহ অথবা মায়মূনা।

- ২. 'আব হুরায়রা' নামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ : আরবিতে 🚅 শব্দের অর্থ- পিতা, আর 🚅 শব্দের অর্থ- বিড়াল ছানা। সুতরাং اَبُوْ مُرْبُرُ अর্থ – বিড়াল ছানার পিতা। উল্লেখ্য যে, তিনি বিড়াল ছানা খুব পছন্দ করতেন এবং পালতেন। একদা তিনি রাসুল 🚟 -এর দরবারে উপস্থিত হন। এ সময় তাঁর জামার আন্তিন হতে একটি বিড়াল ছানা অকন্মাৎ বের হয়ে পড়ল। নবী করীম 🚟 তখন রসিকতা করে তাঁকে 'আবূ হুরায়রা' [বিড়াল ছানার পিডা] বলে সম্বোধন করলেন। রাসূলের মুখ নিঃসৃত বাণীতে আবূ হুরায়রা নিজেকে গর্বিত মনে করলেন এবং এটাকে নিজের নাম বানিয়ে নিলেন। এরপর থেকে তিনি আবৃ হুরায়রা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।
- ৩. ইসলাম গ্রহণ : তিনি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরিতে খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সার্বক্ষণিক রাসূল 🚟 -এর সান্নিধ্যে ছিলেন।
- 8. তাঁর স্বরণশক্তি: তিনি ছিলেন অসাধারণ স্বতিশক্তির অধিকারী। অবশ্য প্রথমাবস্থায় স্বরণশক্তি কিছুটা কম ছিল। রাসূল বরকত দান করার ফলে তিনি প্রবল ধীশক্তির অধিকারী হয়ে যান।
- ৫. তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তিনি সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো ৫৩৭৮ টি।
- ৫. ইন্তেকাল : হযরত আবু হ্রায়রা (রা.) হিজরি ৫৯ সালে ৭৮ বছর বয়সে মদিনাতে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে মদিনার জানাতল বাকী'তে দাফন করা হয়।

وَعَنْ عُلَاثًا مِي قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّهُ عَنْ يَفَتَرَ مِنْ صِيبَامٍ وَلاَ صَلَاةٍ حَتُّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ - (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

৩৬১৪. অনুবাদ: উক্ত হাদীসও হ্যরত আরু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসলুলাই 🚟 বলেছেন যে, আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদদের তুলনা ঐরূপ রোজাদার যে নামাজে দণ্ডায়মান তেলাওয়াতিকারীর ন্যায় – যে তার রোজা বা নামাজ আদায়ে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি প্রকাশ করে না। [সর্বক্ষণ পরিপূর্ণ একাগ্রতার সাথে তা পালন করে, এরূপ করা অত্যন্ত দুরূহ ও কষ্টকর কার্য। মুজাহিদদের সর্বক্ষণ ক্লান্তিহীন নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদতরূপে গণ্য হবে] যতক্ষণ না সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে।

-[বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

्दानीत्मत्र वराच्या] : आलाठा दानीत्म आल्लारत तालाय जिद्यानकाती युकादिमत्मत यशन पर्यामात कथा वर्गना كَشْرِيْمُ الْحَدِيْث র্করা হয়েছে। তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে এমন একাগ্রচিত্ত নামাজি ও রোজাদারের সাথে যিনি তার রোজা বা নামাজ আদায়ে বিনুমাত্র ক্লান্তি প্রকাশ করেন না। মিরকাত প্রণেতা বলেন, اَلْفَانتُ بِاْيَاتِ اللَّهِ -এর অর্থ হলো- নামাজে কুরআন তেলাওয়াতকারী।

নেহায়া গ্রন্থকার বলেন, হাদীসে হিন্দু শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা– আনুগত্য, একগ্রতা, নামাজ, দোয়া, ইবাদত, দপ্তায়মান হওয়া, কিয়ামকে দীর্ঘায়িত করা, চুপ থাকা ইত্যাদি।

আল্লামা তীবী (त.) বলেন, হাদীবে الَّنْقَانِيُّ দ্বারা নামাজে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে বুঝানো উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় الله এন এন অব্যয়টি তার সাথে সম্পুক্ত হবে। যেমন বলা হয় بَاكُمْ نُو نَلُمُ بِالْكُمْ نُو نَلُكُمْ الله وَهُ وَهُمُ الْمُعْلَى الله وَهُمُ الْمُعْلَى الله وَهُمُ وَهُمُوا وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ الله وَهُمُ وَمُوالِمُوا اللهُ وَمُؤْمُونُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَمُؤْمُونُ وَاللّهُ وَال

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে মুজাহিদকে নামাজি ও রোজাদারের সাথে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। নামাজি ও রোজাদারের সাথে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। নামাজি ও রোজাদার সর্বদা নামাজে এবং রোজা পালনে ব্যন্ত থাকায় যেমন তার পুণ্য অর্জিত হয় অনুরূপভাবে জিহাদে অংশগ্রহণের কারণে মুজাহিদ ব্যক্তিও সর্বদাই ছওয়াব পেতে থাকে। চাই সে জাগ্রত থাকুক বা নিদ্রায় বিভোর থাকুক অথবা আল্লাহদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে রত থাকুক বা না-ই থাকুক। আর এর ইন্দিত পাওয়া যায় কুরুআনের নিম্নের আয়াতটিতে। আল্লাহ তা আলা ইন্দাক করেন

ذٰلِكَ بِانْهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا ُ وْلَا نَصَبُ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِن سَبِسِلِ اللَّهِ وَلاَ يَظُنُونَ مُوطِئًا بَغِيظُ الكُفّارُ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَلَيْ نَبِيلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ \_

অর্থাৎ এর কারণ হলো– আল্লাহর পথে তাদের যে পিপাসা দেখা দেয়, আর যে ক্লান্তি স্পর্শ করে, আর যে ক্লাধা পায়, আর তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের ক্রোধের কারণ হয়ে থাকে, আর দুশমনদের তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয় এর প্রত্যেকটির বিনিময়ে তাদের জন্য এক একটি নেক আমল লিপিবন্ধ হয়ে যায়। –িসুরা তাওবা : ১২০!

وَعَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

৩৬১৫. অনুবাদ: উক্ত হাদীসও হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা [দয়াপরবশে] দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন [অথবা মুজাহিদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন] ঐ মুজাহিদের জন্য, [আল্লাহর ভাষায়] যে আমার ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসের প্রেরণায় শ্বীয় গৃহ হতে আমার রাস্তায় বের হয়েছে, আমি তাকে অবশ্য মালে গনিমত ছাড়া] পরিপূর্ণ ছওয়াব দান করে অথবা মালে গনিমত প্রাপ্তির সাথে [ছওয়াবসহ] গৃহে প্রত্যাবর্তন করাল, অন্যথায় [যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলে] তাকে অবশ্য জান্লাতে প্রবেশ করাব। –[বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْمُعَدُّنِ । **षाता উদ্দেশ্য : نَدَبُ শব্দটি نَدَبُ** वा نَعْبَبُ اللّٰهُ श्वाता **উদ্দেশ্য :** بَالْمُعَنَّ بِاللّٰهُ আর انْعَدَبُ শব্দের অর্থ হলো– জওুয়াব দেওয়া বা কবুল করা। তবে এ হাদীসাংশের দুটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়–

১. اَنْعُبُانُ "শন্দের অর্থ হলো- اَنْعُبُانُ وَالْفُهُونُ وَالْفُهُونُ الْفُهُونُ الْفُهُونُ الْفُهُونُ الله "শন্দের অর্থ হলো- اَنْعُونُ وَالْفُهُونُ وَالْفُهُونُ وَالْفُهُونُ وَالْفُهُونُ وَالْفُهُونُ وَالْفُهُونُ وَالْفُهُونُ وَالْفُهُونُ وَالْفَهُونُ وَالْفَهُونُ وَالْفَهُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

২. اِنْكِيَابُ এর আকেটি অর্থ হচ্ছেন اَلْكَنَائِدُ وَالْحِيَابُ তথা দায়িত্তার নেওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণ করা । এ হিসেবে বাকাটির অর্থ হবেন যে আল্লাহর রাস্তায় যুক্ষে বেরিয়ে পড়ে, আল্লাহ তার ও তার পরিবারের দায়িত্তার এহণ করেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন । –[ফাডচ্ল মুলহিম ও উমদাড়ল কারী]

এর ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত হাদীনে । শদের কারণে বুঝা যায় যে, মুজাহিদগণকে আল্লাহ তা'আলা হয় বিচদানসহ প্রত্যাবর্তন করান অথবা গনিমতসহ প্রত্যাবর্তন করান। সূতরাং এটা প্রমাণ হয় যে, পরাজয় অবস্থায় লাভ করেন ওধু ছওয়াব, গনিমত লাভ করেন না। অথচ বিজয় অবস্থায় তারা ছওয়াব অথবা গনিমত লাভ করেন। সূতরাং হাদীসের মর্ম কি হবে এ বিষয়ে হাদীস বিশারদগণের বিভিন্ন বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ—

- ১. ইমাম নবৰী শরহে মুসলিম গ্রন্থে লিখেছেন– এর অর্থ হলো মুজাহিদগণ গদিমত লাভ না করা অবস্থায় তথু ছওয়াব নিয়েই প্রত্যাবর্তন করে, আর গনিমত লাভ করা অবস্থায় ছওয়াব ও গনিমত উভয়ই প্রত্যাবর্তন করে। তথা হাদীসে বর্ণিত े नमि 疝 অৰ্থ হৰে।
- ২. কোনো কোনো হাদীস বিশারদ এর অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, উপরিউক্ত হাদীসে 💃 শব্দটি 🕻, অর্থে ব্যবহৃত। সূতরাং এর অর্থ হবে মুক্সাহিদ ব্যক্তি ধ্ওয়াব এবং গনিমত উভয়সহই প্রত্যাবর্তন করেন। যেমন আৰু দাউদে বর্ণিত রয়েছে এবং মুসলিমের ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া হতে বর্ণিত রয়েছে।
- و जालामा जीवी (त्) वर्राह्म , भ्रामिन أَ عَــَدُرًا أَوْ نَـُدُوا وَ وَ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل কোতায়বাও এ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।
- ৪. আর এক শ্রেণির হাদীস বিশারদ হতে এ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, উপরিউক্ত হাদীসে ্র্ন শব্দটি নিয়ত অনুসারে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ জ্বিহাদকারীর নিয়ত সঠিক হলে সে ছওয়াব লাভ করবে, কিন্তু নিয়ত সঠিক না হলে ছওয়াব লাভ করবে না: বরং শুধু গনিমতই তার জন্য শেষ প্রতিদান।
- ে আর একটি এ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় যে, ছওয়াব ও প্রতিদান উভয়ের কোনো একটি পাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য 🧃 ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু উভয়টি পাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য ব্যবহার হয়নি।
- ৬. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন– উপরিউক্ত হাদীসে ুর্ন শব্দটি হুর্নু অর্থাৎ প্রতিদানের শ্রেণি ও প্রকরণ বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়েছে; কিন্তু এখানে মুজাহিদগণের জন্য তিনটি প্রতিদান রয়েছে- ১. ছওয়াব, ২. গনিমত ও ৩. জান্নাত।

## হৈ 🕹 🕹 [গনিমতের পরিচয়] :

صَحِيتُع गनां वादव الله العَلَيْمُ वादव عُنْكُم वादि الله العَمَام वादव الله العَنْفِينَدُ : مُعْنَى الْغَنِ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে 🛍 🕳 আভিধানিক অর্থ হলো–

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ।

- ২, মানুষের কষ্টার্জিত বস্তু।
- যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অর্থকিডি। ৩. বিনা কষ্টে কোনো বন্ধু দ্বারা সফপতা লাভ করা।
- "إِعْلَمُواً أَنْمًا غَنِيْمُنُمْ مُنْ شُنْيْ" ي अमिंग्रित वस्न প্রয়োগ পবিত্র কুরজানে মাজীদে পাওয়া যায়। यেমन

## : مَعْنَى الْغُنيْمَة شَرْعًا

- مُو إِسْمُ لِمَا يُنَالُ مِنَ الْكُفَّارِ عُنَوَةً بِقُوَّةِ الْغُزَاةِ -अ. इंटिंग् के अरख़ विभिन्नाम वना करसर অর্থাৎ যোদ্ধাদের শক্তিবলে কাফেরদের কাছ থেকে জোরপূর্বক যে সম্পদ লাভ করা হয়, তাকে 🚉 বলা হয়।
- शाक्वामा हैवनुल हमांम (त.) वरलन مُحْهُمُ مِن أَلْكُفُّارٍ بِالْقِيَّالِ مَعْهُمْ वरलन हमांम (त.) वरलन الْغَيْنِمَةُ مَا أَوْجَبَ عَلَيْمِ الْمُسْلِكُونَ بِخَيْلِهِمْ وَرِكَابِهِمْ مِن أَمْوَالِ الْمُشْرِكِيْنَ
   शाक्वामा आयशती (त.) वरलन الْغَيْنِمَةُ مَا أَوْجَبَ عَلَيْمِ الْمُسْرِكِيْنَ
- هُ وَ إِسْمُ لِمَالٍ مَاخُودٍ مِنَ الْكَفُرَةِ بِالْقَهْرِ وَالْفَلَبَةِ وَالْحَرْبِ -8. दिमाया किछात्वत्र दानियाय वना स्टाहरू
- هُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُعَارِبِيْنَ فِي الْحَرْبِ قَهُرًا -अिशाल वना रासार्ख ٱلْمُعْجُمُ الْوَسِيطُ . ﴿

গনিমতের **চ্কুম:** গনিমতের মাল মোট তিন প্রকার। চ্কুমসহ প্রত্যেক প্রকারের বিবরণ নিম্নরূপ-

- ১. নগদ অর্থ, মালামাল ও অন্তশন্ত : শত্রুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত এ প্রকারের গনিমতের মাল শরিয়াহ মোতাবেক যোদ্ধাদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে।
- ২. বিজিত অঞ্চল : এ প্রকারের গনিমতের ব্যাপারটি ইমামের ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে তা যোদ্ধাদের মাঝে বন্টন করতে পারবেন অথবা জিজিয়া ও খেরাজের বিনিময়ে কাফেরদেরকে তথায় বহাল রাখবেন।
- ৩, বৃদ্ধবন্দি : এ প্রকারের গনিমতের স্থকুম কি হবে, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-
  - ক. ইমাম আৰু হানীফা (র.) -এর মডে, এদেরকে নিঃশর্ড মুক্তি দেওয়া জায়েজ হবে না; বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তি দেওয় যাবে।
  - খ. ইমাম শাফেরী (র.)-এর মতে, এদেরকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া জায়েজ। তবে যুদ্ধ চ্লাকালীন সময়ে বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তি দেওরা যাবে।

গ্. ইমাম মুহামদ (র.)-এর মতে, প্রয়োজনে এদেরকে বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তি দেওয়া জায়েজ আছে।
উল্লেখ্য যে, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পদাতিক যোদ্ধা গনিমতের মাল এক ভাগ আর অশ্বারোহী দু-ভাগ পাবেন যেমন হাদীসে
عَنْ عَارِشَةُ (رضَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ विस्तर्क الْفَارِصَ سَوْمَتُنِ وَالْرَاجِلُ سَهْمًا فِي عُزَرَةٍ بَنِي الْمُصَطَّلِقِ وَالْمَاجِلُ اللَّهِ ﷺ

وَالَّذِيْ نَفْسِنْ بِيسَدِه لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِسَ وَالَّذِيْ نَفْسِنْ بِيسَدِه لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِسَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَطِيْبُ أَنْفُسُهُم أَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّى وَلَا آجِدُ مَا أَحْسِلُهُ مَعَلَيْهِمَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَوِيَّةٍ تَغَنُوْ فِيْ سَبِبْ لِ اللّهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِبَدِه لَوَدَدْتُ أَنْ أَقْتَلَ فَمَّ أَخْيلَى ثُمَّ الْفَتَلَ فَيْ سَبِيْلِ اللّهِ ثُمَّ الْحَيلَى ثُمَّ الْفَتَلَ دُمَّ أَفْتَلَ دُمَّ أَخْيلَى ثُمَّ الْفَتَلَ وَمُتَفَقَ عَلَيْهِ)

৩৬১৬, অনুবাদ : উক্ত হাদীসও হযরত আব হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুলাই 🚐 বলেছেন- যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, কিছু সংখ্যক মমিন তিাদের অভাবের কারণে প্রয়োজনীয় যদ্ধ উপকরণ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে আমার সাথে যুদ্ধে যোগদান না করতে পারার ফলে তাদের মন দঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং আমিও তাদের জন্য সমরোপকরণ সরবরাহ করতে পারি না। যদি এরপ উভয় সংকট অবস্থা না দেখা দিত, তবে আমি আল্লাহর রাস্তায় যদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রেরিত প্রতিটি সেনাবাহিনীর সাথে অবশ্য গমন করতাম। কোনেটি হতে পিছনে থাকতাম না। আল্লাহর কসম! আমার মনোবাসনা এই যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে করতে নিহত হই, অতঃপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হোক এবং আমি আবার যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত হই, আবার জীবিত করা হোক, আবার নিহত হই, পুনরায় জীবিত করা হোক পুনরায় নিহত হই [তিনবার]। -[বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

গাযওয়া ও সারিয়াার মধ্যকার পার্থকা :

- ১. غَرْرَةُ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছেন ইচ্ছা করা, আকাঙ্কা করা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে كَرُبُّ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছেন সফর করা, পথ চলা ইত্যাদি।
- ২. উভয়ের মাঝে বহুল প্রচলিত পার্থক্য হলো, যে যুদ্ধে রাসূল 🥌 স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছেন, তাকে বলা হয় غَرَوُة ; আর যে যুদ্ধে রাসূল স্বয়ং অংশগ্রহণ করেননি; বরং বাহিনী পার্চিয়েছেন, তাকে বলা হয় مَرَيَّة ।
- ৩. কাম্সুল ফিকহ -এর গ্রন্থকার বলেন, যে বাহিনীতে ৫ থেকে ৩০০ জন পর্যন্ত সৈন্য থাকে, তাকে مَرَوَّدُ বলা হয়; আর এর বেশি হলে, তাকে غَرَرُةُ বলা হয়।
- ৫. কেউ কেউ বলেন, ছোট বাহিনীকে বলা হয় 🛴 আর বড় বাহিনীকে বলা হয় हें।
- ৬. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; বরং একটিকে অপরটির স্থলে ব্যবহার করা যায়।

ূ । নির্বাহিত সম্পর্কে ওলামাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

- হয়রত জাবির ইবনে আব্দুয়াহ (রা.) বলেন, সর্বপ্রথম গায়ওয়া হচ্ছে- 
  রুলিটা হিজরতের এক বছর পর সফর
  মাঝে সংঘটিত হয়েছিল। এতে কোনো রক্তপাত ঘটেনি।
- ২. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বলেন, হুর্নুনুর্নুনুর্ন এটি হিজরতের ১৬ মাস পরে জমাদিউছ ছানী মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এতে কোনো আক্রমণ হয়নি।
- কউ বলেন, غَنْزُونَ بَدْرُ এটা দিতীয় হিজয়ির রমজান মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

গায়ওরা ও সারিয়্যার সংখ্যা : গায়ওয়ার সংখ্যা নিরূপণে যুদ্ধশান্ত্রের ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যথা-

- ক. মূসা ইবনে উকবা, মূহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ওয়াকিদী, ইবনু সা'দ, ইবনু জাওযী এবং ইরাকী (র.) প্রমূখের মতে গাযওয়ার সংখ্যা হলো ২৭টি।
- খ. মুসাইয়াব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, গাযওয়ার সংখ্যা হলো ২৪টি।
- গ, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, ২১টি।
- ঘ, যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত আছে, ১৯টি।

অনুরূপভাবে সারিয়্যার সংখ্যা নিরূপণেও মতানৈক্য রয়েছে। যথা-

- ক. ইবনু সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত আছে ৪০টি।
- খ. ইবনু আবদিল বার (রা.) হতে বর্ণিত আছে ৩৫টি।
- গ. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত আছে ৩৮টি।
- ঘ. ওয়াকিদী (র.) হতে বর্ণিত আছে ৪৮টি।
- ঙ. ইবনু জাওয়ী (র.) হতে বর্ণিত আছে ৫৬টি।

## : هَلْ دُرَجَةُ الشُّهَادةِ خَيْرٌ مِنْ دُرَجَة إلنَّبوة إ

নবুরতের মর্বাদা হতে শাহাদাতের মর্বাদা কি উত্তম? হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নবুরতের মর্বাদার চেয়ে শাহাদাতের মর্বাদা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। কেননা প্রোক্ত হাদীসে রাসুল হ্রাফ্ স্বর্যং শাহাদাতের মর্বাদা কামনা করেছেন। আসলে ব্যাপারটির কি এমনইং যদি এমন না হয়ে থাকে, তাহলে রাসুল ক্রাফ কেন শাহাদাতের মর্বাদা কামনা করলেনং এর জবাবে হাদীস বিশারদগণ বলেন-

- রাসূদ. কর্রতের মর্যদার পাশাপাশি অতিরিক্ত হিসেবে শাহাদাতের মর্যাদা কামনা করেছেন। এর দারা বুঝায় না যে, শাহাদাতের মর্যাদা নব্য়তের মর্যাদার তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।
- ২. অথবা, রাসূল 🚎 শাহাদাতের মর্যাদা তুলে ধরার জন্য তিনি এরূপ কামনা করেছেন।
- ৩. অথবা, গোটা মুসলিম উত্মাহকে জিহাদ ও শাহাদাত লাভের প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য এরূপ কামনা করেছেন।
- 8. অথবা, শাহাদাতের গুরুত্ব পেশ করার জন্য তিনি এরূপ কামনা করেছেন।

وَعَرْتِ اللّهِ سَهُلِ بَنِ سَعْدٍ (دض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ رِبَاطُ يَوْمٍ فِنْ سَيِبْ لِ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا . (مُتَّعَنَّ عَلَيْهِ)

৩৬১৭. অনুবাদ: হ্যরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুরাহ 
বলেছেনআল্লাহর রাস্তায় এক দিনের সীমান্ত প্রহরা জগৎ ও
জগতের সববস্তু অপেক্ষা উত্তম। —[বুখারী ও মুসদিম]

وَعَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَرَوْمَةُ خَيْرُ اللَّهِ الْوَرُومَةُ خَيْرُ وَلَا اللَّهِ الْوَرُومَةُ خَيْرُ وَنَ فَيْدُ وَلَا اللَّهِ الْوَرُومَةُ خَيْرُ وَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَرُومَةُ خَيْرُ وَنَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّاللَّاللّل

৩৬১৮. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ তা বলেছেন- আল্লাহ রাস্তার
একটি সকাল বা একটি বিকাল বিহির্গমন) পৃথিবী ও
পার্থিব সকল সম্পদ হতে উত্তম। -[বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লাহর পথে এত অল্প সময় ব্যয় করাও ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান কান্ত। সূত্রাং যে ব্যক্তির সারাটা জীবন এ পথে নিয়োজিত থাকে তার পুরস্কার যে কি মহান ও বিশাল তা এ হাদীসের আলোকে সহজেই বুঝা যায়।

৩৬১৯. অনুবাদ: হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্লুরাহ 

-কে বলতে তনেছি যে, আরাহর রাস্তায় এক দিবস একরাত সীমান্ত প্রহরা একমাসের রোজা রাখা ও নামাজ আদায় হতে উত্তম, ঐ প্রহরী যদি এ অবস্থায় মারা যায় তবে তার কৃত এ পুণ্য আমলের ছওয়াব [পূর্ণমাত্রায় তার আমলনামায় স্থায়ীভাবে] লিপিবদ্ধ হতে থাকবে, তার জন্য সর্বক্ষণ রিজিক [জান্লাত হতে] আসতে থাকবে এবং সে কবরের কঠিন পরীক্ষা হতে পরিত্রাণ পাবে। –[মুসলিম]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

سَرَّيَا শব্দের মর্মার্থ : الرَّيَالُ শব্দটির সাধারণ অর্থ হলো– বাধা, পরম্পর বেঁধে রাখা। তবে প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীসে এ শব্দটি রাস্ন ক্রেন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন এ বিষয়ে হাদীসশাস্ত্রবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

ك. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন যে, رَبَاطٌ بِطَالَمَ بِعَالَمُ بِاللّٰهِ अवित একাধিক অর্থ হতে পারে। যেমন কোনো কোনো সময় জিহাদের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা আলা বলেন اللَّذِينَ أَمُنُوا السِّرُوا وَرَابِطُوا (الآيدُ) مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الل

পাহারাদারির অর্থেও 🗓 🛴 শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

- ২. পাহাড়ের চ্ডায় বা পাদদেশে অথবা সীমান্তে শক্র নিধনের জন্য ওত পেতে বসে থাকার অর্থেও 🔟 ু শব্দটি ব্যবহৃত হয়।
- ত. আল্লামা সুযুতী (র.) বলেছেন যে, এর মর্ম হলো মুসলিম বাহিনী ও কাফের বাহিনীর মাঝপথে কাফেরদের আক্রমণ হতে
   মুসলমানদের নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে অস্থারীভাবে পাহারাদারিতে নিযুক্ত থাকা।
- নিহায়া গ্রন্থকার বলেন, ১৯০০ ্র আসল অর্থ হলো
   শক্রর বিরুদ্ধে সশত্র অবস্থায় জিহাদের জন্য দৃ

   দৃ

   দ্রামান হওয়া

   এবং এ উদ্দেশ্যে ঘোড়াকে সু

   স্পিজ্জিত করে প্রস্তুত রাখা।
- ৫. কেউ কেউ ৢর্কিট্র নুর্বির রাখ্যায় বলেছেন, আলোচ্য হাদীসের উক্ত শব্দের মর্ম হলো মুদ্ধের ময়দানে শক্রদের বিরুদ্ধে মুদ্ধামুধি নিজেদের ঘোড়াসমূহ প্রকৃত রেখে সভর্কভাবে দাঁড়িয়ে থাকা, যাতে সময় সুযোগ মতে যথাযথভাবে মুদলমাদের শক্রদের উপর জাক্রমণ চালাতে পারে।

ম্যোটকথা হলো, শক্রর মোকাবিলায় শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকা এবং ওদের আক্রমণ হতে মুসলিম বাহিনীকে রক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণকেই گీడ్డు বলা হয়।

আলোচ্য হাদীসে 🗘 ্র দারা শক্রর আক্রমণের মোকাবিলায় পাহারাদারির কথা বুঝানো হয়েছে।

चार - এর মর্মার্থ : মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথেই তার আমলনামায় ছওয়াব লিখা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু হালীদের ভাষ্য অনুযায়ী তিনটি আমলের ছওয়াব ক্রমাগতভাবে সর্বদাই তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকে। আর তা হলো সদকায়ে জারিয়ার কোনো কাজ। নেককার সন্তানের দোয়া এবং তার রেখে যাওয়া সে ইলম যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু ইসলামি হকুমতের হেফাজত, স্থিতিশীলতা এবং তা রক্ষপাবেক্ষণের জন্য কর্মতংপরতা চালানো অবস্থায় মৃত্যু হলেও তা সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে এর ছওয়াব সর্বদা তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। উপরিউক্ত হাদীদে একেও সদকায়ে জারিয়ার কাজের মধ্যে শামিল বলা হয়েছে। ইন্টেমারিক করার রাজিবিদ্ধ হতায়ার কথা বলা হয়েছে। ইন্টেমারিক এর মর্মার্থ : উল্লিখিত হাদীসে ব্যবহৃত ইন্টেমারিক এর মর্মার্থ : উল্লিখিত হাদীসে ব্যবহৃত ইন্টেমারিক

- ১. কবরে মুনকার ও নাকীর নামক ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্ন । ২. দাজ্জালের ফিতনা।
- শয়তানের কুমন্ত্রণা।
- ৪. অথবা জাগতিক জীবনে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সব রকমের ফিতনা-ফ্যাসাদ।

তবে হাদীসের পূর্বাপর ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে বিশেষভাবে মুনকার নাকীরের সওয়াল-জবাবের ফিতনার কথাই বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ آبَى عَبَسِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا اغْبَرَّتُ قَدَمَا عَبْدٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ)

৩৬২০. অনুবাদ: হযরত আবৃ আবস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রা বলেছেন, যে বাদার পদদ্ব আল্লাহর রাস্তায় ধূলায় ধূসরিত হলো, জাহান্লামের আগুন ঐ পদদ্বয় স্পর্শ করবে না। -[বুখারী]

## সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: আল্লাহর রাস্তায় যার পদযুগল ধুলায় ধূসরিত হয়, সে পদয়য় জাহান্নামের উত্তপ্ত অগ্নি স্পর্ণ কর্বেনা। 'সাবীল্লাহ' বা আল্লাহর পথে বাকাটি অত্যন্ত ব্যাপকার্থবাধক। যে পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে সবগুলোই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন দীন শিক্ষার জন্য বের হওয়া, অথবা জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য বের হওয়া, অথবা রাগীর সেবা বা জানাযার নামাজে হাজির হওয়ার জন্য বের হওয়া, অটাও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একপ্রকার জিহাদ। অবশ্য অত্য হাদীসে জিহাদের অংশগ্রহণ করার দিকেই ইন্ধিত করা হয়েছে। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত সমুনুত করার লক্ষ্যে জিহাদে অংশগ্রহণ করার মতো এত বড় নিয়ামত দ্বিতীয়টি আর নেই। আলোচ্য হাদীসে মুজাহিদদের সামান্য ফজিলতের কথাই বিধৃত হয়েছে। এর চেয়েও বড় নিয়ামত ও মর্যাদ তাদের জন্য রয়েছে।

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ الْهَيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ قَالَ لاَ يَسْجَنَعِمُ كَافِرُ وَقَاتِلُهُ فِي النّارِ أَبَدًّا . (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

৩৬২১. **অনুবাদ : হ**যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ হা বলেছেন, কাফের ও তার হত্যাকারী [মুসলিম মুজাহিদ] কখনো জাহান্লামে একসাথ হবে না। -[মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: কাম্পের ও তার হত্যকারী মুসলিম মুজাহিদ কথনো জাহান্নামে একসাথ হবে না। এ বাকাটির কয়েকটি মর্মার্থ হতে পারে। আল্লামা কাজী আয়ায (র.) বলেন, যে মুজাহিদ যুদ্ধের ময়দানে কাম্পেরক হত্যা করেছে, যদি উক্ত মুজাহিদের জাহান্নামে শান্তি পাওয়ার যোগ্য কোনো অপরাধ হয়ে থাকে, তবুও সে এর কারণে মাফ পেয়ে যাবে। তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে না। অতএব, সে কাম্পেরের সাথে জাহান্নামে একএ হওয়ারও কোনো সঞ্জাবনা তার নেই। অথবা এ মুজাহিদ ব্যক্তিকে যদি কোনো কারণে একান্তই শান্তি দেওয়া হয়, তবে তাঁর হত্যাকৃত কাম্পেরকে জাহান্নামের যে স্থানিক দেওয়া হবে উক্ত মুজাহিদকে সে স্থানে রাখা হবে না। সূতরাং উভয়ের সাথে সাম্পাত্রের কোনোই সজ্ঞাবনা ধার্মর না।

৩৬২২ অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লল্লাহ 

বেলেছেন যে, মানুষের মাঝে ঐ ব্যক্তি উস্তম জীবনযাপন করে, যে আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় অশ্বের লাগাম ধারণ করে তার পিঠের উপর বসে অপেক্ষা করতে থাকে, যখনই কোনো ভয়ভীতির শৃক্ষ শুনতে পায় তৎক্ষণাৎ সে অশ্বরোহণে বায়ু বেগে ঐ দিকে ধাবিত হয় এবং হত্যা বা মৃত্যুর সম্ভাবনায়য় স্থান খুঁজতে থাকে অথবা ঐ ব্যক্তির জীবন (উত্তম জীবন), যে কয়েকটি বকরিসহ কোনো পাহাড়ের চূড়ায় বা কোনো উপাত্যকায় অবস্থান করত নামাজ আদায় করতে ও জাকাত দিতে থাকে এবং এভাবে মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত প্রভুর ইবাদতে লিপ্ত থাকে। মানুষের মাঝে সে উত্তম জীবনেই থাকে।

–[মুসলিম]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

জিহাদের প্রকার ও স্কুম: জিহাদ দূ-প্রকার। জিহাদে ইকদামী অর্থাৎ ইসলামি রাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে অমুসলমানদের সাথে জি হাদ করা। এ জিহাদ ফরযে কিফায়া। দ্বিতীয় হলো, জিহাদে দিফায়ী। অধিকাংশ ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে যদি অমুসলিমদের কর্তৃক মুসলিমদের ধন ও রাজ্যের উপর আগ্রাসন হয় এবং আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে জিহাদের গমনের জন্য সাধারণ ডাক দেওয়া হয়. তখন জিহাদ করা ফরযে আইন। প্রমাণ নিম্নোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস–

- ١. فَوْلُهُ تَعَالَى : وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ويكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ .
- ٢. قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا كَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فَي سَينِيلِ اللّهِ وَالنَّمْسَتَنَضَعَفِينَ مِن الرِّجَالِ وَالنّيسَاءَ وَالْولْدَانِ الّذِينَ يَعُولُونَ الْذِينَ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَا اللّهِ عَلَيْكَ أَوْلِكُونَ الْذِينَ لَانَكَ مَوْتَرُا مَا لَهُ لَهُ اللّهُ لَا اللّهِ وَالْقَرَادِ الظَّلِم الْلَهَا وَاجْعَلُ لَنّا مِنْ لَدُنْكَ رَفِينًا مِنْ لَدُنْكَ مَوْتِرًا مَا
  - ١. قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنْفُرُوا خِفَّافًا وُثِقَالًا \_
  - 4. فَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إذا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا -

**জিহাদ কথন করজ হরেছে?** জিহাদ কথন করজ হরেছে, এ সম্পর্কে দৃটি মত পাওয়া যায়। যথা-

১. অধিকাংশের মতে, হিজরতের পর মদিনায় জিহাদ ফরজ হয়েছে। তাঁদের দলিল-

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُعَاتِلُونَ بِانَّهُمْ ظُلِمُوا وَأَنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ (اللُّفُوانُ)

২. কতিপয় ওলামার মতে, হিচ্করতের আগে মক্কায় জিহাদ ফরজ হয়েছে। তাঁদের দলিল-

وَقَاتِكُواْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ (الْقُرانَ)

প্রথমোক্ত অভিমতটি অধিক যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য।

জিহাদ কথন করমে আইন হয়? জিহাদ সাধারণত ফরযে কিফায়া। নিম্নোক্ত সময় ও পরিস্থিতিতে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। যেমন-

- ক. অমুসলিম বাহিনী যদি মুসলিম রাষ্ট্রে আক্রমণ চালায় এবং রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে জিহাদে গমনের আহ্বান জানানো হয়, তথন সর্বস্তুরের মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন। এটা জমহুর আলেমগণের অভিমত।
- খ কোনো কোনো ইমামদের অভিমত হলো, মুসলিম জনপদ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর শত্রুর মোকাবিলা করতে বার্থ হলে নিকটবর্তী জনপদবাসীর উপর জিহাদ ফরয়ে আইন। এভাবে নিকটবর্তী হতে ক্রমান্তরে দূরবর্তী সকলের উপর জিহাদ ফরয়ে আইন।
- এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ্য দলিল-

١. نَمَن اعْتَدَى عَكَيْكُمْ نَاعْتَدُوا عَكَيْد بِمِعْلِ مَا اعْتَدَى. (اَلْأَيَة)
 ٢. إِنْفِرُوا خِنَاقًا وَقِنَالًا. (الْأَيَة)

٣. إِذَا أَسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا . (الْحَدِيث)

ोंनिমত ও **ফাই এর মধ্যকার পার্থক্য]** : গনিমত ও ফাই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বুঝাতে ব্যবহার হয়ে اَلْفُرُوبُ بَيْنَ الْفُوْبُكُوبَ وَالْفُيْرُ - অতদ্ভয়ের মধ্যকার পার্থক্য নিম্নল্প–

- ১. বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে যে সম্পদ অর্জিত হয় তা গনিমত, আর যা বিনা যুদ্ধে পাওয়া যায় তাই ফাই।
- শক্রদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নগদ অর্থ ও সম্পদ গনিমত, আর প্রাপ্ত জমিজমা ফাই।
- ৩. গনিমত যোদ্ধাদের মাঝে বন্টন করা হয়, আর ফাই রাষ্ট্রপ্রধান জনকল্যাণে ব্যয় করেন।
- ৪. গনিমত থেকে এক পঞ্চমাংশ পৃথক করতে হয়, আর ফাই থেকে তা করতে হয় না।
- ৫. কারো মতে, غَنْيُهُ ও نُعُوْمُ সমার্থবোধক শব্দ, ব্যবহারিক অর্থে উভয়ই এক ও অভিন্ন।

শেষদমের বিশ্লেষ বিশ্লেষণ ইন্নিন্ত শব্দি ইন্নিন্ত শব্দি ইন্দিন এর তাসগীর যেহেতু শব্দি ' غَيْبِاتُ وَ مُعَنَّدُ তার তাসগীর করতে نَـ، এসেছে। শব্দির একবচন বুঝাতে أَنْفَاتُم ব্যবহার করা হয়। এর বহুবচনে أَنْفَاتُم لا غُنُورُ أَ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থ-বকরির পাল।

فَعُمُونَ وَ شَعُونَ وَ شَعُونَ وَ شَعُونَ وَ شَعُونَ وَ شَعُونَ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ পাহাড়ের চূড়া। এর ঘারা রাস্লুরাহ الله বুঝাতে চেয়েছেন যে, সামান্য সম্পদ, কম শক্তি ও সামান্য স্থান নিয়েও তৃষ্ট খেকে যে ব্যক্তি ইবাদতের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করে তার জীবনই উত্তম জীবন।

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ (رض) أَنَّ / رَسُولُاللّهِ (رض) أَنَّ رَسُولُاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

৩৬২৩. অনুবাদ: হযরত যায়েদ ইবনে থাপিদ (রা.)
হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ কলেছেন, যে ব্যক্তি
কোনো সৈনিকের যুদ্ধের উকপরণ সংগ্রহ করে দিল সেও
যেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল, যে ব্যক্তি কোনো সৈনিকের
অবর্তমানে তার পরিবার-পরিজানের তত্ত্বাবধান করল সে
[যেনা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। –বিশারী ও মুসলিম]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: শক্রর মোকাবিলায় রণাঙ্গনে উপস্থিত হওয়া, আর পিছনে থেকে তার সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের পরিবার-পরিজ্ঞানের তত্ত্বাবধান করা অর্থাৎ যুদ্ধরত মুজাহিদদের যে কোনো প্রকারের সাহায্যের শ্বারাও জ্বিহাদের ছওয়াব পাওয়া যায়।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى مُرْمَدُ وَسَا وَالْمُ مَالُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مُرْمَدُ وَسَا وَالْمُ جَاهِدِ بِنْ عَلَى اللّهِ عَلَى حُرْمَةُ وَسَا وَالْمُ جَاهِدِ بِنْ عَلَى الْقَاعِدِ بْنَ كَحُرْمَةُ أُمَّ هَا تِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُجَاهِدِ بْنَ مِنْ الْمُجَاهِدِ بْنَ فَي الْمُجَاهِدِ بْنَ وَفِي الْمُجَاهِدِ بْنَ الْمُجَاهِدِ بْنَ الْمُلْمِ وَقَالَهُ مَنْ اللّهُ وَقِيفَ لَهُ بُومَ اللّهِ وَقِيفَ لَهُ بُومَ اللّهُ وَقِيفَ لَهُ مُنْ عَمَدِلِهِ مَا شَاءَ فَعَا ظَنْكُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمُ )

৩৬২৪. অনুবাদ : হ্যরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ বলেছেন- গৃহে অবস্থানকারী
পুরুষগণের নিকট মুসলিম সৈনিকগণের রমণীদের সম্মান
ও মর্যাদা মাতৃসম। যদি গৃহে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তি
কোনো সৈনিকের পরিবারে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ
করে [সতীত্ব নাশ ইত্যাদির মাধ্যমে] বিয়ানত করে, তবে
থিয়ানতকারীকে কিয়ামত দিবসে আটকিয়ে সৈন্যকে বলা
হবে তুমি তার নেক আমল যত পরিমাণ ইচ্ছা গ্রহণ কর,
রাসুলুল্লাহ

#### সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

-वामीत्मत्र वागधा : 'তোমাদের ধারণা कि?' वाकाणित विভिন्न अर्थ হতে পারে । यেमन شَرُحُ الْحَدِيْثِ

- ১. এ অবস্থায় উক্ত মুক্তাহিদ সম্পর্কে ভোমরা কি এ ধারণা করতে পার যে, সে ঐ লোকটির কোনো নেক আমল ছেড়ে দেবে। কখনো নয়; বরং সে তার সমস্ক পূণ্য গ্রহণ করে তাকে শূন্য করে ছেড়ে দেবে। তোমরা কেন সন্দেহ করছ যে, আল্লাহ তা'আলা এরূপ সাজা দেবেন না; বরং ডোমরা দৃঢ়বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা এভাবে অন্যায়ের প্রতিশোধ আদায় করে দেবেন। অতএব, এ ব্যাপারে তোমরা ইনিয়ার হয়ে যাও।
- ৩. তোমাদের ধারণা কি? যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা এজন্য এত বিরাট সুযোগ দিয়েছেন, তার জন্য আরো কত সুযোগ এবং মর্যাদা রয়েছে তা কল্পনাতীত। মোটকথা, এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র মুজাহিদদের জন্য নির্ধারিত। কাজেই তোমরা জিহাদে অংশগ্রহণ করার প্রতি সদা তৎপর থাক।

وَعَن مَن الْبُن مَسْعُودِ فِ الْانْصَادِي (رض) قَالَ جَاءَرَجُ لَّ بِنَ اللَّهِ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ لَمَذِه فِى سَبِبْلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيامَةِ سَبْعُ مِانَةِ نَافَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةً . (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

৩৬২৫. অনুবাদ: হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি স্বীয় উদ্ধীর নাকে লাগাম পরিহিতা অবস্থায় এনে বলল, এ উদ্ধী আল্লাহর রাস্তায় জি হাদের জন্য] দান করলাম। তখন রাস্পুলাহ ক্রাতকে বললেন, তোমাকে তার বিনিময়ে কিয়ামত দিবসে সাতশত লাগাম পরিহিতা উদ্ধী প্রদান করা হবে।

-[মুসলিম]

وَعَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللّهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

৩৬২৬. অনুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, হুযাইল গোত্রের বনী লিহুইয়ান শাখার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণকালে রাস্পুরাহ কলেন, প্রতি দুজনের মধ্য হতে একজন প্রস্তুত হও, পুণ্য তোমাদের উভয়কে দেওয়া হবে। -[মুসলিম]

وَعَنْ اللّهِ عَلَيْ بِنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ قَالُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَالُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومُ السّاعَةُ - (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

৩৬২৭. অনুবাদ: হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

বলেছেন,

বা দীন [ইসলাম] সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এর উপর

প্রতিষ্ঠিত থেকে একদল মুসলিম কিয়ামত পর্যন্ত সংগ্রাম
করতে থাকবে। -[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[হাদীসের ব্যাখ্যা]: কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত। এর অর্থ হলো কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত। আর সেই দল কারা। তা নির্দিষ্ট কোনো দল নয়। সূতরাং কিয়ামত পর্যন্ত একদল লোক সর্বদা বাতিলের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে। বুখারী শরীক্ষের এক হাদীসে বর্ণিত আছে – 'আর এই উন্মতের একদল সর্বদা আল্লাহর হুকমের উপর বহাল থেকে কিয়ামতের আগমন পর্যন্ত বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে। দুশমন তাদের কোনা ক্ষতি করতে পারবে না। এ সমস্ত হাদীস রাস্ল —এর প্রকাশ্য ও বাস্তব মু'জিযা। কেননা তাঁর সময় হতে বর্তমান পর্যন্ত সেই সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও অনুরূপভাবে চলতে থাকবে।

وَعَنْ ٢٢٢ آبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالُ قَالُ وَاللهِ وَهُوَ لَهُ اللهِ وَهُوَ لَا يُحْكُمُ اَحَدُّ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ اعْلَمُ بِمَن يُحْكُمُ أَحَدُ فِى سَبِيْلِهِ اللهِ جَاءَ وَكُورُحُهُ يَحْتُهُ دَمَّ اللَّهُ اللهُ عَلَى وَلَى اللهُ وَالرَيْحُ رِبْحُ الْعِسْكِ . (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ) الدَّم وَالرَيْحُ رِبْحُ الْعِسْكِ . (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ)

৩৬২৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ : বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় ক্ষতবিক্ষত হবে এবং আল্লাহই উন্তমরূপে জ্ঞাত যে, কে তার রাস্তায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কিয়ামত দিবসে সে এরূপ অবস্থায় আসবে যে, তার ক্ষতস্থান হতে রক্ত ফিনকি দিয়ে বের হতে থাকবে। ঐ রক্তের। বর্ণতো রক্তের মতোই হবে আর তার সগন্ধি হবে মিশকের সগন্ধির ন্যায়।

-[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

बत वार्षा : এ वाकाि ज्ञुभनात् भू'छातिया वा পूर्वाश्वर नवार्षा : य वाकाि ज्ञुभनात् भू'छातिया वा পूर्वाश्वर नव्य পूर्वीशत्त्वर সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। यत অर्थ হলো, यে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে তার মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত। এ বাকাটির দৃষ্টান্ত নিম্নের আয়াতটির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন-وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِسَا وَضَعَتْ وَكُبُسُنَ الذَّكُو كَالْأَنْكُي

পূর্বাপরের সাথে সম্পর্কহীন কালাম।

সোল্লামা নববী (র.) বলেন, এ বাকাটি দ্বারা যুদ্ধের ময়দানে একান্ত নিষ্ঠা ও খালিস নিয়ত রাখার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শন বা প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্য পরিহার করে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্ণে একান্ত আগ্রহচিত্তে যুদ্ধ করবে একমাত্র সে বাজিই হাদীসে বর্ণিত ফজিলতের অধিকারী হবে। এর মর্মার্থ : ইসলামি যুদ্ধে যে মুজাহিদ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, কিয়ামতের দিন তাঁর সে ক্ষতস্থান হতে তাঁজা রক্তের ধারা প্রবাহিত হবে। তা হতে মিশকের সুগন্ধি বিচ্ছ্রেরত হবে। ইমাম নববী (র.) বলেন, কিয়ামতের দিন তার রক্ত প্রবাহিত হওয়ার তাৎপর্য হলো, সেদিন এ প্রবাহিত রক্তই তার মর্যাদা ও ফজিলতের প্রমাণ স্বরূপ হবে এবং তিনি যে আদ্রাহর আনুগত্য প্রকাশার্থে যুদ্ধের মাধ্যমে নিজের প্রিয় জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন তারও সাক্ষ্য বহন করবে।

وَعَنْ اَنْسِ (رض) قَالُ قَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَالُ وَاللهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الدُّنْبَ وَلَهُ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَيْ إِلَى الدُّنْبَ وَلَهُ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَيْ إِلَى الدُّنْبَ وَلِاللهُ الدُّنْبَ فَيَا عَلَى مِنَ الْكُرامَةِ . فَيُفْتَلُ عَشَر مَرْاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكُرامَةِ . وَيُعَالِمُ الدُّنْبَ اللهُ ا

৩৬২৯. অনুবাদ: হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কলেছেন— জান্নাতে
প্রবেশের পরে কোনো ব্যক্তি পার্থিব সমুদয় সম্পদের
মালিক হ্রার সুযোগ পেলেও দুনিয়ায় ফিরে আসতে
চাইবে না। অবশ্য (আল্লাহর রাস্তায়) শহীদ ব্যক্তি এ
উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে যে, দুনিয়ায় এসে
সে পুনঃপুন দশবার শাহাদাত লাভ করুক, তার এ ইচ্ছার
কারণ হবে যে, সে জান্নাতে শহীদের যে মর্যাদা প্রত্যক্ষ
করবে (তা পুনঃপুন লাভের আশায়)। – বি্য়ারী ও মুসলিম

৩৬৩০. অনুবাদ : প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত মাসরুক (র.) বলেন, হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে এ আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম- র্ম याता आन्नारत পথে निरुष أُحَيًّا وَخُدُ رَبُّهُم يُرزُفُونَ হয়েছে তার্দরকে কখনোই মত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত।'-[৩ : ১৬৯] জবাবে তিনি বললেন. আমরা এ আয়াত সম্পর্কে রাসলুল্লাহ == -কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, শহীদগণের আত্মা সবজ বর্ণের পাখির অভ্যন্তরে অবস্থান করবে। আরশের ঝুলন্ত ফানুসে ঐগুলো থাকবে, তথা হতে জানাতে যত্রতত্র উডে বেডাবে, অতঃপর আবার এ ফানুসে ফিরে আসবে। এমতাবস্থায় তাদের প্রতিপালক তাদের সম্মথে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়ে বলবেন, তোমরা কিসের বাসনা রাখঃ তারা বলবে, আর কিসের আকাজ্জা করবং [আমরা কত সুখে আছি!] জান্নাতের যত্ততত্ত্ব যথেক্ষাভাবে ভ্রমণ করছি। এভাবে তিনি তাদেরকে তিন বার জিজ্ঞেস করবেন, তারাও অনুরূপ উত্তর দেবে। তারা যখন বুঝতে সক্ষম হবে যে, তাদেরকে কিছু না কিছু প্রার্থনা করতেই হবে, তখন তারা বলবে, আমাদের বাসনা যে, তুমি আমাদের রূহকে আমাদের পার্থিব দেহে ফিরিয়ে দাও, যাতে পুনরায় আমরা তোমার রাস্তায় শহীদ হতে পারি। এদের আর কোনো আকাজ্ঞা নেই প্রকাশ পাওয়ায় তাদেরকে (আর জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না) ঐ অবস্থায় থাকতে দেওয়া হবে। -[মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ক্ষহ বা মানবাদ্ধার বর্ণনা : সহীহ বুখারী শরীফের সুঁশাষ্ট বর্ণনায় এসেছে যে, রহ বা মানবাদ্ধা সম্পর্কে রাসূলে কারীম ইছদিগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হলে কুরআন মাজীদের এ আয়াত উত্তর হিসেবে অবতীর্ণ হয়— কর্তৃত্ব করি করে ক্রেআন মাজীদের এ আয়াত উত্তর হিসেবে অবতীর্ণ হয়— করি করে করি করি সামান্য ইলম দান করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে এ দ্বাথহীন ঘোষণার পরে এ সম্পর্কে কিছু বলা শূন্যে আনুমানিক ঢিল-ছোড়া ব্যতীত আর কি হবেঃ ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) কর্তৃক হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থে বর্ণিত বক্তব্য আলমে খলক [সৃষ্টিজগৎ] ও আলমে আমর [আদেশের জগৎ] দৃ-ভাগে ভাগ করত রূহকে দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা কুরআন-হানীসের বর্ণনার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রণিধানযোগ্য। ইমাম গায়ালী, রাযী, শায়থে আকবর প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ এতদসম্পর্কে বহু তথ্যপূর্ণ দার্শনিক আলোচনা করেছেন বটে, কিন্তু সবই নিজেদের যুক্তি, তবুজ্ঞান প্রসৃত্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে, কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীদের সুশ্রেষ্ট প্রমাণাদির আলোকে নয়।

এর ব্যাখ্যা : মানব দেহ হতে আত্মা পৃথক হলেই মানুষটিকে মৃত বলা হয়। অতঃপর ইসলামি আকিল অনুযায়ী আল্লাহ তা আলা কর্মের জন্য পুরকৃত করার উদ্দেশ্যে পরপারের জীবন দেহে আত্মার সমাবেশ ঘটিয়ে তাকে পুনর্জীবিত করেন। কিন্তু আল্লাহর পথে শহীদগণের জীবন এর বিপরীত। তারা আল্লাহর নিকট লাভ করেন অমোঘ ও গৌরবময় জীবন। শহীদ হওয়ার সাথে সাথেই তাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাদের আত্মাকে স্বৃজ পাখির পেটে রেখে দেন। তারা জাল্লাহের যত্রতা উড়ে পরম আনন্দে কাটায় এবং জাল্লাহের মনোহরী দৃশ্য উপতোগ করতে থাকে। আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন, শহীদগণের আত্মা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আল্লাহ তা আলা তার উপযোগী অবয়ব সৃষ্টি করেন, যা পার্থিব জগতের শরীর হতে ভিন্নতর। ক্রিক্টাই তালেগ করতে থাকে। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন মানুরা আলী করি বহুত তালিক বালিক তার তা তালা তার করিল করে। স্কুরাং আত্মাসমূহ তার মধ্যে অবস্থানরত অবস্থায়ই অনুভূতিশীল স্বাদ ও উপকরণসমূহ উপভোগ করতে থাকে। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন করিট তারা জীবিত হওয়ার দারা তাদের গৌরবর্যয় ও সন্মানজনক জীবনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা মানব আত্মা অমর জিনিস- আত্মার ধ্বংস ও বিলপ্তি নেই।

শহীদদের ক্ষহ পাশ্বির অভ্যন্তরে থাকার বক্তব্যের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতডেদ: আলোচ্য হাদীসের ভাষ্য দ্বারা বাতিলপছিরা জন্মান্তরেরাদের বাস্তবতা প্রমাণ করে থাকে, কিন্তু আহলে সুনুত ওয়াল জামাতের মতে তাদের এ মতবাদ সম্পূর্ণরূপে বাস্তব বিরোধী ও অযৌজিক। কেননা জন্মান্তররাদের কথিত বৈশিষ্ট্যগুলো এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তাছাড়া শহীদদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে পর জগতের সাথে সংখ্লিষ্ট। পার্থিব জগতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ জন্মান্তবাদের মূলকথা হলো, মানবান্থা কর্মের প্রতিদানে মৃত্যুর পর পুনরায় বিভিন্ন জীবের বাহনে এ জগতে আগমন করে। সূত্রাং শুধুমাত্র মানুষের দেহ থেকে আত্মা পার্থিব কায়ার প্রত্যাবর্তনের নাম শুনে পুনর্জন্ম মনে করাটা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞতা মাত্র। তদুপরি ভূনর্জন্ম মানবান্থাসমূহ মানুষের কায়াসমূহ বদলিয়ে পরিচালনা ও ব্যবহারের জন্য জন্তু-কায়ার সাথে সম্পর্কিত হয়, কিন্তু এখানে মানবান্থাসমূহ পার্থিব দেহের সাথে সম্পর্কিত না হয়ে মানবান্থাই পাথিরূপ ধারণ করে।

षाता कि दुश्चाता रख़राइ? আলোচ্য হাদীসে إلَيْكَ । षाता আল্লাহর নির্দিষ্ট মনোনিবেশ বা বিশেষ প্রকাশকে বুঞ্জানো হয়েছে, যা আমাদের মনোনিবেশ বা প্রকাশের মতো নয়।

এর ব্যাখ্যা: অত্র হাদীদে বুঝা যায় তারা পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার জন্য আকান্তকা করবে। অর্থচ অপর এক হাদীদে বর্ণিত হয়েছে যে, জান্নাতিগণ সর্বশেষ ও সর্বোত্তম নিয়ামত হিসেবে আল্লাহ দর্শন লাভ করার আকান্তকা করবে এতে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দু পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধানে বলা হয় যে, সর্বশেষ বিচারের পরই আল্লাহর দর্শনের আকান্তকা হবে এর পূর্বে নয়। আর আলোচা হাদীদে কিয়ামতের আগে আলমে বরযথের কথাই বলা হয়েছে। সূতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আলমে বরযথে থাকা অবস্থায় ভারা জান্নাতের যে সমস্ত নিয়ামত ভোগ করবে এর তুলনায় আল্লাহর রান্তায় শহীদ হওয়া আরো উত্তম নিয়ামত মনে করবে।

।বিবাহ বা পুনর্জন্মবাদ প্রসন্ধ) : এক শ্রেণির লোকেরা তাদের ভ্রান্ত ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আলোচ্য হানীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে বলতে চান যে, ইসলাম ধর্মেও বিবর্তনবাদ বা পুনর্জন্মবাদ -এর স্বীকৃতি রয়েছে।

মেশকাত ৫ম (আরবি-বাংলা) ১১ (খ)

মূলত তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ, পুনর্জন্মবাদের মূলতত্ত্ব হলো— পরকাল বলতে ভিন্ন কোনো জীবন নেই, এ পার্থিব জীবনেই মানুষ বা যে কোনো প্রাণী স্ব-স্থ কর্মফল ভোগ করার জন্য বারবার জন্মে আবার জন্মন্তান্তরে নতুন জন্মলাভ করতে থাকে। হিন্দু ধর্মের মূল বিশ্বাসই এর ভিন্তিতে। আর ইসলামের আকিদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস হলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত। (এটা একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যামূলক বিষয় বলে এখানে আলোচনা সম্ভব নয়) অথচ আলোচ্য হাদীসে তধুমাত্র এটুকু প্রমাণিত হয় যে, আলমে বর্মধের (পার্থিব জীবন ও আখোৱাতের মধ্যবর্তী জগতের) অন্তবর্তীকালীন সময়ে শহীদানের আত্মা অস্থায়ীভাবে পাথির আকৃতি ধারণ করে জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করতে থাকবে। অবশ্য কিয়ামত দিবসে পরকালের স্থায়ী জীবনের জন্য নিজ আকৃতিতে সকলের সাথে তাদেরও পুনরুখান ঘটবে, সূত্রাং এ নশ্বর জগতে বিবর্তন ঘটার মতবাদ সমর্থনের সাথে উপরিউক্ত হাদীসের কোনো সামঞ্জপ্রা নেই।

يرِهُ ٢٦٣٦ إَبِي قَتَادَةَ (رضه) أَنَّ رُسُولَ ل اللَّهِ وَالْإِيْسَانَ بِاللَّهِ اَفْتَصُلُ الْأَعْمَالُ فَعَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱرأَيْتَ إِنْ قُبِيلْتَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ يُكُفُّرُ عَنَىٰ خَطَابًايَ فَقَالَ لَهُ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَيْلِ اللَّهِ وَأَنْتُ صَاحُ اللُّه عَنْ كُنفَ قُلْتَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ انْ قَتلْتَ بِيلِ اللَّهِ أَيُكُفُرُ عَنَى خَطَايِايَ فَقَالَ قَالَ لِنْ ذَٰلِكَ . (رُواهُ مُسْلَمُ)

৩৬৩১. অনুবাদ: হযরত আরু কাতাদাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদা রাসলল্লাহ 🚟 সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন হলো সর্বোত্তম আমল। এটা শবণে এক ব্যক্তি দাঁডিয়ে জিজ্ঞেস করল যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি অভিমত আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই, তবে কি আমার সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে? উত্তরে তিনি বললেন. হাা, তমি যদি অবিচলভাবে ছওয়াবের আশায় পলায়নোদ্যত না হয়ে আক্রমণে অগ্রগামী অবস্থায় নিহত হও তিবে তোমার সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করা হবে। এটা বলে রাস্লুল্লাহ 🚟 ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি প্রশ্ন করেছ? সে বলল, আমি জিজ্ঞেস করেছি যে, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই তবে কি আমার সমদয় অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে? উত্তরে রাস্লুল্লাহ ==== বললেন, হাা, তুমি যদি অবিচলভাবে থেকে ছওয়াবের আশায় পলায়নে উদ্যত না হয়ে আক্রমণে অগ্রগামী অবস্থায় শহীদ হও, অবশ্য ঋণ [মাফ করা হবে না]। জিবরাঈল (আ.) এটা আমাকে [এমনই] বললেন। -[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

وجنه إشتراط الصبر والإحتساب والأفبال

ইহতেসাব, সবর এবং ازبال এর শর্ড করার কারণ : আলোচ্য হাদীদে রাস্পুল্লাহ 🚃 আল্লাহর পথে শহীদদের গুনাহ মাফ পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ড আরোপ করেছেন। এরূপ শর্ড করার কারণ নিম্নরূপ–

১. াঁ বা ধৈর্ম: যুদ্ধের ময়দানে একটি বিপদ সংকুল ভয়াবহ অবস্থা ও জান দেওয়া-নেওয়ার পালা। সুতরাং এ সময় জীত-কম্পিত না হওয়াই আসল মুজাহিদের চরিত্র। জীত ও কম্পিত হয়ে ময়দানে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকা যায় না। এ কারণেই রাসুলুক্তাহ 🚃 এ মহা সংকটকালে বীরের ন্যায় ধৈর্ম ও সহিষ্কৃতা অবলহনের কথা বলেছেন।

বা ছবাৰ নাড : ইসলামের প্রতিটি কাজ নিঃবার্থ ও ছওয়াব লাভ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করতে হয়। কোনো কাজেই যেন লৌকিকতা ও পার্থিব হীন বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্য না থাকে। তাই রাস্লুল্লাহ 🎫 জিহাদে মনের আসল উদ্দেশ্যটি সঠিক হওয়ার প্রতি ইন্দিত করে 🗸 শিক্ষ উল্লেখ করেছেন।

৩. বা জ্প্রণামী হওয়া: মুজাহিদদের যুদ্ধের ময়দানের সর্বদা অগ্রগামী ও শক্ত নিধন বা নিপাত করার খেয়াল মনে দৃঢ়ভাবে রাখতে হবে। কিছুতেই পিছু হটা যাবে না। পিছু হটলেই নিজেদের ধ্বংস অনিবার্য। পিছু হটা, একনিষ্ঠ না হওয়া দুর্বল মনের পরিচায়ক, যাতে পুরো বাহিনীর ক্ষতি সাধন এবং আল্লাহর দীন প্রচারে বিঘু সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব সম্ভাবনা থাকে।

মোটকথা, উপরিউজ তিনটি গুলের ধারক হয়ে যে বাজি জিহাদে শহীদ হবে তার সকল গুনাহ ক্ষমা হওয়ার অঙ্গীকার রয়েছে।
শণকে আঙ্গাদা করার কারণ: ৣ ু অর্থ— ঋণ। ঋণ বা পাওনা দু-প্রকার হতে পারে। একপ্রকার হলো, আল্লাহর পাওনা এবং
ছিতীয় প্রকার হলো বান্দার পাওনা। আল্লাহর পাঞ্জান,আদায় না করা হলে সেজন্য আল্লাহর শহীদকে আটকাবেন না ক্ষমা করে
দেবেন; কিন্তু মানুষের পাওনা অনাদায়ের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেনে না; যে পর্যন্ত পাওনাদার ক্ষমা না করে। কারণ, এটা বান্দার
এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। আর বান্দার এখতিয়ার বা অধিকারে হস্তক্ষেপ করা আল্লাহর রীতি নয়। তবে আল্লাহর ইচ্ছা করলে যে
কোনো উপায়ে বান্দা হতে শহীদকে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারেন।

يُوْنَ श्रता উদ্দেশ্য : اَدُيُّنَ (ঝণ) দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে। যথা– আল্লামা তাওরিশী (র.) বলেন, যে এখানে کَيْنِ দ্বারা মুসলমানদের সে সকল অধিকারকে বুঝানো হয়েছে, যা তার দায়িত্বে অর্পিত। ইমাম নববী (র.) বলেছেন যে, উপরিউক্ত হাদীসে ুুঁ দ্বারা সকল মানুষের যাবতীয় হক ও অধিকারের ক্ষা ক্ষা হয়েছে।

وَعَنْ ٢٦٢٣ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عَمْرِهِ بَنِ الْعَاصِ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَنِيٍّ قَالَ الْقَنْلُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ يُكَفِّرُ كُلُّ شَيْرُ إِلَّا الدَّيْنَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬৩২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, ঝণ ব্যতীত সকল কিছু আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার ফলে মাফ হয়ে যায়। -[মুসলিম]

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْرَةَ (رض) أَنُّ رُسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

৩৬৩৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত 
যে, রাস্লুল্লাহ 

বলছেন— আল্লাহ তা'আলা ঐ দুব্যক্তির প্রতি সন্তোষ প্রকাশে হেসে থাকেন; যাদের একজ
ন অপরজনকে হত্যা করে উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ লাভ
করে। এ ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হয়।
ফিলে জান্নাতে প্রবেশে সমর্থ হয়। অতঃপর আল্লাহ
তা'আলা হত্যাকারীকে সুযোগ দান করেন [সে ঈমান এনে
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। এবং শহীদ হয়। ও জান্নাতে
প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। — বিখারী ও মুসলিম।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রাদীদের ব্যাখ্যা।: একই সাথে দু-ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখে আল্লাহ রাব্দুল আলামীন তাঁর কৃদর্বতি হাসা হাসবেন। প্রথম ব্যক্তি হলেন, যিনি যুদ্ধের ময়দানে জনৈক কাফের কর্তৃক নিহত হয়ে শাহাদাতের মর্যাদা অর্জন করেছেন এবং এর ফলশ্রুতিতে জান্নাতের অধিবাসী হয়েছেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো সে কাফের, যে উক্ত মুজাহিদের শাহাদাতকারী ছিল। পরে আল্লাহর অনুধহ-অনুকম্পায় সে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং মুসলমান অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে জিহাদ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছেন। আর এর কারণে তার জান্নাত লাভ হয়েছে। সতিই এটা আল্লাহর অনুপম কুদরতেরই বাস্তব বিহিঞ্জবাশ।

وَعُرِوْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ الشّهَادَةُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

৩৬৩৪. অনুবাদ: হযরত সাহল ইবনে হনাইফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ ==== বলেছেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে শাহাদাত লাভ কামনা করে; আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদের মর্যাদায় পৌছিয়ে দেন, যদিও সে আপন বিছানায় শুয়ে মারা যায়। —[মুসলিম]

الْبَرَاءِ وَهِى أَمُ حَارِثَةَ بَنِ سُرَاقَةَ اَتَتِ النَّبِي بَنْتَ الْبَرَاءِ وَهِى أَمُ حَارِثَةَ بَنِ سُرَاقَةَ اَتَتِ النَّبِي عَنْ خَارِثَةَ وَكَانَ قُتِل يَوْمَ بَدْدٍ اصَابَهُ سَهُمُ غَرْبُ فَأَنْ كَانَ فِي الْبُحَاءَ فَقَالَ يَا الْمُعَلِيثُ فَانَ فِي الْبُحَاءَ فَقَالَ يَا أَمُ لَلْكَ اَجْتَهُ هُذَ كُانَ فِي الْبُحَاءُ فَقَالَ يَا أَمُ خَارِثَةَ إِنَّ الْبَحَنَةَ وَإِنَّ الْبَعَادُ يَا أَمُ حَارِثَةَ إِنَّ الْبَحَنَةَ وَإِنَّ الْبَعَادَ يَا أَمُ حَارِثَةَ إِنَّ الْبَعَادُ يَا الْمُحَنَّةَ وَإِنَّ الْبَعَلَى عَلَى الْبَحَنَةَ وَإِنَّ الْبَعَلَى عَلَى الْمُحَنِّةَ وَإِنَّ الْبَعَلَى عَلَى الْمُحَنَّةُ وَإِنَّ الْبَعْدَ لَيَا اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُحَنَّةُ وَإِنَّ الْبَعْدَ لَكِيلًا اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُحَنَّةُ وَالْمَعَلَى عَلَى الْمُحَنَّةُ وَإِنَّ الْمَعْلَى عَلَى الْمُحَنَّةُ وَلِيَّا الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِيقُ وَلِي الْمُعَلِيقُ وَلَيْ الْمُعَلِقُ وَلَيْ الْمُعَلِيقُ وَلِي الْمُعَلِيقُ وَلِي الْمُعَلِقُ وَلَيْ الْمُعَلِقُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ الْمُعَلِقُ وَلَى الْمُعَلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعِلَى الْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِعُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمِعُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُولُولُ وَالْمُعُلِقُ و

৩৬৩৫. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। বারা -এর কন্যা হারিছা ইবনে সুরাকা -এর মাতা কবাইয়্যা (রা.) রাসূলুল্লাহ ——এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার পুত্র হারিছা যে বদরের যুদ্ধে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির তীর নিক্ষেপে নিহত হয়, সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, হারিছা কি জান্নাতে প্রবেশে সমর্থ হবে? য়িদ সে জান্নাতে য়য়, তবে আমি ধৈর্যধারণ করব, অন্যথায় আমি তার জন্য বুক ফাটিয়ে কাঁদব। এটা তনে রাসূলুল্লাহ —— বললেন, হে হারিছা জননী! ত্মি কেন অধীরা হও| জান্নাতে বহু বাগান রয়েছে [তোমার পুত্ররে প্রবেশের অভাব হবে না]; তোমার পুত্র তো ফিরদাউনের উচ্চাসনে পৌছেছে। —বিখারী।

وَكَوْرَاتُ مُ مَالُهُ الْمُشْرِكِيْنُ اللّٰهِ الْمُشْرِكِيْنُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُشْرِكِيْنُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ الللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰلِمُ اللللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰلِمُ اللللللللّٰمُ الللّٰلِمُ الللللللّٰلِمُ

৩৬৩৬, অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) বিদরের যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, রাস্লুল্লাহ 🚐 তাঁর সাহাবীগণসহ বের হয়ে মুশরিকদের পূর্বে বদর প্রান্তরে উপনীত হন। অতঃপর মশরিকগণও তথায় এসে সমবেত হয়। [যুদ্ধের পূর্বে] রাস্পুল্লাহ 🚟 ঘোষণা করলেন, তোমরা আকাশ ও পথিবী সমবিস্তত জানাতের জনা প্রস্তুত হও। এটা শুনে উমায়ের ইবনল হুমাম নামক জনৈক আনসারী সাহাবী বলে উঠল, বাহ! বাহ! রাস্লুল্লাহ 🚟 তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কারণে বাহ! বাহ! বললে? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল 🚟 ! আল্লাহর কসম! আর কোনো কারণে নয়: বরং গুধুমাত্র জান্লাতে প্রবেশের আশায় আমি এটা বলেছি। তদুত্তরে তিনি বললেন, তুমি ঐ জানাতে প্রবেশ লাভে সমর্থদের মধ্যে একজন। বর্ণনাকারী বলেন যে, এর পরে উক্ত ব্যক্তি তার তীরের থলি হতে কয়েকটি খেজর বের করে খেতে লাগল। এমতাবস্থায় সে স্বগতোক্তি করে উঠল এ খেজরগুলো খেয়ে নিঃশেষ করা পর্যন্ত জীবন ধারণও তো দীর্ঘ জীবন! এটা বলে সে সব খেজুর নিক্ষেপ করে শক্রর সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল। -[মসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : বেহেশতের প্রস্তের পরিধির কথা উল্লেখ করে এটাই বুঝানো হয়েছে শে, خَرَفُ عُرْضُهَا السَّنُواْتُ والأرضُ প্রস্তের পরিমাণ এই, তবে তার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ কত যে বিরাট তা বঙ্গার অপেক্ষা রাখে না ।

ं বাহ বাহ শব্দটি ঠাট্টা-উপহাস স্বরূপও ব্যবহার হয়ে থাকে, তাই উমায়ের শপথ করে বললেন, অর্থাৎ আমি উপহাস স্বরূপ এ কথাটি বলিনি; বরং আপনার কথার মর্যাদা রক্ষার্থে এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তথায় যাবার আকাক্ষা প্রকাশার্থেই বলছি। প্রকাশ থাকে যে, তিনিই আনসারীদের মধ্য হতে বদর যুদ্ধে সর্বপ্রথম শহীদ ব্যক্তি।

বিদরে যুদ্ধের ঘটনা । ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের সাথে কাফেরদের সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ হলো বদরের যুদ্ধ। কুরাইশদের যুদ্ধাভিযানের সংবাদ তনে রাস্পুল্লাহ হাত খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় তিনি একটি ঐশীবাণীর লাভ করে অনুপ্রাণিত হলেন। "আল্লাহর পথে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তবে সীমালহ ঘন করো না, কারণ আল্লাহ সীমালহ্বনকারীগণকে পছন্দ করেন না।" ঐশীবাণী পেয়ে হযরত মুহান্ধন হাত ২৫৬ জন আনসার এবং ৬০ জন মুহান্ধির নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র একটি মুসলিম বাহিনীসহ দ্বিতীয় হিজরির ১৭ই রমজান কুরাইশ বাহিনীর মোকাবিলার জনা বের হলেন।

মদিনা হতে ৮০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম বদর উপত্যকায় মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে বিধর্মী কুরাইশদের সংঘর্ষ হয়। হযরত মুহাম্মদ বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করে অনুপ্রেরণা দান করেন। প্রাচীন আরব রেওয়াজ অনুযায়ী প্রথমে মন্ত্রযুদ্ধ হয়। রাসূল —এর নির্দেশে হযরত আমীর হামযা, আলী ও আবৃ উবায়দা (রা.) কুরাইশ পক্ষের নেতা উতবা, শাইবা এবং ওয়ালীদ ইবনে ইতবার সঙ্গে মন্ত্রযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এতে শক্রপক্ষীয় নেতৃবৃদ্ধ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। কুরাইশ নেতা আবৃ জাহল বিধর্মী বাহিনীসহ মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা মুসলমানদের উপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণকরতে লাগল; কিছু প্রতিকৃল অবস্থা এবং সংঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্গল শুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করা কুরাইশদের পক্ষে সম্ভব হয়ন। অসামান্য রণনৈপুণা, অপূর্ব বিক্রম ও অপরিক্রমীন নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে মুসলমানগণ বদরের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে কুরাইশনেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এ যুদ্ধে ৭০ জন কুরাইশ সৈন্য নিহত হয় এবং সমসংখ্যক সৈন্য বন্দি হয়। অপরিদিকে মাত্র ১৪ জন কুরাইশ নেতা এ যুদ্ধে নিহত হয়। অপরিদিকে মাত্র ১৪ জন কুরাইশ নেতা এ যুদ্ধে নিহত হয়।

وَعُرِفُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

৩৬৩৭. জনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ — জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মাঝে কাকে তোমরা শহীদ মনে করঃ সাহাবীগণ উত্তর করলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, সে শহীদ। তিনি বললেন, তবে তো আমার উন্মতের মধ্যে শহীদের সংখ্যা খুবই কম হবে। শহীদ তধু ঐ ব্যক্তি নয়; বরং। যে ব্যক্তি প্লেগরোগে মারা যায় সেও শহীদ। যে ব্যক্তি পেটের রোগে [কলেরা ইত্যাদিতে] মারা যায় সেও শহীদ। —[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

২. অথবা شَهَدُ শন্দিট اَسْم فَاعِلُ اللهِ এর একবচন شَاهِدُ অর্থে ব্যবহৃত। অর্থ- সাক্ষী, আল্লাহর সাক্ষী ইত্যাদি।

<sup>: (</sup>अत अतिहत्र) : تَعْرِيفُ السُّهِيْدِ

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে شيئور بالجنّية শদটি مشيئور অর্থে একটি গুণবাচক শদ। এর অর্থ হলো مشيئور بالجنّية তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে বেহেশত লাভের সংবাদপ্রাপ্ত।

الله و अलािये मित्रग्राण्य भित्रग्राण्य भित्रग्राण्य निक्षण्यात्र - شهيد वला रत्य - شهيد मित्रग्राण्य प्रिक्षण्यात्र मित्रग्राण्य प्रिक्षण्यात्र मित्रण्य प्रिक्षण्यात्र कालियात्क वृत्तम ७ ठाँत मीनत्क अिठिष्ठ कतात कार्ग (य वाकि आत्रास्त तांखार्य निस्क स्त्रास्त, जात्क क्षेत्र मिन्स्क स्त्रास्त, वात्क कार्या निस्क स्त्रास्त व्याप्त कालियात्क वृत्तम ७ ठाँत मीनत्क अठिष्ठिक कतात कार्ग (य वाकि आत्रास्त तांखार्य निस्क स्त्रास्त, जात्क क्षेत्र मित्र्य प्राप्त मित्रण्य प्राप्त मित्रण प्राप्त मित्रण्य प्राप्त मित्रण्य प्राप्त मित्रण प्राप

 २. किलश्र आलाम वरलन مَوَ الَّذِي قَعَلَ فِي يَد الْكُفَار وَالْمِشْرِكِينَ لاقامَة دِينَ اللّه فِي الْحَامَة وَيَا اللّه فِي اللّه فِي اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه فِي اللّه فِي اللّه عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل উদ্দেশ্যে অথবা জানাত লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদরত অবস্থায় কাফেরদের হাতে নিহত হয়, তাকে শহীদ বলা হয়।

ি أنواع السُّهِيد وُحُكُمُ [শহীদদের প্রকারভেদ ও হকুম] : আলোচ্য হাদীসের ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, শহীদ দ-শ্রেণিতে বিভক্ত- ১. হাকীকী শহীদ ও ২. হুকমী শহীদ।

- হাকীকী শহীদ: যারা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের লক্ষ্যে এবং ইসলামি হুকুমত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যুদ্ধের ময়দানে শক্র কর্তৃক নিহত হয় তাঁরাই হাকীকী শহীদ। তাঁদের সম্পর্কে উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তারা শহীদ।"
- ২. হুকমী শহীদ : যারা শক্র কর্তৃক নিহত না হয়ে; বরং আল্লাহর পথে নিয়োজিত থাকাকালীন রোগগ্রস্ত হয়ে মারা যায় তারা হুকমী শহীদের অন্তর্ভুক্ত।

হাকীকী শহীদ ও হুকমী শহীদের মধ্যে মানগত ও বিধানগত দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। সকলের ঐকমত্যে হাকীকী শহীদের মান বা মর্যাদা হুকমী শহীদের চেয়ে বেশি এবং তাঁদের প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনায় কুরআনের আয়াতও নাজিল হয়েছে। হানাফীদের মতে শহীদের গোসলের প্রয়োজন নেই: বরং রক্তমাখা কাপড়সহ জানাজা পরে দাফন করতে হয়। ইমাম শাফেয়ী

(র.)-এর মতে, গোসল ও জানাজা কিছুই দিতে হয় না। ইমাম হাসান বসরীর মতে গোসল ও জানাযা উভয় প্রয়োজন। হুকমী শহীদের মান হাকীকী শহীদের অনেক নিম্নে। তারা শুধুমাত্র আখেরাতের ঘোষিত পুরস্কার ও মর্যাদার আংশিক অধিকারী হবে। তাদেরকে গোসল দিতে হবে এবং সকলের মতে জানাজাও পডতে হবে।

পার্থিব জগতের বিধানে যেমন হাকীকী শহীদ ও হুকমী শহীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তেমনি পরকালীন সম্মান-মর্যাদা ও পুরস্কারের দিক দিয়েও অনেক ব্যবধান থাকবে।

–এর অর্থ : উপরিউজ বাক্যাংশের মর্ম উদ্ঘাটনে হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন - وُولُدُ مَنْ مَاتَ فِي الْبِطْنَ ্র কার্যী ইয়ায (র.) বলেছেন, উক্ত বাক্যাংশ দ্বারা পেটের পীড়া অর্থাৎ দাস্ত, বমি, পাতলা পায়খানা বা কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারীর কথা বলা হয়েছে।

- ২. কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর দ্বারা পেটের যে কোনো পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করার কথা বুঝানো হয়েছে।
- ৩. কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন– যেন উক্ত বাক্য দারা পেটে জলদারী রোগ হওয়া ও পেট ফুলে মৃত্যুবরণ করার কথা বলা হয়েছে।
- 8. কারো মতে, এর দ্বারা মহিলাদের প্রসব কালীন মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে।

শহীদকে কেন শহীদ বলা হয়? শহীদকে কেন শহীদ নামে আখ্যায়িত করা হয় এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন বিশ্লেষণ করেছেন-

- ك. कायी वाग्रयाजी (त.) वरलाष्ट्रन شَهُوْد अमि के में भाजात इराय الله الله عليه अभि مُشْهُوْد अधी वाग्रयाजी (त.) वरलाष्ट्रन مُشْهُوْد अधी مُشْهُوْد वाग्रयाजी (त.) হয়েছে। অর্থ- যার নিকট ফেরেশতারা পুরস্কার ও মর্যাদার সংবাদ বহন করে আনে। অর্থবা أُسْم فَاعِلَّ অর্থাৎ فَاهِد الم অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ- যে ব্যক্তি মৃত্যুর পরক্ষণেই প্রভুর সান্লিধ্যে উপস্থিত হয়েছে। আর শব্দটি র্যদি 🖫 🚉 মাসদার হতে নিম্পন্ন হয়, তবে অর্থ হবে– যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁর রাস্তায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে ঈমানের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়, এজন্য শহীদ বলা হয়।
- ২. আল্লামা সুযুতী (র.) বলেছেন- শহীদকে নামকরণের কারণ হচ্ছে সে জীবিত। তার আত্মা আল্লাহর নিকট উপস্থিত।
- ০. কেউ কেউ বলেছেন– আল্লাহ তা আলা এবং ফেরেশতাগণ শহীদের জান্নাত লাভের সাক্ষ্য দেয়, এজন্য শহীদকে শহীদ বলা इस् ।

৪. কেউ কেউ বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পরকালে যা কিছু দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন তার আত্মা বের হওয়া লয়ে সে তা অবলোকন করে থাকে, তাই তাকে শহীদ বলা হয়। এক্ষেয়ে শহীদ অর্থ- অবলোকনকারী।

وَعَرْفِ مُمَّلًا عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِهِ (رض) قَالُ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ بَنِ عَمْرِهِ (رض) قَالُ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا مِنْ غَازِيَةَ اوْ سَرِيَّةٍ تَغُورُهُ وَقَسَلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَلُوا ثُلُثَى أَجُورِهِمْ وَمَا مِنْ عَازِيةٍ أَوْسَوِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمُ الجُنُورُهُمْ. (رَاهُ مُسْلِمُ)

তডত৮. অনুবাদ: হযরত আপুরাহ ইবনে আমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুপুরাহ ক্রা বেশি হোক বা
কম হোক যদি জিহাদে জয়পাড করে গনিমতের মালসহ
নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে, তবে তারা জিহাদের
ছওয়াবের দুই-তৃতীয়াংশ নগদ লাভ করল, পক্ষান্তরে যে
কোনো ছোট দল বা বড় দল যদি তারা গনিমত লাভে
ব্যর্থ হয় এবং নিহত বা আহত হয়, তবে তারা পূর্ণ
পুণ্যের অধিকারী হলো। –[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

शाय उसा विद्या उ नाविद्या व नाविद्या व नाविद्या व موسوستريتر موسوستريتر

ক. আভিধানিক পার্থক্য : غَرَا يَغْرُو (ن) عُرَا يَغْرُو (ن) الله পরিকল্পনা করা ইত্যাদি।

শরিকল্পনা করা ইত্যাদি।

আর 🅰 শব্দটিও মাসদার। যার অর্থ হলো– রাতে চলা, পথ চলা, চলে যাওয়া অতীত হয়ে যাওয়া।

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন-

إِنَّ الْغَزْوَةَ مَا اشْتَرَكَ فِيهِ النَّبِيُّ بِنَفْسِهِ وَالسَّرِيَّةُ مَا بَعَثَ فِيْهِ بِعْفًا وَلَمْ يُشْتَرْكُ بِنَفْسِهِ .

অর্থাৎ গাযওয়া হলো এমন যুদ্ধ, র্যার্ভে রাসূল 🚃 সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহর্ণ করেছেন। আঁর সারিয়্যার্হ হলো যাতে রাসূল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছেন; কিন্তু নিজে অংশগ্রহণ করেননি।

- গ. বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য : কামৃসূল ফিকহী প্রণেতা বলেন
   পাঁচ থেকে তিনশ জনের সৈন্যবাহিনী সারিয়্যাহ । আর সৈন্যসংখ্যা
   এর চেয়ে বেশি হলে তা গাযাওয়া ।
- ঘ. আকৃতিতে পার্থক্য : কারো মতে, ছোট বাহিনীকে বলা হয় সারিয়্যাহ। আর বড় বাহিনীকে বলে গাযওয়া।
- ৬. এক ও অভিন্ন : ইমাম নববী (র.) বলেন, গাযওয়াহ ও সারিয়্যাহ উভয়ীটই এক, এগুলো সমার্থক শব্দ।
- চ. সৈন্য সংখ্যার পার্থক্য : কারো মতে, সারিয়্যাহর সৈন্যসংখ্যা পাঁচশত পর্যন্ত। এর বেশি হলে গাযওয়াহ।
- ছ. উদাহরণগত পার্থক্য: গাযওয়াহ হলো গাযওয়ায়ে বদর, ওহুদ ইত্যাদি। আর সারিয়্যাহ হলো সারিয়্যায়ে হামযাহ (রা.), সারিয়্যায়ে আনুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)।

َأُولُ غُرُورًا [প্রথম গাযওয়াহ] : সর্বপ্রথম গাযওয়াহ সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। যথা–

- ا عَشْيَرَة وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْرَةً كَبُورًا كَبُورًا ﴿ وَاللَّهُ عَالَا كَا كَا عَشْيَرَ
- ২. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)-এর মতে, প্রথম গাযওয়াহ হলো- عُسِيْرُ، বা عُسِيْرُ
- ৩. কারো মতে, প্রথম গাযওয়াহ হলো গাযওয়ায়ে বদর, যা দ্বিতীয় হিজরিতে সংঘটিত হয়।
- হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, প্রথম মতটিই গ্রহণযোগ্য।

প্রিথম সারিয়্যাহ] : সর্বপ্রথম সারিয়্যাহ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম একমত যে, প্রথম সারিয়্যাহ হলো সারিয়্যায়ে হামঘাহ যা হিজরতের ৭ম মাসে পরিচালিত হয়েছিল। नवी कत्रीम 🚐 -এর গাযওয়াহ ও সারিয়্যার সংখ্যা :

গাযওয়ার সংখ্যা : রাসূল 🕮 -এর জীবদ্দশায় কয়টি গাযওয়াহ সংঘটিত হয়েছে এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। যেমন–

- ২. ইবনে ইসহাক, ইবনে সা'দ প্রমুখের মতে ২৭টি।
- হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর মতে ২১টি।
- কছু সংখ্যকের মতে ১৭টি।

সারিয়্যার সংখ্যা : সারিয়্যার সংখ্যার ব্যাপারেও ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরপ্র

- হযরত ওয়াকীদের মতে ৪৮টি।
- হযরত ইবনে ইসহাকের মতে ৩৮টি।
- ঐতিহাসিক মাসঊদীর মতে ৩০টি।

- ২. হযরত ইবনে জুযীর মতে ৫৬টি।
- হযরত ইবনে আব্দুল বার-এর মতে ৩৫টি।
- ৬, হযরত ইবনে সা'দের মতে ৪৭টি। ৭, হযরত হাকেমের মতে ১০০ -এরও উপরে।
- वाकाशरमत पर्य वर्णनाग्न विभातनरमत (थरक विजिन्न تُلُشَى أُجُورِهِمْ वालाठा : अर्थार्थ : قُولُهُ تُلْشَى أُجُورِهمْ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ-
- ১. আল্লামা তীবী (র.) লিখেছেন, উল্লিখিত হাদীসে ব্যবহৃত عُمُونُ শব্দের দাবি হলো– যারা জিহাদে জয়লাভ করে গনিমতের মালসহ নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে তারা এ পার্থিব জগতেই দুই-তৃতীয়াংশ ছওয়াব লাভ করবে। আর অপর একাংশ পরকালে পাবে।
- ২. ইবনু মালেক (র.) বলেন, বিজয়ী মুজাহিদ নিরাপদ ও গনিমতসহ প্রত্যাবর্তন করলে সে যুদ্ধের ফলাফলেই দুই তৃতীয়াংশ লাভ করে এবং জান্নাতে প্রবেশ হওয়াটি তার জন্য বাকি তাকে। সূতরাং দৈহিক সুস্থতা ও গনিমতের মাল লাভ যুদ্ধের প্রতিদানের দৃটি অংশবিশেষ। বাকি অংশটি হলো জানাতে প্রবেশ করা।
- ৩. কাষী ইয়ায (র.) বলেন, যারা কাফেরদের সাথে যুদ্ধের পর সুস্থতা, নিরপত্তা ও গনিমতসহ প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে তাৎক্ষণিক দুই তৃতীয়াংশ প্রতিদান দেওয়া হয়। সেই দুই-তৃতীয়াংশ হলো সুস্থতা ও নিরাপদ থাকা এবং গনিমত লাভ করা, যা তারা দুনিয়ায়ই পেয়ে থাকে। বাকি এক অংশ পরকালে জানাতে লাভ করবে।

رُسُولُ اللُّهِ عَلَيْكَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغُرُو وَلَمْ يُحَدِّثِ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعَبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ . (رَوَاهُ مُسْلِكُم)

৩৬৩৯. অনুবাদ : হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚟 বলেছেন, যে ব্যক্তি কখনো জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি এবং মনে মনে তার আকাজ্জা পোষণও না করে মারা যায়, সে মুনাফেকী চরিত্রের উপর মৃত্যুবরণ করল। -[মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আঙ্গোচনা

हांमीरतत वाचा। : जिरान राठ পनायरात मरानावित मूनांकिरकत वजा म्यानिक निर्द्धात मूत्रनिम तरि أَخُرُبُ জাহির করেঁ: কিন্তু এ দাবির সত্যতার বড় প্রমাণ স্বরূপ জিহাদে অংশগ্রহণ করা হতে সর্বদা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। সেহেতু যে ব্যক্তি জিহাদে অনুপস্থিত থাকার শরিয়তসমত কোনো কারণ না থাকার পরও উপস্থিত থাকল না, সে মূলত জিহাদে অংশগ্রহণ হতে বঞ্চিত রইল। তাকে মনে মনে অবশ্যই এ আশা-আকার্জ্ঞা রাখতে হবে যে, ভবিষ্যতে জিহাদের সুযোগ আসলে আমি নিশ্যয় তাতে শরিক হবো। যে ব্যক্তি এরূপ আকাচ্চ্চা অন্তরে পোষণ করে না, সে তা হতে পলায়নের মনোবৃত্তি রাখে। এ অর্থে তার চরিত্র মুনাফিকের চরিত্র সদৃশ। হাদীসের এ ব্যাখ্যায় তার অর্থ সকল যুগে সব মুসলমানের উপর প্রযোজ্য। অবশ্য অনেকে তার আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করে তা ওধু রাসুলুল্লাহ 🚟 -এর সময়ের মুনাফিকদের প্রতি প্রযোজ্য বলে মস্তব্য করেছেন।

وَعَنْ اللّهِ مُوسَى (رض) قَالَ جَاءُ رَجُلُ اللّهِ النّبِي عَلَى فَقَالُ اللّهِ عَلَى مُوسَى (رض) قَالَ جَاءُ مُ عَقَاتِلُ اللّهِ عَلَى فَقَاتِلُ اللّهِ كُو يُقَاتِلُ اللّهِ كُو وَاللّهُ عُلَى اللّهُ فَمَنْ فِنَى وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَ

৩৬৪০. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ মূসা আশআরী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 

-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, [জিহাদের ক্ষেত্রে] কেউ আছে গনিমতের মাল লাভের আশায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, আর কোনো ব্যক্তি সুনাম সুখ্যাতি অর্জনের আশায় যুদ্ধ করে, কেউ আছে বীরত্ব প্রদর্শনের অহমিকায় যুদ্ধ করে, এদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে? উত্তরে তিনি [এক ব্যাপক ও নীতি নির্ধারণী কথা] বলেন, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর বাণী-বিধান সমুন্ত করার মানসে যুদ্ধ করে, সে শুধু আল্লাহর রাস্তায় প্রকৃতপক্ষে] জিহাদ করে। -বিখারী ও মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হৈছিলিসের ব্যাখ্যা! : সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে সে-ই ব্যক্তির জিহাদ যিনি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখা ও সমুন্নত করার লক্ষ্যে রণাঙ্গনে খোদদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে থাকেন। এ সত্যতাই প্রতিধানিত হয়েছে অত্র হাদীসের মাধ্যমে। জান্নাত পাওয়া জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, ধনসম্পদ এবং গনিমতের মাল অর্জনও উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো, একমাত্র ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা। অতএব, যারা গনিমতের মাল লাভের আশায় অথবা সুনাম-সুখ্যাতি বা বীরত্ব প্রদর্শনের অহমিকায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাদের যুদ্ধ নিরর্থক। আল্লাহর সন্তুষ্টি হতে তারা বঞ্চিত থাকবে।

وَعَنْ اللّهِ الْسَلَّمِ الرَضِ ) أَنَّ رَسُولُ اللّهِ وَ اللّهِ وَهَا اللّهِ عَلَيْهَ مُ مُسِيْرًا وَلَا قَطَعَتُمْ وَادِينًا إِلّا كَانُوا مَعَكُمْ وَفِي وَلَا قَطَعَتُمْ وَفِي الْاجْدِ قَالُوا مِعَكُمْ وَفِي رَوَا عَا رَسُولَ وَوَا عَا رَسُولَ اللّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالُوهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالُوهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالُوهُمْ بِالْمَدِينَةِ وَمُسَلّمُ اللّهُ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ حَالًا )

৩৬৪১. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ তাবৃক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে মদিনার সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, মদিনায় এমন কিছু সংখ্যক লোক রয়ে গেছে যারা এ সফরে তোমরা যেখানে যেখানে গমন করেছ, যে উপত্যকা অতিক্রম করেছ, তারা তথায় তোমাদের সাথে ছিল। অপর বর্ণনায় রয়েছে তারা তোমাদের সাথে পুণ্য অর্জনে শারিক ছিল। উপস্থিত সঙ্গীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তারা মদিনায় অবস্থান করে আমাদের সাথে শরিক হয়েছে তিনি বললেন, হাঁা, তারা মদিনায় অবস্থানরত; তাদেরকে [শারীরিক ও আর্থিক কোনো ধরনের] অসুবিধা বের হতে দেয়নি। —[বুখারী]

আর ইমাম মুসলিম (র.) এ হাদীসটি হযরত জাবির (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আন্তরিক নিষ্ঠা, দোয়া ও সংকল্পে তোমাদের সাথে ইছিল। ছওয়াবের ক্ষেত্রে তামাদের সাথে যুদ্ধে শরিক ছিল না; কিছু আন্তরিক নিষ্ঠা, দোয়া ও সংকল্পে তোমাদের সাথেই ছিল। ছওয়াবের ক্ষেত্রে তারতম্য ও ব্যবধানে থাকলেও তারা মূল জিহাদে তোমাদের সাথে শরিক ছিল। যেমন— অন্ধ সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকত্ম ও অন্যান্য বৃদ্ধ, পঙ্গু প্রমুখ সাহাবীগণ। তাদেরকে যুদ্ধ ময়দানে যাওয়া হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেন— أُحَمِرُ أُولِي الشَّمْرِ مِنْكُمْ وَلِي الشَّمْرِ مِنْكُمْ وَلِي السَّمْرِ مِنْكُمْ وَلِي السَّمْرِ مِنْكُمْ وَلِي السَّمْرِ مِنْكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

সংক্রেপে তাব্রুকের ঘটনা : নবম হিজ্ঞারির রজব মাস। সিরিয়ার নাবতী ব্যবসায়ীগণ এ সময় তৈল ও বিভিন্ন পণাদ্রব্য নিয়ে মদিনায় আগমন করে এ সংবাদ জানাল যে, রোমের খ্রিকীন রাজা হিরাক্লিয়াস ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার সৈন্যের একটি বিরাট বাহিনী মদিনা আক্রমেণর উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় সীমান্তে একত্র করেছে। অল্প সময়ের মধ্যে এ খবর মদিনায় ছড়িয়ে পড়লে নবী করীম ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে তাব্ক পৌছলেন। তাব্ক মদিনা ও দামেশকের মধ্যবর্তী স্থানের নাম। তাব্ক মদিনা হতে ১৪ মনজিল দূরে অবস্থিত। রাস্ল ক্রিমিন তথায় অপেক্ষা করলেন; কিছু রোমীয়গণ ভীত হয়ে ময়দানে আসেনি এবং সামনাসামনি যুদ্ধও হয়নি। প্রকাশ থাকে যে, এ সময় একচিকে ছিল খুব গরম মওসুম অপর দিকে ছিল মানায় ভীষণ অভাব ও দূর্ভিক্ষ। সদিক্ষয় থাকা সত্ত্বেও অনেক সাহাবী এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। সুরা তাওবায় এ সম্পর্কের বির্জ্ঞারিত বর্ণনা এসেছে। হয়রত কা'ব ইবনে মালিক (রা.)-সহ তার অপর দুজন সঙ্গীর ঘটনাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা।

اَلَتَطْعِبُونَ بَيْنَ الْأَبِكَرُ وَالْحَدِيْثِ (আয়াত ও হাদীসের মধ্যকার ঘন্দ্রের সমাধান) : আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মূজাহিদ ও অমূজাহিদ ছওয়াঁবপ্রাপ্তিতে সমান । অথচ কুরআনের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মান-মর্যাদার দিক দিয়ে তারা উভয়ে এক সমান নয় । সূতরাং বাহাত কুরআন ও হাদীসের মধ্যে দ্বন্দু পরিলক্ষিত হয় ।

षटमुत्र সমাধান: মূলত কুরআনের আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রান্তায় জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ তা আলা যারা জিহাদ করে না তাদের উপর মর্যাদা দান করেছেন। প্রতিদান ও মর্যাদাপ্রান্তিতে মূজাহিদ-অমূজাহিদ সমান হতে পারে না। আর বর্ণিত হাদীসের মর্ম হলো− যারা সর্বদা জিহাদে যাওয়ার খালিস নিয়ত রাখে; কিন্তু নিজেদের অক্ষমতা ও দরিদ্রতার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে না তারা প্রতিদানের দিক দিয়ে মূজাহিদদের অংশীদার হবে। খালিস নিয়তের কারণেই তারা মূজাহিদীনের দলে পরিগণিত হবে। নিক্রীয়দের দলে পরিগণিত হবে। নিক্রীয়দের দলে পরিগণিত হবে না। সূতরাং তারা প্রতিদান ও মর্যাদা লাভে যদি মূজাহিদীনের সমমানের হয়, তাহলে কুরআনের স্পষ্ট বিধানের বিপরীত হওয়া আবশাক হয় না।

ভারান বিয়ত আছে; কিন্তু নিজেদের অক্ষমতা ও দরিদ্রতার কারণে জিহাদের থাওয়ার নিয়ত আছে; কিন্তু নিজেদের অক্ষমতা ও দরিদ্রতার কারণে জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে তারাও খালিস নিয়ত, আন্তরিকতা, জিহাদের প্রবল আকাঞ্চন এবং দীনের বিজয়ের জন্য আল্লাহর সমীপে দোয়া প্রভৃতির কারণে মুজাহিদদের দলে পরিগণিত হবে। উল্লিভিক্ত হাদীসাংশ দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ اللّهِ عَنْدِ اللّهِ بَنِ عَفْرِهِ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَنْ فَاسْتَاذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ احَيَّ وَالدَاكَ قَالَ نَعْم قَالَ فَعْم افجاهِد. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَاية فَارْجعْ إِلَى وَالدَّيْكَ فَاحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا.

ডি ৪২. অনুবাদ : হ্যরত আবুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)
বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 

-এর
খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি
প্রার্থনা করল। তথন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন,
তোমার মাতাপিতা কি বেঁচে আছে। উত্তরে সে বলল,
হাাঁ। তথন রাসূল 

ত্বা বলনেন, যাও তাদের উভয়ের
(খেদমতের) মাঝে জিহাদ কর। – বিখারী ও মুসলিম)
অপর বর্ণনায় আছে, যাও তোমার মাতাপিতার নিকট
জিরে যাও এবং তাঁদের সাথে সদ্বাবহার কর।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীদের ব্যাখ্যা]: মাতাপিতার উত্তমরূপে সেবায়ত্ম করলে জিহাদের সমান ছওয়াব লাভ করতে পারবে। রাসূলে কারীম 

ঐ ব্যক্তিকে আলোচ্য বাক্যটি এজন্য বললেন, সম্ভবত ঐ ব্যক্তির মাতাপিতা ছিলেন বৃদ্ধ, তাঁদের সেবায়ত্মের জন্য অন্য কোনো লোক ছিল না। রাসূল 

তা জানতেন, আর ঐ সময়ের যুদ্ধের বিধানটি সকলের জন্য সাধারণ ঘোষণা ছিল না। রবহ তা ছিল নফলা, এ সকল কারণে তাকে যুদ্ধের অনুমতি দেননি; বরং এ অবস্থায় আকাজ্জা প্রকাশই ফেই।

আই কিছল না, বরং তা ছিল নফলা, এ সকল কারণে তাকে যুদ্ধের অনুমতি দেননি; বরং এ অবস্থায় আকাজ্জা প্রকাশই ফেই।

আই কিছল আর ক্ষিত্র ক্ষেত্র অলুক্রমি কিলাভনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য যদি কোনো লোক নির্ধারিত থাকে এবং মাতাপিতার খেদমতে না বেদমতের প্রতি মুখাপেন্ধী না হয় আর জিহাদের জন্যও সাধারণ আদেশ জারি হয়, তবে এ ক্ষেত্রে মাতাপিতার খেদমতে না

থেকে জিহাদে যাওয়াই তার জন্য একান্ত কর্তব্য। আর যদি মাতাপিতা তার খেদমতের মুখাপেক্ষী হয়, তাবে মাতাপিতার খেদমতই জিহাদের উপর অগ্রাধিকার পাবে। আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে শরহুস সুনাহ গ্রন্থে আছে যে, জিহাদে গমন যখন নফল হয়, তখন মাতাপিতা মুসলমান হলে তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে জিহাদে গমন করা যাবে না।

আলোচা হানীসের বিধান নফল জিহাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; কিন্তু জিহাদ ফরজে আইন হলে তখন তাঁদের অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় তাঁরা বাধা দিলে তাঁদের কথা অমান্য করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। আর মাতাপিতা কাফের হলে জিহাদ ফরজ হোক বা নফল, তাঁদের অনুমতির তোয়াক্কা করা যাবে না। বিনা অনুমতিতেই বের হতে হবে।

وَعَنِ النَّبِيِّ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ أَرض) عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْفَتْحِ لَا هِجْرَةَ بَعُدَ الْفَتْحِ وَلَا هِجْرَةَ بَعُدَ الْفَتْحِ وَلَا هِجْرَةَ بَعُدَ الْفَتْحِ وَلَا هِبْرَةً فَانْفُرُوا . وَلِيَّةً وَاذِا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفُرُوا . (مُتّفَةً عَلَيه)

৩৬৪৩. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ = হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ = মঞ্চা বিজয়ের পিন বললেন, মঞ্চা বিজয়ের পরে আর হিজরত নেই, অবশ্য জিহাদে ও নিয়ত [এর বিধান] বজায় রইল, আর তোমাদেরকে যখনই জিহাদের গমনের জন্য [ইমামের পক্ষ হতে] আহ্বান করা হবে, তখনই তোমরা তার জন্য বের হবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: [হিজরতের পরিচিতি ও তার হকুম] تعریف الهجرز رَحُکْمهُ

হিজরতের অভিধানিক অর্থ : এর শব্দটি বাবে এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো-

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع वा পরিত্যাগ করা। कूत्रपात्नत ভाষा التَّرك . د

- لَا يَسْبَغِي لِمُوْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَكَاثِ لَيَالٍ -बब वानी فَطُعُ الصِّلَةِ . ٥
- الأعتزال 8. الأعتزال 3 वा विष्टित रास याख्या ।
- ৫. আর্ন্নামা আইনী (ব.) বলেন أَنْ وَرُومُ مِنْ أَرْضِ الْبِي أَرْضٍ أَخْرَى अর্থাৎ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে বের হওয়া ইত্যাদি। হিজরতের পারিভাষিক অর্থ :
- ك. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন– اللهُ عَنْدُ مَا نَهُى اللّٰهُ عَنْدُ অর্থাৎ আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাণ করা।
- २. मुं जाभून उद्यानीত অভিধানে বলা হয়েছে إِنْتِفَالُ الْأَفْرَادِ مِنْ مَكَانِ إِلَى مَكَانِ الْحَ مَعْقِبًا وَرَاءَ الرَّزِقِ अर्था९ शिंजरु रहा। तिकिक अत्सवरात जना र्यक श्वान २८० अना श्वाति गमन केंद्रा।
- जान-कायून अखिशान अट्यां तरहान الله عليه الإنتيقال إلى يلاد الإنتيق الم الموجرة مَرْك الوطن الله عليه الكفار والإنتيقال إلى يلاد الإنتيق الكفار الكف
- ১. ফরজ: কোনো স্থানে যদি মুসলমানগণ স্বীয় দীন সঠিকভাবে পালন করতে না পারে; বরং তাদের উপর অনৈসলামিক কর্মকাও চাপিয়ে দেওয়া হয়, উপরস্তু জুলুম-নির্যাতন চালানো হয়। এমতাবস্থায় স্বীয় বাসভূমি ছেড়ে অন্যত্র অনুকূল পরিবেশে হিজরত করা ফরজ। যেমন আল্লাহর ঘোষণা-
- ১ **ফরজে কিফায়া** · দীন সম্পর্কে গভীব জ্ঞান অর্জনের জন্য হিজবত করা ফরজে কিফায়া।
- মোস্তাহাব : পবিত্র মসজিদত্রয়ের জেয়ারতের উদ্দেশ্যে হিজরত করা মোস্তাহাব।
- মুবাহ : অর্থসম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে সাময়িক হিজরত করা মুবাহ।

মন্ধা বিশ্বমের সংক্ষিপ্ত ঘটনা : ভূমিকা : ইসলামকে যারা নিমিষেই ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল, ইসলামের অপ্রতিরোধ্য প্রোতে ভেসে গেল তাদের সেই নীল নকশা. মন্ধা বিজয় তারই বাস্তব উদাহরণ। প্রেক্ষাপট: ৬ষ্ট হিজরিতে কুরাইশদের সাথে সম্পাদিত হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুযায়ী বনু খুযা'আহ মুসলমানদের সাথে আতৃত্ব বন্ধনে এবং বনু বকর কুরাইশদের সাথে আতৃত্ব বন্ধনের আবদ্ধ হলো। কিন্তু দূ-বছর যেতে না যেতেই কুরাইশ মদদপৃষ্ট বন্ বকর বনু খুযা'আহ-এর উপর হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে কিছু লোককে হত্যা করল। বনু খুযা'আহ রাসুল ===== -এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি তিনটি প্রস্তাবসহ কুরাইশদের নিকট একজন দৃত প্রেরণ করেন। প্রস্তাব তিনটি হলো–

- অন্যায়ভাবে বন্ খুযা'আর নিহত লোকদের ক্ষতিপূরণ [কিসাস] দিতে হবে।
- ২. অথবা, বনৃ বকরকে সকল প্রকার সাহায্য প্রদান বন্ধ করে দিতে হবে।
- ৩. অথবা, হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল বলে ঘোষণা করতে হবে।

মঞ্চা বিজয় : কুরাইশরা তৃতীয় প্রস্তাবটি মেনে নিল। তাই রাসূল 🚃 অষ্টম হিজরির ১০ই রমজান দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে মঞ্চা অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন।

মুসলমানদের শৌর্যবীর্য ও সাহসিকতা প্রত্যক্ষ করে কুরাইশরা আত্মসমর্পণ করল। বিনা বাধায় ও বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজিত হলো। সকল মূর্তি অপসারণ করে থারাপ কাজ দূর করার পদক্ষেপ নিলেন রাসূল 🚞 । এরপর মক্কাকে রাসূল 🚞 ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দিলেন।

এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ যখন তোমাদের জিহাদে গমনের জন্য ইমামের পক্ষ হতে আহ্বান করা হবে, তখনই তোমরা তার জন্য বের হয়ে পড়বে। এখানে أَمْرُ শব্দটি أَمْرُ वा নির্দেশসূচক শব্দ। সুভরাং প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এ স্থলে أَمْرُ দারা জিহাদ ফরজে আইন সাব্যস্ত হবে নাকি ফর্যে কিফায়াঃ

এর অর্থ হলো মঞ্কা বিজয়ের পর মর্মার্থ : রাস্ল —এর উজি مِرْزَ بَعَدَ الْنَعْجَ وَالْدُ 'لَا مِحْرَا بَعَدَ الْنَعْجَ الْنَعْجَ । বাবণ মঞ্জা এখন ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যেহেত্ মঞ্জা বিজয়ের পূর্বে মদিনায় মুসলমানরা সংখ্যার দিক দিয়ে খুবই নগণ্য ছিল এবং শক্তিসামর্থ্যও কম ছিল। তাই মুসলমান ও ইসলামের সহায়তা করা এবং মুশরিকদের শক্তিসামর্থ্য ও শৌর্থবীর্যকে খর্ব করে দেওয়ার জন্য মঞ্জা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানদের প্রতি হিজরত করা এবং মুশরিকদের শক্তিসামর্থ্য ও শৌর্থবীর্যকে খর্ব করে দেওয়ার জন্য মঞ্জা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানদের প্রতি হিজরত করা ফরজে আইন ছিল। অতঃপর মঞ্জা বিজিত হওয়ার পর যেহেত্ মুসলমানদের পূর্বেকার যাবতীয় অসুবিধা দূর হয়ে যায় এবং মঞ্জা ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হয় সূতরাং এখন আর মঞ্জা থেকে মদিনায় হিজরত করার প্রয়োজন নেই। এ কথাই রাস্লুরাহ

তাছাড়া জ্ঞানারেষণে পিতামাতার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মক্কা-মদিনা ও বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদএয়ের জেয়ারতের জন্য হিজরত করা এখনো মোন্তাহাব। আর দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য হিজরত করা ফরজে কিফায়া। যেমন আল্লাহ বলেছেন- (زَالْاَيْنَ الدِّيْنِ الدِّيْنِ الدِّيْنِ الْدِيْنِ الْمُعَالِمِيْنِ الْمُعَالِمِيْنِ الْمُعَالِمِيْنِ الْمُعَالِمِيْنِ الْمِيْنِ الْمُعَالِمِيْنِ الْمُعِيْنِ الْمُعَالِمِيْنِ الْمُعَالِمِيْنِ الْمُعَالِمِيْنِ الْمُعَالِمِيْنِ الْمُعَالِمِيْنِ الْمُعَالِمِيْنِ الْمُعَالِمِيْنِ الْمُعِيْنِ الْمُعَالِمِيْنِ الْمُع

এর মর্মার্থ : জিহাদ ও নিয়ত বাকি থাকার অর্থ হলো— মক্কা দারুল ইসলাম হয়ে যাওয়ায় যদিও মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার প্রয়োজন নেই তথাপি দীনকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং একনিষ্ঠতার সাথে ও সৎ নিয়তে কাজ করার অবকাশ এখনো আছে। সূতরাং জিহাদের প্রয়োজনে ও সৎকাজের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি ত্যাগ করার অনুমতি এখনো রয়েছে।

আল্পামা তীবী (র.) এর অর্থ সম্পর্কে বলেছেন– জন্মভূমি ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করার যে স্কুম ছিল তা রহিত হয়ে গেছে। তবে জিহাদ ও সৎ নিয়তে দারুল কুফর ত্যাগ করা এবং জ্ঞানাম্বেশণে বের হওয়া– এ ধরনের হিজরত এখনো বহাল রয়েছে।

# विजीय अनुत्वम : ٱلْفُصْلُ الثَّانِي

عَرْفَ اللّهِ عَمْرانَ بَنِ حُصَيْنِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لاَ تَدَوْالُ طَانِعَةً مِّنُ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِ ظَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ حَتَى يُقَاتِلُ أَخِرُهُمُ الْمَسِبْحَ الدَّجَالُ . (رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد)

৩৬৪৪. অনুবাদ: হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ — বলেছেন— আমার উন্মতের মধ্যে একদল সর্বদা সত্যের উপর অটল-অবিচল থেকে শক্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে এবং যারা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের উপর বিজয়ী থাকবে। এ উন্মতের শেষ দল দাজ্জালের সাথে যুক্ধকালীন সময় পর্যন্ত এরূপ [সত্য-মিথ্যার দৃদ্ধ] চলতে থাকবে। —[আবু দাউদ]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: 'হক ও বাতিলের' সংগ্রাম সর্বকালে সর্বযুগে বিরামহীনভাবে চলতে থাকবে। আমরাও বর্তমান যুগে তা প্রত্যক্ষ করছি। বাতিল কোথাও একক আবার কোথাও সঙ্গবদ্ধভাবে সত্যের মোকাবিলায় সর্বদা লিপ্ত রয়েছে, অথচ ন্যায় বা সত্যকে নির্লিপ্ত করতে পারছে না। এটাই ন্যায়পস্থিদের বিজয় বলা যায়। এ জিহাদ বা সংগ্রামের পরিচালনার সর্বশেষ নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন ইমাম মাহদী (আ.)। এ দলের লোকেরা দাজ্জালের মোকাবিলা করবে, তারা দাজ্জালকে দামেশক ও বায়তুল মুকাদ্দাসের সন্নিকটে 'লুদ' নামক এক শহরের দ্বারপ্রান্তে অবরোধ করে রাখবে। এ সময় হযরত ইসা (আ.) আকাশ হতে অবতরণ করবেন এবং তিনিই দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এরপর আর জিহাদ বাকি থাকবে না।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি ইসরাঈল রাষ্ট্র বাইতুল মুকাদাস হতে ৫০ কিলোমিটার দূরে 'লুদ' নামক একটি নতুন শহ প্রজি করেছে।

দাক্ষাল-এর পরিচয় : দাজ্জাল অর্থ- মহাপ্রতারক, মহাপ্রবঞ্চক। কিয়ামতের পূর্বে মানুষের ঈমান বিনষ্টকারী যে এক মহাপ্রতারকের আগমন ঘটবে, সে-ই দাজ্জাল নামে পরিচিত। তার আবির্ভাব কিয়ামতের নিদর্শনাবলির অন্যতম। ইমাম মাহদীর শুভাগমন এ সময়ই ঘটবে। আসমান থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনও এ সময় হবে। দাজ্জালের সাথে 'লুদ' নামক শহরের সন্নিকটে তাদের তুমুল যুদ্ধ হবে। তাতে দাজ্জালের শোচনীয় পরাজয় ও মৃত্যু ঘটবে। দাজ্জালের উল্লেখ পবিত্র কুরআনে নেই। হাদীসে তার সম্পর্কে যা উল্লেখ হয়েছে তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

দাক্ষালের দেহ স্থূল, বর্ণ লোহিত, কেশ কুঞ্জিত ও ডান চক্ষু কানা হবে। তার কানা চোখটি একটি ভাসমান আঙ্গুরের ন্যায় দেখাবে। তার কপালে 'কাফের' লিখিত থাকবৈ এবং কেবলমাত্র মুমিনরাই তা দেখতে পাবে। দাক্ষাল খুরাসান হতে বের হবে। তার অভ্যাখানের অব্যবহিত পূর্বে তিন বছর অজন্যুজনিত ভীষণ দুর্ভিক্ষ হবে। দাক্ষালের কোনো সন্তানসন্তাতি হবে না। তার অনুসারী হবে ইহদিরা ও মুনাফিকরা। দাজ্জাল নিজেকে রব বা প্রভু বলে দাবি করবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এ ক্ষমতা দেবেন যে, সে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে তাকে একবার মাত্র পুনজীবিত করতে পারবে। দাক্ষাল মক্কা ও মদিনা ছাড়া পৃথিবীর সকল নগরে প্রবেশ করবে। দাক্ষাল ৪০ বছর বা ৪০ দিন ক্ষমতাসীন থাকবে। এরপর সে হযরত ঈসা (আ.)-এর সাতে নিহত হবে।

وَعَنِ النَّبِي الْمَامَةُ (رض) عَنِ النَّبِي الْمَامَةُ (رض) عَنِ النَّبِي عَنَّ النَّبِي عَنَّ فَازِيًا أَوْ يَخْلُفُ غَازِيًا فِي اهْلِهِ بِخَبْرِ اَصَابُهُ اللَّهُ بِغَارِعَةٍ قَبْلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ)

৩৬৪৫. জনুবাদ: হযরত আবৃ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুরাহ বলেছেন থে ব্যক্তি নিজ্ঞে জিহাদে অংশগ্রহণ করল না এবং কোনো মুজ্ঞাহিদের পশ্যতে তার পরিবার-পরিজনের দেখাশোনা করল না, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের পূর্বে (ইহজগতে) বিরাট বিপদে নিপতিত করবেন। — আবু দাউদ্য

#### সংশ্ৰিষ্ট আন্দোচনা

অর্থাৎ (مَاتَ الْاِنْسَانُ فَقَدْ فَاسَتْ قِبَاسُتُ - অপর এক হালীসের বর্ণনায় এসেছে - قُولُهُ قَبَلَ يَوْمِ القَبِيَامَة "যথম র্কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করে তথন হতেই তার কিয়ামত (পরকাল) তরু হয়ে যায়।" সুতরাং এখানে "কিয়ামডের পূবে" মানে হচ্ছে মৃত্যুর পূর্বে জীবদশায়ই।

দীন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য-সহযোগিতাও জিহাদ : কান্ডেরের মোকাবিলা করা যেমন– জিহাদ, অনুরূপভাবে দীনি শিক্ষায় কিংবা দীন প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাহায্য-সহযোগিতা করাও জিহাদ। অবশ্য কোনোটি দৈহিক, আবার কোনোটি আর্থিক জিহাদ।

৩৬৪৬. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুরাহ কলেছেন, তোমরা মুশরিকদের সাথে জান, মাল ও কথা দ্বারা [বদদোয়া করে, প্রচারণা দ্বারা, ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে] জিহাদ কর। – আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারিমী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : জিহাদের পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন– সশরীরে জিহাদ করা এটা যেরপ গুরুত্বপূর্ণ তদ্রপ মালসম্পদ কিংবা মুখ ও কলমের দ্বারা জিহাদ করা প্রথমটির থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশেষ করে আধুনিক কালে এগুলো দ্বারাই জিহাদ করাকে উত্তম জিহাদ বলা যেতে পারে।

মুখের দারা জিহাদ : যেমন তাদের প্রশ্নের জবাব প্রদান করা, যুক্তি দারা তাদের অভিযোগ খণ্ডন করা, বক্তৃতার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি উদ্বন্ধ করা কিংবা ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও বদদোয়া করা ইত্যাদি।

ক্**লমের দ্বারা জিহাদ :** কলমের জিহাদ হলো লিখনীর মাধ্যমে অনৈসলামিক মতবাদকে খৌড়া করে তদস্থলে ইসলামি আদর্শ ও মতবাদকে তুলে ধরা। এ যুগে এটা অত্যন্ত গুরুত্তপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মা**শের ঘারা জিহাদ :** এর অর্থ হলো, জিহাদের সরঞ্জাম প্রস্তুত করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করা যদি কোনো ওজরের কারণে স্বয়ং নিজে উপস্থিত না হতে পারেন।

নফসের ঘারা জিহাদ: এর অর্থ হলো, তাকে হত্যা, লুষ্ঠন প্রহার ইত্যাদির ধমকি দেওয়া এবং গালমন্দ করা, গালি দেওয়া এ শর্তে যে, এর কারণে সে যেন আল্লাহকে গালি না দেয়। আর তার অসম্মানি, বঞ্চনা এবং পরাজয় বরণের দোয়া করা এবং মুসলমানদেরকে এর দারা জিহাদ করার উপর উৎসাহ দান করা।

وَعَنْ ٢٦٤٧ آبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالْمَعِمُوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْشُوا السَّلَامَ وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاضْعِمُوا النَّهَامَ تُورَثُوا النَّجَنَانَ. (رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ لَهُذَا حَدِيثُ غَرِيْبُ)

৩৬৪৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ করে বলেছেন, তোমরা বেশি বেশি সালাম কর, অভুক্তকে আহার করাও এবং কাফেরের। মাথায় আঘাত কর, তাহলে জান্নাতের অধিকারী হয়ে যাবে। – তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন– হালীসটি গারীব।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

तार्टमामुहक समिछ : बारका निर्दम्भमुहक कियाि हाता উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত : وَرُلُمُ اَنْسُوا السَّكْر কোন অর্থে ব্যবকৃত হয়েছে সে বিষয়ে ফিকহবিদদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয় । যথা–

- ১. কোনো কোনো ফিকহবিদ এ অভিমত পোষণ করেন যে, এখানে নির্দেশসূচক শব্দটি ওয়াজ্ঞিবের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- অধিকাংশ ফিকহবিদদের মতে নির্দেশসূচক শব্দটি এখানে মোন্তাহাবের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আর মর্মার্থ : কাজী আয়ায (র.) বলেন اِنْضَاءُ السَّائر वाরা উদ্দেশ্য হলো- স্পষ্টভাবে উচ্চেংবরে রিলাম করা, যাতে অপরে তনতে পায়। অথবা এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটানো, যাতে পরিচিত অপরিচিত সকলের মধ্যে সালামের প্রচলন ঘটে। তবে এখানে দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

وَ مُن اللّهِ عَالَكُ لُ مَن عُبَيْدِ (رضا عَن رَسُولِ اللّهِ عَالَكُ لُ مَنْ عَبَيْدِ (رضا عَن رَسُولِ اللّهِ عَمَل عَلَى عَمَدِ اللّهِ عَمَدُ اللّهُ عَمَدُ اللّهُ عَمَدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

৩৬৪৮, অনুবাদ: হ্যরত ফাযালা ইবনে উবাইদ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি রাস্পুল্লাহ 
হতে বর্ণনা করেন,
রাস্পুল্লাহ 
বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নির্ধারিত
আমল শেষ করে মারা যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর
রাস্তায় প্রহরায় নিয়োজিত থাকাবস্থায় মারা যায়, তার
আমল নিঃশেষ হয় না, কিয়ামত পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি
পেতে থাকে এবং সে কবরের পরীক্ষা হতে নিরাপত্তা
লাভ করে। —[তিরমিযী, আবৃ দাউদ এবং দারিমী উকবা
ইবনে আমির হতে বর্ণনা করেছেন।]

وَعُو اللّهِ مُعَاذِ بِنْ جَبَلٍ (رضاً) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ يَنُقُولُ مَنْ قَاتَلُ فِي سَمِينِ اللّهِ فُواَقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتَ لَهُ الْجُنَّةُ وَمَنْ جُرِحَ جُرَعًا فِي سَمِينِ اللّهِ اللّهِ الْجُنَّةُ نَكُبَةً فَانَّهَا تَجِيْء يَوْمَ الْقِيلَمةِ كَأَغُرُر مَا كَانَت لَوْنُهَا اللّهَ عَفْرانُ وَرِيحُهَا اللّهِ سَك كَانَت لَوْنُهَا اللّهَ عَفْرانُ وَرِيحُهَا اللهِ سَك وَمَن خَرَج بِه خُراجٌ فِي سَينِ لِ اللّهِ فَإِنَّ وَمَن خَرَج بِه خُراجٌ فِي سَينِ لِ اللّهِ فَإِنَّ وَمَن خَرَج بِه خُراجٌ فِي سَينِ لِ اللّهِ فَإِنَّ وَاللّهِ فَإِنَّ وَاللّهُ فَإِنَّ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه وَاللّه وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

-[তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الوَفْتُ بَيْنَ -এর মর্মার্প : হাদীসে ব্যবহৃত فُواَقَ نَافَةٍ এর মধ্যকার وَوَلَّهُ عَلَيْكُ فُواَقَ نَافَةٍ ال الْمَهْلُنْيُ فَدْرًا فَوَاقَ حَالِبِ الْوَقْتَ بَيْنَ -अर्थाए मू-वात मूध দোহনের মধ্যবতী সময়। যেমন আরবদের ব্যবহার بين المُواْقَ حَالِبِ الْوَقْتَ بَيْنَ अर्थाए मू-वात मूध দোহনের মধ্যবতী সময়। যেমন আরবদের ব্যবহার حَالِب حَالَمَ الْمُلْبَيْنِينَ الْمَالِمَةُ وَلَا الْمَالِمَةُ وَلَا الْمَالِمَةُ وَلَا الْمَالِمَةُ وَلَا اللّهُ الْمَالِمَةُ وَلَا اللّهُ الْمَلْمِينَةُ وَلَا اللّهُ الْمَلْمِينَةُ وَلَا اللّهُ الْمَلْمِينَةُ وَلَا اللّهُ اللّ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّ

আলোচ্য উক্তি দারা হাদীসে কী বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে হাদীস বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিভঙ্গি আলোকপাত করা হলো। যেমন-

জমন্তর বলেন, এর দ্বারা স্বল্প সময় বুঝানো হয়েছে। এ হিসেবে হাদীসের মর্মার্থ হবে – যে ব্যক্তি স্বল্প সময়ের জন্য হলেও
আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তার জন্য জান্নাত অবধারিত।

- কতিপয় মুহাদ্দিসের মতে, এর দ্বারা সকাল ও সন্ধ্যার মধ্যবর্তী সময় বুঝানো হয়েছে। কেননা আরবে সকালে ও সন্ধ্যায় দুধ
  দোহন করা হতো। এ হিসেবে অর্থ হবে, যে ব্যক্তি একদিন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত।
- ৩. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য اللَّهُ عَلَيْهُ [এক মুহূর্ত] বুঝানো হয়েছে।
- अब प्या मध्यात नार्यका । النَّذَكَبُ हे वो में दें के विक्रें के विक्रें के विक्रें के विक्रें के विक्रें के
- । الْجُرْع: مَعْنَى الْجُرْع: مَعْنَى الْجُرْع: مَعْنَى الْجُرْع: مَعْنَى الْجُرْع: الْجُرْع: الْجُرْع: الْجُر জন্ম হওয়া, শক্তর অক্সাঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি।
- बा विस्पेष्ठ । মূলশন عَنْ الْنَكُبَةُ : مُعْنَى الْنَكُبَةُ । কাৰি الْمُ अभि اَلْنَكُبَةُ : مُعْنَى الْنَكُبَة কোনোভাবে আহত হওয়া, জখম হওয়া ইত্যাদি।
- अविधानत्वता ७ ७ लाभारत कतात्मत मृष्टित و عَرَّح وَالنَّكَية الْجَرْج وَالنَّكِية الْجَرْج وَالنَّكِية
- ১. শক্রর আঘাতে আহত হওয়াবে جُرُح আর অন্য কোনোভাবে আহত হওয়াকে ইঠিই বলা হয়।
- ২. আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, তলোয়ার, দাঁত, থাবা ইত্যাদির আঘাতকে کُکُن আর পাথরের আঘাতকে کُکُن वना হয়।
- ं वना २३ ا کُکُہُ वन रे अप्रति कर पत्ति आघाज्य مُرْم वन रे वित्ति अधाज्य مُرْم वन रे वित्ति अधाज्य و مُرْم على
- ৪. কেউ কেউ বলেন, কাফেরদের প্রত্যক্ষ আঘাতকে 🚓 আর প্রাণী বা অস্ত্র পতিত হওয়ার আঘাতকে হয়।
- ৫. কতিপয় আলেম বলেন, উভয় শব্দের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; বরং উভয়টি সমর্থবোধক শব্দ।

وَعُنْ اللهِ عَلَى مَنْ فَاتِكِ (رض) قَالَ قَالَ رَضُوالُ اللّٰهِ عَلَى مَنْ اَنْفَقَ نَفَعَةً فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَتَبَ لَهُ بِسَنِيع مِانْ مَرْضِعْفِ. (رَواهُ التَّرْمِذِيُ وَالنَّسَانِيُ)

৩৬৫০. অনুবাদ: হযরত খুরাইম ইবনে ফাতিক (রা.)
[সিরিয়ার কারো মতে, তিনি কৃফার অধিবাসী জনৈক
সাহাবী] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্র বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কিছু ব্যয় করবে
তার জন্য এর বিনিময়ে সাতশত গুণ ছওয়াব নির্ধারিত
করা হবে। –িতিরমিয়ী ও নাসায়়ী

৩৬৫১. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ কলেছেন, সর্বোত্তম দান আল্লাহর রাস্তায় তাঁবুর ছায়ার ব্যবস্থা করা আর্থাৎ সৈনিকের জন্য তাঁবু দান করা] এবং আল্লাহর রাস্তায় সেবাকারী গোলাম দান করা অথবা আল্লাহর রাস্তায় [সৈনিকের আরোহণের জন্য] পূর্ণ বয়কা উদ্বী দান করা। –[তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে আল্লাহর রান্তায় দ্বারা তথু সৈনিক বা মুজাহিদ উদ্দেশ্য নয়; বরং কোনো হাজীকেও একটি তাঁবু ধার দিলে বা দান করলে উত্তম দান রূপে পরিগণিত হবে। وَعُنْ اللّهِ عَلَيْهُ لَا يَلِيهُ النّارَ مَنْ بَكَى مِنْ وَلَا قَالَ قَالَ اللّهِ وَلَا اللّهِ النّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشَيةِ النّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشَيةِ اللّهِ مَنْ يَكَى عَنْ خَشَيةِ اللّهِ مَنْ فَي الصَّرَعِ لَا يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارً فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَدُخَانُ جَهَنّاءً وَرُواهُ التّرْمِذُيُ )

وَزَادَ النَّنَسَائِسَى فِي الخُرِي فِي فِي مِنْ خَرَى فِي مِنْ خَرَى مُسْلِم اَبَدًا وَفِي الخُرى لَهُ فِي جُرفِ عَبْدٍ اَبَدًا وَلَا يَمُانُ فِي جُرفِ عَبْدٍ اَبَدًا .

৩৬৫২. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুরাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর তয়ে ক্রন্দন করে সে জাহান্লামে প্রবেশ করেব না; দোহনকৃত দুধ স্তনে প্রবেশ যেরপ প্রায়া অসম্ভ ব [ঐ ব্যক্তির জাহান্লামে প্রবেশও তদ্রুপ অসম্ভব]। কোনো বান্দার শরীরে আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালু এবং জাহান্লামের ধোঁয়ার একক্র হবে না। –িতিরমিথী।

ইমাম নাসায়ী (র.) এ হাদীসে আরো বর্ণনা করেছেন যে, কোনো মুসলিমের নাকে আল্লাহর রান্তার ধুলাও জাহান্লামের ধোঁয়া প্রবেশ করবে না। নাসায়ীর অপর বর্ণনায় রয়েছে কোনো বান্দার অভ্যন্তরে.....। [আরো আছে] কোনো বান্দার অন্তরে ঈমান ও কৃপণতা একত্র হতে পারে না।

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসটির মূল অর্থ হলো– মূজাহিদের মর্যাদা আল্লাহর নিকট অত্যধিক এবং উল্লিখিত কার্জের বিনিময়ে মুজাহিদের জান্নাতে যাওয়া অবশ্যাজ্ঞাবী। তবে অন্য কোনো বারণে কোনো প্রকারের মাজা তোগ করার মন্তবনা থাকা পুথক ব্যাপার

وَعَرِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى الْبِنِ عَبَّاسِ (رضا) قَالُ قَالُ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى عَيْنَانِ لَا تَمُسُهُمَا النَّارُ عَينٌ بَكَتَمِن خَشَيةِ اللّٰهِ وعَيْنُ بَاتَتَ تَحُرُسُ فِي سَمِيلِ اللّٰهِ وَ(رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ)

৩৬৫৩. অনুবাদ: হযরত ইবনে আববাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিব বলেছেন, দৃটি চক্ষুকে [চক্ষুর অধিকারী ব্যক্তিকো জাহানামের অগ্নি স্পর্শ করবে না। একটি [এক ধরনের] চক্ষু যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে। অপর চক্ষু যা আল্লাহর রাস্তায় বিনিদ্রা অবস্তায় পাহারা দেয়। —িতরমিয়ী]

 ৩৬৫৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ — -এর জনৈক সাহাবী পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে গমনকালে মিষ্টি পানির এক ঝরনা দেখলেন ফলে তিনি মুগ্ধ হয়ে মনে মনে ভাবলেন যে, আমি যদি লোকজন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ গিরিপথে অবস্থান করতঃ ইবাদত-বন্দেগি করি, তবে কতনা উত্তম হবে! রাসূলুল্লাহ — -এর নিকট এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, ঐরূপ করো না। কেননা তোমার আল্লাহর রাস্তায় অবস্থান [জিহাদে শরিক হওয়া] বাড়িতে [নির্জনে] সত্তর বছরের নামাজ অপেক্ষা অধিক শ্রেয়। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করে দেন এবং জান্লাতে প্রবেশ করানা তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় উষ্ট্রী দোহনের বিরতির ন্যায় বস্তু সময় যুদ্ধ করে তার জন্য জান্লাত অবধারিত। -[তিরমিযী]

মেশকাত ৫ম (আরবি-বাংলা) ১২ (খ)

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ رُسُولِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللل

৩৬৫৫. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.) রাস্লুল্লাহ

হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর
রাস্তায় একদিনের প্রহরা অন্য পুণ্যকর্মের হাজার দিন
অপেক্ষা উত্তম। -[তিরমিযী]

وعُنْ الله عَلَيْ قَالَ عُي مُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رُسُولَ الله عَلَيْ قَالَ عُيرِضَ عَسَلَسَى اوَّلُ مُسَلَّفَة يَدخُلُونَ البَحُنَّةَ شَهِيْدُ وَعَفِيْفُ مُتَعَفَّفُ وَعَبْدُ احْسَنَ عِبَادَةَ الله وَنَصَحَ لِمَوَالِيْهِ. (رَوُهُ التَّهُ مِذَيُ) ৩৬৫৬. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুরাহ ক্রি বলেন, জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তিকে আমার সমূখে উপস্থিত করা হয়েছে। বি তিন ব্যক্তি যথাক্রমে] শহীদ, সংযমী চরিত্রবান, উত্তমরূপে আল্লাহর ইবাদতকারী ও মালিকের হিতাকান্দী ক্রীতদাস। –তিরমিয়ী।

وَعَنْ الْمُوبَدُ وَمَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَانُ حَبْشِتِي (رضا) الْأَوْسَلُ الْكُو بَانُ حَبُلُ الْأَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْفِيرَامِ قِبْلَ أَنَّى الْمُسْدَقَدَ اَفْضَلُ قَالَ جُهُدُ الْمُقِيلِ قِبْلَ فَأَيُّ الْهِ جَرَةِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَبَجَرَةِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَبَجَرَةِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْوكِينَ مَنْ جَاهِدَ الْمُشْوكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِه قِبْلَ فَأَيِّ الْقَتْبِلِ اَشْرُفُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشُوكِينَ مِنْ الْعَرْيِقَ دَمُلُ وَعُتِر جَوَادُهُ . (رَوَاهُ اَبُو دَاوُد)

وَفِيْ دِوَايَةِ النُّسَائِسِيَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سُسُلُ أَيُّ الْاَعْتِ الْوَافَ ضَلُ قَالَ إِنْ عَانِ لَا شِكُ فِيهِ وجهَادُ لا عُلُولَ فِينِهِ وَحَجَّةُ مَبْرُورَهُ قَيْلً فَكَاكُ الصَّلُوةِ افَضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُورِا ثُنَّهُ اتُّفَقًا فِي الْبَاقِيْ.

নাসায়ীর বর্ণনায় আছে- রাস্বল্লাহ === -কে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, সন্দেহ-সংশয়মুক্ত ঈমান, মালে গনিমতে খিয়ানতমুক্ত জিহাদ এবং কবুল হজ। সর্বোত্তম নামাজের প্রশ্রে বলেন. দীর্ঘ কুনৃত। অতঃপর অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর বর্ণনায় তাঁরা উভয়ে [আবৃ দাউদ ও নাসায়ী] ঐকমত্যে আছেন।

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

# : [रिक्षत्राण्य भितिष्य ७ णात श्रकात्राष्ट्रम] تُعْرِيْكُ الْبِحْدَ ، ﴿ الْمُسْارِينَ الْمُعْدَةِ ، ﴿ الْمُسْارِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعِ

: [হিজরতের আডিধানিক অর্থ] مُعْنَى الْهِجْرَرْ لُغُهُ

- अंत्रामां वनक्रमीन आहेनी (त्.) वलन, أَلْهِ جُراً भक्षि إله الهاء) शक्षामां वनक्रमीन आहेनी (त्.) वलन, أله جُراً বিপরীত। শব্দটি এক স্থান হতে অন্যস্থানে বের হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- ২, নিহায়া গ্রন্থকার বলেন, দ্বিতীয় অবস্থানের জন্য প্রথম অবস্থান ছেড়ে দেওয়ার নাম হিজরত।
- ৩. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- التُشَرُّكُ वा পরিত্যাণ করা।
- ৪. কেউ কেউ বলেন, এখানে এর অর্থ হচ্ছে- تَرَكُ الْوَطَنِ বা জন্মভূমি ত্যাগ করা।

## : [दिखतराजत भातिकाधिक वर्ष] مَعْنَى الْهُجُرُوْ شُرْعًا

- هُ وَالنَّرُكُ مَا نَهُمَى اللَّهُ अ वानार्य हेर्न राजात प्रामानी (त.) वानन, इंसनािय भित्रस्वत अतिजासा أَلُهُ عَرَهُ वाना राज اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّ অর্থাৎ আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করা।
- أَلْهِ خِرَهُ كِي الشُّرَعِ مُعَارَقَةُ دَارِ الْكُفُرِ إِلَىٰ دَارِ الْاسْلَامِ خَرْفَ الْفِيتَنَةَ وَطُلَبَ إِقَامَةِ الدُّدِينِ -वाज्ञामा आहेनी (त.) वालन ৩. ইমাম খান্তাবী (র.) বলেন-
- اَلْهِ جَرَهُ هِيَ الْخُرُرِجُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْكَ لِلْقِيَالِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ مُخْلِصِينَ صَابِرِينَ مُخْتَسِيتَنَ . 8 الْهِجْرَهُ مَنْ ١٤٥٥ عَرَمُ مَنْ ١٤٥٠ عَلَمُوسٌ . 8 الْهِجْرَهُ مَنْ الْمُؤْنِ الْنُرِيّ بَيْنَ الْكُفّارِ وَالْإِنْعَقِالُ إِلَى بِلاَدِ الْاَسْكِمِ مِهِ عِنْ عَلَيْهُ مِنْ 8. الْمُؤْنِ عَلَى اللّٰهِ مُخْلِصِينَ عَمْدُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُونَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَ
- ৫. কতিপয় আলেম বলেন, ইসলামে হিজরত শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেম

١. إنْسَتِعَالُ مِن دَار الْخُوفَ إلى دَار الْآمَنُ . ٢ الهجرة مِن دَارِ الْكُفِرِ إِلَى دَارِ الْإِيمَانِ.

হিজরতের প্রকারভেদ] : আল্লামা আইনী (র.) বলেন, ওলামায়ে কেরাম হিজরতকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন। যেমন-

- আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত।
- ৩. রাসৃল 🚃 -এর পানে গোত্রসমূহের হিজরত।
- আল্লাহর নিষেধ থেকে বেঁচে থাকার হিজরত। এছাড়াও আরো কয়েক প্রকারের হিজরত রয়েছে। যেমন–
- মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত।
- ৪ ইসলাম গ্রহণকারী মক্কাবাসীদের হিজরত।

ا كَلْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْكُفُو الْى دَارِ الْأَسَادُمِ. ٢ الْهِجْرَةُ مِن دَارِ الْخَوْفِ إِلَى دَارِ الْكَنْ. ٣. الْهِجْرَةُ مِنْ بَكْدِ إِلَىٰ بَكَدٍ عِثْمَةً ظُهُورُ الْ

স্বর্গান্তম আমলের প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।
এতদসম্পর্কে সর্বাপেক্ষা প্রনিধানযোগ্য মন্তব্য হলো– রাসূলুল্লাহ ক্রান্থর বা উন্মতের জন্য আছিক চিকিৎসক, রোগ, রোগী,
সময় ও অবস্থাভেদে ঔষধের ওক ত্বে হাস-বৃদ্ধি যেরূপ চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্বীকৃত সত্য, তদ্ধুপ আমলকারী রোগীর অবস্থাভেদে
আমলরূপ ঔষধের ওকত্ব ও মর্যাদার তারতম্য ঘটে। সেহেত্ সর্বোত্তম আমল নির্ণয়ে বিভিন্ন আমালের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়।
প্রকৃতপক্ষে এতে কোনো হন্দু বা বিরোধ নেই। এতদ সম্পর্কে অন্যান্য উক্তি ও মন্তব্য এর নিকটবর্তী। যেমন কারো মতে,
শারীরিক ইবাদতের ক্ষেত্রে, আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে, অপরের হক আদায়ের ক্ষেত্রে ইত্যাদিভাবে বিশ্লেষণ করা। কারো
মতে, সর্বোত্তম আমলের শ্রেণিবিন্যাস করতে এক এক আমলকে এক এক শ্রেণিতে বিভক্ত করা।

উত্তম নামাজের মধ্যে ইমামণণের মডডেদ: নামাজের কোন অংশটি উত্তম? এ সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, অধিক পরিমাণে সিজাদা করা। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– বান্দা সিজাদার মাধ্যমে যত বেশি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে অন্য কোনো ইবাদতের মাধ্যমে তা করতে পারে না। কিন্তু ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, নামাজের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাই উত্তম। আলোচ্য হাদীসই তাঁর দলিল।

এর অর্থ : এ বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য নিজে শহীদ হওয়। এবং সওয়ারিকে নিঃশেষ করে দেওয়। । অর্থ ওার্টা, পরিপূর্বভাবে জিহাদ করা। আর সওয়ারি বাতীত জিহাদে অংশগ্রহণ করলে তাও উত্তম আমল হিসেবে পরিগণিত হবে, যদিও এতে সওয়ারি হত্যা হয় না, মোটকথা যে কোনোভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করাই উত্তম কাজ। আর এটাও নয় যে, তথু উল্লিখিত কাজগুলোই উত্তম; বরং এগুলো উত্তম কাজের অন্তর্ভুক্ত।

এর অর্প - مُعَلِّدً - এর অর্প - مُعَلِّدً শদ্যি مُعِلَدًا الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ লোক। جُهُدُ الْمُعْلَى - এর অর্থ - দুঃখকষ্ট করে অর্থাৎ কর্মমুখর হয়ে যে ব্যক্তি সব মাল-আসবাব সংগ্রহ করে তাকে جُهُدُ الْمُعْلِيِّ কলে। এ মাল হতে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা সবচেয়ে উত্তম আমল। মাল-আসবাব সংগ্রহ করে তাকে جُهُدُ الْمُعْلِيِّ কলে। এ মাল হতে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা সবচেয়ে উত্তম আমল। يَعْدُولُ عُلُولُ عَلَى مَالِ الْفُوْيَعَامِيْ يَعْدُولُ عَلَى مَالِ الْفُوْيَعَامِيْ يَعْدُولُ عَلَى مَالِ الْفُوْيَعَامِيْكَ وَالْمُعَالِّيْكَامِةً عَلُولُ فِي مَالِ الْفُوْيَعَامِيْكَ وَالْمُعَالِيْكَامُولُ عَلَى مَالِ الْفُوْيَعَامِيْكَ وَالْمُعَالِّيْكَام

चिक्क **মাবরুরের সংজ্ঞা] : হজ্জে মাবরুর-এর** সংজ্ঞা সম্পর্কে ইমাযগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরুল-

- ১. ইবনু খুলুবীয়া (র.) বলেন, হজ্জে মাবরূর অর্থ- কবুল হজ।
- ২. কেউ কেউ বলেন, হচ্চ্চে মাবরূর ঐ হজকে বলা হয় যার সাথে কোনো গুনাহের সংমিশ্রণ হয়নি। ইমাম নববী (র.) এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।
- ৩. আল্লামা ইবনুল আরাবী (র.) বলেন, যে হজের পর কোনো গুনাহের কাজ করা হয় না সেই হজকেই হজ্জে মাবরূর বলে।
- আল্লামা কুরতুরী (র.) বলেছেন, হজ্জে মাবরর হলো ঐ হজ যার সকল আহকাম যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে, যেভাবে পালন করার জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- ৫. কেউ কেউ বলেন, হজকারীর ধর্মীয় অবস্থা যদি হজ করার পূর্ব অবস্থার তুলনায় উত্তম হয় তবে সে হজকে মাৰুর হন্ধ লা হয়।
- ৬. ইমাম আহমদ ও হাকিম (র.) হযরত জাবির (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, একবার নবী করীম কে হচ্ছে মাবরর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "কুধার্তকে খানা থাওরানো এবং সালামের প্রচলন করা।" এটা দ্বারা প্রমাণিত হয়— যে হচ্ছে এ দুটি কার্য পাওয়া যাবে তাই হচ্ছে মাবরর ।
- প্রাক্তামা তীবী (র.) বলেন, মাবরূর হজ হচ্ছে হজের যাবতীয় রোকন ও ওয়াজ্ববসহ খালিস নিয়তে আদায় করা এবং নিষিদ্ধ
  কার্যাবলি পরিহার করা ।
- ৮. হবরত হাসান বসরী (র.) বলেন, যে হজের পর দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা ও পরকালের প্রতি আগ্রহশীলতা প্রকাশ পায়, সে হজকেই হজে মাবরুর বলে।

তথ৫৮. অনুবাদ: হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুরাহ হ্রের বলেছেন, শহীদের জন্য আল্লাহর নিকট ছয়টি পুরন্ধার সংরক্ষিত রয়েছে- ১. তার প্রথম রক্তের ফোঁটা মাটি স্পর্শ করা মাত্রই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং তাকে জান্নাতের আবাসস্থল দেখানো হয়। ২. তাকে কবরের আজাব হতে নিরাপত্তা দান করা হয়। ৩. মহাজীতি হতে নিঃশঙ্ক চিত্ত হয়। ৪. [কিয়ামত দিবসে] তার মাথায় ইয়াকৃতের মুক্ট সম্মানজনকভাবে পরানো হবে, যার একটি ইয়াকৃত দুনিয়া ও তার সমুদয় সম্পদ হতে উত্তম। ৫. সুন্দর ভাগর চক্ষুবিশিষ্ট বাহাত্তরজন হরকে তার সঙ্গিনী ব্ধেপে দেওয়া হবে। ৬. তার নিকটাত্মীয়ের মধ্যে ৭০ জন সম্পর্কে পুলারিশ কবৃল করা হবে। –[তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ]

## সংশ্ৰিষ্ট আন্দোচনা

: শহীদের পরিচিতি ও তার প্রকারভেদ] تَعْرِيْفُ الشُّهيْد وَاقَسْامُهُ [

শহীদের শান্ধিক অর্থ : শব্দটি শ্রুলি থেকে নির্গত। এর শান্দিক অর্থ নিম্নরপ-

- श्री अप्रमात (थरक वावशत राल वर्ध रात- नाक्की, नाक्कामानकाती।
- ७. اسمُ مَفْعُولًا بالْجَنَّة এর অর্থে ব্যবহার হলে অর্থ হবে مَشْهُورً بالْجَنَّة अ अर्थ व्यवहात इल अर्थ हात- اسمُ مَفْعُولًا بالْجَنَّة अर्थ व्यवहात हाल अर्थ हात-
- 8. ইমাম বা নেতা।

## শহীদের পারিভাষিক অর্থ :

১. কুদ্রী গ্রন্থকার আল্লামা আবৃল হাসান (র.) বলেন-

لشُّهِبُدُ مَنْ فَعَلْمُ المَشْرِكُونَ أَوْ وَجِدَ فِي الْمَعْرِكَةِ وَبِهِ أَثَرُ الْجَرَاحَةِ أَوْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ظُلْمًا.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে সুশরিকদের আঘাতে অথবা অন্যায়ভাবে মুসলমানদের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন সেই শহীদ। ২ আল্লামা ইবনে দাকীক (র.) বলেন– مَنْ أَرْضِهِ - আল্লামা ইবনে দাকীক (র.) বলেন– أَنْسَارُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَنِي أَرْضِهِ - আল্লামা ইবনে দাকীক (র.) বলেন– النَّسَهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَنْ أَرْضِهِ - अवाता विकास के कावराज्य : শরিষতের দৃষ্টিতে শহীদ দু-প্রকার। যথা–

- ১. প্রকৃত শহীদ: যাঁরা আল্লাহর দীনের প্রচার-প্রসার ও ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে যুদ্ধের ময়দানে শত্রু কর্তৃক নিহত হয়।
- ২. হুকমী শহীদ: যাঁরা আল্লাহর রান্তায় প্রতিষ্ঠিত থেকে মহামারীতে, কলেরায়, আগুনে পুড়ে কিংবা পানিতে ডুবে মারা যায়। دَا مُنَافِّا النَّهُ عَلَيْكُ مَوْمِيْكُ مَوْمِيْكَ مَوْمِيْكُ مَوْمِيْكُولُهُ مَوْمِيْكُ مَوْمِيْكُ مَوْمِيْكُ مَوْمِيْكُ مَوْمِيْكُ مَوْمِيْكُ مَوْمِيْكُ مَوْمِيْكُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ ال
- কাষী বায়য়াবী (র.) বলেছেন, عَنْهُودٌ শব্দিট ক্রিন্দুর্গন মাসদার হতে নিম্পন্ন হয়ে এইন নুন্দুর্শন অর্থার ব্রবহৃত হয়েছে। অর্থ- যার নিকট ফেরেশতারা পুরস্কার ও মর্যাদার সংবাদ বহন করে আনে।
- ২. অথবা, مُنْ عَنْ اللهِ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ- যে ব্যক্তি মৃত্যুর পরক্ষণেই প্রভুর সান্নিগে উপস্থিত হয়েছে।
- ৩. আর শব্দটি যদি ্রিক্রি মাসদার হতে নিম্পন্ন হয়, তবে অর্থ হবে– যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁর রাস্তায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে ঈমানের সত্যতায় সাক্ষ্য প্রদান করে।

- 8. আল্পামা সুযুতী (র.) বলেছেন, শহীদকে শহীদ নামকরণের কারণ হলো, সে জীবিত, তার আত্মা আল্পাহর নিকট উপস্থিত।
- ৫. কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এবং ফেরেশতাগণ শহীদের জান্নাত লাভের সাক্ষ্য দেয়, এজন্য শহীদ বলা হয়।
- ৬. কেউ কেউ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পরকালে যা কিছু দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন তার আত্মা বের হওয়া
  লগ্নে সে তা অবলোকন করে থাকে, তাই তাকে শহীদ বলা হয়। এ ক্ষেত্রে শহীদ অর্থ

  অবলোকনকারী।

وَعَرْدُاتِ اَبِئ هُرْيَرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ اللّهِ فَعَالَ اللّه بِغَيْرِ الْهَرِ مِنْ إِلَيْ مَنْ إِلَيْهُ اللّه بِغَيْرِ الْهَرِ مِنْ جِهَادٍ لَقِينَهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُ وَاللّهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُ مَا جَدًا وَلَا اللّهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُ وَالرّفُ وَلَيْنُ مَا جَدًا وَاللّهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُ وَلَيْنُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُهُ وَلَيْنُ وَلَيْنُ وَلَوْلُوا لَا لَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَيْنُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَيْنُهُ وَلَا لَكُوا لَا لَهُ مِنْ وَلَا لَكُونُ وَلَيْنُ وَلَا لَكُوا لَا لَهُ مِنْ وَلَا لَكُولُوا لَا لَهُ مِنْ وَلَا لَكُولُونُ وَلَيْنُ وَلِيلُوا لَا لَهُ مِنْ فِي اللّهُ اللّهُ وَلَيْنُ وَلَا لَيْ لَا لَهُ وَلَيْنُ وَلَيْنُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ إِلَيْنَا مِنْ إِلَيْنَا لَا لَكُونُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَكُونُ وَلِيلًا لِللّهُ مِنْ إِلَيْنِهُ فِي إِلَيْنَا مِنْ إِلَيْنَا مِنْ إِلَيْنَا لِللّهُ لَلْمُ لَا لِللّهُ لِللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِنْ لَا لِلْمُ لِلْمُ لَا لِلْمُ لِلْمِنْ لِللّهُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِلًا لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمِلُولِلْمُ لِلْمُلْمِلُولِلْمُ لِلْم

৩৬৫৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

ব্যক্তি জিহাদের কোনো চিহ্-পরিচিতি বাতীত মারা যাবে সে কিয়ামত দিবসে কোনো ক্রটি নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা। : আলোচ্য হাদীসটি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, যার উপর জিহাদ ফরজ হয়ে গির্মেছিল অর্থচ সে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধে অংশ নেয়নি। আল্লামা কায়ী ইয়ায (র.) বলেন, 'জিহাদের চিহ্ন' কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। তা দ্বারা যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত সাত স্থানকে বুঝানো হয়েছে। অথবা, যুদ্ধ করতে গিয়ে শরীরে যে ধুলাবালি লেগেছে তাও জিহাদের চিন্থের অন্তর্ভুক্ত। অথবা, জিহাদের জন্য নিজের ধনসম্পদ বায় করা, যুদ্ধে যাবতীয় সামগ্রী সরবরাহ করা, সৈনিকদের অন্তর্শক্ত করে দেওয়াও তার অন্তর্ভুক্ত। অতএব, যার উপর জিহাদ করা ফরজ হওয়া সত্ত্বেও এর কোনোটিই সে বাস্তবায়িত করেনি কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্যুল আলামীনের সামনে অপূর্ণাঙ্গ শরীর নিয়ে উপস্থিত হবে। এটাই হবে তার অপ্যানজনক ও গ্লানিময় পরিণতি। মূলত হাদীস্টির দ্বারা জিহাদের গুরুত্ব ও তার মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَعَنْ اللهِ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

৩৬৬০. অনুবাদ: উক্ত হাদীসও হযরত আবৃ হুরায়রা
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ
কলেছেন- পিঁপড়ার দংশনে তোমরা যেরূপ বেদনা বোধ
কর, শহীদ অদ্রূপ পরিমাণ নিহত হবার কষ্ট বোধ করে।

-[তিরমিযী, নাসায়ী ও দারিমী] তিরমিযী অবশ্য এটাকে
কলেউল্লেখ করেছেন।

وَعَرْتُ النّبِي اَمَامَةُ (رض) عَنِ النّبِيّ اَمَامَةُ (رض) عَنِ النّبِيّ اَمَامَةُ اللّهِ مِنْ قَطْرَتَبِنْ وَالنّدِ مِنْ قَطْرَتَبِنْ وَالنّدِ مِنْ فَشَبَةِ اللّهِ وَالنّدِ وَقَطْرَتُهُ دَم يُهَرَاقُ فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَالنّرُ فِيْ الْاَثْمَانِ فَالنّرُ فِيْ سَبِيْلِ اللّهِ وَالنّرُ فِيْ فَرِيْطَةٍ مِنْ فَرَائِسِ اللّهِ تَعَالَى. (رواهُ فَرِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبُ. اللّهِ مَالنّد وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ فَرَائِسِ اللّهِ مَالِي فَرَائِسِ اللّهِ مَا لَكُهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

৩৬৬১. অনুবাদ: হযরত আবৃ উমামা (রা.) রাসুলুল্লাহ

হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, দৃটি ফোঁটা

এবং দৃটি দাগ অপেক্ষা আল্লাহর নিকট কিছুই প্রিয় নয়।
ফোঁটা দুটির একটি আল্লাহর তয়ে ক্রন্দনের অশ্রুর
ফোঁটা, অপরটি আল্লাহর রাস্তায় পতিত রক্তের ফোঁটা।
দাগ দুটির একটি আল্লাহর রাস্তায় [জিহাদের] দাগ,
অপরটি ফরজ ইবাদত আদায়ের দাগ। –[তিরমিয়ী]
তার মন্তব্য হাদীসটি

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: আল্লাহর ফরজ আদায় করার চিহ্ন, যেমন– ঠাণ্ডা পানিতে অজু করায় হাত-পা ফেটে যাওয়া, অজুর অবশিষ্ট কিছু পানি হাতে-পায়ে লেগে থাকা ও রোজাদারের মুখের গন্ধ এবং হাতের তালু, পায়ের গিরাসমূহে ও কপালে রুকু-সিজদার দাগ পড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

وَعَرَفِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْدِد (رضه) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ لَا تَركَبِ الْبَحْرَ الْبَحْرَ اللّهِ عَلَيْهِ لَا تَركَبِ الْبَحْرَ اللّهِ عَلَيْهِ لَا تَركَبِ الْبَحْرَ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهِ فَاذِيبًا فِي سَبِيْلِ اللّهِ فَإِنَّ الْوَقْ مَا وَمَا اللّهُ اللّهِ فَإِنَّ اللّهُ اللّهِ فَإِنْ دَاوِدَ) بَحْرَ نَازًا وَتَحْتَ النّارِ

৩৬৬২. অনুবাদ: হযরত আবুক্সাহ ইবনে আমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুক্সাহ ক্রা বলেছেন,
হজ অথবা ওমরা অথবা আক্সাহর রাস্তায় জিহাদের
উদ্দেশ্য ব্যতীত সমুদ্র যাত্রা করো না। কেননা সমুদ্রের
তলদেশে অগ্নির স্তর রয়েছে এবং অগ্নি স্তরের নিচে
সমুদ্র অবস্থিত। –িআবৃ দাউদ]

## সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: অনেকের মতে এখানে হাদীসের রূপক অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সামুদ্রিক সফর হলো ভীতপ্রদ ও কষ্টদায়ক। স্তরাং ধর্মীয় বা অন্য কোনো ব্যাপারে নেহায়েত প্রয়োজন ব্যতীত সেই পথে গমন করা উচিত নয়। কিছু সংখ্যক আলেম মনে করেন হাদীসটি যথার্থ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও আমরা অদ্যাবিধ সাগরের তলদেশে আগুনের সন্ধান পাইনি। মহাবিশ্বের এমন বহু রহস্য আজও বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। বিজ্ঞানীদের মতে "সব কিছুই সম্ভাবনাময়", তবে আবিষ্কার ও বান্তব প্রমাণ ছাড়া তারা কিছুই গ্রহণ করতে রাজি নয়। অথচ আমরা দেখছি পূর্বে যা অসম্ভব ও অবান্তব বলে প্রতীয়মান হতো আজ তাদের প্রচেষ্টায় বান্তবায়িত হচ্ছে। কাজেই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে সাদেকুল-মাসদূক রাস্লে পাকের সহীহ হাদীসকে উড়িয়ে দেওয়া কোনো মুসলমানের পক্ষে মোটেই উচিত নয়; বরং বিশ্বাস রাখতে হবে আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতার দক্ষন আমরা আজ তা উপলব্ধি করতে পারছি না।

এবার আমাদের মনীষীদের অভিমত দেখুন। হযরত আলী (রা.) ও ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, "সমূদ্রের নিচে জাহানুমা। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেছেন, পৃথিবীর সাতটি মহাসাগর, সম্ভবত এগুলোই জাহানুমা। আজ যদিও আমরা এতে পানি দেখছি, হতে পারে কিয়ামতের দিন এগুলোকে আগুনে রূপান্তরিত করা হবে। আর ইসলামের তথা মুসলমানদের আকিলা হলো– أَرُبُتُهُ وَالنَّالُ حَقَّ مُعْمَا مَخْلُمُ وَمَنْ جُمُوْدَكَانِ الْأَنْ প্রত্তি সাই ও বর্তমানে বিদ্যমান রেছে।

وَعَرْ ٢٠٦٣ أُمِّ حَرَامٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ قَالَ الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِيْ بِمُصِيبُهُ الْقَنْ لُهُ أَجْرُشَ هِيدٍ وَالْغُرِيْ وَلَهُ اَجْرُ شَهِيْدَيْنِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৩৬৬৩. অনুবাদ: হ্যরত উদ্মে হারাম (রা.) রাসূলুল্লাহ
হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, সমুদ্র্যানে
আরোহণে মস্তক ঘূর্ণায়নের ফলে বমি হিত্যাদি। হলে
একজন শহীদের পুণ্যের ন্যায় পুণ্যের অধিকারী হওয়া
যায়, আর সমুদ্রে ছুবে মারা গেলে দুজন শহীদের
সমপরিমাণ পুণ্য লাভ হয়। —(আবৃ দাউদ)

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা! : আল্লামা মোযাহার (র.) হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন, যদি কেউ সমুদ্রপথে যাত্রা করে, আর তার এ সফরের উদ্দেশ্য যদি জিহাদের জন্য হয় অথবা হজ পালনের জন্য অথবা বিদ্যার্জনের জন্য এমতাবস্থায় সমুদ্রের চেউতে দোলা খাওয়ায় বমি করে, তবে সে একজন শহীদের ছওয়াবের অধিকারী হবে। আর যদি সমুদ্রের পানিতে ডুবে মারা যায়, তবে দুজন শহীদের ছণ্ডয়াব সে প্রাপ্ত হবে। একটি জিহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য, অপরটি পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করার জন্য। কেননা পানিতে ডুবে মারা যাওয়া শহীদ সমপর্যায়ভূক। উল্লেখ্য, তারা ছণ্ডয়াবপ্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতেই শহীদের সমতুল্য; কিন্তু মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে নয়।

শন্ধতি పতে উৎপত্তি। অর্থ- ঝুঁকে পড়া, নড়াচাড়া করা, কাত হওয়া। অর্থাৎ সামূদ্রিক সফরে ঝড়-তৃফানে কিংবা টেউ-তরঙ্গের দরুন মাথায় চন্ধর আসা ও বমি করা।

হাদীসে বর্ণিত মর্যাদা হজ, ওমরা অথবা জিহাদ প্রভৃতি দীনি উদ্দেশ্যে সফরকারীর বেলায় প্রযোজ্য।

রাবী পরিচিতি: উমে হারাম বিনতে মিলহান। তিনি উপনাম বা কুনিয়াতেই প্রসিদ্ধ। প্রকৃত নাম কী, তা জানা যায়নি। হযরত আনাস (রা.)-এর মা উম্মে সুলাইমের ভগ্নি এবং হযরত উবাদা ইবনে সামিতের প্রী। মদিনার প্রসিদ্ধ বনী নাজ্জার গোত্রীয় মহিলা। হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে স্বামীর সাথে কনস্টান্টিনোপলের নৌ-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে সে যুদ্ধেই ইন্তেকাল করেন। (عَارُهُمُ ) সাইপ্রাসে তাঁর কবর রয়েছে।

وَعَرْ بِنِيْ مَالِيكِ الْاَشْعَرِيُّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَمَاتَ اَوْ قَتَلَ اَوْ وقَصَهُ فَرَسُهُ اَوْ بَعِيْرُهُ اَوْ لَدَغَتُهُ هَامَّةً اَوْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ بِأَيِّ حَتَيْفِ شَاءَ اللَّهُ فَانَّهُ شَهِدْدُ وَانَّ لَهُ الْجَنَّةُ . (رَوَاهُ اَلْهُ دَاوُدَ)

وَعَرْ اللّٰهِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ و (رض) أَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَفْلَةٌ كَغُزُوةٍ . (رَواهُ أَبِوُ دَاوُدَ)

৩৬৬৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ ==== বলেছেন, মূজাহিদের গৃহে প্রত্যাবর্তন তার জিহাদে গমনের ন্যায়। नআবৃ দাউদ

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা : কোনো মূজাহিদ জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ায় যেই পরিমাণ ছওয়াব পাবে পরিবার-পরিজনের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেও অনুরূপ ছওয়াব পাবে। কেননা প্রত্যাবর্তন প্রথম গমনেরই অনুবৃত্তি। মোটকথা, মুজাহিদের গমন ও প্রত্যাবর্তন উভয়টির ছওয়াব সমান।

কিছু সংখ্যক বলেন, বাড়িঘরে ফিরে এসে বিশ্রামের মাধ্যমে যদি পুনরায় জিহাদের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে হয়, তবে তাতে ছওয়াব নিহিত রয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন, এ প্রত্যাবর্তন রণকৌশলের একটি দিক, যেমন– দুশমন দূর্ভেদ্য দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে আছে। আর এ সময় নিজে পশ্চাদপসারণের মধ্যে শক্রকে দূর্গের বাইরে আনার একটা কৌশল বটে, এটাও একপ্রকার প্রত্যাবর্তন। তবে প্রথম অর্থই এখানে প্রযোজ। وَعَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

৩৬৬৬. অনুবাদ: উক্ত হাদীসও হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিবলেছেন- সৈনিকের জন্য এক নেকি এবং তাকে সমরোপকরণ দানকারীর জন্য জন্য দু-নেকি; দানের নেকি ও যুদ্ধের নেকি। —[আবৃ দাউদ]

## সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

و صَـَـَةُ अप्ता : এ শব্দি : এ শব্দি بَعَـٰلِكُ অথবা بَعَـُلِكُ -এর কর্তৃকারক। বহুবচনে وجيم) بَعَـٰلِكُ -এর উপর ত্তিয়ভাবে و الجيم পড়া যায়। অর্থ – যুদ্ধের জন্য অর্থ বা উপকরণ সরবরাহ করা। অপর এক অর্থ বিনিময় ও পারিশ্রমিক। الْخَــَالْاَتُــَالْاَتُــَا الْخَــَالْاَتُــَالْاَتِـَـَّةِ : [ইমামদের মতডেদ] : কোনো মুজাহিদকে সমরোপকরণ সরবরাহ করার দূটি দিক আছে, একটি প্রশংসনীয় এবং অপরটি নিন্দনীয়।

ক. যদি কোনো মুজাহিদকে বিনা শর্তে কোনো প্রকার সাহায্য করা হয়, যথা জিহাদের অংশগ্রহণ করার জন্য ঘোড়া, তলোয়ার বা বর্ম ইত্যাদি দিয়ে মুজাহিদকে সাহায্য করল এবং বিনিময়ে কোনো কিছুর আশা করল না। এটা একটি উত্তম কাজ। ফলে এটা প্রশংসনীয়। এতে সাহায্যকারী দুটি ছওয়াব পাবে। একটি দানের, অপরটি জিহাদের। আলোচ্য হাদীসের শব্দটি এএঁ) এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটাই ইমাম আবু হাদীফা (র)-এর অভিমত।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বিনিময় বা পারিশ্রমিক হিসেবে গান্তীকে মাল দেওয়া জায়েন্ত নেই। এখানে পারিশ্রমিক অর্থ– জিহাদ করার বিনিময়ে মাল দেওয়া। বস্তুত এটা কারো নিকট জায়েন্ত নেই। তবে মুজাহিদকে যে সমস্ত অর্থ রাষ্ট্র হতে প্রদান করা হয় তা পারিশ্রমিক নয়; বরং তা অজিফা বা ভাতা, এটা জায়েন্ত।

খ কোনো ব্যক্তি স্বয়ং জিহাদে অংশগ্রহণ না করে ভাড়া করা লোককে যুদ্ধের যাবতীয় উপকরণাদি প্রদান করে, যদি শর্ত আরোপ করা হয় যে গনিমতের প্রাপ্ত মালের একটি হিস্যা তাকে প্রদান করবে। এটা নিন্দনীয় ও নাজায়েজ। এটা সকলের কাছে নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। কেননা জিহাদ একটি ইবাদত। ভাড়াটিয়া লোক দ্বারা ইবাদত করা জায়েজ নেই।

كُوعُونِ (رض) سَمِعُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ (رض) سَمِعُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَ عَلَيْهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُمُ الْاَمْصَارُ وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً بُقَطعُ عَلَيْكُمُ فَيِهُ البُعُوثُ فَيَبَكُرهُ الرَّجُلُ البَّعِثَ فَيَتَحَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْبَعِثَ فَيَائِلُ يَعَرِّضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْفَبَائِلُ يَعَرِّضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْفَبَائِلُ يَعَرِّضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْفَيْسِهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْفَيْسِهُ بَعَثَ كَذَا إِلَّا وَذَٰلِكَ الْآجِيْسُ إِلَى الْمَعِيْرُ اللَّي الْجَيْسُ إِلَى الْمَعِيْرُ اللَّي الْجَيْسُ إِلَى الْمَعِيْرِ اللَّي الْمَعْبِيرُ اللَّي الْمَعْبُرُ اللَّهِ مَا مُنَا اللَّهُ وَذَٰلِكَ الْآجِيْسُ اللَّي الْمَعْبُرُ الْمُعْبُرُ اللَّي الْمُعْبُرُ اللَّهُ وَذَٰلِكَ الْمُعْبِيرُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمُعْبِيرُ اللَّهُ الْمُعْبِيرُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمُعْبِيرُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْبُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُعْبُرُ اللَّهُ الْمُعْتُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُعْبُرُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ الْمُعْرِيْ الْمُنْ الْمُعْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقِلُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِدُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِيْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِمُ

তঙ্ছ৭. অনুবাদ: হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)
বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ — -কে বলতে গুনেছি
যে, সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন তোমাদের হাতে বহু
জনপদ বিজিত হবে এবং বহু সৈন্য-সামন্তের সমাবেশ
ঘটবে এবং তোমাদের সাহায্যার্থে সেনাবাহিনী প্রেরণের
জন্য প্রস্তুত করা হবে। তোমাদের মাঝে জনৈক ব্যক্তি
[বিনা পারিশ্রমিকে] এরূপ সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে
যুদ্ধে অংশগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করত দলত্যাগ করে
চলে যাবে। অতঃপর সে বিভিন্ন গোত্রের নিকট নিজেকে
অর্থের বিনিময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার জন্য পেশ করবে।
রাসূলুল্লাহ — বলেন, জেনে রাখ — অর্থের বিনিময়ে
এরূপ জিহাদেকারী তার শরীরের শেষ বিনুমাত্র অবশিষ্ট
থাকা পর্যন্ত ভাড়াটিয়া মজুর মাত্র [মুজাহিদ নয়, জিহাদের
কোনো ছওয়াব বা পরকার তার ভাগ্যে মিলবে না।।

-[আবূ দাউদ]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা। ইসলাম যখন দুনিয়ার চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে যাবে আর মুসলিম জাহানের ইমাম বা খলিফা তার হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে থাকবে, তখন কোনো কোনো ব্যক্তি পারিশ্রমিক ব্যতীত এ কাজে যেতে আগ্রহী হবে না। এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে শ্রমিক বলা হয়েছে। পূর্বেই বলেছি, জিহাদ একটি ইবাদত, তাই এর পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ নেই।

৩৬৬৮. অনুবাদ : হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাই 
 যুদ্ধে সিম্ববত তাব্কের যুদ্ধ, ৯ম হিজরির শেষ ভাগে সংঘটিভী গমনের সাধারণ আহ্বান জানালেন, ঐ সময়ে আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি, প্রিরাসে] আমার দেখাশোনা করার মতো একজন খাদেম ছিল না। আমি এতদুদ্দেশ্যে অর্থের বিনিময়ে একজন খাদেম সংগ্রহ করলাম। তার পারিশ্রমিক তিন দিনার স্বর্ণ মুলা নির্ধারণ করলাম। অতঃপর যখন গনিমতের মাল আসল তখন আমি তার একাংশ প্রদানের ইচ্ছা করলাম ক্রিয় স্বদ্দেশ উপস্থিত হয়ে সবকিছু বিবৃত করলাম। তদুত্তরে তিনি বললেন, এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে ঐ ব্যক্তিকে আমি দুনিয়া-আখেরাতে নির্দিষ্ট [তিনটি] দিনার ব্যতীত আর কিছু অধিকারী বলে মনে করি না। —আবৃ দাউদা

## সংশ্ৰিষ্ট আন্সোচনা

ब्रिक्त মজদুর গ্রহণের বিধান ও ইমামগণের মতডেদ] : যুদ্ধে কিংবা তার আগে বা পরে মুজাহিদদের কাম-কাজ বা জতু-জানোয়ারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো মজদুরকে কাজে লাগানো হলে- সে মজদুর গনিমতের মাল পাবে কিনা? এ সম্পর্কে ইমামগণের মতডেদ আছে, যা নিম্নরপ-

ইমাম আওযায়ী, ইসহাক ও শাফেয়ী (র.)-এর এক মতে সে গনিমতের মাল পাবে না। অবশ্য সে কাজের বিনিময়ে মজদুরিই পাবে। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন, সেও গনিমতের অংশ পাবে, চাই যুদ্ধ হোক বা না হোক। যদি সে অভিযানে সেনাদলের সঙ্গে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন, গনিমত বা পারিশ্রমিক যেটাই ইচ্ছা, তা গ্রহণ করতে পারে।

হানাফীগণ বলেন, যখন সে কাজে নিযুক্ত হয় তখন তার মজদুরি যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার উপর শর্ত করা হয়নি, কাজেই সে
মজদুরি ও গনিমত উভয়টি পাবে। কেননা তার একটি অপরটিকে বাধা দেয় না। ফলে এ উভয়টি একই স্থানে একই ব্যক্তির
সাথে জড়িত হতে পারে। আলোচ্য হাদীস অনুরূপ নয়। কেননা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মজদুরির বিনিময়ে জিহাদে এসেছে, তাই সে
গনিমতের অংশ পাবে না।

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى مُرَيْرة (رض) أَنَّ رَجُلاً فَالْيَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى رَجُلاً يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سُرِيدُ الْجِهَادَ عَرْضًا مِنْ عَرْضًا مِنْ عَرْضًا لِمِنْ اللّهُ فِي عَرْضًا مِنْ عَرْضًا لِمَنْ اللّهُ فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

৩৬৬৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি যদি তথু মালের [গনিমতের] লোভে জিহাদে অংশগ্রহণ করে তবে তার কি মিলবে? তদুত্তরে তিনি বললেন, তার কোনো ছওয়াব মিলবে না।

-(আবু দাউদ)

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তো এরূপ ছিল যে, যারা দুনিয়া [গনিমত] কামনা করছিল এবং কেউ কেউ তোমাদের মধ্যে এরূপ ছিল, যারা [৩ধু] পরকালকামী ছিল।" –[সূরা আলে ইমরান : ১৫২]

وَعَرْ اللّهِ عَلَيْ الْغَنْرُ عُنْرُوانِ فَاصَّا مَنِ الْمَتْعَلَى اللّهِ عَلَيْ الْغَنْرُ عُنْرُوانِ فَاصَّا مَنِ الْمُتَعَلَى وَجْمَ اللّهِ وَاطَاعَ الْإِصَامَ وَانَسْفَقَ الْكَرِيْمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ وَاجْتَنَبَ النَّفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَ لَأَجْرُ كُلُهُ وَاصَّا مَنْ عَزَا فَحُرًّا وَرِياءً وَنَبْهَ لَأَجْرُ كُلُهُ وَاصَّى الْإِمَامَ وَافْسَدَ فِي الْاَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَابُوْ

৩৬৭০. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ক্রি বলেছেন,
জিহাদকারীর জিহাদ দু-ধরনের হয়। একপ্রকারের জি
হাদ ঐ ব্যক্তির যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় জি
হাদ করে, সেনাপতির অনুগত হয়ে চলে, উত্তম মাল
অথবা, মালে গনিমত আত্মসাৎ করা পরিহার করে। বায়
করে, সঙ্গীদের সাথে সদাচরণ করে, ঝগড়া-ফ্যাসাদ
হতে বেঁচে থাকে, তবে ঐ ব্যক্তির নিদ্রা-জাগরণ
[সর্বক্ষণ] সবই ছওয়াবে পরিগণিত হবে। পক্ষান্তরে যে
ব্যক্তি গর্বোদ্ধতভাবে সুনাম-সুখ্যাতির জন্য যুদ্ধ করে
সেনাপতির নির্দেশ অমান্য করে এবং জমিনে বিশৃঙ্খলা
ঘটায় সে সামান্যতম পুণ্য নিয়েও ফিরবে না।

-[মালেক, আবৃ দাউদ, নাসায়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

: ভিহাদের পরিচিতি] تَعْرِيْفُ الْجِهَادِ

এর ওজনে বাবে - فِعَالُ (জিহাদের আভিধানিক অর্থ) جَهِدُ শৃকাট جَهِدُ মূলধাত্তু হতে নির্গত, এটি مُعَنَى الْمِهَاد -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

ু বা কঠোর সাধনা করা

 বা কট্ট বহন করা। 

- া প্রচেষ্টা ব্যয় করা।
- ত। اَلسَّعْمَى . ত বা চেষ্টা করা। ৫. بَدْلُ الْفُوَّةِ . বা শক্তি ব্যয় করা।
- ৰ. أَلْارْضُ الْصَّلْبَةُ ٩.

े ألكفاء वा प्रश्चाम कता الكفاء رَجَاهُدُواْ فِي اللَّهُ حَقَّ جِهَادِهِ - वा आल्लारत ताखाय युक्त कता । এ অर्थ कृत्रज्ञान माजीरन এरमएह أَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ . ه

[िकशामत शातिष्ठांसिक खर्य] . مُعْنَى الْجَهَاد شُرُعًا

الجُهَادُ هُوَ الدُّعَاءُ إِلَى الدِّيْنِ الْحَقِّ وَالْقِتَالِ مَنْ لَمْ يَقْبَلْهُ -अत अञ्चलात रालन شَرُّحُ الرِّفَابَةِ ٥ অর্থাৎ 🕌 হচ্ছে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করা আর আহ্বান অর্থাহ্যকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

مُو بِنَذُلُ السِّجْهُودُ فِي قِتَالِ الْكُفَارِ -अत्र श्रकात वरलन - فَنَحُ الْبَارِيُ . ९ مُو بِنَدُلُ الْكِفَّارِ لِنَصَرَوَ الْإِسْلَامِ -अत श्रकात वरलन - دُرُّ السُّفَارِ . ९

هُوَ قِتَالُ مَنْ لَبُسَ لَهُمْ ذِمَّةٌ مَنَ ٱلْكُفَّارَ - अिंशात वना र्रांसरह أَلُوسَيُطُ . 8

- अश्राद्य अनामात्मत मात्य मर्जित्ताध तताहरू । त्यमन حُكُم الجهاد अश्राद्य अनामात्मत मात्य मर्जित्ताध तताहरू । त्यमन

5. জমহুর ওলামার মতে, সময় ও অবস্থার আলোকে জিহাদের হুকুম বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন- কাফের শক্র যদি আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে মুসলিম দেশে প্রবেশ করে এবং মুসলিম উন্মাহর সংহতি হুমকির সম্মুখীন হয়, তখন প্রতিটি মুসলিম অধিবাসীর উপর জিহাদ ফরজে আইন। কুরআনে কারীমে এসেছে-

١. آيايُّهُمَا الَّذِيْنُ امنُواْ قَاتِلُوا الَّذِينَ بَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ .

٧. فَاقْتَلُوا ٱلْمُشْوِكِيْنَ خَيْنَكَ وَجَذَتْتُوهُمَّ مَا اللهِ عَامْوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ.
 الْفُرُوا خِنَاقًا وَثِقَالًا وَجَاهِرُوا فِي سَيِيْلِ اللهِ عِامْوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ.
 ٤. كُونَبُ عَلَيْكُمُ ٱلْفِيَنَالُ وَهُو كُرُّ لَكُمْ.

আর উল্লিখিত অবস্থা না হলে স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ ফরজে কিফায়া।

২. ইমাম ছাওরী (র.) বলেন, জিহাদ করা মোস্তাহাব।

৩, ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ ফরজে কিফায়া।

কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন, জিহাদ হলো ওয়াজিব।

৫. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, সালাত ওু সাওমের ন্যায় জিহাদ ফুরজে আইন। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমরের मकरगार जिल्लापत निर्मा निरंग्रहन। रयमन

وَعَرْ اللّهِ بْن عَمْرِو (رض) إِنَّهُ قَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرُنِي عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ يِنَا عَبْدَ اللَّهِ النُّهِ النُّو عُهَرَو إِنْ قَا تَسَلُّتَ صَابِرًا مُحْتَسِّبا بِعَثَكَ اللَّهُ صَابِرًا مُحْتَسبًا وَانْ قَاتَكُتُ مُوانيًّا مُكَاثِرًا بِعَثَكَ اللَّهُ مُرَائِبًا مُكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمْرِوَ عَلَى أَيَّ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قَتَلْتُ بِعَثَكَ اللَّهُ عَلَهُ. تلكُ الْحُال . (رَوَاهُ أَبُو دَاوْدُ)

৩৬৭১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাস্পুল্লাহ 🚐 -কে জিহাদ -এর স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন. তদুত্তরে তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ! তুমি যদি ধৈর্যশীল হয়ে আল্লাহর সম্ভুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ কর, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কিয়ামত দিবসে ধৈর্যশীল অনুগ্রহপ্রাপ্ত রূপে উঠাবেন। পক্ষান্তরে তুমি যদি সুনাম ও অর্থের লোভে যুদ্ধ কর তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রিয়াকারী ও অর্থলোভীরূপে চিহ্নিত করে উঠাবেন। হে আব্দুল্লাহ! ভালো করে জেনে নাও: তুমি যে অভিপ্রায়ে ও যেভাবে যুদ্ধ কর, অথবা যুদ্ধে নিহত হও আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ঐভাবে (এবং ঐ দলভুক্ত করে] উঠাবেন। [অতএব, সাবধান!] নিয়তের কারণে জি হাদের ন্যায় বিরাট পুণ্যকর্ম নষ্ট করো না। -(আবু দাউদ)

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

برا مُحَنَّسَا وَهُمَّ مِهُمَّ مِهُمَّ مِهُمَّ مِهُمَّ مِهُمَّ مِهُمَّ مِهُمَّ مِهُمَّ يَوْلُمُ صَابُرا مُحَنَّسَا يَعْاشَرا وَهُمَّ يَعْاشَرُانَ وَهُمَّ يَعْاشَرُانَ وَهُمَّ يَعْاشَرُانَ وَهُمَّ يَعْاشَرُانَ وَهُمَّ يَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

্রত্তি এর মর্মার্থ : যে ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতি ও বীরত্ব প্রদর্শনার্থে এবং যুদ্ধলব্ধ মাল অর্জনের লক্ষ্যে জিহাদের মর্মদানে যাবে, তার করুণ পরিণতির আলোচনাই অত্র হাদীসাংশে করা হয়েছে। নিজের স্বার্থে এবং ধনসম্পদপ্রাপ্তির বাসনা নিয়ে যুদ্ধ করার কোনো মূল্য নেই। এতে ছওয়াব পাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। অতএব, যে ব্যক্তি এহেন মনোবাসনা নিয়ে যুদ্ধ করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে রিয়াকারী ও অর্থলোভীরপে চিহ্নিত করে উঠাবেন।

وَعَرْ ٢٧٣ عُفْبَةَ بْنِ مَالِكِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَا عَجْرَتُمْ إِذَا بَعَ فَتُ رَجُلًا فَلَمْ يَعْفِ لَا مَرِيْ أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِي لِاَمْرِيْ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ) وَذُكِرَ حَدِيثُ فَضَالَةَ وَالْمُجَاهِدِ مَنْ جَاهَدَنَ فُسَهُ فِييْ كَتَابِ الْإِيْمَانِ -

৩৬৭২. অনুবাদ: হযরত উকবা ইবনে মালেক (রা.)
লিইছ গোত্রের, বসরার অধিবাসী। হতে বর্ণিত।
রাসূলুল্লাহ 
বলেন, আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে
কোনো দায়িত্বৈ নিয়োজিত করি [যেমন, কোনো
সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করি] আর সে উক্ত
দায়িত্ব পালন না করে, তবে কি তোমরা তার স্থলে
এমন ব্যক্তি নিযুক্ত করতে অক্ষম? যে আমার নির্দেশ
যথাযথভাবে পালন করে। —[আবু দাউদ]
আর ফাযালার হাদীস, 'সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুজাহিদ যে
তার নফসের সাথে জিহাদ করে। কিতাবল ঈমানের

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসের ব্যাখ্যা : হাদীসটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। যথা— ক. আমি কোনো ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাই, যদি সে আমার হকুম অমান্য করে, তবে তোমরা তাকে পদচ্যুত করে দাও। অথবা, খ. যদি সে শাসক হয় এবং নিজে জালিম এবং মানুষকে শরিয়তের খেলাপ কাজ করতে বাধ্য করে, তখন তার বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে এবং তদস্থলে অন্য লোক নিয়োগ করে নাও। তবে হাা, তাকে পদচ্যুত করতে গেলে যদি বিরাট রকমের ফিতনা ও রক্তক্ষয়ের আশঙ্কা থাকে তখন তা হতে বিরত থাকবে। তবে জালিমের জুলুমকে বিনা প্রতিবাদে নীরবে সহ্য করাও অন্যায় হবে।

# एठीय अनुत्रक : اَلْفُصْلُ الثَّالِثُ

عَرْ ٣٧٧٣ أَبِي أُمَامَةُ (رض) قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَمَرَّ رَجُلَّ بِغَارِفِيْهِ شَنْ مَنْ مَا ء وَبَقْلُ فَحَدَّثَ نَفْسُهُ بِئَانَّ يُشَقِّبَ مَ فِيبِهِ وَيَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْبَا فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي ذَلْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّى لَمْ اُبِعَتْ بِالْيَهُودُيَّةِ وَلَكِنَى لَمْ اُبِعَتْ بِالْيَهُودُيَّةِ وَلَكِنَى الْمُعَقْدُ بِالْحَنِيْ فِيَّةَ السَّمْحَةَ وَالَّذِي نَفْسَ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَغَدُوةً اَوْ وَحَةَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلِمَقَامِ الحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرُ مِنْ صَلُوتِهِ سِتَيْنَ سَنَةً . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

ধর্মের ন্যায় বৈরাণ্যবাদের বিধান নিয়ে আবির্ভৃত হইনি; বরং আমি সহজ সরল একত্ববাদের বিধান নিয়ে আগমন করেছি। যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর শপথ! আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা এক সন্ধ্যা অবস্থান দুনিয়া ও তার সব সম্পদ হতে উত্তম। নিশ্চয় যুদ্ধের কাতারে দপ্তায়মান হওয়া যাট বছরের নামাজ আদায় হতে শ্রেয়।

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: এর পরিচিতি] الْغُزْوَةُ كَ السُّريَّةَ] تَعُرْيُفُ السُّريَّةَ وَالْغُزُوةَ

َّهُمْ عَرَيُّ अमि भाजमात, শান্দিক অর্থ হলো– চলে যাওয়া, পথ চলা, রাতে চলা ইত্যাদি, মুজ াহিদ বাহিনীকে রাতে প্রেরণ করা হয়, বিধায় একে مَنْ عَرَيْتُ वला হয়।

كَسَّرِيَّةُ مَا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فَيْهِ بَعْشًا وَلَمْ يَشْتَرِكْ بِنَغْسِمِ –এর পারিডাযিক সংজ্ঞা : হাদীস বিশারদগণ বলেন مَرِيَّةً । অর্থান يَسْتَةً مَا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ इत्ला এমন যুদ্ধ যাতে রাসূল ﷺ সেন্যবাহিনী পাঠিয়েছেন; কিন্তু নিজে অংশগ্রহণ করেননি।

- عُزُونًا بِمُفُرُونًا अजिंध्सानिक खर्थ : غُزُونًا بِمُفُرُونًا بِمُفُرُونًا अजिंध्सानिक खर्थ : غُزُونًا بَعُ করা ইত্যাদি।

اِنَّ الْغُزُوةَ مَا اشْتَرَكَ فِيْدِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَنَفْسِمِ - अत्र পারিডাষিক সংজ্ঞা : হাদীস বিশারদগণ বলেন مَنْوَةُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَالْعُنْوَةُ مَا اشْتَرَكَ فِيْدِ النَّبِيِّ ﴾ अर्थार हैं केंद्रला अपन युक्त यारण ताज़ल ﷺ निर्द्ध जरमध्य करात्रहन।

বলে নামকরণ করা হলো কেন, এ ব্যাপারে মহাদিসগণ বলেন– سَرِيَّة (সারিয়্যার নামকরণের কারণ) وَجُنُّ تَسْمِينَةِ السَّرِيَّة মহাদিসগণ বলেন–

- কারো মতে, تَسْرَى يَسْرِى يَسْرِى بَسْرِى بَسْرِى بَسْرِى بَسْرِى بِهِ পেকে নির্গত। এর অর্থ রাতে ভ্রমণ করা। যেহেতু মুজাহিদগণকে অধিকাংশ সময় রাত্রে প্রের্গ করা হতো, এজদা একে সারিয়্যাহ নামকরণ করা হয়েছে।
- ২. কেউ কেউ বলেন, سَرِّيَةٌ শব্দটি السَّسِرِيّ শব্দ থেকে নিগত। অর্থ- সম্মানিত, বিচক্ষণ ব্যক্তি। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত হতো, বিধায় এ যুদ্ধের নাম مُرِيّدُ রাখা হয়েছে।

': [ अत्र तरश्ता - سَرِيَّةٌ ७ غَزُوةٌ ] عَدَدُ الْغَزُوةَ وَالسَّرِيَةِ

রাসূল 🚈 -এর গাযওয়ার সংখ্যা : রাসূল 🚃 -এর জীবদ্দশায় কয়টি গাযওয়াহ সংঘটিত হয়েছে তা নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মডানৈকা রয়েছে। যেমন-

১. হযুরত যায়েদ ইবনে আরকামের মতে ১৯টি। এ সম্পর্কে বুখারীতে বলা হয়েছে-

كُمْ غَزَا النَّبِيُّ عَلَيْ مِنْ غَزْوَةٍ قَالَ يَسْعَ عَشَرَ . (ٱلْعَدِيث)

- ২. হযরত ইবনে ইসহাক, ওয়াকেদী, ইবনে সা'দ ও ইবনে জুযীর (র.)-এর মতে ২৭টি।
- ৩. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর মতে ২১টি।
- ৪, কতিপয় মুহাদ্দিসের মতে ১৭টি।

রাসূল 🤐 -এর সারিয়্যার সংখ্যা : সারিয়্যাহ যুদ্ধে রাসূল 🚃 নিজে অংশগ্রহণ করেননি। সারিয়্যার সংখ্যাও মততেদপূর্ণ। যেমন-

- ঐতিহাসিক ওয়াকীদের মতে ৪৮টি।
- ৩. হযরত ইবনে ইসহাকের মতে ৩৮টি।
- ৫. ঐতিহাসিক মাসঊদী বলেন ৬০টি।
- ৭. হাকিমের বর্ণনানুযায়ী শতাধিক।

- ২. হযরত ইবনে জুযীর মতে ৫৬টি।
- ৪ হয়বত ইবনে আন্দিল বাব-এব মতে ৩৫টি।
- ৬. হযরত ইবনে সা'দ -এর মতে ৪৭টি।

অর্থ সহজ-সাবলীল ও মননশীল। সহজ ভাষায় বভাবগত নিজ্ব জীবনবাবস্থা। মোটকথা, السَّمْحَةُ والسَّمْحَةُ । ছারা 'দীনে-ইসলাম'-কে বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে ইহদি ও খ্রিন্টানের ধর্ম হলো– বভাব বিরোধী বক্রপথ।

মোটকথা, রাসূলুক্মাহ 🚎 -এর কথার সারমর্ম হলো, জিহাদ পরিত্যাগ করে কোনো গীর্জায়-প্যাগোডায় বা অন্যত্র কোথাও ইবাদতের নামে নির্জনবাস অবলম্বন স্বভাব বিরোধী رُمْبَاتِہُ বা বৈরাগ্যবাদ। ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই। এর বিপরীত সমাজ-সংসারে থেকে শরিয়তের বিধিবিধান পালন করা তথা দুঃখ-সুখ, হাসি-কান্না, ভোগ-বিরাগ প্রভৃতিতে জড়িত থাকাই স্বভাবগত।

وَعَنْ الشَّامِةِ (رض) قَبَادَةَ بْنِ الصَّامِةِ (رض) قَالَ قَالَ مَا نَعْ مَنْ غَرَا فِي . فَالَا قَالَ مَا نَوْل . سَيْدِلِ اللَّه وَلَمْ يَنْوِ إِلَّا عِقَالًا فَلَهُ مَا نَوْل . (رَوَاهُ النَّسَانَةُ)

৩৬৭৪. অনুবাদ: হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ করেলছেন,
যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় উট বাঁধার রশি লাভের আশায়
যুদ্ধ করে সে তাই পাবে। অর্থাৎ কোনো ছওয়াব লাভে
সক্ষম হবে না। –্নাসায়ী

وَعُولُولُلُهُ عِنْ اَبِي سَعِيْدٍ (رض) أَنَّ وَسُولُاللَّهِ وَبَنَ لَهُ وَبِالْاسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتْ لَهُ وَبِالْاسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجَبَ لَهَا اَبُو سَعِيْدٍ فَقَالَ اعَدْهَا عَلَيْهِ ثَمَّ عَلَيْ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَاعَادَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَمُعَ لِللَّهِ فَاعَادَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَمُعَ لِللَّهِ فَاعَادَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَمُعَ لِللَّهُ يَهِا الْعَبْدُ مِائَةً وَمَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كُمَ اللَّهِ فَاللَّهُ وَمَا هِي يَا دُرَجَ تَعَيْنِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ قَالَ وَمَا هِي يَا لَيْهِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ وَمَا هِي يَا لَيْهِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ وَمَا هِي يَا اللَّهِ هَادُ وَنَّ مَسِينًا لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَادُونَى سَيِينًا لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَلْفِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

৩৬৭৫. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, রাস্লুল্লাই কলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রতিপালকরপে, ইসলামকে দীনরূপে এবং হ্যরত মুহামদ করেন নরেছে, তার জন্য জানাত অবধারিত হয়ে গেছে। এটা শ্রবণে হ্যরত আবৃ সাঈদের অত্যন্ত আনন্দ বোধ হলো। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ! কথাগুলো বড় সুন্দর! পুনরায় বলুন! তিনি পুনরায় তা বললেন। অতঃপর আরো বললেন, অপর একটি গুণের কারণে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে জানাতে একশত গুণ উচ্চ মর্যাদা দান করবেন, প্রতি মর্যাদা বা স্তরের মাঝে দূরত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মাঝের দূরত্বের সমান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা কী? ইয়া রাস্লাল্লাহ! উত্তরে বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ আল্লাহন রাস্তায় জিহাদ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ আল্লাহন রাস্তায় জিহাদ আল্লাহন রাস্তায় জিহাদ আল্লাহর রাস্তায় ভিন্নায় বললেন। —[মুসলিম]

أَوَعَنْ اللّهِ عَلَى أَبِي مُوسُى (رضا) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَ وَرَضَ وَسُولُ السُّجِنَّةِ تَحْتَ فَظَلَالِ السَّبَوْفِ فَقَامَ رَجُلُّ رَثُ اللّهِ بَنْ فَقَالَ اللّهِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى اَنْتَ سَمْعَتَ رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ أَبَا مُوسَى اَنْتَ مَوْعَ اللّهِ اَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقَرا عُلَيْكُم السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ فَقَالَ أَقْرا عُلَيْكُم السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَالْقَاهُ ثُمَّ مَشْى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قَتِيلَ . (رَواهُ مُسْلِمٌ)

তঙ্বঙ. অনুবাদ: হযরত আবৃ মূসা আশআরী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুরাহ 
বলেছেন,
জান্লাতের দ্বারম্মুহ তলোয়ারের দ্বায়াতলে। এটা শ্রবণে
জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি হযরত আবৃ মূসা (রা.)
-কে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি স্বয়ং রাসূলুরাহ
কে এটা বলতে শুনেছেন। তিনি বললেন, হাা আিমি
নিজ কানে গুনেছি৷, অতঃপর লোকটি উঠে আপন সাথিসঙ্গীদের নিকটে গিয়ে তাদেরকে সালাম করল এবং
নিজের তলোয়ারের খাপ খুলে ভেঙ্গে মাটিতে ফেলে
দিয়ে নমু তরবারি হাতে শক্রর সশুখীন হলো এবং
অনেক শক্র খতম করে অবশেষে নিজে শহীদ হয়ে
গেল। -[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: "জান্নাতের দ্বারসমূহ তলোয়ারের ছায়াতলে" এ বাক্যের সহজ অর্থ হলো– মুজাহিদগণের তলোয়ার, যা দ্বারা জিহাদ করেন, ঐ জিহাদে শহীদ হলে জান্নাতের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়, তাতে প্রবেশে আর কোনো বাধা থাকে না। অথবা, শক্রের তলোয়ার যখন মুজাহিদের মাথার উপরে উন্তোলিত হয়, তখন যেন জান্নাতের দ্বারও তার নিচে সমুপস্থিত, মুজাহিদ শাহাদাত লাভ করা মাত্রই জান্নাতে প্রবেশ করেন।

الله على قَالَ لاصحابِه الله الله على الله على الله على قَالَ لاصحابِه الله الله على الله على الله على الله على الله المحابِه الله المحابه الله المحابه الله المحابة الله المحقوف عليه خضير توره انهار المجنية تأكل مع قي في على الله قيناديل من فه المحلفة وفي طلل العرش فلمن المحلفة وفي المجنية ما كيل العرش فلمنا وجدوا طيب يبلغ إفواننا عنا إنتنا أخياً وفي المجنية المحرب فقال الله تعالي ان أبليفك من المجنية المحرب فقال الله تعالي ان أبليفك من عنك المحتبة المنافقة الله المحرب فقال الله تعالي الله المحرب في المحتبة المنافقة ال

৩৬৭৭, অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাস্লুল্লাহ 🚟 তার সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ [মুসলিম হিসেবে] যখন ওহুদের যদ্ধে শহীদ হলো. তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের রুহগুলোকে [জান্নাতের একপ্রকার] সবুজ পাখির [সদশ্যের] অভ্যন্তরে স্থাপন করেন। পাখিগুলো জানাতের নহরের কলে উড়ে গিয়ে বসে, জান্নাতের ফল ভক্ষণ করে এবং আরশের ছায়ায় ঝলন্ত স্বর্ণের ঝাড় বাতিতে গিয়ে অবস্থান করে। যখন তারা এরূপ সুমিষ্ট পানীয়, সন্ত্রাদু খাদ্য ও আরামদায়ক মনোরম শয্যা লাভ করবে, তখন তারা স্বাগত বলবে, আহ! কে আমাদেরকে [দুনিয়ার অবস্থানরত মুসলিম] ভ্রাতৃবৃন্দের নিকটে সসংবাদ পৌছিয়ে দেবে যে, আমরা জান্লাতে জীবিত [অবস্থায় প্রমানন্দে আছি]! যাতে তারা জান্লাত লাভে অনীহা প্রকাশ না করে এবং জিহাদের ময়দানে পশ্চাদপদ না হয়। তাদের এ আকাক্ষার উত্তরে আল্লাহ বললেন, আমি তোমাদের পক্ষ হতে সংবাদ পৌছিয়ে দেব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন. অর্থ- "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছেন, তাদেরকে কখনোই মত মনে করো না: বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে জীবিকা প্রাপ্ত।" (৩:১৬৯) - (আব দাউদ)

وَعُرْ اللّهِ عَلَى اللّهِ الْخُدْدِيِّ (رض) اَنَّ السُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَرَسُوْلِهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

তঙ্গদ: অনুবাদ: হযরত আবৃ সাইদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, দুনিয়ায় মুমিনগণ তিন প্রকারেন ১. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, অতঃপর কোনো সংশয় প্রকাশ করেনি এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। ২. যার প্রতি মানুষ নিজের জানমালের নিরাপত্তার ভরসা করেছে। ৩. যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে লোভ করে আল্লাহর সভুষ্টি লাভের খাতিরে তা পরিত্যাগ করেছেন। —[আহমদ]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ক্রিন্দুর করা করা হলও করা একং করা করা হলও করা হলও করা হলও যে সকল কর্ম সম্পাদন করা আবশ্যক তা যথায়থভাবে পালন করা এবং যা বর্জনীয় তা পরিত্যাগ করা। এদের চেয়ে নিমন্তরের হলো– যারা মানুষের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়, তাদের দ্বারা কারো কোনো কল্যাণ না হলেও কোনো প্রকারের ক্ষতি সাধন হয় না।

আর তৃতীয় প্রকারের মুমিন হলো, যারা দুনিয়ার সাথে জড়িত বটে; তবে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সব কাজে সন্মুখে রাখে। ব্যাখ্যাকারণণের অনেকের মতে, উচ্চ মর্যাদা হতে ধারাবাহিকভাবে নিচু মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। অপরপক্ষে অনেকের মতে, নিচু হতে উচু মর্যাদার বর্ণনা করা হয়েছে। এদের মতে, প্রত্যেক পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণের গুণের সাথে সাথে নিজ্প গণের অধিকারী।

وَعُوْدُ اللّهِ عَلَى قَالُ مَا مِنْ لَيِي عَمِيْرَةً وَرَضُ إِنْ لِيى عَمِيْرَةً (رض) أَنَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَى قَالُ مَا مِنْ نَفْسِ مُسْلِمةٍ يَقْبِضُهَا رَبَّهَا تُبِحِبُ أَنْ تَرْجِعً لَا لِللّهِ عَلَى قَالُ مَا فِيهَا غَيْرَ الشّهِيْدِ قَالُ اللّهُ اللّهُ نَبِيا وَمَا فِيهَا غَيْرَ الشّهِيْدِ قَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

৩৬৭৯. অনুবাদ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী আমীরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুরাই ক্রের বলেছেন, কোনো মুসলমানকে তার প্রভু মৃত্যু দান করার পরে পুনরায় তোমাদের নিকট ফিরে আসা কামনা করবে না, যদিও দুনিয়ায় সকল সম্পদের পরিমাণ সম্পদ তাকে দেওয়া হয়। অবশ্য শহীদ [পুনরায় শাহাদাত লাভের আশায় দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্কা করবে। ইবনে আবী আমীরা (রা.) বলেন, রাসূলুরাই ক্রেরো আবোরা বলেছেন যে, পৃথিবীর সকল শহর ও গ্রামের জিনপদের মালিক হওয়া অপেক্ষা আব্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। লালামায়ী।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, উল্লিখিত آمُولُ أَمُولُ أَمُولُ أَلَوْبُمُ وَالْمُدَرِ বুঝানো হয়েছে। الْمُرْسُرُ অর্থ – পশম। মরুবাসীরা যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশ্মের তৈরি তাঁবুতে বসবাস করত এজন্য তাদেরকে উক্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর أَهُلُ الْمُدَرِ वाরা শহরবাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। হাদীসটি মর্মার্থ হলো, পৃথিবীর শহর-বন্দর তথা গোটা জনপদের মালিক হওয়া অপেক্ষা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হওয়া অধিক শ্রেয়। وَعَرْضَ مَعَاوِيةَ (رض) قَالَتُ لُكُ لِلْتَبِي مَعَاوِيةَ (رض) قَالَتُ لُكُ لِلنَّبِي ﷺ مَنْ فِي الْجَنَّةِ قَالَ النَّنبِي فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمُولُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمُولُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمُولُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمُولُودُ وَفِي الْجَنَّةِ وَالْمُولُودُ وَفِي الْجَنَّةِ وَالْمُولُودُ وَفِي الْجَنَّةِ وَالْمُؤلُودُ وَوَدَ)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসে উল্লিখিত এ চার শ্রেণির লোকেরাই শুধু জান্নাতে যাবে, অন্য কেউ যাবে না। হাদীসের অর্থ এটা নয়; বরং প্রকৃত অর্থ হলো– এরা অবশাই যাবে। অথবা এদের প্রবেশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হবে। অথবা তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর অন্যান্য বহু সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আরো বহু শ্রেণির ঈমানদার লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে। সূতরাং হাদীসের বাহ্যিক ও প্রকাশ্য শব্দার্থের দ্বারা ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ নেই।

كُمُ ذَرَارِي الْمُشْرِكُسُنَ [মুশরিকদের নাবালেগ সন্তানের শুকুম] : ইমামদের সর্বসন্মতিক্রমে ঈমানদারদের অপ্রাপ্তবয়র বাচ্চাগণি জান্নাতি হবে। অবশ্য কান্ধেরবাদ্ধা যারা অপ্রাপ্তবয়র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, এদের সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

কেউ বলেন, পিতামাতার অনুসরণ করে জাহান্লামে যাবে। দলিল হলো, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস- فَلْتُ تَذَرُاوَى فَلْ مَنْ أَسَانِهِ فَلْكُونُ فَالْ مِنْ أَسَانِهِ مَا اللّهِ مَنْ أَسَانِهِ مَنْ أَسَانِهِ مَا اللّهِ مَنْ أَسَانِهِ مَا اللّهُ مَنْ أَسَانِهِ مَا اللّهُ مَنْ أَسَانِهِ وَمَا اللّهُ مَنْ أَسَانِهِ وَاللّهُ مَنْ أَسَانِهِ وَاللّهُ مَنْ أَسَانِهُ وَاللّهُ مَنْ أَسَانِهُ وَاللّهُ مَنْ أَلَا مُمَا فَي اللّهُ مَنْ أَلَيْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَ

কেউ কেউ বলেন, তারা জান্নাত এবং জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে। অর্থাৎ যেখানে শান্তিও নেই, অশান্তিও নেই। কারো মতে, যদি আল্লাহর জ্ঞানে এরূপ ছিল যে, সে জীবিত থেকে এবং বয়ঙ্ক হয়ে ঈমান আনয়ন করত এবং ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করত, তাহলে জান্নাতী হবে, নচেৎ জাহান্নামি হবে।

ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, কাফেরদের বান্ধার ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে- স্থগিত থাকবে। কেননা, যথন নবী করীম : আনসারদের বান্ধার জানাজার জন্য আহুত হলেন, তথন হযরত আয়েশা (রা.) বলেছিলেন-هُذَا عُصُفُورٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجُنَّةِ لَمْ يَعْمَلُ السَّرْءُ وَلَمْ يَكُورُكُهُ .

এতে নবী করীম 🚃 তাঁকে খুব শাসিয়েছিলেন যে, তুমি কেন তা দৃঢ় বিশ্বাস কর। এটা ছাড়াও নবী করীম 📻 নিজে স্থগিত করেছিলেন এবং বলছিলেন, আল্লাহ উত্তম জানেন যে, সে দুনিয়ায় বেঁচে থাকলে কী কান্ধ করত।

কেউ কেউ বলেন, মৃত্যুর পরে তাদেরকে মাটিতে পরিণত করা হবে।

وَعَرَفَ الْمَثَلِي عَلِيّ وَابِّى السَّدُوْدَا وَ وَابِّى هُرَدُهُ وَآبِی اُمَامَهُ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَر وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِهِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ ٱجْمَعِيْنَ اللَّهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِیْنَ اللَّهُ

৩৬৮১. অনুবাদ: হযরত আলী, আবুদ দারদা, আবৃ হরায়রা, আবৃ উমামা, আবুল্লাহ ইবনে ওমর, আবুল্লাহ ইবনে আমর জাবির ইবনে আবুল্লাহ ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) প্রত্যেকেই রাস্লুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ভিজরবশত নিজে অংশগ্রহণ না করে) আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের উদ্দেশ্যে كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَّ الْنَهُ قَالَ مَنْ اَرْسَلُ اللَّهِ وَاقَامَ فِي مَنْ اَرْسَلُ اللَّهِ وَاقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ يِكُلِّ دِرْهَمِ سَبْعَ مِانَةِ دِرْهَمِ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَانْفَقَ فِي غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَانْفَقَ فِي عَلَى اللَّهِ وَالْفَقَ فِي وَحَهِم ذَلِكَ فَلَهُ يِكُلِّ دِرْهَم سَبْع مِانَةِ النِّ وَجَهِم دُولِ فَلَهُ يِكُلِّ دِرْهَم سَبْع مِانَةِ النِّ وَرْهَم مُنْ عَمِانَةِ النِّ وَرُهُم مُنْ عَمَانَةً النَّهِ وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَسَلَّاء وَرُولُهُم سَبْع مِانَةً النِّهِ وَاللَّه يَضَاعِفُ لِمَنْ أَنْ مَاحَةً )

অর্থ- সম্পদ প্রেরণ করে, সে নিজ বাড়িতে থেকে গেল। এতে প্রতি দিরহাম [মুদ্রাবিশেষ] ব্যয়ের পরিবর্তে সাত শত [পর্যন্ত] দিরহাম ব্যয়ের ছওয়াব লাভ করবে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহর রান্তায় জিহাদ করল এবং তাতে অর্থ ব্যয় করল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তার প্রতি দিরহামের পরিবর্তে সাত লক্ষ দিরহাম ব্যয়ের ছওয়াব মিলবে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন— বিভিন্ন করে দেবেন। বাকে ইচ্ছা আল্লাহ তা আলা বহুতুর্ণ বৃদ্ধি করে দেবেন।

عَرْهُ ٢٦٨٢ فُضَالَةً بْن عُبَيْدٍ (رض) قَالَ مِعْتُ عُمَ نِنَ الْخُطَّابِ مِعْتُ لُسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الشُّهَدَاءُ أَرْيَعَةً رَجُلُ مَوْْمِنُ جُيِّدَ الْايْمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللَّهَ حَتُّى قُتِسَلَ فَذُلِكَ الَّذَى يَرْفَعُ النَّاسَ إلب هُمْ يَكُومُ الْقِيكَ امَّة هُكَذَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتُّهُ , سَقَطَتْ قَلَنْسُوتُهُ فَمَا أَدْرِي أَقَلَنْسُوةً ءَ أَرَادَ أَمْ قَسَلُنْ فُسُوَّةً النَّنْسِيَّ ﷺ قَسَالَ اً ضُربَ جِلْدُهُ بِشَوْكِ طَلْحٍ مِنَ الْجَبْن الثَّانية وَرَجُلُ مُؤمَّنُ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَاخْرَ سَيْنًا لَقَيَ الْعَدُوُّ فَصَدَّقَ اللَّهُ حَتَّى قُتِلَ فَذَاكَ فِي الدُّرجَةِ الثَّالِثَةِ وَرَجُلُ مُؤْمِنُ أَسْرَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ لَقَى الْعُدُوُّ فَصَّدُقَ اللَّهُ حَتُّى قُتلُ فَذَاكَ فِي الدُّرَجَةِ الرَّابِعَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيْبُ.

৩৬৮২, অনবাদ : হযরত ফাযালা ইবনে উবায়েদ [সাহাবী] (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে বলতে ওনেছি. তিনি বলেন, আমি রাস্পল্লাহ === -কে বলতে গুনেছি যে, শহীদ চার প্রকারের হবে। ১. পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি শক্রর সম্মুখীন হয়ে [বীরত্বের সাথে লড়াই করে] সত্যতার প্রমাণ দিল এবং যুদ্ধ করতে করতে নিহত হলো<sub>।</sub> কিয়ামত দিবসে এ ব্যক্তির দিকে তার উচ্চাসন লাভের কারণে। মানুষ এভাবে মাথা তুলে তাকাবে, এটা বলে তিনি এতদুর মাথা উঠালেন যে, তাঁর মাথার টুপি পড়ে शिन । शियाना २८७ शामीम वर्गनाकाती वर्लन य. ফাযালা এ বাক্যের দ্বারা হযরত ওমর (রা.)-এর টুপি নাকি রাস্লুল্লাহ === -এর টুপি পডে যাবার উল্লেখ করেছেন, তা আমার স্মরণ নেই। রাসলুল্লাহ वलन, এবং ২, ঐ পাका মুমিন ব্যক্তি যে শক্রর সম্মুখীন হয়ে দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করল বটে কিন্ত বীরত্তের অভাবে তার শরীর যেন বড বড কাটা দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, এমতাবস্তায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তির তীরের আঘাতে সে নিহত হলো, এ ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণির। ৩. মমিন ব্যক্তি যে জীবনে পুণ্যের সাথে পাপকর্মের মিশণ ঘটিয়েছে। যে শক্রর সমুখীন হয়ে যথার্থ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করে নিহত হলো। এ ব্যক্তি ৩য় পর্যায়ের। ৪. ঐ মুমিন ব্যক্তি যে জীবনে বহু পাপ করেছে, সে যদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখীন হয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হলো। এ ব্যক্তি ৪র্থ পর্যায়ের। –[তিরমিযী] তিনি - حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيْبُ वितन, औं।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَوَّكُ فَصَدُّنَ اللَّهُ - এব ৰাখ্যা : এ বাকাটির দ্ রকম অর্থ হতে পারে। যথা- ১. আল্লাহ তা'আলা শহীদদেরকে বিরাট পুরক্কার এবং সুউক্ত মর্যাদা দান করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি পূরণ করেছেন। ২. আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ এবং ছন্তয়াবের প্রত্যাশার যে গুণ বর্ণনা করেছেন, তারা নিজেদের বীরত্বের দ্বারা তা সত্যে প্রমাণিত করেছেন। আলোচ্য হাদীসে শহীদদের শ্রেণিবিন্যাসে প্রথম শ্রেণির শহীদ হলেন- বীর বাহাদুর মুন্তাকী।

षिতীয় শ্রেণির শহীদ : ভীরু মুন্তাকী।

ভৃতীর ও চতুর্থ শ্রেণির শহীদ: বীর বটে, তবে কারো আমল ভালোমন্দে মিশ্রিত আবার কারো আমল সীমাহীন মন্দ, যাকে ফাসিকও বলা যায়।

فَذَاكَ فِي النِّنَادِ أَنَّ النَّسُبِفُ لاَ النُّفَاقَ. (رَوَاهَ اللَّارِمِيَّ)

৩৬৮৩, অনবাদ : হয়রত উত্তবা ইবনে আব্দস সলামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসলুল্লাহ 🚐 বলেছেন, যুদ্ধের ময়দানে নিহত ব্যক্তি তিন শ্রেণির- ১. ঐ মমিন ব্যক্তি যে নিজের জানমাল দারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে বীরতের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়। এ ব্যক্তি পরীক্ষিত শহীদ: আল্লাহর আরশের নিচে, আল্লাহর তাঁবর নিচেই তার অবস্তান হবে, তা অপেক্ষা নবীগণ মাত্র নবুয়তের মর্যাদায় অধিক মর্যাদাবান। ২. ঐ মমিন ব্যক্তি যে জীবনে পাপ-পণ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। যে নিজের জানমাল দারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে যদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়। তার সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ 🚐 বললেন, সে পাপরাশি ধৌতকারী; তার পাপরাশি ও অপরাধসমূহ মুছে গেছে, তলোয়ার সকল অপরাধ মোচনকারী, সে জান্লাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা অবাধে প্রবেশ করবে। ৩. মুনাফিক [কপট মুসলমান] নিজের জানমাল দ্বারা যদ্ধ করে, শত্রু মোকাবিলায় যদ্ধ করে মারা যায় বটে: কিন্তু সে জাহানামে প্রবেশ করবে। তলোয়ার নিফাক বা ঈমানের কপটতা দুর করতে সক্ষম নয়। -[দারিমী]

#### সংশিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: ১. পূর্বোক্ত হাদীসে (৩৬৮০ নং এ) একভাবে ভাগ করে শহীদদের চার শ্রেণির উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে অন্যভাবে ভাগ করে তিন শহীদগণকে শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। ২. আল্লাহর তাঁবু কথাটি রূপক অর্থে– এখানে তাঁর দরবারে, তাঁর নৈকট্যে ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করতে হবে। ৩. শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় না, অর্থ– পরিষ্কার করা, ক্রিন্ট অক্ষর ছারা) কূলি করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ৪. কাফেরের তলোয়ার, য়া মুসলিমের মন্তকোপরি নিপতিত হয়, তার সকল অপরাধ মার্জনার কারণ হয়ে য়য়। অবশ্য বালার হক সম্পর্কে মুসলিম শরীক্ষে বর্ণিত ৩২২৯ নং হাদীসে ব্যতিক্রম বলা হয়েছে; কিন্তু আল্লাহ তা আলা শহীদের প্রতি সমুষ্ট হয়ে উক্ত প্রাপক বালাকে তার হক বা পাওনা পরিত্যাগে ক্ষমা করতে রাজি করে দেবেন। ৫. মুনাফিক প্রকৃতপক্ষে মুমিন নয়। ইমান অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের নাম, সে ওধু বাহ্যিকভাবে ইমানের ভান করেছে। ইমান ব্যতীত কোনো ইবাদত-বন্দেণি করল হয় না, কোনো প্রণাক্র্ম কাজে আসে না। কাজেই জিহাদে মৃত্যুবরণও তার জন্য বার্থ হবে।

: কামুস' অভিধানে একে مَصْمَحَتُ শব্দ দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ– কুলি করা বা মুখের ভিতরে পানি নড়া-চড়া করা । এখানে 'ফায়েক' অভিধানের ব্যবহৃত অর্থ– পরিষ্কার বা পবিত্র করার অর্থ নেওয়া হয়েছে ।

أَعْمَالُ النَّيَاسِ وَلَكِنْ تَسْأَلُ عَنِ الْفَطْرَةِ. (رُواَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شَعَبِ الْايْمَانِ)

৩৬৮৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে আয়িয (রা.) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ 🚃 জনৈক ব্যক্তির জানাজায় শ্রিক হলেন, যখন নামাজের উদ্দেশ্যে লাশ রাখা হলো, তখন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন, ইয়া রাসলাল্লাহ! আপনি এ ব্যক্তির জানাযার নামাজ পড়াবেন না, এতো মুনাফিক ব্যক্তি। এতে রাস্লুল্লাহ 🚐 উপস্থিত জনতার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি একে কোনো ইসলামি আমল করতে দেখেছু এক ব্যক্তি উঠে বলল, হাা, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আল্লাহর রাস্তায় এক রাত প্রহরার কার্য করেছে। এটা তনে রাসূলুল্লাহ 🚃 তার জানাজার নামাজ পড়লেন এবং তার কবরে স্বহস্তে কিছু মাটি দিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গীগণের অনেকে তোমাকে জাহান্রামের অধিকারী মনে করে। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে. তুমি জানাতের অধিকারী। তিনি আরো বললেন, হে ওমর! মানুষের অপকর্ম সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না, [অতএব, তুমি এ সম্পর্কে কিছু বলো না]। তোমাকে তো ফিতরাত স্থিভাব-ধর্ম ইসলাম -এর কর্মী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে অিতএব, তুমি মানুষের পুণ্যকর্মের কথা বলবে]। [হাদীসটি ইমাম বায়হাকী (র.) তাঁর গুআবল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হযরত ওমর (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে পাপী মনে করে তার জানাজা না পড়তে রাসূল করে তার জানাজা না পড়তে রাসূল করে তার জানাজা না তথন রাসূলুরাহ হবরত ওমর (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হে ওমর! "তোমাকে মানুষের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না; বরং তোমাকে তো ফিডরাড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" রাসূল معنى এর এ কথার মর্ম হলো, মানুষের বাহ্যিক কিছু কার্যকলাপ শরিয়ত গর্হিত হলেও তার অন্তর ঈমানের আলোতে উদ্ধাসিত কিনা, তার বিশ্বাস ইসলামের অনুকূল কিনা? এদিকে বিবৈচনা করে পর্ম দ্য়ালু রাব্র্ব্ল আলামীন তার মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। কেননা আল্লাহ নিজেকে নিজে মুন্ট্র্ন মুন্ট্র্ন করবেন। কেননা আল্লাহ নিজেকে নিজে মুন্ট্র্ন মুন্ট্র্ন তাহিত করেছেন।

আল্লামা তীবী (त.) বলেন, এখানে الْفَيْطُرَةُ वলতে স্বভাবধর্ম ইসলাম ও উত্তম কর্মকে বুঝানো হয়েছে। অতএব, হাদীসের ভাবার্থ হলো, আন্দান্ত ও অনুমানের বশবর্তী হয়ে মৃতব্যক্তির ব্যাপারে কোনো অশোভনীয় মন্তব্য করা ঠিক নয়। কেননা এক বর্ণনায় রয়েছে– الْفَخْرُرُ مُوْتَاكُمُ بِالْفَيْرِ অর্থাৎ তোমরা মৃত ব্যক্তিগণকে উত্তমগুণে স্মরণ কর।

कें عَبْنَ الْجُهَادُ فُرْضٌ عَبْنَ [िक्सान कथन स्वरक आदेन दाप्त পড़ে?] : সাধারণত জিহাদ ফরজে কিফায়াহ। তবে সময় ও অবস্তার প্রেক্ষিতে কথনো জিহাদ ফরজে আইন হয়ে পড়ে। নিম্নলিখিত অবস্তায় জিহাদ ফরজে আইন। যেমন-

- ১. যদি মুসলমানগণ শক্রপক্ষের আক্রমণের শিকার হয়, তথন মুসলিম খলিফার নির্দেশে জিহাদ করা ফরজে আইন। আল্লাহ তা আলা বলেছেন - فَمَن اعْتَدُى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُرا عَلَيْهِ بِمثْل مَا اعْتَدُى
- মুসলমানদের জান ও মাল যদি হুমকির সম্মুখীন হয়, তখনও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উপর জিহাদ করা ফরজে
  আইন।
- থ সকল মুসলমান প্রথমে যুদ্ধ করবে, তারা যদি আক্রমণ প্রতিহৃত করতে ব্যর্থ হয়, তখন পার্শ্ববর্তী সকল মুসলমানের
  উপর জিহাদ করা ফরজে আইন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন
  "الْغُرُواْ خِفَافًا وَّرْفَالًا وَجَاهِدُواْ فِيْ سَبْئِل اللَّبِهِ"

# بَابُ اِعْدَادِ اللهِ الْجِهَادِ পরিছেদ: যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতি প্রসঙ্গে

্রান্ত শব্দতি মাসদার, অর্থ হলো– প্রস্তুতকরণ, প্রস্তুতি, রচনা, প্রণয়ন। আর ্র্যা শব্দতি ক্রি। একবচন, বছবচনে থিয় অর্ধ হলো– যন্ত্রপাতি। এক কথায় যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জামকে ব্রিটি বা হোতিয়ার বলা হয়, তথু তরবারি বা ঘোড়া নর। সূতরাং যুদের চাহিদানুয়ারী যে কোনো হাতিয়ারকে ব্রিটি বলা হয়। তাই বর্তমান যুগের সমস্ত ধ্বংসাত্মক মারণান্ত্রও এর অন্তর্ভুক্ত। এর জন্য আক্লাহর কালামেও নির্দেশ রয়েছে। যেমন– "দুশমনের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর।" আলোচ্য পরিচ্ছেদে এনির্দেশ সংবলিত মহানবী ক্রিটি এর কিছু হাদীস উল্লিখিত হয়েছে।

# थ्यम अनुत्रक : الفصل الأوَّلُ

عَرْ شَهُ اللّهِ عَلْهُ بَنِ عَامِرِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ عَلْهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُونُ وَكُونُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُونُ وَاعَدُواْ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُنُونَ إِلّا انْ الْفُودَةَ الرّمْئى إِلّا انْ الْفُودَةَ الرّمْئى إِلّا انْ الْفُودَةَ الرّمْئى إِلّا انْ الْفُودَةَ الرّمْئى اللّهَ الْفَارَةُ مُسْيِلُمُ )

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর অর্থ শন্তর আডিথানিক অর্থ – শক্তি। তবে এখানে কুরআনে বর্ণিত أَمْغَنَى الْغُورَ । এর অর্থ শন্তর আডিথানিক অর্থ – শক্তি। তবে এখানে কুরআনে বর্ণিত أَرْبُورَ । এর অর্থ শন্তর মোকাবিলার জন্য যে কোনো প্রকারের হাতিয়ার বা অন্তর। তবে তৎকালীন যুদ্ধে অন্যান্য অন্তর তুলনার নিক্ষেপযোগ্য অন্তর্ই এর আওতায় পড়বে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় আধুনিক যুগে যুদ্ধে ব্যবহৃত নিক্ষেপযোগ্য সকল প্রকার মারণান্ত্রও وَمَا الْمَا الْمِيْمَا الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمُورِيْنِ الْمَا الْمَا الْمِيْمِ الْمَا الْمِيْمِ الْمَا الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمُورِيْمِ الْمُعْمَالِ الْمِيْمِ الْمُعْمَالِ اللَّهِ الْمِيْمِ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهِ الْمِيْمِ الْمُعْمِلِ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللّمِيْمِ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّمِيْمِ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّمِيْمِ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّمِيْمِ اللّهُ الل

وَعَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

৩৬৮৬ অনুবাদ: উক্ত হাদীসও হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্পুল্লাহ

-কে বলতে গুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাস্পুল্লাহ

-কে বলতে গুনেছি– তিনি বলেন, অচিরেই রোম
সাম্রাজ্য তোমাদের হাতে বিজিত হবে এবং আল্লাহই
তোমাদের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং তোমাদের
কেউ যেন তীর পরিচালনা শিক্ষা করার মধ্যে অলসতা না
করে। -[মুসর্লিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ারেন তোমাদের হাতে আসবে। রাস্ল ﷺ এর এ ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে। ইয়বত সিন্দীকে আকবার (রা.)-এর ওফাতের পর দ্বিতীয় খলিফা হয়বত ওমর ফারুক (রা.) রোমীয় খ্রিন্টানদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন এবং হয়বত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে হয়রত ফারুকে আখ্যম (রা.)-এর খেলাফতকালে সমগ্র রোম সাম্রাজ্য মুসলমানদের দখলে আসে।

তোমরা তীর শিক্ষায় অবহেলা করো না] : রোমীয় খ্রিন্টান ছিল তীর পরিচালনায় খুব সূদক্ষ। সূতরাং তাদেরকে পরান্ত ও প্রতিহত করতে হলে তীর নিক্ষেপে খুব পটু হতে হবে। এজন্য রাস্ল তীর পরিচালনা শিক্ষা গ্রহণের তাকীদ দিয়েছেন। এতে বুঝা গেল যুগোপযোগী হাতিয়ার দ্বারা শক্রের মোকাবিলা করতে হবে।

وَعَرْ سَمُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ مَنْ عَلِمَ الرّمْى ثُمَّ تَركَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصٰى . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬৮৭. অনুবাদ: উক্ত হাদীসও হ্যরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে গুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শিখে তা পরিত্যাগ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়, অথবা বলেছেন, সে নাফরমানি করল। -[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রে প্রামাদের দক্ষডুক নয়। : কথাটি জীতি প্রদর্শনমূলক ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। এমন ব্যক্তিকে অমুসলিম বলা যাবে না বা সে ইসলাম হতে থারিজ হয়েও যাবে না। তবে তা বর্জন করলে গুনাহ ও নাফরমানি হবে এতে সন্দেহ নেই। কেননা তাকে পরিহার করা মানে হলো পক্ষান্তরে জিহাদ হতে অনীহা প্রকাশ করা। অথচ সাধারণ পর্যায়ে জিহাদ সর্বকালে সর্বন্তরের লোকের উপর ফরজ। যদিও সর্বদা ফরজে আইন নয়।

यं निरामीत्मत आरमादक कथा]: রোমীয় খ্রিন্টান সাম্রাজ্য ছিল মুসলিম সীমান্তের সংলগ্ন। বি কেনো সময় তাদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে— এ আশঙ্কায় মুসলমানদেরকে তীরনাজীর উপর অনুশীলন বহাল রাখার প্রতি কঠোর ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে। ত্রিক্রালীর ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে। ত্রিক্রালীর ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে। ত্রিক্রালীর ভাষায় নির্দেশ করা এক ভাকের । এ হিসেবে ইসলামের শক্রের মোকাবিলার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকৈ মুগোপ্রোগী যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তার প্রশিক্ষণ চালু রাখা অত্যাবশ্যক।

وَعُرْ هُلَكَ سَلَمَة بْنِ الْآكُوعِ (رض) قَالُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّلِهِ ﷺ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنْ الْسَلَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنْ اسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ بِالسَّرُوقِ فَقَالُ إِرْمُوا بَنِيْ اسْمَاعِيْل فَإِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًّا وَانَا مَعَ بَنِيْ فَلَانٍ لِأَحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ فَاَمْسِكُوا بِايَدِيْهِمْ فَقَالُ مَا لَكُمْ فَقَالُوا كَيْفُ نَرَّمِي وَانَا مَعَكُمْ كُوا وَانَا مَعَكُمْ وَانَا مَعَدَى وَانَا مَعَكُمْ وَانَا مَعَكُمْ وَانَا مَعَلَى وَانَا مَعَالَى وَانَا مَعَلَى وَانَا مَعَلَى وَانَا مَعَالُوا وَانَا مَعَلَى وَانَا مَعَلَى وَانَا مَعَلَى الْمِنْ وَانَا مَعِمْ وَقَالَ وَانَا مَعْ وَقَالُوا وَانَا مَعْمَى وَانْ الْمَعْمُ وَالْمَالَعُونَا وَانَا مَعْمَلُوا وَانَا مَعْمَا وَانَا مِعْمُ وَانَا مَعَلَى وَانْ وَانَا مَعْمَلُوا وَانَا مَعْمَا وَانَا مَعْمَا وَانَا مَعْلَى وَانْ الْمَعْلَى وَانَا مَعْلَى وَانَا مَعْلَى وَانَا مَعْلَى وَانَا مِنْ وَانَا مَعْلَى وَانَا مَعْلَالِهُ وَانْ وَانَا مَعْلَى وَانَا مَعْلَى وَانَا مَعْلَى وَانَا مَعْلَى وَانَا مَعْلَى الْمَالِعُونَ وَانَا مَعْلَى وَانَا مِنْ وَانَا مَا مَعْلَى وَانَا مَعْلَى وَانَا مَعْلَى وَانَا مَا مَعْلَى وَانَا مَالَعْلُوا وَانَا مَا مِنْ وَانَا مَا وَانَا مَالَعُوا وَانَا مِنْ وَانَا مَا مَعْلَى وَانَا مَعْلَى وَانَا مَا مَعْلَى وَانَا مَالِهِ وَانَا مَا مَعْلَى وَانَا مَالِهُ وَانْ مَا وَانَا مَالَالِهُ وَانَا مَالَعُوا وَانَا مَالَعُوا وَانَا مِنْ وَ

৩৬৮৮. অনুবাদ: হ্যরত সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ 🚐 'আসলাম' গোত্রীয় একদল লোকের কাছে গমন করলেন, এ সময় তারা বাজারের মধ্যে তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় রত ছিল। তখন রাসল 🚟 তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ইসমাঈলের বংশধর! তোমরা তীর চালনা কর। কেননা তোমাদের পিতামহ হিযরত ইসমাঈল (আ.)] তীরন্দাজ ছিলেন। [অতঃপর তিনি একদলের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন], আমি অমুক দলের পক্ষে আছি। তারপর অপর দল তীর চালনা বন্ধ করে দিল। তখন রাসূল 🚐 বললেন, তোমাদের কী হলো [যে, তোমরা তীর চালনা হতে বিরত রইলে?] তারা বলল, আমরা কিরূপে তীর ছুড়তে পারি? আপনি যে অমুক দলের সাথে রয়েছেন? এবার তিনি বললেন, আচ্ছা তোমরা তীর ছুড়তে থাক, আমি তোমাদের সকলের সঙ্গেই আছি। -[বখারী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

নাজারে তীরন্দাজীর প্রতিযোগিতা] : বাজারে, মসজিদে, মাহফিলে এক কথার মানুষের ভিড়ের মধ্যে কোনো বকমের ধারালো অস্ত্র উন্যুক্তভাবে নিয়ে গমন করা নিষিদ্ধ। আলোচ্য হাদীসের ভাষ্যে দেখা যায় বাজারে তীরন্দাজীর প্রতিযোগিতা হচ্ছিল, তথু তা নয়; বরং এর প্রতি রাসূল ক্রিক্ত আরো উৎসাহিত করেছেন। কাজেই উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধানে বিভিন্নভাবে জবাব দেওয়া হয়েছে–

১. এখানে السُّرُيِّ ( অর্থন অবিকল বাজার নম; বরং বাজারের সংলগ্ন কোনো নির্দিষ্ট স্থান। ২. أَسُّرُا প্রচলিত অর্থন বাজার নম; বরং একটি স্থানের নাম। ৩. আবার কেউ কেউ বলেন, السُّرُون তা বহুবচন, একবচনে سُوّ অর্থন পায়ের গোড়ালি। অর্থাৎ তারা মাটিতে পায়ে দাঁড়িয়ে তীরন্দাজীর প্রতিযোগিতা করছিল, সওয়ারির উপর হতে নয়। অতএব, উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

৩৬৮৯. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, ভিছ্দ যুদ্ধে। হযরত আবৃ তালহা (রা.) নবী করীম — এর সাথে একই ঢালের আড়ালে আত্মরক্ষা করছিলেন। আর আবৃ তালহা ছিলেন একজন সুদক্ষ তীরনাজ। যখন তিনি তীর নিক্ষেপ করতেন তখন নবী করীম — উঁকি মেরে নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার জায়গা লক্ষা করতেন।

-[বুখারী]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : চোথের পলকের উপরে হাত রেখে ছায়া সৃষ্টি করত দ্রের লক্ষ্যবস্তুকে দেখাকে আরবিতে اسْتُشْرَانُ বলে।

وَعَنْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ الله عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ الله عَلَىٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّ

৩৬৯০. অনুবাদ: হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

কল্যাণ ঘোড়ার কপালের মধ্যে নিহিত।

-[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَرْ اللّهِ (رض)
قَالَ رَآيِثُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَلُونُ نَاصِيَةَ
قَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ وَهُوَ يَقُولُ اَلْخَيْلُ مَعْقُودُ
بِنَوَاصِيْهَ الْخَيْرُ اللّٰي يَوْمِ الْقِيبَامَةِ الْأَجْرُ
وَالْغَيْبَمَةُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৬৯১. অনুবাদ: হ্যরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ক্রান্ত স্বহস্তে ঘোড়ার কপালের কেশরাজি মোড়াচ্ছেন এবং বলছেন, কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ, নেকি ও গনিমত বিজড়িত রয়েছে।

–[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

বিজ্ঞার কপালে কল্যাণ] : সর্বকালে-সকলদেশে ও সকল সমাজে ঘোড়া যুদ্ধের প্রয়োজ নীয় উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এমনকি আধুনিক যুগের যুদ্ধেও অশ্বারোহী বাহিনীর ভূমিকা ও অপরিহার্যরূপে স্বীকৃত। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও ঘোড়া ছিল যুদ্ধের প্রধান উপকরণ। তাই তার কথা উল্লেখ করে যুগোপযোগী সমরোপকরণকেই বুঝানো হয়েছে। জিহাদের মাধ্যমে দুনিয়াতে মালে-গনিমত ও আথেরাতে বিরাট পুরন্ধার বিশেষভাবে ঘোড়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

े অর্থ - কণাল । এখানে কপাল বলে গোটা দেহ বুঝানো হয়েছে। যেমন– আমরা : اَلْتُواصِيُّ : "পদটি বহুবচন, একবচনে 'এল্কান্ড আমরা বলে থাকি, 'অমুকের কপাল ভালো' অর্থাৎ লোকটি ভাগ্যব্যন الهجيم अমুক্তপভাবে এখানে ঘোড়ার কপাল বলে ঘোড়াকেই বুঝনো য়েছে।

الله فَكُوتِ الله عَلَيْهُ مَرِيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

৩৬৯২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর ওয়াদার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রতিপালন করে, কিয়ামতের দিন তার খাদ্য এবং পানীয় পেশাব-পায়খানা তার আমলের পাল্লায় ওজন করা হবে। -[বুখারী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর অর্থ : اِحْتَبَسُ আর্থ করে দেওয়ার অর্থও বাবহুত হর। অর্থাৎ ঘোড়া লালনপালনের এ নিয়ত রাখে যে, যখনই জিহাদের ডাক আসাবে তখনই তা নিয়ে বের হবে। এমন ঘোড়ার পেশাব-পায়খানা, খানাপিনা ইত্যাদির বিনিময়ে তাকে ছওয়াব দেওয়া হবে, ফলে তাও তার নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে। তার অর্থ এই নয় যে, অবিকল পেশাব-পায়খানাকে আমলের পাল্লায় রাখা হবে।

وَعَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْحُلَانُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْحُدِرُ اللّٰهِ عَلَىٰ الْحُدِيلِ وَالشِّدَكَ اللّٰهِ عَلَىٰ الْحُدِيلِ وَالشِّدَكَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمِ اللّٰلِمُ اللّٰلِمِ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ ال

৩৬৯৩. অনুবাদ: উক্ত হাদীসও হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ আদ্যাড়ার মধ্যে 'শিকাল' হওয়া পছন্দ করতে না। বির্ণনাকারী বলেন,] 'শিকাল' ঐ ঘোড়াকে বলা হয়- যার পিছনের ডান পায়ে এবং সামনের বাম পায়ে ধেতবর্ণ থাকে। অথবা সামনের ডান পায়ে এবং পিছনের বাম পায়ে। –[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রিদীনের ব্যাখ্যা]: 'শিকাল'-এর অর্থের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। তবে অনেকের মতে ঘোড়ার যে কোনো পা স্বেতবর্গ হওয়াকে শিকাল বলে। এ ধরনের ঘোড়াকে রাসূল ক্রান্ত কেন অপছন্দ করতেন, তা তিনিই ভালো জানেন, তবে কারো মতে অভিজ্ঞতা হতে প্রমাণিত যে, এ জাতীয় ঘোড়ার মধ্যে ভালো গুণাবলি থাকে না এবং বাহ্যত দেখতেও ভালো

আর হাদীদের শেষাংশে 'শিকাল'-এর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে দেওয়া হয়েছে। এটা রাস্ল 🚟 -এর প্রদন্ত ব্যাখ্যা হলে তাতে মতভেদ প্রকাশের অবকাশ থাকত না। وَعَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ بْنِ عُمَر (رض) أَنَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ سَابِقَ بَيْنَ الْخَبْلِ اللّهِ مُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ سَابِقَ بَيْنَ الْخَبْلِ اللّهِ مَنْ الْخَبْلِ وَسَابُقَ بَيْنَ الْخَبْلِ اللّهَ عَنْ الْخَبْلِ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَبْلِ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَ

৩৬৯৪. অনুবাদ: হযরত আব্দ্বাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুবাহ 

হতে হানিয়্যাতৃল বিদা' নামক স্থান পর্যন্ত সীমানার
মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতা
অনুষ্ঠান করেছেন। আর এ স্থান দৃটির মধ্যকার দ্রত্
হলো ছয় মাইল। আর প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়াসমূহের
দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করেছেন ছানিয়্যাতৃল বিদা'
হতে যুরাইকের মসজিদ পর্যন্ত, এ জায়গা দৃটির
মধ্যকার দূরতু ছিল এক মাইল। -[বুখারী ৫ মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

্রান্ত ব্যাখ্যা : আল্লামা সুমৃতী (র.) বলেন, আভিধানিক অর্থ হলো— কৃচ্ছ বা পাতলা করা। আর ঘোড়াকে কিন্তু করার নিষম হলো— কোনো ঘোড়াকে কিছুদিন খুব বেশি পরিমাণে খানা-পিনা সরবরাহ করা হতো, যখন তা খুব মোটাভাজা হতো তখন ধীরে ধীরে খাদ্যের পরিমাণে হ্রাস করা হতো। অতঃপর যখন আসল খোরাকের পরিমাণে নেমে আসত তখন তাকে একটি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে তার গায়ের উপর মোটা একটি চট বা কম্বল জড়িয়ে দেওয়া হতো। যখন তার শরীরের সমস্ত মেদরস ইত্যাদি শুকিয়ে কমে যেতো তখন তার শরীরের মাংস কমে যেতো; কিন্তু দেহের শক্তি যথারীতি বহাল থাকত। এ ঘোড়াকে ক্রম্বর নিকট এ জাতীয় ঘোড়া ছিল অধিক প্রিয় ও চড়া দামি।

ভিন্দা (বোড়দৌড় প্রতিযোগিতা): আলোচ্য হাদীসের আলোকে যদি কেউ বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার বৈধতা প্রমাণ করতে চান, তবে তা ঠিক হবে না.। কারণ রাস্ল <u></u> যে প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণ করিয়েছেন তা ছিল জিহাদের অংশবিশেষের প্রশিক্ষণ। আর বর্তমান বিশ্বে যা প্রচলিত, তা লটারি ও জুয়া ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তা হারাম।

৩৬৯৫. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ — -এর 'আযবা' নামক
একটি উদ্রী ছিল, দৌড় প্রতিযোগিতায় কোনো উটই
তাকে পিছনে ফেলতে পারত না। একবার জনৈক গ্রাম্য
আরব একটি উটের পিঠে আরোহণ করে আসল এবং
রাস্ল — -এর উদ্রীকে পিছনে ফেলে আগে চলে
গেল। তা মুসলমানদের জন্য পীড়াদায়ক হলো। তথন
রাস্লুল্লাহ — সাজ্বনা স্বরে) বললেন, আল্লাহ তা'আলা
নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, পৃথিবীর যে জিনিসই
উদ্ধৃত্য হয়- আল্লাহ তাকে অবনত করে দেন। ব্রুখারী।

## সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ আল্লাহর এটা চিরন্তন বিধান যে, পৃথিবীতে যে মাথা উঁচু করে উঠে, তাকে সর্বদা সে অবস্থায় রাখেন না। সুতরাং তারও পরিণতি আছে। হার-জিত অঙ্গান্সীভাবে রূড়িত। অতএব, তাতে দুঃখের কী আছে?

## विजीय अनुत्रक : ٱلْفَصْلُ الثَّانِيُّ

৩৬৯৬, অনবাদ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ 🚟 -কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন- এক তীরের অসিলায় তিন প্রকারের লোক বেহেশতে প্রবেশের সযোগ পাবে। তার প্রস্তুতকারী, যে ছওয়াবের নিয়তে তা তৈরি করে। ২. তীর নিক্ষেপকারী ও ৩. তীর প্রদানকারী। সতরাং তোমরা তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর। তবে তোমাদের তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ আমার নিকট তোমাদের সওয়ারি অপেক্ষা অধিক প্রিয় । নিম্নোক্ত তিনটি। কাজ ব্যতীত প্রত্যেক জিনিস মানুষের জন্য অন্যায় ও অনর্থক। ১. ধনকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করা। ২. অশ্বারোহণ প্রশিক্ষণ ও ৩. স্ত্রীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করা। মোটকথা এগুলো শরিয়তে বৈধ ও স্বীকত। -[তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ] তবে আব দাউদ ও দারিমী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন- যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শিক্ষা গ্রহণ করার পর অবহেলা বা অনীহা প্রকাশে তা পরিত্যাগ করে, প্রকতপক্ষে সে আল্লাহর একটি নিয়ামত পরিত্যাগ করল। অথবা বলেছেন, সে আল্লাহর নিয়ামতের নাশোকরী করল।

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : রমী ও রুক্ব একত্রে বর্ণনা করার অর্থ হলো, রমী বা তীরন্দাজী সাধারণত পদব্রেজে মাটিতে দাঁড়িরে হরে থাকে, সওয়ারি অবস্থায় শুধু আঘাত দেওয়া হয়। তবে উভয়ের মধ্যে রমী করাই উত্তম। কেননা সওয়ারি অবস্থায় মনের মধ্যে কিছু অহংকার-গর্বও আসতে পারে। মোটকথা, উভয় অবস্থায় তীরন্দাজী প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

وَعَرْضِكَ اَبِى نَجِيْجِ فِ السُّلُمِيِّ (رض) قَالاَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَلَغَ بِسَهْم فِيْ سَيِبْلِ اللَّهِ فَهُو لَهُ دَرَجَةً فِي الشَّهِمْ فِيْ سَيبْلِ اللَّهِ فَهُو لَهُ دَرَجَةً فِي اللَّهِ اللَّهِ فَهُو لَهُ دَرَجَةً فِي اللَّهِ عَلَى سَيبْلِ اللَّهِ فَهُو لَهُ عَدْلُ مُحَرَّرٍ وَمَنْ شَابَ شَيبْلِ اللَّهِ فَهُو لَهُ عِذْلُهُ مُحَرَّرٍ وَمَنْ شَابَ شَيبَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَرَوٰى اَبُسُو َ اَوْ اَلْسَغَسُسُ الْآوَلُ وَالسَّنَسَانِسَّ الْآوَلُ وَالسَّنَسَانِسَّ الْآوَلُ وَالسَّنَانِ مَ وَالشَّالِثَ الْآوَلُ وَالشَّالِثَ وَفَيْ رَوَا يَسِجْسُلُ اللَّهَ بَدُلُ فَى الْاَسْلَام . اللَّه بَدُلُ فَى الْاَسْلَام .

আবু দাউদ এই হাদীসের কেবলমাত্র প্রথম জংশটি নাসায়ী প্রথম ও দিতীয় জংশটি এবং তিরমিয়ী দিতীয় ও তৃতীয় জংশটি বর্ণনা করেছেন। তবে বায়হাকী ও তিরমিয়ীর রেওয়ায়েতের মধ্যে بُنْيُ الْإِسْلَامِ বর্ণিত হয়েছে।

وَعَرْثِ اللّهِ عَلَيْهُ الْمِنْ مُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

৩৬৯৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

বর্গারনাজী, অথবা উট কিংবা ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতিযোগিতা বৈধ নয়। -[তরমিয়ী, আবু দাউদ ও নাসায়ী]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

প্রভিযোগিতায় পারিতোষিক গ্রহণ করা]: পুরস্কারের শর্তে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা করে করে। আলোচ্য হাদীসে এ বিষয়েরই নিষেধ করা হয়েছে। কিছু ইসলামের দুশমনদের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে জিহাদের প্রস্কৃতি ও প্রশিক্ষণ, অনুশীলন এবং মুজাহিদদেরকে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদির জন্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ মালসম্পদ প্রদান ও গ্রহণ করা জায়েজ। কেননা তাতে পুরস্কার ঘোষিত বা পূর্বশর্ত থাকে না। কিছু নিজেদের মধ্যে হার-জিতের শর্তে কিছু দেওয়া-নেওয়া হারাম। কেননা তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

৩৬৯৯. অনুবাদ : হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহ কলেছেন- যে ব্যক্তি ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় দৃটি ঘোড়ার মধ্যে আরেকটি সংযোজন করে, এমতাবস্থায় যদি এ বিশ্বাস থাকে যে, তার ঘোড়া আগে যেতে পারবে, তখন তাতে কোনো দোষ নেই। — শিবহে সন্তাহ

আর আবৃ দাউদের রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যাক্তি
প্রতিযোগিতার দুই ঘোড়ার মধ্যে আরেকটি ঘোড়া প্রবেশ
করাল, অথচ তা আগে যেতে পারবে কিনা? এ ব্যাপারে
আস্থা নেই, তখন তা জুয়া হবে না। আর যে ব্যক্তি এ
বিশ্বাসে তার ঘোড়া প্রবেশ করায় যে, তা নিশ্চিত আগে
যাবেই, তখন তা জুয়া হবে। আর তা হারাম।

## সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

প্রতিযোগিতার মধ্যে উভয় পক্ষ হতে শর্ত আরোপ করা স্তায়েজ নেই; বরং তা জুয়া যা শরিয়তে হারাম। যেমন এক ব্যক্তি বঙ্গল, যদি তোমার ঘোড়া আগে যেতে পারে তবে আমি একশত টাকা দেব। আর যদি আমার ঘোড়া আগে চলে যায়, তাহলে ভূমি আমাকে একশত টাকা দিতে হবে। তা জায়েজ নেই। কেননা তা হারাম। আর যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তি এ প্রতিযোগিতায় শামিল হয় এই শর্তে যে, যদি সে বিজয়ী হয় তবে উভয়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুত পুরস্কার পাবে; কিন্তু হেরে গেলে তাকে কিছুই দিতে হবে না। এভাবে প্রতিযোগিতা জায়েজ। মেটকথা, সরকারের কোনো বা সংস্থার পক্ষ হতে পুরস্কার ঘোষণা করলে তা বৈধ হবে। অনুরূপভাবে জয় সুনিন্ঠিত না থাকলেও প্রতিযোগিতা দ্যণীয় হবে না।

وَعَرَوْ نِهِ وَ اللّهِ عِمْرَانَ بِيْنِ حُصَبِيْنِ (رضه) قَالُ قَالُ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ لَا جَلَبَ وَلاَ جَنبَ زَادَ يَحْيُنَى فِي حَدِيثَتِهِ فِي الرّهَانِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ وَالنَّسَانِيُّ وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ فِي بَابِ الْغُصِبِ)

৩৭০০. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রি বলেছেন কুর্নিক্ জায়েজ নেই। ইয়াহইয়া অত্র হাদীসে বর্ধিত করে বলেছেন- ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায়।

–[আবৃ দাউদ ও নাসায়ী]

ইমাম তিরমিয়ী (র.) আরো কিছু বর্ধিতসহ بَـــُـبُ । ছিনতাই পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : এ শব্দ দৃটি 'জাকাত' অধ্যায়েও বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য উভয় জায়গায় আভিধানিক অর্থ এক হলেও ব্যবহারিক অর্থ পৃথক পৃথক পৃথক টুন্ন বা হাঁকা এবং ক্রিড্রালিক আর্থ বা সে পিছন হতে হাঁকা-হাঁকি করে ঘোড়াটিকে তাড়াতে থাকা। আর ক্রিড্রালিতার সময় আরোহিত ঘোড়া ব্যতীত আরেকটি ঘোড়া তার পার্ধে রাখা, যাতে আরোহিত ঘোড়া ক্রান্ত হয়ে পড়লে তাকে পরিত্যাগ করে দ্রুতগতিতে তাতে আরোহণ করতে পারে। তা জায়েজ নেই। বস্তুত তাতে ঘোড়ার পরিবর্তে আরোহীর প্রতিযোগিতাই অর্থহীন ও প্রহসনে পরিণত হবে।

এবং خَنَتُ এবং حَلَتْ -এর তিনটি পদ্ধতি হয়ে থাকে। যথা–

- ১, সদকা আদায়ের মধ্যে।
- ১. ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে r
- ত. ঘোড়নৌড়ের মধ্যে। এসব বিষয় সম্পর্কে বিন্তারিত আলোচনা কিতাবৃয যাকাতের মধ্যে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। আর উপরিউক হাদীসে خَنَتْ এবং خُنَتْ -এর তৃতীয় পদ্ধতি উর্দ্ধেশ্য।

الله عن النّباي وَ النّباي وَ النّباي الله وَ النّباي النّباي الله وَ النّباي الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَا الله

৩৭০১. অনুবাদ : হযরত আবৃ কাতাদা (রা.) নবী করীম করীম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, সেই ঘোড়াই সর্বোন্তম যার সারা দেহ কালো এবং কপালে ও নাকের দিকে কিঞ্জিৎ সাদা চিহ্ন আছে। অতঃপর যার কপালে সামান্য সাদা চিহ্নসহ পায়ের দিকেও সাদা। কিন্তু ডান পা যেন সাদা বর্ণের না হয়। অতঃপর যদি মিশ্র কালো বর্ণের ঘোড়া না হয়, তবে উক্ত চিহ্নসহ খয়েরি রংয়ের ঘোড়া উত্তম। লিতরমিয়ী ও দারিমী।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আর্বদের ব্যাখ্যা) : আরবদের উট, ঘোড়া প্রভৃতি জানোয়ার সম্পর্কে সেই অধিক অভিজ্ঞ। এ হিসেবে রাসৃগ بالمُحَيِّرِيُّ (যাড়ার তণাবলি বিন্যাস করেছেন। وَعَنْ اللّهِ الْجُشَعِيّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَلَبْكُمْ بِكُلِّ كُمَبْتِ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ اَوْ اَشْقَرَ اَغَرَّ مُحَجَّلٍ اَوْ اَدْهُمَ اَغَرَّ مُحَجَّلِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ وَالنَّسَانِيُّ). ৩৭০২. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ ওহাব জুশামী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুক্সাহ — বলেছেন,
অবশ্য তোমরা এমন ঘোড়া বেছে নাও যা খয়েরি বর্ণের
এবং কপাল ও হাত-পা কিঞ্জিৎ তদ্র, অথবা লালবর্ণের
যার কপাল ও হাত-পা সামান্য সাদা, অথবা মিশ্র কালো
যার কপাল ও হাত-পা সাদা। — আবৃ দাউদ ও নাসায়ী

وَعَرْتِ ٢٠٠٣ ابْنِ عَبْنَاسِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُمْنُ الْخَبْلِ فِي الشُّقْرِ. (رَواهُ التَّرْهِذِيُّ وَإَبُوْ دَاوُدَ)

৩৭০৩. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রে বলেছেন, ঘোর লালবর্ণের ঘোড়ার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। –[তিরমিযী ও আবু দাউদ]

## সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : আমরা পূর্বেই বলেছি আরবগণ ঘোড়ার সাথে বেশি সম্পৃক্ত। ঘোড়া ছিল তাঁদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় সম্পদ। তাদের সমাজে প্রবাদে বলা হতো لَيْسَ الْسَنَاعُ إِلاَّ الْخُيْسُ الْسَنَاعُ إِلاَّ الْخُيْسُ أَسْكَاعُ إِلاَّ الْخُيْسُ أَسْكَاعُ إِلاَّ الْخُيْسُ أَسْكَاعُ وَلاَ كَالِيَةُ अपने अध्यक्षित्रीय्राज काরণে স্বয়ং রাসূল ﷺ তার প্রতি অধিক মনোনিবেশ করেছেন। তাই বিভিন্ন বর্ণ আকৃতির বিভিন্ন নামকরণ করেছেন। ফলে তাতে স্কণেরও বিন্যাস ঘটেছে।

وَعَنْ نَاسُكُمِي عُتْبَةً بْنِ عَبْدِ نِ السُّلُمِي (رض) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَ تَقُصُّواْ نَوَاصِى الْخَيْلِ وَلاَ مُعَارِفَها وَلاَ اللَّهِ اللَّهَ الْمَعَارِفَها وَلاَ اللَّهَا فَإِنَّ أَذْنَا بَهَا مَذَابُها وَمُعَارِفُها وَفَاؤُها وَنَوَامِها مَعْقُودٌ فِيْهَا النَّخَيْرُ. وَفَاؤُها وَلَهُا النَّخَيْرُ. (رَوَاهُ أَيْرُ دَاوُد)

–[আবু দাউদ]

وَعَرْثِ الْبَحْسَمِينِ وَهَبِ دَالْبَحُسَمِينِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِرْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَالْخَيْلُ وَالْخَيْلُ وَالْخَيْلُ وَالْخَيْلُ وَالْمَسَحُوا بِنَوَاصِيْبِهَا وَاعْجَازِهَا اوْ قَالَ الْحَيْلُ وَهَا لَهُ وَقَالَ الْاَوْتَارَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৩৭০৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ ওহাব জুশামী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 

বলেছেন,
তোমরা ঘোড়াকে সযত্নে বেঁধে রাখ। অর্থাৎ যুদ্ধের
জন্য প্রস্তুত রাখ] এবং কপালে ও পিঠে অথবা বলেছেন,
নিতম্বে হাত বুলাও এবং তাদের গলায় মালা পরাও; কিন্তু
গলায় ধনুকের তুণ বেঁধো না। — আবৃ দাউদ ও নাসায়ী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ने जिस्से हैं। जिस्से शनास कामात्मत्र कृत वीक्षी : धांफ़ा वा शख्त शनास कामात्मत कृत वा अविक वीक्षा के के के के अलार्ज आतार्ज शनीत्म निरम्ध कता रहारह। উक्ত निरम्ध किम कातरा दर्ख शांत। यथा–

- ১. তাদের ধারণা ছিল কামান ধনুকের রশি পশুর গলায় বেঁধে দিলে পশুতে বদ-নজর লাগবে না। ইমাম মালেক (র.) বলেন, এ উদ্দেশ্যে বাধা জায়েজ। তবে রাসূল ্রক্তা -এর নিষেধের কারণ হলো, সব কিছু আল্লাহর হুকুমেই হয়। কাজেই আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্লুল রাখা বাছুলীয়।
- ২ অনেক সময় অসাবধানতায় উক্ত তুন বা রশি দ্বারা গলায় ফাঁস পড়তে পারে। বিশেষত পণ্ড যখন জঙ্গলে বা বাগানে ঢুকে, যা মৃত্যুর কারণ হবে।
- ৬. আবার অনেক সময় তার সাথে ঘণ্টা বা ঝুমঝুমি বেঁধে দেওয়া হতো। অথচ তাকে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। তবে এ
  নিষেধ অর্থ হারাম নয়; বরং মাকরহ। অবশ্য সৌন্দর্যের জন্য পতর গলায় মালা কিংবা বালামুসিবত হতে নিরাপদে থাকার
  জন্য তাবিক্ত বাধা জায়েজ আছে। মোটকথা, পর পর হাদীস দুটিতে যোড়ার প্রতি যত্নবান হওয়ার আদেশ রয়েছে।

وَعَرِضِكِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَبُّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَبْدًا صَامُورًا مَا اخْتَصَنَّا دُونَ النَّاسِ بِشَيْعُ اللَّا يِثُلُثُ المُرْنَا انْ نُسْبِغَ الْدُوشُوءَ وَأَنْ لَا نَاكُلُ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لَا نَنْزَى حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ. (رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَانِدُ)

৩৭০৬. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ 

ছেলেন একজন নির্দেশিত বান্দা। সূতরাং সকল আদেশ নিষেধ সকলের জন্য সমানভাবে প্রচার করেছেন। আমাদের (আহলে বাইতের) জন্য কোনো কিছু (গোপন করত) নির্দিষ্ট করে যাননি, তিন কান্ধ ব্যতীত। আর তা হলো, তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা পরিপূর্ণভাবে অন্ধু করি। আমরা যেন জাকাত-সদকা না খাই এবং ঘোড়া-গাধার সংমিশ্রণে প্রজনন না করি।

–[তিরমিযী ও নাসায়ী]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

[হাদীদের ব্যাখ্যা]: উপরিউক হাদীদের মর্ম হচ্ছে, উত্মতকে নির্দেশিত বন্ধুসমূহের আদেশ দান এবং নির্মেক্ত বন্ধুসমূহ থেকে বাধা প্রদানের জন্য রাসূল হচ্ছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত এবং এক্ষেত্রে তিনি বেচ্ছাচারী ও ব্রহংসম্পূর্ণ নন। যদি তিনি বেচ্ছাচারী হতেন, তাহলে মানুষের স্বভাবগত চাহিদার দক্ষন নিজের পরিবার-পরিজ্ঞানে বিশেষভাবে কোনো আদেশ দান করেতেন। অথচ তিনি বিশেষ কোনো আদেশ দান করেনি। আর এ কথার মাধ্যমে শিয়া সম্প্রদায়ের দৃঢ়ভাবে থকা হয়ে গিয়েছে। যারা বলে থাকে যে, রাসূল তার পরিবার-পরিজ্ঞানকে বিশেষ জ্ঞান ও বিদ্যা দান করেছেন যা অন্যদেরকে দান করেনেন। অথবা এর মর্ম হচ্ছে, রাসূল হচ্ছেন ব্যাপকভাবে দীনের প্রচার-পরার নার্ম্বতের দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নির্দেশিত আর এর মর্ম হচ্ছে, রাসূল বিশার কার্যার আর্থাকের দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নির্দেশিত আর নার্মার নিকট যা আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে ।। আর এক্ষেত্রে রাসূল এর পক্ষ থেকে চুল পরিমাণও ক্রটি-বিচুতি হয়নি। পক্ষান্তরে হাদীদের মধ্যে যে তিনটি বন্ধুকে রাসূল এর পরিবারের জন্য বাপক। তাই এতে বিশেষজ্বের ক্ষী অর্থ রয়েছে তন্ধ্য হতে তথুমাত্র জাকাত খাওয়া ব্যতীত অবশিষ্ট দৃটি তো সব মানুষের জন্য ব্যাপক। তাই এতে বিশেষজ্বের ক্ষী অর্থ রয়েছে বিধায় এর জবাব হচ্ছে যে, পরিপূর্ণভাবে জন্ধু করা অন্যান্য শোকরের জন্য মাকরহে তানবাহী এবং হন্ধুর ক্রান্তন এর পরিবার-পরিজ্ঞনের জন্য মাকরহে তাহরীমী । এবং হন্ধুর ক্রান্তন এর পরিবার-পরিজ্ঞনের জন্য মাকরহে তাহরীমী । এবার নার্মান্তর জন্য এ আদেশ হচ্ছে বাভাবিক ও হালকাভাবে; কিন্তু রাসূল —এর পরিবার-পরিজ্ঞনের জন্য এ আদেশ হচ্ছে বাভাবিক ও হালকাভাবে; কিন্তু রাসূল —এর পরিবার-পরিজ্ঞনের জন্য এ আদেশ হাল্ড বাভাবিক ও হালকাভাবে; কিন্তু রাসূল —এর পরিবার-পরিজ্ঞনের জন্য এ আদেশ হাল্ড বাভাবিক ও হালকাভাবে; কিন্তু রাসূল —এর পরিবার-পরিজ্ঞান ক্রান্তন এবং লাভাবিক ও হালকাভাবে; কিন্তু রাসূল —এর পরিবার-পরিজ্ঞান ক্রন্ত আদেশ হাল্ড আদেশ হাল্ড বাভাবিক ও হালকাভাবে; কিন্তু রাসূল —এর পরিবার-পরিজ্ঞান ক্রন্ত বাহানী ক্রান্তন ক্রিজ্ঞান ক্রন্তন ক্রান্তন কর ক্রান্তন করি জন্য এ আদেশ হাল্ড ভাবিক ও হালকাভাবে; কিন্তু রাসূল —এর পরিবার-পরিজ্ঞান ক্রান্তন কর ক্রান্তন ক্রিজ্বন ক্রান্তন ক্রান্তন ক্রান্তন ক্রান্তন ক্রান্তন ক্রান্তন ক্রান্তন ক্রিজ্ঞান ক্রান্তন ক্রান্তন ক্রান্তন ক্রান্তন ক্রান্তন ক্রান্তন ক্রান্তন ক

(क्ष्मकाठ ६म <u>(खारा</u>बि-बाइला) ३८ (क)

्राष्ट्र कर्जावडा<u>र</u>व ।

খিনিটা। এতে সন্দেহ বা কারো বিমত নেই, তবে গাধার ছারা ছোলে বাইড তথা বনু হাশিমের জন্য হারাম। তা তানের বিশেষ বিশিষ্টা। এতে সন্দেহ বা কারো বিমত নেই, তবে গাধার ছারা ছোড়ী সঙ্গম বা প্রজনন করানো এটা মাককহ: হারাম নর। আব পরিপূর্ণভাবে অজু করা মোন্তাহাব। অথচ তা সমস্ত মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে আহলে বাইতকে এ সমস্ত জিনিসের বাাপারে বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছেন মাত্র। তা হতে বুঝা যার; পরিয়তের বিধানসমূহ আদেশ-নিষেধের বেলায় সক্ষ মান্য সমান হলেও শ্রেণিবিন্যাসে তারতম্য রয়েছে।

وَعَرْ ٢٠٠٧ عَلِيّ (رض) قَالَ الْهُدِيتُ لَوَسُولِ اللّهِ عَلَيّ أَرض) قَالَ الْهُدِيتُ لَوَسُولِ اللّهِ عَلَيّ بَغْلَةٌ قَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيْدِ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتُ لَنَا مِشْلَ لُهُ إِنَّهَا لَا لَهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

৩৭০৭. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একবার রাস্পুল্লাহ — -কে একটি
থক্ষর উপটৌকন পাঠানো হলো; অতঃপর তিনি তার
উপর সওয়ার হলেন। তথন হযরত আলী (রা.)
বললেন, [হে আল্লাহর রাস্প!] যদি আমরা গাধাকে
ঘোড়ীর সঙ্গে মিলন [সঙ্গম] করাতাম, তবে এ ধরনের
থক্ষর আমরাও লাভ করতাম। তা গুনে রাস্পুল্লাহ —
বললেন, নির্বোধ লোকেরাই এরূপ করে থাকে।

-[আবু দাউদ ও নাসায়ী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খন্ট : क्रियान ও হাদীসে বিরোধ]: অত্র হাদীসে দেখা যায় রাস্ল ক্ষর হাদিয়াধরপ এইণ করেছেন এবং তাতে সওয়রও হয়েছেন। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত পশুর উল্লেখ করে বান্দার উপর স্বীয় অনুগ্রের কথা শরণ করেছেন, তনাধ্যে খন্ডরের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে। যেমন وَالْخَبْلُ وَالْبُغْلُلُ وَالْحُبْسُومُ وَالْخَبْلُ وَالْبُغْلُ وَالْحُبْسُومُ وَالْحَبْسُومُ وَالْحَاسُومُ وَالْحَبْسُومُ وَالْمُلْعُلِمُ وَالْحَبْسُومُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ

وَعَرْ ثَلِيكَ أَنَسِ (رض) قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَهُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِيضَةٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُوْ دَاوْدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৩৭০৮. অনুবাদ: হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ === -এর তলোয়ারের বাঁটের উপরিভাগ রৌপ্যমণ্ডিত ছিল। -[তিরমিযী, আবৃ দাউদ, নাসায়ী ও দারিমী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শব্দের অর্থা : এর অর্থে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যেমন তলোয়ারের গোড়ার টুপি। আবার কেউ বলেন, তলোয়ারের গোড়ায় এবং বাটের মাথার উভয় পার্শ্বের নাকের ন্যায় মোড়ানো গুটলীছয়। আবার কেউ বলেন, তলোয়ারের বাট ইত্যাদি।

ভিন্ন আৰু কপা-চাঁদির ব্যবহার): শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে: সামান্য পরিমাণে রুপা ঘারা তিলোঁয়ারকৈ মোড়ানো কিবল তার বাটে লাগানো জায়েজ আছে। অনুরুপভাবে তলোয়ারের করজিতেও চাঁদি মোড়ালো জায়েজ: তবে ঘোড়ার লাগামে বা জিনপোষে কিংবা গদিতে ব্যবহার করার মধ্যে মততেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, মুবাহ, আবার কেউ বলেছেন, হারাম। অনুরূপভাবে যুদ্ধের চাকু-ছুরির মধ্যে চাঁদি ব্যবহার সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে হর্ণ ব্যবহার হারাম হওয়ার মধ্যে সকলেই একমত। যদিও সামান্য পরিমাণে জায়েজ আছে। এ মাসআলাটি আবৃ লাউদের শরহে বাযালুল মাজহুদে নির্দ্ধিক পরিজ্ঞেদ বিজ্ঞারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

وَعَنْ اللّهِ بْنِ سَعْدِ عَنْ جَدِهِ مَزِيْدَةَ (رضا) قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ جَدِهِ مَزِيْدَةَ (رضا) قَالُ دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ مُونِدُي وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ عَرِيْبٌ)

৩৭০৯. অনুবাদ: হযরত হুদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ তাঁর দাদা অথবা নানা মাযীদাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ ক্রি মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশকালে তাঁর তলোয়ারে স্বর্ণ ও চাঁদি মোড়ানো ছিল।

—[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন এ হাদীসটি গারীব।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : পুরুষদের সোনা ও রূপায় নির্মিত জিনিস ব্যবহার সম্পর্কে ইমামদের অতিমত হলো, স্বর্ণের সর্বপ্রকার জিনিস ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ও হারাম। অনেক লোককে দেখা যায় গলায় স্বর্ণের চেইন বা হাতে সোনার আংটি অবলিলাক্রমে ব্যবহার করেন, অথচ তারা জানেন না অথবা জেনেও মানেন না যে, একটি জঘন্যতম হারামের মধ্যে তারা অহর্নিশ লিপ্ত রয়েছেন। আর রূপা বা চাঁদি একান্ত প্রয়োজনে চার আনা ওজন পরিমাণ ব্যবহার করা জায়েজ। তবে সৌখিনতা বা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তা ব্যবহার জায়েজ নেই। অবশ্য ছুরি, তলোয়ার ইত্যাদির বাটে তা সামান্য পরিমাণে জায়েজ আছে। এ মাসআলাটি আবৃ দাউদের শরাহ বায়্লুল মাজহুদে আইন করি নিউলিক পরিছেদ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা য়াছে।

وُعُودِ بِهِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ (رض) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ عَلَبْهِ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ قَدَّ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوَدَ وَابُنُ مَاجَةً)

৩৭১০. অনুবাদ: হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, ওহুদের লড়াইয়ের দিন নবী করীম দুটি বর্ম পরিধান করেছিলেন। অবশ্য একটির উপরে আরেকটি ছিল। –[আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ق وَرُعِ: **।युरक লৌহবর্ম পরিধান) بُونِ** فِي الْحَرْبِ क्र्थ – लৌহ নির্মিত জামা বা পোশাক। তা অনেকটা গাউন বা ওভার কোটের মতো যুক্কের ময়দানে এটা পরিধান করা হয়। আত্মরক্ষা বা নিজের হেফাজতের জন্য তা ব্যবহার করা তাওয়াক্লুনের ধেলাফ গণ্য হবে না।

ন্তি নিয়াবীর ইরসালের শুকুম]: ইয়াবীদ ও সায়েব- তাঁরা পিতা-পুত্র উভয়েই সাহাবী। ৮ম হিজরিতে মর্ক্কা বিজয়ের সময় সায়েবের বয়স ছিল মাত্র সাত বংসর। সুতরাং তৃতীয় হিজরিতে ওহুদের যুদ্ধের সময় সায়েব ছিলেন অল্প বয়সী শিত। কাজেই তিনি যে ওহুদ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না তা সুনিন্চিত। এ হিসেবে হাদীসটি মুরসাল। আর মুহাদ্দিসগণের কাছে কোনো সাহাবীর ইরসালকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য।

وَعَرْدِ الْآَكِ الْمِنْ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَتُ رَايَةٌ نَبِي اللّهِ عَلَيْ سُودًا وَلِوَانُهُ أَبَيْهُ سُدُدًا وَلِوَانُهُ أَبَيْهُ سُدُر. (رَوَاهُ التَّرَّمِذَيُّ وَابْنُ مَاجَةً)

৩৭১১. অনুবাদ: হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম = -এর বড় ঝাণ্ডাটি
ছিল কালো বর্ণের এবং ছোট ঝাণ্ডাটি ছিল সাদা বর্ণের
—/তির্মিয়ী ও ইবনে মাজাহ

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بُراً، ﴿ وَرَالِمُ এর মধ্যে পার্থক্য : আসলে দূটির অর্থই পতাকা। তবে বড় এবং ভারী পতাকাকে وَرَالُمُ وَرَالُكُ (তল, তা গোটা সেনাদলের পরিচয় প্রতীক। রাসূল عَنَا وَ وَمَا اللهِ (একাব)। আর ছোট আকারের পতাকা, যা খও খও কাপড়ের দ্বারা তৈরি করা হতো এবং বর্শা ও তীরের মাথায় বেঁধে উত্তোলন করত ক্ষুদ্র সৈন্যদল যেদিকে মোড় নেয় উক্ত পতাকাটিও সেই দিকে মুড়িয়ে নেওয়া হয়, একে বলে لَرَا شَاكَ আবার কেউ এর বিপরীত অর্থও বলেছেন।

W

وَعَنْ اللهِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ مَوْلَى مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ بَعَفَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ بَسْأَلُهُ عَنْ رَأْيَةَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى فَقَالَ كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَعِرَةٍ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مُرَدَّةً)

৩৭১২. অনুবাদ: মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের আজাদকৃত গোলাম মূসা ইবনে উবাইদা (র.) বলেন, একদা মুহাম্মদ ইবনে আসিম আমাকে সাহাবী হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ — -এর পতাকা [কোন বর্ণের ছিল] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, তা চতুকোণ বিশিষ্ট কালো সাদা রেখাযুক্ত কম্বলের ন্যায় ছিল। – তিরমিয়ী ও আবু দাউদ]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ভিতাবাঘ, যা সাধারণত সাদা কালো ডোরা বা রেখাবিশিষ্ট চাদর বা কম্বল । মূলত 'নামিরাহ' অর্থ-চিতাবাঘ, যা সাধারণত সাদা কালো ডোরাবিশিষ্ট হয়ে থাকে । সূতরাং যে হাদীসে কালো পতাকার উল্লেখ রয়েছে তা দ্বারা একেবারে নিশিকালো রং উদ্দেশ্য নয়; বরং দূর হতে কালোই মনে হতো, যা চিতাবাঘের রংয়ের মতোই দেখাত।

وَعَرْ تَلَاثَ جَايِرِ (رض) أَنَّ النَّبِتَّ ﷺ وَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاوُهُ أَبْبَعُ ﷺ وَخَلَ مَكَّةً وَلِوَاوُهُ أَبْبُعُ صُدٍ (رَوَاهُ التَّيْرُمِيذِيُّ وَأَوْهُ التَّيْرُمِيذِيُّ وَأَوْهُ التَّيْرُمِيذِيُّ وَأَوْهُ وَاوْدُ وَإِنْ مُ مَاجَةً )

৩৭১৩. অনুবাদ: হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত
আছে যে, নবী করীম এমন অবস্থায় প্রবেশ
করেছেন যে, তাঁর ছোট পতাকার বর্ণ ছিল সাদা।
—[তিরমিমী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

# তৃতীয় অनु एक : ٱلْفَصَلُ الثَّالِثُ

عَرْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

৩৭১৪. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নারীদের পরে [জিহাদের] ঘোড়া অপেক্ষা
অন্য কোনো জিনিস রাস্লুল্লাহ 

এর নিকট অধিক
প্রিয় ছিল না। —[নাসায়ী]

#### সংশ্রিষ্ট আন্দোচনা

غَرُّ الْعَرْبُثِ (হাদীসের ব্যাখ্যা) : রাসূল 🚃 -এর কাছে অনেক বস্তুই প্রিয় ছিল, তবে নারী ও ঘোড়া ছিল সেগুলোর মধ্যে অন্তিম। وَعَنْ اللّهِ عَلِيّ (رض) قَالَ كَانَتْ بِبَدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى قَوْشَ عَرَبِيَّةُ فَرَأَى رَجُلاً بِيَدِه فَوْشَ فَارِسِيَّةٌ قَالَ مَا هٰذِه الْقِهَا وَعَلَيْكُمْ بِهٰذِه وَاشْبَاهِهَا وَرِمَاح الْقَنَا فَإِنَّهَا يُتَوْيَدُ اللّهُ لَكُمْ بِهَا فِي اللّهِيْنِ وَيُمْكِنُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ . (رَوَاهُ أَبْنُ مَاجَةً)

৩৭১৫. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা রাস্পুরাহ — এর হাতে ছিল
আরবদের নিয়মে তৈরি একখানা ধনুক এমন সময়
তিনি দেখতে পেলেন আরেক লোকের হাতে একখানা
পারস্যের তৈরি ধনুক। তিনি বললেন, এটা কী? তা
ফেলে দাও। ব্যবহার করো না] তোমাদের উচিত যে,
তোমরা এ জাতীয় আরবি ধনুক ব্যবহার করা। আর
উন্নতমানের বর্শা ব্যবহার করা। কেননা তা দ্বারা আল্লাহ
তা'আলা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং
তোমানেরকে বিভিন্ন দেশে-শহরে নগরে জয়যুক্ত ও
প্রতিষ্ঠিত করবেন। –িইবনে মাজাহ)

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: অত্র হাদীসের আলোকে নিজস্ব তথা জাতীয় সংস্কৃতি ও রীতিনীতি অবলম্বনের গুরুত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তবে ভৌগোলিক সংস্কৃতি অপেক্ষা ধর্মীয় সংস্কৃতির গুরুত্ব অনেক বেশি। কোনো জাতির অন্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তার স্বতন্ত্র সংস্কৃতিই প্রমাণবিশেষ। সুতরাং লবণের ভিতরে পড়ে লবণ হওয়া চলবে না। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) দেশ হতে দেশান্তরে ইসলামের পতাকা উডডীন করেছেন, অথচ তাঁরা ধর্মীয় তথা ইসলামিক সংস্কৃতি এতটুকুও পরিবর্তন ঘটানিন।

# بَابُ اُدَابِ السَّغَرِ পরিচ্ছেদ : সফরে চলার রীতিনীতি

স্বাভাবিকভাবে সফর হলো মানুষের স্বভাব বিরোধী। আরাম-আয়েশ হতে শুরু করে খানাপিনা ও মানসিক প্রশান্তি সফরে বিদ্যমান থাকে না। আপনজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক। তাই সফরকালে বিশেষ কিছু নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। এক হাদীসে রাস্ল ক্রান্ত বলেছেন- "সফর হলো জাহান্নামের একাংশ"। সফরে হতে হয় সহনশীল ও ধৈর্ঘশীল। সঙ্গী-সহচরদের সাথে করতে হয় ওদার্য আচরণ। এ জাতীয় অনেক রীতিনীতি মেনে চলতে হয়, অত্র পরিচ্ছেদের হাদীসে সফরের শিষ্টাচার সম্পর্কে বিশ্বদ ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে।

اَدُانُ ছারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মনোযোগের উপযুক্ত এবং ক্রন্ফেপের যোগ্য বন্তুসমূহের ধ্যান করা। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ভর্ৎসনাযোগ্য ও ক্রটিযুক্ত বন্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা হচ্ছে 'اُدانُ এবং উত্তম বৈশিষ্ট্যাদিকেও 'اُدانُ' বলা হয়ে থাকে। مُنَدُّرٌ ছারা যদিও উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাপক; কিন্তু এখানে বিশেষভাবে জিহাদের জন্য مُنَاثُ -এর 'اُدانُ' হচ্ছে এই যে-

- ১. সর্বপ্রথম নিয়ত গুদ্ধ হতে হবে যে, গুধুমাত্র আল্লাহর কালিমাকে সমুনুত করা উদ্দেশ্য হবে।
- ২. আল্লাহর নাম নিয়ে বের হতে হবে।
- ৩. অতান্ত বিনয়াবনত হয়ে বের হবে আভিজাতা এবং অহংকারের সাথে বের হবে না।
- 8. পরস্পরের মধ্যে ঝগডা-বিবাদে লিগু হবে না।
- আল্লাহ ও রাসলের অনুসরণের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখবে।
- ৬, যুদ্ধের সময় সহনশীলতা ও ধৈর্যধারণ করে অটল থাকবে।
- ৭, যদ্ধ চলাকালীন সময়েও আল্লাহর শ্বরণ থেকে উদাসীন থাকবে না।
- ৮, সংখ্যা ও ঐশ্বর্যতা এবং মাল-আসবাবে আধিক্যের উপর অহংকার করবে না। আর এর স্বল্পতার দরুন অন্তরে ভীতি রাধনে না
- ৯. উপরের দিকে উঠার সময় আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে 'আল্লাহ্ আকবার' বলবে। আর নিচের দিকে গমনের সময় আল্লাহকে নিচুতা থেকে পবিত্র মনে করে 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। বিলাসিতা এবং বিশ্রামের কোনো বস্তু সাথে রাখবে না।
- ১০. বিজয়ের পর অহংকার করবে না যে, আমরা জয় করেছি; বরং বিজয়কে আল্লাহর দিকে নিসবত করবে ়

(يَلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً

সারকথা হলো, অবস্থা এমন হবে যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে সৈন্যদের একটি দল পরিলক্ষিত হবে; কিন্তু বাস্তবে তা হবে আল্লাহর আশেকদের একটি জামাত।

थश्य अनुत्रक : اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

عَرْ ٢٧١٠ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ (رض) أَنَّ النَّبِيِّ صَالِكِ (رض) أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى خَرَجَ يَنُومَ الْخَرِمِيْسِ فِي غَنُووَ تَبُولُو كَانَ يَكِيبُ أَنْ يَتَخُرُجَ بَوْمَ الْخَرِمِيْسِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৭১৬. অনুবাদ: হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)

হতে বর্ণিত। নবী করীম হা তাবুকের যুদ্ধে
বৃহস্পতিবার রওয়ানা করেছেন। বস্তুত তিনি বৃহস্পতিবার
সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন। -[বুখারী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ने प्रें । আইন ( वेहन्नाजिवादে সফরে বের হওয়ার কারণ) : শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো দিন নির্ধারণ করে وَيَّ يَـرُمُ الْخَيـبُوسِ يَّ يَـرُمُ الْخَيـبُوسِ वेहन्नाजिवादि সফরে বের হওয়ার কারণ) : শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো দিন নির্ধারণ করে হেজর সফরে বর্জার হিত্যার তেমন কোনো শুরুত্ব নেই। আর এতে ভভাওতেরও কোনো মুল্য নেই। রাসুল বিভিন্ন দিনেও সঞ্চরে বের হয়েছেন। তবে তিনি জিহাদে বৃহস্পতিবারকে ভালো মনে করার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। আল্লামা তুরপুশতী (র.) বৃহস্পতিবার দিবসে বের হওয়ার কয়েকটি রহস্য বর্ণনা করেছেন। যেমন–

- সপ্তাহের ঐ দিনে বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। তাই জিহাদের মতো উত্তম কাজে বের হতেই সদা
  আমল আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হোক, এ বিশ্বাসে।
- ২, গণনার দিক থেকে বৃহস্পতিবার দিন হচ্ছে সপ্তাহের পরিপূর্ণ দিন বিধায় এদিনকে গ্রহণ করেছেন যেন আমল পরিপূর্ণ রূপে হয়ে থাকে।
- ত. خَسِسُ रছে সৈন্যদের নাম। কারণ সৈন্যদল পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে। مَـنَـنَـهُ [যারা সামনে থাকে। مَـنَـنَـهُ [যারা ভানে থাকে। مَـنَـنَـهُ [যারা ভানে থাকে। مَـنَـنَـهُ [যারা ভানে থাকে। مَـنَـنَـهُ [যারা ভানে থাকে। এবং রাসূল على المناقبة [যারা ভানে থাকে। এবং রাসূল এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি উত্তম নামের দ্বারা ওভ লক্ষণ গ্রহণ করে থাকতেন। তাই مَنْمُ النَّخَمُ النَّمُ النَّخَمُ النَّخَمُ النَّخَمُ النَّخَمُ النَّخَمُ النَّمُ النَّخَمُ النَّخَمُ النَّخَمُ النَّخَمُ النَّخَمُ النَّخَمُ النَّمُ النَّخَمُ النَّخَمُ النَّخَمُ النَّخَمُ النَّمُ النَّمُ النَّخُمُ النَّمُ النَّخَمُ النَّهُ النَّمُ النَّهُ النَّمُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّةُ النَّهُ الْمُعَلِّمُ النَّهُ النَّهُ الْمُعَالَقُولُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّام
- 8. কোনো কোনো লোকের الْخَوْمُ وَهُ مَا الْخَوْمُ وَهُ الْحَوْمُ وَهُ الْحَوْمُ وَهُ الْحَوْمُ وَهُ الْحَوْمُ وَهُ الْحَوْمُ وَهُ الْحَوْمُ وَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ وَاللّهُ وَاللّه

وَعَرْ ٢٧١٧ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ الرضا قَالَ قَالَ رَسُولُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا اَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبُ بِلَيْلٍ وَحُدَةً (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ)

৩৭১৭. অনুবাদ: হযরত আদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

ক্রাকী সফরের বিপদ সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি, যদি
লোকেরা তা জানত, তবে কোনো আরোহীই [অর্থাৎ
মুসাফির] রাত্রে একাকী বের হতো না। -বিশ্বারী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খিদীসের ব্যাখ্যা]: এখানে শ্র্মিট স্বাভাবিক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অন্যথা রাত্র বা দিন উভয় সময় বৃথতে হবে। একে আরবি পরিভাষায় ইন্দান্ত হবে। একে আরবি পরিভাষায় ইন্দান্ত হবে। একে আরবি পরিভাষায় বিলা হয়। মূলত আরবের প্রচণ্ড গরম ও প্রখর রোদ্রে ঘর হতে বের হওয়া ধূবই কষ্টকর, তাই তাদের সাধারণত সফর হতো রাতের বেলায়, এজন্য (শ্র্মু) রাতে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। একাকী সফর করা উচিত নয়: সফরে সঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা কত তীব্রভাবে অনুভূত হয়; ভুকভোগী মাত্রই অবগত। হাদীসের বাাখ্যা ভাদের কাছে সুম্পন্ট। অনেক সময় একাকী সফরে গুধু বিপদের সম্মুখীন নয়; বরং প্রাণনাশেরও আশক্ষা থাকে। তাই রাসুল ্র্কা সফরকারীকে 'শয়তান' বলেছেন। এমন্দ্রি দুজনকেও। সূতরাং তিনজন হওয়াই উত্তম।

وَّعَوْمُ اللَّهِ اَيْسُ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالْمَاكِيْكَةُ رُفُقَةً وَالْمَاكِيْكَةُ رُفُقَةً وَالْمَاكِيْكَةُ رُفُقَةً وَالْمَاكِيْكَةُ رُفُقَةً وَالْمَاكِةُ وَلَا جَرُسُ و (رُواهُ مُسْلِحٌ)

৩৭১৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ 

বলছেন- যে কাফেলার সাথে কুকুর কিংবা ঘৃঙ্ধর ঘণ্টি থাকে সেই কাফেলার সাথে ফেরেশতা থাকে না। -[মুসলিম]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : অবশ্যই শিকারি কুকুর বা পণ্ড পাহারার জন্য কুকুর নেওয়া জায়েজ আছে, আর ফেরেশতা দ্বারা উদেশ্য রহমতের ফেরেশতা।

পৈতর গলায় ঘণ্টি বাধা]: আরবের লোকেরা বিভিন্ন কারণে পথর গলায় ঘণ্ট বাধা]: আরবের লোকেরা বিভিন্ন কারণে পথর গলায় ঘণ্ডুর ঘণ্টি বাধত। ১ বদ-নজর হতে হেফ'জতে থাকার জন্য এটা একটি বিশ্বাস ও কুসংকার রূপে জাহিলিয়া যুগের আকিদা চলে আসছিল। ২. ঘণ্টির আওয়াজ ওনতে পেলে শক্ররা অতর্কিতে আক্রমণ করতে সাহস পেত না ইত্যাদি। তবে রাস্ল 😂 -ও বিভিন্ন কারণে নিষেধ করেছেন।

- বিকট আওয়াজ শ্রুতিকটু।
- ২. অন্ধকার যুগের কুসংস্কার রহিত করা।
- ৩. এ ধরনের শব্দে শয়তান খুশি হয়। তবে তা বাঁধা হারাম নয়; বরং মাকর্রহে তানযীহী। তবুও না বাঁধা উত্তম।

وَحَنْ ٢٧١٦ مُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّبْطَانِ . (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

৩৭১৯. অনুবাদ : হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্পুল্লাহ 
 ব্লেছেন- ঘণ্টি বা ঝুমঝুমি হলো শয়তানের বাদ্যযন্ত। -[মুসলিম]

وَعُرْتُ النَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ السَّهِ وَالانصَّارِيَّ الرَضِ النَّهُ عَلَى فِي السَّهِ اللَّهِ عَلَى فِي رَسُولًا السَّهَ اللَّهِ فَارْسُلَ رَسُولُ السَّهِ عَلَى فَارْسُلَ رَسُولُ السَّهِ عَلَى السَّهِ عَلَى السَّهُ اللَّهِ عَلَى السَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الللْمُؤْمِ الللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ وَعَرْدَانَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

৩৭২১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

ক্রেনি । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেনি বলেহেন, যখন তোমরা শস্য-শ্যামল মৌসুমে সফর করবে তখন উটকে জমিন হতে তার হক গ্রহণ করার সুযোগ দেবে। আর্থাৎ ধীরগতিতে চলবে যেন সে প্রয়োজনীয় খাদ্য থেতে পারে। বার যখন শুরু মৌসুমে সফর করবে তখন দ্রুত গতিতে সফর করবে। [যাতে খাদ্যাভাবে উট পথের মধ্যে দুর্বল হয়ে না পড়ে।] আর যদি রাত্রে কোথাও অবস্থান করতে হয়়, তখন চলাচলের পথ হতে এক পার্শ্বে সরের থাকবে। কেননা তা হলো রাত্রিবেলায় জীবজভুর চলাচলের পথ ও বিষাক্ত প্রাণীর বাসস্থান। অপর এক বর্ণনায় আছে— যখন তোমরা শুরু মৌসুমে সফরে থাক, তখন বাহন জভু দুর্বল ও ক্লান্ত হওয়ার আগেই দ্রুত সফর সমাপ্ত কর। —[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

وَّ الْإِسْ مِنَ الْرَضِ (क्षिमिन হতে कानासारादद एक ग्रहन कहा) : অর্থাৎ ধীরগতিতে সফর করা এবং যথাসময়ে উটকে জমিনে চলার্ফের খাদ্য খাওয়ার সুযোগ দেওয়া। আর ওক মৌসুমে তাড়াতাড়ি গস্তব্য স্থানে পৌছে যাওয়া উচিত। কেননা খাদ্যাভাবে জানোয়ার পথের মধ্যেই কাতর হয়ে পড়বে, ফলে জানোয়ার ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে ব্যক্তিও মহাবিপদের স্থান হয়ে পড়লে সে বাজিও মহাবিপদের স্থান হয়ে পড়লে সে বাজিও মহাবিপদের স্থান হয়ে আছেল করা ভারতি দিনের বেলায় ঝাড়জঙ্গলে করেবা গতের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। পথচারীর চলার পথে ফেলে যাওয়া খাদ্যদ্রা যা কিছু পড়ে থাকে, তারা রায়ের বের হয়ে তা তালাশ করে খায়। অতএব, চলাচলের পথ হতে সরে রায়ে অবস্থান করা উচিত।

وَعُنْ تَلْكِيْ اَيِنْ سَعِيْدِ وِ الْخُدْرِيِّ ارض) قَالاَ بَيْنَمَا نَحُنُ فِيْ سَغِيدِ وِ الْخُدْرِيِّ الرض) قَالاَ بَيْنَمَا نَحُنُ فِيْ سَغِرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَضُورُ بَيمِيْنَا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضُلُ ظَهْرٍ فَلْبُعِدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ فَصَلْ لُ زَادٍ مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ فَصَلْ لُ زَادٍ فَلَيْعِدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لا زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَسَرَ فَلْ فَلَا يَعْدُ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لا زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَسَرَ فَلْ ذَادٍ فَلْ اللهِ عَلَىٰ مَنْ لا زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَسَرَ فَلْ اللهِ عَلَىٰ مَنْ لا زَادَ لَهُ قَالَ اللهُ لا خَقَ فَلْ لا حَقَ لا خَقَ لا خَقَ لا خَقَ لا خَقَ اللهَ عَلَىٰ مَنْ لا زَودَهُ مُسْلِمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْ وَادَادُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

৩৭২২, অনুবাদ: হযরত আর সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কোনো এক সফরে আমরা রাসলল্লাহ 🚟 -এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি একটি দুর্বল উষ্ট্রী সওয়ার অবস্থায় সেখানে আসল এবং তাকে ডানে-বামে ঘুরাতে লাগল। তার অবস্তা দেখে রাসল ≕ বুঝতে পারলেন যে, লোকটির সওয়ারি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং নিজের পাথেয়ও নিঃশেষ হয়ে গেছে।] তখন রাসলুলাহ সঙ্গীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের যার কাছেই একটি অতিরিক্ত সওয়ারি আছে সে যেন তা ঐ বাক্তিকে প্রদান করে যার কাছে সওয়ারি নেই। আর যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাথেয় তথা খানা-পিনা আছে, সেও যেন তা ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার কাছে খাদদেব্য নেই। অতঃপর রাসল 🚟 বিভিন্ন প্রকারের মালের কথা এমনভাবে উল্লেখ করতে লাগলেন যে. আমাদের ধারণা হলো, প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিসের উপর আমাদের কারো কোনো অধিকার নেই। -[মসলিম]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ত্রিয়োজনের অতিরিক্ত মিল করা]: প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল অভাবী ব্যক্তিকে দান করা ব্রুমনিতেই বিরাট পূণ্যের কাজ: তবে সফর অবস্থায় কোনো বিপদগ্রন্তকে দান করা যে বিরাট ছওয়াবের কাজ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাসূল 🚉 আগন্তুক ব্যক্তিকে প্রদান করার জন্য নির্দিষ্ট করে না বললেও সাহাবায়ে কেরাম বৃশ্বতে পেরেছিলেন, রাসূল 🚉 -এর কথার ইঙ্গিত কোন দিকে রয়েছে। আর রাসূল 🚉 -ও সহজে বৃশ্বতে পেরেছিলেন যে, লোকটি বিপদ্মন্ত ।

وَعَرِ اللهِ اللهِ اللهِ هُرَيْرَةُ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهُ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا المَا اللهِ ال

৩৭২৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ 
লো আজাবের একটি অংশ। তা তোমাদেরকে নিদ্রা, পানাহার প্রভৃতি হতে বিরত রাখে। অতএব, যখনই কারো সফরের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তখনই সে যেন দ্রুতগতিতে পরিজনের নিকট ফিরে আসে।

(वृथाती अ गुमिकाः)

وَعَرْتُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ تَلَقُّى بِصِبْنَانِ اَهْلِ بَيْنِهِ وَاتَّهُ قَدَّمَ مِنْ سَفَرٍ فَسَبَقَ بِي اللّهِ فَحَمَلَنِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جِبْعَيْ بِاَحْدِ إِبْنَى فَاطِمَةَ فَارْدُفَهُ خَلْفَهُ قَالُ فَادْخَلُنَا الْمَدِيْنَةَ ثَلْتُةً عَلَى دَابَّةٍ. (رَوَاهُ مُسْلَمُ)

৩৭২৪. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা.)
হতে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

থবনই
সফর হতে প্রত্যাগমন করতেন, তখন তাঁকে অত্যর্থনা
জানাবার জন্য তাঁর পরিবারস্থ বালকদেরকে উপস্থিত করা
হতো। একবার তিনি সফর হতে আগমন করলেন,
তখন তিনি আমাকে তাঁর সন্মুখে [সওয়ারির উপরে]
বসিয়ে নিলেন। অতঃপর ফাতিমার পুত্রদ্বয়ের যে কোনো
একজনকে আনা হলো, তখন তিনি তাকে নিজের পিছনে
বসিয়ে দিলেন। আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা এমন অবস্থায়
মদিনায় প্রবেশ করলাম যে, এক সওয়ারিতে তিনজন
আরোই। -[মুসলিম]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

سُرْحُ الْحَدَّبِّث [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এতে প্রমাণিত হয় যে, উট ইত্যাদি সওয়ারির কষ্ট না হলে একটির উপর তিনজনও আর্রোহণ করতে পারে।

وَعَرْفُ اللّٰهِ النَّهُ اَفَسُل هُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى وَمَعَ وَاللّٰهِ عَلَى وَمَعَ اللّٰهِ عَلَى وَمَعَ اللّٰهِ عَلَى وَمَعَ اللّٰهِ عَلَى وَاحِلَتِهِ. (رَوَاهُ اللّٰهُ خَارِيُ)

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْعُ الحُدِيِّثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উপরিউক্ত হাদীস এবং তার পরবর্তী হাদীস—

وَعَنْ جَابِرِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ [وَا اَطْالَ اَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطُرُقُ اَهُلَمَا لَبُلاً ﴿ (مُثَنَّقُ عَلَيْهِ)

অর্থাৎ হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, যথন তোমাদের কেউ
দীর্ঘদিন পরিবার হতে দূরে থাকে সে যেন রাতের বেলায় পরিবারের কাছে প্রবেশ না করে। -[বৃখারী ও ও মুসলিম] দ্বারা বৃঝা

যায় যে, সফর থেকে গৃহে রাত্রে আসা উচিত নয়। আর হযরত জাবের (রা.)-এর বর্ণিত পরবর্তী হাদীস—

رانٌ أحسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى أهلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ لَيْلٍ .

অর্থাৎ সফর থেকে কারো প্রত্যাবর্তন করার পর নিজ পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করার উত্তম সময় হচ্ছে রাত্রের প্রথমাংশ। – আবৃ দাউদ। দারা বুঝা যায় সফর থেকে নিজ গৃহে রাত্রে আসা উচিত। তাই হাদীসসমূহে পরস্পরের মধ্যে যে বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে এর নিরসন হবে এরূপ যে, যে হাদীসে রাত্রে আসাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেখানে সুদীর্ঘ দূরদূরান্ত সফরের বেলায় প্রযোজ্য হবে। যেমন কোনো কোনো রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে "الْمَالَّ "শব্দের মাধ্যমে। আর যে হাদীসে রাত্রে আসার অনুমতি রয়েছে সেখালে সুবিধী কিটবতী সফর থেকে আসার বেলায় প্রযোজ্য হবে।

অথবা নিষিদ্ধকরণের হাদীস সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের ঐ পদ্ধতির উপর প্রযোজ্য হবে যখন পরিবার পরিজন নিজের আগমন সম্পর্কে অবগত থাকবে না। কারণ পরিবারের লোকেরা হয়তো থেয়ালের অভাবে ঘর ও বাহির পরিচ্ছন রাখবে না। এমনকি গৃহিণী নিজেও পরিচার-পরিচ্ছন থাকবে না। যার দরুন পুরুষের মেজাজ খারাপ হবে।

অতএব সকাল পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করবে যাতে সবকিছু ঠিক করে নেওয়া হয়। আর যদি পূর্ব থেকেই তার আগমন সম্পর্কে পরিবার অবগতি লাভ করে তবে রাত্রের প্রথমাংশে গৃহে আসা উচিত, যেন সকলের কট্ট না হয়। যাতে পুরুষগণ সব কার্যক্রম থেকে অবসর হয়ে বিশ্রাম করে সফরের ক্লান্তি দূর করতে পারে।

وَعَنْ ٢٧٢٦ مَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَظُرُقُ اَهْلَهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ إِلاَّ غَدُوةً اَوْ عَشِيَّةً . (مُتَّقَّ ثُعَلَيْهِ)

৩৭২৬. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাস্লুলাহ = সিফর হতে আগমন করলো রাত্রের বেলায় পরিবারবর্গের মধ্যে (অর্থাৎ গৃহে) যেতেন না; বরং তিনি সকালে কিংবা সন্ধ্যায় গৃহে প্রবেশ করতেন।

—বিশারী ও মুসলিম

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

غَوْلَدُ لاَ يَطْوُلُو اَ (बांक गृंदर क्षंदर्भ कराउन ना) طَارُق (अर्थाश ताटा वांग्यनकाती । এটা ঐ সফর সম্পর্কে তার রীতি ছিল, যে সফর দীর্ঘ হতো এবং কখন তিনি প্রত্যাগমন কর্নবেন তা পরিবারবর্গ জানতেন না । কিন্তু যদি সফর সংক্ষিপ্ত হতো বা কখন ফিরে আসবেন তা পরিবারের লোকজনের কাছে জানা থাকত, তখন রাতের বেলাই গৃহে প্রবেশ করতেন ।

وَعَرَّ ٣٧٢٧ جَابِرِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَالَ احَدُّكُمُ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقُ اهْلَهُ لَيْلاً . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

৩৭২৭. অনুবাদ: হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ক্রে বলেছেন, যখন তোমাদের
কেউ দীর্ঘ দিন সফরে থাকার দরুন পরিবারবর্গ হতে
দূরে থাকে, সে যেন রাতের বেলায় পরিবারের কাছে
[গহে] প্রবেশ না করে। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٢٧٢٨ مَ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ إِذَا وَخَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلُ اَهْلَكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمَغِيْبَةَ وَتَمْتَشِطَ الشِّعْفَةَ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) ৩৭২৮. অনুবাদ : উক্ত হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম 
ক্রা বলেছেন, যখন তুমি 
সিফর হতে ফিরে এসে। রাতে গৃহে প্রবেশ করতে ইচ্ছা 
কর, তখন তুমি [আকক্ষিকভাবে গৃহে প্রবেশ করো না; 
বরং) কিছুক্ষণ বাড়ির বাইরে অপেক্ষা কর, যাতে স্বামী- 
সংপ্রবহীনা পরিক্ষার-পরিক্ষন্ন হতে পারে এবং অবিনান্ত 
কেশ বিন্যস্ত করে নিতে পারে। – [বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

बंगिरनत वाचा। : آلُوَسَتُحَدَّادُ (शांगिरनत वाचा। : مُثَرُّ الْحَدِيْثِ الْحَدِيْثِ (बंगिरनत वाचा। : مُثَرُّ الْحَدِيْثِ وَالْحَدِيْثِ الْحَدِيْثِ وَالْحَدِيْثِ أَلْفَعُنِيدًا وَالْحَدِيْثِ (बर्थ- रिक्सिन वावशत कता) الْأَبِيْتِيْدُ وَالْحَدِيْثُ وَالْحَدَيْثُ وَالْحَدِيْثُ وَالْحَدِيْثُ وَالْحَدُيْثُ وَالْحَدَالِقُوالْمُ وَالْحَدِيْثُ وَالْحَدِيْثُ وَالْحَدَالِقُ وَالْحَدَالِقُ وَالْحَدِيْثُ وَالْحَدِيْثُ وَالْحَدَالِقُ وَالْحَدِيْثُ وَالْحَدَالِقُ وَالْحَدَالِقُ وَالْحَدَالُ وَالْحَدَالِقُ وَالْحَدُونُ وَالْحَدَالِقُ وَالْحَدَالُ

ব্যাতে পৃহত্ত প্রবেশ করো না] : উপরে পর পর কয়টি হাদীস প্রায় একই অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে বেং সফর হতে ফিরে আসার পর রাতে আকশ্বিকভাবে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং হয়রত জারির (রা.) বর্ণিত শেষ হাদীসে ভার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ভূমি এসে যেন তোমার ব্রীকে অপরিপাটি অবস্থায় না দেখ। বন্ধুত স্বামীর অনুপশ্থিতির সময় ব্রী সাক্তসক্ষা বা পরিপাটি অবস্থায় থাকা প্রয়োজন মনে করে না। অপরাদিকে ঘরকেও পরিপাটি করে রামে না: এটাই বাভাবিক। ঠিক এ অবস্থায় ব্রীকে এবং পূর্ণ গৃহকে অবিন্যন্ত দেখলে ব্রীর প্রতি বীতশ্রুদ্ধা জান্মিতে পারে। তাই রাস্প

সাজগোজ করে নিতে পারে। তা দীর্ঘ সফরের পর আগমন করার বেলায় প্রযোজ্য। অন্যথা সংক্ষিপ্ত সফরের বেলায় এ নীতি অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই। কারণ তখন তো সে তোমার আগমন প্রতীক্ষায় বসেই থাকবে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, রাতে আকস্মিকভাবে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করার কারণ এটা বর্ণনা করেছেন যে, যদি তুমি এভাবে হঠাৎ গৃহে প্রবেশ কর, তথন স্ত্রীর মনে এ সন্দেহ জন্মাতে পারে- সম্বরত স্বামী আমাকে সন্দেহ করছে, ফলে তুমি তার সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরি করতে চাও। পরিশেষে তোমার আচরণে যদি স্ত্রী তা উপলব্ধি করে, তথন তোমাদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তি নেমে আসবে- এতে সন্দেহ নেই। তাই রাস্ল ক্রিয়ার মনে এ সন্দেহ যেন সৃষ্টি হতে না পারে তা নিরসনের জন্য উক্ত নির্দেশটি বর্ণনা করেছেন।

হাদীসের ভাষ্যে এটাও বুঝা গেল যে, স্ত্রীর সাজগোজ ও প্রসাধন ইত্যাদির ব্যবহার স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যই, ভিন্ন পুরুষকে দেখানোর জন্য নয়। তাই ঘরের বাইরে যাওয়ার সময়ও তা বর্জন করা হাদীসের নির্দেশ।

وَعَنْ ٢٧٦ مُ اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ لَمَدِيْنَةَ نَحَرَ جُزُورًا أَوْ بَقَرَةً. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৭২৯. অনুবাদ: উক্ত হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম হাত্র যখন সফর হতে মদিনায় ফিরে আসতেন, তখন একটি উট অথবা একটি গরু জবাই করে খাওয়াতেন। —[বুখারী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সফর হতে ফিরে আসার পর সামর্থ্যানুযায়ী সাক্ষাৎপ্রার্থীদের মেহমানদারি করা সুনুত।

وَعَرْتِكِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَّ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفُو إِلَّا نَهَارًا فِي الشَّحْدِ فَي الشَّحْدِ فَي الشَّحْدِ وَعَلَى فَي الشَّحْدِ وَعَلَى فَي الشَّعْدِ وَحُسَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ وَخُسَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ لِلنَّنَاسِ. (مُتَّقَقَ عَلَيْهِ)

৩৭৩০. অনুবাদ: হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম 

সফর হতে
দিনের পূর্বাহেন্ই ফিরে আসতেন। আর যখনই
প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন সর্বাগ্রে মসজিদে প্রবেশ
করে দু-রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। অতঃপর
সাক্ষাৎপ্রার্থী লোকদের [সাথে কথাবার্তা বলার] জন্য কিছু
সময় তথায় অবস্থান করতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : সফর হতে ফিরে আসার পর মহল্লার মসজিদে দূ-রাকাত নফল নামাজ আদায় করা এবং লোকজনদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করা এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের খবরাদি নেওয়া ইত্যাদি সুনুত।

وَعَرِّ ٢٧٢ جَابِرِ (رض) قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى الْمُدِيْنَةَ وَى سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمُدِيْنَةَ قَالَ لِي اُدْخُلِ الْمُسْجِدَ فَصَلِّ فِيْهِ رَكْعَتَبَنْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৭৩১. অনুবাদ: হযরত জাবির (রা.) হতে বণিত।
তিনি বলেন, কোনো এক সফরে আমি নবী করীম
-এর সঙ্গে ছিলাম। সফর হতে ফিরে আমরা মদিনায়
পৌছলে তিনি আমাকে বললেন, যাও, মসজিদে গিয়ে
দু-রাকাত নামাজ আদায় করে নাও। -(বুখারী)

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

चाउूत तिका' यूरक्तत सकत हिल. या ७७ दिखनिएट عُنْزُوا وَالرِّفَاعِ अध्यय वान्या। : अध्यय वान्या। عُنْزُوا وَالرَّفَاعِ राष्ट्रिक तिका' यूरक्तत सकत हिल. या ७७ दिखनिएट

সম্বর হতে প্রত্যাবর্তন করার পর নিকটস্থ মসজিদে দু-রাকাত নামাজ আদায় করা যে সুন্নত তা রাস্প 🗯 -এর نَوْل এবং تَوْل উভয়ের দারা প্রমাণিত হলো।

विजीय अनुत्क्ष : ٱلْفَصْلُ الثَّانِيْ

عَرَّ ٢٧٢ صَخْرِ بْنِ وَدَاعَةَ الْغَامِدِيِّ (رض) قَالَ قَالْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ مَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِي بُكُودِهَا وَكَانَ إِذَا بَعَثَ كَارِيْ لَا لَمُعَتَ مَ مَنِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْ

৩৭৩২. জনুবাদ: গামেদী গোত্রীয় হযরত সধর ইবনে ওয়াদা'আ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুরাহ লোয়ায় বলেছেন— হে আল্লাহ! আমার উমতের সকালে (অর্থাৎ সকালের কাজে) বরকত ও প্রাচুর্য দান কর। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল হা যখনই কোনো সেনাদল ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রেরণ করতেন, তখন তা দিনের প্রথমভাগেই প্রেরণ করতেন। বর্ণনাকারী সধর ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। সুতরাং তিনিও তাঁর তেজারতি মাল দিনের প্রথম ভাগে পাঠাতেন। ফলে তিনি ধনবান ও প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। — তিরমিযী, আবৃদাউদ ও দারিমী

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

فَحُرُّ (হাদীনের ব্যাখ্যা) : একজন মুসলমানের দীনি দায়িত্ব হলো নবী করীম 🚐 -এর কথা বা কাজের প্রতি পূর্ণ আহ্বা রাখা। রাসূল 🚎 যেহেতু প্রাতঃকাদীন সময়ের যাবতীয় কাজের জন্য দোয়া করেছেন, এতে আল্লাহ বরকত ও প্রাচ্ছ্র্য দান করবেন। এ সুনুতের উপর বিশ্বাস রেখে বর্ণনাকারী তার তেজারতি কারবার চালিয়েছেন, তার বদৌলতেই তিনি সম্পানশালী হয়েছেন।

وَعَرْتِ عَلَيْ اَنَسِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالدَّلْجَةِ فَإِنَّ الْاَرْضَ تَطُونُ بِاللَّيْلُ . (رَواهُ اَبُوْ دَاوْدُ)

৩৭৩৩, অনুবাদ: হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্পুরাহ হা বলেছেন, তোমরা রাতের
শেষ প্রহরে সফর ওরু কর। কেননা রাত্রিবেলায় জমিন
সংকচিত হয়। —(আব দাউদ)

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

ं वामीत्मत्र वााचा। أَدْلَجُ أَ क्या ताल्य مَنْ اللهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مُعَلِّمُهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَ

ভূমিন সংকৃচিত হয়। এর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অসল অর্থ হলো- রাত্তের সফরে অনেকক্ষণ চললেও মনে হবে যে, এইমাত্র রওয়ানা হয়েছে। রাত্রের স্লিছাড়া ক্লান্তিও বোধ হয় কম। আর দিনের বেলায় এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে অধিক পথ অতিক্রম করা যায় না; কিন্তু রাতের বেলায় সেসব কিছু দৃষ্টিতে পড়ে না। ফলে অন্ত সময়ের মধ্যে অনেক দৃর পথ অতিক্রম করা সহজ হয়। তদুপরি দিনের বেলায় সম্ভর করা নিষেধ; ববং দিন অপেকা বাতের সফর অশ্রান্ত ও অধিক আরামদায়ক।

وَعُرْتُ تَعَلَّمُ عَمْرُو بَنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيبِهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُولَ السُّلَهِ ﷺ قَالُ السَّراكِبُ شَيْطَانُ وَالشَّلْفَةُ رَكْبُ. (رَوَاهُمَالِكُ وَالتَّرْمُذِيُّ وَاَبُوْ دَاوْدُ وَالنَّسَالِيُّ)

৩৭৩৪. জনুবাদ: হযরত আমর ইবনে শোয়াইব তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাস্পুরাহ তা বংগছেন, একজন আরোহী সিফরকারী। এক শয়তান, দুজন আরোহী দুই শয়তান অবশ্য তিনজন হলো একটি পূর্ণ যাত্রীদল। –[মালিক, তিরমিযী, আবৃ দাউদ ও নাসায়ী।

## সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: একজন বা দূজন সফর যাত্রীকে শয়তান বলা একটি রূপক দৃষ্টান্ত মাত্র। আর এর কারণ হলে, এক দূজনকে শয়তান সহজে বিপদে ফেলতে পারে। তারা ধর্মীয় ও প্রয়োজনীয় অনেক কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয় না। এতে শয়তান খূলি হয়। তাই শয়তান বলা হয়েছে। অথবা দূজনের একজন পথের মধ্যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা মৃত্যুবরণ করলে দ্বিতীয়জনের অন্থিরতার সীমা থাকে না। কিছু তিনজন হলে একজন রোগীর খেদমতে থাকবে, আরেকজন চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে বা অন্যান্য লোকের কাছে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করবে। মোটকথা, তিনজনের দল বিভিন্নভাবে অনেক নিরাপদে থাকে। বিপদে পড়ার আশঙ্কাও কম থাকে। এসব কারণে তিনজনের কমে সফরকারীকে শয়তান বলে সতর্ক ও সাবধান করা হয়েছে।

وَعَنْ اللّهِ الْمُحَدِّدِيِّ (رض) انَّ رَسُولَ اللّهِ الْمُحَدِّدِيِّ (رض) انَّ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

৩৭৩৫. জনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ 

বলেছেন, যখন তিনজন সফরে বের হবে, তখন তারা যেন একজনকে আমির [নেতা] মনোনীত করে নেয়। —[আবৃ দাউদ]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা। : একজনকে আমির মনোনীত করার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ না দেখা দেয় এবং সফরকালে উদ্ভূত সকল ব্যাপারে তার অনুসরণ করা যায়। বিশেষত অন্য কারো সাথে কোনো বিষয়ে বুঝা-পড়া করতে হলে সকলের পক্ষ হতে সে দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং সর্বোপরি সকলের মধ্যে ঐকমত্য গড়ে ভূলতে সহজ হয় ইত্যাদি।

وَعُرِفُ النَّبِيِّ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ الْسَّدِيَّ وَخَبْرُ الصَّحَابَةِ اَرْبَعَةٌ وَخَبْرُ السَّمَانِيَّ وَخَبْرُ النَّجُبُوشِ اَرْبَعَةً وَخَبْرُ النَّجُبُوشِ اَرْبَعَةً الْآبُ وَلَنْ يَغْلِبُ إِثْنَا عَشَرَ النَّا مِنْ قِلَّةٍ. (رَوَاهُ النِّتِرْمِيْزُيُّ وَابَدُّودَاوَدَ وَالنَّدَارِمِيُّ وَقَالَ النِّرْمِيْزُيُّ وَقَالَ النِّرْمِيْزُيُّ وَقَالَ النِّرْمِيْزُيُّ وَقَالَ النِّرْمِيْزُيُّ وَأَدَدُ وَالنَّدَارِمِيُّ وَقَالَ النِّرْمِيْزُيُّ وَقَالَ النِّرْمِيْزُيُّ وَقَالَ النِّرْمِيْزُيُّ وَالْمَدَارِمِيْنُ وَقَالَ النِّرْمِيْزُيُ فَا حَدِيثُ غَرِيْبُ)

৩৭৩৬. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উত্তম সফরসঙ্গী চারজন। উত্তম সেনাদল [ক্ষুদ্রদল] চারশত জনের। উত্তম সেনাবাহিনী বিড় দল] চার হাজার জনের। আর বারো হাজারের কোনো বাহিনী স্বল্প সংখ্যার কারণে কখনো পরাজিত হবে না। —[তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারিমী] আর ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব।

#### সংশ্রিষ্ট আন্দোচনা

আব্দের মধ্যে বিরোধ]: অত্র হাদীসে সফরসঙ্গী চারজন হওয়াকে উত্তম বলা হয়েছে, অথচ পূর্ববর্ণিত পর পর দৃটি হাদীস হতে বৃঝা যায় – তিনজনই একটি পূর্ণ দল। এর সমাধানে বলা হয় যে, তিন ও চারের সংখ্যার পার্থকা তিন্ন ভিন্ন কারণে হয়েছে। 'সফরসঙ্গী' চারজন হওয়াকে এ হিসেবে উত্তম বলা হয়েছে যে, ধরুন! একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে যেন অপর একজন তার ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকতে পারে। অসুস্থ লোকটি মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং এ সময় সে কিছু অসিয়ত করতে চায় তখন অপর সঙ্গী দুজন সাক্ষী হবে। এ হিসেবে চারজন হওয়া 'উত্তম সফরসঙ্গী'। আর তিনজনকে উত্তম বলার কারণ হলো— একজন অসুস্থ হলো, অপর একজন তার ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকবে এবং আরেকজন রোগীর সেবাযুত্ম করবে। রোগী একাকীত্ত্বর জন্য অস্থিকতা অনুভব করবে না। তদুপরি তাদের মাল-সামানও অরক্ষিত থাকবে বা। এ হিসেবে উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না।

আর [চারের তিনগুণ] বারো হাজারের সেনাবাহিনী শক্রর বিরাট বাহিনীর জন্য যথেষ্ট। কুরআন, হালীস ও ইতিহাস হতে প্রমাণিত যে, হুনাইনের যুদ্ধে শক্রপক্ষের বিরাট বাহিনীর মোকাবিলায় মুসলমান মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল মাত্র বারো হাজার। কিন্তু মুসলমানগণ নিজেদের এ সংখ্যাধিক্য দেখে গর্ব-অহংকারে পতিত হয়েছিলেন, ফলে যুদ্ধের প্রথম দিকে চরমভাবে পর্যুদ্ধ হয়েছিলেন সংখ্যার স্বপ্পতার কারণে নয়; বরং অহংকারের কারণে। অবশা পরে মুসলমানদেরই বিজয় লাভ হয়েছে। তা হতে প্রমাণিত হয় যে, চার হাজারের সেনাবাহিনী প্রকৃতপক্ষে একটি বিরাট বাহিনী। 'চার' সংখ্যার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন— প্রসিদ্ধ ফেরেশতা চারজন, প্রসিদ্ধ আছাহর কিতার চারখানা, খলিফা চারজন, মাযহাবের ইমাম চারজন এবং মাযহার চারটি ইত্যাদি। বক্তুত দিকও চারটি। এর মধ্যে শক্তি, পরিপূর্ণতা ও সুদৃঢ়তা নিহিত রয়েছে। যেমন— কোনো একটি ঘরকে তথনই শক্ত, মজবুত বা পূর্ণ বলা যায়, যখন তার চতুর্দিক সমপরিমাণে হয়। ফলে একদিক ঝুঁকে পড়লে বিপরীত দিক তাকে ধরে রাখে। প্রতিদ্ধির অন্য আরা রহস্য থাকতে পারে, যা আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

وَعَنْ اللّهِ عَلَيْهِ كَانَ رَسُولُ لَلْهِ عَلَيْهِ يَعَلَّهُ عَلَيْهِ كَانَ رَسُولُ لِللّهِ عَلَيْهِ كَانَ رَسُولُ لِللّهِ عَلَيْهِ كَانَ رَسُولُ لِللّهِ عَلَيْهِ كَانَ رَسُولُ لَلْهِ مَا لَمُ عَلِيْهُ وَلَوْدًا لَهُ مَا لَا رَوَاهُ أَبُو دَاوْدًا

৩৭৩৭. অনুবাদ : হ্যরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ 

া সফরে কাফেলার পশ্চাডাগে থাকতেন। 
যাতে তিনি দুর্বল সওয়ারিকে দ্রুত ইাকিয়ে নিতে এবং 
অসমর্থ পদাতিককে নিজের সওয়ারির পিছনে আরোহণ 
করে নিতে পারেন এবং সর্বোপরি গোটা কাফেলার জন্য 
দোয়া-খারের করতে থাকতেন। — আবু দাউদ্য

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূল 🚃 কান্ফেলার নিকট কেন থাকতেন, সে কারণও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। মোটকথা, সেনাবাহিনীকে পাঁচভাগে বিন্যন্ত করে নিজে পশ্চাতে চলতেন এবং পঞ্চবাহিনীর কার কী অবস্থা? তা তিনি পিছন হতে লক্ষ্য করতেন। আর গোটা সেনাবাহিনী সেনাপতি তথা পতাকাবাহীর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতো।

وَعَرْ ٢٧٢٨ آبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ (رض) قَالُ كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُواْ مَنْزِلًا تَفَرَّفُواْ فِئ الشّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ تَفَرَّقَكُمْ فِي هٰذِهِ الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطُانِ فَلَمْ يَنْزِلُواْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى بُقَالَ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهُمْ تَوْبٌ لَعَمَّهُمْ . (رَوَاهُ أَبُو دُودُ) ৩৭৩৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ ছা'লাবা আল-খুশানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ সফরে কোথাও অবস্থানের জন্য অবভরণ করলে তারা পাহাড়ের গিরিপথ ও উপত্যকায় বিক্ষিপ্ত ভাবি অবস্থানের এতার বাস্পুল্লাহ বলেন, তোমাদের এতার গিরিপথ ও উপত্যকায় বিক্ষিপ্ত ও ইতস্ততভাবে অবস্থান করা মূলত শয়তানের কু-প্ররোচনার ফল। [সূতরাং তা পরিহার কর।] বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হতে লোকেরা যখনই কোনো জায়গায় অবস্থান করত, তখন তারা প্রশ্ব এমনতাবে মিলেমিশে অবস্থান করত যে, একখানা কাপড় তাদের উপর জড়িয়ে দিলে সকলেই আচ্ছাদিত হতো। – আব দাউদ্

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

(এটা শয়তানের প্ররোচনা) : শয়তান সর্বদা মুসলমানদের ক্ষতি কামনা করে। বিচ্ছিত্র ও বিক্ষিত্ততারে অর্বস্থান করলে অতর্কিতে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, আর দলবদ্ধভাবে থাকলে সে আশঙ্কা অনেকটা থাকে না। এতদ্ভিত্র একত্রে অবস্থান করলে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসাও বৃদ্ধি পাবে, পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে উঠবে। অথচ শয়তান তা সষ্টি হওয়া চায় না, তাই তাকে শয়তানের প্ররোচনা বলা হয়েছে।

وَعَرِهُ ٢٧٢ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الرَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الرَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الرَّهِ بُنْ مَسْعُودٍ الرَّهِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بَعِيْدٍ فَكَانَ اَبُو لُبَابَةَ وَعَلَى بْنُ اَبِي طَالِبِ زَمِيْكُي رُسُولِ اللّهِ ﷺ قَالاَ فَكَانَتُ اذَا كَانَتُ اذَا خَاتُ عُنْعَ بَعُ وَالاَنْحُنُ نَمْشَى عَنْكَ قَالاَ مَا اَنْعُمَا بِاَقْوَى مِنْكَ وَمَا اَنَا بِاَعْنُوى مِنْكَ مَا الْاَجْرِ مِنْكُمَا وَلَوَاللّهِ فَيْ وَمَا اَنَا بِاَعْنُوى مِنْكَ مَا وَلَوَاللّهِ فَيْ وَمَا اَنَا بِاَعْنُوى مِنْكَ فَالاَنْحُمَا وَلَوَاللّهُ وَمِنْكُمَا وَلَوَاهُ وَمَا اَنَا بِاَعْنُوى مِنْكَ مَا وَلَوَاهُ وَمِنْ الْأَجْرِ مِنْكُمَا وَلَوَاهُ وَمِنْ الْأَجْرِ مِنْكُمَا وَلَوَاهُ وَمِنْ الْأَجْرِ مِنْكُمَا وَلَوَاهُ وَمِنْ الْأَجْرِ مِنْكُمَا وَلَوَاهُ وَمَا اَنَا بِاَعْنُونَ اللّهَالَةِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَالْمُعَلِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّه

৩৭৩৯. অনুবাদ: হযরত আদুরাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমরা প্রতি তিনজনে [পালাক্রমে] একটি উটে আরোহণ করতাম। হযরত আবৃ লুবাবা ও হযরত আলী ইবনে আবৃ তালিব ছিলেন রাস্লুরাহ — এর সঙ্গে আরোহী। বর্ণনাকারী বলেন, যখন রাস্লুরাহ ক্রান বলতেন [আপনি সওয়ারির উপরেই থাকুন] আপনার হাঁটার পালা আসত, তখন তাঁরা বলতেন [আপনি সওয়ারির উপরেই থাকুন] আপনার হাঁটার পালায় আমরাই হাঁটব। উত্তরে তিনি বললেন— [প্রথমত] তোমরা দুজন আমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী নও। আর [দ্বিতীয়ত] ছওয়াব হতেও আমি তোমাদের অপেক্ষা মুখপেক্ষীতায় কম নই। — শিরহে স্ক্রাহ]

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

অর্থ – উট الْزَّمْلُ : [रामीरमत व्याখ्या] کَرُحُ الْحَدِیْثِ (অর্থ – উট الْزَّمْلُ : (সই উটকে বলা হয়, যার উপরে খাদ্য-পণ্য ইত্যাদি পরিবহন করা হয়। উটের পুষ্ঠে একজন বসার পর সম ওজনের আরেকজন বসলে, তাকে رَبِيْلُ (যামীল) বলে।

وَعَنْ النَّبِي هُرَيْرةَ (رض) عَنِ النَّبِي عَلَى قَالَ لاَ تَتَّخِذُواْ ظُهُوْر دَوَايِكُمْ مُنَايِرَ فَانَّ اللّٰهَ تَعَالَىٰ إِنْمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ الِىٰ بلَدِ لَمْ تَكُوّنُواْ بَالِغِيْدِ إِلَّا بِشِقَ الْاَنْفُس وَجَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضُ فَعَلَيْهَا فَاقَضُواْ حَاجَاتِكُمْ . (رَوَاهُ أَبُو دُاوْد) ৩৭৪০. অনুবাদ: হযরত আবু হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম হতে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ বলেছেন, তোমরা নিজেদের জানোয়ারের পৃষ্ঠদেশকে মিম্বরে পরিণত করে। না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এজন্য তোমাদের অধীনস্থ করেছেন, যেন তোমাদেরকে তারা সেই স্থানে পৌছে দেয় যেখানে প্রাণম্ভকর কন্ট ব্যতীত পৌছতে সক্ষম হবে না। আর আল্লাহ তা'আলা জমিনকেও তোমাদের উপকারার্থে অধীন করে দিয়েছেন; বরং তার উপরে তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করে নাও। – আরু দাউদা

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তোমরা নিজেদের জানোয়ারের পৃষ্ঠদেশকে মিশ্বরে পরিণত করো না] : অর্থাৎ অহৈত্ব জানোয়ারের পৃষ্ঠদেশকে মিশ্বরে পরিণত করো না] : অর্থাৎ অহৈত্ব জানোয়ারের পিঠে বসে দীর্ঘ কথাবার্তা বলো না। অপর এক হাদীসে আছে – مَرَاسِّى পর্বাৎ "তোমরা জানোয়ারের পিঠে আসন বা ক্রসীতে পরিণত করো না।" তবে একান্ত প্রয়োজনে আরোহিত অবস্থায় জরুরি কথাবার্তা এমনকি ভাষণ দান করা জায়েজ আছে। যেমন– বিদায় হজের দিন রাস্ল 🚞 আরাফাই ও মিনায় উদ্ধীর পৃষ্ঠে দীড়িয়ে খুতবা প্রদান করেছেন। কিন্তু তার পৃষ্ঠে বসে ক্রয়বিক্রয় ইত্যাদি করা জায়েজ নেই; বরং জমিনে নেমে তা সমাধান কর। অত্যুগর উপর উপর আরোহণ কর।

وَعَرْ اللَّهِ اللَّهِ النَّسِ (رض) قَالَ كُنَّا إِذَا لَا لَكُنَّا إِذَا لَا لَكُنْكُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالْمُلْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ال

৩৭৪১. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) বলেন-রাস্পুরাহ ——এর জমানায় আমরা যখন কোনো স্থানে অবতরণ করতাম, তখন জানোয়ারের পৃষ্ঠ হতে বোঝা না নামিয়ে নামাজ আদায় করতাম না। - আবু দাউদ

وَعَرِ ٢٧٢ بِرَيْدَةَ (رض) قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِنَى إِذْ جَاءَهُ رَجُلُّ مُعَهُ حِمَارُّ فَقَالَ بِلَيْ يَسُّ لِكَاللَّهِ الْحَكْرُ وَتَاخَرَ اللَّهِ الْحَكُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا ٱنْتَ اَحَقُ لَا يَصْدُرِ دَابَّتِكَ إِلَّا اَنْ تَجْعَلَهُ لِى قَالَ جَعَلْتُهُ لَكُ فَرَكِبَ . (رَوَاهُ التَّرْمِذَيُّ وَابُودُ دَاوُدُ)

৩৭৪২. অনুবাদ: হযরত বুরায়দাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাস্পুল্লাহ পদব্রজে চলছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি একটি গাধাসহ সেখানে উপস্থিত হলো এবং বলল– ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি এতে আরোহণ কক্বলা এবং বলে দে পিছনে সরে গেল। তথন রাস্পুল্লাহ বলেন– না, এরূপ হবে না। তুমিই তোমার জানোয়ারের সম্মুথের ভাগে বসার অধিক হকদার। তবে আমি তথনই সম্মুথে বসতে পারি। যদি তুমি শিপষ্টভাবে অগ্রভাগের অধিকার আমার জন্য ছেড়ে দাও। তথন লোকটি বলল– আমি তা আপনাকে প্রদান করলাম। অতহুপর তিনি আরোহণ করলেন।

-[তিরমিযী ও আবু দাউদ]

وَعَنْ آئِنْ سَعِيْدِ بَنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ اَبِيْ مُرْدَةً (رض) قَالاَ قَالاَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اَبِيْ اللّهِ عَنْ اَبِي اللّهِ عَنْ اَبِي اللّهِ اللّهِ عَنْ اَبِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

৩৭৪৩. অনুবাদ: তাবেয়ী সাঈদ ইবনে আবী হিন্দ হযরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ 
বলেছেন, একপ্রকারের উট হয় শয়তানের জন্য এবং একপ্রকারের ঘরও হয় শয়তানের জন্য । বস্তুত শয়তানের উট হলো, যা আমি মনে করি; তোমাদের কেউ খুব উত্তম উট সঙ্গে নিয়ে সফরে বের হয়, তাকে খুব মোটাতাজা করেছে, কিন্তু নিজেও তাতে আরোহণ করে না এবং সে তার এমন ভাইয়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে যার নিকট সওয়ারি নেই, তবুও তাকে আরোহণ করায় না । অধঃস্থ বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা বর্ণনাকারী সাঈদ বলেন তাই শয়তানের ঘর এসমন্ত 'হাওদা' এর উপর প্রযোজ্য যা লোকেরা মূল্যবান রেশমি কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখে। বাজারু দাউদ।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَوْلَدُ إِنِّ لَاكْتُمْطُانَ : [भग्नजात्मत উठे] : অর্থাৎ যে উটকে গর্ব-অহংকার ও সুনাম অর্জনের জন্য রাখা হয়, কোনো ভালো কান্তে বাবহার করা হয় না । আর যে ঘর প্রয়োজনের অতিরিক্ত, যা এমনিই তৈরি করা হয়েছে, ভাকে بَيْرُدُّ لِلشَّيْطَانِ বলা হয় - الْمُنْفُّةُ হচ্ছে– উটের পূর্চে রাখা হাওদা, যা দেখতে পালকির ন্যায়, রেশমি কাপড়ে সজ্জিত ।

<sup>ঁ</sup>মেশকাত ৫ম (আরবি-বাংলা) ১৫ (ক)

وَعَنْ اللّهِ عَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ (رض) عَنْ اَيْدِهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِسِي ﷺ فَضَبَّقُ النَّاسِ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوْا الطَّرِيْقَ فَبَعَثَ نَبِي النَّاسِ الْأَيْدِيُّ مُنَادِيًا يُبُنَادِيْ فِي النَّاسِ الْأَيْمِ مَنْ ضَيَّتَ مَنْزِلًا اَوْقَطَعَ طَرِيْقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ. (زَوَهُ أَنَّ دَوُدُ)

৩৭৪৪. অনুবাদ: হযরত সাহল ইবনে মু'আয (রা.)
তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, একবার
কোনো জিহাদে নবী করীম — -এর সঙ্গে শরিক
ছিলাম। পথের মধ্যে এক বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে লোকেরা
অবস্থান করল এবং চলাচলের পথ-ঘাট বন্ধ করে
ফেলেছিল। তা জানতে পেরে নবী করীম — জনৈক
ব্যক্তি দ্বারা ঘোষণা প্রদান করালেন যে ব্যক্তি অন্যের
অবস্থান বা চলাচলের রাস্তা সংকীর্ণ বা বন্ধ করে, তার
জিহাদ পরিপূর্ণ হবে না। -[আবু দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ضَدْرُ ع أَلْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ সে পূর্ণ জিহাদের ছওয়াব পাবে না। মোটকথা, সর্বাবস্থায় মানুষের চলাচলের পথ উনুক্ত রাখতে হবে। নিজের সুবিধা অপেক্ষা অপরের সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

وَعَنْ النَّبِي عَلَيْهِ (رض) عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ وَالنَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ الْأَدُّ الْأَدُّ الْأَدُ الْأَدْ الْأَدُ الْمُؤْمِنُ الْفُلُولُ الللْلُهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْ

৩৭৪৫. অনুবাদ: হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, কোনো ব্যক্তির সফর শেষে প্রত্যাবর্তন করনে নিজ গৃহে প্রবেশ করার উত্তম সময় হলো রাত্রের প্রথম প্রহর। —[আর দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভিদ্দেশ্যন মধ্যে বিরোধ]: পূর্বে বর্ণিত এক হাদীসে সফর শেষে রাত্রে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর আলোচ্য হাদীস তার বিপরীত। সূতরাং উভয়ের সামঞ্জস্য হলো, দূরের সফর বা দীর্ঘ দিন পর বাড়িতে ফিরে আসলে এবং গৃহবাসীর নিকট পূর্ব হতে তার আগমনের নির্দিষ্ট দিন তারিখ জানা না থাকলে আকস্মিকভাবে রাতের বেলায় ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ তো হয়েছে। [যা পূর্বে বর্ণিত হাদীসের মর্মার্থ] কিন্তু যদি সফর সংক্ষিপ্ত হয় বা পূর্ব হতে আগমনবার্তা জানা থাকে তখন আর নিষেধ তো নয়ই; বরং রাতের প্রথম প্রহরে প্রবেশ করাই উত্তম। [যা অত্র হাদীসের মর্মার্থ] এ হিসেবে উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না। বকুত রাতের প্রথম প্রহরে গৃহে আসলে গৃহবাসীদের কারো দিয়া বা আরামে ব্যাঘাত ঘটবে না. তাই তাকে উত্তম বলা হয়েছে।

# ् وَالْفُصْلُ الثَّالِثُ : ज्जीय जनुत्कन

عَرْضَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ مِلْدُ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

৩৭৪৬. অনুবাদ: হযরত আবু কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

-এর নিয়ম ছিল সফরের সময় তিনি রাতের শেষাংশে বিশ্রাম করতেন এবং ডান পাঁজরে শয়ন করতেন। আর যখন ফজরের পূর্ব মুহুর্তে বিশ্রাম করতেন, তখন ডান হাতের কনুই জ মিনে খাড়া করে রেখে হাতের তালুতে মাথা রেখে তাইতেন। বিন্দা গভীর নিদ্রায় অচেতন না হয়ে পড়েল। 
-মেসলিমা

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: [শেষ রাতে বিশ্রাম করা]: আরবের লোকেরা সাধারণত দিনের বেলায় প্রথর রৌদ্রে ও গরমের সময় সঁফরে বের হয় না; বরং সন্ধ্যা রাত্রেই বের হয় এবং ভোর রাতে গিয়ে কোথাও নিরাপদ স্থানে অবস্থান করে। এ হিসেবে বলা হয়েছে, রাসূল 🚃 রাতের শেষ প্রহরে বিশ্রাম করতেন।

وَعَنْ النَّبِيُّ عَلَيْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي السَّرِيَّةِ فَوَافَتَ ذَٰلِكَ يَوْمَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي السَّحِابُهُ وَقَالَ اتَخَلَّفُ وَاصلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ تُمَّ الْحَقَهُمُ فَلَمَّا صَلَّى مَعَ رَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ تُمَّ الْحَقَهُمُ فَلَامًا مَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ تُمَّ الْحَقَهُمُ وَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ ا

৩৭৪৭. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম 🚃 হযুরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ (রা.)-কে একটি সেনাদলে [অধিনায়ক নিযুক্ত করে] পাঠালেন। সেদিন ছিল জুমার দিন। তাঁর সঙ্গীরা ভোরেই রওয়ানা হয়ে চলে গেল, কিন্তু ইবনে রাওয়াহা [মনে মনে] বললেন, আমি থেকে যাব এবং রাস্পুল্লাহ === -এর সাথে জুমার নামাজ আদায় করে পরে সঙ্গীদের সাথে মিলিত হবো। অতঃপর যখন তিনি রাসূলুল্লাহ 🚟 -এর সাথে জুমার নামাজ আদায় করলেন, তখন তিনি আব্দুল্লাহকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি সকালে তোমার সঙ্গীদের সাথে কেন যাওনি? তিনি বললেন, আমি আপনার সাথে জুমার নামাজ আদায় করে পরে গিয়ে সঙ্গীদের সাথে মিলিত হবো, এ সংকল্প করেছি। বিধায় সকালে তাদের সাথে যাইনি] তখন রাস্লুল্লাহ 🚃 বললেন, যদি তুমি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় কর, তবুও তোমার সঙ্গীদের সাথে ভোরে রওয়ানা হওয়ার মর্যাদা ও ফজিলত হাসিল করতে সমর্থ হবে না। - তিরমিযী।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ الْمَلْنِكَةَ رُفِقَةً رَسُولُ اللّهِ عَلَى لاَ تَصْحَبِ الْمَلْنِكَةَ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمْدٍ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوَدَ)

৩৭৪৮. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুরাহ 
বলেছেন, যে কাফেলার সাথে বিসার জন্য] চিতাবাঘের চামড়া থাকে, তাদের সাথে রহমতের ফেরেশতা থাকে না। নাআবু দাউদা

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

عَنْرُ الْحُدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যাদের সাথে চিতাবাঘের চামড়া থাকে তাদের সাথে ফেরেশতা না থাকার কারণ বিভিন্ন হতে পারে। যথা–

- ক, চিতাবাঘের চামড়া ব্যবহার করলে গর্ব-অহংকারের ভাব প্রকাশ পায়।
- খ, তা অনারব তথা কাম্পের অগ্নিপূজকদের বিশেষ পোশাক। বস্তুত তারা আত্ম-অহমিকায় তা পরিধান করত।
- গ্র কেউ কেউ বলেন, তা 'দাবাগত' কবুল করে না, অর্থাৎ রাসায়নিক দ্রব্য দারা তাকে পাকা করা যায় না।
- ঘ্টাতাবাঘ সাধারণত শিকার করা দুষ্কর। ফলে তাকে হত্যা করে চামড়া খুলতে হয়। এ সমস্ত কারণে তা ব্যবহার করা নিষ্কি।

وَعَرْ الْكُلِّ سَهْ لِ بُنِ سَعْدِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي قَالَ السَّفَرِ خَادِمُهُمْ فَحَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمُ السَّفَةِ مُمْ بِخِدْمَةٍ لَمُ يَسَبَقُوهُ مُ بِحَدَمَ لِ إلاَّ الشَّهَادَةَ. (رَوَاهُ الْبَيْهَ قِي فَيْ فَعَبِ الْإِبْعَانِ)

৩৭৪৯. অনুবাদ: হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ — বলেছেন, সফরের মধ্যে দলের নেতাই সকলের খাদেম বা সেবক। সূতরাং যে ব্যক্তি সঙ্গীদের খেদমতে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসবে; আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া ব্যতীত অন্য কোনো আমল দ্বারা কেউ উক্ত ব্যক্তির সমপর্যায়ের উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবে না। — বায়হাকী গু'আবল ঈমানে

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: যে কাফেলার নেতা নির্বাচিত হবে– তার পক্ষে উচিত কাফেলার লোকদের যথাযথতারে থেদমত করা এবং তাদের কল্যাণের প্রতি নজর রাখা। অথবা যে লোক সফর-সঙ্গীদের খেদমত করে প্রকৃতপক্ষে সে-ই তাদের নেতা বা সরদার; যদিও সে নিম্নমানের হয়।

# بَابُ الْكِتَابِ اِلَى الْكُفَّارِ وَدُعَائِهِمْ اِلِىَ الْإِسْلَامِ وَ का : कारुत ताह्वेक्ष्रानत्तत निक्षे शक क्षत्रन ७ जात्त्रतक रॅमनास्त्र मित्र जास्तान

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ক্রিক্র নব্রতপ্রাপ্তির পর হতে মৌখিকভাবে অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওরাত পৌছাতেন। অতঃপর হুদায়বিয়ার সন্ধির পর সপ্তম হিজরি হতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নামে ইসলামের দাওয়াত সংবলিত পত্র ও দৃত প্রেরণ করেন। তাই ইসলামের ইতিহাসে এ সনকে 'আমুল ওফুদ' তথা 'দৃত প্রেরণের বৎসর' বলা হয়। স্বরণ রাখতে হবে, কোনো অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে হবে। যদি তা গ্রহণ না করে, তবে জিজিয়া [কর] প্রদানে বাধ্য করবে। যদি তা দিতে অস্বীকার করে, তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে।

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই ইসনামের প্রতি দাওয়াত ও আহ্বানের ধারাবাহিকতা চলে আসছিল। তবে তা গোপনীয়ভাবে বিশেষ বিশেষ লোকদের জন্য ছিল। হিজরতের পর কিছু প্রকাশ্যভাবে দাওয়াতের আহ্বান হলো। কিছু লিপি, পত্রের ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয়নি। ৬৪ হিজরি সনের হুদায়বিয়ার সন্ধির পর লিপি ও পত্রের ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয় এবং রাসূল কর্প্রপ্রথম রোমের (ইটালির) বাদশাহর নিকট পত্র লিখার সংকল্প করলেন, তখন আবেদন পেশ করা হলো যে, রোমের বাদশাহ মোহর ব্যতীত পত্র গ্রহণ করেন না। তাই রাসূল কর্প্রতি আংটি বানালেন মোহরের সিলের জন্য। যার মধ্যে কর্তি ক্রেই এবং কেউ কেউ কর্তিন, তার্নী করীর কর্পা আঙ্কিত ছিল এবং তিনটি নাম তিনটি লাইনে ছিল এমনিভাবে সুনুত এবং যুদ্ধবিগ্রহের পূর্বে কাফের এবং মুশ্রবিকদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে ওয়াজিব এবং ইসলামের দাওয়াত ব্যতীত যুদ্ধবিগ্রহ হচ্ছে হারাম। নবী করীম সমস্ত দেশের বাদশাহদের নিকট পত্রসমূহ প্রেরণ করলেন যার বিস্তারিত বর্ণনা বুখারী শরীফের প্রথম দিকে উল্লেখ রয়েছে। রোমের বাদশাহ এ পত্রকে অত্যন্ত সন্ধান করলেন আর ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। কিছু প্রজ্ঞাদের তর্ম এবং ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কার ইসলাম গ্রহণ করেননি। এতদসম্ব্রেও এ পত্রটিকে সন্ধানের সাথে বঙ্কের মধ্যে সংরক্ষিত অবস্থায় রাখলেন। এবই ভিত্তিতে তার বংশধরের মধ্যে গীর্ঘদিন যাবং রাজত্ব অবশিষ্ট ছিল।

পারস্যের বাদশাহ কিসরার নিকট হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হ্যাফা সাহমী (রা)-এর মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করলেন। এ হডভাগা পত্রটি হস্তগত হওয়ার সাথে সাথেই রেগে অপ্লিশর্মা হয়ে পত্রটি টুকরা টুকরা করে দিল এবং অনেক অনর্থক কথাবার্তা বলল। রাসূল — এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌছল, তখন তিনি মনে কষ্ট পেলেন এবং কিসরার জন্য বদদোয়া করলেন, যে আল্লাহ যেন তার রাজত্বকে টুকরা টুকরা করে দেন। সূতরাং কিছুদিনের মধ্যে তার রাজত্ব ভেঙ্গে টুকরা হয়ে গেল এবং সে তার আপন পুত্র শেরওয়া –এর হাতে জাহাল্লামে নিপতিত হলো। ইতিহাসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখে নেওয়া উচ্চি। হাবশার 'আবিসিনিয়ার' বাদশাহ 'আসহমা' নাজাশীর নিকট হযরত আমর ইবনে উমাইয়া যমীরী (রা.)-এর মাধ্যমে একটি পত্র লিবলেন। পত্র হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সংস্কে রাজ সিংহাসন থেকে নেমে মাটিতে বসে গেলেন এবং পত্রটি মাধা ও চক্ষুর উপর লাগিয়ে তাতে চুম্বন দিয়ে বললেন যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি হক্ষেন সত্য নবী, যাঁর অপেক্ষা কিতাবীগণ করছিল। আর আমার তাঁর নর্যত এবং রিসালাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আর এই স্বীকৃতি দিয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। যখন তার দেশে তার ['নাজাশীর'] মৃত্যু হলো তখন রাসূল — ক সংবাদ দেওয়া হলো। রাসূল সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তার গায়েরবান। অদৃশ্যাবস্থায়া জানাক্ষার নামান্ত আদায় করলেন।

وَعَنَ النّبِي عَلَيْهُ كَتَبَ اللّهِ فَيْصَرَ يَدْعُوهُ اللّهَ النّبِيّ عَلَيْهُ كَتَبَ اللّهُ فَيْصَرَ يَدْعُوهُ اللّهَ الْاسْلَامِ وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ اللّهِ دِحْيَةُ الْكَلّبِيّ وَامَرَهُ أَنْ يَدُفَعَهُ اللّهُ عَظِيْمِ بَصْرُى لِيَدْفَعَهُ اللّهُ عَظِيْمِ بَصْرُى لِيَدْفَعَهُ اللّهُ عَظِيْمِ بَصْرُى لِيَدْفَعَهُ اللّهُ عَظِيْمِ بَصْرُى لِيَدْفَعَهُ اللّهُ عَظِيْمٍ بَصْرُى لِيَدْفَعَهُ اللّهُ عَلَيْمٍ بَعْدِهُ اللّهُ عَلَيْمٍ بَعْدِهُ اللّهُ عَلَيْمٍ بَعْدِهُ اللّهُ عَلَيْمٍ بَعْدِيْمٍ بَعْدِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الهَدِي . امَّ فَقَ عَلَيْهِ) وَفِي رَوَايَةٍ لِـمُسَلِم قَالُ مِنْ يدِ رَسُولِ اللُّهُ وَقَالَ إِثْمُ الْبَيرِيثِ وقال بدعاية الإسْلام. ৩৭৫০, অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম 👄 ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়ে হযরত দিহয়াতুল কালবী (রা.)-এর মাধ্যমে (রোম সমাট) কায়সারের নামে পত্র প্রেরণ করেন এবং দিহয়াতল কালবী (রা.)-কে নির্দেশ দেন যে, তা যেন বসরার শাসনকর্তার হাতে অর্পণ করেন। আর সে যেন তা কায়সারের নিকট পৌছে দেয়। পত্রে লিখেছেন- "পরম দয়াময় দয়ালু আল্লাহর নামে তরু করছি, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল মুহাম্মদ 🎫 -এর পক্ষ হতে রোমের শাসনকর্তা হিরাকল [হিরাক্লিয়াস]-এর প্রতি। যারা হিদায়েত গ্রহণ করেছে, তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! আমি তোমার নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছি, ইসলাম গ্রহণ কর! শান্তিতে থাকবে। প্রনরায় বলছি- ইসলাম গ্রহণ কর তবে আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ পরস্কার ছিওয়াব। প্রদান করবেন। আর যদি ইসলাম গ্রহণ হতে মখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে সমস্ত প্রজাবন্দের পাপের বোঝাও তোমার উপর এসে পডবে।

হে কিতাবীগণ! তোমরা এমন এক মৌলিক বাকোর দিকে এসো, যাতে আমরা ও তোমরা সমান, অর্থাৎ যার বিশ্বাস সকলের উপর কর্তব্য। আর তা হলো— আমরা কেউই এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরিক করব না, আর আমাদের কেউই আল্লাহ ছাড়া একে অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। যদি তারা এ কথাওলো না মানে তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলমান।"

আর মুসলিমের এক রেওয়ায়েতের মধ্যে তিনটি বাক্যের পরিবর্তন রয়েছে। যেমন- مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللّٰهِ (অর্থাৎ مَدْدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَدْرُهُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'কায়সার' রোম স্ম্রাটের উপাধি। তৎকালীন স্ম্রাটের নাম ছিল হিরাকল। অবশ্য এর ব্যবহারিক উচ্চারণে বিভিন্ন কেরাত আছে مَرْفُلُ عِمْرَفُلُ عِرْفُلُمَ

হিরাকল ইসলাম গ্রহণ করেনি, এটাই তার শেষ পরিণতি।

'বুসরা' হেজাজ ও সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত একটি দুর্গবিশিষ্ট নগরের নাম । এ নগরের গভর্নর তথা 'আযীমূল বুসরা'র নাম ছিল- خَـَارِثُ بْسُ لَيِسْ فَـَـَسْرِ, 'অরণ রাখতে হবে যে, এটা সেই প্রসিদ্ধ 'বসরা' শহর নয় যা বর্তমানে ইরাকের একটি পালেশ । বোম সম্রাট মানত করেছিলেন, যদি তারা পারস্যের বিরুদ্ধে বিজয় হন তবে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের জেয়ারত করবেন। এ উদ্দেশ্যে মোনত করেছিলেন, যদি তারা পারস্যের বিরুদ্ধে বিজয় হন তবে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের জেয়ারত করবেন। এ উদ্দেশ্যে জেরুজালেম অবস্থান করেছিলেন, ঠিক সেই সময় হয়রত দেহইয়া কালবী (রা.)-এর মাধ্যমে রাসূল - এর পত্র হিরাকলের নিকট পৌছল। আরবের লোকেরা বিভিন্ন সময় তেজারতের উদ্দেশ্যে সিরিয়া, জেরুজালেম সফর করত, ঐ সময় কুরাইশ নেতা আব্ সৃফিয়ান একটি কাফেলাসহ তেজারত উপলক্ষে 'গাযা' নগরীতে অবস্থান করছিল। রোম সম্রাট উক্ত কাফেলাকে তার দরবারে ডেকে আনালেন এবং রাসূলুল্লাই সম্পর্কে কিটিখানা দরবারে পাঠ করলেন। পত্র পাঠর পর হেরাক্লিয়াস আব্ সৃফিয়ান হতে হয়রত স্বাস্থান সম্পর্কে কানাবিধ কথা জেনে বৃষ্ণতে প্রেছিলেন যে, হয়রত মুহাম্ম স্বাস্থান বা বাস্কৃল এর আবির্ভাবের পূর্বে নাসারা বা বিরুদ্ধি নিক্তি ছঙ্গারে পাবে। হিরাকল ছিল নাসারা ধর্মাবলন্ধী। রাসূল - এর আবির্ভাবের পূর্বে নাসারা বা সিনায়ীতে ক্রিমান রাখ্য তখনকার ছঙ্গার এবং পরে রাসূল - এর অবির্ভাবের পরে রাখতে হাবে বা মুক্ ভ্রাবের অধিকারী হবে। ক্ষিরণ করেলে তারও ছঙ্গাবের অধিকারী হবে। ক্ষিরণ রাখতে রাখতে হবে রাসূল - এর আবির্ভাবের পরে করেলে তারও ছঙ্গাবের অধিকারী হবে। ক্ষিরণ রাখতে রাখতে হবে রাসূল - এর আবির্ভাবের পর কেউ ঈসায়ী তথা অন্য কোনো ধর্মকে বৈধ ধর্মবা বা গ্রহণ করেলে তারওহ হুঙ্গাবের করেলে তারওহ হুঙ্গাবের করেলে সের বা মুক্ত করেলে সের বা মুক্ত হুঙ্গাবের করেলে সের করেলে তারওহ হুঙ্গাবের বা বহনে দেকার হয়ে যাবে। এ হিসেবে সে ছিণ্ডণ ছঙ্গাব লাভ করবে।

'ইয়ারিসীন'– মূলে এটা অনারবী শব্দ। অর্থ– কৃষককুল। অবশ্য এখানে 'প্রজাবৃন্দ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

করতে হয়, তারপর প্রেরকের পদবি অথবা নাম লিখতে হবে, অতঃপর পদবিসহ প্রাপকের নাম এথা 'বিসমিল্লাহ' দ্বারা ওফ করতে হয়, তারপর প্রেরকের পদবি অথবা নাম লিখতে হবে, অতঃপর পদবিসহ প্রাপকের নাম এবং সন্মানসূচক বাক্য বা শব্দ দ্বারা তাকে সম্বোধন করতে হবে। এরপর সালাম বা জাতিভেদে সন্মানসূলত দোয়া আশীর্বাদ জানাতে হবে। তারপর সংক্ষিপ্তাকারে উদ্দেশ্য প্রকাশ করবে ইত্যাদি।

وَعَنْ ٢٥٠١ مَنَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ المَعَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عِلَيْهُ اللّهِ عِلَيْهُ اللّهُ عِنْ حُذَافَة السّهُ مِن فَامَرَهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عِنْ حُذَافَة السّهُ مِن فَامَرَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ حَرَيْنِ إلى السّهُ مِنْ فَلَمَّا قَرَأُ مَزَّقَةً قَالَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

৩৭৫১. অনুবাদ: উক্ত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ [পারস্য সম্রাটের উদ্দেশ্যে] লিখিত পত্রখানা হযরত আত্মল্লাহ ইবনে হযাফা আস সাহমী (রা.)-এর মাধ্যমে [পারস্যের শাসক] কিসরার নিকট পাঠালেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তিনি তা বাহরাইনের শাসনকর্তার হাতে দেবেন আর তিনি [বাহরাইনের শাসক] তা কিসরার নিকট পৌছাবেন। অবশেষে তিনি পত্রখানা কিসরার নিকট পৌছাবেন। যখন সে তা পাঠ করল তখন সে [ক্রোধান্বিত হয়ে) পত্রখানা ছিড়ে খণ্ডবিশ্বণ্ড করে ফেলল। বর্ণনাকারী ইবনুল মুসায়্যির (র.) বলেন, তার এ আচরণের ঘটনা রাস্লুল্লাহ অবগত হলে তখন তিনি তাদের প্রতি এ বদদোয়া করনেন— "আল্লাহ তা আলা যেন তাদেরকে একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেন।" –[বুখারী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কিসরা ও তার নাম : পারস্য স্ম্রাটের উপাধি ছিল 'কিসরা'। এটা 'খসরু' শব্দের আরবি রূপান্তর। রাসূল 🚌 যার নামে পত্র প্রেরণ করেছিলেন, তার নাম ছিল 'পারতেজ ইবনে হুরমুজ ইবনে নওশেরওয়া'।

আধীমূল বাহরাইন : বর্সরার নিকট সমুদ্র উপকূলবর্তী বন্দর নগরীর নাম ছিল বাহরাইন। বর্তমানে বাহরাইন স্বতন্ত্র একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এর তৎকালীন গভর্নর ছিলেন يَسْرُرُ بَنْ سَارِي [মুন্যির ইবনে সাবী]। তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্নরকে আযীম বলা হতো। যেমন– আযীমূল বুসরা, আযীমে বাহরাইন প্রভৃতি। রাস্পুল্লাহ — -এর বদদোয়ার পরিণাম : পারভেজের পুত্রের নাম ছিল 'শীরওয়াইহ'। ক্ষমতার লোভে পিতাকে হত্যা করে স্বয়ং সিংহাসনে বসার ফব্দি আঁটতে লাগল। পারভেজের যখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, সে নিচ্চিত স্বীয় পুত্রের হাতেই মারা পড়বে, তখন সে একদিন নিজের ব্যক্তিগত দাওয়াখানায় প্রবেশ করে একটি কৌটায় কিছু বিষ রেখে তার উপরে প্রিপ লাগিয়ে দিল 'নারী সঞ্জোগের সহায়়ক অব্যর্থ ঔষধ'। শীরওয়াহ ছিল ব্রী তথা নারী সঞ্জোগে আসক। অবশেষে একদিন পিতাকে হত্যা করে পারসা সম্রাট হয়ে বসল। সে একদিন উক্ত দাওয়াখানায় প্রবেশ করে অব্যর্থ ঔষধের নামে বিষ খেয়ে মরে গেল। অতঃপর পারস্যবাসী পারভেজের কন্যা 'পুরাণ'কে সিংহাসনে বসিয়ে কিল। কিছু অল্প কয়ের মাসের মধ্যেই গোটা দেশে বিশৃঙ্গলা ও বিশ্রের দেখা দিল এবং সমগ্র পারস্য সম্রাজ্য বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিণত হলো। ইতিহাস সাক্ষ্য গিতীয় খলিফা হয়রত ওমর ফারুক (রা.)-এর খেলাফত আমলে হয়রত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.)-এর নেতৃত্বে সমগ্র পারস্য পারসামাননের দখলে এসে গেল। রাস্ল — এর পত্রের সাথে পারস্যের অহংকারী মজুসী রাজা যে বেআদবি করেছিল এবং রাস্ল — যে বদদোয়া করেছিলেন, তা হবহু প্রতিফলিত হয়েছে। এ সাম্রাজ্যের শেষ উত্তরাধিকারী ইয়াযাদেগির্দ খোরাসানের এক জঙ্গলে নিহত হয়।

বিভিন্ন দেশের রা**ইপ্রধানদের উপাধি**: রোমের 'কায়সার', পারস্যের 'কিসরা', হাবশার 'নাজাশী', মিশরের 'আযীয'. ইয়েমেনের 'কাইল', কিবতীদের 'ফেরাউন', হিমইয়ারীদের 'তুব্বা', তুরঙ্কের 'খাকান' এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের 'মহারাজ' বা 'রায়' এবং মোগলদের 'সম্রাট' প্রভতি।

وَعَرْ ٢٠٠٢ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِتَ ﷺ كَتَبَ اللَّهِ مِنْ النَّبِعَ اللَّهِ اللَّهُ اللللللللِّهُ الللللللللِهُ الللللللِمُ اللللللللِمُ اللللللِمُ اللللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللللللللللللللللِمُ الللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ اللللللللِمُ الللللللللللِمُ اللللللِمُ اللللللللِمُ

৩৭৫২. অনুবাদ : হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত,
নবী করীম ক্রি কিসরা, কায়সার, নাজাশী এবং অন্যান্য
প্রত্যেক প্রভাবশালী শাসকদের নিকট পত্র প্রেরণ করে
তাদেরকে আল্লাহর [দীনের] দিকে আহ্বান জানিয়েছেন।
বর্ণনাকারী বলেন— যে নাজাশীর মৃত্যুতে নবী করীম ক্রি
[মদিনা হতে] জানাজার নামাজ পড়েছিলেন, ইনি তিনি
নন। —[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: যার মৃত্যুর সংবাদে রাস্ল 🚃 মদিনায় এসে [গায়েবী] জানাজার নামাজ আদায় করেছিলেন, তার নাম 'আসহামাহ'। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর যার নামে পত্র লিখেছেন– সে ছিন মন সরেজ নাজান্দী। তিনা]: উসতাদুল মুহতারাম আল্লামা শায়খুল আদব (র.) বলেছেন, কতিপয় শব্দ ভুল উচ্চারণ চলে আসছে। যেমন– নাজ্ঞানী, গাফ্ফারী, গায্যালী প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ হলো– নাজানী, গিফারী ও গাযালী।

وَعَرْ ٣٠٠٣ سُلَيْمَانَ بَنِ بُرِيَدَةَ (رضا) عَنْ اَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا اَمَّرَ اَمِبْرًا عَلَى جَيْسُ اِذَا اَمَرَ اَمِبْرًا عَلَى جَيْسُ اَوْسُرِيَّةٍ اَوْصَاهٍ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاللَّهِ فِي سَبِيبُلِ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اَعْزَوْا بِسُمِ اللَّهِ فِي سَبِيبُلِ

اللُّهِ فَاتِلُواْ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ أُغُزُواْ فَلاَ تَغْلُواْ وَلَا تَغَدُرُوا وِلَا تَهْشُكُوا وَلَا ا وَاذَا لِـقَيْتُ عُدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْ اُدْعَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ اَجَابُوْكَ فَاقْبَ هُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوَّلِ مِنْ دُارِهِمْ السي دار المهاجرين واخه انَّهُمَّ إِنَّ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمَّ مَا لِلمَّهَ يُسهم مَا عَلَى الْمَهَاجِرِيْنَ فَإِن أَبَوَّا أَنَّ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمُّةَ اللَّهُ وَدُمَّةً جُعَلُ لَهُم ذَمَّةَ اللَّه وَلاَ ذَمَّةَ بِهِ وَلَـٰكِسَ اجْعَلِ لِهِمَ ذِمُسَيِّكُ وَ ذِيُّهُمَّ ايك فيانكم إنْ تَخْفُرُوا ذِمَمَكُمْ وَ ذَمَمَ ابكُمُ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَكَفُّووا ذَمُّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةً رَسُولِهِ وَانْ حَاصَرْتُ أَهِلَ

এবং যারা আল্লাহর প্রতি কুফরি [বিদ্রোহ] করে তাদের সাথে লড়াই কর। জিহাদে বের হও, খবরদার গনিমতের মালে খেয়ানত করো না। যখন তুমি কোনো মুশরিক শক্রর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবে, তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের দিকে আহ্বান জানাবে। যদি তার কোনো একটি তারা মেনে নেয়, তুমি তখন তার স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং তাদের উপর আক্রমণ করা হতে বিরত

ক. প্রথমে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাবে, যদি তারা তা কবুল করে নেয়, তখন তুমি তার স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং তাদের উপর আক্রমণ করা হতে বিরত থাকবে। অতঃপর তাদেরকে স্বদেশ [দারুল হরব] হতে মুহাজিরীনদের আবাসভূমি [দারুল ইসলামে] চলে আসতে আহ্বান জানাবে এবং তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, যদি তারা হিজরত করে, তখন তারাও মুহাজিরীনদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে, আর মুহাজিরীনদের ন্যায় দায়দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে। [যেমন- নামাজ পড়া. জাকাত আদায় করা, কিসাস ও দিয়াত ইত্যাদি মেনে চলা] কিন্তু গনিমতের মাল ও 'ফাই' [বিনা যুদ্ধে কাফেরদের নিকট হতে লব্ধ মাল] হতে তারা সাধারণত কোনো অংশ পাবে না। অবশ্য এ মাল ম্পদের অংশ তারা তখনই পাবে যখন তারা মুসলমানদের সাথে সম্মিলিতভাবে জিহাদে শামিল হবে। অন্যথা অন্যান্য গ্রাম্য মুসলমানদের ন্যায় তাদের সাথে আচরণ করা হবে। অর্থাৎ আল্লাহর বিধান তাদের উপর সেভাবে প্রয়োগ হবে যা সাধারণ গ্রাম্য মুসলমানদের উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে। খ. যদি তারা তাতে [ইসলাম গ্রহণ করতে] অস্বীকার করে, তখন তাদের নিকট হতে জিজিয়া দাবি কর। যদি তারা তা মেনে নেয়, তখন তুমিও তা গ্রহণ কর এবং তাদের উপর আক্রমণ করা হতে বিরত থাক। গ্. যদি তারা তাতেও সম্মত না হয়. তখন আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে তাদের সাথে যুদ্ধে প্রবত্ত হও। আর যদি তুমি কোনো দুর্গবাসীকে অবরোধ কর এবং তারা তোমার সাথে আল্লাহ ও তার নবীর দায়িতে চুক্তিবদ্ধ হতে চায়, তখন তুমি তাদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর নবীর দায়িতে, কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না: বরং তোমার ও তোমার সঙ্গীদের নিজ দায়িতে চুক্তি বদ্ধ হতে পার। কেননা যদি কোনো কারণে উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করতে বাধ্য হও, তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে কৃত চুক্তি করা অপেক্ষা তোমার ও তোমার সঙ্গীদের কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করা অনেক লঘুতর। আর যদি

حِصْنِ فَارَادُوْكَ اَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَكَرَ اللهِ فَكَرَ اللهِ فَكَرَ اللهِ فَكَرَ اللهُمُ عَلَى حُكْمِ اللهِ وَلَكِنْ إَنْزِلَهُمُ عَلَى حُكْمِ اللهِ وَلَكِنْ إَنْزِلَهُمُ عَلَى حُكْمَ عَلَى حُكْمَ اللهِ وَلَكِنْ اَتَصِيْبُ حُكْمَ اللهِ وَلَيْكِنْ المُحْدَمَ اللهِ فَلَا وَلَاهُ مُسْلِمٌ )

তুমি কোনো দুর্গ অবরোধ কর এবং তারা তোমার নিকট আল্লাহর বিধানের শর্তে অবরোধ তুলে নিতে আবেদন জানায় তখন আল্লাহর বিধানের শর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়ো না; বরং তোমার সঙ্গীদের দায়িত্বে অব্যাহতি দান করবে। কেননা তুমি তাদের সম্পর্কে আল্লাহর বিধান [ফয়সালা] সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম নাও হতে পার। —[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

**জিহাদের নীতিমালা :** অধ্যায়ের ভূমিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, জিহাদের স্তরবিন্যাস নীতিমালা তিনটি। প্রথমে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা, তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে জিজিয়া প্রদানে বাধ্য করা এবং তাও না মানলে অগত্যা লড়াই করা।

গনিমতের অংশ বন্টনে ইমামদের মতভেদ : ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলে গরিব নিম্ব হলেও 'গনিমত' বা 'ফায়' -এর কোনোটিরই অংশ পাবে না। যেমন আলোচ্য হাদীসে নব্য মুসলমান মুহাজিরদেরকে গ্রাম্য বেদুঈনদের সাথে তুলনা করে তা হতে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

অবশ্য ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.) অন্য এক হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, তারা অংশ পাবেন, তবে তা সদকা হিসেবে, যা মুজাহিদদের অংশের সমপ্রিমাণ হবে না বটে।

**জিজিয়া সম্পর্কে ইমামদের মততেদ** : ইমাম মালেক ও আওযায়ী (র.) বলেন, আরবি, আজমি, কিতাবি ও গায়রে কিতাবি সকল প্রকার অমুসলিম হতে জিজিয়া গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু ইমাম আ'যম (র.) আরবীয় মুশরিক হতে জিজিয়া গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম শাক্ষেয়ী (র.) বলেন, ওধু আহলে কিতাব ও মাজসী হতে জিজিয়া গ্রহণ করা জায়েজ।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, আর্রের মুশরিকরা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে অন্যথা জিহাদের মাধ্যমে তাদের সাথে একটা ফয়সালা হবে, সূত্রাং তাদের নিকট হতে জিজিয়া নেওয়া জায়েজ হবে না।

وَ وَ فَكُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ بَنِ اَبِي اَوْفُى (رض) اَنَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ اَيَّامِهِ الْتَعْي لَقِي فَيْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الْتَعْي لَقِي فَيْهَ الْعَدُوَّ اِنْتَظَرَّ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّنَاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوَّ وَاسْأَلُواْ اللَّهَ الْعَافِيةَ وَانْتَمَنَّوْا اللَّهَ الْعَافِيةَ فَاذَا لَقَبْتُمْ فَاصْبِرُواْ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ الْعَافِيةَ تَعْتَ ظَلَالِ السَّبَعُونِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ الْعَافِيةَ تَعْتَ ظَلَالِ السَّبَعُونِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ مَّ مُنْزِلَ النَّهُ الْعَرْبَةِ مَ الْعَافِيةِ مَا الْكَلَهُ مُ مُنْزِلَ النَّهُ وَانْصُرَا عَلَيْهِمْ وَانْصَرَا وَاعْلَمُ وَانْصَرَا وَاعْلَمُ وَانْسُرَا اللَّهُ اللّهُ مَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَانْصُرَا وَاعْلَمُ وَالْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

৩৭৫৪. অনুবাদ : হ্যরত আদুল্লাহ ইবনে আবৃ আওফা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুলাহ 
কানো এক অভিযানে শক্রর মুখোমুখি হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অভঃপর সূর্য পচিমাকাশে হেলে পড়লে [জোহরের নামাজ আদায় করে] লোকদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, হে লোক সকল! তোমরা শক্রর মোকাবিলা কামনা করো না; বরং আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা লাভের প্রার্থনা কর। তবে শক্রর মোকাবিলা সংঘটিত হয়ে গেলে ধর্যধারণ করে টিকে থাক। জেনে রাখ! তলোয়ারের ছায়াতলেই জান্নাত। অভঃপর তিনি এ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, তুমি কিতাব [আল কুরআান] অবতরণকারী, মেঘমাল সঞ্চারণকারী এবং শক্রবাহিনী দমনকারী! তুমি তাদেরকে দমন কর এবং তাদের উপর আমাদেরকে জয়য়য়ড় কর। 
—বিখারী ও মসলিম।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

শক্রর মোকাবিলার কামনা না করা : শক্রর মোকাবিলা কামনা না করার কয়েকটি কারণ হতে পারে-

- ক. মোকাবিলার পরিণাম অজ্ঞাত সূতরাং ফিতনায় লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা নিরাপদে থাকাই শ্রেয়। এ প্রসঙ্গে হয়রত সিদ্দীকে আকবার (রা.)-এর উজিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন– لَانْ اَمْتُلُمُ مُونَانُ الْمُتُلُمُ অর্থাং বিপদে পড়ে ধৈর্যধারণ করা অপেক্ষা নিরাপদে থেকে শোকর আদায় করা আমার্র কাছে অধিক প্রিয়া
- খ. শক্তর মোকাবিলা কামনা করার মধ্যে এক পর্যায়ের গর্ব-অহংকারের আভাস পাওয়া যায় এবং নিজের শক্তির উপর ভরসা প্রকাশ পায়।
- গ, শক্রেকে খাটো করা এবং অবহেলা প্রদর্শন করা, অথচ যুদ্ধে শক্রেকে নিজেদের চেয়ে শক্তিশালী ধারণা করাই ফুলীতির গ্রধন গর্চ। তলোয়ারের ছায়াতলে জান্নাত : এর অর্থ- শাহাদাত হলো অমর জীবন লাভের দ্বার-প্রান্তর, আর জান্নাত হলো শহীদের চিরস্তামী বাসস্থান।

ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে জিহাদ করা হচ্ছে আল্লাহর নিকট থেকে নিকটতম স্থানে পৌছার মধ্য থেকে তথাপীয় শত্রুদের সঙ্গে সাক্ষাতের দোয়া করা থেকে নিষিদ্ধকরণের বিভিন্ন রহস্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

- ু শক্রর সাথে সাক্ষাতের ফলাফল জানা নয়— জয় হবে না পরাজয়। বিধায় এ পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল 🚃 নিষেধ করেছেন। করিছেন তিন্দুর অর্থাৎ যেমন হয়রত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেছেন, আমি নিরাপদ থেকে আত্নাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করাকে অধিক ভালোবাসি বিপদে পতিত হয়ে ধৈর্যধারণ করা থেকে।

ت انسٍ (رض) أنَّ النَّبيُّ

২৭৫৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম 🚟 আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যখন কোনো কওমের বিরুদ্ধে জিহাদে যেতেন, তখন ভোর হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না। আর ভোর হলে আজানের আওয়াজের অপেক্ষা করতেন। যদি আজান ওনতে পেতেন, তখন তাদের উপর আক্রমণ করা হতে বিরত থাকতেন। আর আজান না শুনলে আক্রমণ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা খায়বরের লডাইয়ের জন্য রওয়ানা হলাম এবং রাতের বেলায় তথায় গিয়ে পৌছলাম। যখন ভোর হলো এবং আজানও শোনা গেল না তখন রাসুল 🚟 সওয়ার হলেন এবং আমিও হ্যরত তালহা (রা.)-এর পিছনে সওয়ার হলাম। (সাওয়ারিদ্বর পাশপাশি চরার কারণে আমার পায়ের ছোঁয়া নবী করীম -এর পদ মুবারক স্পর্শ করছিল। হযরত আনাস (রা.) বলেন, এ সময় খায়বারের বাসিন্দারা ক্ষিত-খামারে কাজের উদ্দেশ্যে] কাঁচি, কোদাল ও ঝুড়ি ইত্যাদি নিয়ে বের হতেই রাসূলুল্লাহ 😅 এবং আমাদেরকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল। আর এই যে, মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম মুহাম্মদ তার পঞ্চবাহিনী [অর্থাৎ পুরো বাহিনী] নিয়ে এসে পড়েছে। ।এতে তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হলো।। অতঃপর দৌড়িয়ে দুর্গের ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করল। হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাস্লুল্লাহ 💳 যখন তাদের এ অবস্থা দেখলেন, তখন বলৈ উঠলেন- আল্লাহু আকবার, আল্লান্থ আকবার, খায়বরের ধ্বংস নিশ্চিত। 'আমরা যখন কোনো জাতির আবাসস্থানের প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হই তখন যেই জাতিকে পূর্বাহ্নে সতর্ক করা হয়েছে তাদের সকাল দুর্ভাগ্যজনক মন্দ হয়ে থাকে।' -বিশারী ও মুসলিম

### সংশ্ৰিষ্ট আন্দোচনা

اةً وقل مُسَاحِيّ । हानीत्पत वा।था। अर्थ- مُكْتَلُّ اللّهِ عَكَاتِل : [हानीत्पत वा।था।] شَرْحُ الْحَدِيث बंद वहराजन जर्श- कृषि यञ्जभाजि, यमन- काँहि, काँमाल ইত্যाদि। الْفَعَيْتُ अध्यवारिनी। [পূर्द এत वर्णना দেওয়া হয়েছে।] টীকা : ৬ষ্ঠ হিজরির শেষলগ্নে এবং ৭ম হিজরির গুরুতেই খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। তবে ঐতিহাসিকগণ ৭ম হিজরির কথাই উল্লেখ করেন।

আজানের আওয়াজ শোনা গেলে বুঝা যেত এদের মধ্যে মুসলমানদেরও ঘরবাড়ি আছে। কাজেই গোটা কওম আক্রমণ হতে

'আল্লাহু আকবার' তথা না'রায়ে তাকবীর ধ্বনির মধ্যে শক্তি নিহিত আছে, তাই ইসলামে এটা প্রচলিত রয়েছে এবং এ দীন হতে এর সূচনা হয়েছে।

مِ ٢٥٥٦ النَّعْمَانِ بُن مُقَرِّنِ (رض) قَالَ إِذَا لَمْ يُفَاتِلِ الْقِيتَ الْأَوْلَ النَّهَارِ إِنْ تَظَرَحَتَّى تَهَبُّ ٱلْارْواَحُ وَتَحْضُرُ الصَّلاَةُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ৩৭৫৬. অনুবাদ : হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বহু যুদ্ধে রাস্লুল্লাহ === -এর সাথে শরিক ছিলাম। রাস্ল === -এর নিয়ম দেখেছি। যদি তিনি দিনের প্রথম ভাগে আক্রমণ না করতেন তবে অপেক্ষা করতেন, যখন [দুপুরের পরে] মৃদু হাওয়া প্রবাহ শুরু হতো ও নামাজের ওয়াক্ত শুরু হতো তখন নামাজান্তে আক্রমণ করতেন।

–[বখারী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

নামাজ পর্যন্ত যুদ্ধ না করা : অর্থাৎ পূর্বাহেন্ লড়াই শুরু করতে না পারলে অপরাহেন্ জোহরের নামাজান্তে আক্রমণ শুরু করতেন। কারণ প্রথমত নামাজের সময় আল্লাহর রহমতের সময়। দ্বিতীয়ত বৈকালীন হিমেল হাওয়া মনোবল সুদৃঢ় করতে সহায়ক হয়। সম্ভবত এ সমস্ত কারণে দ্বিপ্রহরে যুদ্ধ শুরু করতেন না।

# विठीय अनुत्रहर : ٱلْفَصْلَ الثَّانِيْ

عَرِينَ النُّعْمَانِ بن مُقَرِّنِ (رض) الشَّمَسَ وَتَهَبُّ الرِّيكَاحُ وَيَنُزِلُ النَّنَصْرُ . (رُواهُ أَبُو دَاوْدَ)

৩৭৫৭. অনুবাদ: হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 🚟 -এর সঙ্গে যুদ্ধে শরিক হয়েছি এবং তাঁকে দেখেছি, তিনি কোনো যুদ্ধে দিনের প্রথমভাগে লড়াই শুরু করতেন না। পারলে অপেক্ষা করতেন যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, মৃদু বাতাস প্রবাহিত হয় এবং আল্লাহর মদদ নাজিল হয়। –[আবূ দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'আল্লাহর মদদ নাজিল হওয়া' মানে জোহরের নামাজের পর সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের أَشْرُحُ الْحَدْبَث দোয়ার বরকতে আল্লাহর সাহায্যের আশা নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

'নো'মান ইবনে মুকাররিন (রা.) ছিলেন, মুযাইনা গোত্রের লোক, তিনি ইরাকের বসরা নগরীতে বসবাস করতেন। হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর খেলাফত আমলে নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে সেনাপতিরূপে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়েছেন।

وَعَنْ النّعْمَانِ بْنِ مَعَ النّبِي عَلَيْ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ النّعْمَانِ بْنِ مَعَنِ النّعْمَانِ بْنِ عَلَمَ النّبِي عَلَيْ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ النّهَ مُسُ طَلَعَ الْفَجُر اَمْسَكَ حَتَى تَطْلُعَ الشّمُسُ فَإِذَا طَلَعَ النّبَهَارُ الْمَسَكَ حَتَى تَطُلُع النّبَهَارُ المَسْكَ حَتَى النّعَصْرِ ثُمَّ اَمْسَكَ النّشَمُسُ فَإِذَا زَالَتِ النّسَكَ حَتَى الْعَصْرِ ثُمَّ اَمْسَكَ النّسَمِ مَنْ الْعَصْرِ ثُمَّ اَمْسَكَ حَتَى الْعَصْرِ ثُمَّ اَمْسَكَ النّسَمِ مَنْ الْعَصْرِ ثُمَّ اَمْسَكَ حَتَى الْعَصْرِ ثُمَّ اَمْسَكَ النّسَمِ مَنْ الْعَصْرِ ثُمَّ المُسْكَ عَلَى الْعَصْرِ ثُمَّ المَسْكَ النّسَمِ مَنْ الْعَصْرِ ثُمَّ اللّهَ اللّهَ الْعَصْرِ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

৩৭৫৮, অনুবাদ : হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রা.) বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ 🚟 -এর সঙ্গে শরিক হয়ে যুদ্ধ করেছি। তাঁর নিয়ম ছিল, ফজরের সময় হলে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ হতে বিরত থাকতেন। যখন সূর্য উদিত হয়ে যেত তখন লড়াই আরম্ভ করতেন। আবার মধ্যাহ্ন হলে লড়াই বন্ধ রাখতেন- যাবৎ না সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ত। সূর্য হেলে পড়ার পর জোহরের নামাজ আদায় করতেন, তারপর লড়াই গুরু করে আসর ওয়াক্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন। আবার আসরের নামাজের জন্য বিরতি দিতেন এবং নামাজ শেষে পুনরায় লড়াই শুরু করতেন। বর্ণনাকারী হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, [সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার কারণ হিসেবে] সাহাবায়ে কেরামগণ বলতেন, সে সময় আল্লাহর পক্ষ হতে 'বিজয় বায়' প্রবাহিত হয়। আর মুমিনগণ তাদের নামাজে নিজেদের সেনাবাহিনীর জন্য দোয়া করতেন। –[তিরমিযী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নামাজের মধ্যে দোয়া করা : এর অর্থ হলো− নামাজ আদায়ের পর সমবেতভাবে দোয়া করা। অথবা নামাজের মধ্যেই 'কুনুতে নাযেলা' পাঠ করা। কোনো ফানো হাদীসেতাই বর্ণিত হয়েছে।

وَعَرْ اللهِ عَصَامِ الْمُزَنِيِّ (رض) قَالاَ بَعَفَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَّ فِي سَرِيَّةِ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مُسَوِّتُهُ مُسَوِّدًة فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مُسَوِّدًة مُسَوِّدًا فَلاَ تَقْتُلُواْ أَحَدًا . (رَوَاهُ التَّرْمِيدَيُّ وَابُوْ دَاوْدَ)

৩৭৫৯. অনুবাদ: হযরত ইসামূল মুযানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ 

অমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করলেন এবং [যাবার সময়] এ উপদেশ দিলেন, যখন তোমরা কোনো এলাকায় মসজিদ দেখবে কিংবা আজাব শুনবে, তখন সে এলাকায় [খবরদার] কাউকেও হত্যা করবে না। -[ভিরমিয়ী ও আর দাউদ)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[रामीरमद बााचा] : अर्था९ जात्क सूमनसान এनाका सत्न कद्रत्त, जारे नफ़ारे करता ना ا شُرُحُ الْحَوِبْثِ

# ं पृणीय अनुत्रक : الفصل الثَّالِثُ

৩৭৬০. অনুবাদ : হযরত আব ওয়ায়েল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিম সেনাপতি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) এক যুদ্ধে পারস্যবাসীদের নিকট পত্র প্রেরণ করলেন। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। মুসলিম সেনাপতি রুস্তম ও মেহরানের প্রতি। সত্য সঠিক পথের অনুসারীদের উপর সালাম। অতঃপর শুন! আমরা তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জ ানাচ্ছি। যদি এতে অস্বীকার কর তবে নতি স্বীকার পূর্বক স্বহস্তে জিজিয়া আদায় কর। আর যদি তা আয়ে করতেও অস্বীকার কর, তবে জেনে রেখ আমার সঙ্গে এমন এক সেনাবাহিনী রয়েছে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন দানকে তেমনি ভালোবাসে যেমনি পারস্যবাসী মদ্য পানকে ভালোবেসে থাকে। সত্যের অনুসারীদের প্রতি শান্তি। −[শরহে সূন্রাহ]

# بَابُ الْقِتَالِ فِي الْجِهَادِ পরিচ্ছেদ : জিহাদে হত্যার বিবরণ প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলার কালিমাকে উচ্চে তোলা এবং বাতিল শক্তিকে পৃথিবী হতে নিঃশেষ করার জন্য জিহাদের বিকল্প নেই। জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহর দীন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এর জন্য অসংখ্য জীব ও অগণিত সম্পদকে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে হয়। আলোচ্য পরিচ্ছেদে লড়াইয়ের ময়দানে জীবন উৎসর্গকরণসহ যুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

शेर्ये अश्य अनुल्हिन : विश्वे अनुल्हिन

৩৭৬১. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, উহুদের দিন জনৈক ব্যক্তি নবী করীম

কে জিজ্ঞাসা করলেন। আচ্ছা বলুন! যদি এ যুদ্ধে নিহত
হই, তবে আমার স্থান কোথায় হবে? তিনি বলেন,
জান্নাতে। তখন তিনি নিজের হাতের খেজুরগুলো [যা
খাচ্ছিলেন] ছুড়ে ফেলে দিলেন, অতঃপর যুদ্ধ করতে
করতে শহীদ হয়ে গেলেন। –িবুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ عَنْوَةً إِلَّا وَرَىٰ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ عَنْوَةً إِلَّا وَرَىٰ يغينِ هَاحَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَة يَعْنِيئَ غَزْوَة تَبُوْكَ عَزَاها رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي حَرِّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقْبَلُ سَفَرًا بَعِيْدًا وَمَفَازًا وَعَدُّواً كَثِيدًا وَمَفَازًا وَعَدُّواً كَثِيدًا وَمَفَازًا وَعَدُّواً كَثِيدًا فَهَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

৩৭৬২. অনুবাদ: হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ — -এর প্রারশ
অভ্যাস ছিল, তিনি কোনো নির্দিষ্ট জাযগায় যুদ্ধের সংকল্প
করলে তা গোপন রেখে ভাব প্রকাশ করতেন। [যেন
শক্রণণ সতর্কতা অবলম্বন করে অতর্কিত আক্রমণ করার
সুযোগ না পায়] কিন্তু যখন তাবৃক যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সে
যুদ্ধের সংকল্প রাসূলুল্লাহ — প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে
করেছিলেন এবং এ অভিযানের যাত্রাপথ ছিল দুর্গম মরু
প্রান্তর আর শক্র সংখ্যাও ছিল বিপুল। তখন রাসূল
মুসলমানদের সমুখে ব্যাপারটি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করলেন,
যাতে তারা এ দুর্গম অভিযানের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ
করতে পারে। তাই স্বীয় লক্ষ্যস্থল তাদেরকে জানিয়ে
দিলেন। -[বৃথারী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অভিযানের লক্ষ্যস্থল গোপন রাখা: শত্রুপক্ষের গুপ্তচরের দৃষ্টি ও ধারণা এড়াবার জন্য আসল ব্যাপার গোপন রাখা যুদ্ধনীতিতে বৈধ। তাব্কের অভিযান হিন্তরি নবম সালে আরব সীমান্তে রোমীয় খ্রিন্টানদের বিরুদ্ধে হয়েছিল। শেষ নাগাদ যুদ্ধ হয়নি। মুসলমানদের আগমন সংবাদে খ্রিন্টানরা ভীত হয়ে মোকাবিলায় আসেনি। তাবৃক অভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা ইতিহাস দুষ্টবা।

وَعَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

৩৭৬৩. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুলাহ 
বলেছেন, যুদ্ধ হলো প্রতারণা মাত্র। -[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

-রয়েছে كُنْات শব্দের মধ্যে তিনটি خُدْعَةٌ

- ১. 'খা' -এর যামা এবং দাল-এর সুকূনের সাথে خُدْعَتْ আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

৩. 'খা' -এর ফাতহা এবং দাল-এর সুকুনের সাথে خَدْعَ ' আল্লামা নববী (র.) বলেন যে, এ তৃতীয় কথাটি হচ্ছে অধিক । আর এটাই হচ্ছে রাসূল و এর خَدْعَ এবং মর্ম হলো, কাফেরদের সঙ্গে অধিক যুদ্ধ করা হলো অধিক লাভজ নক। আর কাফেদের সাথে ধোঁক ও প্রতারণা করা জায়েজ। কিন্তু শর্ত হচ্ছে যদি এর দ্বারা সদ্ধি এবং নিরাপত্তার মধ্যে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। আর রাসূলের অধিকাংশ সময় অভ্যাস ছিল যে, যখন কোনো এক স্থানে যুদ্ধাভিযানের সংকল্প করতেন, তখন অন্য স্থানের দিকে ইপিত বা যাত্রা আরম্ভ করতেন। তাহলে যেন শক্ররা এদিক থেকে উদাসীন থাকে এবং মুসলমানদের জয়লাভ সহজ হয়। যেমন হয়রত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)-এর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে ﴿ لَا يَكُمُ مُوْرَةً ﴿ كَالْ النَّسِيُ ﴾ ﴿ كَالْ النَّسِيُ مُوْلِدُ وَالْ الْمَالِيَةُ وَالْ الْمَالِيةُ وَلَا لَا يَكُمُ وَلَا لَكُونُ وَالْمَالِيةُ وَلَا لَكُونُ وَلِي مُؤْمُ وَلَا لَكُونُ وَلِهُ لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَمُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَمُؤْلِكُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَعُلَا لَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَل

যুদ্ধে মিখ্যা বা প্রতারণা: স্পষ্ট মিথ্যা বা ধোঁকাবাজি করা কোনো অবস্থাতেই জায়েজ নেই। অবশ্য কৌশল ও চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করা জায়েজ আছে। দ্বার্থবাধক বাক্য ব্যবহার করার অনুমতি আছে। আরবি পরিভাষায় একে 'তাওরিয়া' বলে। ধোঁকায় ফেলে চুক্তি ভঙ্গ করা কিংবা নিরাপত্তা প্রদান করে তার বরখেলাফ করা জায়েজ নেই। ওলামাদের মতে যুদ্ধের সময় কাফেরদেরকে ধোঁকায় ফেলা তথা 'তাওরিয়া' করা জায়েজ আছে।,/

وَعَنْ اللّهِ عَلَى اَنْسِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اَنْسَولُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चिमित्पत वार्षा। : মহিলাদেরকে युদ্ধবিগ্রহের জন্য রণাঙ্গনে নিয়ে যাওয়া জায়েজ নয়। কারণ এর দ্বার মুসলমানদের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। তবে যদি কোনো বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে মহিলাদেরকে রণাঙ্গনে নিয়ে যাওয়া জায়েজ। যদি পানি পান করানো এবং সেবা ও চিকিৎসায় প্রয়োজন হয় তাহলে বৃদ্ধা মহিলাদেরকে নিয়ে যাবে। আর যদি সঙ্গম এবং যৌনমিলনের প্রয়োজন হয় তাহলে বাঁদিদের সাথে নিয়ে যাবে। আর যেসব মহিলা সেবা ও চিকিৎসার জন্য যাবে তারা সেবা ও চিকিৎসাও তাদের মাহরামদের করবে। আর যদি পরপুরুষের চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে গায়ে স্পর্ণ না করে করবে। তবে কোনো বিশেষ স্থানে হাত না লাগিয়ে চিকিৎসা করা যদি সম্ভব না হয়,তাহলে স্পর্ণ করতে পারবে। অতএব বর্তমান যুগে কোনো কোনো রাষ্ট্রে মহিলাদেরকে যে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে সেনাবাহিনীতে [কিংবা পুলিশি চাকরি ইত্যাদিতে] প্রবেশ করে দেওয়া হয় তা শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েজ নয়।

وَعَنْ اللّهِ عَلِيّة (رضا) قَالَتْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى سَبْعَ غَزَواتٍ لَخُلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَاصَنْعُ لَهُمُ الطّعَامُ وأُدُوى الْجَرْخِي وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৭৬৫. অনুবাদ: হ্যরত উন্মে আতিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 

াতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। মুজাহিদগণ ময়দানে 
যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন, আর আমি তাঁবুতে তাদের মালসামান 
রক্ষণাবেক্ষণ করতাম, খানা পাকাতাম, আহত সৈনিকদের 
পরিচর্যা ও রোগীর সেবা-শুশ্রুষা করতাম। -[মুসলিম]

وَعَرْ ٢٧٦٠ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ نَهْ مَ رَسُولُ النِّبِ عَنْ قَدْ لِ النِّسَاءِ وَالصَّدَانِ . (مُتَّفَةً عَلَيْه)

৩৭৬৬. অনুবাদ : হযরত আনুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ হ্রাফ্র মৃদ্ধে নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

-[বখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ভৈদীসের ব্যাখ্যা]: নারীদের এবং ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে [যুদ্ধে] হত্যা না করার ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে। কেননা তা উপরিউক্ত হাদীসে পরিষারভাবে নিষিদ্ধ রয়েছে। তবে যদি মহিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কিংবা কাফেররা বাহানা স্বরূপ মহিলা এবং ছোট বাচ্চাদেরকে মুজাহিদীনদের সামনে তুলে ধরে, তাহলে মহিলা এবং শিতদেরকে হত্যা করা জায়েজ রয়েছে। পক্ষান্তরে পঙ্গু, অন্ধ এবং শয্যাশায়ী লোকদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেরী (র.)-এর মতে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। আহনাফের মতে নারী শিতদের ন্যায় পঙ্গু অন্ধ শয্যাশায়ীদেরকে হত্যা করা যাবে না। কিছু যদি তারা কারো সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকে— পরামর্শ ইত্যাদি দানের মাধ্যমে, তাহলে তাদেরকে হত্যা করা যাবে।

দিশি : ইমাম শান্দেয়ী (র.) দলিল পেশ করে থাকেন এই মর্মে যে, উপরিউক্ত হাদীসের মধ্যে কান্দেরকে হত্যা করা জায়েজের সম্পর্কে দলিল বিদ্যমান রয়েছে, বিধায় তাদেরকে হত্যা করা যাবে এবং মহিলা এবং শিশুদের ন্যায় হত্যার ব্যাপার কোনো নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান নেই।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) দলিল পেশ করে থাকেন উপরিউক্ত হানীসের ইন্ধিত এবং কারণের দ্বারা। অর্থাৎ এদেরকে হত্যা না করার কারণ হলো, তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা। আর উপরোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এ কারণ [যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা] বিদ্যামান রয়েছে, বিধায় তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, হত্যা জায়েজ শুধুমাত্র কুফরের দক্ষনই নয়; বরং মুসলমানদের বিক্তম্বে লড়াই করার কারণেও। আর উপরিউক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে এ কারণ বিদ্যামান নেই। তাই এ পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে হত্যা করা যাবে না।

ম্ববাব : ইমাম শান্দেয়ী (র.) কিয়াস ঘারা যে দলিল পেশ করেছেন তার জবাব হচ্ছে, যুদ্ধের ময়দানে কান্দেরকে হত্যা করার নির্ভর হচ্ছে লড়াই এবং যুদ্ধ করা। পক্ষান্তরে হত্যার নির্ভর কৃষ্ণরের উপর নয়। কারণ কৃষ্ণর তো সর্বস্থানে রয়েছে অথচ তাদেরকে হত্যা করা হয় না।

وَعَنِ السَّعْبِ بْنِ جُشَامَةَ (رض) قَالَ سُنِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ آهُلِ الكِدَبَارِ يُبَيِّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُمَصَّابُ مِنْ نِسَانِهِمْ وَذَرَايِنْهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ - وَفِي روابَةٍ هُمْ مِنْ أَبَانِهِمْ - (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ) ৩৭৬৭. অনুবাদ : হথরত সা'ব ইবনে জাছছামাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন কোনো মুশরিক পরিবার, থাদের উপর রাতের অতর্কিত আক্রমণকালে তাদের নারী ও শিশুগণ সেই আক্রমণের শিকার হয়ে আহত বা নিহত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে রাস্লুব্রাহ —েকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত। অপর এক বর্ণনায় আছে, তারাও তাদের বাপ-দাদাদের অন্তর্ভুক্ত। -বিশ্বারী ও মুসলিম)

মেশকাত ৫ম (আরবি-বাংলা) ১৬ (ক)

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

রাডে অভর্কিত হামলা : পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ শাফ এলাকার রাতে আক্রমণ না করে ভোর পর্বন্ত অপেক্ষা করতেন এবং আজ্ঞান শোনা যার কিনা সে অপেক্ষার থাকতেন, এটাই ছিল তাঁর সাধারণ নীতি ও প্রেরিত সেনাদলের উপর নসিহত; কিছু ক্রমাণত যুদ্ধ চলাকালে এমন অবস্থারও উদ্ধব হয় যে, রাতের বেলায় হামলা করা বাতীত গতান্তর থাকে না, তখন বদি নারী বা শিত অনিক্ষা সম্বেও নিহত হয়− তখন তা অপরাধের বা নিষেধের আওতায় পড়বে না, ফলে দিয়াত বা ক্ষতিপুরণও বর্তাবে না।

যুদ্ধে সাধু সল্ল্যাসী হত্যা করা : ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, তাদেরকে হত্যা করা জাযেজ নেই। কিছু ইমাম শাক্ষেয়ী (র.) বলেন, তাদেরকে কতল করা জায়েজ আছে। তবে যদি তারা যুদ্ধের পরামর্শদাতা কিংবা পরিচালনাকারী হয়, তখন সমস্ত ইমামদের মতে কতল করা জায়েজ।

্রন্ধ এর অর্থ হচ্ছেন রাত্রের হামলা, নৈশ আক্রমণ, অর্থাৎ শক্রদের অসতর্কতাবস্থায় রাত্রিকালীন সময়ে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করা যার পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রভ্যাশিতভাবে নারী এবং শিশুরা হত্যা হয়ে যায়, তাহলে এদের বেলায় রাসুল কর্বলেছেন, তারাও পুরুষদের শুকুমের অন্তর্ভুক্ত, তাদের হত্যার দরুন কোনো গুনাহ হবে না। কেননা রাতের আঁধারে নারী-পুরুষ, শিশুদের মধ্যে তারতম্য করা কঠিন ব্যাপার। আর হ্যরত ইবনে ওমর (রা.)-এর উল্লিখিত হাদীসের মধ্যে যে নিষেধ এসেছে তাতে তারতম্য করা ব্যামন সময়কে ইচ্ছাগতভাবে নারী, শিশুদেরকে হত্যা করাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অতএব, উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্ধ নেই।

অথবা ক্রিক বাকাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, নারী এবং শিশুদেরকে পুরুষদের অধীনস্থ করে বন্দি করা যাবে, হত্যা করা জায়েজ এ কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়।

وَعَرِفِكِ ابْنِ عُمَر (رضا) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَحَرَقَ اللهِ ﷺ وَحَرَقَ اللهِ عَلَى النَّضِيْر وَحَرَقَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانٌ (شِعْرٌ) وَهَانَ عَلَىٰ سُرَاةِ بَنِى لُؤَيِّ \* حَرِيْتُ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيْرُ وَفِى بَنِى لُؤَيِّ \* حَرِيْتُ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيْرُ وَفِى ذَلِكَ نَزَلَتْ مَا قَطَعْتُ مَمِ مِنْ لَيْبُنَةٍ أَوْ ذَلِكَ نَزَلَتْ مَا قَطَعْتُ مَم مِنْ لَيْبُنَةٍ أَوْ تَرَكِنُ مُوهَا قَالَا مَا فَعَلَى الْصُولِهِ الْفِياذَنِ لَلهُ الله وَلَهُ الْفِياذَنِ الله وَلَهُ الله عَلَيْمَ الله وَلَهُ الله عَلَيْمَ الله وَلَهُ الله عَلَيْمَ عَلَيْهِ الله وَلِهَا فَمِياذَنِ

৩৭৬৮. অনুবাদ: হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত
আছে যে, রাস্লুল্লাহ 

বাগান কেটে জ্বালিয়ে ফেলেন [অর্থাৎ কেটে জ্বালিয়ে
ফেলার নির্দেশ দেন]। এ সম্পর্কে প্রিখ্যাত ইসলামি কবি]
হযরত হাস্সান ইবনে ছাবিত (রা.) কবিতা আবৃতি
করেন। যার দুই চরণ, অর্থ- বনী লুয়াই গোত্রের
সম্মানিত নেতৃবর্গের পক্ষে বুয়াইরার সর্বত্র প্রজ্বলিত আগুন
বড়ই সুখপ্রদ হয়েছে। আর এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে
কুরআনের এ আয়াতটি নাজিল হয়। অর্থ- 'যে সমন্ত
খেজুর গাছগুলো তোমরা কেটে ফেলেছ কিংবা যেওলো
তাদের কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহর
অনুমতিক্রমেই করেছ।' -[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

غَرُّ الْحَرِيْثِ (হাদীদের ব্যাখ্যা) : মদিনার উপকণ্ঠে দূর্গে বসবাসরত ইন্থদি গোত্র 'বনু ন্যার্ব' হলো মঞ্জার 'কুরাইলদের একটি অঙ্গলোত্র। এ উভয় গোত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সাহায্য চুক্তি স্থাপিত হয়েছিল। ইসলামি পরিভাষায় একে বলা হয় خَلِيْف 'হালীফ'।

টীকা : বনী সুমাই নেতাদের জন্য সুখপ্রদ : এখানে 'সুখপ্রদ' কথাটি নিরেট তিরক্কারমূলক ব্যঙ্গোভি। কারণ তারা ছিল বনু নয়রের হালীফ বা সাহায্যকারী অথচ বনু নয়ীরের এমন চরম দুর্দিনেও তাদের কোনো প্রকারের সাহায্য করতে পারল না। ফলে উক্ত কবিতার দ্বারা তাদের অস্তরে অধিক মর্মযাতনা দেওয়া হয়েছিল।

-[বুখারী ও মুসলিম]

ৰনু নাৰীরের বাগান জ্বালানের কারণ: মদিনায় ইছদিদের বছ গোত্রের বসবাস ছিল। তন্যধ্যে বনু ন্যীর ও বনু কুরায়যা ছিল প্রভাবশালী গোত্র। বিজয়তের পর নবী করীম ক্রিমিনার ইছদি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে একটি সদ্ধিপত্র সম্পাদন করা হয়েছিল। কিছু বনু নযীর গোত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করে উক্ত বুচি ভঙ্গ করলে বদরের পর রাসূল ক্রি তাঙ্গানটি কেটে অভনে জ্বালিয়ে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। 'বুযাইরা' নামক তাদের একটি বাগান ছিল। রাসূল ক্রিমিনা এবং মোতাবেক উক্ত বাগানের চতুর্দিক হতে থখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বালে উঠল, অখচ ক্রেউই ভাতে বাধা দিতে পারল না এবং তাদের মৈত্রী গোত্র বনু লুয়াইও এণিয়ে আসতে সাহস করল না, তখন হয়রত হানসাদ(রা,) হানীসে উন্নিধিত কবিভটি আবৃত্তি করিছিল। বাগানের গাছ কেটে আগুনের পোড়ানোকে কেন্দ্র করে কুরাইশগণ রাসূল ক্রিমিনা এবং অসকল আয়াতটি নাজিল হলো: বাগানের গাছ কেটে আগুনের পোড়ানোকে কেন্দ্র করে কুরাইশগণ রাসূল

বিরুদ্ধে এ অপবাদ করেছিল যে, হ মুহামদ === ! তুমি মানুষদেরকে জমিনে ফ্যাসাদ ও বিশৃত্যবাদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করছ, অথচ নিজেই গাছগাছড়া কেটে আগুনে জ্বালিয়ে বিরাট ফ্যাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করলে। এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা সূরা হাশরের এ আয়াতটি নাজিল করেন, যাতে তাদের মর্মব্যথা আরো অধিক বেড়ে উঠে। আয়াতটির অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

وَعُرْ (رض) أَنَّ اللهِ بَنِ عَوْنِ (رض) أَنَّ اللهِ بَنِ عَوْنِ (رض) أَنَّ النَّا اللهِ بَنِ عَوْنِ (رض) أَنَّ النَّا كُمْ مَا أَنْ النَّابِيَّ عُنِيَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ غَارَيْنِ فِي الْمُصْطَلِقِ غَارَيْنِ فِي الْمُرَيْسِيْعِ فَقَتَلَ فَارَيْنِ فِي الْمُرَيْسِيْعِ فَقَتَلَ الْمُمَارِيْسِيْعِ فَقَتَلَ الْمُرَيْسِيْعِ فَقَتَلَ الْمُمَارِيْسِيْعِ فَقَتَلَ الْمُمَالِيْقِ الْمُمَارِيْسِيْعِ فَقَتَلَ الْمُمَارِيْسِيْعِ فَقَتَلَ الْمُمَارِيْسِيْعِ فَقَتَلَ الْمُمَارِيْسِيْعِ فَقَتَلَ الْمُمَارِيْسِيْعِ فَقَتَلَلَ الْمُمَارِيْسِيْعِ فَقَتَلَلَ الْمُمَارِيْسِيْعِ فَقَتَلَ الْمُمَارِيْسِيْعِ فَقَتَلَ الْمُمَارِيْسِيْعِ فَقَتَلَ الْمُمَارِيْسِيْعِ فَقَتَلَلَ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

৩৭৬৯. অনুবাদ: হযরত আনুল্লাই ইবনে আওন (রা.) হতে বর্ণিত, নাম্দে হিবনে ওমর (রা.)-এর আজাদকৃত গোলাম। তাঁকে লিখে জানান, হযরত আনুল্লাই ইবনে ওমর (রা.) ভাকে বলেছেন, একবার নবী করীম ক্রাম মুসভালিকের উপর অভর্কিতভাবে আক্রমণ করেন, যখন তারা 'মুরায়সী' নামক স্থানে নিজেদের গবাদিপতর মধ্যে গাঁফেল অবস্থায় ছিল। ফলে রাস্ল ক্রান্তে বাদর মধ্যে যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদেরকে হত্যা করলেন এবং নারী ও শিশু-কিশোরদেরকে বন্দি করলেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : 'মুসতালিক' হলো মক্কার খোয'আ গোত্রের একটি 'কুদ্র অংশ। তারা মক্কা ও মদিনার ম্র্যাবর্তী 'কুদাঈদ' নামক স্থানে 'মুরাইসী' নামক একটি কুপ জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী জায়গায় বসবাস করত।

অতর্কিত হামলার কারণ: পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কোনো অমুসলিম সম্প্রদায়কে প্রথমে ইসলাম করুলের আহ্বান জানাতে হবে, তা গ্রহণ না করলে জিজিয়া প্রদানে বাধ্য করবে। এতেও রাজি না হলে তখন যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবস্থা ইসলামের নেই। এমতাবস্থায় রণকৌশল হিসেবে অতর্কিত আক্রমণ করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। বনু মুসতালিক কওমের ব্যাপারটি ছিল অনুরূপ। এতদ্ধিন এব পূর্বে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সহায়তা করেছিল এবং মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে করাইশদের সাথে যড়যন্ত্র করেছিল। এ সমস্ত কারণে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করা হয়েছিল।

وَعَنْ الْنَا يَوْمَ بَدْدٍ حِبْنَ صَفَفْنَا لِقُرِيْشٍ وَصَفُّوْا لَنَا يَوْمَ بَدْدٍ حِبْنَ صَفَفْنَا لِقُرْيْشٍ وَصَفُّوْا لَنَا إِذَا اكْفَبُوكُمْ فَعَلَيْكُمْ مِالنَّبَلِ وَفِيْ رَوَايَةٍ إِذَا اكْفَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبَقُواْ نَبْلَكُمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَحَدِيْنَ سَعْدٍ مَلْ تَنْصُرُونَ سَنَذْكُرُ فِيْ بَابِ فَضَلِ الْفُقَرَاءِ وَحَدِيْثُ الْبَرَاءِ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَفْطًا فِيْ بَابِ الْمُعَجِزَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهِ عَلَى مَفْطًا ৩৭৭০. অনুবাদ: হযরত আবৃ উসাইদ (রা.) হতে বর্ণিত
আছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন যখন আমরা সারি বা শ্রেণিবদ্ধ
হয়ে কুরাইশদের মোকাবিলায় দাঁড়ালাম এবং তারাও
আমাদের মোকাবিলায় সারিবদ্ধ হলো– তখন রাস্পূলুরাহ
আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যখন তারা তোমাদের খ্ব
নিকটবর্তী হবে তখনই তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে।
অপর এক বর্ণনায় আছে, যখনই তারা তোমাদের খ্ব
নিকটবর্তী হবে, তখনই তীর নিক্ষেপ করবে এবং তোমরা
কিছু তীর সংরক্ষিথ রাখবে। [অর্থাৎ একসঙ্গে সমন্ত তীর
বাবহার করে নিরক্ত হবে না।]—[বুখারী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चिन्द्राभागित द्याभागी: 'यथन छात्रा তোমাদের নিকটবর্তী হবে ।' এটাও একটি রণকৌশল। দূর হতে তীর নির্কেপ করলে একদিকে তীর পক্ষান্থলে পড়বে না, শত্রু ঘায়েল হবে না এবং মোকাবিলা সফল হবে না। আবার অপরদিকে রণক্ষেত্রে অন্ত্র থাকে সীমিত। তা নিঃশেষ হয়ে গেলে পরবর্তীতে নিজেই বিপদে পড়বে। কাজেই একসাথে সবগুলো চালিয়ে শেষ করাও ঠিক হবে না। এমনও হতে পারে পরবর্তীতে অধিক প্রয়োজন হতে পারে, তখন তুমি নিরপ্ত হয়ে পড়বে। সূতরাং কিছু তীর সংরক্ষণ রাখবে, এগুলো হলো রণ-পারদর্শিতা সূচতুরতার পরিচায়ক।

রাবী পরিচিতি: আবু উসায়দ কুনিয়ত, নাম মালেক ইবনে রাবীয়া আনসারী। তিনি শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বদরী সাহাবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী। কুনিয়াতে ছিলেন প্রসিদ্ধ। ৭৮ বছর বয়সে ৬০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন, প্রায় সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মোটকথা, অত্র হাদীস হতে বুঝা যাচ্ছে যে, অস্ত্রের পাল্লার মধ্যে না আসা পর্যন্ত শত্রুকে আক্রমণ করা বা অস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এতে ওধু অপচয় হবে। অথচ তা এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে, যেন একটি তীরেরও লক্ষ্যস্থল হতে বিচ্যুতি না ঘটে।

षिठीय अनुत्व्यन : أَلْفَصْلُ الثَّانِيُ

عَرِثُ ﴿ اللَّهِ عَبْدِ التَّرَحُمُ نِ بُنِ عَدُو ِ السَّرِحُمُ نِ بُنِ عَدُو ِ السَّرِضُ لَا النَّبِيُ ﷺ بِبَدْدٍ لَبُللًا. النَّابِيُ ﷺ بِبَدْدٍ لَبُللًا.

৩৭৭১. অনুবাদ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে নবী করীম আমাদেরকে রাতের বেলায়ই প্রস্তুত করেছেন।

–[তিরুমিযী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রা**তেই প্রস্তুত করেছেন :** এর অর্থ হলো– শ্রেণিবিন্যাস করা, অস্ত্রেশস্ত্রে সচ্জিত করা এবং প্রয়োজনীয় উপদেশাবলি দেওয়া ইত্যাদি যাতে দিনের বেলায় বিশৃ**ঙ্খলা** না দেখা দেয় ।

وَعَنْ ٢٧٧٣ الْمُهَلَّبِ (رض) أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ قَالُ إِنْ بَيْتَكُمُ الْعَدُوُ فَلْبَكُنْ شِعَارُكُمْ خَمَّ لاَ يُنْصَرُونَ وَرَوَاهُ التَّرْمِذِي وَابُو دَاوْدَ)

৩৭৭২ অনুবাদ: হযরত মুহাল্লাব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, [থন্দকের যুদ্ধের দিন] রাস্লুল্লাহ বলেছেন– যদি শক্রণণ রাতের বেলায় তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তথন তোমাদের প্রতীক ধ্বনি হবে– ক্রিম্টির্ -[তিরমিয়ী ও আবৃ দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

'শি'আর' অর্থ- চিহ্ন বা এত্তির । রাসূল ﷺ মুসলমান মুজাহিদদেরকে বিভিন্ন যুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের সংকেত ও প্রতীক ধ্বনি শিখিয়ে দিতেন যেন রাত্রে কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণ মুহূর্তে তা উচ্চারণ করলে আপন পর চিনে নিতে সহজ হয় ।

্ৰ- এর ব্যবহার : এ অক্ষর দৃটি কুরআন মাজীদের সাডটি সূরার ওরুতে রয়েছে। অর্থাৎ আমরা উক্ত সাডটি সূরা দ্বারা আরাহর সাহায্য কামনা করছি। আর ফুর্টুট্র দ্বারা অর্থ হবে তারা [শক্রদল] জয়যুক্ত না হোক। অথবা এটা একটি সামরিক কোড, অর্থ- থোঁজ করার প্রয়োজন নেই।

وَعَرْ بِهِ (رض) قَالَ كَانَ شِيعًارُ الْمُهَاجِرِيْنَ عَبْدُ اللَّهِ وَشِعَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ عَبْدُ اللَّهِ وَشِعَارُ الْمُهَاءِ وَشِعَارُ الْمُهَاءِ وَشِعَارُ الْمُهَاءِ وَشِعَارُ الْمُهَاءِ وَشِعَارُ الْمُهَاءِ وَالْوَدُ )

৩৭৭৩, অনুবাদ: হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদূব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [কোনো এক যুদ্ধে] মুহাজিরদের সংকেত ছিল 'আবুল্লাহ' আর আনসারদের সংকেত ছিল 'আবুর রহমান'। – আবু দাউদ]

وَعُرْ نَهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ الْأَكْرَعِ (رض) قَالَ عَرَوْنَا مَعَ أَبِي مَكْمَ رَمَ نَ النَّبِي عَلَيْ فَاللّهُ مَنْ النَّبِي عَلَيْ فَعَدُمُ مُنَا النَّبِي عَلَيْ اللّهُ فَبَيْتُ فَا تُلْكُ مَنْ النَّبِي اللهُ اللّهُ عَارُنَا تِلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَارُنَا تِلْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَارُدًا وَاللّهُ اللّهُ عَارُدًا وَاللّهُ اللّهُ عَارُدًا اللّهُ اللّه

৩৭৭৪. অনুবাদ: হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী করীম —— -এর যুগে তিার নির্দেশে। হযরত আবৃ বকর (রা.)-এর নেতৃত্বে এক অভিযানে শক্রুর উপর রাতের বেলায় আক্রুমণ করি, সেই যুদ্ধে আমাদের সংকেত ছিল 

ত্র্বাট্টি আমিত আমিত। অর্থ- হে আল্লাহ শক্রুদেরকে ধ্বংস কর। —[আবৃ দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীস বিশারদগণ বলেন, নজদ অঞ্চলে বনু ফাযারা গোত্রের বিরুদ্ধে এ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।

وَعَرْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَبَادَةَ (رض) قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ يَسكُرَهُ وْنَ الصَّوْتُ عِنْدَ الْقِتَالِ . (رَوَاهُ إَبُوْ دَاؤُدُ) ৩৭৭৫. অনুবাদ: হযরত কায়েস ইবনে উবাদাহ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

-এর
সাহাবীগণ লড়াইয়ের সময় হৈ-হল্লোড় বা চেঁচামেচি
করাকেই খুব অপছন্দ করতেন। – আবু দাউদ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : যুদ্ধের সময় সাধারণ আক্ষালন প্রকাশ, শক্তকে ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে চিৎকার করা হয়। সাহাবীগণ তা পছন্দ করতেন না, তৎপরিবর্তে আল্লাহর জিকিরের ধ্বনি পছন্দ করতেন। মূলত আল্লাহর জিকির ও তাকবীর ধ্বনিই শক্তর মনে ভীতি সঞ্চার করে এবং মুজাহিদগণের মনোবল বৃদ্ধি করে।

وَعَرْ النَّدِيثِي صَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبِ (رض) عَنِ النَّدِيثِي عَلَى قَسَالُ اُقَتُسُلُوا شُهُرِخَهُ النُمُ شُرِكِيْن وَاسْتَحْيُدُوا شَرْخَهُمْ اَیَ صِبْیانَهُمْ . (رَواهُ التّرْمِذيُّ وَابُو دَاوَد) ৩৭৭৬, অনুবাদ: হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম হতে বর্ণনা করেন,
তিনি বলেছেন তোমরা যুদ্ধের ময়দানে বয়স্ক
মুশরিকদেরকে হত্যা কর এবং অপ্রাপ্তবয়ঙ্কদেরকে
জীবিত রাখ। —িতিরমিয়ী ও আরু দাউদ)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : অতিবৃদ্ধকে হত্যা করা নিষেধ, তবে যদি সে যুদ্ধে পরামর্শ দেয় বা অন্য কোনোভাবে সাহায্য করে- তথন তাকেও হত্যা করা জায়েজ। আর শিত কিশোরদেরকে জীবিত রাখার অর্থ তাদেরকে গোলাম ও খাদেমে পরিণত করার অন্তর্ভুক্ত।

وَعَنْ سِنِ عُرْوَةَ (رض) قَالَ حَدَّنَيْنَ اسَامَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ الكَبِهِ قَالَ أَغِرْ عَلَى أَبُنْنَا صَبَاحًا وَحَرَّقُ . (رَوَاهُ أَدُ ذَاوَد)

৩৭৭৭. অনুবাদ: হয়রত উরওয়া (ইবনে যুবাইর) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, হয়রত উসামা ইবনে থারেদ
আমাকে বলেছেন, রাস্লুল্লাহ 

তাকে (ওরুজ্
সহকারে) নির্দেশ দিয়েছেন, 'উবনা' বস্তির উপর
ভোরবেলায় অতর্কিতে আক্রমণ কর এবং তাদের
ঘরবাড়ি ও গাছগাছালি] জ্বালিয়ে দাও। - আবু দাউদা

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: 'উবনা' হলো ফিলিন্তিনের অন্তর্গত আসকালান ও রিমলার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। তবে এ কথাটি সমর্থিত নয়। কেননা রাসূল —এর জমানায় ফিলিন্তিন এলাকায় কোনো অভিযান পরিচালিত হওয়ার কথা ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে অনেকের মতে তা 'জুহায়না' গোত্রের বন্তি অঞ্চলের একটি জায়গার নাম, এটাই সমর্থিত। বিভিন্ন হাদীসে এ গোত্রের নাম উল্লেখ রয়েছে এবং আক্রমণও হয়েছে।

কসল বিনষ্ট করা : এটা নিষিদ্ধ বটে, তবে যুদ্ধের প্রয়োজনে অপরিহার্য হয়ে পড়লে তখন প্রয়োজন মাফিক কাটা ও জ্বালানো-পোড়ানো জায়েজ আছে। যেমন– বনু নাযীর গোত্রের বাগ-বাগিচা আল্লাহর অনুমতিক্রমেই জ্বালানো হয়েছিল।

وَعَرْ ٢٧٧ أَبِي أُسَيْدٍ (رض) قَالُ قَالُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ بَدْدٍ إِذَا اَكْفَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ وَلا تَسَلُّوا السَّبِيُونَ حَتّٰى يَغْشُوكُمْ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدً) ৩৭৭৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ উসাইদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন শক্রণণ তোমাদের খুব নিকটবর্তী হয়ে যায় তখন তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ কর। আর তারা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে না পড়া নাগাদ অর্থাৎ কাবৃতে না এসে পড়া পর্যন্ত তলোয়ার কোষমুক্ত করো না। — আব দাউদা

وَعَرُو اللّهِ بِينِ الرَّبِيْعِ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عِنْ الرَّبِيْعِ (رض) قَالَ النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ عَلَىٰ شَيْ فَنْ عَنْ وَوَ فَرَاٰى النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ عَلَىٰ شَيْ فَبَعَثُ رَجُلاً فَقَالَ انْ ظُرْ عَلَىٰ مَا اجْتَمَعَ هُ وُلاً و فَجَاء فَقَالَ عَلَىٰ إِمْرَأَةٍ قَتِيْلٍ فَقَالُ مَا كَانَتْ هٰذِه لِتُقَاتِلُ وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ لِتُقَاتِلُ وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ رَجُلاً فَقَالَ قُلْ لِخَالِدٍ لاَ تَقْتُلُ إِمْرَأَةً فَيهُ وَلَا عَسْبِفًا . (رَوَاهُ اَبُو دَاوُد)

ত৭৭৯. অনুবাদ: হযরত রাবাহ ইবনে রাবী' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক যুদ্ধে আমরা রাসূলুরাহ

-এর সঙ্গে ছিলাম। ঐ সময়ে তিনি বহু সংখ্যক
লোকজনকে এক জায়গায় জড়ো হতে দেখে জনৈক
ব্যক্তিকে লোকদের ভিড় করার কারণ জানতে পাঠালেন।
লোকটি এসে বলল, একজন মহিলার লাশের কাছে
লোকেরা জড়ো হয়েছে। একথা শুনে রাসূল
বললেন, নারীদের সাথে আমাদের যুদ্ধ নেই। আর এ
মহিলাটি তো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তবুও তাকে কেন
হত্যা করা হলোঃ) বর্ণনাকারী বলেন, এ সেনাদলের
অগ্রভাগে অধিনায়ক ছিলেন হয়রত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ
(রা.)। অতঃপর রাসূল

এক ব্যক্তিকে এই বল
পাঠালেন যাও। খালিদকে বলে দাও! কোনো মহিলা এবং
কোনো চাকরবাকরকে যেন হত্যা না করে। -বির্কিট

وَعَنْ آَنُسُ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ عَلَّ قَالَ اللَّهِ وَعَلَىٰ عَلَّ وَاللَّهِ وَعَلَىٰ عَلَّ قَالَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَعَلَىٰ عَلَّ اللَّهِ وَاللَّهِ وَعَلَىٰ مَلَّ اللَّهِ وَاللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَاللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهَ وَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهَ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الللْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الل

৩৭৮০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।

মুজাহিদীনগণকে অভিযানে প্রেরণ করার সময়) রাসূলুরাহ

বলেছেন— তোমরা আল্লাহর নামে, আল্লাহর সাহায্যে

এবং তাঁর রাসূলের তরিকায় রওয়ানা হয়ে যাও। সাবধান!
অতিবৃদ্ধ, ছোট শিশু, বালক-বালিকা এবং কোনো নারীকে
কতল করো না। গনিমতের মালে খেয়ানত করো না,
সমুদয় গনিমতের মাল আমিরের নিকট একত্রিত করবে।
পরস্পর মিলেমিশে থাকবে এবং সদ্ব্যবহার করবে।
আল্লাহ সংকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন। — (আবু দাউদ)

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : অতিবৃদ্ধকে সাধারণ যুদ্ধক্ষেত্রে কতল করা জায়েজ নেই। তবে সে যুদ্ধে মদদকারী বা পরামর্শ দানকারী হলে— তখন তাকে হত্যা করা জায়েজ আছে, মহিলাদের বেলায়ও অনুরূপ বিধান যেমন ১২০ বছর বয়র প্রবীণ বৃদ্ধ যায়েদ ইবনে সাত্মাহকে কতল করার জন্য রাস্ল ক্রি নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা সে পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বন্ হাওয়াযিন সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিল।

يّ (رضه) قال لمّا كَانَ يَوْمَ مَّ: تُسَارِزَ فَ لاَ حَاحَةَ لَنَا فَعُكُمُ انَّهَا أَرَدُنَا بَنِي عَمِّنا عَلَى الْوَلِيد فَقَتَلْنَاه وَأَحْتَمَلْنَا عُبِيدَة. رر و ره رو مرود رم د (رواه احمد واپ داود)

৩৭৮১. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন [মুশরিকদের পক্ষ হতে] সর্বপ্রথম সমুখের দিকে অগ্রসর হলো উতবা ইবনে রাবী'আ। অতঃপর তার পশ্চাদনুসরণ করল তার পুত্র [অলীদ] ও তার ভাই [শায়বা] এবং সে দ্বন্দুযুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাল। বলল, কে আছ যে আমাদের মোকাবিলা করবে? তার আহ্বানে সাডা দিয়ে কয়েকজন আনসারী যুবক এগিয়ে আসল। উতবা জিজ্ঞাসা করল, কে তোমরাঃ যুবকেরা তাদের পরিচয দিল। তখন উতবা বলল, তোমাদের সাথে মোকাবিলা করা আমাদের প্রয়োজন নেই: বরং আমরা তো তোমাদের পিতৃব্য পুত্রদেরকে চাই। (অর্থাৎ জাতি ভাইগণের সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক।] একথা শুনে রাস্লুল্লাহ 🚟 বললেন, হে হামযা! তুমি যাও, হে আলী ৷ তুমি যাও এবং হে হারিছের পুত্র উবায়দাহ ৷ তুমি যাও। অতঃপর হযরত হামযা উতবার দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। আর আমি শাইবার দিকে অগ্রসর হলাম এবং তাকে হত্যা করলাম। আর উবায়দাহ ও অলীদের মধ্যে আক্রমণ ও পান্টা আক্রমণ চলতে লাগল এবং উভয় উভয়কে আহত করল। হযরত আলী (রা.) বলেন, এ অবস্থা দেখে আমরা তৎক্ষণাৎ অলীদের উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করলাম এবং উবায়দাহকে আহত অবস্থায় উঠিয়ে নিয়ে আসলাম। -[আহমদ ও আবু দাউদ]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হিন্দীসের ব্যাখ্যা]: হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, বর্ণনা সূত্রে হাদীসটি সহীহ ও নির্ভরযোগ্য। কিছু সীরাত গ্রন্থে দেখা যায়, অলীদের সাথে দ্বস্থুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন হযরত আলী (রা.) তবে উভয়ে সমবয়সী তরুণ হিসেবে এটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। দ্বস্থুদ্ধে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য সেনাপতির অনুমতি গ্রহণ করা প্রয়োজন আছে কিনা এতে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। ইমামদের অনেকের মতে অনুমতি ছাড়া সাড়া দিতে আপত্তি নেই যেমন হযরত হাম্যা ও হযরত আলী (রা.) অলীদের উপর আক্রমণ করতে সেনাপতির অনুমতি গ্রহণ করেননি। তবে আওযায়ী (র.) বঙ্গেন, এটা যুদ্ধ নীতির পরিপস্থি। অবশ্য এতে সকলে ঐকমত্য যে, স্পষ্ট অথবা ইন্ধিতে সেনাপতির অনুমতি থাকা আবশ্যক।

وَعُرِهِ النُّ عُمَرَ (رض) قَالَ بَعَثَنَا حُنْصَةً وَأَتَنْنَا الْمَدْيْنَةَ فَاخْتَفَيْنَا بِهَا وَقُلْنَا هَلَكُنَا ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّه نَحْنَ الْفَيَّرَارُونَ قَالَ بِيلُ أَنْسُتُهُ الْعَكَارُونَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ ـ رَوَاهُ التَّدْمِذِيُّ وَفَيْ رُوايَةِ أَبِيْ دَاوْدُ نَحْوُهُ وَقَالَ لَابَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ قَالَ فَدَنُوْنَا فَقَبَلْنَا يَدَهُ فَقَالَ أَنَا فَئَةً الْمُسْلِمِيْنَ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ ٱمَيَّةَ بْن عَبْدِ اللَّهِ كَان يَسْتَفْتِحُ وَحَدِيْثُ أَبِي السَّدْرِدَاءاً بِسُغُسُونَتِ فَعِي ضُعَفَائِكُمْ فِيْ بَابِ فَيْضِلِ الْفُيَقَرَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالِمُ .

বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাস্পুল্লাহ 🚟 আমাদেরকে একটি সেনাদলে পাঠালেন। কিন্তু আমাদের লোকজন শিক্রর মোকাবিলায় ময়দানে টিকতে না পেরে) পলায়ন করলেন এবং মদিনায় ফিরে এসে [লোক লজ্জায়] আত্মগোপন করল। আর আমরা মিনে মনে বলতে লাগলাম- আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি। অতঃপর আমরা রাস্পল্লাহ === -এর খেদমতে এসে গ্রানির সরে বললাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ 🚐 ! আমরা তো যুদ্ধ হতে পলায়নকারী। [সূতরাং আমাদের এ অপরাধের উপায় কী?] তখন তিনি [সান্ত্রনা স্বরূপ] বললেন, না-না এরূপ নয়, বরং তোমরা পাল্টা আক্রমণকারী। (কারণ তোমাদের এ পশ্চাদপসারণ প্ররায় রণক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যদ্ধের একটি কৌশল মাত্রী আমি তোমাদের জন্য দলে দলে স্থান গ্রহণস্থল স্বরূপ। -[তিরমিযী] আব দাউদের রেওয়ায়েতও অনুরূপ। অবশ্য সেখানে হাদীসের শেষ বাক্য হলো, না তোমরা পলায়নকারী নও: বরং পাল্টা আক্রমণকারী। বর্ণনাকারী বলেন, তিার এ সান্ত্রনা বাণী শুনে খুশি হয়ে] আমরা তাঁর নিকটে গেলাম এবং তাঁর হাত চম্বন করলাম। তখন তিনি বললেন. আমিই মুসলমানদের পশ্চাতের দল। [কাজেই আমার দিকে ফিরে আসা পলায়ন নয়, বরং নতুন শক্তি অর্জন করত পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতিতে গণ্য। গ্রন্থকার বলেন- অচিরেই আমরা উমাইয়া ইবনে আব্দুল্লাহর বর্ণিত হাদীস যার শুরু 🚣 🚉 🛴 ৯০০ আবুদ দারদার वर्षिण शमीन यात एक وَنَعُ فُنُعُ فُنُ الْكُمْ ইনশাআল্লাহ 'গরীবদের মর্যাদা' পরিচ্ছেদে বর্ণনা করব।

৩৭৮২, অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আমাদেরকে কোনো এক অভিযানে পাঠিয়েছেন : হাদীসে অভিযানের নাম উল্লেখ নেই বটে, তবে অনেকের মতে তা ৬৯ হিজরির শেষভাগে বা ৭ম হিজরির প্রথমভাগে নাজদ এলাকায় পরিচালিত কোনো যুদ্ধ হবে। কেননা হাদীসটি বর্ণনাকায়ী ইবনে ওমর (রা.) ৫ম হিজরির পূর্ব পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুমতি পাননি। কেননা তিনি বয়সে খুব ছোট দিলেন।

আলোচা হাদীসের ভাষো বুঝা যায় এ পলায়নকারী যুক্ষে তিনিও শরিক ছিলেন। আর হয়রত ইবনে ওমর (রা.) সর্বপ্রথম ৫ম হিন্তারিতে সংঘটিত খন্দকের যুক্ষে শরিক হওয়ার অনুমতি লাভ করেছেন এবং এরপর যতগুলো অভিযান সংঘটিত হয়েছে সেগুলো নান্ধদ' এলাকায় ঘটেছে, তাই বলা হয় অত্র হাদীসে বর্ণিত অভিযান নান্ধদ এলাকায় সংঘটিত কোনো এব গ্রভিনে হরে

ব্দুদ্ধের হতে পলায়ন ইটেছে, ভাই বলা হয় অন্তর্গান্তর বাত আত্তবান নাজক এলাকার নহাটত কোনো হত এজন হলে ব্যক্তব হতে পলায়নকারীদেরকে রাস্ল হতে পলায়নকারীদেরকে রাস্ল হতে পলায়নকারীদেরকে রাস্ল হতে পলায়নকারীদেরকে রাস্ল হতে পরে । যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়নকারীদেরকে রাস্ল হতে পরে । ব্যক্তর অবস্থার বিপরীত পালটা আক্রমণকারী রূপে আখ্যায়িত করার কারণ বিভিন্ন ধবনের হতে পারে । যেমন - ১. যদি রাস্ল হতে ভালকে ভালকে ভালকে করকোন করতেন তবে তারা নিরুৎসাহ হয়ে মনোবল হারিয়ে ফেলত । অবস্থার প্রেক্ষিতে রণক্ষেত্র হতে হটে আসাও রণকৌশলের অন্তর্জুক্ত । ২. তোমরা তো পালটা আক্রমণকারী, রাস্ল হতি এক উদ্ধিক হতে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, তারা নিরুপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে রণ ভঙ্গ দিয়ে এসেছেন এবং পালটা পুনরায় আক্রমণের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে এসেছেন ।

আমি ভোমাদের পশ্চাৎ দল: অর্থাৎ তোমরা যখন আমার নিকট ফিরে এসে অকপটে নিজেদের কৃত অপরাধ স্বীকার করেছ এবং তজ্জনা অনুভপ্ত হয়েছ, তখন এ কথাটিই স্পষ্ট যে, আমিই তোমাদের সান্ত্বনাদাতা ও আশ্রয়স্থল। আমি তোমাদের হতে বিচ্ছিন্ন নই। কেননা অধীনস্থদের ভালোমন্দ ও দুঃখ-সুখ তাদের অভিভাবকের কাছেই প্রকাশ করতে হয়। কারণ অভিভাবকও তাদের দলের একজন। মোটকথা তোমরা আমার এবং আমিও তোমাদের। সুরা আনফাল: ১৫-১৬ আয়াতে স্পষ্টত উল্লেখ রয়েছে— রণকৌশল অবলম্বনে কিংবা দলে স্থান গ্রহণের উদ্দেশ্যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা অপরাধের আওতায় পড়বে না।

# एजीय अनुत्कर : اَلْفَصْلُ الشَّالِثُ

عَنْ ٢٧٨٣ كَنْ وَبَانَ بِيْنِ يَزِيْدَ (رض) أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى أَهْلِ النَّبِيِّ عَلَى أَهْلِ النَّبِيِّ عَلَى أَهْلِ النَّبِيِّ عَلَى أَهْلِ النَّانِ فَي مُرْسَلًا)

৩৭৮৩. অনুবাদ: হযরত ছাওবান ইবনে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ভারেফবাসীদের উপর ' আক্রমণকালে মিনজানীক স্থাপন করেছেন। –[তিরমিযী মুরুসাল হিসেবে]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: 'মিনজানীক' এটা আধুনিক কালের আবিষ্কার ক্ষেপণাস্ত্র কামান সদৃশ একটি যথ্ন চালিত বন্ধ। ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ ক্রাত তায়েফ অভিযানে লিঙ হন। 'তায়েফ' একটি সূদৃদ প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ। তায়েফবাসীরা দুর্ণের ফটক বন্ধ করে দুর্গের অভ্যন্তর হতে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। এ অবস্থায় প্রবীণ সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শক্রমে রাসূল ক্রাত মিনজানীক স্থাপন করে তার মাধ্যমে দুর্গের অভ্যন্তরে পাধর নিক্ষেপ করতে থাকেন। অবশেষে তারা ফটক খুলে দুর্গের বাইরে আসতে বাধ্য হয়।

আরবদের মধ্যে মিনজানীক ব্যবহারের প্রচলন ছিল না। পারস্যের মজুসীরাই ছিল এর আবিষ্কারক। তারা এটা যুদ্ধে ব্যবহার করত। হযরত সালমান ফারসী (রা.) ছিলেন পারস্যের জন্মগত অধিবাসী, তাই তিনি তার আবিষ্কার ও ব্যবহার সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

অমুসন্সিমদের আৰক্ষর ব্যবহার করা : এ সম্পর্কে ইসলামি বিধান হলো, ধর্মীয় আদর্শ ও জাতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থি নয়, এমন বন্ধু বিজ্ঞাতীয় আবিষ্কৃত জিনিস ব্যবহারে কোনো দোষ নেই। তবে বিজ্ঞাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুসরণে ঘোর আপত্তি রয়েছে। কেননা তাতে ইসলামের অবমাননা প্রকাশ পায় এবং ইমানকে ধ্বংস করে। অবশ্য তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করার মধ্যে কোনো বাধা নেই।

# بَابُ حُكْمِ ٱلْاُسَرَاءِ युक्तविन्तरात विधिविधान

# र्थिय अनुत्रक : الفَصْلُ الْأَوَّلُ

عَنْ النَّبِيِّ الْبَيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ قَلَهُ مَا لَهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ فَلَا النَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ النَّبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّكَ الْأَسِلُ وَفِيدٌ رَوَا يَةٍ يُكَادُونَ الْجَنَّةَ بِالسَّلَاسِلُ وَفِيدٌ رَوَا يَةٍ يُكَادُونَ اللَّهُ الْجُنَّةَ بِالسَّلَاسِلُ وَلَيْدُ رَوَا هُ الْبُخُارِيُّ )

৩৭৮৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এমন একদল লোকের প্রতি বিশ্বয় প্রকাশ করেন, যারা শিকল পরিহিত অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। —[বুখারী]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা।: উপরিউক্ত হাদীসের বিভিন্ন মর্মাদি বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এ কথা বলেছেন যে, কিছু সংখ্যক লোককে কুফরি অবস্থায় বন্দি করে মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে ধরে আনা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা আলা ঈমানের সম্পদ দান করেছেন এবং জান্নাতে প্রবেশের উপযোগী বানিয়েছেন।

তাই যেহেতু ইসলামে দীক্ষিত হওয়া হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশের কারণ বিধায় ইসলামে দীক্ষিত হওয়াকে জান্নাতে প্রবেশের হলে রাখা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা ঐ মুসলমান উদ্দেশ্য যারা কাফেরদের হাতে বন্দি হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর এ অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছেন কিংবা হত্যা [শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। তাহলে তাদের হাশর এ বন্দি অবস্থায় হবে। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করবেন যেমন শহীদের হাশর তাজা, টাটকা রক্তের সাথে হবে। আর কেউ কেউ এর দ্বারা সমন্ত মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে থাকে। কেননা শরিয়তের হকুম-আহকামসমূহ শৃঙ্খল, শিকলের ন্যায় এবং এ শৃঙ্খলের দরুন জান্নাতে প্রবেশ হবে। এজন্য স্বপ্নের তা'বীর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম বলে থাকেন যে, স্বপ্নের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি পায়ে শৃঙ্খল, শিকল দেখে থাকে তাহলে এর দ্বারা দীনের উপর অটলতার প্রতি ইঙ্গিত হয়ে থাকে। আর প্রথম মর্মাট হচ্ছে অধিক প্রকাশ্য।

'আল্লাহ বিশ্বিত হবেন', এর অর্থ হলো তিনি সভুষ্টি প্রকাশ করবেন। যেহেতু ব্যাপারটি বিশ্বয়ের উদ্রেক করে, সেহেতু মানুষের মধ্যে প্রচারিত ভাষা ও শব্দে বর্ণন করা হয়েছে। অন্যথা আল্লাহর জন্য বিশ্বয়ের কিছুই নেই।

৩৭৮৫. অনুবাদ: হ্যরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাস্পুল্লাহ ানজন এলাকায় এক অভিযানে) সফরে ছিলেন। এ সময় মুশরিকদের এক গুণ্ডচর সেখানে এসে সাহাবীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে চলে গেল। এ সংবাদ শ্রবণের পরা রাস্পুল্লাহ বলেন পোলা। তি সংবাদ শ্রবণের কর এবং হত্যা করে ফেল। বর্ণনাকারী সালামাহ বলেন, আমি তির থৌজে বের হলাম এবং। তাকে কতল করলাম। এবং তার সঙ্গের সমুদ্য মাল-সামানগুলো নিয়ে আসলাম। এবং রাস্পুল্লা তার পরিত্যক্ত সামগ্রীগুলো আমাকে দান করলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

সালাব'-এন আভিধানিক অর্থ– ছিনিয়ে নেওয়া। এখানে মাসদাব মাফউল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যা কিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ব্যবহারিক অর্থ– নিহন্ত ব্যক্তির কাপড়চোপড়, অন্ত্র-সওয়ারি জিন-গদি প্রভৃতি।

ন্দেল 'অর্থ- অতিরিক্ত। এখানে অর্থ হলো- গনিমতের মাল প্রাপ্য অংশের বাইরে অতিরিক্ত কিছু প্রদান করা। ইমাম বা নেতা ঐ নিহত শক্রের যাবতীয় আসবাবপত্র সমুদয় এককভাবে হত্যকারীকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করতে পারেন। অন্য কোনো মুজাহিদ তাতে অংশ পাবে না। এমনকি বায়তুল মালের জন্যও তাতে কোনো অংশ থাকরে না। উপরস্কু হত্যকারী অন্যান্য মুজাহিদগণের সাথে গনিমতের অংশও পাবে। তবে তার জন্য ইমাম বা সেনাপতির পক্ষ হতে যুদ্ধের পূর্বে ঘোষণা থাকা জকরি। যেমন ক্রেটি ইতে প্রাপ্ত বন্ধুসমূহ সেই পাবে। উৎসাহ প্রদানের জন্য সেনাপতি কর্তক প্ররূপ ঘোষণা থাকা মোন্তাহাব ও প্রশংসনীয়।

لُ مِنْ قَيْلُ الرَّحِيلُ قَالُوْا الدُّ ٱلْأَكْرُعِ قَالَ لَهُ سَلَّبُهُ أَجْمَعُ . (مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ)

৩৭৮৬, অনুবাদ : উক্ত হযুরত সালামাহ ইবনুল আকওয়া' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাস্লুল্লাহ ==== -এর সাথে 'হাওয়াযিন' গোত্রের মোকাবিলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। [যুদ্ধকালীন সময়ে] একদিন আমরা রাস্লুল্লাহ 🚟 -এর সঙ্গে দ্বিপ্রহরের খানা খাচ্ছিলাম এমন সময় একজন [অপরিচিত] লোক একটি লালবর্ণের উটে সওয়ার হয়ে সেখানে আসল এবং সে উটটি এক জায়গায় বসিলে এদিক-সেদিক দেখতে লাগল। আমাদের মধ্যে কেউ ছিল দুর্বল এবং আমাদের সওয়ারিও ছিল স্বল্পসংখ্যক আবার কেউ ছিল পদাতিক। অতঃপর লোকটি ক্রন্তপদে স্বীয় উটের কাছে আসল এবং তাতে আরোহণ করে দ্রুতগতিতে পলায়ন করতে লাগল। বর্ণনাকারী সালামাহ (রা.) বলেন, তার এ অবস্থা দেখে আমিও তৎক্ষণাৎ তার পিছনে ছুটলাম, অবশেষে তার উটের লাগাম ধরে ফেললাম এবং উটটিকে বসিয়ে আমার তলোয়ার বের করে নিলাম এবং লোকটির মাথা কেটে ফেল্লাম। অতঃপর আমি তার উটের এবং উটের উপরে অন্ত্রশন্ত্রসহ যা কিছ ছিল সমস্ত কিছ নিয়ে আসলাম। পরে রাস্লুল্লাহ 🚟 ও অন্যান্য লোকজন আমার দিকে এগিয়ে আসলেন। রাসল 😅 জিজেস করলেন, লোকটিকে কে হত্যা করেছে? তখন লোকেরা বলল, আকওয়ার পুত্র [সালামাহ]। তখন তিনি বললেন, ঐ নিহত লোকটির 'সলব' অর্থাৎ ছিনতাইকৃত সমুদয় মাল-সামান সেই পাবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'হাওয়াঘিন' একটি গোত্রের নাম। কারো মতে আরাফার পরে তারেফের নিকটবর্তী হনাইন প্রছরে একটি উপত্যকার নাম। আবার কেউ বলেছেন– তার ও মক্কার মধ্যে তিন দিনের দূরত্বের ব্যবধান। রাসূল হার বিজ্ঞানে হার দিন পর শাওয়াল মাসের শুরুতে এ অভিযানে বের হয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, হাওয়াঘিন গোত্রের গোতেরা তীর নিক্ষেপে খবই দক্ষ ছিল।

সাদামাহ ইবনুল আকওয়া' (রা.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য: রাস্ল —— এর সাহাবীদের মধ্যে এক একজন এক একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তনাধ্যে হয়রত সালামাহ ইবনুল আকওয়া' (রা.) ছিলেন পদব্রজে দৌড়ে অপ্রতিষ্দী। আলোচ্য হাদীদেও দেখা যায় তিনি দ্রুতগামী উটের পিছনে পদব্রজে দৌড়িয়ে তাকে নাগালে এনে লোকটিকে হত্যা করেছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁর এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বহু হাদীস উল্লেখ রয়েছে।

े تَضُعُلُ विश्वरतित थाना । यमन् नकालित थाना عُفَدُّ विश्वरतित थाना ا تَضُعُلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

אור אור (אור) אור) ব্রুছেন ব্রুছেন অবং মানুল ক্রের মানুল থাও করতে থাকলেন-মানুল মানুল মুত্তালিবের সন্তান। النَّجَيْدُ أَنَا النَّ عَبِدُ الْعَطْلِبِ अर्थाए আমি নবী মিথাবাদী নই। আমি হলাম আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।

অতঃপর মুসলমানদেরকে আহ্বান করতে থাকলেন এবং সকল মুসলমান একত্রিত হলো এবং এত জোরে আক্রমণ চালাল যে কাফেররা পালিয়ে গেল এবং অনেক কাফের নিহত হলো। বিশেষত বিশেষতাবে বড় বড় নেতা এবং বীর বিক্রমরা বিহত হলো। অবশেষে তারা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে গেল এবং যে নেতা মালেক ইবনে আওফ সকল কাফেরকে একত্রিত করেছিল সেও নিহত হলো। মূলত সংখ্যার আধিক্যের উপর মুসলমানদের অন্তরে কিছুটা অহংকার এসে গিয়েছিল। সুতরাং কারো কারো মুখ থেকে এ বাক্য উচ্চারিত হয়ে গিয়েছিল যে, আমরা এ যুদ্ধে পরাজিত হবো না। তাই আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের প্রথম ভাগে পরাজয়ের দৃশ্য দেখিয়ে শিক্ষা দিয়ে দিলেন এবং সংশোধন করে দিলেন যে, বিজয় আধিক্যের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং আল্লাহর সাহায্যের উপর। সুতরাং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন কর্মিট কর্মেট কর্মিট কর্মেট কর্মিট কর্মিট কর্মিট কর্মিট কর্মিট কর্মিট কর্মিট কর্মেট কর্মিট কর্মিট কর্মিট কর্মিট কর্মিট কর্মিট কর্মিট কর্মিট কর্মিট কর্মেট কর্মিট কর্মিট কর্মিট কর্মেট কর্মিট কর্মেট কর্মিট কর্

 ৩৭৮৭, অনুবাদ : হ্যরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত সা'দ ইবনে মু'আ্ব (রা.)-এর ফয়সালা মেনে নেওয়ার শর্তে বন্ করাইয়া গোত্র দুর্গদার খুলে বের হয়ে আসল তখন রাসললাহ 🚟 হিযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-কে আনীর জন্য। লোক প্রেরণ করলেন। তখন হযরত সা'দ (রা.) একটি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে আসলেন। যখন তির্নি কাছে এসে পৌছলেন, তখন রাসলুলাহ ≕ উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, তোমাদের নেতার দিকে গমন কর। এরপর হ্যরত সা'দ (রা.) এসে বসলেন অতঃপর রাসলুল্লাহ 🚟 হিযুরত সা'র্দ (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, এরা তোমার ফয়সালা মেনে নেওয়ার শর্তে দুর্গদার খুরে বের হয়ে এসেছে। সূতরাং তমি তাদের সম্পর্কে ফয়সালা দাও, তখন হযরত সা'দ (রা.) বললেন, এদের ব্যাপারে আমি ফয়সালা দিচ্ছি যে, যুদ্ধ করতে সক্ষমদেরকে কতল করা হোক এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করা হোক। এ রায় তনে রাসুলুল্লাহ 🚃 বলে উঠলেন, তাদের ব্যাপারে তুমি বাদশীহর [আল্লাহর] ফায়সালা মোতাবেক বিচার করেছ। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তৃমি আল্লাহর অভিপ্রায় ও স্ভুষ্টি অনুযায়ীই রায় প্রদান করেছ। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

বন্ কুরাইযার ঘটনা : বন্ কুরাইয়া মদিনার উপকণ্ঠে একটি প্রভাবশালী ইহুদি গোত্র। মদিনা সনদের শতে উল্লেখ ছিল মুসলমানদের শত্রুপক্ষের সাথে কোনো গোত্র এবং তারা কোনোরপ গোপন আঁতাত করবে না। কিন্তু ৫ম হিজরিতে মক্কার কুরাইশ কর্তৃক খনকের যুদ্ধে মুসলমানরা মদিনার চতুর্দিক হতে।শত্রু কর্তৃক) অবরুদ্ধ ও আক্রান্ত হলে বন্ কুরাইযা সন্ধিচ্বতি তঙ্গ করে আক্রমণকারী কুরাইশ ও অন্যান্যদের সাথে গোপন আঁতাত করে মুসলমানদেরকে সমূলে খতম করার চক্রান্ত করব । অবশেষে আল্লাহর গায়েরী মদদ ও সাহায়ে কুরাইশ নতা আলু পুফিয়ান স্বদলবলে পলায়ন করল। মদিনা শত্রুক হয়ে গেল। জোহরের নামাজের সময় হয়রত জিবরাঈল (আ.) মারফত নবী করীম স্বাক্তি পেলেন যে, বন্ কুরাইযা মুসলমানদের কিন্তুদ্ধি বিদ্রোহ ঘোষণা করে ফেললেন। দীর্ঘ ২৫ দিন অবরোধের পর নিরুদ্ধার হয়ে স্থীয় পুরাতন মিত্রু আঙ্গুস সনাপতি হয়রত সাদ ইবনে মুস্মায় (রা.)-এর ফয়সালা মেনে নিতে সম্মতি জানালে পরে হয়রত সাদ (রা.) বিচারক হয়ে ওপায় জামন করেলে স্বান্ত ভালিল পরে হয়রত সাদ (রা.) তিয়ামদের নেতার দিকে গমন করা : কেউ কেউ মনে করেন- রাস্ল ভালিকেরে হয়রত সাদ (রা.)-এর সম্মানার্থে দাড়ানো বৈধ। আর এটা জমহুরে ওলামাদেরও অভিমত। কামী ইয়ায (র.) বলেহেন, এ হিসেবে কারো জন্য দাড়ানো এ হাদীসের আওতায় পড়বে না: যেখানে কারো জন্য দাড়ানো কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

আবার কেউ কেন – এখানে সম্মানার্থে দাঁড়ানোর নির্দেশ ছিল না। কেননা যদি সম্মানার্থে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য হতো, তবে কর্নি বলতেন। অর্থ – তোমাদের নেতার উদ্দেশ্যে দগ্ডায়মান হও। অথচ তিনি مُرْسُوا بِالْمُرُوا بِالْمُرْسُوا بِالْمُرْسُولُ بِالْمُرْسُوا بِالْمُرْسُولُ بِالْمُرْسُلُولُ بِالْمُرْسُولُ بِالْمُرْسُولُ بِالْمُرْسُلُمُ بِالْمُرْسُولُ بِالْمُرْسُولُ بِالْمُرْسُولُ بِالْمُرْسُلُولُ بِالْمُرْسُولُ بِالْمُرْسُولُ بِالْمُرْسُولُ بِالْمُرْسُولُ بِالْمُرْسُولُ بِالْمُرْسُولُ بِالْمُرْسُلُولُ بِالْمُرْسُلُولُ بِالْمُرْسُلُولُ بِالْمُرْسُلُولُ بِالْمُرْسُلُولُ بِالْمُرْسُلُولُ بِالْمُرْسُلِيلُ بِالْمُرْسُلِيلُولُ بِالْمُرْسُلُولُ بِالْمُرْسُلِيلُ بِالْمُرْسُلِيلُ بِالْمُرْسُلِيلُ بِالْمُرْسُلِيلُولُ بِالْمُرْسُلِيلُولُ بِالْمُرْسُلِيلُولُ بِالْمُرْسُلِيلُ بِالْمُرْسُلِيلُ بِالْمُرْسُلِيلُولُ بِلْمُ بِالْمُرْسُلِيلُ بِالْمُرْسُلُولُ بِالْمُرْسُلِيلُولُ بِالْمُرْسُلِيلُولُ بِالْمُرْسُلِيلِيلُولُ بِالْمُرْسُلِيلُ بِالْمُرْسُلِيلُولُ بِالْمُرْسُلِيلُولُ بِالْمُرْسُلِيلُولُ بِالْمُرْسُلِيلُولُ بِالْمُرْسُلِيلُولُ بِالْمُرْسُلِيلُولُ بِالْمُرْسُلِيلُولِ بِالْمُرْسُلِيلُولُ بِالْمُرْسُلِيلُولُ بِلْمُرْسُلِمُ لِلْمُلِمُ لِلْمُلِمِلِيلُولِ بِلْمُلِمِلِيلِيلُولُ بِلْمُلْمُلِمُ لِلْمُلِمِلِيلُولُ لِلْمُلْمُلِمِلْمُلِمِلِيلُولُكُمِ لِلْمُلْمُلِمِلِيلُولُ لِلْمُلْمُلِيلُولُ لِلْمُلْمُلِمُ لِلْمُلْمُلِمُ لِلْمُ

'তোমাদের নেতা' এখানে এ শব্দটি নির্দেশিত কাজটি গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে পালন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ আজ হ্যরত সা'দ (রা.)-এর আগমন একটি বিশেষ মর্যাদার দাবিদার। পরিশেষে আমাদের কথা হলো কুরআন হাদীস হতে মক্ত মন নিয়ে যথার্থ অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করাই সঠিক পন্থা। মোহ বা আবেগের পথ পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়।

وَعَرْ اللهِ عَلَى هُرِيْرَةَ (رض) قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَيْدَا بَنْ هُرِيْرَةَ أَرضا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَيْدَ فَهَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَهُ بُنُ يُرجُلٍ مِنْ بَنِيْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَهُ بُنُ الْكَالِ سَيَدُ اهْلِ الْبَعَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ يُسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَى فَقَالَ عِنْدِيْ يَا تُمَامَهُ فَقَالُ عِنْدِيْ يَا مُحَتَّمَدُ خَيْرً إِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلُ ذَا دَم وَإِنْ تَعْمَ مَنْ مُنْعِمْ عَلَى شَاكِهِ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ اللّهَالَ فَسَالًا تَعْمَلُ مَا عَنْ مَا مَنْ مُنْتَ تَوْرَكُهُ رَسُولُ لَهُ مَالِي وَالْ كُنْتَ تُورِيدُ اللّهَالَ فَسَالًا تَعْمَلُ مَا مُنْ الْغَدُ فَقَالُ لَهُ مَالُولُ لَا فَاللّهُ فَسَالًا لَا لَهُ مَالِي اللّهِ عَلَى مَا عَلَى مَا أَسْفَتَ فَتَرَكُهُ وَسُولُ لَا عَدُولُكُ وَسُولُ لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

৩৭৮৮. অনুবাদ : হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ 🕮 🖼 হিজরিতে] নাজ্দ অভিমুখে একদল অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করলেন। তারা বনী হানীফা গোত্রীয় ইয়ামামা-বাসীদের সর্দার ছুমামাহ ইবনে উছাল নামে এক ব্যক্তিকে ধরে আনল এবং মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল। রাসূলুল্লাহ 🚎 তার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে ছুমামাহ! তুমি কি প্রত্যাশা করছ? সে বলল হে মুহাম্মদ! আমি মঙ্গলের প্রত্যাশা করি। যদি তুমি আমাকে হত্যা কর, তবে একজন খুনের অধিকারীকে হত্যা করবে। আর যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ কর তবে অবশ্যই একজন কৃতজ্ঞকেই অনুগ্রহ করবে। আর যদি ধনসম্পদের অভিলাষী হও, তাও চাইতে পার যা চাও তাই প্রদান করা হবে। তার কথা তনে রাস্লুল্লাহ 🚐 তাকে ঐ অবস্থায় রেখে চলে গেলেন। আবার পরদিন এসেও তাকে অনুরূপভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, হে

ا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدَى مَا قُلْتُ لَكَ انْ لُ شَاكِم وَانْ تَقْتُلُ تَقْتُلُ تَقْتُلُ ذَا ورُسُولُ اللَّه عَلَيْهُ حَتُّم كَانَ بَعْدُ

ছুমামাহ! তুমি কি প্রত্যাশা করছ? সে বলল, আমি তাই প্রত্যাশ্যা করি যা তোমাকে পূর্বে বলেছি। যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ কর তবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই অনুগ্রহ করবে। আর যদি আমাকে হত্যা কর, তবে একজন খুনের অধিকারীকে হত্যা করলে। আর যদি ধন-সম্পদ চাও, তবে যা চাইবে তাই দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ 🔤 আজও তাকে নিজের অবস্থার উপর ছেড়ে গেলেন। এভাবে তৃতীয় দিন আসল আজও রাসল তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে ছুমামাহ! তুমি কিসের কামনা করছ? সে বলল, আমি তাই প্রত্যাশা করছি, যা আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি। যদি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন কর তবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপরই অনুকম্পা প্রদর্শন করবে। আর যদি আমাকে হত্যা কর তবে একজন রক্তের অধিকারীকেই হত্যা করবে, আর যদি মালসম্পদ চাও, যতটা ইচ্ছা চাইতে পার, তা দেওয়া হবে। এবার রাস্লুল্লাহ 🚟 উিপস্থিত লোকদেরকে] বললেন, তোমরা ছুমামাহকে মুক্ত করে দাও। [তাকে ছেডে দেওয়া হলো] অতঃপর সে মসজি দের নিকটেই একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করল এবং [একটি কৃপ হতে] গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করত أَشْهُدُ أَنْ لا آلَهُ الا اللهُ وَأَشْهُدُ أَنْ لا آلَهُ الا اللهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ ﴿ (पांस्वा कंतल অর্থাৎ সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং অকপটে বলল, হে মুহামদ 🚟 ! আল্লাহর কসম! পৃথিবীর বুকে আপনার চেহারা অপেক্ষা আর কারো চেহারা আমার নিকট অধিক ঘৃণিত ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারা আমার কাছে সকলের চেয়ে প্রিয় হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম! ইতঃপর্বে আপনার [দীন] ধর্মের অপেক্ষা অধিক ঘণিত ধর্ম আমার কাছে আর কোনোটি ছিল না। এখন আপনার ধর্মই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়ে গেছে। আপনার অশ্বারোহীগণ আমাকে এমন সময় পাকডাও করে এনেছে যখন আমি ওমবা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলাম। এখন আপনি আমাকে কি করতে নির্দেশ দেনঃ তখন রাস্লুল্লাহ তাকে ইসলাম গ্রহণের) সসংবাদ দেন এবং ওমরা পালন করার আদেশ করলেন। এরপর যখন সে মক্কায় পৌছল তখন জনৈক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি ধর্মত্যাগী বে-দীন হয়ে গেছে? উত্তরে সে বলল, তা হবে কেন? বরং আমি রাস্পুল্লাহ 🚟 -এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ 🚟 অনুমতি না দেবেন ততক্ষণ নাগাদ ইমামাহ হতে তোমাদের নিকট গমের একটি দানাও পৌছবে না। -[মুসলিম]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

- ें [त्राक्तं अधिकांतीरक रुजा कत्रता] : ﴿ يَوْلُو مَعْتَالُ ذَا وَمَ الْمُعْتَالُ ذَا وَمَ
- ১. তুমি যাকে হত্যা করবে তার খুন অনেক মর্যাদাসম্পন্ন। সূতরাং তার রক্ত বৃথা যাবে না; বরং তার প্রতিশোধ এহণ বনা হবে।
- ২. অথবা, সে সত্যই একজন খুনি, তোমার বহু লোককে সে হত্যা করেছে। কাজেই সে ওয়াজিবুল কতল হয়েছে।
- অথবা, এমন সম্মানিত ব্যক্তি হত্যা করা হবে যে, উক্ত এক ব্যক্তিকে হত্যা করা গোটা একটি কওমকে হত্যা করারই নমান্তর।
- হিসলাম গ্রহণকালে গোসল করা] : ইসলাম গ্রহণকালে গোসল করা ওয়াজিব, বা মোন্তাহাব ইওয়ার মধ্যে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। তবে হানাফীদের মতে মোন্তাহাব।
- [তাকে সুসংবাদ দিলেন] : অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের দরুন তোমার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। কেননা ইসলাম গ্রহণ পূর্বের সমস্ত গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং এটাই তার জন্য সুসংবাদ।

কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, এভাবে ছেড়ে দেওয়ার অধিকার নেই। উল্লিখিত আয়াতের জবাবে হেদায়ার এছকার বলেছেন, বদরের কয়েদিদের প্রসঙ্গে আয়াতটি সূরা বারাআতের আয়াত – اَعَشَارُوا الْمُشْرِكِيْنُ অর্থাৎ 'মুশরিকদেরকে হত্যা কর' মানসৃথ হয়ে গেছে।

সাহেবাইন (র.) বলেন, গুধু মুসলিম কয়েদিদের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়ার এখতিয়ার রয়েছে।

وَعَنْ النَّبِيَّ عَلَّهُ فَالَّ فِي الْسَارِٰى اللَّهِ الرَّف الَّ النَّبِيَ عَلَّهُ فَالَا فِي السَّارِٰى اللَّهُ لَكُو كَانَ النَّبِيَّ عَلَّهُ فَا الْمُطْعِمُ اللَّهُ عَدِيِّ حَبَّا أَمُمَّ كَلَّمَنِيْ فِي هُوْلًا ، النَّتَنْى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ . (رَوَاهُ البُّخُارِيُ)

৩৭৮৯, জনুৰাদ: হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.)
হতে বর্ণিত, নবী করীম করি বদর যুদ্ধে বন্দিদের
সম্পর্কে বলেছেন, আজ যদি মুতইম ইবনে আদী জীবিত
থাকত এবং এ সমস্ত পুঁতিগন্ধময় লোকদের সম্পর্কে
(অর্থাং বদরের বিদ্দের সম্পর্কে) আমার কাছে সুপারিশ
করত, তবে আমি তার খাতিরে তাদেরকে ছেড়ে
দিতাম। -[রখারী]

#### সংশ্লিষ্ট আব্দোচনা

ছিলেন রাস্লুন্নাহ — এর দাদার চাচাতো ভাই। এক সময় নবী করীম ইনলামের দাওয়াত নিয়ে তায়েফ গিরেছিলেন রাস্লুন্নাহ — এর দাদার চাচাতো ভাই। এক সময় নবী করীম —ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তায়েফ গিরেছিলেন এবং বার্থ হয়ে মন্ধার ফিরে আসেন। মৃতইম রাস্ল — কে কুরাইশদের উৎপীড়নে বাধা দেওয়ার আস্থাস ও অভয় প্রদান করেন। এ প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি সততার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর এ বদান্যতায় রাস্ল — তার প্রতি শ্রদ্ধাপীল ছিলেন এবং সে দুর্দিনে উপকারের কৃতজ্ঞতা শ্বরণ করে এ উজি করেছিলেন।

অথবা, বদর যুদ্ধের বন্দিদের মধ্যে মুতইমের পুত্র জুবাইরও একজন ছিল। তার অস্তরে ইসলারে প্রতি আকর্মণ সৃষ্টি করংর উদ্দেশ্যে রাসুল 💬 উক্ত কথাটি বলেছেন।

অবশেষে আমাদের কথা হলো, অত্র হাদীস হতেও বুঝা যাচ্ছে, মুক্তিপণ বা অন্য কোনো বিনিময় ছাড়াও ইমাম কোনো

কয়েদিকে মক্তি দিতে পারেন।

क्षेणिशक्षमय पाता ঐ সমন্ত কাম্পেরদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধে নিহও হয়েছে এবং তাদের মরদেরকে বদরের একটি কুপে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আর যারা জীবিত অবস্থায় বন্দি হয়েছে তাদের দেহমন সর্বদিক হতে নাপাক, তাই তাদেরকে ঘূণা ও ভর্ৎসনার ছলে পুঁতিগন্ধময় বলা হয়েছে।

وَعَنْ آهُلِ مَكَةً هَبَطُّوْا عَلَىٰ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ مَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَسُلَمُ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَاصْحَابُهُ فَا خَذَهُ مُ سُلَمُ النَّبِي عَلَىٰ وَاللَّهِ عَلَىٰ وَاللَّهِ فَاعْتَقَهُمْ فَانْزُلَ فَاسْتَحْبَاهُمْ وَفِي رَوَايَةٍ فَاعْتَقَهُمْ فَانْزُلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَهُو اللَّذِي كُفُ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَالْذِي كُفُ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَالْذِي كُفُ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَالْذِي كُمْ عَنْهُمْ عِنْهُمْ يَبِطُن مَكَّةً . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৭৯০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার মন্ধার আশিক্ষন অন্ত্রশব্দে সক্ষিত যাতকের একটি দল 'তানঈম' পাহাড়ের আড়াল হতে রাস্পুরাহ ত্রত ও তার সাহাবীদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করার জন্য দিরে অবতরণ করল। তারা রাস্পুরাহ ত্রত ও তার সগীদের অসতর্কতার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু রাস্পুরাহ ত্রতাদেরকে অপ্রক্রত অবস্থায় অর্থাৎ বিনা মোকাবিলায় বন্দি করে ফেললেন এবং পরে তাদেরকে জীবিত ছেড়ে দিলেন। অন্য আরেক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাদেরকে আঞ্চাদ করে দিলেন। এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লাহ তা আলা আয়াত নাজিল করেন-(মুমা) ক্রিক ক্রিক তালাই ক্রম্বার ক্রিক করেন তালার ক্রম্বার ক্রিক করেন তালার ক্রম্বার ক্রমিন মন্ধার অদ্বে তাদের বিগক্ষেদের। হাত তোমাদের উপর হতে এবং তাদের হাত তাদের উপর হতে বিবারিত করেছেন। — মুসলিমা

#### সংশ্ৰিষ্ট আন্সোচনা

ঘটনাটি কখন কোথায় ঘটেছিল? এ সম্পর্কে ভাফসীরকারগণের বর্ণনায় পার্থক্য রয়েছে। আবার সীরাত বর্ণনাকারী ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন, এটা হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ের ঘটনা। ইকরিমা বিন আবৃ ষ্বাহলের নেতৃত্বে এ দলটি অতর্কিত আক্রমণের জন্য উদ্যত হয়েছিল। অবশ্য ইকরিমা মক্কা বিজয়ের অব্যবহৃতি পরপরই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটা মক্কা বিজয়ের সময়ের ঘটনা। আর কেউ কেউ বলেছেন, এটা মক্কা বিজয়ের ঘটনা। আর কেউ কেউ বলেছেন, এটা মক্কা বিজয়ের ঘটনা। আর কেউ কেউ বলেছেন, এটা মক্কা বিজয়ের ঘটনাই। কেননা এমন একটি মহাবিজয় বিনা রক্তপাতেই সম্পাদিত হয়েছে। হাদীসের শব্দে এটা এর অর্থ আত্মগোপন করা। অর্থাৎ তারা অসহায় হয়ে বন্দি হওয়াকে মেনে নিয়েছে।

وَعُوْلُكُ قَتَادَةَ (رح) قَالَ ذَكَر لَنَا اللهِ عَنْ أَبِيْ طَلْحَة أَنَّ نِبِسَى اللهِ عَنْ أَبِيْ طَلْحَة أَنَّ نِبِسَى اللهِ عَنْ أَبِيْ طَلْحَة أَنَّ نِبِسَى اللهِ عَنْ أَمِنْ أَعَدَ وَعَشْرِيْنَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيْدِ قَرَيْشٍ فَقَذَفُواْ فِي ظُويِيٍّ مِنْ اطَوْاءِ بَدْرٍ خَبِيْثٍ مُخْبَثٍ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَومٍ بَدْرٍ خَبِيْثٍ مُخْبَثٍ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَومٍ النَّيَوْمَ الفَّالِينَ مُخْبَثٍ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَومٍ النَّيَوْمَ الفَّالِينَ مَرْجَلِها مُنْكَ لَبَالٍ فَلَمَّا كَانَ بِبَدُرً النَّيَوْمَ الفَّالِينَ آمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْها أَلْفَ لَمَا مَشَى وَاتْبَعَهُ أَصْحَابُهُ

৩৭৯১. অনুবাদ: তাবেয়ী হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) আমদেরকে হযরত আবৃ তালহা (রা.) হতে রেওমায়েত করে বর্ণনা করেছেন যে, বদর যুদ্ধ শেষে নবী করিছেল হয় কিছেল নতার লাশ কিছেল বিজ্ঞান করিছেল নতার লাশ কিছেল বিজ্ঞান করিছেল বিজ্ঞান করেছেল বেলনা, বাস্লুলাই নতার লাভ করতেন। আবৃ তালহা বলেনা, বাস্লুলাই নতার লাভ করতেন তথন সে চত্বুরে তিনদিন অবস্থান করতেন। সে নিয়ামানুযায়ী বদর প্রান্তরে অবস্থানেকরতেন। সে নিয়ামানুযায়ী বদর প্রান্তরে অবস্থানেকরতেন। কেনিকেল কর্তান গাদি বাধা হলো। অতঃপর তিনি একদিকে কিছু পথ পায়ে হেঁটে চললেন! সাহাবীগণও তাঁর অনুগমন করলেন।

চলতে চলতে তিনি ঐ কপের পার্ম্বে গিয়ে দাঁডালেন এবং তাতে নিক্ষিপ্ত করাইশ সরদারদের মরদেহ ও তাদের বাপ-দাদার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন হে অমকের পত্র অমক ! হে অমকের পত্র অমক! এখন কি তোমাদের এটা কাম্য মনে হচ্ছে না যে. জীবিতকালে আল্লাহ ও তাঁর রাসলের কথা মেনে চললে তিবে আজ তোমাদের এ দুরবস্থা হতো না] তোমরা খুশি হতে পারতেং আমাদের বর আমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছিলেন (আমবা বিজয়ী হবো) আমবা তা সঠিকভাবে পরোপরিই পেয়েছি। তোমরাও কি এখন তোমাদের রবের ঘোষণা কিফরির পরিণাম ভয়ঙ্কর। সঠিকভাবে পেয়েছ? নিশ্চয়ই এখন তোমরা তা হাডে হাডে টের পেয়েছা তখন হয়রত ওমর (রা.) বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আত্মশন্য লাশের সাথে কথা বলছেন? অর্থাৎ এ বলাতে লাভ কিঃ জবাবে মহানবী 🚟 বললেন, সে মহান সন্তার কসম! যাঁর হাতে আমি মহামদের প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি- আমি যা বলেছি তা তোমরা তাদের অপেক্ষা বেশি শুনতে পাচ্ছ না। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে। তোমরা তাদের অপেক্ষা অধিক শবণকারী নও। তবে পার্থকা এই যে, তারা জবাব দিতে পারে না। - বিখারী ও মুসলিম।

বৃখারীর বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথাটিও আছে যে, বর্ণনাকারী হযরত কাতাদাহ (র.) এ ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন যে, রাস্লুল্লাহ — এর এ কথাগুলো শুনাবার জন্য আল্লাহ তা আলা তাদেরকে জীবিত করে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য ভৎসনা করা এবং লাঞ্ছ্না প্রদান, অনুশোচনা ও গ্রানির অগ্নিতে দাহ হয়ে থাকে।

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

ভাগিবতের কথা মৃতের শ্রবণ করা]: কুরআন ও হাদীদের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন—
আলোচা হাদীস হতে শাষ্ট বুঝা যাছে যে, রাসূল بن তুলাগওলোকে লক্ষ্য করে উক্তি করেছেন এবং হযরত ওমর (রা.)
-এর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন— 'ডোমরা তাদের চেমে বেশি তনতে পাও না।' অর্থাৎ তারাও তোমাদের নাম তনতে
পায়। অবচ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا الللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا الللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا الللّهُ وَمِنْ اللّهُ الللّهُ وَمَا الللّهُ وَمَا الللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا ال

কিন্তু উন্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, বদরের নিহত কাফের লাশদের সম্পর্কে রাসূল = যে উক্তি করেছিলেন ডা হলো 'তারা এখন কবরে [অর্থাৎ আলমে বরষখে] প্রবেশ করে আজাব ও শাস্তি প্রত্যক্ষ করে বুঝতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলেছি তা সত্য ও যথার্থ ছিল।' অথচ লোকেরা ভুলবশত রাসূল = এর উজির ঐ ব্যাখ্যাটি করেছেন, যা অত্ম হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল = এ কথাটি বলেননি যে, 'আমি এখন তাদেরকে যা বলেছি, তারা তা ভালোভাবে ওনেছে।' গুয়ারত আয়েশা (রা.) তার এ দাবির সমর্থনে কুরআনের উল্লিখিত ঐ আয়াত দুটিকেও পেশ করেন।

মেশকাত ৫ম (আরবি-বাংলা) ১৭ (ক)

কিছু অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও ইমামগণ হযরত আয়েশা (রা.)-এর মতের সাথে একমত হতে পারেননি। এর কারণ হিসেবে বলেন–

- ১. বদরের ঘটনাস্থলে হয়রত আয়েশা (রা.) উপস্থিত ছিলেন না। অথচ সেখানে প্রত্যক্ষ শ্রবণকারী বহু সাহাবী ছিলেন যাদের সততা ও বর্ণনা পরম্পরা রাবীগণের নির্ভরযোগ্যতা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় য়ে, এ সম্পর্কে হয়রত আয়েশা (রা.) অপেক্ষা অন্যান্যদের কথাটি সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত।
- ২. সমস্ত তাফসীরকার বলেন, এখানে আয়াত দৃটি তার শান্দিক ও বাহ্যিক অর্থে ব্যবহার হয়নি, বরং রূপক অর্থ অর্থাৎ "হে নবী! কাফের মুশরিকগণ যারা তোমার ইসলামের দাওয়াত কবুল করছে না, তারা মৃত ও কবরস্থ ব্যক্তির সদৃশ। সূতরাং মৃতব্যক্তিকে সতর্ক বাণী তনানো যেমন নিক্ষল, এদের বেলায়ও অদ্রপ।"
- অথবা আয়াতের অর্থ হলো
   (হ নবী। এ সমস্ত মৃতব্যক্তিদেরকে আপনি সরাসরি শুনাতে পারেন না, অবশ্য আমিই
   তাদেরকে আপনার কথাগুলো শুনিয়ে থাকি। তখন তারা শুনতে পায়। উল্লিখিত বর্ণনার পর কুরআন ও হাদীসের মধ্যে
   বিরোধ থাকে না।

অধিকাংশ হানাফী মাশায়েখদের মতে জীবিতের কোনো কথা গুনতে পায় না। অতএব যদি কেউ এই বলে শপথ করে যে, আমি অমুকের সাথে কথা বলব না। আর যদি সে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার মরা লাশের সাথে কথা বলে, তবে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা এটা রীতি বিরুদ্ধ ও অস্বাভাবিক। তখন অর্থ হবে 'আমি অমুকের সাথে তার জীবদ্দশায় কথা বলব না।' উক্ত মাশায়েখদের কথার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের দ্বারা মৃতকে গুনালেও তারা গুনতে পায় না। অথচ অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তি জীবিতদের জুতার শব্দ গুনতে পার, যখন তারা মৃতকে দাফন করে বাড়ির দিকে ফিরে যায়। পরিশেষে আমাদের অভিমত হলো, হানাফী মাশায়েখদের উপর এ ধরনের মন্তব্য করা ভিত্তিহীন।

৩৭৯২, অনুবাদ : হযরত মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার পর যখন তাদের প্রতিনিধি দল বন্দিদের ফেরত চাইল- তখন তিনি বলেন, বন্দি অথবা সম্পদ এ দুয়ের যে কোনো একটি পাবে। বল, কোনটি গ্রহণ করতে চাওং তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দিদেরকে ফিরে পেতে চাই। এ শ্রবণে রাসলুল্লাহ 🚐 দাঁডিয়ে ভাষণ দানে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও যথাযথ প্রশংসা করে সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বললেন, শোন! তোমাদের এ সমস্ত ভাইয়েরা [হাওয়াযিনবাসীরা] কফরি হতে তওবা করে আমাদের নিকট আগমন করেছে। আর আমি তাদের বন্দিদেরকে ফেরত দেওয়া সমীচীন মনে করি। অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় খশির সাথে তাদের বন্দি-বন্দিনীকে ফেরত দিয়ে দেয়। আর যে নিজের অংশ সংরক্ষণ করতে চায় বিষ্ফায় ফিরিয়ে দিতে রাজি নয় তারা যেন ওয়াদার বিনিময় ফেরত দিয়ে দেয়। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা যে মাল আমাকে 'ফাই' স্বরূপ সর্বপ্রথম দান করবেন, তা হতে আমি তাদেরকে প্রথম সুযোগেই বিনিময় প্রদান করব। তা শ্রবণে উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলে উঠল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা স্বেচ্ছায় সন্তষ্টিচিত্তে [কোনো বিনিময় ছাডাই] তাদেরকে মক্তি অর্থাৎ ফেরত] দিতে রাজি হলাম। তখন রাস্লুল্লাহ

فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِنَّا لَا نَدُرَى مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِسَّنَ لَا مَا أَذَنَ فَارْجِعُوا حَتَٰى يَرْفَعَ مِنْكُمْ مِسَنَّنَ لَمْ يَأْذَنَ فَارْجِعُوا حَتَٰى يَرْفَعَ النَّنَاسُ فَكُلِّهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ أُمَّرَكُمْ فَرَجَعُ النَّاسُ فَكُلِّهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا اللّهِ وَسُولُو اللّهِ فَلَا ضَاحُهُمُ وَمُ النَّهُمْ قَدْ ظَبَّبُوا وَاذِنُوا وَاذِنُوا .

বললেন, এ বিরাট জনসমুদ্রের মধ্যে তোমাদের কে অনুমতি দিল আর কে দিল না, তা আমি সঠিকভাবে নির্দির করতে পারছি না। কাজেই তোমরা আপন আপন অবস্থানে [তারুতে] ফিরে যাও এবং তোমাদের প্রত্যেক দলের সরদারগণ এসে যেন তোমাদের মতামত আমার নিকট পৌছে দেয়। এ নির্দেশে সকলে নিজ্ঞ নিজ জায়গায় ফিরে গেল এবং স্বীয় দলপতির সাথে আলোচনা করে নিজেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করল। অতঃপর দলপতিগণ রাস্লুল্লাহ —এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জানাল যে, তারা স্বেজ্ঞায় সন্তুইচিত্তে [বিনিময় ছাড়াই] মুক্তি দিতে অনুমতি প্রদান করেছে। -[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: বর্গনাকারী মারওয়ান, তিনি হাকামের পুত্র, উমাইয়া বংশীয়। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল
আর্থীযের দাদা। তিনি রাস্পুলাহ — -এর জামানায় এবং কারো মতে দ্বিতীয় হিজরিতে জনায়হণ করেছেন। তার পিতাকে
রাস্প — তারেকে নির্বাসন করেন, ফলে মারওয়ানও পিতার সাথে নির্বাসিত হন। দীর্ঘ দিন তথায় অবস্থান করার পর হযরত
ওসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি মদিনায় ফিরে আসেন। তাই তিনি রাস্ল — -কে দেখতে পাননি। এ হিসেবে তিনি
ছিলেন তাবেয়ী।

হাওরাবিন গোত্রের ঘটনা : 'হাওয়াবিন' মকার উপকণ্ঠে বসবাসকারী একটি গোত্রের নাম। বন সা'দ ছিল এ গোত্রের একটি শাখা গোত্র। রাসুল 🚃 -এর দুধুমা হয়রত হালীমা (রা.) ছিলেন সে গোত্রীয়া নারী। এ হাওয়াযিন গোত্র প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেনি; বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। ৮ম হিজরিতে রমজান মাসে মকা বিজয়ের পর রাসল 🚟 শাওয়াল মাসে হাওয়াযিনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। রাসুল 🚐 -এর সাথে মদিনা হতে আগত দশ হাজার এবং মক্কা হতে নবদীক্ষিত দু হাজার মুসলমান মোট বারো হাজার মুজাহিদ বাহিনী এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। হাওয়াযিন গোত্র ছিল তীরন্দাক্তে দক্ষ। তাদের তীরের সম্মুখে মুসলমানরা প্রথমে টিকতে না পেরে ময়দান হতে পলায়ন করতে থাকে। কিন্তু আল্লাহর নবী ময়দানে অটল-অবিচল থেকে পলায়নরত মুসলমানদেরকে আহ্বান করলে তারা পুনরায় ফিরে এসে বীর-বিক্রমে যদ্ধ করতে থাকেন। কুরআন ও ইতিহাসে এটাই হুনাইনের যদ্ধ। এবার হাওয়াযিনবাসী পরাজিত হয়ে এমনভাবে পলায়ন করতে থাকল যে, নিজেদের ব্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, মাল-সামান ও রসদপত্রের প্রতি ফিরে চাওয়ার সুযোগও পেল না। ফলে মসলমানরা তাদের কয়েক হাজারকে বন্দি করল এবং বিপুল পরিমাণে মালসম্পদ হস্তগত করল। অবশেষে তাদেরকে মক্কার অন্তিদরে 'ঞ্জি'রানা' নামক স্থানে সংরক্ষিত রেখে রাসুল 🚐 স্বসৈন্যে তায়েফের দিকে অগ্রসর হলেন। মতান্তরে প্রায় মাসখানিক তায়েফবাসীকে অবরোধ রাখার পর তিনি তা প্রত্যাহ্যার করে জি'রানা ফিরে আসলেন এবং হাওয়াযিনের যুদ্ধবন্দি ও মালসম্পদসমূহ সেনাবাহিনীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এরপর হাওয়াযিন গোত্রের কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ সাধারণ লোক অনুতপ্ত হয়ে ইসলাম এহণ করতঃ রাসূল 🚟 -এর খেদমতে উপস্থিত হলো আলোচ্য হাদীসে এটাই বর্ণিত হয়েছে। এবং তাদের বন্দিসহ মাল-সামান ফেরত চাইল। তখন রাস্ল 🎫 বললেন, আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করেছি। তোমাদের কোনো সাড়া না পেয়ে আমি বিধান অনুযায়ী সবকিছু সেনাবাহিনীর মধ্যে বন্টন করেছি। অতএব স্বকিছু এখন ভোমাদেরকে ফেরত দেওয়া আমার কর্তৃত্বের বাইরে; বরং তাদের সম্মতির প্রয়োজন। অবশ্য উভয়টি পাবে না. দৃটির একটি পেতে পার। ইতিহাসের আলোকে এটাই হাদীসের মূল বিবরণ। ইতিহাস হতে জানা যায় যে, প্রায় সাত হাজার মতান্তরে বারো হাজার হাওরাযিনবাসী মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়েছিল।

يُولُ اللَّه ﷺ فَرَجَعَ قَالَ مَا إنَّهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ لَوْ قَلْتَهَا وَأَنتَ أَمْرَكَ أَفْلُحْتَ كُلُّ الْفَلاَجِ قَالَ فَفُدَّاهُ

৩৭৯৩. অনুবাদ : হ্যরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ছাকীফ ছিল বনী উকাইলের মিত্র গোত্র। একবার বনী ছাকীফের লোকের অন্যায়ভাবে রাসুলুল্লাহ 🚐 -এর দুজন সাহাবীকে বন্দি করল। এ প্রতিশোধে রাসলুলাহ = -এর সাহাবীগণ বনী উকাইলের এক ব্যক্তিকে সুযোগ পেয়ে বন্দি করে মদিনার অদুরে 'হাররা' নামক মরু মাঠে ফেলে রাখলেন। পরে রাসলুল্লাহ 🚐 তার নিকট দিয়ে গমন कतल, त्म हिश्कात मिरा वनन, रह मुशायम! रह মুহাম্মদ! কি অপরাধে আমাকে বন্দি করা হয়েছে? তিনি বললেন, তোমার মিত্র কওম ছাকীফ গোত্রের অপরাধে: এটা বলে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন। লোকটি আবারও হে মুহাম্মদ! হে মুহাম্মদ! বলে তাঁকে আহ্বান করল। এতে তাঁর মনে দয়ার সঞ্চার হলো। তিনি ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে? লোকটি বলন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন, এ স্বীকারোক্তি তুমি যদি তোমার স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব থাকাকালীন সময়ে বলতে, তবে তুমি পূর্ণভাবে লাভবান হতে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসলুল্লাহ 🚐 তাকে ঐ দুজন মুসলিম বন্দির বিনিময়ে ছেডে দিলেন, যাদেরকে বনী ছাকীফ বন্দি করেছিল। - মসলিম

### সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা! : মূলশন্ধ خَلِثُ 'হালীফ' অর্থ- শপথ পাঠকারী। কৈবি অর্থ- শপথ। বর্তমান বিশ্বে মেন দূ-রাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক জোট বা মৈত্রী সম্পাদিত হয়। তৎকালে দুই গোত্রের মধ্যে এরপ মৈত্রী চুক্তি হতো। তাদের কেউ শক্ত দারা আক্রান্ত হলে একে অপরকে সর্বপ্রকারের সাহায্য-সহযোগিতা করত। এমনকি একে অপরের দায়দায়িত্ব বহন করত। যেহেতু এ মৈত্রী চুক্তি হলফ বা শপথের মাধ্যমে সম্পাদিত হতো, সেহেতু পরম্পর-পরস্পরের হালীফ নামে অতিহিত হতো। তৎকালীন আরবের প্রচলিত যুদ্ধ সন্ধিরীতি অনুযায়ী সাহাবীগণ লোকটিকে বন্দি করেছিলেন। আর বনী ছাকীফ ছিল রাস্পল্লাহ

তুমি পরিপূর্ণভাবে শাভবান হতে : এর অর্থ হলো- এখন তুমি বিদি হয়ে প্রাণের ভয়ে ইসলাম প্রকাশ করেছ। কিছু যদি তুমি স্বাধীন থাকাকালীন স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করতে, তাহলে ইংলোক ও পরলোক উভয় জাহানের ক্ষতি হতে বেঁতে যেতে । যথা- ইহজগতে বন্দিদশা হতে মুক্ত পেতে এবং পরজগতে জাহান্নামের শান্তি হতে মুক্তি পেতে। এখন ভধু পরকালের শান্তি হতে নাজাত পাবে। কিন্তু দুনিয়ার কতল হতে রক্ষা পেয়েছ বটে, তবে বন্দিদশা হতে মুক্তি ঘটল না।

যদি কোনো কয়েদি দাবি করে যে, সে কয়েদ হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছ, তথন বিশ্বস্ত সাক্ষা-প্রমাণ ছাড়া তা এংগংগোন্য কান্দেরদের সাথে বন্দি বিনিময় করা শরিয়তসম্মত । এটাই ইমাম শান্দেয়ী, মালেক, আহমদ এবং সাহেবাইন (র.)-এর অভিমত। তবে নারী বন্দি ও ছোট শিত বিনিময় বৈধ নয়। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর এক মত হলো, কান্দেরদের সাথে সন্ধি বিনিময় বৈধ নয়। আলোচ্য হাদীস একটি বাতিক্রমধর্মী ঘটনা। কিন্তু হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ ইবনে হুমাম (র.) বলেছেন, বিনিময় বৈধ এবং এটাই হানাফীদের সঠিক র্রহিত্ত

এ বন্দি ব্যক্তি তার ইতঃপূর্বে ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দিতে গিয়ে এ কথা বলেছেন। তাই যেহেতু ইতঃপূর্বে ইসলাম গ্রহণের উপর কোনো প্রমাণ নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এর কোনো ধর্তব্য নেই। আর যদি নতুনভাবে এ মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণের সংবাদ হয়, তাই যেহেতু নেফাকী এবং অক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে এ ইসলাম গ্রহণ ছিল বিধায় তার কথা গ্রহণ করেননি। অতঃপর রাস্ল হাত্ত্ব তাকে দুজন মুসলমান বন্দির মুক্তির পরিবর্তে মুক্তিপণ হিসেবে ছেড়ে দিলেন।

এখন এখান থেকে মাসআলা বের হলো যে, যদি কাম্পেরদের হাতে মুসলমান বন্দি হয়, আর মুলমানদের হাতে কাম্পের বন্দি হয়, তাহলে মুসলমান বন্দিকে মুক্তি করার জন্য কাম্পের বন্দিকে ছেড়ে দেওয়া জায়েজ নয়।

তাই আইখায়ে ছালাছা-এর মতে সাধারণত জায়েজ এতে কাফের বন্দিদেরদেরকে গনিমতের মাল হিসেবে। বন্দীনের পূর্বে হোক কিংবা বন্দীনের পরে হোক। আর তা আমাদের ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব। আর সিয়ারে কাবীরের বর্ণনান্যায়ী ইমাম সাহেবের প্রকাশা মাযহাবও হচ্ছে তাই।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) কিছু বিশ্লেষণ করে থাকেন যে, যদি গনিমতের মাল বন্টনের পূর্বে হয় তবে জায়েজ। আর যদি বন্টনের পরে হয় তবে জায়েজ নয়।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দ্বিতীয় বর্ণনা যা মুকুনের মধ্যে রয়েছে যে, পারম্পরিক উপকার লাভ জায়েজ নয়।

**দলিল : আইম্মায়ে ছালাছা উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন।** 

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এতে রয়েছে মুসলমানকে মুক্ত করা। আর এটা হচ্ছে কাম্ফেরদের হত্যা করা এবং তা থেকে উপকার লাভের চেয়ে উত্তম।

ইমাম সাহেবের দ্বিতীয় বর্ণনার দলিল হিদায়া গ্রন্থকার (র.) পেশ করেছেন যে, কাফেরকে ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে হচ্ছে কাফেরদের শক্তি যোগানো এবং তাদের সাহায্য করা। আর মুসলমানকে মুক্ত করা থেকে কাফেরের অন্যায়, ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকা উত্তম।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, বন্দি কাফেরকে ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে হচ্ছে সমস্ত মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করা। আর মুসলমানকে কাফেরদের হাতে রেখে দেওয়াতে ওধু ব্যক্তিগত ক্ষতি সাধন জায়েজ।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, মাল গ্রহণ করে এর পরিবর্তে কাফের বন্দিকে ছেড়ে দেওয়া প্রসিদ্ধ মাযহাবসমূহ অনুযায়ী জায়েজ নয়। আর ইমাম সাহাবের একটি বর্ণনা রয়েছে যে, যদি মুসলমানদের মালের প্রয়োজনহয তবে মাল গ্রহণ করে এর পরিবর্তে কাফের বন্দিকে ছেডে দেওয়া জায়েজ।

তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, মাল গ্রহণ ব্যতীত অনুগ্রহপূর্বক ছেড়ে দেওয়া এটা আমাদের নিকট জায়েজ নয়। যার বিশ্লেষণ ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। যেহেতৃ প্রথম পদ্ধতির মধ্যে ইমাম সাহেবের প্রসিদ্ধ বর্ণনা জমহুরের সাথে রয়েছে তাই জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

# षिठीय अनुत्रक्ष : اَلْفَصْلُ الثَّانِي

৩৭৯৪. অনুবাদ : হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বার্ণিত।
তিনি বলেন, বিদর যুদ্ধের পর] যখন মঞ্জার কাফেরগণ
বদরে তাদের বন্দিদের মুজির জন্য রাসুলুরাহ 
এর কন্যা
হ্যরত যায়নাব (রা.) তার স্বামী আবুল আসের মুজির
জন্যও কিছু মাল পাঠালেন। তন্মধ্যে এ হারখানাও ছিল
যার মুল মালিক ছিলেন হ্যরত খাদীজা (রা.)। আবুল
আসের সাথে যায়নাবের বিবাহের সময় বিবি খাদীজা স্বীয়
কন্যাকে উপটোকন হিসেবে দিয়েছিলেন। রাস্লুরাহ
হারখানা দেখে খাদীজার স্থাত ও কন্যার অসহায়তার
কথা মনে জাগরুক হওয়ায়্য অত্যন্ত বিচলিত হয়ে
পড়লেন। অতঃপর তিনি সাহাবীগণকে বললেন, যদি
তোমাদের কোনো আপত্তি না থাকে, তাহলে যায়নাবের
কর্মেদি আবুল আসা–কে ছেডে দাও এবং যায়নাব থে

সমস্ত মালসম্পদ পাঠিয়েছে তাও তাকে ফেরত দিয়ে দাও। এতে সকলে একবাকো সমতি জানালেন। আবৃন্দ আস মুক্ত হলো। অবশ্য তাকে মুক্তি দেওয়ার সময় রাস্পুল্লাই 

তার নিকট হতে এ অঙ্গীকার নিয়েছিকেন যে, সে যায়নাবকে মদিনার তার নিকট আসার পথে বাধা দেবে না। এ ওয়দা করে সে বিনিময় ছাড়াই মুক্তি পেয়ে চলে গেল। এপিকে রাস্পুল্লাহ 

তালের ও একজন আনসারীকে মক্কায় পাঠালেন এবং তাদেরকে বলে দিলেন তামরা অনতিদ্রে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে তানসমের কাছে। ইয়াজিজ নামক স্থানে অবস্থান করবে। যায়নাব সে পর্যন্ত এসে পৌছলে তামরা উভয়েই তার সঙ্গী হবে এবং তাকে মদিনায় নিয়ে আসবে। 

তামবা উভয়েই তার সঙ্গী হবে এবং তাকে মদিনায়

# সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

হথরত আবুল আস (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: হযরত আবুল আসে ইবনে রবী' ইবনে আবুল উয্যা ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ। হযরত হাদীজা (রা.) ছিলেন আবুল আসের খালা। বুখারী সহ বিভিন্ন হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থ হতে জানা যায় হযরত আবুল আস (রা.) ছিলেন একজন চরিত্রবান আদর্শ যুবক। রাসূল ===== বিভিন্ন সময়ে আবুল আসের সততা সত্যবাদিতা ও উন্নত চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। খালা সাগ্রহে আপন প্রথম কন্যা হযরত যায়নাব (রা.)-কে তার সাথে বিবাহ দেন। এটা ছিল নবুয়তের পূর্বের ঘটনা। হযরত যায়নাব (রা.)-এর দাম্পত্য জীবন ছিল খুবই সুথের। নবুয়তের পর রাসূল =====-এর সকল কন্যাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু জামাতা আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করেননি।

আবৃ লাহাবের দুই পুত্র রাসূল 🏬 -এর দুই কন্যা হযরত রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে বিবাহ করেছিল, কুরাইশদের চাপে পড়ে তারা দুজনে আপন আপন স্ত্রীকে তালাক দেয়। পরবর্তীতে রাসূল 🚃 -এর সেই দুই কন্যাকে একের পর আরেকজ নকে হযরত ওসমান (রা.) বিবাহ করে যুননুরাইন উপাধি লাভ করেন।

কুরাইশরা হযরত যায়নাব (রা.)-কে তালাক দেওয়ার জন্য আবৃ লাহাবের পুত্রদ্বয়ের ন্যায় আবৃল আসের উপরও চাপ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি সন্ত্রীক মক্কার বসবাস করতে থাকেন। এদিকে বেজে উঠল বদর যুদ্ধের দামামা। মুসলিম বাহিনীকে চিরতরে উৎখানের লক্ষ্যে আবৃল আসও কুফরি শক্তির পক্ষ হয়ে এ যুদ্ধে যোগদান করলেন। কিন্তু ভাগোর নির্মম পরিহাস মুসলিম নিধন করতে এসে নিজেই নিধন হলো। ধৃত হলো মুসলমানদের হাতে। অবশেষে রাসূল তনয়া স্ত্রী যায়নাবের মাধ্যমে বিনা মুক্তিপণে বন্দিদশা হতে ছাড়া পেয়ে হযরত যায়নাব (রা.)-কে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। সেই থেকেই হযরত যায়নাব (রা.) মদিনায় পিতার কাছে বসবাস করতে থাকেন। পরে এক সময় আবৃল আস বাবসা শেয়ে সিরিয়া হতে মক্কায় যাবার পথে মুসলম বাহিনীর হাতে মাল-পত্রসহ ধৃত হয়ে মদিনায় আসেন এবং গোপনে স্বীয় স্ত্রী হযরত যায়নাব (রা.)-এর কাছে এসে আশুয় এইণ করেন। একদিন ফজরের নামাজ শেষে হযরত যায়নাব (রা.) ঘোষণা দিলেন যে, তিনি আবৃল আসকে নিরাপস্তা দান করেছেন। এরপর তার সমস্ত লুষ্ঠিত মালসম্পদ তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, এতে তার মনে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ জন্মে এবং সমস্ত গালপত্র নিয়ে মক্কায় চলে গোলন। অবশেষে সেখানে সকলের দেনা-পাওনা পরিশোধ করে মদিনায় চলে আসেন এবং প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। বাস্ল ক্রের তায়নাব (রা.)-কে পূর্ব বিবাহে অথবা পুনঃ বিবাহের মাধ্যমে তার নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। এক বংসর পর হযরত ফামেনাব (রা.) মৃত্যুরপর করেন। হযরত আয়নাব (রা.) এর গতেই উমামাহ নামে এক কন্যা জন্ম লাভ করে। হযরত ফাতেমা (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা.) সেই উমামাকে বিবাহ করেন।

نَّهُ اَنْ يُخَلِّى َ سَبْلَ اَرْتُنَّ وَاللّهُ वायानावरक यितनाय वाभार वाधा मिरव ना] : तक कि तक यत करवन, वामृत वायान वाम्य व

মুসদমান ও কাকেরদের মধ্যকার বিবাহ। : বামী-গ্রী উভয়ের একজন ইসলাম এহণ করলে সদ্ধে-স্কাই তাদের বিবাহটি বহাল ছিল যদিও গ্রী ইসলাম এহণ করেছিলেন এবং স্বামী এহণ করেলেন। করে আর্বন আসের পূর্ব বিবাহটি বহাল ছিল যদিও গ্রী ইসলাম এহণ করেছিলেন এবং স্বামী এহণ করেনি। ফলে স্বামী পরে মদিনায় এসে ইসলাম এহণের সাথে সাথেই রাস্ন ক্রিড প্রত্তার্পণ করেছেন। তা একটি বিশেষ ঘটনা যা রাস্নুলাহ ক্রিড বেশিষ্ট বেশিষ্ট বেশিষ্ট বেশিষ্ট বেশিষ্ট বেশিষ্ট বেশিষ্ট বেশিষ্ট বেশিষ্ট বেশ্ব ওলামাদের ছিমত দেখা যায় না।

আবু লাহাবের দুই সন্তান রাসূলুরাহ على এর দুই কন্যাকে আপন আপন বিবাহ হতে যে তালাক দিয়েছিল– যাদেরকে হয়রত ওসমান (রা.) পর পর বিবাহ করেছেন, তাদের সম্পর্কে সহীহ বর্ণনা হলো– স্বামীর সহবাস হওয়ার পূর্বেই তারা তালাকপ্রাপ্তা হয়েছিলেন। مُكَنَّلُ وَلَدْنَى أَبِي لَهَبَ رُقْبَةَ وَأَمْ كُلُشُومَ قَبْلُ الدُّخُولِ بِهِمَا ـ (اُنْوَارُ الْمُحْمُودُ)

وَعَرْثِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا اَسْرَاهُ لَا للهِ ﷺ لَمَّا اَسْرَاهُ لَلْهِ ﷺ لَمَّا اللهِ اللهِ اللهُ مُعَيْطٍ وَالنَّفْرَ بَسْنَ الْحَارِثِ وَمَنَّ عَلَمًا ابَى عَزَّةً اللهُ مَجِيهِ (رَوَاهُ فَيْ شَرْجِ السُّنَةِ)

৩৭৯৫. অনুবাদ: উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ক্রাইলদেরকে বন্দি করলেন, তথন উকবা ইবনে আবৃ মুয়াইত ও নযর ইবনে হারিছাকে কতল করেন। আবৃ আয়যাতুল জুমাইাকে মুক্তিপণ ব্যতীত এমনিই ছেড়ে দেন। —শিরহে সুন্নাহ)

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

কয়েদিকে মুক্তি দেওয়া প্রসন্ধ : আমরা পূর্বে এক হাদীসের টীকায় বলেছি যে, যুদ্ধবন্দি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার একমাত্র আমির বা খলিফার, জনসাধারণ বা সৈন্যদের নয়। কোনো কয়েদিকে কতল করার বা দাস বানাবার অথবা ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি আছে, কিন্তু বন্দি হবার পর ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে আর কতল করা যাবে না এবং বন্দি হবার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে দাস বানানো যাবে না।

কোনো কয়েদির প্রতি অনুগ্রহ বা অনুকম্পা প্রদর্শনে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়ার বিধান মানসৃখ হয়ে গেছে।

وَعَنْ ٢٧٩٠ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَمَا اَرَادَ قَتْلَ عُقْبَةَ بْنِ ابِي ثَمَّ مُعَيْطٍ قَالَ النَّارُ. (رَوَاهُ النَّارُ. (رَوَاهُ النَّارُ.)

৩৭৯৬. অনুবাদ: হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুলাহ ্যথন উকবা ইবনে আবু মুয়াইতকে কতল করার নির্দেশ দিলেন. তখন সে বলল, [আমাকে হত্যা করলে] আমার ছোট ছোট সন্তানদের লালনপালন কে করবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'আগুন'। — [আবু দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উকবা ইবনে আৰু মুয়াইতের অপরাধ: বুখারী শরীফের বর্ণনায় জানা যায় – এক সময় নবী করীম কা বার পার্শে নামাজ পড়ছিলেন, তখন আবু জাহলের নির্দেশে উকবা ইবনে আবু মুয়াইত নবী করীম — এর ঘাড়ের উপরে উটের নাড়িভুঁড়ি বা পাকস্থলী উঠায় দিয়েছিল। ছোট কন্যা মা ফাডেমার সাহায্যে তিনি বহু কটে তা হতে পরিক্রাণ পেয়েছেন। এখানে রাস্ল — এর জবাব 'আগুন' অর্থ এই যে, তোমার পরিণতি যা, তোমার সন্তানদের পরিণতিও তা। অথবা তুমি তোমার আগুনে প্রবেশ করার ব্যাপারে চিন্তা কর। সন্তানের চিন্তা নিম্প্রয়োজন। আত্নাহই তাদের জিম্মাদার।

وَعَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى (رض) عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ مَسُولُ اللّهِ عَنْ مَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

৩৭৯৭. অনুবাদ: হযরত আদী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, বিদর যুদ্ধের পরা রাস্পুলাই 
হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে আমাকে বললেন, 
আপনার সাহাবীগণকে এ অধিকার প্রাদন করুন— তার 
এ সমন্ত কাফেরদেরকে কতল করতে চাইলে করতে 
পারবে, আর যদি মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাও পারবে। 
তবে মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দিলে আগামী বছর 
কাফেরদের অনুরূপ সংখ্যা (৭০ জন) নিজেদের মধ্য 
হতে শহীদ হবে। সাহাবীগণ বললেন, মুক্তিপণ নিয়ে 
ছেড়ে দেওয়া এবং আমাদের মধ্য হতে শহীদ হওয়াই 
আমারা গ্রহণ করলাম। —[তিরমিয়া। ইমাম তিরমিয়া 
বলছেন, হাদীসটি গরীব।]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: আরাহ তা'আলা হ্যরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে বদরের বিদ্দির ব্যাপারে দৃটি জিনিসের বাাপারে এখতিয়ার দিয়েছিলেন। হয়তো সকল বন্দিদেরকে হত্যা করে দেওয়া হবে। অথবা সকল বন্দিদেরকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এ শর্তে যে আগামী বৎসর এ সংখ্যা অনুপাতে সন্তরজন সাহাবী শহীদ হবেন। তখল হ্যরত ওমর (রা.) ব্যতীত সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মুক্তিপণ গ্রহণকে এখতিয়ার করেছেন। কিরণ। সাহাবায়ে কেরামদের সামনে কয়েকটি জিনিস ছিল।

প্রথমত বন্দিদের ইসলাম এহণের আশা ছিল। দ্বিতীয়ত আত্মীয়স্বজন এবং নিকটতম আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা এবং ভালোবাসা ছিল। তৃতীয়ত আগামী বৎসর শাহাদাতের মর্যাদা অর্জনের প্রত্যাশা ছিল। চতুর্থ হচ্ছে যে, ইসলাম এবং মুসলমানদের মাালের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঐসব সাহাবীগণ দ্বিতীয় বিষয়টিকে অর্থাৎ মুক্তিপণ গ্রহণকে এখতিয়ার করেছেন।

এখন হতে একটি প্রশ্ন জাগে যে, যখন ওহীর মাধ্যমে মুজিপণ গ্রহণের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তাহলে কুরআনও বিশ্বদ্ধতম হাদীসসমূহের মধ্যে এরূপ মুক্তিপণ গ্রহণের উপর ধমকি কেন অবতীর্ণ করা হলো। কুরআনে কারীমে রয়েছে— كَانْ يَكُونَ لَمُ اَسْرُى حَتَى يُشْخِنَ فِي الْارَضِّ لُولًا كِتَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمُ وْبِبَعَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظْبُمُ لَولًا كِتَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ وْبِبَعَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظْبَمُ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمُسَلَّكُمُ وْبِبَعَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظْبَمُ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمُسَادِة وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مَتَاقِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَلِي اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَ

এমনিভাবে মুক্তিপণ এহণ করা তাদের রায় ছিল বিধায় তিরন্ধার অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তির নিদর্শন অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং রাসল 🚟 বললেন যদি শান্তি হতো তাহলে ওমর বাতীত কেউই রেহাই পেতেন না।

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, আল্লাহর ইচ্ছা ছিল সকল বন্দিদেরকে হত্যা করে দেওয়া যাক। আর এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছিল পরীক্ষামূলক যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অনুযায়ী রায় এখতিয়ার করেন না পার্থিব জগতের উপকারকে প্রাধান্য দিয়ে মৃত্তিপণকে গ্রহণ করেন। তাই যখন সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের উচ্চ মর্যাদার পরিপস্থি বস্তুকে গ্রহণ করে মৃত্তিপণ গ্রহণ করেনে, তখন এ অনুত্তম বস্তুকে এখতিয়ারের উপর তিরন্ধার অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে তিরন্ধার তথাকে। তথাক বাক্ত বিল্লাই করিলে নির্দান করি দির এবং পার্থিব জগতের জীবন উভয়ের মধ্যে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ আলৌ এ কথা ছিল না যে, তারা পার্থিব জগতের জীবন উভয়ের মধ্যে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ আলৌ এ কথা ছিল না যে, তারা পার্থিব জগতের জীবন উভয়ের মধ্যে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ আলৌ এ কথা ছিল না যে, তারা পার্থিব জগতের জীবনক এখতিয়ার করবে; বরং আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা দীনকে এখতিয়ার করবে। এমনিভাবে) আলোচিড মাসআলার মধ্যেও এখতিয়ার দানের এ উদ্দেশ্য ছিল না যে, সাহাবীগণ (রা.) মৃত্তিপণ গ্রহণ করবে; বরং আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য ছিল হত্যাকে গ্রহণ করা। আর এর বিপরীত করার দর্কন তিরন্ধার অভাবে উল্লিখিত হাদীসকে প্রধান্যের যোগ্য নয় বলে আগ্রামিত করেছে।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, বনু কুরাইযার বন্দিদের মধ্য থেকে যাদের বালেগ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল তাদের লৃঙ্গি খুলে নাডির নিচে দেখা হয়েছে। তাহলে তাদের যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত করে হত্যার যোগ্য বলে আখ্যায়িত করা যাবে। আর বয়স ও স্থপুদোষের মাধ্যমেও বালেগ হয়ে যাওয়াটা প্রকাশ হয়ে থাকে কিন্তু এর মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলতে পারে বিধায় সে দিকে যাওয়া হয়নি।

وَعَنْ اللهِ عَطِيّة الْفُرَظِيّ (رض) قَالَ كُنْتُ فِي سَبْى قُرَيْظَة أَعُرِضْنَا عَلَى النّبِيّ فَلَى النّبِيّ فَلَى النّبْ اللّهُ عَرَفْنَا عَلَى النّبِيّ فَلَى النّبِيّ فَلَى النّبُ اللهُ عَرْ قُتلُ اللّهُ عَرْ قُتلُ اللّهُ عَلَى النّبِيّ فَرَجَدُوْهَا لَمْ تُنْبِتْ فَكَ النّبِيّ فَرَجَدُوْهَا لَمْ تُنْبِتْ فَكَ النّبِيّ فَرَدَاوُدُ وَابْنُ فَجَعَلُونَيْ فِي السّبِي. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَا حَدَة وَالنّارِمَيُّ)

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

খুনিদিসের ব্যাখ্যা]: পূর্বেই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হয়রত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-এর ফয়সালা অনুযায়ী বনী কুরাইয়ার জন্য এ রায় প্রদান করা হয়েছিল। সুতরাং বালেগ ও নাবালেগ হওয়ার যাচাই করার এটাই সহজ পদ্ধতি। কারো সতর খোলা যদিও নিষিদ্ধ, তবুও এখানে প্রয়োজনের খাতিরে তা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, কোনো ব্যক্তির বালেগ হওয়ার চিহ্ন কয়েকটি হতে পারে। যেমন— ১. বয়স দ্বারা। ২. স্বপ্লদোয। ৩. গুণ্ডাঙ্গে পশম গজানো। কয়েদিগণ ভালোভাবে জানত যে, বালেগ হওয়ার বয়স ১৫ বৎসর বললে সে নিশ্চিত কতল হবে, তাই তারা বয়সের বাসার্পরে সত্য কথা বলবে না। অনুরূপ স্বপ্লদোষের কথাও স্বীকার করবে না। কাজেই সাহাবীগণ ভূতীয় চিহ্নটি নিরূপণ করতে বাও য়জেহন।

وَعَرْ الْآلِهِ عَلَيْ (رض) قَالَ خَرَجَ عَبْدَانَ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَى يَعْنِى يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ الشُّلْحِ فَكَتَبَ البَّهِ مَوَالِيْهِمْ قَالُولُ يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ مَا خَرَجُوْا الْبِيْكَ رَغْبَةٌ فِي دِيْنِكَ وَانَّمَا خَرَجُوْا هَرَباً مِنَ الرِّقِ فَقَالَ نَاسُ صَدَقُوْا يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى وَقَالَ فَخَضَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَقَالَ

৩৭৯৯. অনুবাদ: হ্যরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সময় সন্ধিচুক্তি সম্পাদন হওয়ার
পূর্বে কুরাইশদের কতিপয় ক্রীতদাস মক্কা হতে মদিনায়
রাস্পুল্লাহ — -এর নিকটে চলে আসল। পরে তাদের
মালিকেরা রাস্ল — -এর নিকট লিখে পাঠাল, হে
মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম! তারা তোমার দীনের প্রতি
আকৃষ্ট হয়ে যায়নি; বরং তারা দাসত্বের শৃঙ্গল হতে মুক্তি
লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট হতে পলায়ন করেছে।
বিস্তুরাং তাদের মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দাও
কয়েকজন সাহাবীও এির সমর্থনে। বললেন, ইয়া
রাস্পাল্লাহ! তাদের মালিকেরা সতাই বলেছে। কাজেই
তাদেরকে তাদের আলিকের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিন।
এতে রাস্পুল্লাহ — অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হয়ে বললেন,

مَا اَرْكُمْ تَنْتَهُوْنَ بَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتَى يَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِفَابَكُمْ عَلَىٰ هٰذَا وَاَبِنَى أَنْ يَرُدُّهُمْ وْقَالَ هُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ) হে কুরাইশগণ! [মুহাজিরগণকে লক্ষ্য করে] আমার ধারণা, তোমরা তোমাদের আভিজ্ঞাত্যের অহমিকা হতে ততক্ষণ পর্যন্ত বিরত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আভিজ্ঞাত্য অভিমানের ঘাড়ে আঘাত হানার জন্য কাউকে প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি ঐ সমস্ত গোলামদেরকে ফেরত পাঠাতে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকৃতি জানালেন এবং ঘোষণা দিলেন, তারা আল্লাহর আজাদকত স্বাধীন। —[আবু দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

তারা আল্লাহর আজাদকৃত: হিদায়া কিতাবে উল্লেখ আছে ইমাম আযম ও সাহেবাইন (র.) বলেছেন, যদি কোনো গোলাম হারবী অর্থাৎ কাফের অঞ্চলের গোলাম ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলমানদের আশ্রয়ে চলে আসে, তখন সে আজাদ হয়ে যায়। ফলে তাকে আর গোলাম বলা বা করা যাবে না। বক্তৃত তারা আল্লাহর পক্ষ হতে মুক্তিপ্রাপ্ত। যেমন— তায়েফের কিছু সংখ্যক গোলাম ইসলাম গ্রহণ করে রাস্ল — এর নিকট চলে আসছিল, তখন তাদের ব্যাপারে রাস্ল — রায় প্রদান করলেন, তানে ক্রাম্পার করেলেন, তানে করা করা করা করা একপ্রকারের গোডামি ও অহমিকা, যা আভিজ্ঞাত করাইশদের খানদানি স্বভাব, ভাই রাসল — রাগান্তিত হয়েছিলেন।

# ्र श्री अनुत्रक : اَلْفَصْلُ الثَّالثُ

عُونِ النَّبِي عَلَى الْمَالِيَدِ الِي بَنِي جَذِيْمَةَ النَّبِي عَلَى خَالِدَ بْنَ الْولِيْدِ الِي بَنِي جَذِيْمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَكُمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُواْ اَسْلَمْنَا فَجَعَلُواْ يَقُولُواْ وَفَعَ اللَي يَقُولُواْ وَفَعَ اللَي يَقُولُواْ وَفَعَ اللَي كُلُّ رَجُلٍ مِنْنَا اَسِيْرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ اَمَرَ خَالِدٌ أَنَّ يَعْمَ اللَّهِ مَنْنَا اَسِيْرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ اَمَرَ خَالِدٌ أَنَّ مَنْ مَا يَعْمَ اللَّهُ مَنْنَا السِيْرَةُ حَتَّى وَلَا يَقْتُلُ رَجُلُ مِنْنَا السِيْرَةُ وَتَى اللَّهُ الْمَالَى الْمَالَمُ الْمَالَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللْمُلْل

৩৮০০. অনুবাদ: হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। একবার নবী করীম 🚟 হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) -কে বনী জাযীমার বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন। তিনি গিয়ে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে আহ্বান জানালেন। কিন্তু তারা সঠিকভাবে ইসলাম গ্রহণ বাক্যটি উচ্চারণ না করে 🗇 🍎 🗀 আমরা ধর্মান্তর করেছি। এ বাক্যটি উচ্চারণ করতে থাকে। তিদের এ বিকত উচ্চারণ খালিদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ায়) খালিদ তাদেরকে হত্যা ও বন্দি করতে লাগলেন। আর বন্দিদেরকে প্রত্যেকের মধ্যে বন্টন করতঃ একদিন তিনি আমাদের প্রত্যেককে আপন আপন বন্দিদেরকে কতল করার নির্দেশ দিলেন। বির্ণনাকারী ইবনে ওমর (রা.) বলেনা আমি বললাম. আল্লাহর কসম! আমি আমার বন্দিকে হত্যা করব না। অবশেষে আমরা নবী করীম 🚟 -এর নিকট এসে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলাম। এতশ্রবণে নবী করীম 🚎 তার হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করলেন এবং বললেন, ইয়া আল্লাহ! খালিদের কৃত অপরাধ হতে আমি তোমার নিকট আমার দায়মুক্তি পেশ করছি। এভাবে দু-বার বললেন। -[বুখারী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা! ় অর্থ- এক ধর্ম ত্যাগ করে আরেক ধর্ম গ্রহণ করা। কিন্তু আরেক ধর্ম তথা দীন মানে ইসলাম। এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। আর ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে স্পষ্টভাবে প্রকাশ না করলে তার খুন হারাম হয় না- এ ধারণায় হযরত থালিদ (রা.) তাদেরকে হত্যা করেছেন ও হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। অথবা হযরত থালিদ (রা.) ধারণা করেছেন, তারা ইসলাম শব্দটি উচ্চারণ না করে ত্র্নিশ্র শব্দ বলে জান বাঁচাবার বাহানা করেছে, কাজেই তাদেরকে হত্যা করতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু রাস্ল — এর অস্বীকৃতি হতে বুঝা গেল, অমুসলিমকে এভাবে সন্দেহের ভিত্তিতে হত্যা করা জায়েজ নেই। তবে হযরত থালিদ (রা.) তাদেরকে কাফের বলে ধারণা করে হত্যা করেছেন, তাই তাঁকে আইনত দায়ী করা হয়নি এবং ইবনে ওমরের রায় ছিল সঠিক।

শন্দের অর্থ হচ্ছে – خَرَجْنَا مِنْ دِیْنِ النَّـمُ الْمَالَةِ کَانَ اِلَیٰ دِیْنِ الْاِسْلَامِ الْبَهَلُودِیَّةِ اَوْ اِلَیَ النَّـمُسُرَانِیَّةِ – শন্দের অর্থ হচ্ছে – خَرَجْنَا مِنْ دِیْنِ النِّسُلَامِ الْبَهِلُودِیَّةَ اَوْ اِلَیَ النَّـمُسُرَانِیَّةِ अर्था आगता এक ধর্ম থেকে বেব হয়ে অপর ধর্মের দিকে গিয়েছি এতে তা ইসলাম ধর্মের দিকে হোঁক অথবা ইছদি ধর্মের দিকে হোক কিংবা খিস্টান ধর্মের দিকে হোক।

যেহেতৃ স্পষ্টভাবে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করা প্রতীয়মান হয়নি বিধায় রক্ত প্রবাহ থেকে বিরতির শর্ত পাওয়া যায়নি তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত খালেদ (রা.) এদেরকে হত্যা করেছেন। অথবা হযরত খালেদ (রা.) মনে করেছেন যে, ওরা অহংকারের ভিত্তিতে ইসলাম শব্দটি মুখে উচ্চারণ করেনি বিদায় মুসলমান হয়নি, তাই এরই ভিত্তিতে হত্যা করেছেন। কিছু নবী করীম হার্কি হ হযরত খালেদ (রা.)-এর তাড়াহুড়া এবং প্রমাণিত না হওয়ার উপর তার কর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত বলে প্রকাশ করেছেন। অতএব কারো উপর কোনো প্রশ্ন নেই।

# بَابُ الْاَمَانِ পরিচ্ছেদে : নিরাপত্তা প্রদান প্রসঙ্গে

-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো— নিরাপত্তা প্রদান করা, আশ্রয় দান করা, এটি خُونٌ -এর বিপরীত শব্দ। সাধারণত কোনো শক্রুকে বা শক্রুপক্ষকে তার জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করাকে اَصَانٌ वला হয়। এখানে أَرْكَانُ তিন ধরনের নিরাপত্তাকে বঝানো হয়েছে।

প্রথমত দারুল হারব অর্থাৎ কাফের অঞ্চলের কোনো কাফের যদি মুসলমানদের কাছে আগমন করতঃ নিরাপন্তা কামনা করে এবং তাদের সাথে বসবাস করতে থাকে, এমতাবস্থায় তাকে নিরাপন্তা দিতে হবে। তার জানমালের দায়দায়িত্ব এংগ ন করে ররম।
বিজীয়ত সেই বাজির নিরাপন্তাও এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে, যার সাথে যদ্ধ না করার সন্ধি করা হয়েছে।

তৃতীয়ত এখানে সেই ব্যক্তিরও নিরাপত্তা উদ্দেশ্য হতে পারে, যিনি কোনো সম্প্রদায়ের দৃত হিসেবে আগমন করেছেন। মোটকথা এ তিন ধরনের ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ প্রসঙ্গীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

# প্রথম অনুচ্ছেদ : اَلْفَصْلُ الْأُوَّلُ

ل اللَّه عَن أَمُن أَمُن أَمُن أَمُن .

৩৮০১, অনবাদ : হযরত উম্মে হানী বিনতে আব তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বৎসর একদা রাসলল্লাহ ==== -এর নিকট এসে দেখলাম তিনি গোসল করেছেন এবং তাঁর কন্যা ফাতেমা এক খানা চাদর দ্বারা তাঁকে আডাল করে রাখলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই মহিলা? উত্তরে বললাম, আমি আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানী। তিনি বললেন, তোমার আগমন শুভ হোক, হে উম্মে হানী! তিনি গোসল সমাপনান্তে এক বস্ত্রে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে নামাজ পডতে দাঁডালেন এবং আট রাকাত নামাজ আদায় করলেন। তিনি নামাজ পড়া শেষ করলে, আমি আরজ করলাম- ইয়া রাসলালাহ! আমার সহোদর ভাই আলী এমন একজন লোককে হত্যা করতে ঘোষণা করেছে যাকে আমি নিরাপরা দান করেছি। সে হলো, হুবাইরার পুত্র অমুক। তখন রাসূলুল্লাহ 🚟 বললেন, হে উন্মে হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমরাও তাকে নিরাপত্তা প্রদান করলাম। উন্মে হানী বলেন, এটা অর্থাৎ আমার সাথে রাসল 🚟 -এর এ কথোপকথন এবং তাঁর নামাজটি ছিল পূর্বাহ্নের [চাশতের নামাজ]। - বিখারী ও মুসলিম] আর তিরমিয়ীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উম্মে হানী (রা.) বলেন, আমি আমার স্বামীর পক্ষের দুজন নিকটাত্মীয়কে নিরাপত্তা দান করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ বলেছেন, তুমি যাকে আশ্য় দিয়েছ আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: উম্মে হানীর আসল নাম ছিল ফাখতা বা আতীকা। অবশ্য কুনিয়াত বা উপনামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মকা বিজম্মের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলাম পূর্বে রাসূল نوم ও চুবাইরা উভয়ে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিছু আবু তালিব তাকে হুবাইরার সাথে বিবাহ দিয়েছেন। উম্মে হানীর ইসলাম গ্রহণে সেই বিবাহ ক্ষিদ্ধ হয়ে ক্ষা। হুবাইরার ওরসে কয়েকজন সন্তান জনুলাভ করেছে। সূতরাং হুবাইরার অমুক পূত্র দ্বারা উম্মে হানীর নিজের গর্ভজাত সন্তানও হতে পারে। অথবা তার বৈপুত্রও হতে পারে, তবে সেই পুত্রের নাম কী? তা কোথাও উল্লেখ নেই।

কাউকে নিরাপন্তা দান করা : জাতীয় ক্ষতি না হলে নিরাপন্তা দানে নারী-পুরুষ সকলের অধিকার সমান এবং যে কেউ একজন মুসলমান নিরাপন্তা প্রদান করলে তা সকলকে মেনে চলতে হবে। তবে হাা জাতীয় ক্ষতির আশব্ধা থাকলে কারো নিরাপন্তা প্রদান ইমাম বা নেতার তা রহিত করার অধিকার আছে।

# विजीय अनुत्कर : ٱلْفَصْلُ الثَّانِيْ

عَرْ ٢٨٠٣ آيِنَى هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَنَّ قَالُ إِنَّ الْمُرْأَةَ لَتَانُّخُذُ لِلْهَوْمِ بَعْنِي تُجِيْدُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ . (رَوَاهُ التَّرَّمِنِيُّ)

৩৮০২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম বলেছেন, নারীও তার অথবা অন্য কোনো। কাফের কওমের জন্য নিরাপত্তা গ্রহণ করতে পারে। –ভিরমিয়ী।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

रामीरपत्र वराখा। : অর্থাৎ যদি কোনো মুসলিম নারী কোনো একজন অথবা একটি কাফের কওমকে মুসলমানদের পক্ষ হতে নিরাপত্তা দেয়, তা গোটা মুসলিম সম্পদায়ের জন্য মেনে নেওয়া অপরিহার্য ।

وَعَرَّ مِنْ الْحَمِنِ (رض) قَالُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَفُولُ مَنْ أَمَنَ رَجُلاً عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلَمْ أُعْظِى لِوَاءَ الْغَدْرِ يَوْمَ الْقَيْمَةِ وَ (رَوَاهُ فِي شَرْجِ السُّنَةِ)

৩৮০৩. অনুবাদ: হ্যরত আমর ইবনুল হামেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ — কে বলতে গুনেছি, তিনি বলেন, যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দান করে পরে তাকে হত্যা করে, কিয়ামতের দিন উক্ত আশ্রয় প্রদানকারীকে বিশ্বাসঘাতকতার ঝাণ্ডা প্রদান করা হবে। –[শরহে সুন্নাহ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ভাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ হাশরের ময়দানে উক্ত ঝাগ্রার মাধ্যমে সমস্ত মানুষের সামনে তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হবে।

وَعَرْفُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَامِرِ (رض) قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِبَةَ وَبَيْنَ الرُّوْمِ عَهَدُ وَكَانَ يَسِيْبُرُ نَحُوَ بِالْاَهِمِ مَتَى إِذَا انْ قَضَى يَسِيْبُرُ نَحُو بِالْاهِمِ فَجَاء رَجُلُ عَلَى فَرَسٍ الْعَهْدُ أَغَارُ عَلَيْهُمْ فَجَاء رَجُلُ عَلَى فَرَسٍ اوْيُرْذُونِ وَهُو يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ اكْبُرُ وَفَا ، لَا يَعْدُرُ فَنَا اللهُ اكْبُرُ وَفَا ، لاَ غَدَر فَنَظُرُواْ فَاذَا هُو عَمْرُو بُنُ عَبْسَةً

৩৮০৪. অনুবাদ: হযরত সুলাইম ইবনে আমের (রা.) ও হতে বর্গিত। তিনি বলেন, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ও রোমীয়দের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হছেল। কিছু উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) রোমীয়রে অবস্থানের দিকে অশ্রসর হতে লাগলেন, যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই যেন অতর্কিতে তাদের উপর আক্রমণ করতে পারেন। ঠিক সে সময়ই জনৈক ব্যক্তি আরবি অথবা তুর্কি ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে এ কথাটি বলতে বলতে আসছিলেন 'আল্লাছ আকবার', আল্লাছ আবারা চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করতে হবে, বিশ্বাসম্বাতকতা করা যাবে না। তিনি নিকটে আসলে লোকেরা তাকিয়ে فَسَالَهُ مُعَاوِيَةٌ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اَللّٰهِ عَلَى بَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَوْمٍ عَهْدًا وَلاَ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَلَا مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَلَا مَنْ كَانَ بَيْنَهُ اَولاَ يَشُدُّنَهُ خَتَى يَمْضِى اَمَدُهُ اَوْ يُنْبِذُ الْبيهِمْ عَلَى سَوَاءٍ قَالَ فَرَجَعَ مُعَاوِيةٌ بِالنَّاسِ. وَرَاهُ النَّاسِ. (رَوَاهُ النَّرُمِذي وَابُوْ ذَاوْد).

দেখল, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ — -এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আমর ইবনে আবাসা। অতঃপর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাকে এ কথাগুলো বলার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ —েকে বলতে ওনেছি, তিনি বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি কারো সাথে সন্ধিচ্নুক্তি সম্পাদন করে, তবে সে যেন মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে অথবা পূর্বাহেন্ড তাদেরকে অবহিত করার আগে উক্ত চুক্তির বন্ধনকে না খোলে বা তাকে শক্ত করে না বাঁধে। আর্থাৎ কোনোরূপ পরিবর্তন যেন না করে বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা ওনে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) নিজের লোকজনেক নিয়ে ফিরে আসলেন। —িভির্মিয়ী ও আব দাউদ)

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'চুক্তিকে শক্তও না করা' এর অর্থ হলো তার মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণও রদ-বদল বা পরিবর্তন না করা। হাদীস হতে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, সন্ধি বা চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় সমস্ত সৈন্য সমাবেশ করা কিংবা যুদ্ধের তৎপরতা চালানো বা প্রস্তুতি গ্রহণ করাও চুক্তি তৎপরতা চালানো বা প্রস্তুতি গ্রহণ করাও চুক্তি তৎপর শামিল।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ধারণা ছিল চুক্তির মেয়াদকালে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা কিংবা সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করা চুক্ত ভঙ্গের আওতায় পড়বে না। কিন্তু আমর ইবনে আবাসা (রা.)-এর বর্ণনা হতে অবগত হয়ে সেই তৎপরতা হতে বিরত হয়ে গেছেন। এর কারণ হলো, শত্রুপক্ষ মেয়াদ শেষ হওয়ার পর হতেই আক্রমণের সময় নির্ধারণ করবে। কাজেই সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে রাখলে এবং অতর্কিতে আক্রমণ করলে প্রতিপক্ষকে ধোঁকায় ফেলা হবে, তাই পুর্বের প্রস্তুতি চুক্তি ভঙ্গের নামান্তর হয়ে যাবে।

وَرَيْشُ الِنِي رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَلَدَّا رَأَيْتُ فَكَرَيْشُ النِي رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَكَ مَسَاراً أَيْتُ فَكَ مَسَاراً أَيْتُ فَكَ مَسَاراً أَيْتُ فَكَ لَمْسَاراً أَيْتُ فَقَلْمَ اللّهِ لَا اَرْجُعُ فَقَلْمَتُ بَا رَسُولًا اللّهِ الْمَارِيْقِ فَلَا اللّهِ لَا اَرْجُعُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ ا

ত৮০৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কোনো এক কাজে কুরাইশরা আমাকে মদিনায় রাস্লুল্লাহ

-এর নিকটে পাঠাল। আমি প্রথম দৃষ্টিতে রাস্লুল্লাহ

-কে দেখা মাত্রই ইসলামের সত্যতা ও মহত্ত্ব আমার অন্তরে জেগে উঠল। তখন আমি আরজ করলাম ইয়া রাস্লুলাহাহ! আমি আর তাদের (কুরাইশদের) কাছে কখনো ফিরে যাব না। তখন তিনি বললেন, [তা কখনো হবে না] আমি চুক্তি ভঙ্গ করি না এবং কোনো দৃতকেও আটক রাখি না। তবে তৃমি এখন চলে যাও। তোমার অন্তরে বর্তমানে যা আছে (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের তীব্র আকাক্ষা) তথায় যাওয়ার পরও যদি এ অবস্থা বাকি থাকে, তখন তৃমি চলে এস। আবৃ রাফে' বলেন, আমি চলে গেলাম। অতঃপর নবী করীম —এর খেদমতে এসে ইসলাম করুল করলাম।

#### সংশ্রিষ্ট আব্দোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: ঐতিহাসিকদের মতে আবৃ রাফে বদর মুদ্ধের পূর্বেই কুরাইশদের দৃত হিসেবে মদিনায় রাসূল -এর নিকট এসেছিলেন। কেননা এতে সকলের ঐকমত্যে যে, আবৃ রাফে বদরের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

এখানে এ কথাটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বদরের পূর্বে রাসূল করাইশদের সাথে কোনো প্রকারের চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন না। সূতরাং আবৃ রাফে'কে এ কথা বলা আমি চুক্তি ভঙ্গ করি না; কিভাবে সহীহ হতে পারে? এর জবাবে বলা হয় যে, এখানে 'আমি চুক্তি ভঙ্গ করি না' মানে– কোনো দূতকে আমি আটক করে রাখি না।

আব্ রাফে'র দাদা ছিল কিবতী বংশীয় এবং আবূল মুত্তালিবের গোলাম। আর পরে আবৃ রাফে' ছিলেন হযরত আব্বাস (রা.)-এর গোলাম এবং তিনিই তাকে আজাদ করেছেন।

وَعَنْ نَعَيْمِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلْهِ قَالَ لِرَجُلَيْنِ جَاءَ امِنْ عِنْدِ مُسَلْيَمَةَ أَمَا وَاللهِ لَوْلاً أَنَّ الرُّسُلُ لا تُغْتَلُ مُسَلِّيمَةَ أَمَا وَاللهِ لَوْلاً أَنَّ الرُّسُلُ لا تُغْتَلُ لَكَ مُنْدَدُ وَأَدُو

ত৮০৬. অনুবাদ: হযরত নু'আইম ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ বলছেন। একবার (নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার) এর পক্ষ হতে দুজন দৃত রাস্লুল্লাহ — এর নিকট আসলে তিদের অসৌজনামূলক আচরণের ফলে তিনি তাদেরকে বললেন, 'দৃতকে হত্যা করা যায় না', যদি বিধান না থাকত, তাহলে এখনই আমি তোমাদের শিরক্ষেদ করতাম। —আহমদ ও আব দাউদা

وَعَنْ حَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى شُعَيْبِ عَنْ اَيْهُ عَنْ جَدِهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى شُعَيْبِ عَنْ خُطْبَتِهِ اَوْفُواْ بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَةِ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ اَوْفُواْ بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَةَ قِالَ فَي يَزِيدُهُ يَعْنِي الْإِسْلَامِ الرَّوَاهُ السِّيْرَمِيذِي مُنْ عَمْرِو وَقَالَ طَرْيْقِ حُسَيْنِ بِينِ ذَكُوانَ عَنْ عَمْرٍ و وَقَالَ حُسَيْنَ بِينِ ذَكُوانَ عَنْ عَمْرٍ و وَقَالَ حُسَيْنَ بِينِ ذَكُوانَ عَلَى السَّلِمُ وَوَقَالَ حَسَيْنَ الْعُرْدِ وَقَالَ حَسَيْنَ الْعُرْدَ وَلَا الْقِصاص .

৩৮০৭. অনুবাদ: হযরত ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাস্লুল্লাহ 🍱 তাঁর ভাষণে বলেছেন, তোমরা জাহিলিয়া যুগের [অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পূর্বকার] সন্ধি রক্ষা করে চল [অর্থাৎ তা যথাযথভাবে রক্ষা কর] কারণ, ইসলাম চুক্তিকে আরো শক্তিশালী করে। অর্থাৎ ইসলাম চক্তি ও প্রতিশ্রুতি পালনের শিক্ষা দেয়। আর ইসলাম গ্রহণের পর নতুনভাবে কোনো কসম করো না। (অর্থাৎ জাহিলিয়া যগের রীতিনীতি অন্যায়ী কসম করা ইসলামে স্বীকৃতি নেই। কেননা ওয়াদা-অঙ্গীকারের জন্য ইসলামই যথেষ্ট। সূতরাং অন্য কোনো ধর্মের নিয়মকানুন প্রচলন করার আদৌ প্রয়োজনেই। ইসলাম নেক ও কল্যাণময় কাজের নির্দেশ দেয় এবং গুনাহ ও অকল্যাণ কাজে বাধা দেয়। -[তিরমিয়ী] হাদীসটি হুসাইন ইবনে যাকওয়ানের সনদে আমর হতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি হাসান। আর হ্যরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস. 'সমস্ত মুসলমানের খুন [জান] এক সমান', এ পর্যায়ে হাদীসটি 'কিতাবুল কিসাসে' বর্ণিত হয়েছে।

#### সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

عُرُّ الْحَدَيْثِ [हामीरमत वााचाा] : ইসলাম পূर्বে कृष्ठ সिक्किकि यिन অनााय-अप्रााठाततत পर्यारा ना दय, जत का तका हत, जनाथा مُرَّ الْحَدَّ فَى الْإِسْارَ नाथा مُرَّا وَالْحَدَّ فَى الْإِسْارَ नाथा مُرَّا الْحَدَّةِ فَي الْإِ

# তৃতীয় अनुत्वर : أَنْفَصْلُ الثَّالِثُ

৩৮০৮. অনুবাদ: হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে নাওয়াহা ও ইবনে উছাল নামক দুই ব্যক্তি [নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার] মুসায়লামার দৃত হয়ে একবার নবী করীম === -এর নিকট আসল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, 'আল্লাহর রাসূল আমি?' তারা উভয়ে বলল, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসায়লামাহ আল্লাহর রাসূল। অতঃপর নবী করীম 🚟 বললেন, [তোমরা যা বলেছ আমি তা হতে আল্লাহর পানাহ কামনা করি। বরং আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসলের প্রতি ঈমান এনেছি। তারপর বললেন, যদি কোনো দূতকে [তার অসৌজন্য আচরণের দরুন] হত্যা করা আমার নিয়ম থাকত, তাহলে নিশ্য আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। সেই হতে এ রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, 'দৃতকে হত্যা করা যায় না'। - আহমদ]

# بَابُ قِسْمَةِ الْغُنَائِمِ وَالْغُلُولُ فِيْهَا পরিচ্ছেদ: গনিমতের মাল বিতরণ ও তাতে খেয়ানত করা

শশ্দিটি বহুবচন, একবচনে ইন্টেই অর্থ – যুদ্ধ চলাকালীন শব্দু তথা কাফেরদের নিকট হতে যে সমস্ত মালসম্পদ হস্তগত হয়, তা হতে রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালের এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করার পর যা অবশিষ্ট অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে যথানিয়মে বন্টন করতে হবে, অন্য কোনো লোকের তাতে অংশ থাকবে না। আর বিনা যুদ্ধে সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে কাফেরদের নিকট হতে যে সমস্ত মাল পাওয়া যায় তাকে ক্রিয়া বলে। এতে মুজাহিদগণের কোনো অংশ নেই; বরং রাষ্ট্র নিজ বিবেচনায় মুসলমানদের কল্যাণমূলক কার্যসমূহে তা বায় করবে। আর গনিমতের অংশের অভিরিক্ত যে মাল ইমাম বা সেনাপতি কোনো সৈনিককে প্রদান করেন, তাকে হিন্দি হয়।

र्थे : الفَصْلُ ٱلأُولَ अथम अनुत्रक

عَرْ شَكْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رُسُولِ اللهِ عَنْ رُسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ وَأَى ضُغفَنَا وَعَجْزَنَا فَلْكِبِانَ اللهُ وَأَى ضُغفَنَا وَعَجْزَنَا فَطُيْبِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

৩৮০৯. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুরাহ ==== বলেছেন, আমাদের পূর্বে কোনো উন্মতের জন্য গনিমতের মাল [ভোগ করা] হালাল ছিল না। আরাহ তা'আলা আমাদের দূর্বলতা ও অক্ষমতা দেখে তা আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন।

-[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

مُرُّ الْحَمْيِثِ (হাদীসের ব্যাখ্যা): 'গনিমতের মাল হালাল' যাবতীয় সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ, মানুষ কেবলমাত্র ভোগের অধিকারী। কাচ্চের তার কুফরির দরুন সেই অধিকার হতে বঞ্চিত হয়, বিশেষত ইসলামের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করলে যেমনি তার খুন হালাল হয়, তেমনি মালসম্পদও।

وَعَرِفُ اللّهِ عَلَادَةَ (رض) قَالَ خُرْجَنَا مَعَ النّبِي عَلَى عَامَ حُنَيْنِ فَلَمَّ الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِللْمُسْلِمِيْنَ جَولَةً فَرَأَيتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ عَلَارَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعُتُ الدِّرْعَ وَاقْبَلَ عَلَى فَضَمَّنِيْ ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِبْحَ الْمَوْتِ فَمُ اَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَارْسَلَنِيْ فَلَحِفْتُ عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُّ النَّاسِ فَقَالَ بَنَ الْخَطَّابِ فَقَلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ فَقَالَ ৩৮১০. অনুবাদ: হযরত আবু কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম === -এর সাথে হুনাইন অভিযানে বের হলাম। তখন আমরা শক্রর মোকাবিলায় লডাইয়ে লিপ্ত হলাম, তখন যিদ্ধের প্রথম দিকে। মুসলমানদের মধ্যে পরাজয়ের লক্ষণ দেখা দিল। এমন সময় আমি দেখলাম, এক মুশরিক জনৈক মসলমান সৈন্যকে পরাজয় করে তার উপর চডে বসেছে. তৎক্ষণাৎ আমি পিছনে হতে তার গর্দানে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করলাম এবং তার লৌহবর্ম কেটে ফেললাম। তখন সে আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে, আমি যেন তা হতে মৃত্যুর গন্ধ পেলাম। অল্পকণ পরে সে [আমার পূর্বে আঘাতে] মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল এবং আমাকে ছেড়ে দিল। এরপর আমি হযরত ওমর ইবনল খাত্তাব (রা.)-এর সাক্ষাৎ পেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকজনের অবস্থা কী? [অর্থাৎ যুদ্ধের গতি কোন দিকে?] তিনি বললেন, সবকিছু আল্লাহর হুকুম।

سَلْبُهُ فَكُلْتُ مَنْ يُشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ النَّبِي عَلِيٌّ مِثْلُهُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ ﷺ مثله فَقُمِتُ فَقَالَ مَا لَكَ بَا آياً قَتَادَةً فَأَخْيَرُتُهُ فَقَالَ رَجُلُ صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَارْضِه منَى فَقَالَ أَبُو بَكُر لاَ هَا اللَّهُ إِذَا لاَ يَعْمِدُ إِلَى اَسَدِ مِنْ أُسُدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِه فَيُعطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صكرة فاعطه فأغط انبيه فابتعثب مُخْرَفًا فِي بَنِي سَلْمَةَ فَإِنَّهُ لَاُّولُ مَالِ تَأَثُلُتُهُ فِي الْإِسُلَامِ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

চিডান্ত বিজয় মসলিম বাহিনীর হয়েছে। শত্রুগণ ময়দানে নিজেদের লাশ ফেলে পলায়ন করেছে। অতঃপর সমস্ত মুসলমান প্রবায় ফিরে আসলেন অর্থাৎ সমবেত হলেন थवः ताञ्चलाह क्व अक जाग्रगाग्र वर्ग रघाषणा कतलन. আজ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কাফেরদের যাকে হত্যা করেছে এবং ঐ হত্যার সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে সেই উক্ত নিহত ব্যক্তির 'সলব' পাবে। হযরত আবু কাতাদাহ (রা.) বলেন, আমি দাঁডিয়ে বললাম কেউ আমার পক্ষে সাক্ষা দেবে কিং এ কথা বলে বসে পড়লাম। অতঃপর নবী করীম 🚟 পর্বের ন্যায় ঘোষণা করলেন, আর আমিও দাঁড়িয়ে বললাম, কেউ আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে কিং এ কথা বলে আমি আবারও বসে পড়লাম। এরপর নবী করীম ==== আবারও অবিকল পূর্বের ন্যায় ঘোষণা করলেন, আর আমি এবারও পূর্বের ন্যায় একই কথা বললাম কেউ আমার পক্ষে সাক্ষা দেবে কিং তখন নবী করীম = আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন হে আব কাতাদাহ! তোমার কি হয়েছে বারবার উঠছ এবং কি যেন বলে বসছ কেনঃ তখন আমি তাঁকে সমস্ত ঘটনা খলে বললাম, এমন সময় জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, আবু কাতাদাহ সত্য কথাই বলেছেন এবং সেই নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত জিনিসগুলো আমার নিকটেই আছে, আপনি তাকে এর বিনিময়ে অন্য কিছ প্রদান করে সন্তুষ্ট করে দিন। আর আমিই তা ভোগ করব।। একথা ওনে হযরত আব বকর निष्नीक (ता.) वनलन, आन्नादत कनम! ठा कथरना दर्ज পারে না। আল্লাহর সিংহসমহের একটি সিংহ যে আল্লাহ ও তাঁর রাসলের পক্ষে সংগ্রাম করে তাকে বঞ্চিত করে তার প্রাপা 'সলব' তোমাকে দেওয়া হবে এটা কখনো হতে পারে না। তখন নবী করীম 🚟 বললেন, আবু বকর যথার্থ কথাই বলেছেন। তুমি ঐ 'সলব' আবু কাতাদাহকে দিয়ে দাও। রাসল ===== -এর নির্দেশে তখন সে সমদয় সলব আমাকে প্রদান করল। আবু কাতাদাহ বলেন, ঐ মাল বিক্রি করে আমি বনু সালামার একটি খেজুরের বাগান ক্রয় করলাম এবং ইসলাম গ্রহণের পর এটাই আমার প্রথম স্থাবর সম্পত্তি। বিখারী ও মসলিম)

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ضَرُحُ الْحَدِيْثِ (হাদীসের ব্যাখ্যা) : "سَلَكُ" শব্দটি হচ্ছে মাসদার যা "مَسْلُوْبُ" (কাফেরদের থেকে জোরপূর্বক অর্জিত মাল) অর্থে। কিন্তু পরিভাষায় "سَلَكُ" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নিহত ব্যক্তির অল্লশন্ত্র, কাপড়চোপড়, বাহন ইত্যাদি।

এখন সেনাপ্রধান যুদ্ধের উপর উৎসাহিত করার জন্য যদি এ ঘোষণা করে দেন, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে নিহত ব্যক্তির 🕮 হত্যাকারী ব্যক্তিকে মিলবে।

আর যদি এ ঘোষণা না করে তবুও ইমাম শাফেয়ী এবং আওযায়ী এবং ইমাম লায়েছ (র.)-এর মতে उर्दे २ হত্যাকারী ব্যক্তিকে মিলবে।

কিন্তু ইমাম আৰু হানীফা, মালেক, সুফিয়ান ছাওৱী (র.)-এর মতে ঘোষণা ব্যতীত "كَلُتْ" হত্যাকারীর জন্য মিলবে না; বরং গনিমতের মালের অন্তর্ভক্ত হবে।

দিল : ইমাম শাকেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীরা উপরোল্লিখিত হাদীস ঘারা দলিল পেশ করে থাকেন। কারণ রাস্ল ক্রিয়ামত পর্যন্ত শরিয়তের সাধারণ হকুম বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে " ﴿ كَا مُنَافِّ مُنَافِّ كُنَّ مُنَافِّ كُنَّ مُنَافِّ كُنَّ مُنَافِّ كَنَافُ مُنَافِّ كَانِّ مُعَالِّمٌ كَنَافُ مُنَافِّ كَانِّ مُعَالِّمٌ كَانِّ مُعَالِّمٌ كَانَافًا لَهُ اللهُ وَهُمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَهُمُ وَاللّهُ وَاللّ

हैमाम आत् हानीका ও मात्नक (त्र.) मलिन (পশ करत थांत्कन कृतआत्न कांत्रीत्मत आग्नाठ हाता مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن راعلُمُوا الله عَمَّالُم مُنْ مُنْ مُنَا عَنْسَتُم مُلاَّا وَيَّامِ مُلاَّا طَيْبًا مُلاَّا طَيْبًا عَنْسَتُم مُلاً وَمُعَالِمُ عَنْسَلُمُ مُلاَّا مِنْسَاءً مُلاَّا عَنْسَاءً مُلاَّا مُنْسَاءً مُلاَّا مُنْسَاءً مُلاَّا مُنْسَاءً وَمُوا الله مَنْسَاءً مُلاَّا مُنْسَاءً مُلاَّا مُنْسَاءً وَمُ مَنْسَاءً مُلاَّا مُنْسَاءً مُلاَّا مُنْسَاءً مُلاَّا مُنْسَاءً مُلاَّا مُنْسَاءً مُلاَّا مُنْسَاءً مُنْ مُنْسَاءً م

উপরিউক দৃটি আয়াতের মধ্যে 🚅 এবং 🖵 ব্যাপক। অর্থাৎ যুদ্ধে যা কিছু অর্জিত হবে সবকিছু গনিমতের মালের মধ্যে পরিগণিত হবে। হাা যদি ইমামুল মুসলিমীন কাউকে বিশেষভাবে কিছু দিয়ে দেন সে ব্যাপার হচ্ছে ভিন্ন।

দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে একটি হাদীস- اِنْسَا لِلُمَرِ أَمَا طَالَبُتْ بِه نَفْسُ إِمَامٍ অর্থাৎ প্রভ্যেক ব্যক্তির জন্য ঐ বস্তুটি বৈধ হবে যা তার ইমামের পক্ষ থেকে সন্তুষ্টির সাথে প্রদান কর্বা হয়ে থাকে।

তাই বুঝা গেল যে, যদি ইমামূল মুসলিমীন সন্তুষ্ট হয়ে কোনো কিছু প্রদান না করেন অথবা مَنْ فَتَالَ فَتَالَ فَتَالَ فَتَالَ النّ النّ বাক্যটি না বলেন, তাহলে কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো বৃদ্ধু হালাল 'বৈধ' হবে না।

অতএব প্রধান সেনাপতির ঘোষণা ব্যতীত হত্যকারীকে 🕮 মিলবে না।

জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীরা আবৃ কাডাদাহ (রা.)-এর হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছিলেন, তার জবাব হচ্ছে যে, রাসূল ক্রেসেনেপ্রধান হিসেবে আরু টিন্টিটিন এবাবাটি প্রদান করেছিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত বিধানস্বরূপ এ কথাটি বলেননি। নতুবা যেই যাকে হত্যা করত ক্রিটিন তাকেই দেওয়া হতো। অথচ এ কথাটি রাসূল ক্রিটেনে প্রমাণিত নম্ব।

স**দবের বিধান ও ইমামদের মততেদ**: এটাই স্বাভাবিক বিধান যে, মুসলিম সৈন্যের হাতে নিহত কাফের বা শক্র হতে লব্ধ মাল গনিমতের অন্তর্ভুক্ত হবে এলং ইমাম বা সেনাপতি এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের জ্বন্য রেখে অবশিষ্টগুলো সৈনিকদের মধ্যে যথানিয়মে বন্টন করে দেবেন। কিন্তু সালব এর বিধানটি এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। ফলে ইমামদের মধ্যে মততেদ দেবা যায়।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে সৈন্যদেরকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করার নিমিত্তে যদি এ ঘোষণা দেয় যে, নিহত ব্যক্তির সলব সংশ্লিষ্ট হত্যকারীই পাবে, তখন তা আর সাধারণ গনিমতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে এ মর্মে শুরুতেই ইমাম বা সেনাপতির ঘোষণা অবশাই থাকতে হবে, অন্যথা তা সাধারণ গনিমতের মালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, সলবের অধিকারী হওয়ার জন্য ইমামের পূর্বে ঘোষণা শর্ত নয়। অনেকে মনে করেন ইমাম শান্দেয়ী (র.) ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন, বস্তুত এটা ঠিক নয়; বরং তিনিও ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর অনুরূপই মত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য ইমাম মালেক (র.)-এর এক অভিমত ইমাম আহমদ (র.)-এর অনুরূপ পাওয়া যায়।

হনাইনের যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্বে এক হাদীসের টীকায় সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, বিস্তারিত ইতিহাস দ্রষ্টবা। এ যুদ্ধে প্রথমে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা বিশৃত্বলা পরিলক্ষিত হয়েছিল। অনেক মুসলমান দৈনিক রণক্ষেত্র হতে পলায়নরত ছিলেন। কিছু রাস্পুরাহ শুড়তার সাথে ময়লানে অবস্থান করেছিলেন। এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, রাস্প শুড়তার সাথে ময়লানে অবস্থান করেছিলেন। এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, রাস্প শুড়তার নাথে ময়লানে অবস্থানকারীগণ রাস্পুরাহ শুড়তার দিকে ফিরে আস" বলে আহ্বান করেছিলেন, তবন তার সেই আওয়াজ দশ মাইল দূর হতেও তনতে পেয়ে তারা পুনরায় ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলেন, অবশেষে মুসলমানদেরই জয় হয়েছে।

আপনি তাকে আমার পক্ষ হতে সন্তুষ্ট করে দিন : এর অর্থ ঐ সমুদর মানগুলোর পরিবর্তে আপনি কিছু দিয়ে তাকে রাজ্ঞি করান অথবা তাকে কিছুই না দিয়ে এমনি সমবোতার মাধ্যমে রাজ্ঞি করিয়ে দিন এবং সেই সনবগুলো আমাকে ভোগ করার অনুয়তি প্রদান করুম। وَعَرِيْكَ ابْنِ عُمَرَ (دض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ السَّهَ مَ لِلرَّجُ لِ وَلِفَرَسِهِ ثُلُفَةَ السَّهُمِ سَهْمًا لَهُ وسَهْمَذِن لِفَرَسِهِ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

৩৮১১. অনুবাদ: হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ হা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। ব্যক্তি ও তার ঘোড়ার জন্য গনিমতের মাল তিন অংশ নির্ধারণ করেছেন। ব্যক্তির জন্য এক অংশ এবং ঘোড়ার জন্য দুই অংশ। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আন্দোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : গনিমত অর্জনকারীদের মধ্যে গনিমতের মালের বন্টন পদ্ধতির মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সূতরাং যুদ্ধে পদযাত্রাকারীর জন্য একটি বিশেষ অংশ মিলবে এক্ষেত্রে সবাই ঐকমত্য। পক্ষান্তরে অশ্বারোহীর অংশের ব্যাপারে মতানৈকা রয়েছে।

আইসায়ে ছালাছা, সাহেবাইন এবং আওযায়ীর মতে অশ্বারোহীর জন্য তিনটি অংশ মিলবে। একটি ব্যক্তির আর দুটি অংশ তার অশ্বের।

ইমাম আবু হানীফা 😘 ইমাম যুফার (র.)-এর মতে অশ্বারোহীর জন্য দুটি অংশ মিলবে– একটি অংশ ব্যক্তির আর দ্বিতীয় অংশটি হবে অশ্বের।

দ**দিল :** প্রথম রুপ দলিল পেশ করে থাকেন হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস দ্বারা যে, রাসূল 🚃 অশ্বারোহীকে তিনটি অংশ দিয়ে থাকতেন। একটি ব্যক্তির আর দটি অশ্বের।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে- দ্রিন্দ্র করিছেন বিশ্বরিক করিছেন দ্রিন্দ্র করিছেন নুর্বিন্দ্র করিছেন এবং পদব্রজী, পদাতিকের জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করেছেন এবং পদব্রজী, পদাতিকের জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করেছেন।

ছিতীয় এলপ দলিল পেশ করে থাকেন হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর অন্য হাদীস দ্বারা, যা ইমাম রাযী (র.) বিশুদ্ধ সূত্র-সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন- عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُسَرٌ (رضاً ) أَنْ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْطَى لِلْفَارِسِ سَهْمَسَنُ رَلِكُرُ إِلَّى الْمَالِمُ وَهُمَّا الْمَالَّمُ وَهُمَّا الْمَالَّمُ وَهُمَّا الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْطَى لِلْفَارِسِ سَهْمَسَنُ رَلِكُرُ إِلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيْرُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْ

এছাড়া আরো অনেক দলিল রয়েছে, তবে ইমাম সাহেবের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দলিল হচ্ছে মুজামা' ইবনে জারিয়া কর্তৃক বর্ণিত আব দাউদ শরীফের হাদীস–

قُسِمَتْ خُبْبُرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْرِيَّةِ فَقَسَمَهَا رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَّة عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشَ اَلْفًا وُخُمْسَ مِانَةٍ فِينِهِمْ ثَلْغُمِانَةٍ فَارِسُّ فَأَعْظَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهْمًا .

অর্থাৎ থায়বরের সম্পদ হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বঁটন কর হয়েছে। অতঃপর রাসূদ্ 🚞 তাকে আঠারো ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং সৈন্যদের সংখ্যা ছিল পনেরোশত। তন্মধ্যে ছিলেন তিনশত অশ্বারোহী। সূতরাং অশ্বারোহীদেরকে দিয়েছেন দুভাগ এবং পদব্রজীদেরকে দিয়েছেন এক ভাগ।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, বিশুদ্ধতম বর্ণনানুষায়ী খায়বরের সৈন্য সংখ্যা ছিল পনেরো হাজার এবং গনিমতের মাল আঠারো ভাগে বিভক্ত করেছেন। আর পদব্রজীদের সমষ্টি বারোশত এবং অশ্বারোহীদের সংখ্যা ছিল তিনশত। তাই আঠারো ভাগে বিভক্ত তবনই ঠিক হবে যখন বারোশত পদব্রজীদের জন্য বারোশত ভাগ এবং তিনশত অশ্বারোহীদের জন্য দৃ-ভাগ করে ছয় ভাগ হবে। পক্ষান্তরে অশ্বারোহীদের জন্য তিনভাগ হলে সর্বমোট একুশ ভাগ হওয়া উচিত।

আর কিয়াস দ্বারাও ইমাম সাহেবের মাযহাবের শক্তি বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কেননা জিহাদের মধ্যে মানুষ হচ্ছে মূল আর অস্ব, ঘোড়া হচ্ছে অস্ত্র এবং মানুষের অধীনস্থ। অস্ব ব্যতীত মানুষ জিহাদ করতে পারে। কিন্তু অস্ব-ঘোড়া মানুষ ব্যতীত জিহাদ করতে পারে না। বিধায় অশ্ব-যোড়ার মানুষের সমান ভাগ দান করাও হচ্ছে অযৌক্তিক। আর দূভাগ দান করাতো আরো দূরের ব্যাপার। সূতরাং ইমাম সাহেবের উক্তি রয়েছে إِنَّى لَا أَنْصَلُ الْحَبَرَانُ عَلَى الْاَنْسَانِ অর্থাৎ নিভয়ই আমি জন্তু বা প্রাণীকে মানুষের উপর মর্যাদা দান করি না। বিধায় অশ্বকে দূ-ভাগ প্রদান করা কোনেভাবেই বৃদ্ধির চাহিদা নয়।

জ্ববাব: প্রথম গ্রুপ হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন ইমাম সাহেবের পক্ষ থেকে এর বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রথম জবাব হচ্ছে, এর মধ্যে এ কথা জানা নয় যে, তা খায়বারের পূর্বে অথবা পরে। হতে পারে তা পূর্বে হয়েছে এবং খাযবারের ঘটনা দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে, প্রথমে রাসূল 🏬 -এর জন্য পরিপূর্ণ অধিকার ছিল যাকে যত ইচ্ছা দিয়ে দেবেন কোনো বিধিবিধান ছিল না। পরবর্তীতে বিধিবিধান শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে যে, অশ্বারোহীর জন্য দুভাগ এবং পদব্রজীর জন্য একভাগ।

তৃতীয় জবাব : কেউ কেউ এভাবে দিয়েছেন যে, প্রথম হকদার হিসেবে তো দূ-ভাগ দিয়েছেন এবং অতিরিক্ত পুরশ্ধার হিসেবে একভাগ দিয়েছেন। যার অধিকার ইমামূল মুসলিমীনের রয়েছে।

চতুর্থ জবাব : কেউ কেউ এভাবে দিয়েছেন যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বিভিন্ন বর্ণনাবলি রয়েছে। সূতরাং মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার মধ্যে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে - للفَارِسِ سَهْمَنُوْ وَلِلرَّالِسِ اللهُ وَعَلَيْكَ এবং বুখারী শরীফের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে দুটি অংশ নির্ধারণ করেছেন এবং তার মালিকের জন্য একটি অংশ। এখন অন্যান্য বিভদ্ধতম বর্ণনাবলি সামনে রেখে একথা বলা যাবে যে, ইবনে ওমর (রা.)-এর ঐ বর্ণনা হচ্ছে মূল যে বর্ণনায় بُسَنَّوْنِ سَهْمَنَّوْنِ سَهْمَنَّوْنِ এবং তার মালিক সহ দুটি অংশ মিলবে।

र्षेया لِلْغَارِسِ मूनठ प्रानित्क रामनुनात সाथि ছिन प्रथी९ لِلْغَارِسِ क्ननना بِلْغُرَسُ मूनठ प्रानित्क रामनुनात সाथि हिन प्रथी९ لِلْغُرَسِ क्ननना -এत स्नाकाती بِلُغُرَسُ इस शाक विनास بُرَسُ इस शाक विनास بُرُسُ

মোটকথা, যে বর্ণনার মধ্যে এতসব অবর্কাশ রয়েছে এ বর্ণনার উপর মাযহাবের ভিত্তি স্থাপন করা সতর্কতার পরিপস্থি। অতএব সার্বিক দিক থেকে বিবেচনার মাধ্যমে ইমাম সাতেবের মাযহাবের প্রাধান। হলো।

অর্থবা এটাও বলা যায় অশ্বারোহীকে তৃতীয় অংশটি প্রাপ্য হিস্যায় প্রদান করেননি; বরং তা ছিল نَـنُـ বা অতিরিক্ত একডাগ।
ইমাম বা সেনাপতি কোনো মুজাহিদকে অতিরিক্ত কিছু প্রদানের অধিকারী থাকেন। হাঁা, যদি কেউ বলেন, হ্যরত ইবনে ওমর
(রা.)-এর হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, তাই অন্যান্য প্রস্থে বর্ণিত রেওয়ায়েতের তৃলনায় তার প্রাধান্য হবে। এর
জবাবে বলা হয় যে, রাবীর মানে '3 গুণে হাদীদের মান ও গুণ সৃষ্টি হয়, আমরা দেখছি আবৃ দাউদে বর্ণিত উক্ত হাদীসটির রাবী,
সেই বুখারী মুসলিমের রাবীর সমমানের ও সমগুণের। কাজেই গ্রন্থের পার্থক্য অন্তও এখানে কোনো পার্থক্য হবে না। সুতরাং
ঢালাওভাবে এ কথা ঠিক নয় যে, সহীহাইন বাতীত অন্যান্য প্রস্তের হাদীস নিম্নমানের।

وَعَرْ الْآَكَ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ (رض) قَالَ يَسَالُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرانِ عَبَاسِ الْمَعْنَمَ هَلَ يُعَبِّرِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرانِ الْمَعْنَمَ هَلَ يُعْفَى الْمُعَا فَقَالَ لِيَهِ يَلَا الْمَعْنَمَ هَلَ يُعْفَى اللَّهِ مَا فَقَالَ لِيَهِ يَلَا الْمَعْنَبِ اللَّهِ وَالْمَعْنَ اللَّهِ الْمَنْ عَبَاسِ لَهُ مَا اللَّهِ وَالْمَعْنَ وَلَيْ اللَّهِ وَالْمَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْمَعْنَ وَلَا كَانَ رُسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْمَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ المَرْضَى وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّلْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِل

৩৮১২. অনুবাদ: হররত ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [খারেজী সরদার] নাজদাতুল হান্দরী একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট পত্র লিখে জানতে চাইল- যদি কোনো নারী বা গোলাম জিহাদে অংশগ্রহণ করে তারা গনিমতের মালে অংশ পাবে কিনা? তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইয়াযীদকে বললেন, তাকে লিখে দাও যে, 'তাদের কোনো নির্ধারিত অংশ নেই ।' অবশ্য ইমাম তাদেরকে সামান্য কিছু প্রদান করতে পারেন। অপর এক বর্ণনায় আছে– হ্যরত ইবনৈ আব্বাস (রা.) তাকে লিখে পাঠিয়েছেন যে, তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছ যে, রাসূলুল্লাহ 🚃 যুদ্ধে নারীদেরকে সঙ্গে নিয়েছেন কিনা এবং তাদেরকে গনিমতের মালে অংশ দিয়েছেন কিনা? তদুত্তরে শোন, তিনি নারীদেরকে সঙ্গে নিতেন, তারা অসুস্থ ও আহত মুজাহিদদের পরিচর্যা ও সেবা-গুশ্রমা করতেন, এতে তাদেরকে গনিমত হতে সামান্য কিছ দেওয়া হতো, নিয়মিত অংশ দেওয়া হয়নি। - মসলিম।

# সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : 'হাররা' কৃষ্ণার একটি বস্তির নাম। কৃষ্ণা নগরী হতে এর দূরত্ব মাত্র দু-মাইল। এখানের অধিবাসীগণ খারেজী নামে পরিচিত। হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থন ত্যাগ করে ভিন্ন একটি বাতিল মত ও দল গঠন করতে তারা তথায় একত্রিত হয়েছিল।

শুওাওয়ারিজদের নেতার নাম ছিল। আর گَرُورًاء প্রাক্ত হচ্ছে কৃফার একটি প্রামেন - خُرُورًاء প্রাজ্ঞারিজনের নাম। খাওয়ারিজরা হযরত আলী (রা.)-এর সঙ্গে বিদ্রোহ পোষণ করে এ স্থানে সমবেত হয়েছিল। তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে এখন خُرُورُرِيٌ । আরা খারিজী উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

মহিলা, ছোট বাচ্চারা এবং ক্রীতদাস জিহাদে যদি অংশগহণ করে, তাহলে গনিমতের মালের পরিপূর্ণ অংশ তাদের জন্য মিলবে কিনা এ ব্যাপারে কিছু মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আওযায়ী (র.)-এর মতে তাদের জন্য অংশ মিলবে না। তবে তাদের ভাবমূর্তি বজায় রাখতে গিয়ে ইমাম যদি উচিত মনে করেন, তাহলে তাদেরকে কিছু মাল দিয়ে দেবেন। তবে তাদের দানকৃত মাল গনিমতের মালের পূর্ণ একটি অংশের সমপরিমাণ না হওয়া উচিত।

দলিল: ইমাম আওযায়ী (র.) হাশরজ ইবনে যিয়াদ (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন।

हैं ने हैं हैं देरेने के विक्रित النّبِي ﷺ فَي غَزَة خَبَيْر ...... فَاسْهَمَ لِنَا كُمَا السّهُمَ لِلرُجَالِ . (رَوَاهُ أَيْرُ وَاوْدُ)

राहे छेक रानीरमं لِلرِّجَالِ राहे छेक रानीरमं لَـنَا كُمَا السّهُمَ لِلرِّجَالِ राहे छेक रानीरमं لَـنَا كُمَا السّهُمَ لِلرِّجَالِ राहे छेक रानीरमं प्रक्रित प्रथम प्रान करतरहन (यंप्रम प्रक्रमरमंतरक अश्म प्रन करतरहन ।' यंत द्यां तुका राज त्यं, प्रहिलारमंत्ररक अश्म प्रन करतरहन ।' यंत द्यां तुका राज त्यं, प्रहिलारमंत्ररक अश्म प्रन करतरहन ।'

জমহুর ওলামায়ে কেরাম দলিল পেশ করেন উপরিউক্ত ইয়াযীদ ইবনে হুরমুয (রা.)-এর হাদীস দ্বারা এ মর্মে যে, রাসূল 🚎 মহিলা এবং বাচ্চাদেরকে অংশ দেননি, বরং উচিত বিবেচনার দ্বারা কিছু দিয়ে দিতেন।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এসব মানুষ জিহাদের উপযুক্ত নয়। বিধায় তাদেরকে অংশ দান করা নীতি বহির্ভ্ত। তবে ভাদের থেকে যেহেতু দীনের কিছু খেদমত হয়ে থাকে, তাই তাদেরকে কিছু দিয়ে দেওয়া উচিত। জবাব : ইমাম আওযায়ী (র.)-এর পেশকৃত দলিলের জবাব হচ্ছে, এখানে হাশরজ রাবী হচ্ছেন মাজস্থল [যেমন ইবনে হাজার (র.) তালখীসের মধ্যে বলেছেন।]

আল্লামা খাতাবী (র.) বলেছেন, এ হাদীদের সনদ হচ্ছে দুর্বল। আর যদি হাদীসটি সহীহ মেনে নেওয়াও হয় তবুও এর দ্বারা গনিমতের মালের অংশ দান করা উদ্দেশ্য নয়: বরং গুধুমাত্র দানের মধ্যে পুরুষের সঙ্গে শরিক করা উদ্দেশ্য, পুরুষদের সমপ্রিমাণ অংশ দান করা উদ্দেশ্য নয়। সতরাং গুধ খেজর দান করা এর উপর প্রমাণ বহন করে থাকে।

এখানে হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে, অন্যথা মূল্য্যন্থে আছে যে, নাজদাহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট পাঁচটি বিষয়ে জানতে চেয়েছিল। এখানে দূটির বর্ণনা আছে, আর অপর তিনটি হলো- ১. যুদ্ধে নারীদেরকে হত্যা করা যাবে কিনা? ২. প্রাপ্তবয়ন্ধদের লক্ষণ কী? ৩. গনিমতের পঞ্চমাংশ কে পাবে? তার চিঠির প্রেক্ষিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রথমে উক্তি করেছিলেন- যদি ইলমে দীনের প্রশ্নে গোপন করা নিষিদ্ধ না হতো, আমি তার পত্রের জবাব দিতাম না। কারণ সে হযরত আলী (রা.) হতে দল ত্যাগ করে নতুন মতবাদ ও ফিতনা সৃষ্টি করে মুসলমানরেকে গোমরাহ করেছে।

নারী ও গোলামদের গনিমতের অংশ প্রদানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) যা বলেছেন জমন্থর ইমামদের মতও তাই। অবশ্য ইমাম মালেক (র.) বলেন তাদেরকে যৎসামান্য কিছুও দেওয়া যাবে না। ইমাম আওযায়ী (র.) বলেন, নারীরা মুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে অংশ হিসেবে পাবে, ৣর্ক্তার্কার রিষ্কৃত্ব। অধিকাংশ ওলামাদের মতে দাস-দাসী, শিশু-কিশোর, নারী ও জিম্মি মুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে رُضْح [আর্থাৎ সামান্য কিছু মাল] প্রদান করা যাবে, তবে তার পরিমাণ এক অংশের চেয়েও কম হতে হবে এবং বায়তুদ মালের এক পঞ্চমাংশ বের করার পূর্বেই তা প্রদান করতে হবে। মোটকথা নিয়মিত কোনো অংশ নেই।

سَلَمَةَ بِن الْأَكْوَعِ (رضا) قَالَ ولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِظَهِرِهِ مَعَ رَبَاحٍ غَلَام ه ﷺ وَأَنَّا مَعَهُ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا الرَّحْمُنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ اَغَارَ عَلْي ولااللَّه ﷺ فَقُمْتُ عَلَى أَكْمَةِ

৩৮১৩, অনুবাদ: হযরত সালামাহ ইবনুল আকওয়া' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসলুল্লাহ 🚐 [তাঁর আজাদকত] গোলাম রাবাহকে [জাকাত সদকার] উট ইত্যাদির তত্তাবধানের উদ্দেশ্যে [মদিনার বাইরে চারণ ভমিতে। পাঠালেন, আমিও তার সাথে ছিলাম। ভোর হতে না হতে অতির্কিতে আক্রমণ করে গাতফান গোত্রের ফাযরাহ শাখার দলপতি আব্দর রহমান ফাযারী রাসলুল্লাহ === -এর উটগুলো লুট করে নিয়ে গেল। [আর রাখালকে হত্যা করে ফেলল]। আমি রাবাহকে আমার উটটি প্রদান করত তাকে মদিনায় খবর পৌছানো জন্য পাঠালাম এবং স্বয়ং একটি উচ্চ টিলার উপরে উঠে মদিনার দিকে মুখ করে তিনবার 'ইয়া সাবাহাহ' বল উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার দিলাম। অতঃপর ছিনতাইকারী শক্রদলের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে করতে তাদেরকে ঘায়েল করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলাম। অবশেষে তাদের নিকট হতে রাসুলুল্লাহ 🚐 -এর সমস্ত উট ছিনিয়ে নিলাম এবং তাদেরকে আমার পশ্চাতে রেখে মদিনা অভিমথে হাঁকিয়ে দিয়ে আমি প্ররায় তীর নিক্ষেপ করতে করতে তাদের পিছনে ছুটলাম। আমার আক্রমণে তারা অতিষ্ঠ হয়ে বোঝা লাঘবের নিমিত্তে ত্রিশখানার অধিক চাদর, কম্বল ও ত্রিশটি বর্শা শরীর হতে ফেলে দ্রুত পলায়ন করল। আর এদিকে আমি প্রতিটি চাদর, কম্বল ও বর্শার উপরে পাথরে চাপা দিয়ে এই চিহ্ন রেখে

عَلَيْهِ أَرَامًا مِّنَ الْحِجَارَةِ بِعَوْفُهَا رُسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى رَأَيْتُ فَعَرِفُهَا رُسُولُ اللهِ ﷺ وَلَحِقَ ابُنُو فَعَنَادَةَ فَارِسُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَحِقَ ابُنُو فَعَنَادَةَ فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَبْدِ الرَّحْمُنِ فَقَلَتُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْرُ فُرسَانِنَا الْيَوْمَ ابُو قَتَادَةً وَاللهِ وَهُو خَيْرُ فُرسَانِنَا الْيَوْمَ ابُو قَتَادَةً وَلَا اللهِ ﷺ مَنْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله وَسُهُمَ الله الله وَسُهُمَ الله الله وَسُهُمَ الله وَسُهُمَ الله وَسُهُمَ الله وَسُهُمَ الله عَلَي العَصْباءِ وَسُهُمَ الله عَلَي العَصْباءِ وَرَاءً وَاءً عَلَى الْعَصْباءِ وَرَاءً عَلَى الْعَصْباءِ وَرَاءً وَالْهُ مُسْلِمُ اللهُ وَالْهُ وَرَاءً وَالْهُ مُسَلِمٌ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْهُ وَالْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالَهُ وَرَاءً وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا

গেলাম, যেন রাস্লুরাহ 
ও তাঁর সঙ্গীরা এ কথা বুঝতে পারেন যে, এ সমস্ত জিনিসগুলো আমিই শক্রদের নিকট হতে ছিনিয়ে নিয়েছি। এতক্ষণে আমি রাস্লুরাহ 
ও তাঁর সঙ্গীদেরকে দেখতে পেলাম। ইতাবসরে রাস্লুরাহ 
এ তাঁর সঙ্গীদেরকে দেখতে পেলাম। ইতাবসরে রাস্লুরাহ 
এ তাঁর সঙ্গীদেরকে দেখতে পেলাম। ইতাবসরে রাস্লুরাহ 
এ তাঁর সঙ্গীদেরকৈ হত্যা করে ফেললেন, তথন রাস্লুরাহ 
উৎসাহের সাথে বললেন, আব্ কাতাদাহ হলো আমাদের অশ্বারোহীর মধ্যে উত্তম, আর পদাতিকের মধ্যে উত্তম হলো সালামাহ ইবনুল আকওয়া'। সালামাহ বলেন, অতঃপর রাস্লুরাহ 
আমাকে দু-অংশ প্রদান করলেন। এক অংশ অশ্বারোহীর এবং আরেক অংশ পদাতিকের। [অর্থাৎ একত্রে উভয় অংশ আমাকে প্রদান করলেন,] তারপর মদিনায় প্রত্যাবর্তনকালে রাস্লুরাহ 
আমাকে তাঁর পারবা তাঁর পিছনে বসালেন। -[মসলিম]

# সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

عَرْجُ الْحَدِيثُ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসে বর্ণিত ঘটনাটি হাদীসের অন্যান্য কিতাবে এবং সীরাত গ্রন্থে 'বীকারদ' নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানটি মদিনার নিকটবর্তী এবং ৬ষ্ঠ হিজারির ঘটনা। তাকে [গাযওয়ায়ে যীকারাদ] বলা হয়। (غَرْرَهْ رَنْ عُرْدُ) এবং ঘটনাটি অতীব চমকপ্রদও বটে, এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ু : পূর্বে এক হাদীসের টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

े عَمْرُمُ الرُّضَّعِ: এটা আরবদের একটি প্রবাদ ব াক্য। দৃগ্ধপৃষ্য শিশুকে বলা হয় مُرْضِيَّع हायी', এটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়।

- ক, আজই প্রমাণ হবে কে বীব আব কে ভীক।
- খ. আরবদের মধ্যে এ কথাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে, যে সম্ভান মায়ের দুধ খায় এবং সেই মুদ্ধতের মধ্যে যদি তার মা
  পুনরায় গর্ভধারণ করে, তখন বাধ্য হয়ে এ সম্ভানকে মায়ের দুগ্ধপান করা হতে বঞ্চিত করা হয়। ফলে এ সম্ভান পূর্ণ মুদ্ধত

  ময়ের দুগ্ধপান করতে পারে না, এমন সম্ভান ভীরু ও কাপুরুষ হয়। এখানে সালামা সে দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন, আজ
  প্রমাণ হবে কার মা কাকে কত দিন দুধ পান করিয়েছে অর্থাৎ কে বীর আর কে ভীরুঃ
- গ. অথবা আজই প্রমাণ হবে কে দৃদ্ধপুষ্য শিশু অর্থাৎ যুদ্ধে অনভিজ্ঞ, আর কে বয়ক্ষ তথা যুদ্ধে পটু ও দক্ষ।
  গনিমতের মাল হতে হয়রত সালামাহকে যা দেওয়া হয়েছে হাদীসের পরিভাষায় বিশ্ব পুরক্ষার বলা হয়। সেনাপতি বা
  আমির কোনো সৈনিককে বীরত্বের জন্য এরূপ প্রদান করার অধিকার রাখেন। সালামাহ যদিও এটাকে অংশ ধারণা
  করেছেন। এ ব্যাপারে সমস্ত ইমামদের ঐকমতা রয়েছে।

وَعَنِ النِي عُمَرَ (رض) أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَّبْعَثُ مِنْ السَّرَايَ لِاَنْفُسِهِمْ خَاصَّةٌ سِوٰى قِسْمَةِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. (مُتَّفَقُ عَلَيْدِ)

৩৮১৪. জনুবাদ: হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত
আছে যে, রাসূলুরাহ ভা অভিযানে প্রেরিত কোনো
কোনো সৈনিককে বিশেষভাবে সাধারণ সৈনিকদের অংশ
অপেক্ষা নফল স্বব্ধপ অতিরিক্ত কিছু গনিমত প্রদান
করতেন। -বিখারী ও মসলিম

وَعَنْ اللهِ عَالَ نَفُلَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْخُمُسِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الْخُمُسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

৩৮১৫. অনুবাদ: উক্ত হ্যরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুরাহ ক্রি গনিমতের পঞ্চমাংশ হতে আমাদেরকে নির্দিষ্ট অংশ ব্যতীত নফল স্বরূপ অতিরিক্ত কিছু প্রদান করেছেন। সেই নফলে আমার ভাগে একটি 'শারেফ' পড়েছিল। বয়ঙ্ক বড় উটকে 'শারেফ' বলে। –্বিখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ الْمَدُّوُ فَطَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسَتُ فَرَسُ لَهُ فَاخَذَهَا الْعَدُّوُ فَطَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسلِمُونَ فَرُدُّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي رِوَايَةٍ إِبَنَّ عَبْدُ لُهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَطَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسلِمُونَ فَرَدٌ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بِعَدَ النَّبِي ﷺ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ)

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

الْحَدْثُ [হাদীসের ব্যাখ্যা]: এখানে মাসআলা হচ্ছে যে, যদি কাফেররা মুসলমানের মালের উপর বিজয়ী হয়ে মুসলমানদের আল্বন অমুসলিম রাষ্ট্রে কৃষ্ণিগত করে নেয়, তাহলে কাফেররা মুসলমানদের এ সম্পদের মালিক হয়ে যাবে কিনাঃ অভঃপর পুনরায় মুসলমান কাফেরদের উপর বিজয়ী হয়ে যাওয়ার পর এ সম্পদ গনিমতের মালের মধ্যে পরিগণিত হবে, না তা মূল মালিকের হক হবে? এ ক্ষেত্রে আইখায়ে কেরামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

হুমাম শাক্ষেয়ী (র.) বলেন, কাফেরর মালের মালিক হবে না। মুসলমানরা বিজয়ী হওয়ার পর মূল মুসলমান মালিক এর হুকদার হবে এবং এ মাল গনিমতের মালের মধ্যে পরিগণিত হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) হ্যরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন-

ি নিশ্ব কুলা নিশ্ব কৰাই বুঝা বার একথাই বুঝা বার বিশ্ব কুলা কুলা নিশ্ব কুলা নিশ্ব কুলা নিশ্ব কুলা নিশ্ব কৰাই বুঝা বার বে, কাফেররা অতর্কিতভাবে হামলা করে রাস্পুলাহ ত্রা এর উদ্ধী নিয়ে চলে দিয়েছিল, কিন্তু মুসলমানরা পুনরায় বিজ্ঞাই ওয়ায় এ উদ্ধী নিয়ে মদিনায় আসা হলো তখন নবীজী ত্রা ক্রান্ত করি নিজের উদ্ধীটি নিয়ে মদিনায় আসা হলো তখন নবীজী ত্রা ক্রান্ত করে উদ্ধীটি নিয়ে মদিলায় আসা হলো তখন নবীজী ত্রা ক্রান্ত করে উদ্ধীটি নিয়ে মদিলায় আসা হলো তখন নবীজী ব্রাহ্ম ক্রান্ত করে ক্রান্ত করে

ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও আহমদ (ব.)-এর মতে এমন অবস্থাতে কাফেররা মুসলানদের মালে মালিক হয়ে যায়। তারা দলিল পেশ করে থাকেন কুরআনে কারীমের আয়াত ছারা المُعْلَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الله المُعَالَم المُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالَى وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِّمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ

তাই বুঝা গেল যে, [মুসলমানদের] মক্কায় রেখে যাওয়া সম্পত্তির উপর থেকে মুসলমানদের স্বত্যধিকার বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে দারাকৃতনীতে বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস–

এখানে নিজের মালকে গনিমতের মালের মধ্যে পরিগণিত করা হয়েছে। তাই বুঝে আসল যে, মুসলমানদের মাল কান্ফেরদের হাতে চলে গেলে কান্ফেররা সে মালের মালিক হয়ে যায়।

জবাব: ইমাম শাফেয়ী (র.) যে ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করেছেন সে ঘটনাটি আলোচিত বিষয়ের বহির্ভূত। কেননা মতানৈক্য তো ঐ পদ্ধতির মধ্যে যখন কাফেররা অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলানদের মালের উপর আধিপত্য বিস্তার করে মালকে কুচ্ছিগত করে নেয়। কিন্তু উপরিউক্ত ঘটনায় কাফেররা রাসূল ক্রি -এর উষ্টাটিকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে পলায়ন করে গিয়েছিল। তাই এর ভিত্তিতে রাসূল ক্রি -এর স্বত্যাধিকার বিলীন হয়নি। বিধায় উপরিউক্ত ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করা সঠিক হবে না।

প্লাতক গোলামের বিধান : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মুসলমানের পলাতক গোলামের উপর কোনো অবস্থাতেই কাফেরদের মালিকানা স্থাপন হবে না। সূতরাং পরবর্তীতে যুদ্ধজয়ে উক্ত গোলাম মুসলমানদের হাতে আসলে তার পূর্বতন মালিক তার অধিকারী হবে।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, যদি গোলামটি মুসলমান হয় তবে কাফেররা তার মালিক হবে না, আর যদি সে অমুসলমান হয়, তখন মালিক হবে এবং পরি গণিমত হিসেবে মুসলমানদের হাতে আসলে এবং বন্টন হয়ে অন্যের হাতে চলে গেলে বা কোনো ব্যবসায়ী ধরিদ করে নিলে তখন মূল্য আদায় করে পূর্বের মালিক নিতে পারবে, অন্যথা নয়। আবৃ দাউদের রেওয়ায়েত ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতের সমর্থন করে। আলোচ্য হালীসের জবাবে বলা হয় যে, বন্টনের পূর্বেই হ্যরত ইবনে ওমর (রা.)-কে ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং গোলামটিও ছিল মুসলমান। ইমাম মালেক, আহমদ ও সাহেবাইন (র.) বলেন, সর্বাবস্থায় কাফেরগণ তার মালিক হবে। অবশ্য যদি মুরতাদ হয়ে যায়, তখন সমস্ত ইমামদের মতে কাফেরগণ উক্ত গোলামের মালিক হবে।

وَعَنْ ٢٨١٧ جُبُنِو بَنِ مُطْعِم (رض) قَالَ مَشْيِثُ أَنَا وَعُفْمَانُ بِنْ مُطْعِم أَرض قَالَ النَّبِيِّ مَشَيْتُ أَنَا وَعُفْمَانُ بِنْ عَفَّانً إِلَى النَّبِيِّ فَعُمْسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَ نَا وَنَحْنُ بِمَنْ نِلَةٍ فَعُمْسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَ نَا وَنَحْنُ بِمَنْ نِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ فَقَالُ إِنَّمَا بَنُنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطُلِبِ شَنْ وَاحِدٌ قَالَ جُبُنِرُ وَلَمْ يُقْسِم وَبَنُو النَّبِيُ عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلِ النَّبِيُ عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلِ النَّبِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلٍ النَّبِي الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْسِ وَبَنِي نَوْفَلٍ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْسَالُ وَالْمَالُولُ الْمُنْسَالُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْسَالُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْسَالُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ ال

ত৮১৭. অনুবাদ: হয়রত জুবাইর ইবনে মৃতয়িম (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ও হয়রত
ওসমান ইবনে আফফান নবী করীম — -এর নিকট
গিয়ে বললাম, আপনি খায়বরের পঞ্চমাংশ হতে বন্
মুণ্ডালিবকে আপন নিকটতম হিসেবে। মাল দিলেন, কিন্তু
আমাদেরকে বিন্ নওফল ও আবদে শামসকে। মাল
দিলেন না। অথচ আমরা ও তারা আপনার নিকটতম
হৈসেবে। একই পর্যায়ের। উত্তরে রাস্ল

বললেন অবশ্যই বন্ হাশিম ও বন্ মুণ্ডালিব এক
ও অতিন্ন। বর্ণনাকারী জুবাইর বলেন নবী — বন্
আবদে শামস ও বন্ নওফলকে তা হতে কিছু দেননি।

–[বুখারী]

#### সংশ্রিষ্ট আন্দোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা): আবদে মানাফের চার পুত্র। হাদিম, মুন্তালিব, আবদে শামস ও নওফল। আবদে শামসের অধন্তন হলেন হযরত ওসমান (রা.)। বংশ পরিচয় নিম্নরূপ— ওসমান ইবনে আফফান ইবনে আবৃল আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস। আর জুবাইর ইবনে মুতয়িম হলেন নওফলের অধন্তন পুরুষ। তাঁর পরিচয় নিম্নরূপ। যথা— জুবাইর ইবনে মুতয়ম ইবনে আদী ইবনে নওফল। আর রাসূল —এর বংশ পরিচয় হলো মুহাম্মদ ইবনে আবুলাই ইবনে আবুল মুতালিব ইবনে হাশেম। এ হিসেবে সকলের উর্ধাতন পুরুষ হলো আবদে মানাফ।

বনু হাশিম ও বনু মুন্তালিব এক ও অজিন্ন : ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুরাইশগণ নবী করীম 

 ত তাঁর খাশান বনু
হাশিমের বিরুদ্ধে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে তাদেরকে সমাজচ্যুত করেছিল। প্রায় তিন বংসর বনু হাশিম 'শি'আবে আবী তালিবে'
অন্তরীণ অবস্থায় কাটিয়েছিলেন। তখন বনু মুন্তালিব তাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও সহানুভূতিতে এগিয়ে আসেন। পক্ষান্তরে
বনু আবদে শামস ও বনু নওফল তাদের বিরোধিতা করে। এ কারণে রাসূল 

 বলেছেন বনু হাশিম ও বনু মুন্তালিব এক ও
অভিন্ন। এজনা বনু আবদে শামস ও বনু নওফলকে তিনি নিজের নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য করেননি এবং উক্ত মালও
প্রদান করেননি।

আব্দুপ মুপ্তাপিবের পরিচিতি : এক সময় হাশিম ব্যবসা উপলক্ষে হিয়াছরিবের তথা। মদিনার নিকট দিয়ে সিরিয়ায় যাঙ্গিলেন। তখন মদিনায় তাদের কোনো একটি মেলা বা উৎসব চলছিল। সেখানে তিনি খাযরাজ মতান্তরে বন্ নাজ্জার গোত্রীয়া সালমা নাদ্নী গোত্রপতির কন্যাকে বিবাহ করে কিছু দিন তথায় অবস্থান করেন। অতঃপর সিরিয়া গমন করে বাণিজ্য শেষ করে কিরার পথে মারা যান। এ সময় তার সেই স্ত্রী ছিল গর্ভরতী। এখানে তার একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে, তার নাম রাখা হয় শাইবাহ'। তথায় সে মাতৃলালরা লালিত-পালিত হতে থাকে। হাশিমের এ বিবাহের কথা অনেক দিন যাবৎ মন্ধায় গোপনছিল, পরে এক সময় তা প্রকাশ হলে মুত্তালিক হাশিমের ব্যবসায়ী কাফেলার নিকট এর সত্যতা যাচাই করে মদিনায় গমন করলেন এবং অনেক অনুসন্ধানের পর ভ্রাতৃপত্র শাইবাহকে গোপনে নিয়ে পলায়ন করেন, মলিনবেশে, ধুলায় ধুসরিত একটি বালককে মুপ্তালিবের উটের পিছনে বসা দেখে মন্ধার লোকেরা উক্ত ছেলেটকে মুপ্তালিবের জীতদাস মনে করে বলে উঠল ক্রিটি তির বালিককে তাকে যথাথথ অভিভাবকরূপে মানা করত। তখন হতে 'শাইবাহ' আব্দুল মুপ্তালিব নামে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হন এবং কালক্রম মুপ্তালেবী ও হাশেমীদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠে।

# চিত্রে সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয়

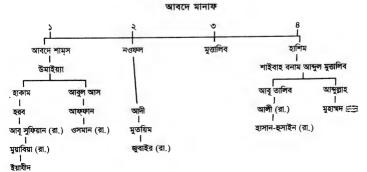

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

৩৮১৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুরাহ 
 বলেছেন, যে কোনো জনবসতি তোমরা যুদ্ধবিশ্বই ব্যতীত দখল করে নাও, সেখানের সম্পদে সকলের সাথে তোমাদের অংশ রয়েছে। বির্থাং বারা অভিযানে বের হয়েছে তারা এবং যারা বের হয়নি তাদেরও অধিকার রয়েছে। তাকে বলা হয় 'ফায়'।) আর যে জনপদের অধিবাসীগণ আল্লাহ ও তার রাস্লের নাফরমানী করে, ফলে তোমরা য়ুদ্ধের মাধ্যমে তা জয় কর, সেখানের সম্পদে আল্লাহ ও তার রাস্লের এক পঞ্চ্মাংশ রয়েছে এবং অবশিষ্ট যা থাকে তা তোমাদেরই আর্থাৎ ব্যক্তে অংশগ্রহণকারীদের।

–[মসলিম]

# সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: অর্থাৎ যে স্থানের লোকেরা আত্মসমর্পণ করে সন্ধিচুক্তির মধ্যে আবদ্ধ হয়, সেখানের সম্পদে সমস্ত মুসলমানের হক তাছে। তাকে 'ফায়' বলা হয়। তা এককভাবে অভিযানে বহির্গত লোকেরা পাবে না। আর লড়ইয়ের পর যে সম্পদ হস্তগত হয়, তাতে রাস্লের নিকটতম আত্মীয়-আপনজন, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য এক পঞ্চমাংশ বের করার পর অবশিষ্টগুলো সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বিতর্গ করা হবে। এতেই জমহুর ইমাম ও ওলামাদের ঐকমত্য। কিন্তু ইমাম শাক্ষেয়ী (র.) বলেন, উভয় প্রকারের মালের মধ্যে এক পঞ্চমাংশ বের করতে হবে। তিনি ব্যতীত এ ধরনের উক্তি আর কারো নিকট হতে পাওয়া যায়নি।

উপরিউক্ত হাদীসের মধ্যে দু-প্রকার জনপদের আলোচনা রয়েছে। আর এর উদ্দেশ্যের মধ্যে বিভিন্ন উক্তিসমূহ রয়েছে। আল্লামা তীবী এবং কাযী ইয়ায (র.) বলেছেন, এর দ্বারা দৃটি উদ্দেশ্য হতে পারে–

প্রথম হচ্ছে, এখানে প্রথম হারা ঐ বস্তি উদ্দেশ্য যার উপর মুসলমান সৈন্যরা কোনো আক্রমণ করেনি, বরং বস্তির লোকেরা এমনিতেই নিজে নিজেই বস্তি খালি করে দিয়েছে। অথবা সন্ধি করে ফেলেছে। তাহলে এ বস্তি এবং এ বস্তির সম্পদসমূহ মুসলমানদের জন্য ফায় হিসেবে অর্জিত হয়েছে।

তাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এ মালসম্পদ থেকেও পঞ্চমাংশ বের করা হবে। অতঃপর তা সমস্ত মুসলমানদের হক হবে। এতে কোনো মুসলমান জিহাদে অংশগ্রহণ করেন কিংবা নাই করেন।

আর জমহুরের নিকট মালে ফায় থেকে পঞ্চমাংশ বের করা যাবে না; বরং তা সমস্ত মুসলমানদের হক হবে।

দ**লিল** : ইমাম শাফেয়ী (র.) শুধুমাত্র মালে গনিমতের উপর কি্বয়াস করে দলিল পেশ করে থাকেন। তিনি হাদীস ঘারা কোনো দলিল পেশ করেননি।

**জবাব :** ইমাম শাফেয়ী (র.) যে নলিল পেশ করেছেন তার জবাব হ**চ্ছে** যে, ফায় এবং গনিমতের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে বিধায় একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা সঠিক নয়।

এছাড়া পরিষ্কার হাদীসের মোকাবিলায় কোনোভাবে কিয়াস দ্বারা দলিল পেশ করা সঠিক নয়।

দ্বিতীয় হচ্ছে, 'বন্ধি' দ্বারা ঐ বন্ধি উদ্দেশ্য, যার উপর মুসলমানদের সৈন্যরা আক্রমণ করে জ্বোরপূর্বক অর্জন করেছেন। সে মাল হচ্ছে মালে গনিমত এ মাল থেকে পঞ্চমাংশ বের করা হবে এবং অবশিষ্ট চারটি অংশ যারা জ্বিহাদে অংশগ্রহণ করে গনিমতের মাল অর্জন করেছেন তাদের হক হবে। অন্যদের হক নয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, প্রথম کُنُرِيَ দারা ঐ বস্তি উদ্দেশ্য, যাকে অর্জনের সময় স্বয়ং নবী করীম 🏥 শরিক ছিলেন না।

আর তোমরা যে বন্টন করেছ এতে তো তধু তোমাদের অংশ রয়েছে পঞ্চমাংশের পর।

আর দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাকে অর্জন করার সময় রাস্ল 🚟 ও উপস্থিত এবং শরিক ছিলেন। তাই এ থেকে পঞ্চমাংশ বের করা হবে এবং অবশিষ্ট অংশসমূহ গনিমত অর্জনকারীদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

অতএব, প্রথমাবস্থায় প্রথম বস্তিটি মালে ফায় হবে এবং দ্বিতীয় বস্তিটি মালে গনিমত হবে।

আর ছিতীয়াবস্থায় প্রথম এবং ছিতীয় উভয় বস্তিটি মালে গনিমতের মধ্য পরিগণিত হবে। পার্থক্য গুধু রাস্ল 🚃 এর অংশগ্রহণ করা এবং না করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

وَعَنْ اللّهِ خُولَةُ الْاَنْصَارِيَّةِ (رض) قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا يَتَ خُولُهُ إِنَّ رِجَالًا يَتَ خُولُهُ وَيَ مَالِ اللّهِ بِغَيْرِ حَقِّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْفِيلِمَةِ . (رَوَاهُ النَّهُ خَارِقُ)

#### সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: 'আল্লাহ প্রদন্ত মাল' দ্বারা জনগণের অধিকারভুক্ত সম্পদ, যথা– বায়তুল মাল, রাষ্ট্রীয় সম্পদ, প্রতিষ্ঠানের ফান্ড বা তহবিল, সরকারের পক্ষ হতে জনসাধারণের জন্য বরাদ্ধ ও সরবরাহকৃত সম্পদ ইত্যাদি অন্যায় ও আনিধিকারভাবে গ্রাস করা যে কত বড় শুনাহের কাজ অত্র হানীস হতে স্পাষ্ট বুঝা যায়। রাস্লুল্লাহ — এর জামানায় মুনাফিকদের মধ্যে এ প্রবণতা ছিল, আর বর্তমান যুগে এ অন্যায় হতে আমরা কতজন মুক্ত আছি, প্রত্যেকে নিজ্ঞ নিজ স্থানে অনুধাবন করা একান্ত কর্তব্য ।

وَعَنْ اللّهِ إِلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَامَ وَبْنَا رَسُولُ اللّهِ عِنْهُ ذَاتَ يَسُومٍ فَسَذَكَرَ الْفُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ الْفُيبَسِنَّ اَحَدَكُمْ يَجِئُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عَلَى رَفَبَتِهِ بَيْعِيْرُ لَهُ رُغَاءً يَسُقُولُ بِا رَسُولَ اللّهِ عِنْهُ أَفِيلُكُ لَكُ مُنْاءً يَسُفُولُ لِكَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا وَذَ اَلْفَعْتُكَ .

৩৮২০. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাস্বৃল্লাহ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে গনিমত (ও অন্যান্য সকল মাল) খেয়ানত করা যে জঘন্যতম অপরাধ এবং তার পরিণাম যে খ্বত ভয়াবহ এ সম্পর্কে নিসহত করার পর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেন, কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এ অবস্থায় আসতে না দেখি, সে বীয় কাঁধের উপর একটি চিৎকারত উট বহন করে আসবে, আর সে আমাকে চিৎকার দিয়ে বলবে, ইয়া রাস্বাল্লাহ! আমাকে বাঁচান! আর আমি বলব, আজ আমার করার কিছুই নেই। আমি তো আল্লাহর বিধান তিথা অপরাধ ও তার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে) আণেই দ্রিনিয়াতে জানিয়ে দিয়েছি।

الله اَغِثْنِي فَاَقُولَ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ أَسْلَغْتُ كَالاً ٱلْفِيدَانَ أَحَدَكُمْ يَجِئُ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةً لَّهَا ثُغَاءً يُقُولُ يَا رُسُولَ اللَّهِ اغِيثَ نِي فَاقَدُولُ لَا امْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبِلَغْتُكَ لَا ٱلْفِينَّ احْدَكُمْ يَجِيُ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسُ لَّهَا صِياحٌ فَيَ قُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْتِثْنِي فَاقَدُلُ لَا اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَ غُتُسكَ لَا النَّفِينَ اَحَدُكُمْ يَجِنَ يُومَ الْقِيلَمَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعُ تَخْفِقُ فَيَكُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغِثْنِي فَأَفُولُ لاَ اَمْلِكُ لِكَ شَيْئًا قَدْ اَبِلَغْتُكَ لاَ ٱلْفِينَّ احككم يكجئ يكوم القيلمة على رقبته صَامِتُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَغِنْنِي فَاقُولُا امْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ ابْلَغَتُكَ. (مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ) وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِم وَهُو أَتُمُّ-

তিনি আরো বললেন, আমি তোমাদের কাউকেও যেন কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে নিজের কাঁধের উপর হেষারব রত ঘোড়া বহন করে আসবে. আর আমাকে চিৎকার দিয়ে বলবে, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে বাঁচান! আর আমি বলব, আজ আমি কিছুই করতে পারব না। আমি তো আল্লাহর বিধান পূর্বেই [দুনিয়াতে] জানিয়ে দিয়েছি। তিনি আরো বলৈন কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে নিজের কাঁধের উপর একটি চিৎকাররত বকরি বহন করে আসবে আর সে আমাকে ডেকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন! আর আমি বলব, আজ আমার কিছুই করার নেই। আমি তো আল্লাহর বিধান পূর্বেই [দুনিয়াতে] জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এ অবস্থায় না দেখি, সে নিজের কাঁধের উপর চিৎকাররত একটি মানুষ [দাস] বহন করে আসবে আর আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে মদদ করুন! আমি বলব, আজ আমি তোমার কোনো প্রকার সাহায্যই করতে পারব না। আমি তো আল্লাহর বিধান পূর্বেই [দুনিয়াতে] জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই. সে নিজের কাঁধের উপর বস্তুখণ্ডনসমূহ বহন করে আসবে, আর তা পতপত করে উডছে। আর আমাকে ডেকে বলবে, হে আল্লাহর রাসল! আমাকে বাঁচান! আর আমি বলব, আজ আমার করার কিছুই নেই। আমি তো পর্বেই [দুনিয়াতে] সতর্ক করে এসেছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে নিজের ঘাঁড়ের উপর অচেতন সম্পদ [তথা সোনা-চাঁদি ইত্যাদি] বহন করবে। আর সে আমাকে চিৎকার দিয়ে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন! আমি বলব, আজ আমি তোমার কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারব না। আমি তো পূর্বেই দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। -(বৃश्रोती ও মুসনিম) অবশ্য হাদীসের শব্দগুলো অবিকল মসলিমের, আর এটাই বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাশরের মাঠে জনসমক্ষে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার উদ্দেশ্যে গনিমতে খেয়ানতকৃত সম্পদ এবং অন্তর্গ মালসম্পদ যার হক আদায় করেনি, যথা— জাকাত দেয়নি, কিংবা মিছামিছিভাবে লিখে অনেক ধোঁকায় ফেলেছে ইত্যাদি। তা সংশ্লিষ্ট ও অভিযুক্ত বাজির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। এ শ্রেণির অপরাধী রাসূল —এর শাফাআতও পাবে না। পরিশেষে আমাদের কথা হলো, অনুবাদে হাদীসের তথা রাস্ত্রন্থাই ———এর বর্ণনার ভাব শষ্ট প্রকাশ প্রেছে। তবে খেয়ানত বা আত্মসাৎকারীর পরিগাম যে মর্মস্পশী তা উপলব্ধি করাই বুদ্ধিমানের পরিচায়ক।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى عَلَاكُ الْهَدَى رَجُلُ لِسَرَسُولِ اللّهِ عَلَى عُلَاكًا يُفَالُ لَهُ مِنْعَمَّ فَبَيْنَمَا مِنْعَمُ فَبَيْنَمَا مِنْعَمُ فَبَيْنَمَا مِنْعَمُ فَبَيْنَمَا مِنْعَمُ فَبَيْنَمَا مَعْ فَعَالِدُ فَقَالُ النّاسُ هَنِينًا لَهُ الْجَنَّةُ فَعَالَ النّاسُ هَنِينًا لَهُ لَاجَنَّةُ فَعَالًا النّاسُ هَنِينًا لَهُ نَفْسِى بِيَدِه إِنَّ الشَّمْلَةَ النِّي اخَذَهَا يَوْمَ نَفْسِى بِيَدِه إِنَّ الشَّمْلَةَ النِّي اخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَمِنَ الْمَقَالِمُ مَنْ الشَّمْلَةَ النِّي اخَذَهَا يَوْمَ لَعَنِيمَ مَنْ المَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّاسُ عَلَيْهِ النَّاسُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ الْمَعْفَلُهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ الْهُ الْمُعَلِّلَ الْمُعَلِيمُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْهُ الْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْهُ الْهُ الْهُ عَلَيْهُ الْهُ الْمُعَلِّمُ الْهُ الْهُ الْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ الْهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ الْهُ اللّهُ اللّ

৩৮২১. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন এক ব্যক্তি বিনী দ্বার গোত্রীয় মিদআম নামক একটি গোলাম রাসূলুল্লাহ 🚟 -কে হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করল। এক যুদ্ধে সে সওয়ারির পৃষ্ঠ হতে রাসললাহ - এর 'হাওদা' সিওয়ারির পিঠে বসার গদি] নামাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ অজ্ঞাত স্থান হতে নিক্ষিপ্ত একটি তীর এসে তার গায়ে বিধল এবং এতে সে মারা গেল। এ আকস্মিক মৃত্যুতে লোকেরা বলে উঠল তার জন্য জানাত মুবারক হোক (অর্থাৎ কি সহজেই সে জানাত লাভ করলং তখন রাস্লুল্লাহ 🚐 বললেন, কখনো না। সেই মহান সন্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। খায়বর যুদ্ধে গনিমতের মাল হতে বন্টন ব্যতিরেকে যে চাদরখানা সে আত্মসাৎ করেছে তা তার উপর অগ্নিরূপে প্রজ্বলিত হবে। এ কথা তনে এক ব্যক্তি জুতার এটি কিংবা দুটি ফিতা যা অন্যের অগোচরে লকিয়ে রেখেছিল, তা রাসলুলাহ 🚐 -এর খেদমতে এনে হাজির করল। তখন তিনি বললেন, এ একটি ফিতা বা দটি ফিতাও জাহান্রামের আগুনে প্রবেশের কারণ হবে। - বিখারী ও মুসলিম।

## সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

ত্রাপীসের ব্যাখ্যা) : আত্মসাৎকৃত বস্তুটিই অবিকল আগুনে পরিণত হবে, অথবা তাই জাহান্লামে যাওয়ার কারণ হবে যদিও ক্ষুদ্র কিবো নগণ্যও হয়।

وَعَرِ ٢٨٢ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَمْدِ (رض) قَالُ كَانُ عَلَى ثَقَلِ النَّبِي ﷺ رَجُلُّ يُفَالُالَهُ كُرُكُرَةُ فَمَاتَ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحُوفِى النَّارِ فَذَهَبُ وَاعَبَا ءَ قَدُ فَعَرَجُدُوا عَبَاءَ قَدُ فَعَرَدُوا عَبَاءَ قَدُ فَعَرَدُوا عَبَاءَ قَدُ فَعَرَبُهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَرُواهُ الْبُحَارِيُ )

৩৮২২. অনুবাদ: হ্যরত আপুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'কারকারাহ' নামক এক ব্যক্তি
যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ — -এর আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণের
দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সে (এক যুদ্ধে) মারা গেলে
রাসূলুল্লাহ — বললেন, সে জাহান্নামি। এটা তনে
লোকেরা তার মাল-সামানের তল্লাশি নিয়ে দেখতে পেল
যে, সে গনিমতের মাল হতে একটি জ্বুকা খেয়ানত
করেছে। -বিখারী।

وَعَروِ المَّلِيَّ إِنْ عُسَرَ (رض) فَالَ كُنَّا نُصِيْبُ فِى مَغَازِيْنَا الْعَسَلَ وَالْعِنْبَ فَنَأَكُدُهُ وَلَا يُرْفَعُهُ . (رَوَاهُ الْبُحُدَادِيُّ)

৩৮২৩. অনুবাদ: হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমরা মধু ও আনুর ইত্যাদি পেতাম। কিন্তু তা বায়তুল মালে জমা না দিয়ে নিজেরা খেয়ে ফেলতাম। -[বুদারী]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

এব পুর্বিত্র মর্ম হবে এই যে, বন্টনের জন্য রাসুল === -এর নিকট যেতেন না। অথবা অনুমতি গ্রহণের জন্য রাসুল এর নিকট যেতেন না। অথবা সাহাবীগণ (রা.) তাদের নিজেদের ঘরে নিয়ে চলে যেতেন না এবং ধনভাগ্রারের পদ্ধতিতে জমা করতেন না।

وَعَرْ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّهُ الرَّفَ الرَّفَ الرَّفَ الرَضَا فَالْ الرَّفَ الْمَا اللهُ الْمَا اللهُ الْمَا اللهُ الْمَالَّمُ الْمَا اللهُ الْمَا اللهُ اللهُ

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : বুখারীর অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুলাহ — -কে দেখে লজ্জাবোধ করেছি। কেননা এতে পার্থিব সম্পদের প্রতি আমার অত্যধিক মোহই প্রকাশ পেয়েছে। আর অবস্থা দেখে রাসূল — মৃদু হাসলেন, এতে বুঝা যায় যে, আমার এ আচরণে তিনি অসন্তুষ্ট হননি; বরং পরোক্ষভাবে অনুমতিই প্রদান করেছেন। আর আবৃ দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেছেন, 'হে আবুল্লাহ! তা তোমারই।'

# विजीय अनुत्रका : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عَنْ اللّهِ اللّهِ الْمَامَةُ (رض) عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَنَ النّبِيَ عَلَى الْاَنْتِبَاءِ اُوْ
قَالَ فَ ضَّلَ اللّهُ عَنْ عَلَى الْاُمُسِمِ وَاحَلّ لَنَنَا الْفُسَمِ وَاحَلّ لَنَنَا الْفُضَانِمَ. (رَوَاهُ البَيْرُونِيُّ)

৩৮২৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ উমামাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম হাত হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সমস্ত নবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন। অথবা বলেছেন– সাবেক উন্মতের উপর আমার উন্মতের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং আমাদের জন্য গনিমতের মাল হালাল করেছেন। –ভিরমিয়ী।

وَعَنْ تَكْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مَالُ قَالَ رَسُولُ لللهِ عَلَى يَدُمَ حُنَيْنِ مَنْ لللَّهِ عَلَى يَدُمَ حُنَيْنِ مَنْ نَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَتَلَ اللَّهُ طُلْحَة بَرْدُاهُ بَرُمُ اللَّهُ اللَّهَ عَشْرِيْنَ رَجُلًا وَأَخَذَ اَسْلَابَهُمْ . (رَوَاهُ اللّهَ عَشْرِيْنَ رَجُلًا وَأَخَذَ اَسْلَابَهُمْ . (رَوَاهُ اللّهَ عَشْرِيْنَ رَجُلًا وَأَخَذَ اَسْلَابَهُمْ .

ত৮২৬. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রান্ত সেই দিন অর্থাৎ হুনাইন
যুদ্ধের দিন ঘোষণা করেন, যে কেউ কোনো কাফেরকে
হত্যা করবে সে নিহত ব্যক্তির 'সলবের' [পরিত্যক্ত সমস্ত
মালের] অধিকারী হবে। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ যুদ্ধে হযরত
আবৃ তালহা (রা.) একাই বিশক্তন কাফেরকে হত্যা
করেছেন এবং তাদের সলব লাভ করেছেন। -[দারেমী]

وَعَرِهُ ٢٨٢٧ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيُ وَخَالِدِ بْنِ الْمُولَ اللّٰهِ ﷺ وَخَالِدِ بْنِ اللّٰهِ ﷺ قَطٰى فِي السَّلَبِ لِللْقَاتِ لِلوَلَمُ بِمَخْصِسِ قَطْى فِي السَّلَبِ لِللْقَاتِ لِلوَلَمُ بِمَخْصِسِ السَّلَبَ ( (رَّالُهُ أَلُهُ ذَارُدَ)

৩৮২৭. অনুবাদ: হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী ও খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুরাহ 

। নহত ব্যক্তির 'সলব' হত্যাকারী পাবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন এবং উক্ত সলব হতে এক-পঞ্চমাংশ বের করেননি।

وَعَنْ ٢٨٢٣ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُسْعُود (رض) قَالَ نَفَّلَنِیْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ یَوْمَ بَدْدِ سَیْفَ اَبِیْ جَهْلِ وَکَانَ قَتَلَهٔ دارُواهُ اَبُوْ دَاوُدَ) ৩৮২৮. অনুবাদ: হযরত আন্দুরাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুরাহ 

বদরের যুদ্ধের দিন আমাকে আবৃ জাহলের তলোয়ারখানা পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেছেন। [অধস্তন] বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ইবনে মাসউদই তাকে হত্যা করেছেন। −[আবৃ দাউদ]

وَعَن ٢٨٢ عُمَيْدٍ (رض) مُولَى ابِيَ اللَّحْمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِیْ فَكُلُمُوهُ اَنِیْ فَكُلُمُوهُ اَنِیْ مَمَلُوكُ فَامَر لِیْ فَقُلِلْاتُ سَیْفًا فَاذَا اَنَا اَجُرُهُ فَامَر لِیْ بِشَیْ مِنْ خُرْتِیَ الْمَتَاعِ وَعَرضَتُ عَلَیْهِ رُفیدً مَیْن خُرْتِی الْمَتَاعِ وَعَرضَتُ عَلَیْهِ رُفیدً مَیْن کُنت اَرْفی بِها الْمَجَانِیْن فَامَرنِیْ بِطُرْحِ بِعَنْضِهَا وَحَبْسِ بِعَضِهَا . (رَوَاهُ التَوْمِيذِيُّ وَابُوْ دَاؤَد) إلَّا اَنَّ بِعَضِها . (رَوَاهُ التَوْمِيذِیُّ وَابُوْ دَاؤَد) إلَّا اَنَّ

৩৮২৯. অনুবাদ: আবুল লাহমের আজাদকৃত গোলাম হ্যরত উমায়ের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মনিবের সাথে খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমার মালিকগণ আমার সম্পর্কে রাসললাহ -এর সাথে কথাবার্তা বলে অনুমতি নিয়েছেন এবং আমি যে গোলাম এটাও তাকে অবহিত করেছেন। অতঃপর আমাকে মজাহিদদের সঙ্গে থাকার নির্দেশ দিলেন। পরে আমাকে আমার তলোয়ার ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু আমি [গঠনে খাটো হওয়ার দরুন] তলোয়ার খানা হিঁচডে টেনে চলতাম। যদ্ধ শেষে গণিমত বিতরণের সময়) তিনি আমাকে গৃহের তৈজসপত্র জাতীয় কিছু মাল প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাকারী উমায়ের বলেন, আমি ঝাড়-ফুঁকের কিছু মন্তর জানতাম এবং তা দ্বারা পাগল-মাতালের চিকিৎসা করতাম। সূতরাং আমি সেই মন্তরগুলো রাসূল 🚐 -কে পড়ে গুনালে তিনি তার কিছু কিছু বাদ দেওয়ার আর কিয়দংশ পাঠের অনুমতি দিয়েছেন। -[তিরমিযী ও আবু দাউদ] অবশ্য আবু দাউদে মন্তরের কথাটি উল্লেখ নেই।

### সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

أَحْدِيْثُ अर्थ- গৃহের ছোটখাটো মামুলি ধরনের আসবাবপত্র। আমরা পূর্বেই বলেছি দাস-দাসী বা চাকর-বাকর এরা সৈনিকদের সাথে যুদ্ধে উপস্থিত থাকলেও গনিমতের নিয়মিত হিস্যা পাবে না। অবশ্য ইমাম বা সেনাপতি নিজের বিবেচনায় তাদেরকে সামান্য কিছু অনুদান দিতে পারবেন। হাদীসের পরিভাষায় এটাকে رُضْع বলে।

সাহাবী 'আবুল লাহম' সন্দেহযুক্ত গোশৃত ভক্ষণ হতে বিৱত থাকায়, এ নামে প্রসিদ্ধ হন, আরবিতে 'লাহম' অর্থ গোশৃত। তিনি হুনাইনের যুদ্ধে শহীদ হয়েছে।

وَعَرْفِ بِهِ مَجَمَّع بِنْ جَارِية (رض) قَالَ فَسَسَمَ مَنْ جَارِية (رض) قَالَ فَسَسَمَهَا رَسُ وَلُ اللَّهِ ﷺ تَمَانِية عَشَرَ الْعَيْثُ تَمَانِية عَشَر مِالَة فَقَالَ مَنْ فَاعْطَى الْفَارِسَ فِي عَنْ مَنْ مَانَة فَارِسُ فَاعْطَى الْفَارِسَ الْفَارِسَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَاعْطَى الْفَارِسَ الْفَارِسَ الْفَارِسَ الْفَارِسَ فَاعْطَى الْفَارِسَ الْفَارِسَ فَاعْطَى الْفَارِسَ الْفَارِسَ اللهِ مَنْ مَنْ اللهُ مَانَة وَالرَّا الْمِنْ اللهُ مَانَة وَالرَّا اللهُ اللهُ مَانَة وَالرَّا اللهُ اللهُ مَانَة وَالرَّا اللهُ مَانَة وَالرَّا اللهُ اللهُ مَانَة وَالرَّا اللهُ اللهُ مَانَة فَالرَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَانْ مَانَة وَالرَّا اللهُ ال

৩৮৩০. অনুবাদ: হযরত মুজামা' ইবনে জারিয়াহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বর যুদ্ধের মালে গনিমত হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত সাহারীগণের মধ্যে বন্দীন করা হয়। রাসূলুল্লাহ ত ৩১ ১৮ আঠারো। ভাগে বিভক্ত করেন। সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৫০০ পিনেরোশভা। তন্যুধ্যে ৩০০ ভিনশভা ছিলেন অশ্বারোহী। অশ্বারোহীদেরকে দু-ভাগ এবং পদাতিকগণকে একভাগ হিদেবে প্রদান করেন যথা–৩০০ × ২ = ৬০০ এবং ১২০০ × ১ = ১২০০ সর্বমেট ১৮০০, আবৃ দউদ হাদীসটি রেওয়ায়েত করে মগুব্য করেন যে, এতদ সম্পর্কে প্রিথম পরিছেনে বর্ণিভা হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি অধিক গ্রহণ্যোগ্য। এ হাদীস বর্ণনাকারী ভ্রমবশ্ভ অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ৩০০ বলেছেন, অথচ ভারা ছিলেন ২০০ দু-শভ মাত্র।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीरत्रत्र नगंथा। : আবৃ দাউদের এ মন্তব্যটি ঠিক নয়। কারণ তিনি মনে করেন রাসূল ﷺ অশ্বারোইকে দিয়েছেন তিন ভাগ করে। যথা– ২০০ × ৩ = ৬০০ [ছয়শত]। আর পদাতিকগণকে দিয়েছেন একভাগ করে। ১৩০০ × ১ = ১৩০০ [তেরোশত]। এ হিসেবে সৈন্য সংখ্যা হয় ১৯০০ [উনিশশত]। অথচ সমস্ত ইমাম ও ঐতিহাসিকদের ঐকমত্য যে, সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৫০০ [পনেরোশত] এবং মালের ভাগ হয়েছিল ১৮০০ [আঠারোশত]।

অশ্বারোহীগণ দূ-ভাগ করে পাবেন এটাই হানাফী ইমামগণের অভিমত ও মাযহাব। আর শাফেয়ীগণ বলেন, তিন ভাগ করে পাবেন। অথচ স্বয়ং হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর অপর একটি রেওয়ায়েত আছে যা হানাফীদের সমর্থন করে। -[পূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে]

وَعَن آمَّ حَبِينٍ بن مَسْلَمَةَ الْقَهُرِيَ (رض) قَالَ شَهِدْتُ النَّبِدَ ﷺ نَفْلَ النُّريعَ فِي الْبَدَأَةِ وَالثُّلُثُ فِي الرَّجْعَةِ. (رَدَاهُ أَلُهُ ذَاؤَدَ) ৩৮৩১. অনুবাদ: হযরত হাবীব ইবনে মাসলামাহ ফিহরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক যুদ্ধে আমি নবী করীম — এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। যে দল যাওয়ার পথে শক্রর উপর আক্রমণ করে বিজয়ী হয়েছে তাদেরকে গনিমতের চতুর্থাংশ এবং যে দল ফেরার পথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তাদেরকে এক তৃতীয়াংশ নফল স্বরূপ প্রদান করেছেন। – আবু দাউদা

মেশকাত ৫ম (আরবি-বাংলা) ১৯ <sup>(খ)</sup>

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : সৈন্যদল অভিযানে যাওয়ার পথে তাদের মধ্য হতে যদি কোনো ছোট একটি দল আলাদা شُرُحُ الْحَدْبْث র্হর্মে শক্রর উপর আক্রমণ করতঃ গনিমত লাভ করে তাদেরকে মূল গণিমত হতে (চার ভাগের এক) নফল হিসেবে প্রদান করতেন, অবশিষ্ট মালে তারা অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে সমান হারে অংশীদার হতো। আর যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে এভাবে গনিমত লাভ করলে তাদেরকে [তিন ভাগের এক] প্রদান করতেন। উভয় দলের মধ্যে পার্থক্য এজন্য হতো যে, যাওয়ার পথে উক্ত ক্ষুদ্র দলের জন্য সাহায্য পৌছার সম্ভাবনা থাকত। কিন্ত ফেরার পথে আক্রমণকারীদের সেই ভরসা থাকত না।

সৈনাদলের মধ্য হতে কোনো নির্দিষ্ট দল কিংবা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কষ্ট এবং অধিক কীর্তি বড ধরনের ভূমিকা পালনের ভিত্তিতে গনিমতের প্রাপ্য অংশ থেকে একটু বেশি প্রদান করাকে 🔟 [পুরস্কার] বলা হয়ে থাকে। এখন যাওয়ার পথে যুদ্ধতে এক চতুর্থাংশ এবং প্রত্যাবর্তনের পথে যুদ্ধতে এক তৃতীয়াংশ প্রদানের মর্ম হবে এই যে, সৈন্যদলকে আগে অগ্রগামী হয়ে কিছু লোক শক্রদের উপর আক্রমণ করে কিছু মাল যদি অর্জন করে নেয়, তাহলে তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে অর্জিত মালের এক চতর্থাংশ প্রদান করা উচিত।

আর সৈনাদল প্রত্যাবর্তন করে আসতেছে এ সময় একটি দল ফিরে গিয়ে পুনরায় আক্রমণ করে কিছু দল অর্জন করে নিল, তখন তাদেরকে পুরস্কার স্বরূপ এক তৃতীয়াংশ প্রদান করা উচিত। এজন্য যে, দ্বিতীয় অবস্থায় কট্ট অধিক হয়ে থাকে।

ইমাম মালেক (র.)-এর মতে 🛍 প্রদান করা জায়েজ নয়। কেননা গনিমত প্রাপ্যের অধিকার সবের হক সমান কারো অধিক দেওয়ার অধিকার নেই।

জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে 🕰 দেওয়া জায়েজ রয়েছে। দলিল হচ্ছে উপরিউক্ত হাদীস আর হাদীসের মোকাবিলায় ইমাম মালেক (র.)-এর কিয়াসের কোনো ধর্তব্য নেই।

অতঃপর জমহুরের পরস্পরের মধ্যে কিছু মতবিরোধ যে হিন্দু সম্পূর্ণ গনিমত থেকে দেওয়া যাবে কিংবা এক পঞ্চমাংশ থেকে দেওয়া যাবে অথবা পঞ্চমাংশের এক পঞ্চমাংশ দেওয়া যাবে।

তাই ইমাম আবৃ ছাওর (র.)-এর মতে সম্পূর্ণ গনিমত থেকে দেওয়া যাবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে রাসূল 🚐 -এর পঞ্চমাংশের মধ্য থেকে দেওয়া যাবে।

আর ইমাম আবৃ হানীফা ও আহমদ, ইসহাক (র.)-এর মতে মূল পঞ্চমাংশের পরে نَعُلُ দেওয়া যাবে। যেমন হাবীব ইবনে মাসলামার হাদীস রয়েছে- كَانُ يَنْفُلُ الرُّبُعُ بَعَدُ النَّخُمُسِ অর্থাৎ রাসূল ﷺ এক চতুর্থাংশ দান করে থাকতেন পঞ্চমাংশের পর।

وَعَنْ مِسْمِلًا كُنَّ رُسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعَدُ الْخُمُسِ وَالنُّثُلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ)

৩৮৩২. অনুবাদ: উক্ত হযরত হাবীব ইবনে মাসলামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুলাহ 🚐 গনিমতের এক পাঁচ ভাগের একা পঞ্চমাংশ বের করে অবশিষ্ট এক [চার ভাগের এক] চতুর্থাংশ [যাওয়ার পথে আক্রমণকারী দলকে] এবং [তিন ভাগের এক] তৃতীয়াংশ [যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে আক্রমণকারী দলকে] [পাঁচভাগের এক] পঞ্চমাংশ বের করার পর নফল হিসেবে প্রদান করতেন। 🗕 (আবু দাউদ)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

नकल अर्थ- अितिक वा भूतकात । এটা গোটা গনিমতের মাল, अथवा कात्ना شُرُحُ الْحَدِيْث মূজাহিদকে তার বীরত্বের জন্য নির্ধারিত অংশের বাইরে অতিরিক্ত কিছু পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করা উভয় অর্থে ব্যবহার হয়। অবশ্য এখানে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

কোন কোন মাল হতে নফল দেওয়া হবে : এ ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে- ইমাম আবৃ হানীফা, আহমদ ও ইসহাক (র.) প্রমুখের মতে মূল মাল হতে এক পঞ্চমাংশ বের করে অবশিষ্ট মাল হতে 'নফল' দেওয়া হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন,  $\frac{\lambda}{c}$  ভাগ অথবা  $\frac{\lambda}{b}$  বের করার পূর্বেই 'নফল প্রদান করবে। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে 'নফল' প্রদান করাই মাকরহ। কিন্তু হাদীদের আলোকে এ উভয় মতই অসমর্থিত।

وَعَنْ الْمُورَدِيُهُ الْجُورِيَّةِ الْجُرْمِيِ (رض) قَالَ اَصَبْتُ بِارْضِ الرُّوْمِ جَرَّةً حُمْراً وَفِيهَا وَنَانِيرُفِي إِمْرَةِ مُعَاوِيةً وَعَلَيْمَا رَجُلُ مِنْ اَنْ رَفِي السَّالِ اللَّهِ عَلَى مِنْ اَنْ يَنِي سُلَيْمِ السَّالُ لَلَهِ عَلَى مِنْ اَنْ يَنِي سُلَيْمِ اللَّهِ عَلَى مِنْ اَنْ يَنِي سُلَيْمِ اللَّهِ عَلَى مِنْ اَنْ يَنِي سُلَيْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مِنْ اَنْ المُسْلِمِينَ وَاعْطَانِي مِنْهَا فَيَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلَةُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

৩৮৩৩. অনুবাদ: হযরত আবুল জুয়াইরিয়া আলজারমী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত মুয়াবিয়া
(রা.)-এর শাসনামলে রোমীয়দের সাথে যুদ্ধে আমি
তথায় স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ লালবর্ণের একটি থলি লাভ
করি। এ সময় আমাদের দলপতি ছিলেন রাসুলুরাহ

এর সাহাবীদের একজন বনী সুলাইম গোত্রীয় হ্যরত
মা'আন ইবনে ইয়াযীদ। সুতরাং আমি উক্ত মুদ্রাহ লাভ
তার নিকট পেশ করলাম। তথন তিনি উক্ত মুদ্রাহুলো
সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন এবং
তাদের প্রতিজনকে যে পরিমাণ দিয়েছেন আমাকেও সে
পরিমাণই দিয়েছেন। অতঃপর বললেন, যদি আমি
রাস্লুল্লাহ ক্রেন্ত করে বললেন, যদি আম্
রাস্লুল্লাহ ক্রেন্ত করে বললেন। ব্যুমুস্
প্রস্কমাংশ। বের করার পর ব্যুতীত নফল' নেই, তরে
আমি তোমাকে তা হতে পুরস্কার স্বরূপ অবশ্যই প্রদান
করতাম। –[আর দাউদ)

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

[दामीप्त्रत रागंता] : উक सूचा थिनिंधिक 'काग्न' हिस्तर भग्न कता रहारह । आत 'काग्न' भारन 'नरून' रच ना कनना जारज 'युमुम' तारे । जारे आभारक भुतकात बक्तभ किछूरे प्रनुखा शंन ना । -[वायनुन माङक्म]

وَعَنَ اللّهِ مُوسَى الْاَشْعَرِيّ (رض) قَالَ قَيِوْمُنا فَوَافَقْنَا رَسُّولُ اللّهِ عَلَى حِبْنَ افْتَحَ خَيْبَرَ فَاسْهُمَ لَنَا أَوْ قَالًا فَاعْطَانَا وَمَنْهَا وَمَا قَسَمَ لِأَحَدِ غَابَ عَنْ فَتْح خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْنًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا اصْحَابَ سَفِينَتَتِنَاجَعُ فَرَّا وَاصْحَابَهُ اسْهُمَ لَهُمْ سَفْيِنَتَتِنَاجَعُ فَرًا وَاصْحَابَهُ اسْهُمَ لَهُمْ مُعَهُدُهُ . (رَوَهُ أَبُو ذَاوُدَ)

৩৮৩৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ মৃসা আল-আশ আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হাবশা হতে। তখন আগমন করেছি যখন রাসুলুল্লাহ 

তখন আগমন করেছি যখন রাসুলুল্লাহ 

খায়বর জয় করেছেন। তিনি খায়বরর গানমত হতে আমাদেরক অংশ দিয়েছেন। অথবা হিষরত আবৃ মৃসা (রা.)। বলেছেন, উক্ত গনিমত হতে তিনি আমাদেরক প্রদান করেছেন। আমাদের ব্যতীত এমন আর কাউকেও গনিমত হতে অংশ দেননি যারা খায়বর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিল। অবশা যারা যুদ্ধের সময় তার সাথে শরিক ছিল ওধু তাদেরকেই দিয়েছেন। তবে অনুপস্থিতদের মধ্যে যারা আমাদের নৌকায় ছিলেন অর্থাৎ হয়রত জাইবনে আবু তালিব এবং তার সঙ্গীণণকে খায়বরের মুজাহিদদের সাথে গনিমতের অংশ দান করেছেন।

-[আবু দাউদ]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ন্ত্র পরিচিতি : السَّغَيْثُةُ । السَّغِيْثُةُ । السَّغِيْثُةُ । السَّغِيْثُةُ । السَّغِيْثُةُ । السَّغِيْثُةُ কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে রাসূলুলাহ 🚎 -এর অনুমতি ও পরামর্শক্রমে হমরত জাফর ইবনে আরু তালিবের নেতৃত্বে আফ্রিকার হাবৃশায় (আরিসিনিয়ায়) হিজরত করেন। সেখানকার রাজা ছিলেন খ্রিস্টান নাজাশী, নাম আসহামা। অতঃপর রাসূল 🚃 -এর মদিনায় হিজরতের সংবাদ শুনে নৌকায় আরোহণ করে মদিনায় এসেছিলেন এবং তৃষ্ণানের কারণে আসতে দেরি হয়েছিল এবং সপ্তম হিজরিতে এসে পৌছেন, যখন খায়বর বিজয় হয়েছিল। তাঁদের আগমনের দরুন নবী করীম 🚃 অনেক আনন্দিত হলেন এবং ভ্লায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামদের এবং খায়বর বিজয়ের সাথে তাদেরকে গনিমতের অংশ প্রদান করেছেন। এছাড়া হাবশার দিকে হিজরতের বিস্তারিত বর্ণনা ইতিহাসের কিতাবে দুষ্টব্য।

এখান থেকে একটি মাসআলার সূচনা হয়ে থাকে। মাসআলাটি হচ্ছে, মুজাহিদীনদের সাহায্যের জন্য বহিরাগতভাবে যদি কোনো সহযোগী সৈন্যদল এসে পৌছে, তাহলে তাদেরকে গনিমত থেকে অংশ দেওয়া যাবে কিনা! তাই এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে এবং এ মতবিরোধ এর ভিত্ত হচ্ছে একটি মূলনীতির উপর। আর এ মূলনীতি হচ্ছে, শাওয়াফেদের মতে কাফেরদের মালের উপর বিজয় হওয়ার পরপরই গনিমতের মালের উপর গনিমত অর্জনকারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এতে এ মালকে ইসলামি রাষ্ট্রে নিয়ে সংরক্ষণ করা শর্ত নয়।

কিন্তু হানাফীদের মতে এ মাল ইসলামি রাষ্ট্রে নিয়ে সংরক্ষণের পূর্বে এ মালে গনিমত অর্জনকারীদের হক বা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ন। তাই এখন উপরিউক্ত মাসআলার মধ্যে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি সহযোগী সৈন্যদল যুদ্ধ শেষের পর এসে পৌছে তাহলে গনিমতের মধ্যে তারা অংশীদার হবে না। কারণ মুজাহিদীনদের প্রথম দল এ মালের মালেক হয়ে গেছেন।

আর হানাফীদের মতে এ মালকে ইসলামি রাষ্ট্রে সংরক্ষণের পূর্বে সহযোগী দল যদি মুজাহিদীনদের মঙ্গে এসে সম্মিলিত হয়ে যায়, তাহলে গণিমতের মধ্যে পরিগণিত হবে।

দিলল: ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর মূলনীতির উপর দলিল পেশ করেন এভাবে যে, কাফেরদের মালের উপর বিজয়ী হওয়া হচ্ছে মালের মালিক হওয়ার কারণ। আর অমুসলিম রাষ্ট্রে থাকাবস্থায় এ কারণটি পাওয়া গিয়েছে বিধায় তারা মালিক হয়ে দিরেছ। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) নিজের মূলনীতির উপর দলিল পেশ করে থাকেন ঐ প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা যে হাদীসের মধ্যে গনিমতের মালকে অমুসলিম রাষ্ট্রে থাকাবস্থায় বিক্রি করা নিষেধ বলে উল্লেখ রয়েছে। তাই এ হাদীস থেকে বৃঝে আসে যে, গনিমতের মালকে ইসলামি রাষ্ট্রে সংরক্ষণের পূর্বে কারো মালিকানাধীন হয় না।

জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব হচ্ছে যে, হাদীসের মোকাবিলায় কিয়াস দ্বারা দলিল পেশ করা সঠিক নয়। আর আনুষঙ্গিক মাসআলার উপর ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস পেশ করে থাকেন।

بَكُثُ النَّبِيُ ﷺ اِبَانَا عَلَى سَرِيَةٍ قِبَلَ نَجُدٍ فَقَلِمَ ابَانَ وَاصْحَابُهُ عَلَى النَّبِي ﷺ بِخَبْسَر بَعُدَمَا إِنْتَنَاحُهَا وَلَهُ يَنْسَمُ لَكُمْ . (رَوَاهُ البُخَارِيُ

অর্থাৎ নবী করীম 🚎 হযরত আবান (রা.)-কে নজদ অভিমুখে একটি সারিয়্যায় প্রেরণ করলেন। অতঃপর হযরত আবান (রা.) এবং তাঁর সাথি-সঙ্গীগণ নবী করীম 🚎 -এর নিকট আগমন করলেন খায়বার বিজয় হওয়ার পর। অথচ তাদের জন্য নবী করীম 🚎 কোনো ভাগ বসাননি। -[বুখারী]

তাই এখানে নবীজী 🚃 হযরও আবান (রা.) এবং তাঁর সাথি-সঙ্গীদেরকে গনিমতের মাল দেননি। অথচ তারা গনিমতের মালকে ইসলামি রাষ্ট্রে এনে সংরক্ষণ করার পূর্বে এসে পৌছে গিয়েছিলেন।

আহনাফের পক্ষ থেকে এ দলিলের জবাব হচ্ছে, খায়বর বিজয় হওয়ার সাথে সাথে ইসলামি রাষ্ট্রে সংরক্ষণ হয়ে গিয়েছে। তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ মালের উপর গনিমত অর্জনকারীদের স্বত্তাধিকার বাস্তবায়িত হয়ে গিয়েছে। এজন্য হযরত আবান (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে মালে গনিমত দেওয়া হয়নি। তাই এর দ্বারা দলিল পেশ করা সঠিক নয়। এখন কথা হলো, হযরত আবৃ মুসা (রা.) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথিদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তা সাহায্য-সহযোগিতার দরুণ নয়, বরং তাদেরকে সন্তুষ্ট করা এবং ইসলামের প্রতি ধাবিত, আকৃষ্ট করার জন্য নবী করীম দিয়েছেন।

এছাড়া তা গনিমত থেকে দেননি; বরং রাসূল 🚎 -এর ভাগ, গনিমতের এক পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ থেকে দান করেছেন। গনিমতের মালে মুজাহিদগণের মালিকানা স্থাপিত ইওয়ার স্থান সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

হানাঞ্চীগণ বলেন, গনিমতের মাল 'দারুল ইসলামে' আনার পূর্ব পর্যন্ত সৈনিকদের মালিকানা স্থাপিত হয় না। কিন্তু শাফেয়ীগণ বলেন, 'দারুল হরবে' থাকা অবস্থায় গনিমত একত্রিত করলেই সৈন্যদের মালিকানা এসে যায়। এ নীতিমালার প্রেক্ষিতে যুদ্ধ চলাকালে সাহায্যার্থে আগমনকারী বাহিনী যদি এসে উপস্থিত হয়, হানাঞ্চীদের মতে তারাও গনিমতের অংশ পাবে। কিন্তু শাফেয়ীদের মতে গনিমতের মাল একত্রিত করার পর আসলে তাতে অংশ পাবে না।

বায়বর যুদ্ধে অনুপস্থিত লোকদেরকে গনিমত দেওয়া ও না দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন— হযরত জা'ফল ও তার সঙ্গীগণকে বায়বরের গনিমত হতে অংশ দেওয়া হয়েছে, অথচ তাঁরা যুদ্ধে শরিক ছিলেন না। অপর দিকে দেখা যায় হযরত আবৃ হুরাররা (রা.) যিনি স্বীয় গোত্র 'দাওস' হতে খায়বর পৌছেছেন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর। অনুরূপভাবে হযরত আবান ইবনে সাঈদ (রা.) ও তার সঙ্গীগণ নাজদের অভিযান শেষে এসে খায়বর যখন পৌছেন, তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। অখচ এ দুজনকে খায়বরের অংশ হতে দেওয়া হয়নি 'ভিপরে বর্ণিক নীতির ভিত্তিতে শাম্দেয়ীগণ বলেন, হযরত জা'ফর ও তাঁর সঙ্গীগণ গনিমত একত্রিত হওয়ার পূর্বেই এসেছেন এবং যুদ্ধের শেষ লগ্নে সৈনিকদের সাথে যুদ্ধে শরিক হয়েছিলেন। অথবা তাঁদেরকে গনিমত হতে নয়: বরং 'খুমুস' -এর পঞ্চমাংশ হতে দিয়েছেন। অথবা সৈনিকদের নিকট হতে অনুমতি নিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু হানাফীগণ বলেন, হযরত জা'ফর (রা.) ও তাঁর সঙ্গীগণ পূর্ণ বিজয়ের পূর্বেই এসেছেন, তাই অংশ পেয়েছেন। কেননা খায়বর তখনও 'দারুল হরব' ছিল। আর হযরত আবৃ হুরায়রা ও আবান (রা.) এবং তাঁদের সঙ্গীগণ তা 'দারুল ইসলামে' পরিণত হুওয়ার পর এসেছেন, তাই তাদেরকে প্রদান করেননি।

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

৩৮৩৫. অনুবাদ: হযরত ইয়াযীদ ইবনে খালেদ (রা.)
হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুরাহ — এর জনৈক
সাহাবী খায়বরের যুদ্ধের দিন মৃত্যুবরণ করলেন।
রাসূলুরাহ — এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে, তিন
বললেন, তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়ে নাও
আমি পড়াব না। এতদশ্রবণে উপস্থিত লোকজনের চেহারা
বিবর্ণ হয়ে গেল। কারেল তাঁর উপস্থিতিতে অন্যের
ইমামতির প্রশুই উঠে না। কাজেই এতে প্রমাণ হয় যে,
লোকটি নিশ্চয় গুরুত্তর অপরাধ করেছে। তাদের
মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরে রাসূল — বললেন, তোমাদের এ সঙ্গী আল্লাহর পথে অর্থাণি
কান্যতের মালা খেয়ানত করেছে। বর্ণনাকারী বলেনে
অতঃপর আমরা তার আসবাবপত্র তল্লাশি করলাম, তাতে
ইহুদিদের একখানা হার পেলাম যার মৃল্য দুই দিরহামও
ছিল না। –[মালেক, আবু দাউদ ও নাসায়ী]

-75

TT 37

7.73

- 50

ा है।

1 20

3 8

... 6 (6

7 17 37

100

1

175 gg

37

. E.

1. 2.

৩৮৩৬, অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 🚟 যখনই গনিমতের মাল লাভ করতেন তখন হযরত বেলাল (রা.)-কে নির্দেশ করতেন, [ঘোষণা করার জন্য] তিনি যখন ঘোষণা করতেন তখন লোকেরা তাদের স্ব-স্ব গনিমত নিয়ে আসত। অতঃপর রাসল 🚟 সমস্ত মাল হতে বায়তল মালের এক পঞ্চমাংশ বের করতেন এবং অবশিষ্টগুলো লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। একদা এক ব্যক্তি খুমুস বের করার এবং সমস্ত মাল বন্টন করে দেওয়ার পর পশমের একখানা লাগাম নিয়ে আসল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটাও গনিমতের মাল যা আমি পেয়েছিলাম। তার কথা তনে রাসুল 🚐 জিজ্ঞাসা করলেন- ইতঃপূর্বে বেলাল যে তিন দফা ঘোষণা করেছিল, তখন আনলে না কেন? সে বিভিন্ন [দর্বল] ওজর পেশ করল, তখন তিনি বললেন- যাক তমি এটা নিয়ে যাও, কিয়ামতের দিন এ রশি নিয়েই তুমি উপস্থিত হবে। আমি তোমার নিকট হতে এটা কখনো গ্রহণ করব না। -[আব দাউদ]

#### সংশ্ৰিষ্ট আনোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা): অর্থাৎ গণিমতের মাল নিজের কাছে রাখার বস্তু নয়; বরং যণাসময়ে তা জমা দেওয়াই উচিত। আর তুমি যখন এটা যথাসময়ে হাজির করনি, এখন আমি কিডাবে তা বন্টন করবং কাজেই এটা এখন তোমার কাছেই থাকবে, ফলে কিয়ামতের দিন এটার জন্য জ্বাবদিহি করবে। মোটকথা, যুক্তিসঙ্গত কারণ বাতীত বিলম্ব করায় তাকে জীতি প্রদর্শন স্বন্ধপ একথা বলেছেন, তার তওবা কবুল হবে না এবং এটা নিশ্চিত বলা যায় না।

وَعَرْفُ مِنْ الْمِيْهِ عَنْ الْمِيْهِ وَعَنْ اللّهِ اللّهِ وَأَبَّ وَأَبَا بَكُسِ وَعَمْدَ (رضا) حَرَّفُوْ ا مَتَاعَ الْغَالِ وَضَرَبُوْهُ. (رَوَالْ تُعَالُ وَضَرَبُوْهُ. (رَوَالْ تُعَالُ وَضَرَبُوْهُ.

৩৮৩৭. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে গুআইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ ক্রি , হযরত আবৃ বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.) থেয়ানতকারীর সমস্ত মাল-সামানা জ্বালিয়ে দেন এবং তাকে প্রহার করেন। —(আবৃ দাউদ)

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রায় সমন্ত ইমামগণ বলেছেন এখানে 'জ্বালিয়ে দেওয়া' কথাটি প্রকৃত অর্থে ঠিক নয়। কেননা প্রাণীর ক্ষেত্রে তা নিঃসন্দেহে বৈধ নয়, আর বন্ধু সামগ্রীর বেলায় জনগণের মাল অপচয়, কাজেই হাদীসের ভিন্ন অর্থ করতে হবে। **অর্থাং কঠোরতা অবলম্বন করতেন**, এটাই স্বাভাবিক।

গনিমতের মালের মধ্যে চুরি এবং খেয়ানত করাকে غُلُوْل বলা হয়ে থাকে।

এখন যদি কেউ গনিমতের মালের মধ্যে চুরি করে তাহলে ইমাম আহমদ, ইসহাক ও হাসান বসরী (র.)-এর মতে শুধু জীব এবং কুরআন শরীক্ষের কপি বাতীত শ্বেয়ানতকারীর সমস্ত সামান জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু ইমামে আয়ম ও ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেরী (র.)-এর মতে তার মাল ইত্যাদি জ্বালানো যাবে না; বরং পাঁড়াদায়ক শান্তি প্রদান করা হবে এবং ভবিষ্যৎ সতর্কতার জন্য চল্লিশের কম বেত্রাঘাত করা হবে। অথবা আমীরুল মুমিনীন যা উচিত মনে করেন শান্তি দান করবেন।

দিল : ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রা.) দলিল পেশ করেন উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা। এছাড়া হযরত ওমর (রা.)-এর হাদীস—
ত্রিন্দির্শ করিট নির্দ্দির নির্দ্দির হাদীস—
ত্রিন্দির নির্দ্দির নির্দ্দির নির্দ্দির হাদীস
ত্রিন্দির নির্দ্দির নির্দ্দির নির্দ্দির হাদীস
ত্রিক্তান নির্দ্দির নির্দ্দির করেছেন যে, যথন তোমরা তোর নাল-সামান জ্বালিয়ে
দাও এবং ভাকে প্রহার কর। –আবু দাউদা

ইমাম আবৃ হানীফা, মালেক এবং শাফেয়ী (র.) দলিল পেশ করেন ঐসব হাদীস দ্বারা যার মধ্যে থেয়ানতের ব্যাপারে অনেক শান্তি এবং ধর্মকির বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু রাসৃল 🚃 তাদের মাল-সামান জ্বালানোর নির্দেশ দেননি।

এছাড়া মাল-সামান জ্বালানোর মধ্যে মাল বিনষ্ট করাও রয়েছে, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ নয়।

জবাব: ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.) যে দলিল পেশ করেছেন এর জবাব হচ্ছে যে, তা ঐ যুগে ছিল যখন মাল ছারা শান্তি প্রদান জারেজ ছিল। অতঃপর তা রহিত হয়ে গিরেছে। ইমাম তাহাবী (র.) এরকমই বলেছেন।

ইমাম বুখারী (র.) প্রমুখ বলেন, জ্বালানোর হাদীসসমূহ কঠোরভাবে সভর্কতা এবং পরিপূর্ণরূপে ধর্মকি প্রদানের ইপর গ্রেছন হবে।

তচ্চতচ্চ, জনুবাদ : হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদূব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুক্সাহ ক্র বলতেন, যে ব্যক্তি ধেয়ানত কারীর ধেয়ানত ক্রির কান্ধা-কে (জেনেও) خَانُ مُسْلَكُ وَ (وَاهُ أَبُو دُاوُدُ) ﴿ وَاهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ مَا لَكُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ وَاوْدُ)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[रामित्मत नुप्राया] : अन्याय नजा ७ जात नाराया नजा अनदा अनदा । । । । । विमित्मत नजा नजाया नजा । المُربُّ الْكُوبُبُ

وَعُنْ ٢٨٣ أَبِى سَعِيدٍ (رض) قَالَ نَهُى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَرَى الْمَعَانِمِ حَتَّى تُفْسَمَ. (زُواُهُ التِّرْمِذِيُّ)

৩৮৩৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্র বন্টনের পূর্বে গনিমতের মাল ক্রয়বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।
—তিরমিখী।

## সংশ্ৰিষ্ট আন্সোচনা

[হাদীসের ব্যাখ্যা] : নিষেধের কারণ সুস্পষ্ট। কেননা অংশের পরিমাণ নির্দিষ্ট নয় এবং প্রাপ্তিও নিশ্চিত নয়, এতদ্ভিন্ন পাওয়ার পূর্বে মালিকও হয় না। একে مَجْهُولُ ক্লা হয়।

وَعَرْضَكِ اَبِئْ امُامَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمُامَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّهِ المُارِمِيُّ) تُقْسَمَ. (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৩৮৪০. অনুবাদ: হযরত আবৃ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি মহানবী হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ক্রাম করেন নিমতের মাল বন্টনের পূর্বে অংশ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। -[দারেমী]

وَعَنْ الله عَنْ رَسُولَ الله عَنْ يَنْتِ قَيْس (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَكُفُولُ اِنَّ هَٰذِهِ الْمَالَ خَضِرَةً حُلُوةً فَمَنْ اصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِينْهِ وَرُبُّ مُتَخَوِّضٍ فِينْمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ الله ورَسُولِه لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْفَاعِدَ إِلَّا النَّارُ ورَسُولِه لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الله عَنْ مَالِ الله الله عَنْ مَالِهُ اللهُ عَنْ مَالِ الله عَنْ مَالِ الله عَنْ مَالْمُ اللهُ عَنْ مَالِهُ اللهُ عَنْ مَالِ اللهُ عَنْ مَالِ اللهُ عَنْ مَالِهُ اللهُ عَنْ مَالِ اللهُ عَنْ مَالِهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ مَالِهُ اللهُ عَنْ عَنْ مَالُواللّهُ عَنْ عَنْ مَالُهُ اللهُ عَنْ مَالِهُ اللّهُ عَنْ مَالِهُ اللهُ عَنْ مَالِهُ اللّهِ عَنْ مَالُولُولُهُ لَهُ عَنْ مَالُولُهُ لَهُ عَنْ مَالُولُهُ لَهُ عَنْ عَنْ مَالُهُ عَنْ مَالِهُ اللهُ عَنْ عَنْ مَالُولُهُ عَنْ مَالُولُهُ لَا عَنْ عَلَيْسُ لَهُ عَنْ مَالْعُولُهُ عَنْ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَنْ مَالْمُ اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَنْ مَالْعُولُهُ عَنْ عَلَيْسُ اللّهُ عَنْ مَالِهُ اللّهُ عَنْ مَالْعُولُهُ عَنْ عَلَيْسُ اللّهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلَيْسُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْسُ اللّهِ عَنْ عَلَيْسُولُ اللّهُ عَنْ عَلَيْسُولُوا اللّهُ عَنْ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْسُ مِنْ عَلَيْسُ الْعَلْمُ عَلَيْسُ الْعَلْمُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْسُ الْعَلْمُ عَلَيْسُ مِنْ عَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْسُ الْعَلْمُ عَلَيْسُولُوا اللّهُ عَلْمُ عَلَيْسُ الْعَلْمُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَنْ عَلَيْسُوا عَلْمُ عَلَيْسُولُوا اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْسُوا

وَعَوِيِكُ النَّبِيُ النِ عَبَّاسِ (رض) أَذَّ النَّبِيُ النَّبِيُ تَنَفَّلُ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ بَوْمَ بَدْدٍ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً) وَزَادَ التِّرْمِيذِيُ وَهُوَالَّذِي رَأَى فَيْ الرُّوْبَ بَوْمَ أُحُدٍ .

৩৮৪২. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ক্ষা বদর যুদ্ধের দিন যুলফিকার নামক তলোয়ারখানা নিজের জন্য গনিমত হতে 'নফল' হিসেবে লাভ করেছেন। –হিবনে মাজাহা

তিরমিয়ী অতিরিক্ত এটাও বর্ণনা করেছেন যে, এটা সেই তলোয়ার যার সম্পর্কে তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন স্বপু দেখেছেন।

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

चिनार वाशा। : ﴿ الْفَكَارُ अर्थन विनिष्ट आतं ﴿ الْفَكَارُ अर्थन विनिष्ट आतं ﴿ الْفَكَارُ । अर्थन विनिष्ट आतं ﴿ الْفَكَارُ । अर्थन विनिष्ट अर्थन विनिष्ट अर्थन विनिष्ट अर्थन क्षित्र अर्थन (इसि इसि इसि अर्थन विनिष्ट अर्थन व्याप्त अर्थन । अर्थन व्याप्त (य. उक्त अर्थन अर्थन अर्थन व्याप्त (य. उक्त अर्थन अर्थन अर्थन व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त अर्थन व्याप्त व्याप्

তলোয়ারের মাধ্যমে উত্থদ যুদ্ধ স্বপ্নে দেখা : একদা রাসূল 🎰 স্বপ্ন দেখলেন, তিনি একথানি তলোয়ার কোষমুক্ত অবস্থায় দোলাচ্ছেন এতে তার মধ্যখান দিয়ে তেন্দে গেল। তিনি বলেন, এর পরও যখন পুনরায় তাকে দোলাতে লাগলাম, এবার তা পূর্বাপেক্ষা অধিক ভালো হয়ে গেল। তিনি এর তাবীর করেছেন, আগামীতে এমন এক যুদ্ধ হবে প্রথমে আমাদের কিছুটা বিপর্বয় ঘটবে, কিছু সংখ্যক লোক শহীদ হবে এবং পরে আমাদের বিজয় লাভ হবে। বস্তুত উত্তদের যুদ্ধে তা-ই ঘটেছে।

وَعُونَ مِنْ اللّهِ وَالْمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بَاللّهِ وَالْبَوْمِ النّبِيّ (رض) أَنَّ النّبِيّ عَلَى اللّهِ وَالْبَوْمِ اللّهِ وَالْمَدُومِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالْمَدُمِ اللّهِ وَالْمَدُمِ اللّهِ فَاللّهِ عَلَى اللّهِ وَالْمَدُومِ اللّهِ وَالْمَدُمُ وَالْمَدُمُ وَالْمَدُمُ وَالْمَدُمُ وَالْمَدُمُ وَالْمَدُمُ وَالْمَدُمُ وَاللّهِ وَالْوَدَى اللّهُ اللّهُ وَالْوَدَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

৩৮৪৩. অনুবাদ : হ্যরত কয়াইফা ইবনে ছাবিত (রা.)
হতে বর্ণিত, নবী করীম ক্রি বিদ্যাস রাখে সে ফেন
মুসলিম জনগণের অধিকারভুক্ত প্রাণীর পৃষ্ঠে আরোহণ
না করে, এমনকি আরোহণ করতে করতে একেবারে
দুর্বল ও অচল করে পরে তা ফেরত দেয় । আর যে
ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে সে
যেন মুসলিম জনগণের অধিকারভুক্ত কাপড় পরিধান না
করে এবং পরতে পরতে একেবারে পুরাতন ও জীর্ণ
করে পরে তা ফেরত দেয় । — (আবু দাউদ)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে 'জনগণের অধিকারভুক্ত মাল সম্পদ' দ্বারা উদ্দেশ্য সরকারি কোষাগারের বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ, এতে গনিমতের মালও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে সকলের অধিকার রয়েছে অথবা যা রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহৃত হবার জন্য নির্ধারিত, এমন মাল, তা যেন নিজের ব্যক্তিগত কাজে না লাগায়। আলোচ্য হাদীসের আলোকে আমাদের জাতীয় ও সামাজিক চরিত্র অবলোকন করুন।

وَعَرْ نُكِمْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الْمَجَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى (رض) قَالَ قُلْتُ هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ الطُّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ الرَّجُلُ يَجِنَى فَيَانَخُذُ مِنهَ مِفْدَارَ مَا يَكْفِنِهِ ثُمَّ يُنْصَرِف. (رَوَاهُ أَبُو دَاؤَد)

৩৮৪৪. অনুবাদ: তাবেয়ী মুহাখদ ইবনে আবুল
মুজালিদ হ্যরত আবুল্লাহ ইবনে আবৃ আওফা (রা.) হতে
বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি অন্যান্য
সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা কি রাসূলুলাহ

-এর জামানায় খাদ্য জাতীয় দ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ
বায়তুল মালে জমা দিতেন। তারা বললেন, খায়বর যুদ্ধে
আমরা খাদ্দ্রেব্য লাভ করি অতঃপর লোকেরা এদে
নিজের প্রয়োজন পরিমাণ নিয়ে যেত। — আবৃ দাউদা

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: 'গোশ্তে খাদ্যভাও পরিপূর্ণ থাকা' দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, যুদ্ধ চলাকালীন পনিমতের মাল হতে খাদ্যভ্রব্য ভোগ করা এবং সঞ্চয় করে রাখা জায়েজ। এমনকি মুসলিম অধিকারভুক্ত এলাকায় প্রত্যাবর্তনের পর্ব পর্যন্ত খাদ্যের ব্যাপারে যুদ্ধ চলাকালীন বিধান বলবং থাকবে। এটাই সমস্ত ইমামদের অভিমত।

وَعَنِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرَ (رض) أَنَّ جَنِشًا عَنَيُمُوا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا وَعَسَلًا فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد) ৩৮৪৫. অনুবাদ: হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ === এর জামানায় একটি সেনাদল গনিমতের মালে কিছু খাদদ্রেব্য ও কিছু মধু লাভ করল, অথচ তাদের নিকট হতে 'খুমুস' নেওয়া হয়নি।

–[আবু দাউদ]

وَعَن بَعْضِ النَّاسِمِ مَولَى عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ بَعْضِ الرَّحْمُنِ عَنْ بَعْضِ النَّعْضِ النَّيْسِ عَلَيْ قَالَ كُنَّا نَأَكُلُ الْجُزُورَ فِي الْغَزْوِ وَلاَ نَقْسِمُهُ حَتَى إِذَا كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَاخْرِجَتُنَا مِنْهُ مَمْلَهُ أَدُّ (رَوَاهُ أَيُو وَاوْد)

৩৮৪৬. অনুবাদ: আব্দুর রহমান ইবনে খালিদের গোলাম কাসেম নবী করীম 

—এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন— যুদ্ধের সময় আমরা উটের গোশ্ত খেতাম। কিন্তু [গনিমতের মালের ন্যায়] তা বন্টন করতাম না। যুদ্ধশেষে যখন আমরা নিজেদের তাঁবুতে ফিরে আসতাম তখন আমাদের খাদ্যভাওগুলো উক্ত গোশ্তে পরিপূর্ণ থাকত। —[আবু দাউদ]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ত্রাদীদের ব্যাখ্যা]: 'গোশতে খাদ্যভাও পরিপূর্ণ থাকা' দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, যুদ্ধ চলাকালীন গিনিমতের মাল হতে খাদ্যদ্রব্র ভোগ করা এবং সঞ্চয় করে রাখা জায়েজ। এমনকি মুসলিম অধিকারভূক এলাকায় প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত খাদ্যার ব্যাপারে যুদ্ধ চলাকালীন বিধান বলবৎ থাকবে। এটাই সমস্ত ইমামদের অভিমত।

وَعَرِوْ لِكُمْ عَبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ (رض) أَنَّ السَّامِتِ (رض) أَنَّ النَّبِيُ عَلَى كَانَ يُقُولُ آدُوا الْخِبَاطَ وَالْمِخْبَطَ وَالْبَخْبَطَ وَالْمِخْبَطَ وَالْبَخْبُطَ وَالْبَخْبُطَ وَالْبَخْبُطَ وَالْبَخْبُطَ وَلَا الْمَلِهِ يَوْمَ الْقَيِلْمَةِ وَ (رَوَاهُ النَّسَانِيُ عَنْ عَنْ عَمْدِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَمِنِهِ عَنْ جَدِهِ)

৩৮৪৭. অনুবাদ: হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা.)
হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম 
ক্রা বলতেন—
তোমরা গনিমতের প্রাপ্ত সুঁচ-সূতা পর্যন্ত জমা দিয়ে দাও।
সাবধান! গনিমতের মালে খেয়ানত করা হতে বিরত
থাক। কেননা তা কিয়ামতের দিন লাঞ্চ্বনা ভোগের কারণ
হবে। —[দারেমী] আর নাসায়ী হাদীসটি আমর ইবনে
শোয়াইবের মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ مُنْكِنَ عَمْرِهِ بَنِ شُعَبَبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جُكِهِ قَالُهُ ذَنَا النَّبِيُ ﷺ فَيْ مِنْ بَعِبْرِ فَاخَذَ وَيَرَهُ مِنْ سَنَامِهِ ثُمَّ قَالَ يَا اَيُهُا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ مِنْ هَذَا الْفَيْ شَيْ أَنْ وَلَا ৩৮৪৮. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে শোয়াইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা নবী করীম ্বা একটি উটের কাছে গেলেন এবং তার কুঁজের চুলরাশি ধরে বললেন, হে লোক সকল! এ সমন্ত গনিমতের মাল হতে আমি কিছুরই মালিক নই। এমনকি এ পশমেরও আমি মালিক নই هٰذَا وَرَفَعَ اصِبَعَهُ إِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمُ فَادُوا الْخِياطَ وَالْمِخْيَطَ فَقَامَ رَجُ لَّ فِينَ شَعْرِ فَقَالًا النَّبِيُ الْخَذْتُ هٰذِهِ لِأُصْلِحَ بِهَا بَرْدُعَةً فَقَالًا النَّبِيُ اللَّهُ وَالْمَا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَلِعِ فَهُو لَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَلِعِ فَهُو لَلِهَ وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَلِعِ فَهُو لَكَ فَعَالًا أَمَّ اذِا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَاوَدُولَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاوَدُولَ اللَّهُ وَالْوَدُولَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

এবং |একথা বলার পর| তাঁর অঙ্গলি উঠিয়ে বললেন ভ্রম এক পঞ্চমাংশ (এর উপর আমার অধিকার রয়েছে) আর সেই পঞ্চমাংশও তোমাদের মাঝে বিতরণ হবে। সতরাং গিনিমতের মাল যা কিছু তোমাদের কাছে আছে: এমনকি। স্চ-স্তা থাকলেও জমা দিয়ে দাও। এতদশ্বণে এক ব্যক্তি একগুচ্ছ পশ্ম হাতে নিয়ে मां**डि**स्स वनन, ইसा ताञ्चाद्वार! आमि आमात न उसातित গদির নিচের কম্বল বা ছালটি সেলাই করার জন্য এটা নিয়েছি। তখন নবী করীম 🚟 বললেন, অবশ্য এটার মধ্যে আমার ও বনী আব্দুল মুত্তালিবের যে অংশ রয়েছে তা তোমাকে দান করলাম। কিন্ত অন্যান্য লোকের অংশগুলো দান করবে কেং। এটা তনে লোকটি বলে উঠল এ একগুচ্ছ পশমের অবস্থা যখন এ পর্যায়ে পৌছেছে অর্থাৎ গ্রহণ করার অধিকার না থাকে। তবে আরু আমার এটার আদৌ প্রয়োজন নেই। এই বলে সে পশম গুচ্ছটি ফেলে দিল। -[আবু দাউদ]

وَعَنْ اللهِ عَمْرِهِ بَنِ عَبَسَةَ (رض) قَالَ صَلَى بِنَا رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عِنْدِ مِنَ المُعْنَمِ فَلَكُمّا سَلَّمَ اخَذَ وَيَرَةً مُنْ جَنْدِ اللّهَ عَنْدِ وَيَرَةً مُنْ جَنْدِ البّعَيْرِ ثُمَّ قَالَ وَلاَ يَحِلُ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلّا النّحُمُسُ وَالْنَحُمُ سُ مَرُدُودً وَيَعَلَمُ اللّهُ مُسُمَّ مَرُدُودً وَيَعَلَمُ اللّهُ مُسَامِدُودً وَيَعَلَمُ وَالنّحُمُ سُ مَرُدُودً وَيَعَلَمُ اللّهُ مُسَامِدُودً وَيَعَلَمُ اللّهُ اللّهُ مُسَامِدُودً وَيَعَلَمُ وَالنّهُ مُسَامِدُودً وَيَعَلَمُ اللّهُ اللّه

৩৮৪৯. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ 
শানমতের একটি উটকে [সুতরা হিসেবে] সম্বুথে রেথে
আমাদেরসহ নামাজ পড়লেন। সালাম ফিরিয়ে উটটির
পাঁজরের পশম ধরে বললেন, তোমাদের গনিমতের এ
সম্পদ হতে এক পঞ্চমাংশ ব্যতীত এ পশম পরিমাণও
রাখার অধিকার নেই। আর সেই পঞ্চমাংশও তোমাদের
মধ্যে বন্টিত হবে। — [আর দাউদ]

وَعَنْ اللّهِ عَلَى الْمُطّعِم (رض) قَالَ لَمُ الْقَرْبَى مُطُعِم (رض) قَالَ لَمُ الْقَرْبَى لَمُ الْقَرْبَى الْمُطَّلِبِ أَثَيْنَتُهُ أَنَا وَعُشْمَ أَنْ اللّهِ عَلَى الْمُطُّلِبِ أَثَيْنَتُهُ أَنَا وَعُشْمَ أَنَا بَا رَسُولَ اللّهِ فَوْلَا إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي هَاشِم لاَنُنْ كِرُ فَضَعَكَ اللّهُ مِنْهُمْ فَضَلَهُمْ لِمَكَانِكَ الدِّي وَضَعَكَ اللّهُ مِنْهُمْ أَرَايَتَ إِخُوانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطُّلِبِ اعْطَيْتَهُمْ وَرَبَعْتَ الْمُطَلِبِ اعْطَيْتَهُمْ وَرَبَعْتَ الْمُطَلِبِ اعْطَيْتَهُمْ وَرَبَعْتَ وَتَرَكِعْنَا وَانْمَا اللّهِ عَلَى المُطَلِبِ اعْطَيْتَهُمْ وَاجِدَةً فَعَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِنْمَا بَنُو هَاشِم وَبُنُو المُطْلِبِ شَيْ وَاجِدًا وَسُرَاجَتُهُمْ وَاجِدًا وَشَرَابَتُهُمْ وَاجِدًا وَشَرَابَتُهُمْ وَاجِدًا وَشَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ إِنْمَا بَنُو هَاشِم وَبُنُو

৩৮৫০. অনুবাদ: হযরত জুবাইর ইবনে মৃতইম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ 😅 তিার নিকটতম আত্মীয়ের অংশটি বনী হাশিম ও বনী মন্তালিবের মধ্যে বিতরণ করলেন, তখন আমি ও হযুরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের ভাতৃবৃন্দ বনী হাশিমের সামাজিক মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করছি না। কেননা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাদের মধ্যেই সৃষ্টি করেছেন। তবে [অনুগ্রহপূর্বক] বলুন, আপনি আমাদের মুন্তালেবী ভাইদেরকে তো [মাল] প্রদান করলেন, আর আমাদের [অর্থাৎ বনী আবদে শামস ও বনী নওফলকে] বাদ দিয়েছেন, অথচ সম্পর্কের দিক হতে তারা এবং আমরা উভয়ে সমান। উত্তরে রাসূলুল্লাহ বললেন, প্রকৃতপক্ষে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব এক ও অভিনু। এই বলে তিনি উভয় হাতের অঙ্গলিগুলো একটির মধ্যে আরেকটি প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। আরবি পরিভাষায় একে তাশবীক বলে।

رَوَاهُ السَّسَانِي مَنْ وَفِي وَايَسَةِ ابَسَى دَاوْدَ وَالنَّسَانِي نَحْدَهُ وَفِيهِ آنَا وَبَنُو الْمُطُّلِبِ لَا نَفْتَرَقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَى وَاجِدُ وَشُبُّكَ بَيْنَ اصَابِعِهِ. -[শাফেয়ী। আবু দাউদ ও নাসায়ীর বর্ণনা প্রায় অনুরূপই। তবে তাতে আছে- তিনি বলেছেন, আমরা এবং বন্ মুত্তালিব ইসলাম পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে অভিনু ও একাস্মরূপে রয়েছি। এই বলে তিনি হাতের অস্থ্রলিগুলোকে তাশবীক করলেন।

### र्जीय शतित्वर : الفصل الثالث

عَبْدِ الرَّحْمِنِ بِن عَوْفِ (رض) قَالَ إِنِّي لَوَاقِفُ فِي الصَّفِّ بُومَ بُدْدٍ فَنَظَرْتَ عَن يُمِينِي وَعَن شِمَالِي فَإَذَا انَاَ بغُلاَمَت. فَمَا حَاجَتَكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ اخِيِّ قَالَ اخْبِرْتُ تُرَسُ وَلَا لِلَّهِ عَلِيٌّ وَالَّذِي نَفْ نُ رأَيتُهُ لاَ يُكُارِقُ سَوَادِيْ سَوَادَهُ يَـمُوْتَ الْأَعَـجَـلُ مِنَّا قَـالَ فَتَعَجَّبْتُ احُبِكُمُ الَّذِيُّ تَسَأَلُانِي عَنَهُ قَالَ فَابْتَدُرَاهُ فَضَرَبَاهُ حَتِّي قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا الْي رَسُول اللَّه ﷺ فَأَخْبُواهُ فَقَالُ أَيُّكُمَا قَتَلَهُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا انْنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيِفَيْكُمَا فَقَالَا لَا

৩৮৫১. অনুবাদ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি ব্যহে। সৈনিকদের কাতারে দাঁডিয়েছি। আমার ডানে-বামে তাকিয়ে দেখি যে, আমার উভয় পার্শ্বে অল্প বয়ঙ্ক দুজন আনসার যুবক দাঁডিয়ে আছে, আর আমি দাঁডিয়ে আছি তাদের উভয়ের মাঝখানে। তখন আমি মনে মনে এই আকাজ্জা পোষণ করলাম- আহা! কতইনা উত্তম হতো, যদি আমি এ দুজন তরুণ অপেক্ষা পরিণত বয়স্ক দুজন বীর যোদ্ধার মাঝখানে দাঁড়াতাম। এমন সময় তাদের একজন আমাকে টোকা দিয়ে বলল, চাচাজান! আপনি কি আব জাহলকে চিনেন্ বললাম, হাা চিনি, তবে বংস! তাকে তোমার কি প্রয়োজনং সে বলল. আমি তনেছি সে নাকি রাসূলুল্লাহ == -কে গালি দেয়। আল্লাহর কসম! যদি আমি তাকে দেখতে পাই, তবে আমাদের মধ্যে [অর্থাৎ আমার ও আবৃ জাহলের মধ্যে] একজনের মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত আমরা উভয়ে একজন অপরজন হতে বিচ্ছিন্র হবো না। অর্থাৎ তাকে মারব, না হয় নিজেই মরব এমনিতে ছেডে দেব না। আব্দর রহমান বলেন, তার এ উক্তিতে আমি অত্যন্ত বিন্মিত হলাম। ঠিক ঐ সময়ে অপর তরুণটিও আমাকে অনরপ টোকা দিয়ে একই ধরনের কথা বলল। আমাদের কথাবার্তা শেষ না হতেই হঠাৎ দেখতে পেলাম আবু জাহল লোকদের মাঝে ঘোরাফেরা কবছে। তখন আমি তরুণদ্বয়কে বললাম, তোমরা উভয়ে যার সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চেয়েছ, ঐ যে সেই ব্যক্তি। আমার কথা শোনা মাত্রই তারা উভয়ের তববারি হাতে দ্রুতবেগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পডল এবং তাকে হত্যা করে ফেলল। অতঃপর রাসলুল্লাহ -এর নিকট ছটে এসে ঘটনাটি তাঁকে জানাল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছ? তারা উভয়েই বলল 'আমিই তাকে হত্যা করেছি'। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা তাকে

فَنَظَرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إلى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كَلَاكُمَا قَتَلَهُ وَقَضَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِسَلْبِه كِلَاكُمَا قَتَلَهُ وَقَضَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِسَلْبِه لِمُعَاذُ بِنْ عَمْرِهِ بِنِ الْجَمُوحِ وَمُعَادُ بِنُ عَفْرًا .َ. بَنْ عَمْرِهِ بِنِ الْجَمُوحِ وَمُعَادُ بِنُ عَفْرًا .َ. (مُتَّفَقَ عَلَيْه)

হত্যা করার পর তোমরা কি নিজ নিজ তরবারিখানা মুছে ফেলেছ? তারা বলল, না। অতঃপর তিনি তলোয়ার পরীক্ষা করে বললেন, তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ। এই বলে তিনি তার আহলের। 'সলব' পরিত্যক্ত বস্তুগুলো মু'আয় ইবনে আমর ইবনে জামুহ পাবে বলে ঘোষণা দিলেন। এ তরুণদ্বয় ছিলেন মু'আয় ইবনে আমর ইবনে জামুহ ও মু'আয় ইবনে আফরা। –িবুখারী ও মুসলিম)

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ंदानीत्मत ব্যাখ্যা]: দূজন হত্যাকারীর মধ্যে একজনকে 'সলব' দিলেন কেনা এর জবাবে বলা হয় যে, হয়রত অন্ধির রহমান (রা.)-এর ইপিতে যদিও দূজনই আবৃ জাহলের উপর আক্রমণ করতে ছুটে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামূহই সর্বপ্রথম আবৃ জাহলকে আঘাত করে ঘরাশায়ী করে ফেলেছিল। অতঃপর ইবনে আফরা তার উপর আঘাত হেনেছেন। তবে তাদের উভয়কে উৎসাহিত করা এবং তাদের মনস্তুষ্টির জন্যই রাস্ল হা বলেছেন, 'তোমরা দুজনই তাকে হত্যা করেছ।' কাজেই নিহতের 'সলব' বা পরিত্যক্ত জিনিসের প্রকৃত হকদার যে মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামুহ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মু'আয ও মুওয়ায়েয -এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : তাদের উতয়ের মাতা হলো 'আফরা', কিছু পিতা হলো পৃথক পৃথক। বেমন— মু আয ইবনে আমর ও মুওয়ায়েয ইবনে হারেছ। সুতরাং তারা বৈপিত্রেয় ভাই। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আফ্রার দুই পুত্রই আবৃ জাহলের হত্যাকারী। আবৃ জাহলের হত্যা করার পর তারা উতয়েই মূল যুদ্ধে শরিক হন, আবৃ জাহলের পুত্র ইকরিমার তলোয়ারের আঘাতে মু'আয ইবনে আমরের বাম হাত কেটে বাহুর চামড়ার সাথে ঝুলছিল, ঝুলত্ত হাত নিয়ে যুদ্ধ করতে অসুবিধা হচ্ছে দেখে তিনি নিজেই তা পায়ের নিচে রেখে সজোরে টেনে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এ অবস্থায় তিনি হয়রত ওসমান (রা.)-এর খেরাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

وَعَنْ ٢٠٠٢ أَنُسِ (رض) قَالُ قَالُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى يَنُومُ بَدُو مَنْ يَنُظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهَلِ فَانُطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ إِنْنَا عَفْرَاءَ حَتَى بَرَدَ قَالُ فَاخَذَ بِلِحِيتِهِ فَقَالَ أَنْتَ ابُو جَهَلٍ فَقَالُ أَنْتَ ابُو جَهَلٍ فَقَالُ أَنْتَ ابُو جَهَلٍ فَقَالُ أَنْتَ ابُو جَهَلٍ فَقَالُ وَهَلُ فَوْقَ رَجُلٍ فَتَلْتُمُوهُ وَفِئَ رَوَايَةٍ قَالَ فَلَوْ غَيْرُ اكْتَارٍ قَتَلَتُمُوهُ وَفِئَ (مُتَلِقَ مَا لَكُو عَيْرُ الْكَارِ قَتَلَتُمُوهُ وَفِئَ (مُتَلِقَ مَلَيْهِ) (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ)

৩৮৫২. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন [যুদ্ধ শেষে] রাস্লুরাহ 
কালেন, আবৃ জাহলের অবস্থা কি? এ সংবাদটি
আমাদেরকে কে জানারে? এটা গুনে হযরত ইবনে মাসউদ
(রা.) চলে গেলেন এবং যেয়ে দেখলেন যে, আফরার দৃই
পুত্র তাকে আঘাত করে ধরাশায়ী করে রেখেছে। হযরত
আনাস (রা.) বলেন, অতঃপর ইবনে মাসউদ তার দাঁড়ি
টেনে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, ওহে! তুমি কি আবৃ জাহল
(এ অপমান ও তিরক্কারকে চাপা দেওয়ার জন্য) আবৃ জাহল
বলল, তোমরা তো এক ব্যক্তিকেই কতল করেছ। এতে
এত উল্লাস বা কৃতিত্বের কী আছে? অপর এক বর্ণনায়
আছে, আবৃ জাহল আক্ষেপ ও অনুশোচনার সাথে বলল,
যদি আমাকে চাষার ছেলেরা বাতীত অন্য কেউ কতল
করত (তবে কিছুটা সান্তুনা পেতাম)। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্রিষ্ট আব্লোচনা আৰু জাহলের অনুলোচনার কারণ : عَلَّرُ আক্কার' অর্থ- চাষা বা কৃষক। এখানে উদ্দেশ্য হলো মদিনার আনসারগণ : স্বভাবতই তৎকালীন মক্কার লোকেরা ছিল ব্যবসায়ী ও যোদ্ধা, পক্ষান্তরে মদিনাবাসীরা ছিল কৃষিঞ্জীবী। সেহেতু মক্কার লোকেরা মদিনাবাসীদেরকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখত। আবৃ জাহলকে হত্যা করেছিন মদিনার দুই তরুণ যুবক। তাই ক্ষেভ ও দুঃখ হলো যদি সে কোনো মুসলমান ্যুহাজিরের হাতে নিহত হতো, তবে স্বগোত্রীয়ের হাতে নিহত হয়েছে বলে নিজের মৃত্যুকে অপুমানজনক মৃত্যু মনে করত না। কিন্তু আনসারীদের হাতে নিহত হয়েছে, এটাই তার জন্য অপুমানজনক মৃত্যু। এ কারণেই আরু জাহলের অনুশোচনা।

الك عَنْ فَلَانِ وَالنَّلِهِ إِنَّى لَآرَاهُ مُؤْمنًّا ذُلِكَ سَعُدُ ثَلْثًا وَاجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَاعَظِى الرَّجَلَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَى نْهُ خَشْهَا أَنْ يَكُنَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجُههِ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَىالَ الزَّهْرِيُّ فَنَرِي اَنَّ الْإِسْلاَمَ الْكَلْمَةُ والايتمانَ الْعُمَلُ الصَّالحُ.

৩৮৫৩. অনুবাদ: হযরত সা'দ ইবনে আবৃ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাস্পুলাহ 🚐 একদল লোককে [হুনাইন যুদ্ধের গনিমত] বণ্টন করছিলেন, আর আমি পার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম তিনি তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিকে [যার নাম জোয়াইল] মাল হতে বঞ্চিত রাখলেন- অথচ আমার ধারণা মতে সেই লোকটিই ছিল তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও যোগ্যতম ব্যক্তি। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অমুক লোকটিকে কেন বঞ্চিত করেছেন? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মুমিন বলে জানি। জবাবে রাসূল 🚞 বললেন, বরং মুসলমান বিলা। এভাবে হ্যরত সা'দ (রা.) কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং রাসুল 🚟 ও তিনবার তাকে অনুরূপ উত্তর দিলেন। অতঃপর রাসূল 🎫 বললেন, [হে সা'দ শোন!] অবশ্য আমি ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, অথচ এমন লোক, যাকে আমি মাল দিচ্ছি না সে আমার নিকট ঐ লোক অপেক্ষা অধক প্রিয়, [তবুও তাকে দেই না] এ আশঙ্কায় এরূপ করি যেন আল্লাহ তা'আলা তাকে উপুড় করে জাহানামের আগুনে ফেলে দেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

বুখারী ও মুসলিমের অপর রেওয়ায়েতে আছে, ইমাম যুহরী (র.) বলেছেন, আমরা মনে করি 'ইসলাম' হলো মুখে কালিমা উচ্চারণ করা, আর 'ঈমান' হলো নেক আমল করা।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ألْحَدَيْث [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বঞ্চিত ব্যক্তি ছিলেন জুয়াইল ইবনে আমের যুমাইরী (রা.) ।

শ্বন রাখতে হলে, ঈমান ও ইসলাম প্রায়শ সমার্থকরূপে ব্যবহার হলেও কোনো কোনো স্থানে পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচা হাদীসই তার ম্পষ্ট প্রমাণ। বস্তুত অন্তরে বিশ্বাসীকে 'মুমিন' বলে। কাজেই ঈমানের সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। আর ঈমানের তাগিদে ইসলামের অনুকূলে বাহ্যিক কাজ করল তাকে 'মুসলিম' বলা হয়। সুতরাং বাহ্যিক অবস্থার সাথে ইসলামের সম্পর্ক।

রাসূল ⊞ -এর কথার তাৎপর্য হলো : হে সা'দ! তুমি তো তার অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত নও, কজেই শপথ করে দৃঢ়তার সাথে তাকে মুমিন বলে সাক্ষ্য দেওয়া উচিত নয়; বরং এটা বল যে, আমি তো তাকে মুস**লিম বলে জানি। আর দিতী**য় কথা হলো, কোনো ব্যক্তিকে মাল দেওয়া বা না দেওয়ার সাথে সে আমার প্রিয় হওয়া বা না ২ওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ মাল প্রদান করাই প্রিয়তর হওয়ার মাপকাঠি নয়; নরং দুটি পৃথক পৃথক জিনিস।

আখনে পড়ার আশন্ধায় মাল দিছিং : এর অর্থ হলো, আমি যাকে মালসম্পদ কিছুই দিছিং না যে ঈমানের সবল। কিছু না পেলেও বিতশ্রদ্ধ হয়ে কোনো গুনাহ কিংবা কুফরির দিকে পা বাড়াবে না। পক্ষান্তরে যাদেরকে দিছিং তারা দুর্বল ঈমানদার, তাদেরকে বঞ্জিত করলে কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তনের আশন্ধা আছে, তাই بَالْمُنْدُرُ অর্থাৎ ঈমান বহুংগ নেরপ্রন্দ করিঃ

وَعَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَمْرَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

৩৮৫৪. অনুবাদ: হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুলাহ া বদর যুদ্ধের দিন দাঁড়িয়ে বললেন, হযরত ওসমান হিবনে আফফান আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রয়োজনে গিয়েছেন, সূতরাং আমি তার পক্ষ হতে বায়'আত করছি। অভঃপর (যুদ্ধ দেখে) রাসূলুলাহ তার জন্যও এ যুদ্ধের গনিমতের একভাগ নির্ধারণ করেছেন। অথচ বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত আর কাউকে তিনি গনিমতের অংশ প্রদান করেনি। - আরু দাউদ)

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বদরে হযরত ওসমান (রা.)-এর অনুপস্থিতির কারণ: বদর যুদ্ধের সময় রাসূল — এর কন্যা অর্থাৎ হযরত ওসমান (রা.)-এর প্রী হযরত রোকাইয়া (রা.) মারাত্মকভাবে অসুস্থ ছিলেন। তাঁর পরিচর্যার জন্য এমন কোনো লোকও ছিল না যাকে রোগিণীর পার্ম্বে রেখে হযরত ওসমান (রা.) যুদ্ধে যেতে পারেন, তবুও তিনি যেতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ — তাঁকে বিরত রেখেছেন। অতঃপর লোকেরা যখন রাসূল — এর হাতে যুদ্ধে শরিক হওয়ার বায় আত করলেন তখন রাসূল — নিজের ডান হাতকে বাম হাতের মধ্যে রেখে বললেন, এটা হযরত ওসমান (রা.)-এর বায় আত। অর্থাৎ নিজের ডান হাতকে হযরত ওসমান (রা.)-এর হাত বলে সাবাস্ত করেছেন।

হ**যরত ওসমান (রা.) আল্লাহর প্রয়োজনে গিয়েছেন** : যদিও হযরত উসমান (রা.) আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে যুদ্ধ হতে বিরত রয়েছেন, তবুও তাকে '<mark>আল্লাহর প্রয়োজনে</mark> গিয়েছেন', বলে তাঁকে সান্ত্বনা এবং যুদ্ধে শরিক হতে না পারায় তাঁর দুঃখ ও অনুতাপ লাঘব করেছেন।

বর্ণনাকারীর ভ্রম : হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে হযরত ওসমান (রা.) রাসূল — এর পক্ষ হতে দৃত হিসেবে মঞ্চায় গিয়েছিলেন, তার প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব ঘটায় এদিকে মুসলমানদের মধ্যে এ গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, মঞ্চার কাফেরগণ তাকে হত্যা করেছে। এ খবরে রাসূল — সঙ্গী মুসলমানদের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। এ সময় রাসূল — নিজের এক হাতকে অপর হাতে রেখে বলেছেন, 'এটা ওসমানের বায়আত' ইসলামের ইতিহাসে এটা 'বায়আতে রিযওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। আর তখনই তিনি বলেছেন, 'হযরত ওসমান (রা.) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রয়োজনে গেছেন।' অন্যথা বদর যুদ্ধের সময় রাসূল — সাহাবীদের হতে বায়'আত গ্রহণ করেছেন বলে ইতিহাসে কোথায়ও উল্লেখ নেই, তাই বলতে হয়, উল্লিখিত বায়'আতের কথাটি পরবর্তী কোনো এক রাবী ভ্রমবশত অত্র হাদীসের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছেন। (অন্যান্ত্র ক্রান্তন্ত্র ন্রান্তন্ত্র ক্রান্তন্ত্র বায় বিহান ক্রান্তন্ত্র ক্রান্তন্তর ক্রান্তন্ত্র ক্রান্তন্তন্ত্র ক্রান্তন্ত্র ক্রান্তন্তন্ত্র ক্রান্তন্ত্র ক্রান্তন

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

श्मीत्त्रत वाराचा। : वर्षाए मनि वकतित नमान वकि छि । केंद्री निक्ति नमान वकि

يٌ هَرِيرة (رضه) قال قال مْ، منْ كُلُّ قُبِيْلَةٍ رَجُلُ فلزِقتْ ىل بيَده فَقَالَ فَيْكُمُ الْغَلُولَ فَجُ برأس مِثْلَ رَأْس بَقَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعَ فَجَاءَتِ النَّارُ فَاكَلَتْهَا إِزَادَ فِيْ رَوَايَةٍ فَلَمُّ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَد قَيْلُنَا ثُمَّ أَحَلُّ اللَّهُ لنا الغنائم رأى ضُعْفنا وعِجْزَنا فَاحَلُهَا لَنَا . (مُتَّفَقُ عَلَيْه) ৩৮৫৬. অনুবাদ : হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসলুল্লাহ 🚟 বলেছেন, কোনো এক নবী জিহাদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন এবং কওমের লোকদের মধ্যে এ ঘোষণাও দিলেন, যে সদা বিবাহ করেছে কিন্তু এখনও বাসর শস্যা যাপন করেনি, বরং সে বাসর যাপনের প্রত্যাশী সে যেন আমার জিহাদে গমন না করে এবং ঐ ব্যক্তিও যেন আমার সঙ্গে না যায় যে ঘরের ভিত স্থাপন করেছে কিন্তু এখনও ছাদ নির্মাণ সমাপ্ত করতে পারেনি। আর এমন ব্যক্তিও যাবে না যে আসন প্রসবা বকরি বা উষ্ট্রী ক্রয় করে তার বাচ্চা প্রসবের অপেক্ষায় আছে। অর্থাৎ অসমাপ্ত কাজ রেখে কেউ যেন আমার অনুগামী না হয়। কেননা এ অবস্থায় সে জিহাদে পূর্ণ মনযোগী হতে সমর্থ হবে না। অতঃপর তিনি জিহাদে বের হলেন এবং [যখন প্রতিপক্ষ] জনপদের নিকটবর্তী হলেন তখন আসর নামাজের সময় হলো অথবা আসরের সময় ঘনিয়ে গেল। এ সময় তিনি সূর্যকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি চলার জন্য আদিষ্ট। এই বলে তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে [সূর্যকে] আমাদের জন্য থামিয়ে দাও। ফলে আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয় লাভ হওয়া পর্যন্ত সূর্য থেমে গেল বা তার গতি মন্থর হয়ে গেল। অতঃপর গনিমতের সম্পদসমূহ এক জায়গায় স্তৃপ করলেন। [নিয়ম মোতাবেক] এগুলো জ্বালাবার জন্য আগুন আসল বটে. কিন্তু আগুন তাকে স্পর্শ করল না। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা এ সম্পদে খেয়ানত করেছ। যিখন তোমরা স্বেচ্ছায় তা জমা দেওনি এখন তোমাদের প্রত্যেক গোত্রের একজন করে আমার হাতে হাত রেখে শপথ কর। এটা করতে যেয়ে এক ব্যক্তির হাত নবীর হাতের সাথে জড়িয়ে গেল। তখন নবী বললেন, তোমার গোত্রের কেউ খেয়ানত করেছে। অবশেষে তারা গাভীর মাথা পরিমাণ স্বর্ণের একটি টকরা এনে রাখল। এরপরে আগুন এসে সমস্ত মালগুলো জালিয়ে ফেলল। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাস্লুল্লাহ 🚟 বলেছেন, আমাদের পর্বে কারো জন্য গনিমতের মাল হালাল ছিল না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য গনিমত হালাল করে দিয়েছেন। বস্তুত তিনি আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখেই আমাদের জন্য তা ভোগ করা হালাল করেছেন। —বিখারী ও মসলিম।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: মুফাসসিরীনগণের মতে এই নবী ছিলেন হযরত মূসা (আ.)-এর সহচর খাদেম হযরত ইউশা ইবনে নূন (আ.)। যাঁকে সঙ্গে নিয়ে এক সময় হযরত খিযরের সাক্ষাতে গিয়েছিলেন। আলোচ্য হাদীসের ঘটনা প্রসঙ্গে কথিত আছে যে, উক্ত নবী তৎকালীন জালিম ও কান্ধের রাজা 'বখতে নসর'-এর বিরুদ্ধে জিহাদে লিগু ছিলেন। যুদ্ধে তাঁর

সৈন্যগণ ছিল বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে। নামাজের সময় পরিমাণ বিরতি পেলে শক্রণণ কৌশলে বা নতুন সাহায়্যে পাল্টা আক্রমণ করার সুযোগ পাবে। ফলে আসন্ন বিজয় পণ্ড হওয়ার আশস্কা ছিল। অপর দিকে সূর্যান্তের সথে সাথেই 'আশহরে হুরুম' অর্থাৎ যে চার মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ এমন একটি মাসের সূচনা আরম্ভ হয়ে যাবে, তাই তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে সূর্যকে আকাশে থামিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য পূর্ণ বিজয়ের পর সূর্য স্বাভাবিক নিয়ম ও গতিতে অন্তমিত হয়েছে।

এটা হলো নবীদের মু'জিয়া। আমাদের প্রিয় নবী করীম 🏣 -এর জন্যও দু-বার সূর্য আকাশে থেমে গিয়েছিল। একবার খন্দক যুদ্ধের সময়। ছিজীয়বার মি'রাজ রাত্রের পর দিন ভোরে যখন তিনি বায়ভুক্তাহর সমুখে দাঁড়িয়ে কুরাইশদের বিভিন্ন প্রশ্লের উত্তর দিতে গিয়ে সিরিয়া হতে তাদের একটি তেজারতি কাফেলার আগমনের নির্দিষ্ট কথা বলেছিলেন, আর স্বয়ং মি'রাজ রাত্রিও এটার অন্তর্ভুক্ত।

وَعَرِينَ عَبَّاسِ (رض) قَالَ الْمَا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ الْمَا لَمَا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ الْمَا لَمَا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ الْمَلْ نَفْرَمِينَ صَحَابَةِ النَّبِيِ عَلَى فَقَالُواْ فَلَانَ شَهِينَدُ حَتَى مَرُواْ عَلَىٰ لَكُنَّ شَهِينَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ كَلَّ النَّيْ وَفُلاَنَ شَهِينَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ خَلَهَا اَوْعَبَاءَةٍ النَّهَ فَسَى السَّارِ فِي النَّاسِ اللهِ عَلَيْ يَا خَلُهَا اَوْعَبَاءَةً اللهُ الْمَدُومُ السَّولُ اللّهِ عَلَيْ يَا النَّاسِ اللَّهُ اللهُ ال

৩৮৫৭, অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) আমাকে বলেছেন যে, খায়বর যুদ্ধের দিন [অর্থাৎ যুদ্ধ শেষে] মহানবী === -এর কয়েকজন সাহাবী এসে নিহত মসলমানদের বর্ণনা দিতে লাগলেন এবং বললেন অমুক শহীদ হয়েছে, অমুক শহীদ হয়েছে। অবশেষে তারা আরো এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, অমুকও শহীদ হয়েছে। তখন রাস্লুলাহ 🚟 বললেন, কখনো না। একখানা কম্বল অথবা বলেছেন একটি জোব্বা গনিমতের মাল হতে খেয়ানত করার দায়ে আমি তাকে দোজখের আগুনে দল্প হতে দেখেছি। অতঃপর রাস্পুরাহ 🚐 বললেন, হে ইবনল খান্তাব! যাও এবং লোকদেরকে তিন তিনবার ঘোষণা শুনিয়ে দাও মুমিন ব্যতীত কেউ জানাতে প্রবেশ করবে না। হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমিও তিনবার এ ঘোষণা প্রচার করলাম যে, মুমিন ব্যতীত किउ जान्नारा श्रावन कर्ता ना । -[मूत्रिम]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ছোদীসের ব্যাখ্যা] : তবে কৃত অপরাধের শান্তি ভোগ করার পর ঈমান থাকলে জান্নাতে যাবে। আর রাস্ন نَّمُ الْحَدِيْثُ لَا الْحَدِيْثِ । نَّمَا: মি রাজ রজনীতে ঐ ব্যক্তিকে আগুনে দশ্ধ দেখেছেন।

# بَابُ الْجِزْيَةِ পরিচ্ছেদ : জিজিয়ার বর্ণনা

ভূলিজয়া' এটা একটি আরবি পরিভাষা। ইসলামি রাষ্ট্রের জিমি বা অমুসলিম সংখ্যালঘু নাগরিকদের জানমাদের হেফাজতের বিনিময়ে যে রাজস্ব কর' নেওয়া হয়, তাকে জিজিয়া বলে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের সূরা তাওবায় বর্ণিত হয়েছে— (২ফাজতের বিনিময়ে যে রাজস্ব কর' নেওয়া হয়, তাকে জিজিয়া বলে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের সূরা তাওবায় বর্ণিত হয়েছে— (১০০০) করিছিল করা করিছিল লড়াই কর যে পর্বন্ত অর্থাৎ "আহলে কিতাবদের যারা আল্লাহ ও আবেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না তাদের বিক্রন্ধ লড়াই কর যে পর্বন্ত না তারা আত্মসমর্পণ করে জিজয়া প্রদান করে।' জিজয়া প্রদানের পর তাদের জানমাল হেফাজতের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর অপরিহার্য হয়ে য়য় এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বহাল থাকে। তারা ইসলামি রাষ্ট্রের করার সমস্ত মুসলিম নাগরিকদের সমমর্যাদা লাভ করবে। মোটকথা তাদেরকে নাগরিকতার কোনো সুযোগ হতে যেমন বিক্রত করা যাবে না, তেমনি কোনো কাজে বাধ্যও করা যাবে না। ইসলামের এ সাম্য ও উদারনীতি আবহমানকাল হতে প্রমাণিত। আধ্নিককালেও এর এতটুকু পরিবর্তন ঘটেনি। অথচ বর্তমান যুগের কোনো গণতন্ত্র ও সাম্য মৈত্রীর শ্লোগান তথা সর্বন্থ রাষ্ট্রীয় বিধানেও উদারতার ছিটাফোটাও দেখা যায় না।

তবে জিজিয়া দুই ধরনের হতে পারে : একপ্রকারের জিজিয়া পরস্পর সমঝোতা ও চুক্তির মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কর'। তার অতিরিক্ত আদায় করা জায়েজ নেই। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো মুসলমানেরা যখন কোনো কাফের জনপদে লড়াই করে বিজয়ী হয় ইমাম বা শাসক উক্ত বিজিত লোকদেরকে নিজ নিজ মালসম্পদের উপর পূর্ণ বহাল রেখে তাদের উপর যে কর বা টেক্স ধার্য করে দেন তা। অবশ্য সেই করের হার আজাদ, গোলাম, নারী, পুরুষ ও শিশু হিসেবে বিভিন্ন পরিমাণ হবে।

## थथम जनूत्र्ष्ट्र : اَلْفَصْلُ الْاُوَّلُ

৩৮৫৮. অনুবাদ: হযরত বাজালাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আহনাফ ইবনে কায়েসের চাচা জায ইবনে মুয়াবিয়া (রা.)-এর মুসী [সেক্রেটারী] ছিলাম। তখন হযরত ওমর ইবনুল খাপ্তাবের ওফাতের এক বৎসর পূর্বে আমাদের নিকট পত্রযোগে তাঁর নির্দেশ আসল যে, অগ্নপূজকদের [মজূসীদের] পারম্পরিক বিবাহ বন্ধনে মাহরাম [রক্ত সম্পকীয়] থাকলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দাও। হযরত ওমর (রা.) প্রথমে মজ্সীদের নিকট হতে জিজিয়া গ্রহণ করেননি। পরে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) যখন এ সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসুলুল্লাহ তাজর নামক জায়ায়র অধিবাসী মজুসীদের নিকট হতে জিজয়া আদায় করেছেন, তথন হতে তিনিও গ্রহণ করতে লাগলেন।

াবুখারী অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত বুরাইদা কর্তৃক বর্ণিত হাদীদ "রাসূল <u>যথন</u> কোনো ব্যক্তিকে কোনো সেনাদলের অধিনায়ক নিযুক্ত করতেন" 'কাফেরদের নিকট পত্র প্রেরণ' পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে।

كِتَاب عَمر بِنِ الخَطَابِ رَضَى الله عَنه قَبْلُ مَوْتِه بِسَنَةٍ أَنْ فَرِّقُواْ بَيْنَ كُلِّ ذِيُ مَحْرَمٍ مِنَّ الْمَجُوْسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِوْزِيَّةَ مِنَ الْمَجُوْسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِوْزِيَّةَ مِنَ الْمَجُوْسِ حَتَى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ فَيْ أَخَذَهَا الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ فَيْ أَخَذَها مِنْ مَجُوْسٍ هَجَرَ . (رَوَاهُ اللهِ فَيْ أَخَذُها مَدِيْثُ فِي وَذُكِر مَنْ مَجُوشٍ فِي اللهِ الْكَانَ الْمُخَوْسِ اللهِ الْكَانِ اللهِ الْكَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

মেশকাত ৫ম [আরবি-বাংলা] ২০ (খ)

#### সংশ্রিষ্ট আন্দোচনা

হানীসের ব্যাখ্যা : মন্ত্র্সীগণ প্রথম পর্যায়ে কোনো এক নবীর প্রতি ঈমান হাপন করে মুনিন নামে পরিচিত ছিল । কিছু নবীর মৃত্যুর পর শরতানের প্ররোচনায় তারা অগ্নিপূজায় লিও হয়ে পড়ে। কথিত আছে যে, তাদের ধর্মীয় অবতারের নাম ছিল খরপুষ্ট এবং ধর্মীয় প্রস্তের নাম ছিল খরপুষ্ট এবং ধর্মীয় প্রস্তের নাম 'বিন্দাবস্তাহ'। তাদের ধর্মীয় মতে কোনো মাহরাম থিথা আপন ভগ্নি প্রভৃতি।-কে বিবাহ করা বৈধ ছিল, ইসলামি রাষ্ট্রে এ অবৈধ প্রথা চলতে দেওয়া যায় না, তাই হযরত ওমর (রা.) এ সমন্ত বিবাহ বিক্লেদ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আহলে কিতাব 'ইয়াছদ, নাসারা' থেকে জিজিয়া প্রহণের উপর সকল ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে এবং অগ্নিপূজারী যারা নূর 'আলো'কে মঙ্গল কল্যাণের স্রষ্টা, আর যুলমত 'অন্ধকার'কে অমঙ্গলের, অকল্যাণের স্রষ্টা বলে থাকে এবং যারা অগ্নির পূজা করে থাকে তাদের থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণের ক্ষেত্রে হয়রত ওমর (রা.) প্রথমে অস্বীকারকারী ছিলেন। কেননা কুরআনে কারীমের মধ্যে আহলে কিতাবদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই বিপরীত মর্মের মাধ্যমে দলিল পেশ করে হয়রত ওমর (রা.) অগ্নিপুজক থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণ করতেন না। অতঃপর হয়রত আব্দুর রহমনা ইবনে আওফ রো.) সাক্ষ্য প্রদান করে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল হাজার' নামক স্থানের অধিবাসী অগ্নিপূজকদের থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণ করেছেন। এরপর মধ্যে বিপরীত মর্ম উদ্দেশ্য নয়। আর নিজের সমন্ত কর্মচারীদেরকে অগ্নিপুজকদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণ করতে নির্দেশ লিখে দিলেন। সূতরাং এখন অগ্নিপূজকদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণ করতে নির্দেশ লিখে দিলেন। সূতরাং এখন অগ্নিপূজকদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণ করতে শির্দেশ লিখে দিলেন। সূতরাং এখন অগ্নিপূজকদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণ করতে শির্দেশ লিখে দিলেন। সূতরাং এখন অগ্নিপূজকদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণ করতে শির্দেশ লিখে দিলেন। সূতরাং এখন অগ্নিপূজকদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণ করতে শির্দিশ লিখে দিলেন। সূতরাং এখন অগ্নিপূজকদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণ করতে শির্দিশ লিখে দিলেন। স্তর্গাণ এখন অগ্নিপূজকদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণ করতে প্রিক্তিমান মতবিরোধ নেই।

এবন অগ্নিপূজক ব্যতীত অনারব কাচ্চের মূর্তি পূজারীদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' এহণের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। সূতরাং ইমাম শাক্ষেয়ী (র.)-এর মতে আহলে কিতাব ব্যতীত যে কোনো কাচের অনারব হোক কিংবা আরবি হোক 'জিজিয়া' এহণ করা যাবে না। কারণ কুরআনে কারীমের মধ্যে ওধু আহলে কিতাবের কথা উল্লেখ রয়েছে। পক্ষান্তরে অগ্নিপূজকদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' গ্রহণ করা হচ্ছে হমরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-এর হাদীস এবং হযরত ওমর (রা.)-এর আপন মতকে পরিত্যাগ করে অগ্নিপূজকদের কাছ থেকে 'জিময়া' গ্রহণ করার উপর ভিত্তি করে।

আহনাক্ষের মতে অনারব কাফের মূর্তি পূজারীদের কাছ্ থেকে 'জিজিয়া' এহণ করা যাবে। ওধুমাত্র আরবের অধিবাসী মুশারিকীন এবং ধর্ম ত্যাগীদের কাছ থেকে এতে সে আরবি হোক কিংবা অনারব হোক 'জিয়্যা' গ্রহণ করা যাবে না। তাদের ক্ষেত্রে হয়তো ইসলাম গ্রহণ নতুবা তরবারি 'জিহাদ' গ্রছাড়া ড়তীয় কোনো পদ্ধতি নেই। কেননা এদের অপরাধ হচ্ছে জঘন্যতম।

আহনাফ দলিল পেশ করে থাকেন যে, অনারব কাফেরদের গোলাম বানানো জায়েজ। তাই এদের থেকে 'জিজিয়া' এহণ করাও জায়েজ হবে। কেননা গোলাম বানানো এবং 'জিজিয়া' গ্রহণ উভয় জিনিসেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে এক ও অভিন্ন। আর তা হচ্ছে মুসলমানদের উপকার। কারণ গোলাম বানানোর দরুন তার সমস্ত উপার্জন মুসলমানদেরকে মিলবে এবং তার ভরণপোষণ তার নিজেরই উপার্জন থেকে হবে। তাই গোলাম বানানো এবং 'জিজিয়া' এ উভয় বকুর পরিণাম একই হলো।

ছবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) আয়াতের বিপরীত মর্মের মাধ্যমে যে দলিল পেশ করেছেন এর জবাব হচ্ছে এই যে, 'বিপরীত মর্ম দলিলের যোগ্যতা রাখে না' অগ্নিপুজকদের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) স্বয়ং এ কথার স্বীকারোক্তি প্রদানকারী।

### विजीय अनुत्रक : الفَصْلُ الثَّانِيُ

عَرْدُ ٢٨٠٠ مُعَاذِ (رض) أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ত৮৫৯. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)
হতে বর্ণিত, রাস্পুরাহ ব্যান থখন তাঁকে ইয়ামন দেশে
[শাসনকর্তা নিযুক্ত করে] পাঠালেন, তখন প্রত্যেক
[অমুসদিম] বালেগ ব্যক্তি হতে এক দিনার [স্বর্ণমুদা] অথবা
তার সমপরিমাণ ইয়েমেন দেশে তৈরি মু'আফিরী কাপড়
আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। –(আবৃ দাউদ)

#### সংশ্ৰিষ্ট আন্দোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা]: অত্র হাদীদের আলোকে ইমাম শাফেয়ী (র.) জিজিয়া নেওয়ার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, ধনী হতে ৪৮ ও গরিব হতে ১২ দিরহাম আদায় করতে হবে, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রা.) এ নীতি অবলম্বন করেছেন। তিনি আলোচ্য হাদীদের জবাবে বলেন, এটা পারম্পরিক সমঝোতার ডিস্তিতে নির্ধারিত হয়েছে। ইমাম আহমদ (র.) বলেন, ইমাম বা খলিফার বিবেচনার দ্বারা তা নির্ধারণ করা হবে। অবশ্য এ অভিমতটিই অধিক যক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

'জিজিয়া'র পরিমাণের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। হযরত সৃষ্টিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে 'জিজিয়া'র নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই। বরং ইমামুল মুসলিমীন যার উপর যতটুকু পরিমাণ উচিত মনে করবেন তাই নির্দিষ্ট করবেন। আর ইমাম আহমদ থেকে একটি বর্ণনাও তাই।

ইমাম মালেক (র.)-এর মতে ধনী থেকে চল্লিশ দিরহাম অথবা চার দিনার। আর গরিব থেকে দশ দিরহাম অথবা দিনারের এক চতুর্থাংশ 'জিজিয়া স্বরূপ' এহণ করা হবে।

ইমাম শাক্ষেয়ী (র.)-এর মতে ধনী-গরিবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; বরং প্রত্যেক বালেগের কাছ থেকে এক দিনার অথবা এক দিনারের সমপরিমাণ মূল্যের কোনো বস্ত গ্রহণ করা হবে।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে ধনীর কাছ থেকে প্রভ্যেক মাসে চার দিরহাম গ্রহণ করা হবে আর মধ্যবিন্তদের কাছ প্রেক প্রতি মাসে দু-দিরহাম গ্রহণ করা হবে এবং গরিবের কাছ থেকে প্রতি মাসে একটি দিরহাম করে গ্রহণ করা হবে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে, গরিব ব্যক্তি যদি কাজকর্মের উপর সক্ষম হয়। অন্যথা গরিবের 'জিজিয়া' মাফ হয়ে যাবে।

দলিল: হযরত সৃফিয়ান ছাওরী (র.) এ মর্মে দলিল পেশ করে থাকেন যে, রাসূল (থেকে অনির্দিষ্ট হারে বিভিন্ন পরিমাণ 'জিজিয়া' এহণের কথা বর্ণিত রয়েছে। সূতরাং হযরত মু'আয (রা.)-এর হাদীসে প্রত্যেক বালেগের কাছ থেকে এক দিনার এহণ করার নির্দেশ রয়েছে। আর স্বয়ং রাসূল নাজরানের নাসারাদের কাছ থেকে এক হাজার হুল্লাহ এর উপর সদ্ধি করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) দলিল পেশ করেন হ্যরত মু'আয (রা.)-এর উপ<mark>রিউক্ত হাদীস দ্বারা যে, রাসূল 🥌 ধনী-গরিবের মধ্যে</mark> পার্থকা ব্যতিরেকে প্রত্যেক বালেগ থেকে এক দি<mark>নার অথবা এর সমপরিমাণ মূল্যের মু</mark>য়াফিরী কাপড় গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম মালেক (র.) এ মর্মে দলিল পেশ করে থাকেন যে, 'জিজিয়া'র ক্ষেত্রে ধনী এবং গরিবের মধ্যে পার্থক্যের উপর সাহাব্যয়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে, যেমন সামনে আসছে। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) দলিল পেশ করে থাকেন মুসান্নাফায়ে ইবনে আবী শায়বার বর্ণনা ঘারা। আর সে বর্ণনায় রয়েছে—

عَنْ كَعَرَ رَضَىَ اللّٰهُ عَنهُ وَضَعَ الْجِزْيةَ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيةً وَٱرْبَعِيْنَ دُوهَماْ وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ أَرِبَعَةٌ وَّعَشْرِيْنَ دُوهَاً وَعَلَى الْفَقِيْرِ اِثْنَا عَشَرَ وِرْهَا ثُمَّ عَجِلَ عُثَمَانَ رُضِى اللّٰهُ عَنْهُ ذَٰلِكَ .

অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.) ধনীর উপর আটচল্লিশ দিরহাম এবং মধ্যবিত্তদের উপর চব্বিশ দিরহাম এবং গরিবদের উপর বারো দিরহাম 'জিজিয়া' নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) তার উপর আমল করেছেন।

আর এ ব্যাপারে সকল সাহাবায়ে কেরামের সামনে ছিল, কি**ভু কেউই তা অস্বীকা**র করেননি। তাই 'জিজিয়া'কে তিনটি স্তরে বিন্যাস করার উপর সমন্ত সাহাবায়ে কেরামের ঐক্য হয়ে গিয়েছে।

জবাব : হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর দলিল পেশের জবাব হচ্ছে, আমীরুল মু'মিনীনের রায়ের দিকে 'জিজিয়া' সংক্রান্ত বিষয়কে সোপর্দ করার ব্যাপারটি রহিত হয়ে গিয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যের মাধ্যমে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব হচ্ছে, তা পারম্পরিক সন্তৃষ্টি এবং সন্ধিমূলক ছিল। যার মধ্যে উপরোল্লিখিত বিশ্রেষণের দ্বারা কমবেশি হতে পারে। আর আমাদের বিরোধ হচ্ছে জোরপূর্বক 'জিজিয়া' বসানো সম্পর্কে। আর ইয়েমেন তো সন্ধির ভিত্তিতে বিজয় হয়েছিল। وَعَرِينَ الْمُن عَبَّاسِ (رض) قَالَ قَالَ وَالَّهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّى لاَ تَصْلُعُ قِبْلَتَانِ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَّى لاَ تَصْلُعُ قِبْلَتَانِ فِي اَرْضٍ وَاحِدَةً وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةً . (رَوَاهُ اَحَثْمَدُ وَالتِّرْمِذِي وَابُوْ دَاوُد)

তদ্ধত, অনুবাদ: হয়রত ইবনে আক্রাস (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুরাহ ্রা: বলেছেন, একই
ভূখণে বিপরীতমুখী। দুই মুসলমানের উপর জিজিয়া কর
নেই। — আহমদ, তিরমিয়ী ও আব দাউদ

### সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

चें। वामीरमत बााचा। : উপরিউক্ত হাদীসটির দুটি মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে–

তি দারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'জাযারাতুল আরব' অর্থাৎ জায়ারাতুল আরব থেকে আহলে কিতাব ইছনি এবং থিকানদেরকে বের করে দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা ইছনি ও খ্রিস্টানদের কেবলা হচ্ছে মুসলমানদের কেবলা কা'বা ব্যতীত 'বায়তুল মাকদিস' বিধায় তাদেরকে এখানে রাখার দক্ষন এক ভূখতে দুটি কেবলা হওয়া আবশ্যকীয় হয়ে যায়।
২. দুটি ধর্ম এবং দুটি কেবলা مَعْلَى وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

দুই কেবলা অর্থ দুই ধর্মাবলম্বী: হালীসটির বাহ্যিক অর্থ কিছুটা বিদ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, তাই এর যথার্থ ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। এর অর্থ হলো— ১. কোনো মুসলমানের পক্ষে অমুসলিমদের আনুগত্য স্বীকার করে তাদের দেশে বসবাস করা উচিত নয়। কেননা নিজের ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুপ্ন রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। ২. ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের নিকট হতে জিজিয়া এহণ করা হচ্ছে বিধায় তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে, ফলে নিজেও নির্বিদ্ধে ইবাদত করতে পারবে না এবং তাদেরকেও বাধা দেওয়া যাবে না । ৩. অথবা এ হাদীসটি কেবল আরব ভূখণ্ডের জন্ম প্রযোজা। অর্থাৎ আরব ভূখণ্ড হতে ইহুদি নাসারা তথা সমস্ত বিধর্মীগণকে বিভাড়েনের নির্দেশসূলক বাকা। অবশ্য এক সময় রাস্প ক্রিট এন এন নির্দেশ শতানীর আরবরা তা রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি।

মুসলমানের উপর **জিজিয়া নেই :** অর্থাৎ যদি কোনো অমুসলমান দেয় জিজিয়া পরিশোধ করার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে. এমতাবস্থায় তার নিকট হতে কুম্মরির সময়ের জিজিয়া আদায় করা যাবে না।

وَعَنْ لَكُمْ اَنْسُ (رض) قَالَ بَعَثَ رَسُولُهُ اللّهِ عَثْ رَسُولُهُ اللّهِ عَثْ رَسُولُهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

৩৮৬১. অনুবাদ: হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা রাসুলুরাহ আং থালিদ ইবনুল
ওয়ালীদ (রা.)-কে দুমাতুল জান্দালের শাসক
উকাইদিরের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন এবং ভার।
তাকে প্রেক্ষতার করে নিয়ে আসলেন। অতঃপর তিনি
তার বুন মাফ করে দিলেন এবং জিজিয়া আদায়ের শর্তে
তার সাথে চুক্তি করেন। বাব দাউদা

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীনের ব্যাখ্যা] : প্রাসন্ধিক ঘটনা হলো 'দুমাহ' তাব্কের নিকটবর্তী সিরিয়ার একটি শহর। রাস্প হ্রয়ত বালেদ (রা.)-কে চরিবশজন অশ্বারোহীসহ এ অভিযানে পাঠিয়েছেন। হয়রত বালিদ (রা.)-এর সন্ধীগণ অতর্কিতে উকাইদিরকে গ্রেফতার করে ফেললেন। হয়রত বালিদ (রা.) তাকে নিরাপত্তা দান করে রাস্ক — এর নিকট নিয়ে আসলেন। অতঃপর সে জিজিয়া প্রদানের চুক্তি সম্পাদন করলে তিনি তাকে মুক্তি দিলেন এবং সাথে নিরাপত্তার ফরমানও লিখে দিলেন। এটা ৯ম হিজরিতে তাব্ক অভিযানের সময় ঘটে। অবশ্য উকাইদির পরে সাক্ষা মুসলমান হয়েছেন এবং রাস্ক — এর জন্য কিছু হাদিয়াও এহণ করেছেন।

### সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

ভূমির প্রকারভেদ। ভূমিসমূহ সাধারণত হচ্ছে দু-প্রকার- ১. ভূমিন ই. خُرَاجِی ২.

राष्ट्र ये ভূমি यात्र অधिवाभी अग्नः মুসপমান হয়ে গিয়েছে অথবা যে ভূমিকে জোরপূর্বক বিজয় করে গনিমত ক্ষান্তনীনে মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়েছে। আর যে ভূমিকে জোরপূর্বক বিজয় করার পর সেখানের মালেক কাফেরদেরকে সেখানে অবস্থানের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। সে ভূমি হঙ্গে خُرَاجِيُ অবশিষ্ট বিস্তারিত বর্ণনা ফিকহের কিতাবাদি দুষ্টব্য।

এখন উপরিউক্ত হাদীসে যে মুসলমানদের থেকে يُعَشَّرُ -কে নিষেধ করা হয়েছে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন উব্ভি রয়েছে। ইবনুল মূলক বলেন যে, এর দ্বারা ব্যবসার মালের مُشَرِّر উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আর আল্লামা খান্তারী (র.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের জমির উৎপাদন থেকে ﷺ বাতীত অন্য কোনো জিনিস গ্রহণ করা যাবে না।

পক্ষান্তরে ইহুদি এবং খ্রিস্টান যে, তাদের থেকে ঐ ﷺ এহণ করা হবে যার উপর সন্ধি চুক্তি সংঘটিত হয়েছে। আর যদি কোনো চুক্তি না হয়, তাহলে ﷺ নয় বরং শুধু জিজিয়া গ্রহণ করা হবে।

অতঃপর ইমাম শাকেয়ী (র.)-এর মতে আহলে কিতাবদের জমির উৎপাদিত ফসল থেকে সাধারণতঃ কোনো عُـنـْر নেই। কেননা তাদের উপর 'জিজিয়া' রয়েছে।

কিছু আহনাফের মতে যদি কাফেররা মুসলমানদের ব্যবসার মাল থেকে ﷺ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে মুসলমানরাও কাফেরদের ব্যবসার মাল থেকে এইণ লা করে তবে আমরাও কাফেরদের ব্যবসার মাল থেকে গ্রহণ লা করে তবে আমরাও কাফেরদের ব্যবসার মাল থেকে গ্রহণ লা করে তবে আমরাও কিছে কিছেন লা করিছিল করিছিল

এমনিভাবে হাদীসে হরব ও আমাদের সহায়ক হিসাবে রয়েছে তা হচ্ছে ঠোনেত্রন্তি বুনি এনং বিক্রাইন কিন্তু বুনি এবং বিক্রাইন কিন্তু বুনি ক্রাইন কর্মান ক্রমান ক্রমান

وَعَنْ اللّهِ عَقْبَةَ بَنْ عَامِدٍ (رض) قَالَ فَلْتُ بِنَ عَامِدٍ (رض) قَالَ فَلْتُ بِنَا نَمُسُّ بِقَوْمٍ فَلاَ هُمْ يُ فَذُونَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ النَّحَقِّ وَلاَ نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِنْ اَبُوا إِلّا أَنْ تَأْخُذُوهُ كُرُهًا فَخُذُوا. (رَوَاهُ النَّتِ مُذَيًّا)

৩৮৬৩, অনুবাদ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরক্ত করলাম, ইয়া
রাসূলাল্লাহ! [জিহাদ উপলক্ষে] আমরা কথনো কথনো
এমন জনপদ অতিক্রম কবি যারা আমাদের মেহমানদারি
করে না, এমনকি তাদের উপর আমাদের জন্য যে
সহানুভূতি করা কর্তব্য তারা তাও পালন করে না। আর
আমরাও জবরদন্তিমূলক তাদের নিকট হতে আদায় করি
না, [এরূপ সংকটকালে আমাদের করণীয় কী?] উত্তরে
রাসূলুল্লাহ ক্রি বললেন, যদি তারা স্বেছায় প্রদান না
করে [আর তোমরাও সংকটে নিপতিত হও] তবে তোমরা
প্রয়োজন মাফিক জোরপূর্বক আদায় করতে পার।

–[তিরমিযী]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

আৰ্থ- জিমি সম্প্ৰদায়। যাদের উপর ইমাম বা শাসকের পক্ষ হতে এ চুক্তি বা শত আরোপ করা হয়েছে যে, 'দি কোনো সময় মুসলমান মুজাহিদগণ তাদের এলাকায় গমন করে, তাদের প্রয়োজনীয় আতিথেয়তা ও সহানুভূতি প্রদান করবে। মদিনার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে অবহিত গোত্রের সাথে এরপ চুক্তি ছিল। কিন্তু যদি পূর্ব হতে এমন কোনো শর্ত আরোপিত না থাকে আর আগমনকারীগণও সংকটে না পড়ে, তখন অন্য ভাইয়ের মাল জোরপূর্বক নেপ্রয়া জায়েজ নেই। অবশা বেচ্ছায় সন্তুষ্টিচিত্তে আতিথেয়তায় এগিয়ে আসলে, তা হবে বদান্যতা।

### ् وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : ज्जीय अनुत्क्ष

عَنْ الْخُطَّابِ (رض) ضَرَبَ الْجِنْزِيَةَ عَلَىٰ اَهْ لِالذَّهَبِ ارْبَعَةَ ذَنَانِبْرَ وَعَلَىٰ اَهُ لِ الْوَرَقِ اَرْبُعِبْنَ دِرْهَمَّامَعَ ذٰلِكَ اَرْزَاقُ الْمُسْلِمِيْنَ وَضِيَافَةُ تَلْفَةَ اَبَّامٍ. (رَوَاهُ مَالِكُ)

৩৮৬৪. অনুবাদ: তাবেয়ী হযরত আসলাম হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনুল খারাব (রা.) স্বর্ণের মালিকগণের উপর চার দিনার এবং রৌপ্যের মালিকগণের উপর চল্লিশ দিরহাম নির্ধারণ করাও ১০০০ উপর বাধ্যতামূলক করেছেন। —[মালিক]

# بَابُ الصَّلَّحِ পরিচ্ছেদ : সিদ্ধ স্থাপন

সূলহ। অর্থ হলো- মানুষের বিবাদময় ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে আপস-মীমাংসা করা। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণীদুর্নি কুলি কুলি দুর্নি কুলি কুলি ত্র কুলি হৈ বাজি দানখ্যুরাত, সংকাজ ও লোকদের মীমাংসার ভুকুম দেয় এটা ছাড়া তাদের অধিকাংশ চুলি চুলি গোপন আলামের মধ্যে কল্যাণ
নিহিত নেই।

অবশ্য এ সূলহ' বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে, স্বামী-ব্রীর মধ্যে, প্রতিষ্ঠিত ন্যায়পরায়ণ শাসক ও বিদ্রোহীদের মধ্যে, বিবাদময় দূ-দলের মধ্যে এবং যৌথ মালিকানাধীন বন্ধুর মধ্যে ইত্যাদি। রাস্পুরাহ সামাজিক ব্যবস্থা হতে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত আপস-মীমাংসা স্থাপন করে আসনু মুখোমুথি রক্তক্ষরী সংঘর্ষকে প্রশমিত করেছেন। আল্লাহর কালামের নির্দেশ নির্দ্ধি নির্দ্ধি নির্দ্ধি নির্দ্ধি গ্রালামের নির্দেশ নির্দ্ধি নির্দ্ধি নির্দ্ধি করিছে উদ্যাত হয়, তবন তুমিও সেই দিকে বুকৈ যাও। আরাতের তাৎপর্য হলো সর্বদা-সর্বাবস্থায় কাফেরদের সাথে কেবলমাত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন এমন কোনো কথা নয়; বরং যদি মুসলমান শাসক সুলহ-সন্ধি করার মধ্যে নিজ্ঞেদের কল্যাণ কিংবা আত প্রয়োজন মনে করেন, তখন তিনি তাও করতে পারেন। ইসলামের ইতিহাসে 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' তার জ্বলন্ত প্রমাণ। রাস্ল ক্রিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গোত্রের সাথে সন্ধি স্থাপন ক্রেছিলেন অত্র পরিজ্ঞেদের হাদীসসমূহে তারই বর্ণনা রয়েছে।

# विश्व अनुत्कृतः विश्व अनुत्कृत

عَرِيْتُ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بَنِ الْحَكِم (رض) قَالاَ خَرَجَ النَّبِيُ اللَّهِ عَمَرَةَ وَمَرْوَانَ عَامَ الْحُدَيْئِينَةِ فِى بِضِع عَشَرَةً مِانَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَلَمَّا اَتَى ذَا الْحُلَيْفَةَ قَلَدَ مِنْ اَصْحَابِهِ فَلَمَّا اَتَى ذَا الْحُلَيْفَةَ قَلَدَ مَنْ اَصْحَابِهِ فَلَمَّا اللَّهُ مَنْ وَاحْرَمَ مِنْ اللَّهُ المِعْمَرةِ وَسَارَ حَتَّى إِنْ الْقَصْوَاء فَيَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ خَلَاتَ الْقَصْوَاء خُلَاتَ الْقَصْوَاء مُنَالًا النَّاسُ حَلْ حَلْ خَلَاتَ الْقَصْوَاء مُنَالًا الْقَصْوَاء أَنْ الْقَصْوَاء مُنَالًا الْقَصْوَاء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْقَصْوَاء أَنْ الْقَصْوَاء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْقَالَ النَّاسُ حَلْ أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْفَاسُواء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْعُمْواء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْفَاسُواء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْقُواء الْقَاسُواء أَنْ الْقُواء الْقَاسُواء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْقُواء الْعُلَالُ الْقَاسُواء أَنْ الْقَاسُواء أَنْ الْعُلَالِيْ الْقُواء الْقُواء الْقُلْمُ الْقُواء الْقَاسُواء الْقَاسُواء أَنْ الْعُلَالُ الْقُلْمُ الْقُواء الْقَاسُواء أَنْ الْقُواء الْقَاسُواء أَنْ الْعُلَالُ الْعُلَالُولُواء الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعُلَالُوا الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْعُلَالُولُ الْعُلَالُوا الْعُلَالُولُوا الْعُلَالُولُ الْعُلَالُ الْعُلَالُولُ الْعُلَا

৩৮৬৫. অনুবাদ: হ্যরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান ইবনে হাকাম (রা.) তাঁরা উভয়ে বলেন, নবী করীম === হুদাইবিয়ার বংসর এক হাজারেরও অধিক সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে মদিনা হতে মিক্কাভিমুখি বের হলেন এবং যুলহুলাইফা নামক স্থানে এসে কুরবানির পশুর গলায় 'কিলাদাহ' [বিশেষ ধরনের চামড়ার হার] ঝলালেন এবং 'ইশআর' করলেন। অর্থাৎ পত্তর চুটির পার্মে ধারাল অস্ত্র দারা হালকা জখম করে উক্ত স্থানে বক্ত মেখে দিলেন। আর তথা হতে ওমরার ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হলেন। চলতে চলতে যখন মঞ্চায় অবতরণের পথিমধ্যে অবস্থিত উপত্যকায় উপস্থিত হলেন, তখন রাসূল 🚟 -এর উদ্ভী বসে পড়ল। তখন লোকেরা হাল হাল বলে উদ্রীকে উঠাতে চেষ্টা করল াএব অর্থ- উঠো উঠো। চলার পথে উট বসে গেলে এ भक् वर्ष ठरक উठात्ना द्य il किन्न देखी उठेन ना i ठाता বলতে লাগল, 'কাসওয়া' জিদ করেছে 'কাসওয়া' জিদ করেছে ।

فَقَالَ النُّبِيُّ عَلَيْ مَا خَلَأَتِ الْقَصْواءُ وَمَا عَلَىٰ ثَمَدِ قَلَيْلِ الْمَاءَ يَنَبُّرُضَهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَلَمْ يَلْبَثُهُ النَّاسُ حَتَّى نَـ وَشَكْي الني رَسُولِ الله عَلَيْ الْعَطْشَ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُرُّامَرَهُمُ أَنْ يَجْعَ فيه فَوَاللَّه مَازَالَ يُجيشُ لَهُمَّ بِالرِّيّ حَتَّى صَدَرُواْ عَنْهُ فَبَيْنَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرَفَا ءَالْخُزَاعِينَ فِي نَفَرِ مِنْ خُزَاعَةَ ثُمَّ أتَاهُ عُرُوةَ بُن مُسْعُودٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ إِلَى الْبَيْت وَلاَ قَاتَلْنَاكَ وَلَٰكِنْ أَكْتُبُ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْد اللُّه قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَاللَّهِ إِنَّيْ لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَلَّابِتُمُونِي .

তখন মহানবী : বললেন 'কাসওয়া' উদ্ধীব নামা জিদ করেনি এবং এটা তার স্বভাবও নয়: বরং যিনি হাতিকে আটকিয়ে ছিলেন তিনিই একে আটক রেখেছেন। এব দ্বারা রাসল 🚟 সুরা ফীলের ঘটনার প্রতি ইঞ্চিত করেছেন।] অতঃপর তিনি বললেন, সেই সন্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহর পবিত্র স্থানের মর্যাদা রক্ষার্থে তারা কিরাইশরা আমার নিকট যে আচরণের প্রার্থনা জানাবে আমি তা মঞ্জর করে নেব। অতঃপর তিনি উষ্ট্ৰীকে ধমক দিলে তা সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁডাল এবং দেত চলতে লাগল। এবার তিনি মক্কার সরাসরি পথ হতে সরিয়া অন্য পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, অবশেষে হুদায়বিয়ার উপকণ্ঠে সামান্য পানি বিশিষ্ট কপের নিকট এসে অবতরণ করলেন। লোকেরা তা হতে অল্প অল্প করে পানি নিলেও অল্পক্ষণ পরেই তা নিঃশেষ হয়ে গেল এবং রাসলল্লাহ 🚟 -এর নিকট এসে পিপাসার অভিযোগ করল। একথা শুনে তিনি স্বীয় থলি হতে একটি তীর বের করে বললেন, একে কৃপটির মধ্যে ফেলে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম! তীর নিক্ষেপ মাত্রই কুপের পানি পরিপূর্ণ হয়ে উপচে উঠতে লাগল । ফলে তারা সকলে উক্ত স্থান হতে চলে যাওয়া পর্যন্ত তা হতে পরিতৃপ্ত হয়ে পানি ব্যবহার করল। মুসলমানেরা পানি পান করা ইত্যাদিতে মশগুল ঠিক এমন সময় 'খোযআ' গোত্রপতি বদাইল ইবনে ওয়ারাকা স্বীয় 'খোয্আ' গোত্রের কতিপয় লোকজনসহ তথায় উপস্থিত হলো। সে চলে গেলে উরওয়া ইবনে মাসউদ আসল। পিরবর্তী ঘটনা। ব্যাখ্যা করে বর্ণনাকারী বলেন, পরিশেষে সোহাইল ইবনে আমর এসে উপস্থিত হলো। [তার সাথে কথোপকথন শেষে] রাসল 🚟 [হযরত আলী (রা.)-কে] বললেন, লিখ, 'এটা আল্লাহর রাসল মুহাম্মদ === -এর পক্ষ থেকে সম্পাদিত সন্ধিপত্র। একথা শুনে সোহাইল বলে উঠল, আল্লাহর কসম! যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসুল বলে জানতাম, তাহলে কখনো আপনাকে বায়তল্লাহ জিয়ারত করা হতে বাধা দিতাম না এবং আপনার সাথে যুদ্ধ করতাম না, বরং আপনি এভাবে লিখুন 'আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদের পক্ষ হতে'। তার কথা তনে নবী করীম 🚟 বললেন, আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন কর।

وَعَلَىٰ اَنْ لَا يَأْتَبُكَ مِنَّا رَجُلُ وَانْ كَانَ عَ بْأَنَّهَا الَّذِيْنَ امِنْوا إذا جَاءِكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ إلى السدينة فجاء ابو بنصيس رجل من رَجُلَينُ فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَينُ فَخَرَجَا بِهِ حَتُّى اذاً بِلَغَا ذَا الْحَلَيْفَةِ نَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَـمَرلُهُمْ فَقَالَ أَبُو بُصِيْدِ لِأَحَدِ لَمَيْن وَاللَّهِ إِنَّى لَارَىٰ سَيْفَكَ هٰذَا يَا المديِّنية فدخل المسجَّد يَعْدُوْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَاحبَى وَإِنَّى لَمَقْتُولٌ فَجَاءَ أَبُو بُصِيْر.

আচ্ছা, [হে আলী!] মুহামদ ইবনে আদৃদ্বাহ লিখ। সদ্ধিপত্র লেখা হচ্ছিল, তখন সোহাইল বলে উঠল, এ বৎসর আপনি মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না। আগামী বংসর প্রবেশের অনুমতি রয়েছে অন্যান্য শর্তাবলির সাথে এটাও লেখা হোক যে, যদি আমাদের কোনো পোক [মক্কা হতে] আপনার নিকট যায় তাকে অবশ্যই মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিতে হবে, যদিও সে আপনার <sup>ধর্মে</sup> বিশ্বাসী হয়। বর্ণনাকারী বলেন, সন্ধিপত্র লেখা শেষ হলে রাসূলুরাহ 🚐 সঙ্গীগণকে বললেন, উঠো, তোমরা নিজেদের সাথে নিয়ে আসা পত কুরবানি করে দাও। তারপর মাথা মুড়িয়ে ফেল, অর্থাৎ ইহরাম হতে হালাল হয়ে যাও। এরপর কতিপয় মহিলা বসে তার নিকট ইসলাম গ্রহণ করল, এ সময় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করলেন। অর্থাৎ 'হে মু'মিনগণ! কোনো মুমিন মুসলমান নারী হিজরত করে তোমাদের নিকট আসলে তাদেরকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে নাও।' এ আয়াত দারা সে সমস্ত মুসলমান রমণীদেরকে ফেরত পাঠাতে **जाल्लार निराध करतार्ह्म এवः निर्दाश फिर्लम रा. यिम** সমস্ত মহিলাদের কাফের স্বামীগণ তাদের মোহর পরিশোধ করে থাকে, তাহলে তোমরা) তাদের মোহর ফেরত দাও। অতঃপর মহানবী = মদিনায় ফিরে আসলেন। এ সময় আবু বাসীর নামে কুরাইশের এক ব্যক্তি মুসলমান হয়ে [মক্কা হতে মদিনায়] নবী করীম 🚐 -এর নিকট আসল । অপরদিকে করাইশরাও তার সন্ধানে মদিনায় দুজন লোক পাঠাল। (সন্ধিপত্রের শর্তানুযায়ী) নবী করীম 🚐 আবৃ বাসীরকে তাদের হাতে অর্পণ করলেন। তারা আবু বাসীরকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলো। 'যুলহুলাইফা' নামক স্থানে পৌছে নিজেদের খাদ্য [খেজর] খাওয়ার জন্য সওয়ারি হতে নামল, অর্থাৎ যাত্রা বিরতি করলা এ সময় আবু বাসীর তাদের একজনকে বলল হে অমক! আল্লাহর কসম! তোমার তলোয়ারখানি তো দেখছি খুবই চমৎকার এবং মৃল্যবান? আমাকে একট দাও, দেখি কেমনং লোকটি তলোয়ারখানি আব বাসীরের হাতে দিল, সে তাকে ভালোভাবে ধরে তা দারা তাকে এমনভাবে আঘাত করল যে সে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করল। আর অপর লোকটি দৌডে পালাল এবং দৌভাতে দৌভাতে মদিনায় এসে মসজিদে নববীতে আশ্রয় গ্রহণ করল। তাকে দেখে নবী করীম 🚐 বললেন, এ লোকটি নিশ্চয়ই ভীত-সম্ভস্ত। সে নবী করীম -এর নিকট গিয়ে বলল, আল্লাহর কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে, সুযোগ পেলে আমাকেও কতল করা হতো : এখন আমাকে বাঁচান! লোকটির পিছনে আবু বাসীরও এসে **উপস্থিত হলো**।

فَقَالَ النَّنبِيُّ عَلِيَّ وَيْلُ أُمِّهِ مُسْعِرُ حَرْبِ لَوَّ كَانَ لَهُ أَحَدُّ فَلَمَّا سَمَع ذٰلِكَ عَرَفَانَهُ فَلَحَقَ بِابِيْ بَصِيْرِ فَجَعَلَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ قُريَشْ رَجُلُ قَدْ اَسْلَمَ إِلَّا لَحِنَ بِاَبِيْ بَصِيْر جْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عَصَابَةُ فَوَ اللَّه مَا يَسْمَعُوْنَ بَعِيْدُ خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُواْ لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَاخَذُواْ أَمْوَالُهُمْ فَارْسَلَتْ قُرَيْشُ إِلَى النَّنبِيِّ ﷺ تُنَاشِدُهُ اللُّهُ وَالرَّحْمَ لَكًا أَرْسُلَ إِلَيْهِمُّ فَهَنَّ أَتَاهُ فَهُوَا مِنْ فَارْسَلَ النَّنبِيُّ عَلَيْ إِلَيْهِم. (رَوَاهُ الْبُخَارِي)

তাকে দেখে নবী করীম 💴 আক্ষেপের সাথে বললেন 'তার মায়ের প্রতি আফসোস! কি সর্বনাশ না সে ঘটাল। সে তো যদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করতে চায় সে এ যদি কাউকেও সহযোগী পায় তবে সে যদ্ধের দারানল প্রজলিতকারী হবে। এ সমস্ত কথা হনে আব বাসীর বঝ তে পারল যে নবী করীম তাকে পনরায় কাফেবদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। এটা বুঝে সে নীরবে সেখান হতে বের হয়ে সোজা সাগরের উপকলের দিকে চলে গেল এবং তথায় জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করল। বর্ণনাকারী বলেন, ইতোমধ্যে মিক্কার করাইশদের হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত। সহাইলের পত্র আব জান্দাল বন্দিমক্ত হয়ে আবু বাসীরের সাথে মিলিত হলেন। এভাবে মক্কার কুরাইশদেরকে নিকট হতে কোনো মুসলমান পালিয়ে আসতে সক্ষম হলে সেও সরাসরি গিয়ে আব বাসীর ও তার সঙ্গীদের সাথে মিলিত হতো। এভাবে ক্রমাগত সেখানে একটি গেরিলা দল গড়ে উঠল। যখনই তারা ন্তনতে পেত যে, কুরাইশদের কোনো তেজারতি কাফেলা সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়েছে, তখনই তারা উক্ত কাফেলার উপর অতর্কিত আক্রমণ করত এবং তাদেরকে হত্যা করে তাদের মালসম্পদ প্রভতি লট করে নিয়ে যেত। ফলে অতিষ্ঠ হয়ে কুরাইশগণ নবী করীম == এর নিকট এই প্রস্তাব পাঠাল যে, তিনি যেন আত্মীয়তার সহানুভৃতি ও আল্লাহর ওয়ান্তে আবু বাসীর ও তার সঙ্গীদেরকে লুটতরাজ হতে বিরত রাখেন এবং সত্তর যেন আবু বাসীরকৈ তথা হতে ফিরিয়ে আনেন। সাথে সাথে এটাও জানিয়ে দিল যে. এখন হতে মকার কোনো মুসলমান মদিনায় রাস্লুলাহ -এর নিকট আসলে তাকে আর ফেরত পাঠাতে হবে না। অতঃপর রাস্লুল্লাহ 🚃 আবৃ বাসীর ও তার সঙ্গীদেবকে আনতে লোক পাঠালেন। তখন তারা সবাই মদিনায় চলে আসেন। -[বুখারী]

#### সংশিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা): হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় নবী করীম 🚃 সাহাবীদের নিকট জামাতসহ ওমরার উদ্দেশ্যে মর্দিনা হতে রওয়ানা হয়ে উক্ত স্থানে একে পৌছলে কুরাইশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন এবং সেখানে একটি চুক্তিনামা সম্পাদন হয়, এটা ৬৯ চিন্তুবি ঘটনা ।

দারা ইয়েমেন দেশীয় কাঞ্চের রাজা 'আবরাহার' ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে বায়তৃত্বাহ শরীষ্ঠকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে হাতি সওয়ার সৈন্য নিয়ে মক্কার অনতি দূরে 'যুলমাজায' নামক পর্যন্ত পৌছেছিল। তখন আর হাতি মক্কার দিকে অপ্রসর হলো না; বরং সেখানে বসে পড়ল, অবশ্য অন্য দিকে যেতে বললেন সেই দিকে অনায়াসে চলত। পিরে আবাবিল পাখি দ্বারা সেখানেই তাদের সকলকে ধ্বংস করা হয়েছে। অনুরূপভাবে রাসূল হ্রা ইনাইবিয়ায় পৌছলে তথায় তার উষ্ট্রী বসে পড়ল।

উটে এটা একটি আঞ্চলিক পরিভাষা। চলার পথে উট হঠাৎ কোথাও থেকে বা বসে গেলে এ শব্দ বলার সাথে সাথে তা উঠে চলতে থাকে। ছুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে আরো কতিপয় শর্ত রয়েছে। ইসলামের ইতিহাস ও বুখারী মুসলিম শরক্ষে তা কিস্কাবিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানের বর্ণনায় আবু বাসীরের ঘটনাটি সেগুলোর অন্যতম। وَعَرِينَ النَّبِسِيُ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبِ (رض) قَالَ صَالَحَ النَّبِسِيُ الْبَدُ الْمُصْرِكِبِ نَبَسِوْمَ الْمُحَدِيْدِ بَنَ بَسُوْمَ الْمُحَدِيْدِ بَنَ بَسُوْمَ الْمُحَدِيْدِ بَنَ بَسُوْمَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ لَمْ يَرَدُّوهُ وَعَلَى اَنْ يَذْخُلُهَا مِنْ قَالِهُ وَيُعَلَى اَنْ يَذْخُلُهَا مِنْ قَالِ وَيُقِيدُ مَ يِهَا ثَلَّ شَدَّا يُكَمْ وَكَنْ اَتَاهُم مِنْ اللَّهِ الْمَدِينَ لَمْ يَرَدُّوهُ وَعَلَى اَنْ يَذْخُلُها مِنْ قَالِ وَيُقِيدُ مَ يِهَا ثَلَّ شَدَّا يُكَمْ وَلَا يَذْخُلُها فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّعَوْنِ وَنَعُوهِ فَجَاءَ اَبُوْ جَنْدَلِ يَتَعْجُلُ فِي قُدُودِهِ فَرَدُهُ الْمُعَلِّدُ وَالسَّيْفِ وَالْقُوشِ وَنَعُوهِ فَجَاءَ اَبُوْ جَنْدَلِ يَتَعْجُلُ فِي قُدُودِهِ فَرَدُهُ الْمُعَلِيدِهِ الْمُتَعَلِّمُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِيدُهِ الْمُعَلِيدِهِ وَالْعَلَى الْمُعَلِيدِهِ الْمُعَلِيدِهِ الْمُعَلِيدِهِ اللْمُعَلِيدِهِ الْمُعَلِيدِهِ الْمُعَلِيدُهِ الْمُعَلِيدِهِ الْمُعَلِيدِهِ الْمُعَلِيدِهِ الْمُعَلِيدِهِ الْمُعَلِيدِهِ الْمُعَلِيدِهُ الْمُعَلِيدِهِ الْمُعَلِيدِهُ الْمُعَلِيدِهُ الْمُعَلِيدِهُ الْمُعَلِيدِهُ الْمُعَلِيدِهُ الْمُعَلِيدِهُ الْمُعَلِيدِهِ الْمُعَلِيدِهُ الْمُعَلِيدِهُ الْمُعَلِيدِهُ الْمُعَلِيدِهُ الْمُعَلِيدِهُ الْمُعَلِيدِهُ الْمُعَلِيدُهُ الْمُعَلِيدُهُ الْمُعَلِيدِهُ الْمُعَلِيدُهُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُهُ الْمُعَلِيدُهُ الْمُعَلِيدُهُ الْمُعَلِيدُهُ الْمُعِلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَالَ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعَلِيدُ الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالُولُ الْمُعَلِيمُ الْمُعُلِيدُ الْمُعِلَّالَّالَ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمُ الْمُعِلَّالِي الْمُعْلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلِي الْمُعَلِيمُ الْمُعِلِيمُ الْمُعَلِي الْمُعِلِيلُولُ الْمُعَلِي الْمُعْلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعِلَّا الْمُعَلِيمُ الْمُ

৩৮৬৬. অনুবাদ : হ্যরত বারা ইবনে আহিব (রা.) হতে वर्गिछ । छिनि वर्मन, नवी कतीय = इमाग्रविवात मिन মুশরিকদের সঙ্গে তিনটি শর্তের উপর চুক্তি সম্পাদিত करतिष्टिमन- ). मकात कारना मुनतिक टिमनाम গ্রহণ করে] তাঁর নিকট [মদিনায়] আসলে তাকে করাইশদের নিকট ফেরত দিতে হবে। আর মদিনা হতে কোনো মুসলমান [মুরতাদ হয়ে] তাদের নিকট আসলে তাকে মুসলমানদের নিকট ফেরত দিতে হবে না। ২. আগামী বংসর মুসলমানরা ওধুমাত্র তিন দিনের জন্য মকায় আসতে পারবে। ৩. মকায় প্রবেশকালে সমরান্ত্র. তলোয়ার, তীর, ধনুক ইত্যাদি কোষবদ্ধ রাখতে হবে। সন্ধিপত্র সম্পাদিত হওয়ার পরক্ষণেই [সোহাইল ইবনে আমরের পুত্র] আবু জান্দাল হাত পায়ে বেড়ি পড়া অবস্থায় এসে সেখানে উপস্থিত হলো। কিন্তু সন্ধিপত্রের শর্ত মোতাবেক) নবী করীম 🚃 তাকে মুশরিকদের নিকট ফেরত দেন। - বিখারী ও মুসলিম।

وَعَنْ النَّبِيّ النَّهِ النَّبِيّ اللّهِ فَاشْتَرَطُوا عَلَىٰ صَالَحُوا النَّبِيّ اللّهِ فَاشْتَرَطُوا عَلَىٰ النَّبِيّ اللّهِ النَّبِيّ عَلَىٰ النَّبِيّ عَلَىٰ النَّبِيّ عَلَىٰ النَّبِيّ عَلَىٰ النَّبِيّ عَلَىٰ النَّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

৩৮৬৭. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, কুরাইশগণ নবী করীম === -এর সাথে সন্ধি করল, তারা তাতে এ শর্ত আরোপ করল যে, যদি তোমাদের [মুসলমানদের] কোনো লোক আমাদের কাছে [মঞ্জায়] আসে, তবে তাকে আমরা তোমাদের নিকট ফেরত দেব না। আর আমাদের কিরাইশদের) কোনো লোক মিদিনায়। গেলে তোমরা তাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। এটা শুনে সাহাবীগণ (ক্ষাভের সাথে) বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি এ শর্তও লিখতে বলছেন? নবী করীম 🚞 দৃঢ়তার সাথ জবাব দিলেন, হাা। কেননা আমাদের নিকট হতে যে ব্যক্তি [স্বেচ্ছায়] তাদের নিকট চলে গেছে, তাকে আলাহ তা'আলা নিজের রহমত হতে বঞ্চিত করেছেন। [কেননা মুরতাদ ব্যক্তিই এরূপ যেতে পারে] আর তাদের কোনো লোক আমাদের নিকট আসলে আর আমরাও তাকে ফেরত দিলে] আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তার মুক্তির একটা পথ উন্যুক্ত করে দেবেন। [কারণ সে হবে মুসলমান ।] - মুসলিম]

وَعُوْ الْمُنْكَ عَانِشَةَ (رض) قَالَتْ فِيْ بَيْعَةِ النِّيسَا، إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَعْنَهُ مَنْ يَهُذِهِ الْاَبَةِ لَيَكِهُا الَّنِبِيُّ إِذَا جَا مَكَ الشَّمُ وْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ فَمَنْ اَقَرَّتُ يَهْذَا الْشُرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا قَدْ بَايَعْنَكَ كَلَامًا يُكَلِّمُهُا بِهِ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ بَارَ

ত৮৬৮. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, কুরআন মাজীদের এ আয়াতের আলোকে
রাস্পুরাহ ক্রি পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ নারীদের বায় আত
নিতেন। আয়াতের অর্থ— 'হে নবী! যখন মুমিন রমণীগণ
আপনার কাছে বায় আত করতে আসে' শেষ পর্যন্ত। যে
রমণী আয়াতে উল্লিখিত শর্তাবলি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি
প্রদান করত তিনি তাকে বলতেন আমি তোমাকে কথার
মাধ্যমে অর্থাৎ মুখের বায় আত করে নিয়েছি। আলাত্রাত
কসম! বায় আত কালে তার হাত কোনো নারীর হাত
স্পর্শ করেনি। —[বুখারী ও মুসলিম]

### षिठीय अनुत्कर : اَلْفَصْلُ الثَّاني

عَرِيْكَ الْمِسْور وَمُرُواَنَ (رض) أَنَهُمُ الصَّلَكُواْءَ لَا لَهُمُ الْهُمُ الصَّلَكُواْءَ لَكُ وَضَّع السَّحَرْبِ عَشَرَ سِنِينَ مَن وَيْهِ فَي النَّاسُ وَعَلَى أَنَّ بَيْنَنَا عَبْبَةً مَكْفُوفَةٌ وَإِنَّهُ لاَ إِسْلَالَ وَلاَ اغْلالًا وَلا أَوْلاً الْفَلْالُولُولُونَا الْفَلْلُولُولُونَا الْفَلْلُولُونَا الْفَلْلُولُولُونَا الْفَلْلُولُولُونَا أَوْلَا الْفَلْلُولُولُونَا الْفَلْلُولُولُونَا الْفَلْلُولُولُونَا الْفَلْلُولُولُونَا الْفَلْلُولُولُونَا الْفَلْلُولُولُونَا الْفَلْلُولُولُونَا الْفَلْلُولُولُونَا الْفَلْلُولُولُونَا الْفَلْلُولُونَا الْفَلْلُونُ الْفَلْلُونُ الْفَلْلُونُ الْفُلُولُ الْفَلْلُونُ الْفُلُولُونَا الْفُلُولُونَا الْفَلْلُولُونَا الْفَلْلُونُ الْفُلُولُ الْفُلُولُونَا الْفَلْلُونُ الْفُلُولُونَا الْفُلْلُونُ الْفُلُولُونَا الْفُلْلُولُونَا الْفُلْلُولُونَا الْفُلْلُولُونَا الْفُلْلُونُ الْفُلْلُونُ الْفُلْلُونُ الْفُلُولُونَا الْفُلْلُونُ الْفُلْمُ الْفُلْلُونُ الْفُلُونُ الْفُلُونُ الْفُلُونُ الْفُلُونُ الْفُلْلُونُ الْفُلْلُونُ ا

৩৮৬৯. অনুবাদ: হ্যরত মিসওয়ার ও মারওয়ান (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা [কুরাইশরা] মুসলমানদের সাথে [হুদাইবিয়া নামক স্থানে] দশ বৎসরের জন্য যুদ্ধ স্থাণত রাখার নিমিত্তে সদ্ধিপত্র সম্পাদন করেছিল যেন সর্বসাধারণ লোকজন নিরাপদে থাকতে এবং নির্বিদ্ধে চলাক্ষেরা করতে পারে। তার মধ্যে এটাও উল্লেখ ছিল, আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করব না এবং পরস্পরের মধ্যে গোপনে বা প্রকাশ্যে কেউ চুরি বা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেব না। ব্যাবাদাউদা

وَعَنْ اللهِ مَنْ وَانِ بْنِ سُلَيْمٍ (رض) عَنْ عِنَّة مِنْ اَبَنّاء اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَّ قَالَ اللهِ عَلَّ قَالَ اللهِ عَلَّ قَالَ اللهِ عَلَّ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ ال

### সংশ্ৰিষ্ট আন্সোচনা

हामीप्तत द्याचा। : 'সাধ্যের অধিক কষ্ট দেওয়া'। যেমন যে ব্যক্তির উপর জিজিয়া আদৌ প্রয়োগ হয় না, তার عُرُّ أَلْحَدِيْثِ উপরে প্রয়োগ করা। অথবা জিজিয়ার নির্ধারিত পরিমাণ অপেকা অধিক আদায় করা ইত্যাদি।

وَعَنْ اللهِ النَّبِيثَ أَمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَبْقَةَ (رض) قَالَتْ بَايَعْتُ النَّبِيثَ بَيْثَةٍ فِيْ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِيبُما اسْتَطَعْتُنُ وَاَطَقْتُنَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَرْحَمُ بِنَا مِنْنَا بِاَنفُسِنَا قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّه بَايعْنَا تَعْنِيْى صَافَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّه بَايعْنَا تَعْنِينَى صَافَحْنَا قَالَ وَلَيْمَ وَأَوْكَفَوْ لِي لِامْرَأَةٍ وَلَيْكَ وَالنَّسَانِتُي وَابْنُ وَالنَّسَانِتُي وَابْنُ وَالنَّسَانِتُي وَابْنُ مَا الْمَوطَّلُ ()

৩৮৭১. অনুবাদ: হ্যরত উমাইয়াহ বিনতে রুকাইকাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক মহিলার সাথে আমিও রাস্পুরাহ — এর কাছে বায়্মান্তর করলাম। তখন তিনি আমাদেরকে বলেছেন, আমি তোমাদের নিকট হতে এমন সমস্ত ব্যাপারে অঙ্গীকার নিলাম, যে পরিমাণ তোমাদের শক্তি ও সাধ্যে কুলায়। আমি বললাম, আরাহ ও তাঁর রাস্ল আমাদের জন্য আমাদের নিজেদের চেয়ে অধিক দয়ালু। অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাস্লাল্লাহ! আমাদেরকে বায়'আত করে নেন। অর্থাৎ পুরুষদের ন্যায় আমাদের হাত ধরে বায়'আত গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, শোন, আমার মুখের বায়ী [অর্থাৎ মুখের কথার] দ্বারা একশত মহিলার বায়'আত গ্রহণ করার একজন মহিলার বায়'আত গ্রহণ করার মতোই।

-[তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও মুয়াত্তায়ে মালিক]

### ्ठ्ठीय अनुत्रक : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرِوِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ (رض) قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَابَى اَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يَدْعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَى فَا اللّٰهِ عَلَيْ فِي الْفَعَدَةِ فَابَى اَهْلُ مَكَّةَ حَتَى فَا اللّٰهُ مَا عَلَى الْعُلَمَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ قَالُوا لا نُقرَّ بِهَا فَلَوا لللهِ عَالَمُ اللّٰهِ قَالُوا لا نُقرَّ بِهَا فَلُوا لللهِ عَالَمُ اللّٰهِ مَا مَنَعْنَكَ وَلٰكِنْ اللهِ مَا مَنَعْنَكَ وَلٰكِنْ اللهِ مَا مَنَعْنَكَ وَلٰكِنْ اللهِ مَا مَنَعْنَكَ وَلٰكِنْ اللهِ مَا مَنَعْنَكَ وَلٰكِنْ اللّٰهِ مَا مَنَعْنَكَ وَلٰكِنْ اللّٰهِ وَانَا مُحَمَّدُ بُنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ انَا رَسُولُ اللّٰهِ وَانَا مُحَمَّدُ بُنْ عَبْدِ اللّٰهِ اللهِ وَانَا مُحَمَّدُ بُنْ عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَانَا مُحَمَّدُ بُنْ عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهِ وَانَا مُحَمَّدُ بُنْ عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

৩৮৭২. অনুবাদ: হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 
জলকাদ
মাসে ওমরার উদ্দেশ্যে মিদিনা হতে রওয়ানা হলেন।
কিন্তু মক্কাবাসীরা তাকে মক্কায় প্রবেশের সুযোগ দিতে
অস্বীকার করল। অবশেষে তাদের সাথে এ চুকি
সম্পাদিত হলো যে, তিনি আগামী বৎসর তিন দিনের
জন্য মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন। যখন সন্ধিপত্র
লেখা হচ্ছিল তখন লেখা হলো, 'এটা সেই সন্ধিপত্র যা
আল্লাহর রাস্ল মুহাম্মদের পক্ষ হতে সম্পাদিত'। তখন
মক্কাবাসীরা আপত্তি তুলে বলল, 'আমরা তো আপনাকে
আল্লাহর রাস্ল হিসেবে স্বীকার করি না। যদি আমরা
আপনাকে আল্লাহর রাস্ল হিসেবে বিশ্বাস করতাম,
তাহলে আপনাকে তো বাধাই দিতাম না; বরং আপনি
লিখুন আপ্রাহর পুত্র মুহাম্মদ। উত্তরে তিনি বললেন,
আমি আল্লহর রাস্ল ও আপ্রাহর পুত্র মুহাম্মদ।

অতঃপর তিনি [সন্ধিপত্র লেখক] হ্যরত আলী ইবনে আবৃ তালিব (রা.)-কে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি মুছে ফেল। হযরত আলী (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! আপনার এ নাম আমি কখনো মুছব না। অতঃপর তিনি নিজে কাগজ নিলেন এবং লিখে দিলেন 'এটা আব্দুল্লাহ পুত্র মুহাম্মদের পক্ষ হতে সন্ধিপত্র'। অথচ তিনি ভালোভাবে লেখতে জানতেন না। তাতে উল্লেখ ছিল, তিনি হাতিয়ারসহ মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না। অবশ্য শুধু তলোয়ার কোষবদ্ধ রাখতে পারবেন। আর [মক্কা হতে] তাঁর কোনো আপনজন তাঁর অনুগমন করলে তাকে [মক্কার] বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। আর যদি তাঁর কোনো সঙ্গী মক্কায় থেকে যেতে চায়. তাকেও তিনি বাধা দিতে পারবেন না। (অবশেষে) পরবর্তী বৎসর যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল তখন তারা হযরত আলী (রা.)-এর নিকট এসে বলল, তোমার সঙ্গীকে আমাদের এখান হতে চলে যেতে বল। কেননা নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। অতঃপর নবী করীম 🚐 সকল সাহাবীসহ মক্কা হতে বের হয়ে গেলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তো ছিলেন 'উদ্মী' অর্থাৎ সর্বসাধার। : এখানে প্রশ্ন জাগে নবী করীম তো ছিলেন 'উদ্মী' অর্থাৎ সর্বসাধারণের ন্যায় আক্ষরিক লেখাপড়া জানতেন না। অথচ আলোচ্য হাদীসে স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি নিজেই লিখেছেন। এর জবাবে বলা হয় তিনি পূর্ব হতে লিখা জানতেন না, কিন্তু তাৎক্ষণিক তাঁকে লেখা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা তাঁর মু'জিযা। অথবা তিনি তালোভাবে লেখা জানতেন না, অথবা লিখেছেন মানে লেখার আদেশ করেছেন।

# بَابُ إِخْرَاجِ الْبَهُودِ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ পরিছেদ : ইহুদিদের আরব উপদ্বীপ হতে বিতাড়ন

جَرْسَرُّه 'জায়ীরা' শব্দের অর্থ – দ্বীপ। তবে আরবভূমি তিন দিকে জলভাগ দ্বারা বেষ্টিত বিধায় এটা, 'দ্বীপ' নয়, বরং উপদীপ। এর্শিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত একটি বিশাল দেশ 'আরব'। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এ তিনটি মহাদেশের সংযোগস্থলে আরবদেশ অবস্থিত। এটার পূর্বে পারসা উপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর। উত্তরে স্থলভাগ বিধায় সাধারণত সিরিয়ার মরুভূমি বা মরু অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে এ দিকের সীমার পরিবর্তন দেশটি সমগ্র বিশ্ব হতে কিছুটা বিচ্ছিন্ন ঘটে। ভূ-ভাত্ত্বিকবিদগণ সমগ্র আরব দেশটিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন— হেজায়, নাজদ, ইয়ামন, তেহামা ও আরুয়ন। অবশ্য সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার মরু অঞ্চলকেও আরব বলা হয়।

এ পরিচ্ছেদে শুধু ইহুদিদেরকে বের করে দেওয়া হলেও সমস্ত ওলামাদের মতে নাসারা, মাজুসী এবং পৌস্তলিক মুশরিকও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নাসারা, মাজুসী ও পৌত্তলিকদেরকে রাসূলুল্লাহ 🚟 -এর জামানায় বিতাড়িত করা হয় এবং হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে বিতাড়িত করা হয়েছে ইহুদি সম্প্রদায়কে।

মুশরিক পৌত্তলকদেরকে বলা হয়েছে, হয়তো ইসলাম কবুল কর অন্যথা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। তৃতীয় পস্থা জিজিয়া প্রদান করার সুযোগ তোমাদের জন্য নেই। অবশ্য অনারব মুশরিক ও মাজুশীদের জন্য জিজিয়া প্রদানের বিধান রয়েছে।

আরব' বলতে কতটুকু স্থানকে বুঝায়? এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এখানে 'আরব ভূথণ্ড' দ্বারা গুধু হেজায তথা মক্কা মদিনা ও তার সংযুক্ত এলাকাসমূহ, উপরে বর্ণিত চতুঃসীমা নয়। কিন্তু অন্যান্য সকল ইমামদের মতে বর্ণিত চতুঃসীমার মধ্যে যতটুক বুঝায় তা সবটাই উক্ত নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

### थथम अनुत्र्ष्टम : اَلْفَصْلُ الْلَوَّلُ

عَرْ الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَى الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُ عَلَى الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُ عَلَى فَقَالَ الْمُلْفِقُواْ اللَّي بَنَهُ الْمُسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُ عَلَى فَقَالَ الْمُلْفِقُواْ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ حَتَّى بَا مَعْشَرَ يَهُوْدِ اَسْلِمُواْ تَسْلَمُواْ اِعْلَمُواْ اَنَ الْرَضَ لِللَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَإِنِّى ارْبِعُدَ انْ الْجَلِيكُمُ الْرَشْدِ الْارْضُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ كُمْ إِيمالِهِ مَنْ عَلَيْهِ) مَنْ هُذِذِه الارضَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ كُمْ إِيمالِهِ مَنْ عَلَيْهِ)

৬৮৭৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে নববীতে বসাছিলাম। এমন সময় নবী করীম 
হৈছেরা। হতে বাইরে এসে বললেন, ইহুদি জনপদে চল। সূতরাং আমরা তার সঙ্গে রওয়ানা হলাম এবং তাদের শিক্ষাণার উপস্থিত হলাম। তখন নবী করীম 
রেললেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম এহণ কর, তবে নিরাপত্তা লাভ করবে। জেনে রাখ গোটা বিশ্ব ভূপৃষ্ঠ আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের অধিকারে আর্থাৎ আল্লাহর মালিকানায় ও রাস্লের বারস্থাপনায়) যেহেতু আমরা আল্লাহ ও রাস্লের বিদ্রোহী সেহেতু তোমাদেরকে এ ভূখও তিথা আরব উপদ্বীপ। হতে বহিদ্ধার করার সংকল্প করেছ। অতএব তোমরা তোমরা, জিনিস বিক্রম করতে চাইলে তা বিক্রয় করতে পার, আন্থায় এমনিই ছেড়ে যেতে হবে। বিরুষী ও মুসলিম।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَرْعَ ' ह्यामीटपत्र वार्रणा: الْمِيْدُ رُلُسْ: (वानीटपत्र वार्रणा: الْمِيْدُرِيْتِ (देशमीटपत्र वार्रणा: الْمِيْدُونِ य তার মাহাবের কিতাবাদি মানুষদেরকে অধিক হারে পাঠ দান করত। যেমন مِعْطَاءً শদের অর্থ হলো– অধিক দানশীল বা অধিক দানশীর।

'বায়তুল মিদরাস' ইহুদিদের ধর্মগুরুর অবস্থান ঘর, অথবা ধর্মীয় শিক্ষাগার। এখানে দ্বিতীয় অর্থটিই অধিক সমর্থিত।

ইহদিদের যে গোত্রকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: মদিনার উপকঠে উল্লেখযোগ্য তিনটি গোত্র ছিল, ১. 'বন্ নাযীর', এদেরকে ৪র্থ হিজরিতে নির্বাসন এবং ২. 'বন্ কুরাইযা' এদেরকে ৫ম হিজরিতে হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-এর বিচার অনুযায়ী খনকের যুদ্ধের পর হত্যা ও দাস-দাসীতে পরিণত করা হয়েছিল। ৩. 'বন্ কাইনুকা' ঐতিহাসিকদের আলোচ্য হাদীসে এ তৃতীয় সম্প্রদায় হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কেননা হাদীসটির বর্ণনাকারী হলেন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) তিনি বলেছেন, রাস্ল —এর সাথে আমরা গিয়েছিলাম। অথচ তিনি মুসলমান হয়েছেন ৭ম হিজরিতে খায়বর যুদ্ধের সমাপ্তি লগ্নে। কাজেই বলতে হবে এটা বনু কাইনুকা সম্পর্কীয় ঘটনা।

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে এমনও হ্য়, কোনো সাহাবী পূর্ববর্তী সাহাবীদের কৃত কোনো ঘটনাকে পরবর্তীকালে এভাবে উল্লেখ করেন। যেমন— আমরা অমুক সময় এরূপ করেছি, অথবা অমুক সময় রাসূল —— এরূপ করেছেন তথায় আমরা উপস্থিত ছিলাম ইত্যাদি। অর্থাৎ অন্যদের কাজকে নিজের কাজ বলে দাবি করা, যদিও সে উপস্থিত ছিল না। এ হিসেবে বলা হয় আলোচা হাদীসের ঘটনার সম্পর্ক 'বন্ ন্যীর'-এর সাথেও হতে পারে, যা হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) পরবর্তীতে এসে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ اللهِ عَهْدَ اللهِ عَمْدَ (رض) قَالاً قَامَ عُمْدَ أَرض وَالاً قَامَ عُمْدَ خَطِيْباً فَقَالاً إِنَّ رَسُوْلاً اللهِ عَلَى كَانَ عَامَلاً يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَقَالاً نُعْدُمُ مَا اَقَرَّكُمُ اللهُ وَقَدْ رَأَيْتُ الجُلاَءَمُمُ فَلَيْنَا اَجْمُعُ عُمَدُ عَلَىٰ ذٰلِكَ

৩৮৭৪. অনুবাদ : হ্যরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হ্যরত ওমর (রা.) বজ্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, অবশ্য রাসূলুরাহ আমররের ইহুদিদেরকে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী তাদের খামারে কাজ করা এবং নিজেদের বাড়িযরে অবস্থান করার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং আমরাও তোমাদেরকে বহাল রাখব। হ্যরত ওমর রো.) বলেন, এন আমি তাদেরকে বহিছার করতে সংকল্প করেছি। এতে তোমাদের অভিমত কি?। অবশেষে যখন হ্যরত ওমর (রা.) এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন,

آتَاهُ اَحَدُ بَنِيْ اَبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ بَا اَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ اَتَخْرِجُنَا وَقَدْ اَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ وَعَامَلَنَا عَلَى الْآمُوالِ فَقَالَ عُمَرُ اَظَنَنْتَ اَنَى نَسِينَ قَوْلَ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَى كَيْفَ بِيكَ إِذَا الْخُرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُوبِكَ قَلُوصَكَ لَبْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ فَقَالَ هٰذِه كَانَتُ هُزِيلَةً مِنْ اَبِي الْقَاسِمِ فَقَالَ هٰذِه كَانَتُ هُزِيلَةً مِنْ الْبِي الْقَاسِمِ فَقَالَ هٰذِه كَانَتُ هُزَيلَةً مِنْ فَاجْلَاهُمْ عُمْرُ وَاعْطَاهُمْ قِيْمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الشَّمَرَةِ مَا لاَ وَإِيلاً وَعُرُوضًا مِنْ اَقْتَابٍ وَحَبَالِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ ذَ (وَاهُ الْبُخَارِيُّ)

তথ্য এ সংবাদ পেয়ে আবুল হোকাইক গোতের এক रेहिमि धारा वनन, दर जामीक्रम मूमिनीन! जार्शन कि আমাদেরকে বহিষ্কার করবেনঃ অথচ আপনি জানেন হযরত মুহামদ 🚞 আমাদেরকে এ জায়গায় অবস্থান করার অনুমতি দিয়েছেন এবং আমাদেরকে আমাদের <sup>স্ব-স্ব</sup> মালসম্পদের উপর বহাল রেবে একটি চুক্তিও সম্পাদন করেছেন। উত্তরে হ্যরত ওমর (রা.) বললেন তুমি কি ধারণা কর যে, আমি রাস্পুক্লাহ 🚞 -এর সেই কথাটি ভুলে গেছি৷ যা তিনি তোমাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন: তথন তোমার অবস্থা কিরূপ হবে যখন তোমাকে খায়বর হতে বিতাড়িত করা হবে তখন তোমার উটগুলো তোমাকে নিয়ে রাতের পর রাত ছুটতে থাকবে? অর্থাৎ তিনি তো তোমাদেরকে বহিষ্কার করার ইঙ্গিত করে গেছেন। লোকটি বলল, তা তো আবুল কাসেম -এর কৌতৃকময় উক্তি ছিল। এবার হয়রত ওয়র (রা.) ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন, সাবধান: তুমি মিথ্যা বলছ। অতঃপর হ্যরত ওমর (রা.) তাদেরকে খায়বর হতে বিতাড়িত করলেন এবং তিনি উট ও অন্যান্য আসবাবপত্র যেমন- উটের পিঠে বসার পালান ও রশি ইত্যাদির দারা তাদের ফল-ফলাদির মূল্য আদায় করে দেন। - বিখারী।

### সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা]: ইছদিদেরকে খায়বর এলাকা তথা আরব ভূখণ্ড হতে বহিষ্কার করার কারণ এই দাঁড়িয়েছিল যে, একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) খায়বর এলাকায় তার বিষয় সম্পত্তি দেখা শোনার উদ্দেশ্যে গমন করেন এবং সেখানে রাত্রিযাপন করেন। রাত্রে তিনি এক ঘরের ছাদে ঘুমাছিলেন, ইহিদিরা ষড়যন্ত্র করে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় ছাদের নিচে ফেলে দেয়, ফলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। বিভিন্ন সময়ে আরো কতিপয় মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে এবং এটাও প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, তারা বহিঃশত্রর সাথে চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে, এ সময় দৃষ্কর্মের মাধ্যমে তারা অনুগত নাগরিকের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়, তাই তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়।

وَعَنْ مِنْكِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهَ أَوضَى بِشَكَ لَثَ قِقَالَ اَخْرِجُوا الله عَلَيْهَ أَوضَى بِشَكَ لَثَ قِقَالَ اَخْرِجُوا النَّهَ مِنْ كَنْتُ أُجِيْرَ وَالْعَرَبِ وَاجَبْزُوا الْعَرَبِ وَاجَبْزُوا الْعَرَبِ وَاجَبْزُوا الْفَالِ اللهُ اللهُ

৩৮৭৫. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্পুল্লাহ অঞ্চাতের সময় তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করেছেন। ১. আরব উপদ্বীপ হতে মুশরিকদেরকে অর্থাৎ ইহুদি, নাসারা তথা বিধর্মীদেরকে বিষ্কার করবে। ২. প্রতিনিধি বা দৃতকে আমি যেতাবে আপ্যায়ন করতাম তোমরাও অনুরূপভাবে আপ্যায়ন করবাম (তামরাও অনুরূপভাবে আপ্যায়ন করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বদেন, তৃতীয়টি সম্পর্কে রাসৃদ্ধ অনিভেশ করবের রয়েছেন, অথবা তিন বলেছেন, কিন্তু আমি ভুলে গেছি। অবশ্য ইমাম মানেক (র.) বলেছেন, তা হলো 'আমার করবকে পূজা করো না তথা ইবাদতগাহ বানিও না।' । বুখারী ও মুসলিম!

#### সংখ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীনের ব্যাখ্যা): উপৰিউজ হাদীসে মুশরিকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হছে ইছদি এবং খ্রিকীনরা. কেননা ইছদিরা হয়রত উপায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে এবং খ্রিকীনরা হয়রত উপা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে মুশরিকীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিয়েছে। তাই যখন ইছদি খ্রিকীন উজয় মশুদায়কে আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও আরৰ দ্বীপ থেকে বহিছারের নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং অনাালা মুশরিকীন, অন্নপূজারীরা এবং মূর্তিপূলারীরা অবশ্যই এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাহলে যেন সমন্ত আরর দ্বীপ কৃষ্ণর এবং পবিক থেকে পবিত্র হয়ে ইসলামি দুর্গ বিশৃক্তাশা ও আস মুক্ত এবং কাফেরদের সর ধরনের আক্রমণ ক্রোপ্তিন ব্যাধান কর্মায়। অতঃপর ইমাম শাফের্মা (র.) এখানে আরব দ্বীপ দ্বারা মন্ধা, মদীনা, ইয়ামামা এবং এর আশপাশের খ্রাক্তিম্ব ক্রে থাকেন।

কিন্তু ইমাম আঁবু হানীকা (র.)-এর মতে আরব দ্বীপ দারা সম্পূর্ণ আরব ভৃষণ্ড হন্দেশ্য। بَصَّ مُوْرُ نَوْمَ الْحَدْرُ وَالْخِنْرُ مُوْمُ الْكَانَ اَوْمَرَاهُ وَ الْجَنْرُ وَمُوْرُونَ الْحَرْرُ مُوْمُ الْكَانَ اَوْمَرَاهُ وَ الْجَنْرُ وَالْخِنْرُ مُوْمُ الله (অর্থাৎ আরব ভৃষণ্ডর মধ্যে কোনো দির্জা এবং স্থিকীনির্দৈর উপাসদাশার অরবিষ্টি রাখা যাবে না এবং আরব ভৃষণ্ড মুকর বিক্রি করা যাবে না শহরে হোক হিংবা গ্রামে হোক। আর মুশরিকদেরকে এখানে ষঞ্চারীতি যর নির্মাণ এবং সর্বদা অবহানের অনুমতি দেওয়া যাবে না। আরব ভৃষণ্ডকে আরান্য ভৃষণ্ডর উপর মর্যাদা দানের নিমিত্তে এবং ব্রান্ত ধর্মমসমূহ হতে আরব ভৃষণ্ড প্ত-পবিত্র রাখার জন্ম। সুতরাং রাস্ল ক্রিছেন ক্রিন্টে ট্রান্টির ক্রিন্টির টিন্টির ক্রিট্রে টিন্টির করা হুল্ড ভিত্তিখন তাই তার কর্যা শ্বহণ করা যাবে না। বিদিষ্ট করা হল্ছে ভিত্তিখন তাই তার কর্যা শ্বহণ করা যাবে না।

وَعَن ٢٨٧٦ جَابِر بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ الْحَبْرِنِي عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ الْحَبْرُنِي عَبْدِ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ عَلَى يَقْولُ لَاخْرُجُنَّ الْبَهَوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا اللّٰهُ عَنْهُ الْعَرَبِ حَتَّى لَا اللّٰهُ الْعَرَبِ حَتَّى لَا اللّٰهُ الْعَرَبِ حَتَّى لَا اللّٰهُ الْعَرَبِ حَتَّى لَا اللّٰهُ الْعَرَبِ حَتَى لَا اللّٰهُ الْعَرَبِ حَتَّى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَرَبِ حَتَى اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَرْبَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَرْبَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَرْبَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَرْبَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَرَبِ مَا اللّٰهُ الْعَرَبِ مَا اللّهُ اللّٰهُ الْعَرْبَ عَلَى اللّٰهُ الْعَرْبَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَرْبَ عَلَى اللّٰهُ الْعَرْبَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَرْبَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَرْبَ عَلْمَ اللّٰهُ الْعَرْبَ عَلَى اللّٰهُ الْعَرْبَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَرْبَ عَلَى اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

৩৮৭৬. অনুবাদ : হ্যরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত ওমর ইবনে খাতাব
(রা.) আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাস্লুকাহ ——-কে
বলতে তনেছেন, তিনি বলেছেন, নিকয়ই আমি আরব
উপদ্বীপ হতে ইছদি ও নাসারাদেরকে বহিচার করব
অবশেষে মুসলমান ব্যতীত আর কাউকেও এখানে রাধব
না। —[মুসলিম]

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, যদি আমি বেঁচে থাকি ইনশাআল্লাহ আরব উপদ্বীপ হতে ইহুদি ও নাসারাদেরকে নিশ্চয়ই বের করে দেব।

## विजीय अनुत्वम : ٱلْفَصَلُ الثَّانِيْ

لَبْسَ فِينَهِ إِلَّا حَدِيثُ إِبْنِ عَبَّاسٍ لَا يَكُونُ قِبَلْتَنَانِ دَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْجِزْيَةِ.

ঋনুৰাদ: এ পরিজ্ঞেদে হবরত ইবনে আক্রাস (রা.) বর্ণিত- 'দুই কেবলার পোক একত্রে থাকতে পারে না.' এ একটি হাদীস ছাড়া অন্য কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। আর উক্ত হাদীসটি পূর্বে 'জিজিয়া'র পরিজ্ঞেদে বর্ণনা করা হয়েছে।

## তৃতीय अनुत्रक : اَلْغَصْلُ الثَّالِثُ

৩৮৭৭. অনুবাদ : হ্যরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত ওমর ইবনুল খাতাব (রা.) হেজাজ আরব ভখণ্ড হতে ইছদি ও নাসারাদেরকৈ বিতাডিত করেছেন। প্রকৃত ব্যাপার হলো, যখন রাসূলুরাহ 🚐 খায়বর জয় করেন তখন সেখানের ইহুদিদেরকে তথা হতে বহিষ্কার করার ইচ্ছা করেছিলেন। কেননা যে জায়গা তিনি জয় করেন, সে জায়গা আল্লাহ, তার রাসুল ও সমস্ত মুসলমানের অধিকারে এসে যায়। তখন ইহুদিরা রাস্পুল্লাহ == -এর নিকট আবেদন কলল, এ শর্তে তাদেরকে তথায় বহাল রাখা হোক যে, তারা নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে ফসলের অর্ধেক গ্রহণ করবে, নিজেদের বাড়িঘরে অবস্থান করবে এবং তথায় চাষাবাদ করবে। তখন রাস্লুল্লাহ 🚃 বললেন, আমরা যতদিন চাইব ততদিন তোমাদেরকে বহাল রাখব। ফলে তারা সেখানে থেকে গেল। অবশেষে হ্যরত ওমর (রা.) তার খেলাফত আমলে তাদেরকে তাইমা ও আরীহার দিকে বিতাড়িত করেছেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

### بَابُ الْفَيْ পরিচ্ছেদ: ফায়-এর বর্ণনা

হচ্ছে ঐ মাল যা কাম্পেরদের থেকে যুদ্ধ জিহাদ ব্যতীত অর্জন হয়ে থাকে। এতে কাম্পেররা ভীত হয়ে মাল ছেড়ে চলে গিয়েছে এমন হোক কিংবা সন্ধি, চুক্তির ভিত্তিতে 'জিজিয়া' পদ্ধতিতে অর্জন হোক।

অতঃপর ইমাম শাফেয়ী (র.) মালে গনীমতের উপর কিয়াস করে বলেন যে, ँ এর মাল থেকেও এক পঞ্চমাংশ বের করতে হবে।

কিন্তু হানাফিয়্যাহ ও জমহুর আইশ্মায়ে কেরামের মতে পঞ্চমাংশ বের করা তথু গনিমতের মালের মধ্যে সীমিত। نَیْ (থকে পঞ্চমাংশ বের করা হবে না। কেননা গনিমতের আয়াতের মধ্যে পঞ্চমাংশের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু فَیْ এর আয়াতে পঞ্চমাংশের কথা উল্লেখ নেই। এমনিভাবে فَیْ এর হাদীসসমূহের মধ্যে পঞ্চমাংশের কথা উল্লেখ নেই।

এছাড়া হযরত আবৃ বকর ও হযরত ওমর (রা.) তাঁদের উভয়ের এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামদের আমলের মধ্যেও و এর মধ্য থেকে পঞ্চমাংশ বের করার কথা উল্লেখ নেই। আর বিশুদ্ধতম হাদীসসমূহ এবং সাহাবায়ে কেরামের আমলের মোকাবিলায়। ইমাম শাকেষী (র.)-এর কিয়াস অগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে। আর و এবং সাহাবায়ে কেরামের আমলের মোকাবিলায়। ইমাম শাকেষী (র.)-এর কিয়াস অগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে। আর و এবং মাল গনিমত অর্জনকারী এবং মুজাহিদীনদের মধ্যে বন্টন হবে না; বরং এর মধ্যে রাস্ল এবং সম্পূর্ণ রূপে এখতিয়ার, অধিকার ছিল যে, তিনি যেভাবে ইছা বন্টন করবেন অথবা নিজের জন্য সব মালে রেখে দেবেন। তবে কিছু এ মাল দানের বেলায় কিছু বাধ্যবাধকতা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং হকদার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে প্র এ মাল ক্রাই উল্লেখ্য হর্মাছে বিশ্বতি এই ইনাল হয়েছে এ মাল ক্রিইটন বিশ্বতি এই কিয়া ক্রিইটন বিশ্বতি এই ক্রাইটন বিশ্বতি করি বিশ্বতি করি বিশ্বতি করি বিশ্বতি করি বিশ্বতি করে করে করে করে করে করে করি বিশ্বতি করিছেল করিছেল তার রাসলকে জনা।

আর গনিমতের মাল সম্পর্কে যে আরাত অবতীর্ণ হয়েছে এর পঞ্চম আদেশ উপযুক্ত লোক হিসেবে ওদের কেউ উল্লেখ করা হয়েছে এবং উভয় বস্তুর 'মালে গনীমত' کُنْء' ছয় ধরনের মানুষকে উল্লেখ করা হয়েছে। ১. আল্লাহ, ২. রাসূল ﷺ, ৩. নিকটতম আত্মীয়স্বন্ধন, ৪. এতিম, ৫. নিরুস্থল, ৬. পথিক।

এখন আল্লাহ তা আলা হচ্ছেন সব জিনিসের প্রকৃত মালিক এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর কথা বরকত স্বরূপ এবং এ মালের মর্যাদা এবং সম্মান প্রদর্শনার্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

### े विशे विकेट : विश्वम अनुत्वम

عَنْ ٢٨٨ مَالِكِ بِنْ اُوسِ بِنْ الْعَدَثَانِ (رض) قَالَ قَالَ عُمَرُ بِنْ الْخَطَّابِ اَنَّ اللَّهَ قَدْ خُصَّ رَسُولُهُ عَلَى فِي هٰذَا الْفَيْ بِسَمْ فَلَمْ يُعَظِّمُ اَحَدًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَرَأَ مَا اَفَا اَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ قَدِيدٌ فَكَانَتْ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ قَدِيدٌ فَكَانَتْ

৩৮৭৮. অনুৰাদ : হযরত মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদাছান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, এ 'ফায়' বন্ধুটি আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাস্লের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার এখতিয়ার অন্য কাউকেও প্রদান করেনি। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন— المَّالِّهُ عَلَيْلُ مُرْالُالِكُ عَلَيْلُ مُرْالُولُ وَالْمُ الْمُالِحِينَ اللَّهُ الْمُلْكِانِ اللَّهُ الْمُلْكِانِ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللْ الللَّهُ الللللْمُ اللللَ

هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَىٰ اَهْدِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَىٰ اَهْدَالْ سَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا يَقِى فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ. (مُتَّفَةً عَلَيْه)

ইচ্ছা করেন বিজয় দান করেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আল:
সবকিছুর উপরই ক্ষমতাবান। ফলকথা এ সম্পদ ছিল
রাস্লের জন্য নির্দিষ্ট। তাই তিনি উক্ত সম্পদ হতে
পরিবার-পরিজনের জন্য পূর্ণ এক বৎসরের খোরপোশ
আদায় করতেন এবং অবশিষ্ট যা থাকত তা সদকার
খাতে তথা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে বায়
করতেন। —[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্ৰিষ্ট আন্দোচনা

وَ - بَعْ : আন্ত্রামা তুরপুশতী (র.) বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ষে, মালে و الدرن পঞ্চমাংশ বের করা হবে না; বরং সমস্ত সাধারণ মুসলমানদের হক। তাদের কল্যাণ ক্ষেত্রে এ মাল ব্যয় করা হবে। ব্যমন পঙ্গু এবং অন্যান্য অক্ষমতার দরুন কোনো কাজকর্মের উপর সক্ষম না হয় এমন ব্যক্তিকে দান করা এবং যোদ্ধাদের উপর বায় করে এবং প্রহরী এবং বিচারাদালতের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে ঠিক রাখার জন্য ব্যয় করা এবং ইসলামি শিক্ষাকে জীবিত রাখার নিমিত্তে দীনি শিক্ষা দানকারীদের ব্যয় বহন করা এবং চরিত্র গঠন এবং আমলের সংশোধনের জন্য বতীব [এয়াযেয়ীন] নির্ধারণ করে তাদের খরচ বহন করা। সাধারণ মুসলমানদের ক্ষেত এবং বাগানসমূহের সেচনের জন্য ননি, কুপ খনন করা এবং বং চলাফেরার জন্য রাস্তা ও বজায় রেখে বন্টন করতেন।

অতএব, ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রণামিতা লাভকারী অথবা অধিক সন্তানসন্ততি এবং অন্যান্য পরিপূর্ণতা, বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতে ব্যবধান করে বন্টন করা হবে। এ হচ্ছে জমহুর সাহাবী (রা.) এবং **জমহুর ওপামারে কের্নামে**র মাযহাব।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির ন্যায় মালে কায় সমান ভাগে ভাগ করা হবে। তবে জমহর সাহাবীগণের ফতোয়ার বিপরীত [মালে ফায়কে পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর কিয়াস করে] ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিয়াস করা সঠিক নয়।

وَعَنْ ٢٨٧٠ عُمَرَ (رض) قَالَ كُلُنَتُ اَمُواَلُ بَنِى النَّضِيْرِ مِمَّا افَاءً اللَّهُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ مِمَّا افَاءً اللَّهُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ مِمَّا افَاءً اللَّهُ عَلَىٰ مِ بَخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهُ خَاصَّةً يُنَفِّى عَلَىٰ اَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ ثُمَّ خَاصَّةً يُنَفِينَ عَلَىٰ اَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ ثُمَّ يَعِمُ ثُمَّ يَعِمُ لُمَا بَعِى فِي السَّلَاجِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً يَعَى فِي السَّلَاجِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي السَّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فَيْ عَلَيْهِا اللَّهِ . (مُتَعَفِّقُ عَلَيْهِ)

৩৮৭৯. অনুবাদ: হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, বন্
নাখীরের সম্পদসম্হ সে সমস্ত সম্পদের মধ্যে পরিগণিত
যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে 'ফায়' হিসেবে দান
করেছেন। তা হাসিল করতে মুসলমানেরা ঘোড়াও
দৌড়ায়নি এবং সেনাবাহিনীও পরিচালনা করেনি। সূতরং
তা ছিল রাসূলুলাহ ক্রি: -এর জন্য বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট।
তিনি এ সম্পদ হতে তাঁর পরিবারের পুরা এক বংসরের
খোরপোশে বায় করতেন, অবশিষ্ট যা থাকত আল্লাহর
রাজ্ঞায় জিহাদের উপকরণ ও অল্ঞ জানোয়ার প্রভৃতি কর
করার কাজ্ঞে বায় করতেন। - বিশারী ও মুসলিম)

### विठीय अनुत्रक : ٱلْفَصْلُ الثَّانِيُ

عَرْضِهِ أَنْ اللّهِ عَلَى كَانَ إِذَا آنَاهُ اللّهَ اللهِ (رض) أَنَّ وَسُولَا اللّهِ عَلَى كَانَ إِذَا آنَاهُ اللّهَ عَلَى فَسَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ فَاعْطَى الْأَهِلَ حَطَّيْنِ وَاعْطَى الْأَهِلَ حَطَّيْنِ وَاعْطَى الْأَهِلَ حَطَّيْنِ وَاعْطَى الْأَهِلَ حَطَّانِي حَظَّيْنِ وَاعْطَى وَكَانَ لِي اَهْلُ ثُمَّ دُعِي بَعْدِيْ عَمَّارُ بُنُ بَاسِمِ وَكَانَ لِيْ اَهْلُ ثُمَّ دُعِي بَعْدِيْ عَمَّارُ بُنُ بَاسِمِ فَاعْطَى حَظَّا وَاحِدًا . (رَوَهُ أَبُو دَاوُد)

৩৮৮০. অনুবাদ: হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা.)
হতে বর্ণিত, যখনই রাসুলুক্সাহ — এর নিকট 'ফাই'এর সম্পদ আসত, তখন তিনি বিলম্ব না করে সে দিনই
তা বিতরণ করে দিতেন। অবশ্য বন্টনের মধ্যে এ নীতি
অবলম্বন করতেন যে, যার পরিবার-পরিজন আছে তাকে
দু-ভাগ এবং যে অবিবাহিত তাকে একভাগ দিতেন।
একবার আমাকে ভাকা হলো, আমাকে দিলেন দু-ভাগ।
কেননা আমি ছিলাম বিবাহিত। আমার পরে আমার ইবনে
ইয়াসিরকে ভাকা হলো, তাকে দেওয়া হলো একভাগ।
কেননা তিনি ছিলেন অবিবাহিত। — আবু দাউদা

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

الْحُرِيَّرُّ (**ভোদীসের ব্যাখ্যা) : 'ফায়'** সম্পদে কারো নির্ধারিত হক নেই, প্রয়োজন ও ব্যক্তি মর্যাদার প্রেক্ষিতে ইমাম নিজ বিকেনায় কমবেশি করে বন্টন করতে পারেন।

وَعَنْ الْمُنْ الْمِنْ عُمَرَ (رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ مَا جَاءً شُنْئٌ بَسَداً بِالْمُحَرَّرِيْنَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৩৮৮১. অনুবাদ: হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি রাস্পুরাহ ==== -এর নিকট 'ফায়' -এর মালসম্পদ আসত, তখন তিনি সর্বাগ্রে মক্তিপ্রাপ্ত গোলামদেরকে প্রদান করতেন। - আরু দাউদ

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর বিভিন্ন অর্থ নেওয়া থেতে পারে। থেমন- এক অর্থ জনুবাদে أَحْرُوْنَيْنَ আমিনের ব্যাখ্যা] : হাদীসের শব্দ مَحْرُوْنَيْنَ এর বিভিন্ন অর্থ নেওয়া থেতে পারে। থেমন- এক অর্থ জনুবাদে বর্ণনা করা হয়েছে। অথবা মুকাভাব গোলামের চুজির বিনিময় পরিশোধ অথবা আসহাবে সৃক্ষার গরিব মুহাজিরগণ। ব্ছুত সমাজে দাঁড়াবার মতো কোনো সম্বলের তারা মাদিক ছিল না, কাজেই তারা সকলের অধিক হকদার ছিল।

وَعَرْ ٢٨٨٢ عَائِشَةَ (رضا) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَتَّى النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ مِنْ النَّبِيِّ الْمُحَرَّةِ وَالْمَدِةِ وَلَيْهَا خَرَزَ فَعَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْمَدِةِ وَالْمَدِةِ وَالْمَدِةُ وَالْمَدِيدُ وَالْمَدِدُ وَالْمَارِدُودُ)

৩৮৮২. অনুবাদ: হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম ——-এর নিকট ফোই-এর মাল হতে একটি থলি আসল, যাতে কিছু পরিমাণ মুজা জাতীয় মূল্যাবান পাথর ইত্যাদি ছিল, তিনি সেওলো বাধীনা ও আজাদকৃতা দাসীকে প্রদান করলেন। হ্যরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমার পিতা হ্যরত আবৃ বকর (রা.) ও তার খেলাফতকালে আজাদ ও গোলামের মাথে কন্টন করতেন। —(আবৃ দাউদ)

وَعَرْ الْمَسْ مَسَالِ لِلِ ابْسِنِ اُوسْ بْسِنِ الْحَدْثَانِ (رض) قَالُ ذَكْرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْوَمُا الْفَىٰ فَعَمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ ابْوَمُّ الْفَیْ فَقَالَ مَا اَنَا اَحَدَّ بِنَهِ مِنْ اَحَدِ اللَّهِ مِنْ اَحَدِ اللَّا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ وَعَلَيْهُ وَالرَّجُلُ وَقَدِمُهُ وَالرَّجُلُ وَعَدَمُهُ وَالرَّجُلُ وَعَدَمُهُ وَالرَّجُلُ وَعَدَمُهُ وَالرَّجُلُ وَعَدَمُهُ وَالرَّجُلُ وَعَدَمُهُ وَالرَّجُلُ وَعَاجَتُهُ. (رَوَاهُ أَبُو دُاوُدُ)

৩৮৮৩. অনুবাদ: হযরত মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদাছান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর ইবনুল খান্তাব (রা.) 'ফায়' সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, এ ফায়-এর মধ্যে আমার অধিকার তোমাদের চেয়ে বেশি নয় এবং তোমাদের কেউই অন্যের অপেকা অধিক হকদার নয়। অবশ্য আমরা সকলেই আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ — এর বন্টন নীতি অনুযায়ী স্ব-স্মর্যাদায় তার অধিকারী। অতএব, কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণে আগে হওয়ায় প্রথম সারির প্রবীণ মুসলমান। আবার কেউ আছে বহু যুদ্ধে জিহাদে তার শ্রম সাধনা ও কুরবানি বয়য় কেছে। আবার কেউ এমনও আছে যার পরিবারস্থ লোক সংখ্যা বেশি এবং এমন লোকও আছে যার প্রয়োজন অত্যধিক। মোটকথা এসন কিছুর ভিবিতে অংশের মধ্যে তারতম্য হবে। – (আব দাউদ)

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হোদীদের ব্যাখ্যা]: হ্যরও ওমর (রা.)-এর আলোচনাটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট। এতে বুঝা গেল যে, ফায় সম্পদের মধ্যে একদিকে যেমন 'খুমুস' নেই, অপরদিকে সকলের অধিকার সমান। তবে যেসব বিশেষ বিশেষ কারণে অংশের মধ্যে তারতম্য হতে পারে তা তিনি উল্লেখ করেছেন। যেমন নবী করীম 🚃 ও আসহাবে বদর, আসহাবে বায়'আতে রিযওয়ান, জিহাদে অধিক অংশগ্রহণকারী এবং পরিবারে লোকসংখ্যা বেশি ইত্যাদির ভিত্তিতে অংশের মধ্যে তারতম্য করেছেন।

يُصِيْبَهُ مِنْهَا لَمْ يَعْرِقْ فِيْهَا جَبِبْنُهُ. (رَوَاهُ فِيْ هَنْ شَرْجِ السُّنَةِ)

তার কাছেও তার প্রাপ্য অংশ পৌছে যাবে অথচ এ সম্পদ অর্জন করতে তার কপালের ঘাম ঝরবে না। অর্থাৎ তাকে কোনো প্রকার পরিশ্রম করতে হবে না। — শিরহে সন্তাহ।

#### সংশ্রিষ্ট আঙ্গোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা] : হযরত ওমর (রা.)-এর এ বক্তব্যের তাৎপর্য হলো, সম্পদের আয়ের উৎস যেমন আলাদা আলাদা কাজেই তার ব্যয়ের খাতও পৃথক পৃথক। আর রাষ্ট্র পরিচালকদের দায়িত্ব সমস্ত ন্যায় হকদার বিপন্ন কাঙ্গালদেরকেও তাদের প্রাপ্য অধিকার পৌছাতে হবে যদিও সে দ্রদ্বান্তের অধিবাসী হয়। এমনকি যদি সে একজন সাধারণ রাখাল নিজেকে হীন দুর্বল ধারণা করে এ মাল দিতে সংকোচ মনে করে, তার প্রাপ্য অংশও তাকে পৌছানের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পরিচালকের। সারবে হিময়ার' মদিনা হতে বহু দর-দর্শম পথ ইয়ামন দেশের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম।

وَعَرْضَكُمْ فَالَكُانُ فِينَمَا الْفَتَجَيِهِ عَمَدُ أَنْ فَالْ كَانُ فِينَمَا الْفَتَجَيِهِ عَمَدُ أَنْ قَالُ كَانَتْ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ ثَلْثُ صَفَاياً بَنُوا النَّضِيْرِ وَخَيْبَرُ وَفِلَكُ فَامَّا بَنُوالنَّضِيْرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوانِيهِ وَامَّا فِلَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لِآبْنَا والسَّيِيْلِ وَامَّا فِلَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لِآبْنَا والسَّيِيْلِ وَامَّا خَيْبَرُ فَجَرَّا أَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ثَلَفَةً آجْزَا وِ خَيْبَرُ فَجَرَّا أَنفَةً آجْزَا وِ فَمَا فَضُلَ عَنْ نَفْقَةً إَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرًا وَ فَمَا فَضُلَ عَنْ نَفْقَةً آهَلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَا وَ اللّهُ اللّهِ عَلَهُ بَيْنَ فُقَرَا وَاللّهُ اللّهِ عَلَهُ بَيْنَ فُقَرَا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

৩৮৮৫. অনুবাদ: উক্ত হ্যরত মালিক ইবনে আওস ইবনুল হাদাছান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ।এক সময় হযরত আলী (রা.) ও হযরত আব্বাস (রা.)-এর মধ্যে নবী করীম === -এর [মিরাস] পরিতাক্ত সম্পদ নিয়ে বিবাদ দেখা দেয়। হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট তার মীমাংসা পেশ করা হলে। হযরত ওমর (রা.) এভাবে দলিল পেশ করেন যে, রাসলল্লাহ 🚟 -এর নিকট তাঁর ব্যক্তিগত তিনটি ভূমি ছিল। বনু ন্যীর, খায়বর ও ফাদাক ভূমি। অবশ্য 'বনু ন্যীরের' ভূমির আয় হতে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করতেন। 'ফাদাক' ভূমির আয় মেহমান মুসাফিরদের জন্য রক্ষিত ছিল। কিন্তু খায়বরের আয়কে তিনভাগে বিভক্ত করে निয়েছিলেন। দু-ভাগ মুসলমান সাধারণের জন্য এবং একভাগ নিজের পরিবার-পরিজনের খোরপোশে ব্যায় করতেন। এরপরও পরিবারের খরচ হতে যদি কিছ অবশিষ্ট থাকত তা গরিব মুহাজিরীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। - আব দাউদী

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : হথরত আলী (রা.) নিজের ব্রী ফাতিমার মিরাসি [পিতার] হকের এবং হথরত আববাস (রা.) চাচা হিসেবে ভাতিজার মাদিক ছিলেন না, বরং তা ছিল 'সাফী'। একবচন, বহুবচনে এনিজ অর্থ – নির্দিষ্ট বন্ধু বা বাছাইকৃত জিনিস। অর্থাৎ গনিমতের মাল হতে ভাগ-বন্টনের পূর্বে রাস্পুল্লাহ — এর জন্য কিছু গ্রহণের যে অধিকার ছিল যা পরবর্তী 'বলিফা' বা লেতার ছিল না সেই বাছাইকৃত বন্ধুকে আরবিতে 'সাফী' বলা হয়। আলোচা হাদীসে উল্লিখিত সম্পত্তিয়ে এরপ বাছাইকৃত নম্বং তা ছিল ফায়া' এর অন্তর্ভুক্ত। যেবেড্ড ফায়া-এর মধ্যে কোনো সৈনিক বা ব্যক্তির কোনো অধিকার নেই, বরং তা বন্টনের একক অধিকার রাস্পুল্লাহ — এর ছিল। সেহেতু তা 'সাফী' হওয়ার দরুন আমি বা অন্য কেউ বন্টন করার অধিকার নেই। ম্বরণ রাছাতে হবে 'সাফী' ব্যুসের অতিরিক্ত জিনিস।

সিয়ারুল কাবীরের শরাহ এর মধ্যে আল্লামা সারাখসী (র.) লিখেন যে, রাসূল — এর জন্য গনিমতের মাল থেকে তিনটি অংশ ছিল। প্রথমত — হৈসেবে রাসূল — যা ইচ্ছা করতেন নিয়ে নিতেন। দ্বিতীয় পঞ্চমাংশের এক পঞ্চমাংশ, তৃতীয়ত অন্যান্য গনিমতের মাল অর্জনকারীদের ন্যায় একটি অংশ যদি তিনি স্বয়ং যুদ্ধে শরিক থাকতেন। সূতরাং হ্যরত সাফিয়্যাহ বিনতে হয়ায় (রা.)-কে রাসূল — ইংসেবে গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর আজাদ, মুক্ত করে রাসূল — স্বয়ং নিজে বিবাহ করেছিলেন। আর বনী নবীর ফদক এবং খায়বারের ভূমিসমূহ এ — ইংসেবেই ছিল। অতঃপর খায়বরের মধ্যে

অনেক এলাকা ছিল : কোনো কোনো এলাকা ছিল যা জোরণুর্বক বিজয় করা হয়েছিল। এর মধ্য থেকে হজ্বর 🚟 -এর জন্য পঞ্চমাংশের এক পঞ্চমাংশ ছিল। আর গনিমত অর্জনকারীদের অংশের সমপরিমাণ একটি অংশ ছিলই। আবার কোনো কোনো এলাকা সন্ধিচুক্তি হিসেবে বিজয় হয়েছে তা 👸 হিসেবে রাসূল 🚅 -এর জন্য ছিল। যেভাবে ইচ্ছা করতেন বায় করতেন।

### ं एठीय अनुत्रक : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

الْمُغَيِّرَة (رض) قَالَ إِنَّ عُمَرَ اسْتَخْلُفَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ فِلَكُ فَكَانَ بِنَفْقُ مِنْهَا وَبَعُودُ مِنْ عَلَىٰ صَغِيْسِ بَنِيْ هَاشِيم وَيُزَوُّجُ مِنْ أَيَّمُهُمْ وَإِنَّ فَأَطِمَةً سَالَتُهُ أَنَّ يُتَّجِعُلَهَا لَهَا فَابَسُى فَكَانَتْ كَذَلكَ في حَينُوة رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهُ حَتَّى مَضٰى لِسَبِيْلِهِ فَلَمَّا أَنْ وَلَى أَبُوا بَكْرِعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْ مَا كَانَتْ يَعْنَى عَلَىٰ عَهْد رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَابَعْ بَكْرِ وَعُمَرَ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد)

৩৮৮৬. অনুবাদ: হযরত মুগীরা (রা.) [তিনি সাহাবী মুগীরা ইবনে শো'বা নন, বরং তাবেয়ী মুগীরা ইবনে যিয়াদ মুসেলী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনে আবুল আযীয (त.) थनिका नियुक्त इराइ মারওয়ানের সন্তান ও বংশধরদেরকে একত্রিত করে বললেন, নিশ্চয়ই রাস্পুল্লাহ 🚟 ফাদাক ভূমির আয় নিজের পরিবারের জন্য ব্যয় করতেন, এতদ্ভিনু বন্ হাশিমের ছোট ছোট শিশু কিশোরের জনাও তা হতে বায় করতেন এবং তাদের অবিবাহিতদের বিবাহ-শাদিতে খরচ করতেন। এক সময় হযরত ফাতিমা (রা.) নবী করীম === -এর নিকট চাইলেন যে, উক্ত ফাদাক ভূমি তাঁকে দেওয়া হোক। কিন্ত তিনি দিতে অস্বকার করলেন। ফলে তা রাসূলুল্লাহ 😅 -এর জীবদ্দশায় অনরপভাবেই পরিচালিত হচ্ছিল। অতঃপর হযরত আব বকর (রা.) খলিফা নিযুক্ত হলেন, তিনিও তাতে সেই নীতিই অবলম্বন করলেন- যে নীতি রাস্পুল্লাহ 🚃 তাঁর জীবনের শেষ মৃহুর্তে পর্যন্ত অবলম্বন করেছিলেন। অবশেষে এ অবস্থায় রেখে তিনিও ইন্তেকাল করলেন: অতঃপর যখন হযরত ওমর ইবনুল খান্তাব (রা.) খলিফা নিযুক্ত হলেন, তখন তিনিও তার মধ্যে সেই একই নীতি অবলম্বন করলেন- যা তাঁর পূর্বসূরি দুজন [অর্থাৎ নবী করীম 🚟 ও হ্যরত আবু বকর (রা.)] অবলম্বন করেছিলেন। এ অবস্থায় রেখে তিনিও ইন্তেকাল করলেন। অতঃপর [হ্যরত ওসমান (রা.) -এর খেলাফত আমলে] মারওয়ান উক্ত 'ফাদাক' ভূমিকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদের অন্তর্ভক্ত করল। পরে যখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয় খলিফা নিযুক্ত হলেন, তখন তিনি এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন, রাস্পুল্লাহ যা নিজের কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-কে দেননি. আমি দেখছি কোনো অবস্থাতেই তার মধ্যে আমার ব্যক্তিগত কোনো অধিকার নেই। অতঃপর তিনি উপস্থিত মারওয়ান ও উমাইয়াার বংশধরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য করে ঘোষণা করছি যে, আমি 'ফাদাক' প্ররায় ঐ অবস্থায় ফেরত দিয়েদিলাম যে অবস্থায় তা রাস্পুল্লাহ 🚟 হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর জামানায় ছিল। -(আবু দাউদ)

### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা: এ মারওয়ান হলো হ্যরত ওমর ইবনে আব্দুন আমীয় (র.)-এর দাদা মারওমান ইবনুল হাকাম। তিনি নবী করীম والمنطقة -এর জামানায় জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেনি। أَصْلَعُ অর্থ – সরকার কর্তৃক্ষ ভূমির একটি অংশ যে কোনো ব্যক্তিকে বন্দোবন্ত দেওয়া। কিন্তু এখানে অর্থ হলো– নিজের বা নিছেন্ত্র বংশধরদের জ্বন্য কুন্ধিগত করা।

ফাদাক হচ্ছে খায়বারের একটি স্থান যা রাস্ল ক্রিডিসেনে গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর রাস্ল ক্রাদাক হিসেবে ভূমিকে মুসাফিরদের জন্য ওয়াকফ করে ফেলেছিলেন। হযরত ফাতেমা (রা.) নিজ্লের ক্লিন্রেলার দরুন রাস্ল বিজ্ঞের লাক ভূমির জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু রাস্ল ক্রাদাক ভূমির জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু রাস্ল ক্রেমিকের কারণে নাকচ করেছেন, রাস্ল ইন্তেকালের পর প্রথম খলিফা হযরত সিদ্দীকে আকরর (রা.)-এর নিকট পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে হিযরত ফাতেমা (রা.) চিয়েছিলেন। কিন্তু সিদ্দীকে আবকর (রা.)-এর উপর হাদীস পেশ করেছেন। ক্রিট্রেলির আবকর (রা.)-এর উপর হাদীস পেশ করেছেন। ক্রিট্রেলির আবকর (রা.)-এর উপর হাদীস পেশ করেছেন। ক্রিট্রেলির বানানো হয় না আমরা যা কিছু ছেড়ে যাই তা সদকা। এবং এ ফাদাক ভূমি হযরত ফাতেমা (রা.)-কে দেওয়া থেকে অস্বীকার করেছেন। তখন হযরত ফাতেমা (রা.) মানুষিক স্বভাব হিসেবে কিছুটা সংকোচ বোধ করলেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত ফাদাক ভূমি সম্পর্কে সিদ্দীকে আকরর (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি এবং কোনো কথাবার্তা ও বলেননি। সাধারণ সাক্ষাৎ তো সালাম কালাম আদান প্রদান হচ্ছিল। আর ছয় মান্দের ভিতরে সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা বলার সুযোগই কত মিলছে। অতঃপর হযরত ফাতেমা (রা.)-এর জানাযার নামাজ রাত্রিতে হয়েছে। হয়রত সিদ্দীকে আকবর (রা.) ভাবলেন যে, উনারা আমার খবর অবশাই করবেন এবং হয়রত আলী গং (রা.) বুঝলেন যে, তিনি সংবাদ বাত্রীতই এসে পড়বেন এ বিদ্রান্তির মধ্যে জানাযার নামাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং সিদ্দীকে আকরর (রা.) উপস্থিত হতে পারেননি।

আর না ছিল হযরত ফাতেমা (রা.) কোনো অসিয়ত করেননি যে, সিদ্দীকে আকবর (রা.) আমার জানাজা যেন না পড়ান। আর না ছিল হযরত আলী (রা.) ও আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর অন্তরে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য। সঠিক বর্ণনায় রয়েছে যে, সিদ্দীকে আকবর (রা.) হযরত ফাতেমা (রা.)-এর দরজায় প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দাঁড়িয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ صَالَةَ عَلَيْهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

অতঃপর হযরত আব্বাস ও আলী (রা.)-এর এ হাদীস জানা না থাকার দরুণ হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর নিকট শৈত্রিক সম্পত্তি তলব করেছেন। কিন্তু সিদ্দীকে আকবর (রা.) ঐ হাদীস দৈর্থি গেশ করে নাকচ করে দিয়েছেন এবং উনারা নিরব হয়ে গিয়েছেন। এরপর হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে ওয়াকফ মুতাওয়াল্লি হওয়ার তলব করলেন তখন হযরত ওমর (রা.) এরাদা, প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে 'তাদের' উভয়জনকে অভিভাকত্ব দান করেন যে, রাসুল ক্রি এবং সিদ্দীকে আকবর (রা.) এবং আমি যেসব খাতে বায় করে থাকডাম তোমাদেরকেও এরপ করতে হবে। তখন উনারা নিয়ে নিলেন কিন্তু অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোনো কোনো সময় ঝণড়া বিবাদ দেখা দিত। তাই এ পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ওসমান (রা.)ও হযরত সা'দ ও হযরত যুবায়ের (রা.) দুনুজনকে এ অভিভাবকত্বের অধিকার বন্টন করে দেন। তাহলে প্রতোকজন নিজ নিজ অংশে খেদমত করবেন। আর কোনো ফিতনা ও বিশৃঞ্জলা দেখা দেবে না। হযরত ওসমান (রা.) পুমুখও সুপারিশ করলেন।

কিন্তু হযরত ওমর (রা.) একটি সুদীর্ঘ ভাষণ দিলেন যার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, যৌথভাবে পরিচালনা কর নতুবা আমার হাওয়ালা করে দাও। হযরত ওমর (রা.) অনেক বিচক্ষণতার সাথে কাজ নিলেন এবং অনেক দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন যে, যদি বন্টান করে দেওয়া যায় তবে তাদের যুগে তো সঠিকভাবে চলবে কিন্তু কালের বিবর্তনে পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা কোনো এক সময় পৈত্রিক সম্পত্তির দাবি করে বসবে। তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ওমর (রা.) এ রান্তা বন্ধ করে দিলেন।



অর্থ- শিকার করা। এখানে কোনো হালাল পশু-পাখি শিকার করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শন্টি হচ্ছে মাসদার, যার অর্থ হলো- শিকার করা । আর কোনো কোনো সময় ইসমে মাকউল مُوهِ এর অর্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে । অর্থাৎ শিকারকৃত পত । আর النَّبَائِثُ হচ্ছে وَهُمَّ وَهُمَّ وَهُمَّ اللَّهُ الْمُوهُ وَهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

আর হাদীসসমূহের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল —এর উপস্থিতিতে শিকার করতেন কিছু রাসূল
া বাধা দিতেন না এবং এর বৈধতার উপর শিকার করিছে যে, চিরে-ফেড়ে ভক্ষণকারী প্রাণী কিংবা পাথি কিংবা ভূচর
বিচরণশীল প্রাণী বা জন্তু হয় এবং এটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়। কুকুর এবং চিতাবাঘ ইত্যাদির প্রশিক্ষণের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে—
১ যখন ছেড়ে দেবে তখন দৌড় দেবে। ২. পূর্ণ দৌড়ের সময় বাধা প্রদান করলে সম্মুখের দিকে অগ্রসর না হয়ে ফিরে চলে আসবে। ৩. শিকার ধরে মালিকের কাছে নিয়ে আসবে মাটেই খাবে না।

আর পাখি বা বাজপাখি ইত্যাদির প্রশিক্ষণের জন্য দৃটি শর্ত রয়েছে – ১. ছেড়ে দেওয়ার পর উড়ে যাবে না এবং ২. বাধা দিলে ফিরে আসবে। ভক্ষণ না করার শর্ত নেই। যদি ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়ে থাকে তাহলে শিকারকৃত প্রাণীকে জবাইকৃত বুঝা যাবে এবং হালালও হবে। যেখানেই আঘাত করুক না কেন। তবে যদি জীবিত প্রাণী ধরে নিয়ে আসে তাহলে জবাই করা আবশ্যক হবে। এরপই হচ্ছে তীরের হকুম।

তুপা হালাল জানোয়ার বা পাথিকে জবাই করা দু ধরনের হতে পারে — টুনিন্দুন্তি, অর্থাৎ স্বভাবিক বা অস্বাভাবিক। আল্লাহর কালামে বর্ণিত আছে — কুনিন্দুন্তি, নিন্দুন্তি, করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। স্বভাবিক অবস্থায় হলকুম ও ওয়াদাজান অর্থাৎ থাদ্যানালি ও শ্বাস-প্রশ্বাসের নালি এবং গর্দানের উভয় পার্শ্বের রক্ত চলাচলের মোটা মোটা দুটি শিরা বা রগ, এ চারটির অধিকগুলো অর্থাৎ নূনতম তিনটি কাটা গেলে পশু হালাল হয়ে যায়। এটা ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর অভিমত। জবাই করার স্থান হলো বক্ষপুল হতে গলদেশের টুটি পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী স্থান।

## श्थम अनुत्रक्ष : الفَصْلُ الْأُولُ

عَرْهُ ٢٨٨٧<u> عَ</u>دِي بُنِ حَاتِم (رض) فَالُ فَالَلِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ٱرْسَلْتَ كُلْبَكَ فَأَذُكُرِ اسْمَ السُّلِّهِ فَسَإِنْ أَمْسَد فِ الدَّرِكُ مِنَهُ حَيَّا فَ اذْبَحْهُ وَانِ اَذْرَكُ مَنْهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَاكُلُ مِنْهُ فَكُلُهُ وَإِنْ اكُلُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّا مَا اَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدْتُ مَعَ كُلْبِكَ كُلْبًا غَيْسَرُهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَاتَأْكُلُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيْهُمَا قَتَلَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَأَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ عَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيْهِ إِلَّا أَثَرَ سُهْمِكَ فَكُلُّ إِنْ شِغْتَ وَانْ وَجَدْتُهُ غَرِيْقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

৩৮৮৭, অনুবাদ : হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 🚟 আমাকে বলেছেন, যখন তুমি তোমার কুকুরকে [শিকারের প্রতি] ছড়িয়ে দেবে, তখন আল্লাহর নাম নেবে। যদি সে শিকাব ধরে তোমার জন্য রেখে দেয়, আর তুমিও শিকারকত জানোয়ারটিকে জীবিত অবস্থায় পেয়ে থাক, তখন তুমি তাকে জবাই করে দাও। আর যদি তুমি তাকে এমন অবস্থায় পাও যে, সে তাকে মেরে ফেলেছে, কিন্তু সে তার কোনো অংশ খায়নি, তখন তুমি তা খেতে পার। আর যদি সে কিছু খেয়ে থাকে, তবে তুমি খাবে না। কেননা [তখন এটাই বুঝতে হবে যে,] সে এটা নিজেন জ ন্য শিকার করেছে। আর যদি তুমি তোমার নিজের কুকুরের সঙ্গে অন্যের কুকুর দেখতে পাও যে, তারা শিকার ধরে তাকে মেরে ফেলেছে, তখন তা খেতে পারবে না। কেননা তুমি অবগত নও যে, তাদের উভয়ের মধ্যে কে শিকার ধরেছে বা মেরেছে। আর যখন তুমি তোমার তীর নিক্ষেপ কর তখন আল্লাহর নাম নেবে অতঃপর যদি [উক্ত শিকার] ন্যুনতম একদিন তোমার নিকট অদৃশ্য থাকে [এবং তুমি তাকে মৃত অবস্থায় পাও] এবং তার গায়ে একমাত্র তোমার তীরের চিহ্ন ব্যতীত অন্য কিছুর আঘাত না পাও, তখন ইচ্ছা করলে তাকে খেতে পার। কিন্তু যদি তুমি তাকে পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় পেয়ে থাক, তখন তাকে আর খেতে পারবে না। -বিখারী ও মুসলিম]

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

द्रामीत्त्रत्र बाभाा] : यानि শিকারি কুকুর শিকার করে তা থেকে কিছু থেয়ে কেলে এবং যদি তা [শিকারকৃত عَبْضُ الْحَدِيثُو প্রাণী] মারা যায়, তাহলে তার হালাল হারামের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম মালেক, আওয়ায়ী এবং লায়ছ (র.)-এর মতে ঐ [শিকারকৃত] প্রাণী হালাল হবে। কিন্তু ইমাম আবৃ হানীফা ও শাফেয়ী এবং সাহেবাইন (র.)-এর মতে ঐ [শিকারকৃত] প্রাণী হালাল হবে না।

দিলল : প্রথম দল হ্যরত আমর ইবনে কআয়ব (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, রাসূল 🊃 হ্যরত আবৃ
ছালাবা খুশানী (রা.)-কে বলেছেন- مُثَّلُ الْكُلُبُ قَالَ نَانَّ الْكُلُبُ قَالَ نَانَا الْكُلُبُ قَالَ نَانَّ الْكُلُبُ قَالَ نَانَا الْكُلُبُ قَالَ الْكَلُبُ قَالَ نَانَا الْكُلُبُ قَالَ نَانَا الْكُلُبُ قَالَ الْكُلُبُ قَالَ نَانَا الْكُلُبُ قَالَ الْكُلُبُ قَالَ الْكُلُبُ قَالَ نَانَا الْكُلُبُ قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

তাই উক্ত হাদীসে [শিকারি] কুকুর খেয়ে নেওয়ার অবস্থাতেও রাসৃল 🎫 খাওয়ার অনুমতি দান করেছেন।

হুমাম আবৃ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীরা দলিল পেশ করে থাকেন উপরিউক্ত হানীস ছারা যে, উক্ত (আদী ইবনে হাতেমের) হানীসে পরিছারভাবে কুকুর খেয়ে নেওয়ার অবস্থায় খাওয়া থেকে বাধা-প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– كَانُ اَكُنْ আমনিজাবে কুরুআনে কারীমের শব্দ مُنْسَكُنَ عَلَيْكُمْ वाরাও শাষ্ট বুঝে আসছে যে, [দিকারকৃত প্রাণীর শোশত] হাদাদ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে মালিকের জন্য অবশিষ্ট রাখা। আর এশ্ব পাঁরিচয় হবে না খাওয়ার ছারা। আর যদি [শিকারি কুকুর শিকারকৃত প্রাণী থেকে] খেয়ে নেয় তাহগে বুঝা ঘার্ষে হৈ, সে নিজের জন্য অবশিষ্টাংশ রেখেছে মালিকের জন্য নয়।

জবাব : প্রথম দল [দলিলস্করণ] যে হাদীস পেশ করেছেন তার জবাব হচ্ছে, উক্ত হাদীসের মধ্যে بُنُ اكْلُ فِتْ । বাক্যটি সম্পূর্ণ ভুল। বিভদ্ধ বর্ণনায় এ বাক্যটি নেই।

দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে, কুরআনে কারীম এবং আদী ইবনে হাতেমের বিশুদ্ধতম **হাদীদের মোকাবিদাম হুখরত ছা'দা**বা (রা.)-এর হাদীস মারজুহ বলে গণ্য হবে। এছাড়া হালাল হারামের মধ্যে প্রতি<mark>যদ্দিতা দেখা দিলে হারাধৈর্দ্ধ ধার্ধান্য হয়ে খা</mark>রে;

হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.)-এর হাদীসে দ্বিতীয় আরেকটি মাসআলা **হচ্ছে**, যদি তোমার [শিকারি] <mark>কুকুরের সঙ্গে অন্য</mark> কোনো কুকুর এসে শরিক হয়ে যায় এবং শিকারকৃত প্রাণীটি মেরে ফেলে, তাহলে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে তা হালাল নয়। কেননা সে বিসমিল্লাহ তধুমাত্র নিজের কুকুরকে শিকারের জন্য প্রেরণ কালে পাঠ করেছে। আর এখানে জ্বানা নেই কোন কুকুরটি মেরেছে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিশুদ্ধ এবং প্রসিদ্ধ উক্তি হচ্ছে এটাই।

তৃতীয় মাসআলা হচ্ছে, যদি কুকুর প্রেরণ ইত্যাদির সময় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয় অথবা স্বাভাবিক জবাই -এর সময় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয়, তাহলে এ জবাইকৃত প্রাণীর হাদাল হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে।

সূতরাং দাউদ যাহিরী এবং শা'বী এবং ইবনে সিরীন (র.)-এর মতে উক্ত জবাইকৃত প্রাণী হারাম হবে এতে জেনেবুঝে স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়া হোক অথবা ভুলক্রমে ছেড়ে দেওয়া হোক তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর ইমাম মালেক (র.) থেকে একটি বর্ণনাও তাই।

আর ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের (র.)-এর মতে উভয় অবস্থাতে উক্ত প্রাণী খাওয়া হালাল। আর এটা **হচ্ছে ইমা**ম মালেক (র.)-এর দ্বিতীয় বর্ণনা।

আহনাফ এবং সুফিয়ান ছাওরী এবং ইমাম ইসহাক (র.)-এর মতে স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার সময় [উক্ত প্রাণী খাওয়া] হচ্ছে হারাম। আর ভুলক্রমে ছেড়ে দেওয়াবস্থায় হচ্ছে হালাল।

मिनन : माউन यारिती (त.) अश्चेश मिनन (পশ करतन कूत्रजात्मत जाग्नाच काता – وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِرِ السُّمِ اللَّهِ عَلَيْهِ إلا إلا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَل

তাই এখানে তধু আল্লাহ তা'আলার নাম না নেওয়ার ভিত্তিতে খাওয়ার প্রতি বাধা এসেছে, স্বেচ্ছায় কিংবা ভূলক্রমে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার কোনো শর্তারূপ করা হয়নি।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্যরা দলিল পেশ করে থাকেন যে, কুরআনে করীম এবং হাদীসসমূহের মধ্যে আল্লাহর নাম উল্লেখের যে ভ্কুম রয়েছে তা হচ্ছে ব্যাপক। এতে বিসমিল্লাহ মুখ দ্বারা উচ্চারণ হোক কিংবা অন্তর দ্বারা। অন্তরের উচ্চারণ নিয়ত দ্বারাই বাস্তবায়িত হয়ে যায়। অর্থাৎ যখন জবাই করার উদ্দেশ্য হয় অথবা শিকার করার উদ্দেশ্যে কুকুর, বাজ পাখি কিংবা তীর নিক্ষেপ করল তখন আল্লাহর নাম নেওয়া বাস্তবায়িত হয়ে গেল। বিধায় মুখ দ্বারা বিসমিল্লাহ পড়া আবশ্যক নয়।

ইমাম আবৃ হানীফা, সুফিয়ান ছাওরী (র.) দলিল পেশ করে থাকেন যে, এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহর নাম ছেড়ে দেওয়াকে ফিস্ ক বলা হয়েছে আর প্রকাশ্য কথা হলো যে, ফিস্ক বান্তবায়িত হয় স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার দরুন। অতএব, স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার দরুন। অতএব, স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার দরুন। অতএব, স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার দরুন না খাওয়ার নির্দেশ হবে। আর ভুলক্রমে ছেড়ে দেওয়া এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা এ উমতের ভুলকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমার পর্যায়ে রাখা হয়েছে। বিশুড়া নানুষ হক্ষে অত্যাধিক বিশ্বতিকারী। আর বিশেষত জবাইয়ের মুহুর্তে অন্তরে ভয়ভীতি হয়ে থাকে। আর এমতাবস্থায় ভুলক্রেটি অধিক হয়ে থাকে। তাই এ পরিস্থিতিতে যদি জবাইকৃত প্রাণীকে হারাম বলে আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে অসুবিধার সৃষ্টি হবে। আর এটা আমাদের থেকে দ্রীভূত করে দেওয়া হয়েছে।

সূতরাং ইমাম আবু হানীফা (র.) উভয় প্রকারের প্রমাণাদিকে সামনে রেখে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন (অর্থাৎ বলেছেন যে,) স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দিলে হারাম হবে এবং ভুলক্রমে ছেড়ে দিলে হারাম হবে না। জবাব : আহলে যাওয়াহির যে আয়াতের এতলাক ঘারা দলিল পেশ করেছেন আমরা এর জবাবে বলে থাকি যে, আয়াতের মধ্যে وُمِّعَ عَنْ এন শব্দ স্বেচ্ছার শর্তের উপর দাদালত করে থাকে। যেমন আমরা বলে এসেছি। এমনিভাবে وُمِّعَ عَنْ أَمْتِى الخَالَمَ विकार प्रकार শর্তারপ করা আবশ্যক। অন্যথায় হাদীস এবং কুরআনের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়ে যাবে।

মোটকথা, শিকারি কুকুর কিংবা অন্য কোনো জানোয়ারকে বিসমিল্লাহ বলে শিকার ধরার জন্য ছেড়ে দিলে ধরার পর শিকার মরে গেলেও তা খাওয়া জায়েজ। কেননা তখন সে মৃত্যুকে জবাই -এর মৃত্যু বলে গণ্য হবে। আর যদি কুকুর নিজে নিজে শিকার ধরে আনে এবং জবাই করার আগে তা মরে যায়, এমন শিকার খাওয়া জায়েজ নেই।

وَعَنْ مُسْكُن مَا لَكُ لَكُ ثَالَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْمَة قَالُ كُلُ مَا امْ شَكَ نَ عَلَيْهِ لَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ وَالْ اللّهِ عَمَا اللّهِ عَمَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَمَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَمَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

৩৮৮৮. অনুবাদ: হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলো [শিকারের প্রতি] ছেড়ে থাকি। [সুতরাং এ ব্যাপারে কি হুকুম?] তিনি বললেন, যদি কুকুরগুলো শিকার ধরে তোমার জন্য রেখে দেয়, তবে তা খেতে পার। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, যদি তারা শিকারকে মেরে ফেলে তবুও? তিনি বললেন, যদিও তারা মেরে ফেলে। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা তো [কখনো কখনো তীর-বর্শার ফলক নিক্ষেপ [করেও শিকার] করি। [তার হুকুম কি?] তিনি বললেন, যা তার ধারে ক্ষত করে সেটা খাও। আর যা তীরের চোট লেগে মরে যায় তা খাবেনা। কেননা তা প্রহারে মৃত। —[বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর: ক. কোনো শিকারের প্রতি ছেড়ে দিলে অমনিই আক্রমণ করে। খ. ছুটার পথে থামতে বললে অমনিই থেমে যায়। গ. শিকার ধরে নিজে তার কিছুই খায় না। এভাবে তিনবার পরীক্ষা করার পর উল্লিখিত শর্তগুলো পাওয়া গেলে সেই কুকুরকে মুআল্লাম বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বলা হয়। তার ধৃত শিকার খাওয়া হালাল।

ু তীর যা عُرُفًا (প্রশন্তাকারে) যেয়ে শিকারে উপর লেগে থাকে; ধারালো অংশের দিক থেকে লাগে না । আর ভারী কাঠ অর্থবা লাঠি যার মাথায় কোনো কোনো সময় লোহাও হয়ে থাকে ।

হুমাম আওয়ায়ী এবং মাকহল এবং সিরিয়ার ফুকাহাদের মতে তীর, লাঠি, অথবা ভারী কাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে যদি শিকার করে আর যেভাবেই নিক্ষেপ করা হোক عُرِّفُ (প্রশন্তাকারে) নিক্ষিপ্ত হোক কিংবা آلُوُّ (দৈর্ঘতাকারে) নিক্ষিপ্ত হোক, আহত করুক কিংবা নাই করুক শিকারকৃত প্রাণী হালাল হবে। এমনিভাবে বন্দুক দ্বারা শিকারকৃত প্রাণী হালাল হবে।

কিন্তু জুমহুর চার ইমামের (র.) মতে مُعُرَاضُ দ্বারা শিকার কৃত প্রাণী যদি ধারালো সাইটের আঘাতে মারা যায় তাহলে হালাল হাব। আর যদি প্রশন্ত সাইটের আঘাতের চাপে মারা যায় তাহলে হালাল হবে না।

দশীল : ইমাম আওযায়ী ও অন্যান্যরা দলিল পেশ করে থাকেন কুরআনে করীম এবং উপরিউক হাদীসের كُلُوْا مَا أَمْسَكُنَ বাক্যের দ্বারা এভাবে যে, এবানে আহত করে রক্ত প্রবাহের শর্ডারপ করা হয়নি, ওধুমাত্র ধরার কথা উল্লেখ রয়েছে। বিধায় আহত ব্যক্তীতই হালাল হবে। জমহুর দলিল পেশ করে থাকেন ঐ আদী ইবনে হাতেমের হাদীসে উল্লিখিত غَرْبَا اللهُ الله

জবাব : ইমাম আওযায়ী (র.) প্রমুখ আয়াত ও হাদীসের শব্দ ্রান্তা বারা যে দলিল পেশ করেছেন তার জবাব হচ্ছে, এ শব্দের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শর্তের প্রতি ইন্সিত করা হয়েছে যে, কুকুরটি মালিকের জন্য শিকার ধরবে নিজের বাওয়ার জন্য ধরবে না। এজন্যই তো শুধুমাত্র ্বাল্ড করা হয়েছে যে, কুকুরটি মালিকের জন্য শিকার ধরবে না। এজন্যই তো শুধুমাত্র ্বাল্ড করা হয়নি; ববং হ্রাল্ড শব্দের বৃদ্ধিকরণ হয়েছে। আর হাদীসের মধ্যেও বৃদ্ধিকরণ রয়েছে যে, যদি কুকুরটি শিকারকৃত প্রণীকে খেয়ে ফেলে, তাহলে হালাল হবে না কেননা এতে হারা ভ্রাল কর্মান শ্বতি লালাল হয়েছে।

মোদ্দাকথা, اوْسَالٌ শব্দটি জখমের শর্তের বিরোধী নয় যা অন্য বাক্যে বিদ্যমান রয়েছে। অতএব, এর দ্বারা জখমি না হওয়ার উপর দলিল পেশ করা সঠিক নয়।

وَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْخُشَنِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا نَصِي اللَّهِ إِنَّا بِارْضِ قَصُوم اَهُل الْكِتَابِ أَفَنَأْكُلُ فِي أَنِيَتِهِمْ وَبِأَرْضِ صَيد أصِيْدُ بِقَوْسِي وَبِكُلْبِي الَّذِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّم وَبِكُلْبِي الْمُعَلِّمِ فَمَا يَصْلُحُ لِيْ قَالَ أَمَّا مَاذَكُوْرَتَ مِنْ اٰنِيَةِ اهُوْلِ الْبِحِتَابِ فَانْ وَجَدْتُهُ عَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُواْ فيْهَا وَانْلُهُ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا وَمَا صِدْتً بِقَوْسِكَ فَذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتً بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتُ بِكُلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّم فَأَذْرَكْتَ ذَكُوتُهُ فَكُلِّ. (مُتَّفَقُ عَلَيهِ)

৩৮৮৯, অনুবাদ: হযরত আবু ছা'লাবা খোশানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আরজ করলাম, ইয়া নাবিয়াল্লাহ! আমরা আহলে কিতাবদের (অর্থাৎ ইহুদি-নাসারাদের] এলাকায় বাস করি। সূতরাং আমরা কি তাদের পাত্রে খেতে পারি এবং এমন ভূমিতে বাস করি যেখানে শিকার পাওয়া যায়। আমি আমার তীর-ধনুক দ্বারা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারাও শিকার করি। অতএব, আমার জন্যে কোনটি [খাওয়া] সঠিক হবেঃ তিনি বললেন, আহলে কিতাবের পাত্র সম্পর্কে তমি যা বললে, যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও, তখন আর তাতে খেয়ো না। আর যদি না পাও, তখন তাকে ধুয়ে নাও, তারপর তাতে খাও। আর তুমি তীর-ধনুক দ্বারা যা শিকার করলে, যদি ছাডার সময় বিসমিল্লাহ পড়ে থাক, তবে তা খেতে পার। আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা যা শিকার করবে, যদি বিসমল্লাহ পড়ে ছেড়ে থাক তবে তা খাও। কিন্তু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন কুকুর দ্বারা যা শিকার করবে, যদি জবাই করার সযোগ পাও, তখন তাকে [জবাই করে] খাও [অন্যথায় নয়]। -[বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা] : ফকীহণণ বলেন, যে সমস্ত পাত্রে আহলে কিতাবগণ শৃকরের মাংস পাকায় বা খায়, মদ ক্রিবে বা পান করে, এমন পাত্রে ধৌত করার পরও মুসলমানদের পক্ষে বাবহার করা উচিত নয়। অবশ্য যেসব পাত্রে সাধারণত ঐ সমস্ত নাপাক জিনিস বাবহার করা হয় না. ধৌত করে তা বাবহার করতে কোনো বাধা নেই। وَعَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِنَّا لَهُ اللهِ عَلَى إِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا رَصَعْ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ال

৩৮৯০. অনুৰাদ: হযরত আবু ছালাবা খোশানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নলেন, রাসূলুক্সাহ 

বলেছেন, যদি তুমি শিকারের প্রতি তোমার তীর নিক্ষেপ কর এবং তা তোমার দৃষ্টির অগোচর হয়ে যায়, আর পরে তাকে পাও, তখন তা দুর্গদ্ধময় না হওয়া পর্যন্ত খেতে পার। -[মুসলিম]

### সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

हामीटमর बाग्गा) : খাদ্যদ্রব্য দুর্গন্ধময় হওয়ার সাথে হারামের কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য দুর্গন্ধময় না হওয়া পর্যন্ত খাওয়ার ভ্রুমটি মোত্তাহাব। আল্লামা নববী (র.) বলেন, দুর্গন্ধময় খাদ্য খেতে নিষেধ করার বিধানটি হারাম হিসেবে নর: বর্ম মাকরহে তানবীহী হিসেবে। কেননা এটা অনেক সময় স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হয়।

وَعَنْ اللَّهِ مَا لَنَّبِي النَّبِي اللَّهِ فَالَ فِي النَّبِي اللَّهِ فَالَ فِي النَّبِي اللَّهِ فَكُلُهُ مَالَمُ اللَّهُ يُنْفِنُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৮৯১. জনুবাদ: হ্যরত আবু ছা'লাবা খোশানী (রা.) হতে বর্ণিত যে, যে ব্যক্তি তিনদিন পর তার শিকার পায়, সে ব্যক্তি সম্পর্কে নবী করীম ক্রা বলেছেন, [যা তিন দিন পরে পাওয়া যায়] তা দুর্গন্ধময় না হলে খেতে পারে। -[মুসলিম]

وَعَرَثِهِ عَانِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ هُننَا اَقْوَامًا حَدِيثُ عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ لاَ نَدْدِى اَيَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَكَيْهَا اَمْ لاَ قَالَ اذْكُرُوا اَنتُمُ اسْمَ اللّهِ وَكُلُوا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ৩৮৯২. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, লোকেরা আরক্ত করল, ইয়া রাসূলালাহ!
এখানে এমন কিছু সংখ্যক লোক বাস করে শিরকের
সাথে যাদের সময় নিকটবতী তারা অনেক সময়
আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। কিছু আমরা জানি
না, [জবাই করার সময়] তারা তাতে বিসমিল্লাহ পড়ে
কিনা। তিনি বললেন, তোমরা নিজেরা আল্লাহর নাম
নাও এবং খাও। -[রুখারী]

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীলের ব্যাখ্যা] : উপরিউক্ত হাদীসের মর্ম এই নয় যে, যদি 'জবাইয়ের সময়' বিসমিন্তাহ না পড়া হয়, তাহলে খাওয়ার সময় বিসমিন্তাহ পড়ার দরুল হালাল হয়ে যাবে; বরং উক্ত হাদীসের মর্ম হচ্ছে যে, যদি জবাইকারী বান্ধি এমন হয় যার জবাইকৃত প্রাণী হালাল, তাহলে কোনো তম্বু তালাল ব্যতীত মুসলমানের উপর ভালো ধারণার ভিত্তিতে বিসমিন্তাহ পড়ে খাও। কেননা শরিয়ত দলিল বাতীত ওধুমাত্র অবকাশাদির কোনো ধর্তব্য করে না।

হযরত শাহ সাহের (র.) বলেন যে, রাস্ল 🚞 অন্তরের কুচিন্তা, শল্কা দুরীভূত করার নিমিন্তে একথা ইরশাদ করেছেন। যেমন ইতঃপূর্বে জনেক স্বাসজালা সম্পর্কে হয়রত শাহ্র সাহের (র.) এরনই বলেছেন। وَعَنْ ٢٨٣ ] آبِى الطُّفَيْلِ قَالَ سُئِلَ عَلِيَّ مِسْنَ فِقَالَ مُعْلِقً مِسْنَ فِقَالَ مَا خَصَّكُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بِشَنَ فِقَالَ مَا خَصَنَا بِشَنَ فِرَالَ اللّهِ عَلَيْ بِشَنَ فِقَالَ مَا خَصَدِيْكَ بِعِ النَّاسَ إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيْفِيْ هٰذَا فَاخْرَجَ صَحِيْفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِيْ هٰذَا فَاخْرَجَ صَحِيْفَةً فِي قِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّهِ وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّهِ وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ وَلَعَنَ وَالِدَهُ عَلَيْ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ المُن مَنْ أَوٰى مُحْدِثًا . (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

৩৮৯৩. অনুবাদ: হযরত আবু তোফায়েল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, রাসূলুল্লাহ 🚃 আপনাদেরকে অর্থাৎ আহলে বায়তকে] স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলেছেন কিং উত্তরে তিনি বললেন, তিনি [রাসল ====] এমন কোনো বিষয়ে আমাদেরকে স্বতন্ত্র রাখেননি, যাতে অন্যান্য লোকেরা তার অন্তর্ভক্ত হয়নি। তবে আমার তলোয়ারের এ খাপের ভিতরে যা আছে। অতঃপর তিনি খাপের ভিতরে হতে এক খণ্ড লিখিত কাগজ বের করলেন, তাতে লিখা ছিল, সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহর লানত যে গায়রুল্লাহর নামে জবাই করে। আর সেই ব্যক্তির উপরও আল্লাহর লানত যে জমিনের সীমানা চরি করে। অপর এক রেওয়ায়েত আছে, যে জমিনের সীমান পরিবর্তন করে। আল্লাহর লানত 🗪 ব্যক্তির উপর, যে নিজের পিতাকে অভিসম্পাত দেয় এবং আল্লাহর লানত সেই ব্যক্তির উপর, যে কোনো বিদআতিকে আশ্রয় দেয়। -[মুসলিম]

وَعُنْ بِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

৩৮৯৪. অনুবাদ : হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাস্লাল্লাহ! আগামী কাল আমারা শক্রর মোকাবিলা করব। অথচ আমাদের সাথে কোনো ছুরি নাই। এমতাবস্থায় আমরা কি বাঁশের ছিলকা দ্বারা জবাই করতে পারবং তিনি বললেন, যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে এবং যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, তা খেতে পার। তবে দাঁত ও নখ দারা জবাই করবে না। এ সম্পর্কে আমি তোমাকে অবহিত করতেছি। বস্তত দাঁত হলো হাডবিশেষ তিতে ধার নেই), আর নখ হলো হাবশীদের ছরি [অর্থাৎ তারা নখ দারা জবাই করে]। [বর্ণনাকারী বলেন, [এক সময় গনিমতের মালে কিছু সংখ্যক উট ও বকরি আমাদের হাতে আসে এবং তা হতে একটি উট পালিয়ে যায়। অমনি এক ব্যক্তি তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল, ফলে তাকে আটক করে ফেলল। তখন বাসূলুল্লাহ 🚟 বললেন, এ সমস্ত উটগুলোর মধ্যেও পলায়মান বন্য পত্তর মতো পলায়মান পশু রয়েছে, সূতরাং যখন এদের কোনো একটি তোমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, তখন তার সাথে এরপ আচরণই করবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: দাত এবং নথ যদি غَمْرُ مَنْدُرُوع (উৎপাটনহীন) হয়ে থাকে, তাহলে সমস্ত ওলামায়ে কেরামের মতে এ উভয় জিনিসের দারা জবাই করা জায়েজ নয় এবং এ উভয় জিনিস দারা জবাইকৃত পত হালাল হবে না। আর যদি مَنْرُوع (উৎপাটিত) হয়ে থাকে তবুও ইমাম শাফেয়ীর মতে এ উভয় জিনিসের দারা জবাইকৃত পত হালাল হবে না। আহনাফের মতে ভূতি ভিৎপাটিত। দাত এবং নথ দারা জবাই করা জায়েজ এবং এ উভয় জিনিসের দ্বারা। জবাইকৃত পত হলল

মেশকাত ৫ম [আরবি-বাংলা] ২২ (খ)

দলিল: ইমাম শাফেয়ী (র.) উপরিউক্ত হাদীসের এতলোকের দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। এভাবে যে, উক্ত হাদীস দাঁত ও নথ غَيْرُ مُنْزُوع (উৎপাটিত) এবং غَيْرِ مُنْزُوع (উৎপাটিতহীন) উভয়ের মধ্যে কোনো ব্যবধান করা হয়নি। বিধায় সাধারণত ও দাঁত এবং নথের মাধ্যমে জবাই করার দর্শন হালাল হবে না।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) আদী ইবনে হাতেম (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন যার মধ্যে রয়েছে-

(يُسَانِعُ) إِنْهُرِ الدَّمُ بِمَا شِئْتُ (المَّارِيةُ وَعَلَيْمُ اللَّهُ بِمَا شِئْتُ وَافِرِ الْأَوْوَامِ بِمَا ضِئْتُ (المَّامِيةُ) (المَّامِيةُ وَالْمَارِ الْأَوْوَامِ بِمَا ضِئْتُ (المُسَاقِّةُ المَاهُ المَّامُ المَ

তাই উল্লিখিত হাদীদের মধ্যে দ্র্রুশন্ট হচ্ছে ব্যাপক অর্থে যে কোনো জিনিস দ্বারা আহত করে রক্ত প্রবাহিত করে দিয়ে জবাই করার অনুমতি রয়েছে। সুতরাং الْمَنْزُوْع দাত এবং নখও পথরের ন্যায় হচ্ছে ধারালো বিধায় এর দ্বারা জবাই করা জায়েজ হবে। আর خَمْرُ مَنْزُوْع দ্বারা জবাই করা তার ওজনের দ্বারা জবাই হয় তীক্ষ্ণতার দ্বারা নয় বিধায় এটা গলা চেপে হত্যার হকুমের অন্তর্ভ্জ হয়ে যায়। অতএব, এ পরিপ্রেক্ষিতে وَمَبْرُ مَنْزُوْع এবং দ্বারা জবাই করা হচ্ছে হারাম।

জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) যে দলিল পেশ করেছিলেন তার জবাব হচ্ছে, হাদীসে দাঁত এবং নখ দ্বারা ঠুঁটু দাঁত এবং নখ উদ্দেশ্য। সুতরাং দাঁত এবং নখ দ্বারা কুটুটু দাঁত এবং নখ উদ্দেশ্য। সুতরাং এ হাদীসের শেষাংশে রাসূল হর্নাদ করেছেন যে, এটা হচ্ছে হাবশী কাফেরদের ছুরি। আর হাবশী কাফেরদের অভ্যাস ছিল তারা ঠুঁটু দাঁত এবং নখ দ্বারা জবাই করে থাকত।

অতএব, এর দারা مُنْزُرُ भाष এবং নখ দারা জবাই এর উপর দলিল পেশ করা ঠিক হবে না।

কিন্তু আহনাচ্চের মতেও এ ধরনের জাবই করা হারাম এজন্য যে, এর দ্বারা জবাইকৃত পত্তর অধিক কট্ট হয় থাকে। অন্য দিকে এটা হচ্ছে মানুষের শরীরের একটি অংশ একে ব্যবহার করা জায়েজ নয়। এছাড়া দাঁত হচ্ছে হাড়িড আর এটা হলো জিন জাতির খাদ্য একে রক্ত দ্বারা সিক্ত, মলিন করা সঠিক নয়। তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে এর দ্বারা জবাই হচ্ছে মাকরহ।

অতঃপর উন্নিখিত হাদীসের মধ্যে অপর আরেকটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে [আর মাআলাটি হচ্ছে] যে, উটও কখনো কখনো বন্য পণ্ডদের ন্যায় পলায়ন করে থাকে, ডাই একেও 
ক্রিন্দুর্ভ ক্রিন্দুর্ভ কির্মান রক্তরে বের করে পোকে, ডাই একেও 
ক্রিন্দুর্ভ ক্রিন্দুর্ভ কির্মান রক্তরে যে কোনো অংশে কোনো অন্তর্জ দ্বারা প্রবহমান রক্তরে বের করে দেওয়া] যথেষ্ট । আর উটের মধ্যে পলায়নের অভ্যাস বেশি বিধায় উটকে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নতুবা সব ধরনের পশুর ভুকুম হচ্ছে এই। দৃষ্টান্তমূলক যেমন— ছাগল, মহিষ, মুরগি যদি পলায়ন করে আর কোনো মতেই ধরা না যায় তাহলে তাকে কোনো অন্ত্র দ্বারা শরীরের যে কোনো অংশে আহত করে রক্ত প্রবাহ করে দেওয়াই যথেষ্ট হবে। (এ অবস্থায় যদি মারা যায় তবুও বাওয়া জায়েজ হবে।)

وَعُن اللهِ اللهِ (رضا) أَنَّهُ كَانَ لَهُ غَنَمُ تَرْعٰى بِسَلْعِ فَابَضَرَتْ جَارِمَةُ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِناً مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَب حَتْهَا بِهِ فَسَالَ النَّبِنَى ﷺ فَأَمَرُهُ بِأَكْلِهَا . (رَوَاهُ البُخَارِيُ)

৩৮৯৫. অনুবাদ: হ্যরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)
হতে বর্ণিত যে, তার এক পাল বকরি ছিল, যা সালা'
পাহাড়িতে চরত। এক সময় আমাদের এক দাসী
দেখতে পেল যে, আমাদের পালের একটি বকরি
মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে। তখন সে একখণ্ড পাথর ভেঙ্গে
নিল এবং তার দ্বারা বকরিটিকে জবাই করে দিল।
অতঃপর নবী করীম === -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি
তাকে তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন। - বিশারী।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعُرْثِهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اَوْسِ (رض) عَنْ رَسُولُ اللّهُ تَبَارُكُ وَسُرِ اللّهُ تَبَارُكُ وَتَكَالُ اللّهُ تَبَارُكُ وَتَكَالُ اللّهُ تَبَارُكُ وَتَعَالَى كُلِّ شَيْءٍ وَتَعَالَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَالَتُهُ وَاذًا ذَبَحْتُمُ فَاحْسِنُوا الْقَتْلَةُ وَاذًا ذَبَحْتُمُ شَفْرَتَهُ فَاحْسِنُوا اللّهُ مِعْ وَلْبُحِدًّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلَيْحِدًّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحِدًّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحِدًّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحِدًّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحُ وَلْيُرْحِدًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

৩৮৯৬. অনুবাদ: হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.)
হতে বর্ণিত, রাস্পুরাই ক্রে বলেছেন, নিন্দর আল্লাহ
তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের প্রতি দয়া ও অনুথই
প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। সূতরাং যখন তোমরা
কোনো ব্যক্তিকে [কেসাস ইত্যাদিতে] হত্যা করবে.
তখন তাকে উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে। আর যখন
কোনো প্রাণীকে জবাই করবে, তখন তাকে উত্তমরূপেই
জবাই করবে। তোমরা অবশ্যই ছুরি ধার দিয়ে নেবে
এবং জবাইকত পতকে শান্তি দেবে। —[মসলিম]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

वाका षाता वृत्रा याख्य (स्. ज وُلِيُرِحُ وَبِينِحَتَّهُ वाज्ञात्म वाख्या) : धाताला खत्व षाता जवारे कता त्याखारा । اَشُورُ الْحُدِيثُ वार्ड कतात পत পূर्वভाবে भाख ना २७वा পर्यख ठायख़। त्याला नित्यध ।

وَعَرِيْكِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَنْهٰى أَنْ تَصْبَرَ بَهِيمَةُ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) ৩৮৯৭. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তনেছি, রাস্পুল্লাহ ক্রানে কোনো জানেয়ার বা অন্য কোনো প্রাণীকে হত্য করার জন্য আবদ্ধ করে রাখতে নিষেধ করতেন।

-বিখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ مُمْثِمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَعَسَ مَنِ اللَّهُ الل

৩৮৯৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ক্রিএমন ব্যক্তির উপর লানত করেছেন, যে কোনো জানদার প্রাণীকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। –বিশারী ও মুসলিম]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : غَرَضُ غَرَضُ (হাদীসের ব্যাখ্যা) غَرَضُ ﴿ হাদীসের ব্যাখ্যা غَرَضُ الْحَدِيْثِ কষ্ট হয়। তাই এটা কঠোরভাবে নিম্বন্ধ।

وَعَرِيْكَ ابْنِ عَبَّاسِ (رض) أَنَّ النَّبِيُّ عَبَّالِ (رض) أَنَّ النَّبِيُّ عَلَّى قَالِلَهُ وَحُ عَلَّى قَالَ لَا تَعَلَّى خِلُوْا شَيْعَنَّا فِنْهِ النُّرُوحُ عَمْرُضًا . (رَوَاهُ مُسْلِكُمُ)

৩৮৯৯. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাই ইবনে আব্বাস রো.) হতে বর্ণিত, নবী ক রীম 
বলেছেন, যে জিনিসের মধ্যে প্রাণ আছে, তোমরা তাকে লক্ষ্যবস্তু করো না। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম নববী (র.) বলেছেন, এরূপে তীর ছুড়ে হত্যা করা হারাম। شرح الحديث

وَعَنْ لَكُ جَابِرِ (رض) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَسِن السَّرِبِ فِي السَّوجُ وَعَسِن السَّفِ فَي الْوَجْدِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯০০. অনুবাদ: হয়রত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাস্বুল্লাহ ৣ [কোনো পণ্ডর] মুখমগুলে আঘাত করতে এবং চেহারায় দাণ দিতে নিষেধ করেছেন। -[মুসলিম]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : উদ্ধিখিত হাদীসের মধ্যে পদ্মনেকে দাগ লাগানোর প্রতি নিমেধাজ্ঞা রয়েছে। এ ছাড়া এর উপর অভিশাপও এসেছে। কিন্তু পরবর্তীতে আগত হযরত আনাস (রা.) -এর হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, নবী করীম উটের উপর দাগ লাগাতেন। অতএব, উভয় হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে। তাই এর বিভিন্ন জবাব প্রদান করা য়েছে।

কেউ কেউ জবাব দিয়েছেন যে, পশুর চেহারায়, মুখয়ৢয়ৢল দাগ লাগানোর উপর নিয়েয়াজা এবং অভিশাপ এসেছে। অন্যান্য
অঙ্গের উপর লাগানোর দরুন নয়। আর রাস্ল ক্রমান্য অঙ্গের উপর দাগ লাগিয়ে থাকতেন।

২. জবাব হচ্ছে যে, প্রয়োজন ব্যতীত দাগ লাগানোতে নিষেধাজ্ঞা এবং অভিশাপ রয়েছে। পক্ষান্তরে চিহ্ন এবং অন্য পত থেকে। পার্থক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দাগ লাগিয়ে থাকতেন। (مُكَذَا تَالُ نِي الْبِسْرَاةِ)

মানুষের উপর দাগ লাগানোর ব্যপারে হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক ভিন্নতা রয়েছে।

কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা নিষেও বলে বুঝে আসে। আবার কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা অনুমতি রয়েছে বলে বুঝে আসে। সূতরাং রাসূল —— উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে দাগ লাগিয়েছেন এমনিভাবে সা'দ ইবনে মু'আয় এবং আসআদ ইবনে যুরারা (রা.)-কে দাগ লাগানোর উপর অনুমতি প্রদান করেছেন এবং কেউ কেউ এ ব্যাপারে বাধা প্রদান করেছেন। আবার কেউ কেউ প্রয়োজন বসত জ্বায়েজ এবং প্রয়োজন ব্যতীত নাজায়েজ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

[তবে এক্ষেত্রে] সবচেয়ে সঠিক উক্তি হচ্ছে যে, যদি কোনো মুসলমান সত্য ও ন্যায়পরায়ণ বিজ্ঞ ডাক্তার বলে যে দাগ লাগানোর মধ্যে সুস্থতা রয়েছে, তাহলে জায়েজ। অন্যথা মাকরহে তাহরীমী।

পতর মুখমগুলে দাগ দিলে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি ঘটে এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা লানত করেন, কাজেই এটা করা হারাম । গরু ও উট ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য বা চিহ্ন রাখার প্রয়োজন চেহারা ব্যতীত অন্য স্থানে দাগ দেওয়ান জায়েজ আছে ।

وَعَنْ نِكُمْ مُواللَّهِ النَّبِي عَلَى مَوَّ عَلَيْهِ حِمَادٌ وَقَدْ وُسِمَ فِنَى وَجُهِهِ قَدَالًا لَعَنَ السَّلَهُ النَّذِي وَسَمَةً . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯০১. অনুবাদ: হয়রত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম 

: এর নিকট দিয়ে একটি গাওা গমনকালে তিনি দেখলেন, তার মুখমণ্ডলে দাগ দেওয়া হয়েছে। তথন তিনি বললেন, সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহর লানত যে তার মুখগুলে দাগ দিয়েছে। –্মুসলিমা

وَعَنْ مِنْكُ النّسِ (رض) قَالَ غَدُوتُ إِلَى رَضًا قَالَ غَدُوتُ إِلَى رَضًا وَلَى رَضًا وَلَى رَضًا اللّهِ بِنِ اَبِي طَلْحَةَ لِينُ حَنِّكَ كُهُ فَوَافَيْنَتُهُ فِي يَدِهِ الْمِينَسَمِ لِينُ حَنِّكَ هُ فَوَافَيْنَتُهُ فِي يَدِهِ الْمِينَسَمِ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ . (مُتَّفَقُ عَلَيْمٍ)

ত৯০২. অনুবাদ: হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন ভোরে আমি আব্দুল্লাই ইবনে আবৃ তালহাকে মিষ্টি মুখ করানোর জন্য রাস্পুল্লাই —— -এর খেদমতে নিয়ে আসলাম। তখন আমি তাঁকে এমন অবস্থায় পেলাম যে, তাঁর হাতে ছিল এক খানা দাগ লাগানোর যন্ত্র। তা বারা তিনি সদসা-জাকাতের উটগুলোকে দাগ দিছেল। -[বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: নবজাত শিশুর মিষ্টি মুখ করানোর কাজকে বুঝানোর জন্য হাদীসে তাহনীক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, কোনো নবজাত শিশুর পেটে অন্য কোনো জিনিস যাওয়ার পূর্বে কোনো বিশেষ বুজূর্গ ব্যক্তির লালামিশ্রিত খোরমা, মধু কিংবা অন্য কোনো মিষ্টি জাতীয় বস্তু চিবিয়ে নবজাতকের মুখে বরকতের উদ্দেশ্যে রাখা। তবে খোরমা হওয়াই উত্তম।

وَعَرْتِكِ فِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ (رض) قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي ﷺ وَهُوَ فِى مِرْبَدٍ فَرَأَيْتُهُ بَسِمُ شَاءٌ حَسِبْتُهُ قَالَ فِى اذَانِهَا . (مُثَّفَقُ عَلَيْه) ৩৯০৩. অনুবাদ: হিশাম ইবনে যায়েদ হতে বর্ণিত, হয়রত আনাস (রা.) বলেন, আমি নবী —— এর নিকট গেলাম, তথন তিনি পশুর আস্তাবলে ছিলেন। আমি তাকে দেখলাম, তিনি ছাগ-বকরিভানেক দাগ দিচ্ছেন। [হিশাম বলেন,] আমার ধারণা, হয়রত আনাস (রা.) বলেছেন, রাসূল —— সেই পশুতলোর কানের মধ্যেই দাগ দিয়েছেন। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

أَسْرُ (হাদীদের ব্যাখ্যা) : ছাগল, মেষ, দুবা ইত্যাদির কানে এবং গরু, মহিষ ও উট ইত্যাদির লেজ বা পাছার মধ্যে দাগ লাগানো হতো।

## विजीय अनुत्वम : الفَصْلُ الثَّانِيُ

عَرْفِ اللهِ عَدِي بنِ صَاتِم (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بنِ صَاتِم (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْمَدَّا اصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِرِكَيْنُ أَيَذْبَعُ بِالْمِدْرَوةِ وَشِيعًةً الْعَصَاءِ فَقَالُ اَصْرِرِ الدَّمَ بِمَ شِفْتَ وَالنَّسَانِيُّ) وَأَوْدَ وَالنَّسَانِيُّ)

৩৯০৪. অনুবাদ : হ্যরত আদী ইবনে হাতেম (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া
রাস্লাল্লাহ! আপনি কি বলেন, যদি আমাদের কেউ
শিকার পায় আর তার সক্ষে ছুরি না থাকে, তখন সহাজা ধরনের পাথর কিংবা ধারালো কোনো কাঠ দ্বারা
তাকে জবাই করতে পারবে কিঃ তিনি বললেন, যে
কোনো জিনিস দ্বারাই চাও রক্ত প্রবাহিত করে দাও এবং
জিবাইয়ের সময়। আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর।

–[আবু দাউদ ও নাসায়ী]

وَعَرُوْكَ إِلَى الْعُشَرَاءِ عَنْ أَرِبِهِ اَنَّهُ قَالَ يَا رُسُولُ اللَّهِ آمَا تَكُونُ الذَّكُوةُ الدَّكُوةُ فِى الْبَحِلْقِ وَاللَّبَّةِ فَقَالُ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهَا لِإَجْزَاءَ عَنْكَ. (رَوَاهُ التَّسِوْمِذِيُّ وَابَعُ دَاوْدُ وَالنَّسَانِيُّ وَابِنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ اَبُودُ دَاوُدُ هَلَا فَى الصَّرُورَةِ) البَّرْوذِي هٰذَا فِي الصَّرُورَةِ) ৩৯০৫. অনুবাদ: হযরত আবুল উশারা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গলা ও গ্রীবা ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে কি জাবই করা যায় না? তিনি বললেন, যদি তুমি তার উরুর মধ্যেও ক্ষত করে দাও, তাও তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। –তিরমিয়া, আবৃ দাউদ, নাসায়া, ইবনে মাজাহ ও দারেমা। তবে আবৃ দাউদ বলেছেন, এটা ঐ জানোরারের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যা নিচে কোনো খাদে পড়ে গিয়েছে। আর তিরমিয়া (র.) বলেছেন, এটা অস্বাভাবিক অবস্বায় জরুবি ভিরিতে জবাই করার বিধান।

## সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: জবাই দূ প্রকার, একটি হলো স্বাভাবিক নিয়মে জবাই করা। তাতে গলা ও গ্রীবা ব্যতীত র্জনা, কোনো স্থানে জবাই করলে ক্লায়েজ বা হালাল হবে না। আর দ্বিতীয়টি হলো, অস্বাভাবিক অবস্থায় জবার জিন্তিতে জবাই করা। তাতে পতর শরীরের যে কোনো স্থান দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করে দিলেই চলবে। ইমাম আবু দাউদ ও তিরমীয়ী হাদীসের ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় প্রকারের জবাইয়ের দিকেই ইঙ্গিত করেছিন।

وَعَرِدُ لَنَكَ عَدِي بِنِ حَاتِمِ (رض) أَنُّ النَّبِي عَلَيْ قَالُ مَا عَلَمْتَ مِنْ كَلْبِاَهُ بَهِ إِذَّ بَهِ أَوْ كَلْ مِمَّا بَهَ وَذَكَرْتُ اسْمَ اللّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْسِكَ قُلْمُتُ اسْمَ اللّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْسِكَ قُلْمُتُ وَانْ قَدَتَ لَ قَالُونَ اللّهِ فَكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ قَدَتُ لَ قَالُهُ المُسْكَةُ قَدَيْدًا وَانْهَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ . (رَوَاهُ آبُوْ وَاوْدَ)

৩৯০৬. অনুবাদ : হ্যরত আদী ইবনে হাতেম (রা.)
বর্ণিত, নবী করীম কলেছেন, যেই কুকুর অথবা
বাজ পাখি -কে শিকার ধরার জন্য তুমি শিক্ষা প্রদান
করেছ, অতঃগর শিকার ধরার জন্য তুমি গাকৈ
বিসমিল্লাহ বলে ছেড়ে দিয়েছ, যদি সে শিকারটিক
তোমার জন্য ধরে রাখে দিজে তার কছুই না খায়া, তখন
তুমি তা খেতে পার। বির্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা
করলাম, যদি সে শিকারটিকে মেরে ফেলে তিবুও কি তা
খেতে পারবা। তিনি বললেন, যখন সে শিকারটিকে মেরে
ফেলেছে এবং তার কিছুই খানি ভিত্রত তুমি তা খেতে
পারবা। তেননা তার আচরণ হতে বুঝা যাক্ষে যে, সে তা
তোমার জন্যই ধরেছে। —আবৃ দাউদ।

#### সংশ্ৰিষ্ট আন্দোচনা

غَرَبُّتُ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কুকুর ও পাখি ইত্যাদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার শর্ত এক ও অভিন্ন । এটাই জমহুর ওলামাদের অভিমত ।

وَعَنْ اللّهِ مَالَ قُلْتُ بَا رُسُولَ اللّهِ اللّهِ الْمُعْدِ اللّهِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ اللّهِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

৩৯০ ৭. অনুবাদ : হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমি কোনো শিকারের প্রতি তীর ছুড়ি এবং পরের দিন আমার তীরসহ শিকারটিকে পাই। বিমতাবস্থার তার হুকুম কি?। তিনি বললেন, যদি তোমার এ দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তোমার তীরই তাকে মেরেছে এবং অন্য কোনো হিংস্র জানোয়ারের দারা আঘাতের চিহ্ন তাতে না দেখ, তখন তুমি তা খেতে পার। — (আবৃ দাউদ)

وَعَنْ ٢٠٠٨ جَابِرِ (رض) قَالَ نُهِ بْنَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوْسِ . (رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ)

৩৯০৮, অনুবাবদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে মজ্পীর কুকুরের শিকারকৃত জানেয়ার খেতে নিষেধ করা হয়েছে। –[তিরমিযী]

## সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

غَرْ حُ الْحُكِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কাফের তথা যার জবাই করা হালাল নয়, তার প্রেরিত শিকারি জানেয়ারের দ্বারা মৃত শিকার খাওয়াও হালাল নয়।

وَعَرْضَكَ ابَى تُعْلَبَةَ الْخُشَنِيَ ارضَ قَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَ ارضَ قَالَ قُلْتُ يَكَ رَسُولَ اللّهِ النَّا اَهُلُ سَعَوْدِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ فَكَ نَعِدُوا فَلَا نَعِدُ عَبْرَ الْبِيَهِمْ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوا فِيْهَا وَاشْرَهُوا وَرُوا الْبَرْمِذِي )

৩৯০৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ ছা'লাবা খোশানী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া
রাস্লাল্লাহ! আমরা ভ্রাম্যমাণ লোক। প্রায়শ ইহদি,
নাসারা এবং মজুসীদের জনপদ দিয়ে যেতে হয়, তথন
আমরা তাদের বাসন-কোষণ ব্যতীত অন্য কিছু পাই
না। তিনি বললেন, যদি তোমরা তাদের পাত্র ব্যতীত
অন্য কোনো পাত্র না পাও, তথন তাকে খুব উত্তমরূপে
পানি দ্বারা ধৌত করে নাও। অতঃপর তাতে খাও এবং
পান কর। – তির্মিযী)

وَعَرِفَ اللّهِ عَنْ إَبِيهِ فَالْسَالُكُ مَنْ الْمِنْ الْمُلْبِ عَنْ إَبِيهِ فَالْسَالُكُ مَنْ طَعَام النّهُ اللّهُ عَدْ فَالْمَا إِنَّ النَّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ فَفَالًا إِنَّ مِنْ الطّعَام طُعَامًا أَتُحَرَّجُ مِنْهُ فَفَالَ لَا يَعْمَلُ عَنْ اللّهُ عَنْ فَفَالًا لَا يَعْمَلُ وَعَنْ أَرَعْتُ وَنِيْهِ مِنْ مَنْ فَا وَمَا النَّهُ مُؤْمَنُ وَأَبُو دُولُولُ اللّهُ مُؤِنِّ وَأَبُو دُولُولُ اللّهُ مُؤِنِّ وَأَبُو دُولُولُ اللّهُ مُؤِنِّ وَآبُو دُولُولُ اللّهُ مُؤِنِّ وَآبُو دُولُولُ اللّهُ مُؤِنِّ وَآبُو دُولُولُ اللّهُ مُؤْمِنِينَ وَآبُو دُولُولُ اللّهُ مُؤْمِنِينَ وَالْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ مُؤِنِّ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ مُؤْمِنِينًا وَمُؤْمِنُ وَالْمُؤْلُولُ لَا اللّهُ مُؤْمِنِينًا وَمُؤْلُولُ لَا اللّهُ مُؤْمِنِينًا وَمُؤْلُولُ لَا اللّهُ مُؤْلُولُ اللّهُ مُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

৩৯১০. অনুবাদ : কাবীসা ইবনে হোলব তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি নবী করীম — কে নাসারাদের খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল এবং বলল, এমন কিছু খাদ্য আছে যাতে আমি সংকোচ বোধ করি। উত্তরে তিনি বললেন, খাদ্যের ব্যাপারে তোমার অন্তরে কোনো প্রকারের দ্বিধা–সংকোচ থাকা উচিত নয়, অন্যথা তুমি এতে নসারাদের সদৃশ হয়ে যাবে। – তিরমিষী ও আব্ দাউদা

#### সংশিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : খাদদ্রের হলো একটি মোরাহ জিনিস। সুতরাং অহেতৃক তার মধ্যে সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। উপরত্ত এটা নাসারাদেরই রীতি। মূলত আহলে কিতাবদের হালাল বক্তুতলো আমাদের জন্যও হালাল। প্রশ্নকারী লোকটি ছিলেন হযরত আদী ইবনে হাতেম। ইসলামের পূর্বে তিনি ছিলেন নাসারা ধর্মাবলম্বী।

وَعُرْ اللَّهِ اللَّهُ (دَاءِ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُولَاللَّهِ عَلَى عَنْ اَكُولِ الْمُجَدَّمَةِ وَهِى رَسُولَاللَّهِ عَلَى عَنْ اَكُولِ الْمُجَدَّمَةِ وَهِى اللَّهُ عَنْ اَكُولِ الْمُجَدَّمَةِ وَهِى اللَّهُ عَنْ اَكُولُ النَّرُولُولُ التَّوْمِؤِيُّ )

৩৯১১. অনুবাদ: হযরত আবুদারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ 

মুজাছছামা খেতে নিষেধ করেছেন। আর তা হলো, পণ্ড বা পাধিকে বেঁধে দূর হতে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। -[তিরমিযী]

وَعَن اللّهِ عَنْ الْعِرْيَاضِ بَنِ سَارِيَة (رض) أَنَّ وَى نَوْلَاللّهِ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ فِي الْهُمُ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ فِي السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ السَّبِ وَعَنْ لَحُومِ الْحُمُو الْاَهْلِيَّة وَعَنِ الْمُحَمُّ الْاَهْلِيَّة وَعَنِ الْمُحَمَّدِ الْاَهْلِيَة وَعَنِ الْمُحَمَّدِ اللّهُ اللَّهُ وَعَنْ مَا فِي بُطُونِهِنَّ قَالَ الْحُبَالٰي حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ قَالَ الْحُبَالٰي حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ قَالَ الْمُحَمَّدُ بَنْ يَحْدَلِي سَنِ الْحُلِي سَنِ فَعَالِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُحَمَّدُ مَنْ الْحُلَيْ سَنَة فَقَالَ الذِّنْ الْحَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

৩৯১২. অনুবাদ: হ্যরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.)
হতে বর্ণিত, রাস্লুল্লাহ আধারবারের দিন সর্বপ্রকার
তীক্ষ্ণ দশুধারী হিংস্র জন্তু, নখ ও থাবা দ্বারা শিকারি
পাথি, গৃহপালিত গাধার গোশৃত এবং মুজাসসামা ও
খালীসা খেতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি গর্ভবতী
(দাসী)-এর সাথে তাদের গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত সঙ্গম
করতেও নিষেধ করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া
বলেন, আবৃ আসেমকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মুজাস্
সামা কিঃ তিনি বললেন, পাথি অথবা অন্য কোনো
প্রাণীকে বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করা। আর
খালীসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, বাঘ
অথবা হিংস্র পশু হতে যে ধৃত জন্তু কোনো ব্যক্তি
ছিনিয়ে নেয়; কিতু জবাই করার পূর্বেই তা তার হাতের
মধ্যে মারা যায়। –।তিরমিয়ী।

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাজে ধারালো জীক্ষ্ণ দাঁতের নাম যার দ্বারা ফাড়া-চিরার কাজ হয়ে থাকে। আর এটা রাবায়িয়াত দাঁতের পার্যে হয়ে থাকে এবং মুসলিম শরীফের মধ্যে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছেএটা রাবায়িয়াত দাঁতের পার্যে হয়ে থাকে এবং মুসলিম শরীফের মধ্যে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছেভারতির্বিশিষ্ট হিংন্ত প্রাণী থাওয়া থেকে নিষ্ঠে করেছেন। তাই দার্তির্বিশিষ্ট হিংন্ত প্রাণী থাওয়া থেকে নিষ্ঠে করেছেন। তাই দার্যান্ত শান্দের সম্পর্ক উভয়ের সাথে রয়েছে। অর্থাৎ পার্থিসমূহের মধ্যে পাঞ্জাবিশিষ্ট চিরে-ফেড়ে ভক্ষণকারী হলে তা থাওয়া হারাম বিধায় শুধু পাঞ্জাবিশিষ্ট পার্যিই হারাম হবে না। এমনিভাবে তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট চতুম্পদ জম্বু যা চিরে-ফেড়ে ভক্ষণকারী হয় তা হারাম হবে শুধুমান্ত তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট হলেই হারাম হবে না।

সারকথা হচ্ছে, পাঞ্জাবিশিষ্ট পাখি এবং চতুম্পদ জতু উভয় প্রকারের মধ্য হতে চিরে-ফেড়ে ভক্ষণকারী প্রাণীই হারাম হবে। পক্ষান্তরে পাঞ্জা আছে ঠিক কিন্ত চিরে-ফেডে ভক্ষণকারী নয় তাহলে হারাম হবে না। হিদায়া এস্থের লেখক বলেছেন যে, হিংস্র বলতে ঐসব প্রাণী বুঝানো উদ্দেশ্য যাদের মধ্যে পাঁচটি দোষ বিদামান রয়েছে – ১. হামলা করা, আক্রমণ করা। ২. হত্যা করা। ৩. ছিনিয়ে নেওয়া। ৪. ধ্বংস করা। ৫. আহত করা। আর এসবকে হারাম বলে আখায়িত করার রহস্য হচ্ছে, এর প্রভাবে মানুষের মধ্যে যেন এ ধরনের দোষ জন্ম না নেয়। কেননা চবিত্রক মধ্যে খালের শক্তিশালী প্রভাব রয়াছে।

وَعَنِ آلْكَ الْمَنِ عَبَّاسَ وَأَبِى هُمُ يُعَرَّهُ (رَضَاأًنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَهُ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيطَةِ الشَّيطَانِ زَادَ ابنُ عِينُسُى هِ عَنْ شَرِيطَة يَ الشَّيطَة وَ النَّابِينَحَة يَعْظُمُ مِنْهَا الْجِلْدُ وَلاَ تُفْرَى الْأَوْدَاجُ ثُمَّ تُعُونَ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ)

৩৯১৩. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ শারীতাতে শয়তান হতে নিষেধ করেছেন। বির্ণনাকারী] ইবনে ঈসা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তার অর্থ হলো,] কোনো প্রাণীক এমনভাবে জবাই করা যে, তার শুধু চামড়া কাটা হয়, কিন্তু তার রগ বা শিরা না কেটে এমনিই ফেলে রাখা হয়, অবশেষে এ অবস্থায় তা মরে যায়। —আবু দাউদা

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাে**দীসের ব্যাখ্যা] :** যে জবাই -এর মধ্যে নির্দিষ্ট শিরা-উপশিরাগুলো কাটা হয় না তাকে শরীতাতে শয়তান বলা হয় জিহিলি যুগের লোকেরা শয়তানের প্ররোচনায় পশুকে এভাবে হত্যা করত তাই এটাকে শয়তানের দিকে সংযোজন করা হয়েছে।

وَعَرَفُ ٢٦٠ جَابِرِ (رض) أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَالْذَكُوهُ الْبَيْبِيُ عَلَيْهُ وَالْهُ الْبُودُولُهُ الْمَرْدِيُ مُولُهُ الْمُودُولُهُ الْمَرْدِيُ عَنْ الْبِي سَعِيدٍ) وَالدَّادِمِيُّ وَرَوَاهُ التَّوْمُوذِيُّ عَنْ الْبِي سَعِيدٍ)

৩৯১৪. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, নবী ==== বলেছেন, মায়ের জবাই পেটের ভিতরের বাচ্চার জবাই। −[আবৃ দাউদ, দারেমী আর তিরমিযী আব সাঈদ হতে।

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত মায়ের পেটের ভিতরে থাকা অবস্থায় বাচ্চাকে বলা হয় জানীন। মাকে জবাই করার পর পেটের বাচ্চাটিকে জীবিত পাওয়া গেলে তাকে জবাই করে খাওয়া হালাল। কিন্তু যদি বাচ্চাটি মরে যায় কিংবা জবাই করা না হয়, তখন তা খাওয়া জায়েজ নয়। ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ও সাহেবাইন (র.) বলেন, গাডী জবাই করার পর যদি বাচ্চাটি মৃত বের হয় এবং তার শরীরের গঠন পরিপূর্ণ হয়ে থাকে, তখন তা খাওয়া হালাল হবে। তাঁরা উক্ত হাদীসের অর্থ করেন, মায়ের জবাই রারা বাচ্চারাও জবাই হয়ে যায়। ইমাম আবৃ হানীয়া, ইমাম যুফার (র.) প্রমুখ মনীধীগণ বলেন, মৃত জানীন ধাওয়া ভায়েজ নেই, তবে জীবিত পাওয়া গেলে জবাই করতে হবে। তাঁরা হাদীসটির অর্থ করেন, গাডীটিকে যেভাবে জবাই করা হয়েছে, জীবিত জানীনকেও অনুক্রপভাবে জবাই করতে হবে।

وَعَرُ ثُلْثِ اَبِي سَعِيْدِ وِالنَّخُدْرِيِ (رضا قَالُ قَلْنَا بِا رَسُولَ اللَّه وَنَنْحُرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَعَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِيْنَ اَنْكُتِيْمِ اَمْ نَنْأَكُلُهُ قَالَ كُلُوهُ إِنْ شِنْتُمْ فَالَّ ذَكُوتَهُ ذَكُوهُ أَيْمٍ. (رَوَاهُ أَبُو وَاذَدَ وَانْ مُنَاحَةً) ৩৯১৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা উদ্ভী, গাভী এবং বকরি জবাই করে কোনো সময় তাদের পেটের ভিতরে বাচ্চা পাই। এখন আমরা কি তাকে ফেলে দেব, নাকি খেতে পারবা তিনি বলেন, যদি ইচ্ছা হয়, তবে তোমরা তাকে খেতে পার। কেননা, তার জবাই মায়ের জবাইয়ের অনুরূপ। —আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

#### সংশ্ৰিষ্ট আন্দোচনা

হাদীনের ব্যাখা। : হথরত শায়থ আবুল হক দেহলঙী (র.) বলেছেন, হথরত জাবের ও আং 🦠 খুদরী شُرُّ الْعُدِيْتِ (রা.) হতে উক্ত প্রসঙ্গে বর্ণিত সব কয়টি হাদীনের সনদ দুর্বল ও অসমর্থিত।

وَعَنْ اللهِ مِنْ عَسْرِو بَنِ اللهِ مِنْ عَسْرِو بَنِ الْعَاصِ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَنْ قَلَا مَنْ قَسَلَ عُسُولًا للهِ عَلَى مَنْ سَالَهُ اللهُ عَنْ قَسْلِهِ قِبْلَ يَا رَسُولًا لللهِ وَمَاحَقُهُا وَلَا للهِ وَمَاحَقُهُا فَيَا رَسُولًا لللهِ وَمَاحَقُهُا فَيَا رَسُولًا لللهِ وَمَاحَقُهُا فَيَا رَسُولًا لللهِ وَمَاحَقُهُا فَيَا رَسُولًا اللهِ يَعْفِي مِنْ يَهَا وَلَا اللهِ يَعْفِطُ عَرَاسُهُا فَيَسْرِمِنَي بِهَا وَلَا اللهِ وَالدَّارِمِيُّ)

৩৯১৬. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত, রাস্দুল্লাহ কলেছেন, যে ব্যক্তি না-হক চড়ুই কিংবা তদপেক্ষা ছোট পাখি বধ করবে, [কিয়ামতের দিন] আল্লাহ তা'আলা তাকে তার হত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন । [তা হত্যার জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।] জিজ্ঞাসা করা হলো– ইয়া রাসুলাল্লাহ! তার হক কিং তিনি বললেন, তাকে জবাই করে খাবে এবং তার মাথা কেটে ফেলে দেবে না। –[আহমদ, নাসায়ী ও দারেমী]

وَعَنْ ٢٩١٧ آيِنْ وَاقِدِ نِ اللَّدِيْتِيِّ (رض) الْ عَنْدِيْ النَّبِيُّ الْحَيْدُونَ الْعَدْمُ النَّبِيُّ فَكَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَجُبُونَ الْسَنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ الْبَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ مَا يُفْظَعُ مِنَ الْبَهِينُمَةِ وَهِى حَيَّةً فَهِى مَنْتَةً لاَ تُوكُلُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُو داؤد)

৩৯১৭. অনুবাদ: হয়রত আবৃ ওয়াকিদ লাইছী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম — মদিনার
আগমন করলেন। তখন মদিনাবাসীরা জীবিত উটের
কুঁজ এবং দুম্বার পাছার বাড়তি গোশ্ত কেটে খেত।
তখন তিনি বললেন, জীবিত জানোয়ার হতে যা কেটে
নেওয়া হয় তা মৃত, তা খাওয়া যাবে না।

-[তিরমিযী ও আবু দাউদ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَرُّ الْحُدِيْثِ (হাদীদের ব্যাখ্যা) : যদি প্রথমে মাংস কাটা হয় এবং পরে উক্ত জানোয়ারকে জবাই করা হয়। অনুরূপভাবে শিকারের কোনো অংশ তীরের আঘাতে পৃথক হয়ে গেলে পরে শিকারটি মরে গেলে উভয় অবস্থায় পৃথককৃত মাংস খাওয়া হারাম।

## एठीय अनुत्रक : ٱلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَنْ النّ عَطَاءِ بِنْ بَسَادٍ (رض) عَنْ رُجُلٍ مِنْ بَنَيْ حَارِثَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لِقَحَةً يَشِعُ مِنْ شِعَابِ احَدٍ فَرَاى بِهَا الْمَوْتَ فَكُمْ يَجِدْ مَا يَنْحُرُهَا بِهِ فَاخَذَ وَتَدًّا فَوَجَأَيِهِ فَكَمْ يَجِدْ مَا يَنْحُرُهَا بِهِ فَاخَذَ وَتَدًّا فَوَجَأَيِهِ فَكَمْ يَجِدُ مَا يَنْحُرُهَا بِهِ فَاخَذَ وَتَدًّا فَوَجَأَيِهِ فَكَمْ يَجِدُ مَا يَنْحُرُهَا بِهِ فَاخَذَ وَتَدًّا فَوَجَأَيِهِ فِي لَبَّتِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ فَامَرَهُ بِاكْلِهَا . (رَوَاهُ أَبُوهُ دَاوُدُ وَمَا لِلّهُ ) وَفِي رِوَايَتِهِ قَالًا فَذَكُمْ هَا وَاوْدُ وَمَا لِلّهُ ) وَفِي رِوَايَتِهِ قَالًا فَذَكُمْ هَا بِهِ شَطَاط.

৩৯১৮. অনুবাদ: হযরত আতা ইবনে ইয়াসার বনী হারেছা গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, সে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে কোনো এক সমভূমিতে তার প্রসবাসন্ন উষ্ট্রী চরাচ্ছিল, হঠাং সে দেখতে পেল, উষ্ট্রীটি প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায় পৌছেছে। কিন্তু তাকে জবাই করার জন্য কিছুই না পেয়ে সে একটি পেরক নিল এবং তা দ্বারা তার গলদেশ ফুঁড়িয়ে দিল। ফলে তার রক্ত প্রবাহিত হয়ে পেল। অতঃপর ঘটনাটি রাস্লুল্লাহ করে অবহিত করলে তিনি তাকে তা খাবার আদেশ দিলেন। —(আবু দাউদ ও মালেক) অবশ্য মালেকের অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, বর্ণনাকারী বলেন, সে উষ্ট্রীকে একখানা ধারালো কাঠ দ্বারা জবাই করল।

وَعَنْ ٢٩١٠ جَابِرِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ إِلَّا وَقَدْ دَكَا اللهُ لِبَنِى أَدَمَ . (رَوَاهُ الدَّارَقُ طُنِيْ)

৩৯১৯. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
ক্রে বলেছেন, সামূদ্রিক প্রাণী
[যেগুলো খাওয়া হালাল] সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা
আদম-সন্তানের জন্য জবাই করেছেন। –[দারাকতনী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ সামুদ্রিক হালাল প্রাণী, যেমন মাছ, জবাই ব্যতীতই তা খাওয়া হলাল। মাছ ছাড়া সামুদ্রিক কোনো প্রাণীই হানাফী মাযহাব মতে খাওয়া জায়েজ নেই।

# بَابُ ذِكْرِ الْكَلْبِ পরিচ্ছেদ : কুকুর সম্পর্কে বর্ণনা

কোন প্রকারের কুকুর পোষা জায়েজ আর কোন প্রকারের জায়েজ নেই, এ পরিচ্ছেদে সে সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসমূহ র্ননা ৰুরা হবে।

# शेंधे : विषय अतित्विम

عَروِ اللهِ اللهِ عَلَى مَدَ (رض) قَدَالَ قَدَالَ وَدُالَ اللهِ عَلَى مَنِ افْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَا شِيئَةٍ إِذْ ضَارٍ نُقِيصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمُ وَيُمَا طَانِدُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْدٍ)

৩৯২০. অনুবাদ: হযরত আপুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

বলেছেন,
যে গবাদিপত পাহারাদানকারী কিংবা শিকারি কুকুর ছাড়া
অন্য কোনো কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার আমল হতে
দুই কীরাত পরিমাণ হাস পাবে। - বি্ধারী ও মুসলিম

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পাহারাদানকারী কুকুর এবং الْخَدِيْثِيْ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পাহারাদানকারী কুকুর এবং আন کلب ضار দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কুকুর যে কুকুর শিকারে অভ্যন্ত এবং লোভী হয়ে থাকে। অতঃপর আমলে হ্রাসের কারণ হচ্ছে যে, এমন ব্যক্তির ঘরে রহমতের ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না। অথবা ঐ কুকুরের দরুন পার্থিব লোকদের কষ্ট হয়ে থাকে। অথবা এজন্য যে, কোনো কোনো কুকুরকে হাদীসের মধ্যে শয়তান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথবা মালিকের সামান্যতম উদাসীনতার সুযোগে পবিত্র পাত্রে মুখ দিয়ে অপবিত্র করে ফেলে।

অতঃপর আল্লামা তুরপুশতী (র.) বলেন, আমলে হ্রাসের বর্ণনা দ্বারা বুঝে আসে যে, প্রয়োজন ব্যতীত কুকুর পোষা হারাম নয়। আর এ আমল হ্রাস বিগত সময়ের আমলের ক্ষেত্রে নয় বরং কুকুর পোষণ করার প্রাক্ষালের আমলের প্রতিদান .হ্রাস পাওয়া উদ্দেশ্য।

আর দু-কীরাত [আমলের ক্ষেত্রে] ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে-

- ১. রাত্রের আমল থেকে এক কীরাত এবং দিনের আমল থেকে এক কীরাত।
- ২. ফরজ আমল থেকে এক কীরাত এবং নফল আমলসমূহ হতে এক কীরাত।

অতঃপর কোনো কোনো বর্ণনাতে এক কীরাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই কেউ কেউ বলছেন, কোনো কোনো রাবী দু-কীরাতের কথা উল্লেখ করেছেন এটা হচ্ছে আধিক্যকে প্রমাণকারী বিধায় এ রেওয়ায়তের ধর্তব্য হবে। অথবা অল্প ক্ষতি করার মধ্যে এক কীরাত কম হবে। আর অধিক ক্ষতি করার মধ্যে প্রতিদিন দু-কীরাত কম হবে।

অথবা মক্কা মদিনাতে কুকুর পোষণে দৃ'কীরাত কম হবে। আর অন্যান্য শহরসমূহে কুকুর পোষণে এক কীরাত কম হবে। (هٰکُذَا قَالَ فِي الْسِرْقَاةِ)

ইমামূল হারমাইন (র.) বলেছেন যে, রাসূল 🚃 প্রথমে সব ধরনের কুকরকে হত্যা করার ব্যাপারে ব্যাপক নির্দেশ জারি করেছেন। অতঃপর তথু কালো কুকুরকে নির্দেশ দিয়েছেন। পরবর্তীতে এ নির্দেশও রহিত হয়ে গিয়েছে। সূতরাং এখন প্রয়োজন বাতীত কুকুরকে হত্যা জায়েজ নয়। কিতু দংশনকারী কুকুরকে হত্যা করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ।

জ্ঞাতব্য : 'কীরাত' নিক্তির ওজনে একটি 'কুদ্রতম পরিমাণবিশেষ। তার যথাযথ পরিমাণ আল্লাহ তা'আলাই জ্ঞাত। তবে কিয়ামতের দিন এক এক কীরাত উহুদ পাহাড় পরিমাণ ওজন হবে বলে অপর এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। وَعَنْ اللّهِ عَلَى اَيِّى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنِ اتَّخَذَ كَلْبُ الْا كَلْبَ مَاشِئَةٍ أَوْصَبْدِ او زَنْ إِنْسَعَتْصَ مِنْ اَجْدِه كُلُّ يَوْمٍ قِيْرًاطُّ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

৩৯২১. অনুবাদ: হযরত আনু হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূপুরাহ ক্রান্ত বলেছেন, যে ব্যক্তি গবাদিপত পাহারাদানকারী কিংবা শিকারের জন্য নিয়োজিত অথবা খেত-খামারের ফসলাদি রক্ষণাবেক্ষণকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারে কুকুর পালে, প্রতিদিন তার আমলের ছওয়াব হতে এক কেরাত পরিমাণ,হাস পাবে —বিশ্বারী ও মুসলিমা

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : পূর্বের হাদীসে দু কীরাত হাস পাওয়ার কথা বলা হয়েছে, আর এ হাদীসে এক কীরাত। কারণ কোনো কোনো কুকুর হয় অত্যন্ত হিংস্র ও ক্ষেপা। আবার কোনো কোনোটি হয় তুলনামূলকভাবে কম হিংস্ত। এ হিসেবে আমল হ্রাসে কমবেশি হবে। অথবা স্থান-কাল পার্থক্য ভেদে তার মধ্যে তারতম্ম হবে।

৩৯২২. অনুবাদ: হ্যরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুরাহ আমাদেরকে মিদিনার।
সমস্ত কুকুরগুলো মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন।
ফলে মফস্বল হতে যে মহিলাটি কুকুরসহ (নগরে)
আগমন করত, আমরা তাকেও হত্যা করতাম।
অতঃপর রাস্লুরাহ সকল কুকুর বধ করতে
নিষেধ করেন এবং বললেন, তোমরা কেবলমাত্র ঐ
সমস্ত কুকুর বধ কর, যেগুলো মিসকালো, দুই চোখের
উপরিভাগে দুটি সাদা ফোটা চিহ্ন আছে। কেননা, তা
শর্যান। -[মুসলিম]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ শ্রেণির কুকুরগুলো হয় খুব বেশি হিংস্র ও দুষ্ট প্রকৃতির। তাই তাকে শয়তান লা ময়ছে।

وَعَرِيِّتِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنُّ النَّبِيُّ عَمَرَ أَرض) أَنُّ النَّبِيُّ عَمَدٍ أَدُّ النَّبِيُّ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ إِلَّا كَلْبَ صَبْدٍ أَدُّ كَلْبَ صَبْدٍ أَدُّ كَلْبَ صَبْدٍ أَدُّ كَلْبَ عَنْمٍ أَوْ مَا شِبَةٍ. (مُتَّفَقُ عَلَيْدِ)

৩৯২৩. অনুবাদ: হযরত আপুক্রাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম 

শকারি কুকুর কিংবা মেষ-দুম্বা পাহারাদানকারী কুকুর অথবা গবাদিপত পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ছাড়া অন্যান্য সব কুকুর বধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। —[বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা] : প্রথমে একপ্রকারের বিশেষ জ্ञানোয়ার পাহারাদানকারী কুকুরের উল্লেখ করে পড়ে সর্বপ্রকারের গবাদি পত্তর পাহারায় নিয়োজিত কুকুরের কথা বলা হয়েছে। একে আররি পরিভাষায় বলা হয়– عَامُهُمُذَ الْخُاصُ

## षिणीय अनुत्रक्त : विधीय अनुत्रक

عَن النّبِي عَنْ قَالَ لَولا أَنَّ الْكِلاَب اُمَةً عَنِ النّبِي عَنْ قَالَ لَولا أَنَّ الْكِلاَب اُمَةً مِنَ الْاُمُمِ لاَمَرْتُ بِفَتْلِهَا كُلِّهَا فَافْتُلُوا مِنْهَا كُلُ السَودَ بَهِسِيْم. (رَوَاهُ السُّودَاوُد وَالدَّاوِمِيُّ) وَزَادُ التَّرْمِيذِيُّ وَالنَّسَانِيُّ وَمَا مِنْ اَهْلِ بَيْتٍ يَّرْتَبِطُونَ كُلْبًا إِلاَّ نَقْصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلُ يَوْمٍ فِيسَرَاطُ إِلاَّ كُلْبَ اللَّا نَقْيصَ مِنْ كَلْبَ حَرْثِ أَوْ كُلْبَ عَنْم.

৩৯২৪. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্চাল
(রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম 
বলেছেন, যদি
কুকুরসমূহ আল্লাহর সৃষ্টী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একটি
সম্প্রদায় না হতো, তবে আমি সমুদয় কুকুর বধ করার
নির্দেশ দিতাম। তবে যেগুলো মিসকালো তোমরা
সেগুলো বধ কর। – আিব দাউদ ও দারেমী, আর
তিরমিথী ও নাসায়ী এ কথাগুলো বর্ধিত বর্ণনা করেছেন,
যে পরিবারস্থ লোকেরা শিকারি কুকুর, খেত-খামার
পাহারাদনকারী কুকুর কিংবা মেষ-দুম্বা রক্ষণাবেক্ষণে
নিয়োজিত কুকুর ভিন্ন অন্য কোনো প্রকারের কুকুর
পুষবে, তাদের আমল হতে প্রত্যহ এক কীরাত পরিমাণ
হাস পাবে।

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

َ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এক সময় সমন্ত কুকুর বধ করার নির্দেশ থাকলেও পরে সেই বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে। ফলে যেসব কুকুর দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা নেই, তা ঘোর কালো হলেও বধ করা নিষেধ। –বিাযলুল মাজহুল]

وَعُرِدِ السَّلِي عَبَّاسٍ (رض) قَالَ نَهُى رَسُولُ السَّلِهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَانِم. (رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَاَبُو دَاوُدَ)

৩৯২৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ শুণদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই করাতে নিষেধ করেছেন। –[তিরমিযী ও আবু দাউদ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : 'ভাহরীম' অর্থ– ক্ষেপিয়ে ভোলা। এক শ্রেণির লোকের মধ্যে এ প্রবণতা রয়েছে, যা অবোধ জতুর প্রতি নির্দয়তার পরিতায়ক। এজন্য শরিয়তে এটা হতে নিষেধ করা হয়েছে। –[লোগাতুল হাদীস]

## بَابُ مَا يَحِلُّ أَكُلُ وَمَا يَحْرُمُ

পরিচ্ছেদ: যে [সমস্ত] প্রাণী খাওয়া হালাল ও যা হারাম

## 

عُمْنِ ٢٩٢٠ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالُ قَالُ وَالْ السِّسِبَاعِ وَالْكُلُهُ حَرَامٌ. (رَوَاهُ مُسْلِكُمُ)

৩৯২৬. অনুবাদ : হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ==== বলেছেন, তীক্ষ্ণ দাঁতধারী যে কোনো হিংস্র জত্ব খাওয়া হারাম। ব্যুসনিম্য

وَعَرِولَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ نَهُ مُ مُسُولُ اللَّهِ عَلَّى عَبَّاسٍ (رض) قَالَ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. (رَّوَاهُ مُسْلَمُ)

৩৯২৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হা যে কোনো তীক্ষ দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জানোয়ার এবং ধারাল পাঞ্জাবিশিষ্ট পাথি খেতে নিষেধ করেছেন। -[মুসলিম]

وَعَنْ مِنْ الْمِنْ تَعْلَبَةَ (رض) قَالَ حُرَّمَ رَسُولُال لَسْمِ عَلَى لَكُورُمَ الْحُرُمُ وَسُولُال لَسْمِ عَلَى لَكُومُ الْحُرُمُ وَالْحُرُمُ الْحُرُمُ وَالْحُرُمُ وَالْحُرْمُ وَالْحُرُمُ وَالْحُرْمُ وَالْحُرُمُ وَالْحُرُمُ وَالْحُرْمُ وَالْحُرُمُ وَالْحُرْمُ وَالْحُرْمُ وَالْحُرْمُ وَالْحُرْمُ وَالْحُرُمُ وَالْحُرْمُ وَالْحُرْمُ وَالْحُرْمُ وَالْحُرْمُ وَالْحُرْمُ وَالْحُرْمُ وَالْحُرْمُ وَالْحُرْمُ وَالْحُلُومُ وَالْحُلُولُ وَالْمُعُولُولُولُولُولُولُومُ وَالْحُمُومُ وَالْحُمُومُ وَالْحُمُ وَالْحُلُولُ وَالْمُومُ وَالْحُمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُومُ والْمُومُ وَالْمُومُ وَال

৩৯২৮. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ ছা'লাবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ === গৃহপাপলিত গাধার মাংস হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। —[বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলশ্রুতি হতে জানা যায় যে, প্রত্যেক প্রকারের খাদ্যদ্রব্যের প্রতিক্রিয়া মানুষের দেহে এবং স্বভাবে প্রতিফলন ঘটায়। সেহেতু মাংসাশী হিংস্র জম্বু থাওয়া হারাম করা হয়েছে। তবে গাধার মাংস দুই কারণে হারাম। প্রথমত তা মানুষের ভারবাহী ও সওয়ারির পশু। দ্বিতীয়ত তা হলো অতি নির্বোধ ও নিকৃষ্ট স্বভাবের পও, যা মানব স্বভাবের পরিপদ্ধি। (আল-মাসালেহুল আকলিয়াহ)

رُوعَ مَنْ اللّهِ اللّهِ (رضا) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ لَكُومِ الْحُسُرِ الْحُسُرِ عَنْ لُكُومِ الْحُسُرِ الْخُدُرِ . (مُتَّفَّ عَلَيْ)

৩৯২৯, অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ আথারবেরর [যুদ্ধের] দিন গৃহপালিত গাধার গোশ্ত থেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার মাংস সম্পর্কে অনুমতি দিয়েছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

## ₩ সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর মতে ঘোড়ার গোশৃত (খাওয়া) হালাল। আর সাহেবাইনের মাযহাবও এটাই। স্ ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র.)-এর মতে ঘোড়ার গোশৃত খাওয়া হচ্ছে মাকরহে তাহরীমী।

দিলল: ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রমুখ হযরত জাবের (রা.)-এর উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) প্রমুখ দলিল পেশ করেন কুরআনে কারীমের আয়াত ছারা كَالْجُمُولُ وَالْجُمُولُ وَالْجُمُولُ وَا وَالْخُمُولُ وَالْجِمُولُ وَالْجُمُولُ وَالْجُمُولُ وَالْجَمُولُ وَالْجُمُولُ وَالْجُمُولُ وَالْجُمُولُ وَالْج

উর্জ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর অনুগ্রহের আলোচনা করেছেন। আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের উপকারিতা হচ্ছে খাওয়া, ভক্ষণ করা। আর যদি ঘোড়া খাওয়া জায়েজ হতো তাহলে আরোহণ এবং সৌন্দর্যের ন্যায় যে নিমন্তরের উপকারিতা এর দ্বারা অনুগ্রহ দেখাতেন না।

খিতীয় দলিল হচ্ছে হযরত খালেদ ইবনুল ওয়ালীদের হাদীস- بَرُالْ غَالُ وَالْخَبْلُ وَالْمَاكُونُ وَاللَّهُ وَالْمَاكُونُ وَاللَّهُ وَاللّالِ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ الْخَلْلُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

এজন্য বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা ঘোড়ার মর্যাদা এবং সম্মান প্রমাণিত হয়ে থাকে। আর এ ঘোড়ার মাধ্যমেই মুসলমানদের শক্ত কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

অতএব, একে (ঘোড়াকে) খাওয়ার অনুমতি যদি দেওয়া যায়, তাহলে জিহাদের অক্সপ্তম করে মুসলমানদেরকে দুর্বল করা হবে অপরিহার্য।

জবাব : ইমাম শাব্দেয়ী (র.) প্রমুখ হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছিলেন তার জবাব হচ্ছে এই যে, কুরআনে কারীমের আয়াতের মোকাবিলায় হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস প্রমাণযোগ্য নয়।

এছাড়া হযরত খালেদ (রা.)-এর হাদীস হচ্ছে অবৈধকারী এবং হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস হচ্ছে বৈধকারী। আর বৈধকারী এবং অবৈধকারীর মধ্যে দ্বন্দু দেখা দিলে অবৈধকারীরই প্রাধান্য হয়ে থাকে। মোটকথা যুক্তি এবং দলিল-প্রমাণাদির মধ্যে ইমাম আবৃ হানীফার মাযহাবেরই প্রাধান্য হয়ে থাকে।

মোটকথা, সাময়িকভাবে প্রয়োজনের তাগিদে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়ার গোশৃত খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সর্ব সময়ের জন্য অনুমতি ছিল না। হাদীদের শব্দ কুর্নু কুর্নু এ কথাটিরই সমর্থন করে। নাসায়ী, আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহ-এর রেওয়ায়েতে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) বলেন, রাস্বল্লাহ ক্রান্ত্র্যাহে যোড়ার গোশৃত খেতে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ آلَهُ رَالَى حِمَارًا وَمُالَا وَمُالَا وَمُالًا وَمُالًا وَمُالًا وَحُمَالًا وَحُمْلًا وَحُمْلًا اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَعْنَا رِجْلُهُ وَعَلَا مُعَنَا رِجْلُهُ وَالْحَدُومُ الْحَاكِلُهَا . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

৩৯৩০. অনুবাদ: হযরত আবৃ কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেলেন এবং অমনিই তাকে হত্যা করে ফেললেন। তা খাওয়া হালাল কিনা নবী করীম — কে জিজ্ঞাসা করা হলে। নবী করীম বললেন, তোমাদের কাছে তার গোশতের কিছু অবশিষ্ট আছে কি? আবৃ কতাদাহ বললেন, আমাদের কাছে তার একখানা পা আছে। অতহুপর ডিনি তা নিলেন এবং খেলেন। —[বুখারী ও মুসলিম]

টীকা : বন্য গাধাকে হিন্দিতে নীলগাই বলা হয়। দেখতে অনেকটা ৩/৪ বৎসর বয়সী বকনার মতো ফুটফুটে লাল বর্ণের, মুখের আকৃতি গাধার ন্যায়। সম্বত্ত এ কারণেই তাকে গাধা বলা হয়। তবে হরিণের মতো তুরিত বেগে লাফিয়ে দৌডায়। وَعَرْتِكَ اَنْفَجْنَا اَرْنَبَا بِمَو الظَّهْرَانِ فَاخَذْتُهَا فَاتَبِثُ بِهَا اَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِوَرِكِهَا وَفَخِذِيْهَا فَتَبِلُهُ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) ৩৯৩১. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা মাররুম যাহরান নামক স্থানে একটি খরগোশকে ধাওয়া করলাম। অবশেষে আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং আবৃ তালার নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি তাকে জবাই করলেন এবং তার পাছা ও উব্ধ দুখানা রাস্পুরাহ 
ত্রান্ত বিদম্বতা এইণ করলেন। ব্রখারী ও মুসলিম।

وَعَنِ اللَّهِ اللَّهِ عُمَرَ (رضاً) قَالَ قَالَ وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّهِ النَّهُ اللَّهُ وَلَا النَّهُ اللَّهُ وَلَا النَّهُ اللَّهُ وَلَا النَّهُ اللَّهُ وَلَا الْحَدُمُ وَلَا الْحَدُمُ وَلَا النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

৩৯৩২. অনুবাদ: হ্যরত আপুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ বলেছেন, গোসাপ আমি খাইও না এবং তাকে হারামও বলি না।

—বিখারী ও মসলিম।

## সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

العُرِّ (হাদীদের ব্যাখ্যা) : "العُبِّرِ" (হিনিতে বলা হয় 'গোহ' এবং ফারসিতে 'সুস্মার'। হানাফীদের মতে তা খাওয়া হারাম। আল্লাম সযুতী (র.) বলেছেন, এ প্রাণীটির বৈশিষ্ট্য হলো, ডার লিঙ্গ দৃটি প্রায় সাতশত বৎসর জীবিত থাকে, জীবনে পানি পান করে না; বরং বায়ু ঘারাই পানির প্রয়োজন মিটায়। প্রতি চল্লিশ দিন পর এক ফোঁটা প্রস্রাব করে এবং জীবনে তার দাঁত পড়ে না অনেকের ধারণা এ প্রাণীটির নাম সাধা।

وَعَرِيْتِ ابْنِ عَبْاسِ (رض) أَنْ خَالِدَ بَنَ الْوَلْبِيْدِ اخْبَرُهُ أَنَّهُ دُخَّلَ مَعَ رُسُّولِ اللَّهِ عَلَى مَبْسُونَةَ وَهِى خَالَتُهُ وَخَالَتُهُ وَرَسُولِ اللَّهِ عَنَى الصَّبِ فَقَالَهُ رَسُّولُ اللَّهِ عَنَى الصَّبِ فَقَالَهُ خَالِدُ احْرَامُ نِ الصَّبِ فَقَالَهُ وَلَيْ وَلَكُونَ لَا مُنْ فَا اللَّهِ عَالَ لاَ وَلْعَرْقُ وَمِنْ فَا كَلِيْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَالَ لاَ وَلَا عَنَا لَلْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى المَّدِيْقُ وَمَنْ فَا جَدُنِيْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْمُنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُل

ত৯৩৩. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাই ইবনে আব্বাস
(রা.) হতে বর্ণিত, হ্যরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)
তাঁকে বলেছেন, একদা তিনি রাসূলুল্লাই

এর সাথে
হ্যরত মায়মূনা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন।
মায়মূনা হলেন খালেদ ও ইবনে আব্বাসের খালা। এ
সময় খালেদ দেখতে পেলেন, মায়মূনার কাছে রয়েছে
ভাজা গোসাপ। অতঃপর তিনি [মায়মূনা] রাসূলুল্লাই

এর সম্পুথে গোসাপ পেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাই

লোসাপ [খাওয়া] হতে হাত গুটিয়ে নিলেন। এ সময়
খালেদ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলালাই! গোসাপ
খাওয়া] কি হারাম? তিনি বললেন, না। তবে আমাদের
এলাকায় এ জীব নেই। তাই এটার প্রতি আমার ঘৃণাবোধ
হয়। খালেদ বলেন, অতঃপর আমি তাকে নিজের দিকে
টেনে নিলাম এবং তা খেতে লাগলাম, আর রাসূলুল্লাই

আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ব্রথার ও মূর্গলয়

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা।: আল্লামা সুষ্ঠী (র.) বলেন যে, خَسَبُ হল্ছে ছোট একটি প্রাণী যাকে উর্দু ভাষায় 'গোহ' বলা হয়ে থাকে। তার বৈশিষ্ট্য হল্ছে— একটি মূল থেকে দুটি পুরুষ লিঙ্গ হয়ে থাকে এবং সে পানি পান করে না তথু পূর্ব দিক মেক্সেত এম আবেবি–বাহলা। ১০ (জ)

থেকে প্রবাহিত বায়ুর উপর নির্ভর করে থাকে। আর প্রত্যেক চল্লিশ দিন পর এক বিন্দু পেশাব করে থাকে। তার দাঁত পড়ে না এবং সাতশত বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকে। তা খাওয়া হালাল নাকি হারাম এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী এবং জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে 🎺 খাওয়া কোনো প্রকার মাকরহ ব্যতীতই হালাল। আহনাফের মতে জমির অন্যান্য কীটপতঙ্গের ন্যায় " খাওয়াও মাকরহে তাহরীমী।

দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.) হ্যরত ইবনে ওমর (রা.)-এর উপরিউক্ত হাদীসের দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। কারণ উক্ত হাদীসে স্পষ্টাকারে ﴿ وَلا أَحْرِيكُ [অর্থাৎ আমি হারাম-ও বলি না] উল্লেখ রয়েছে।

كُولُ الصُّبُّ عُـلُى مَانِدَةِ النَّبِيَ ﴾ ﴿ इंडीग़ मिलन रह्यू, र्यत्रञ रेवत वाक्वाम (ता.)-এत रामीम । य रामीस तस्रह অর্থাৎ রাসূল 🚐 -এর দন্তরখানে গোসাপ খাওয়া হয়েছে এবং হয়রর্ত আব্ বর্কর (রা.) তাদের মর্থো ছিলেন। যদি গোসাপ খাওয়া নাজায়েজ হতো তবে রাসূল 🚎 -এর দস্তরখানে কিভাবে খাওয়া হলো। তাই বুঝা গেল যে,

গোসাপ খাওয়া হালাল।

্টি رُسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ نَهُى ) দলিল পেশ করে থাকেন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে শিবলীর হাদীস দ্বারা وأَنْ رُسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ نَهُى عُن أكُل لَحُم الشُّبَ । অর্থাৎ নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ 🚎 গোসাপের গোশ্ত ভক্ষণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। 🖂 🚎 الشُّبَ দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল 🚐 ইরশাদ করেছেন, "نَاجِدُنِي أَعَانُهُ" [অর্থাৎ গোসাপের প্রতি আমার প্রাকৃতিগত, স্বভাবজাত ঘৃণা এবং অপছন্দনীয়তা রয়েছে।] আর রাসূলের স্বভাবজাত অপর্ছন্দনীয়তা শরিয়তের মুয়াফিক হয়ে থাকে। বিধায় এর দ্বারা শরয়ী অপছন্দনীয় হবে। কিন্তু যেহেতু এ যাবং আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোনো হুকুম অবতীর্ণ হয়নি, তাই রাসূল 🚃 তাঁর নিজের পক্ষ থেকে গোসাপকে হারাম বলে ঘোষণা দেননি। অন্য দিকে ভক্ষণও করতেন না। যার দ্বারা বুঝা যাচ্ছিল যে, অতি শীঘ্রই গোসাপের হুরমত সম্পর্কে কোনো কিছু অবতীর্ণ হয়ে যাবে। সূতরাং আব্দুর রহমান ইবনে শিবলী (র.)-এর হাদীসে নিষেধ এসেছে এবং গোসাপের জায়েজের হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে।

এর দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব হয়ে গিয়েছে।

আর দ্বিতীয় জবাব এও দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের পেশকৃত হাদীস হারামকারী আর প্রাধান্য হারাম ঘোষণাকারী দলিলেরই হয়ে থাকে।

"﴿ পঙ্গপালের ব্যাপারে কিতাবুল মানাসিকের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে বিধায় আমি এখানে আর দ্বিতীয়বারের মতো আলোচনায় প্রয়াস পাচ্ছি না।

৩৯৩৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 🚟 -কে মোরগের গোশত খেতে দেখেছি। -[বুখারী ও মুসলিম]

نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ . (مُتَّفَقُ عَلَيهِ)

৩৯৩৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে শরিক ছিলাম। তাঁর সাথে আমরা টিডিড খেয়েছি। -[বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : টিডিড মানে পঙ্গপাল। সমুদ্রে বা পাহাড়ে জঙ্গলে এদের বাস। এদের আকৃতি প্রায় شَـرُحُ الْ ফড়িংয়ের মতৌ, তবে ফড়িং নয়। এরা ঝাঁকে ঝাঁকে দলবদ্ধভাবে চলে। সমস্ত ইমামদের মতে তা মৃত ও জীবিত এবং যে**ভাবেই মরুক না কেন বা যে কেউ** তাকে শিকার করুন না কেন, খাওয়া জায়েজ। এর হুকুম মাছের অনুরূপ। হাদীসে বর্ণিত আছে, "দু ধরনের মৃত যথা– মাছ ও টিভিড খাওয়া হালাদ।"

وَعَنْ آَنَ جَابِرِ قَالَ غَزُونُ جَبْسَ الْخَبْطِ وَامَرَ اَبُو عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا فَالْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّنًا كُمْ نَر مِشْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَاكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرِ فَاخَذَ اَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظامِه فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكْرَنَا لِلنَّيْمِي ﷺ فَعَالُ كُلُوا رِزْقًا اَفْرَجُهُ اللَّهُ لِلنَّيْمِ ﷺ وَاطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمُ قَالَ فَارْسَلْنَالِلْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَاكَلَهُ. (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ)

৩৯৩৬, অনুবাদ : **হবদুঠ জাবের (**রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাবার বাহিনীর অভিযানে শরিক ছিলাম। হযরত **আ**র উ**বায়দা** (রা.) -কে বাহিনীর আমির নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিথায়। আমরা এক সময় ভীষণ ক্ষধায় পতিত হয়েছিলাম। তখন সমদ তীরে। একটি [বৃহৎকায়] মৃত মাছ [পানি ঢেউয়ের সাথে] উঠিয়ে দিল। তার মতো এত বড প্রকাণ্ড মাছ ইতঃপর্বে আমরা দেখিনি। তাকে বলা হতো, আম্বর। আমরা অর্ধ মাস পর্যন্ত তা হতে খেলাম। পরে হযরত আর উবায়দা তার হাডসমহ হতে একখানা হাড নিয়ে খাডা করলেন। আর তার নিচে দিয়ে একজন উট সওয়ার অনায়াসে অতিক্রম করল। অতঃপর মদিনায় এসে আমরা নবী করীম 🚎 -কে [ঘটনাটি] বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তোমরা খাও, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য রিজিক হিসেবে তা পাঠিয়েছেন। আর যদি তোমাদের কাছে তার অবশিষ্ট কিছু মওজুদ থাকে, আমাদেরকেও খেতে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা রাস্লুল্লাহ 🚃 -এর খেদমতে তার কিছু অংশ পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তা খেলেন। -বিখারী ও মুসলিম।

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

অর্থ- গাছের পাতা, আর "جَيْسُوُ (الْحَبُوْ) অর্থ- গাছের পাতা, আর "جَيْسُوُ । الْحَبُوْنَ الْخَبُوْءُ وَهُوْمِ بَالْوَيْمِ الْحَبُونُ الْخَبُوا أَوْمِيْهُ وَهُمْ الْحَبُونُ الْخَبُونُ الْخَبُونُ الْخَبُونُ الْخَبُونُ الْخَبُونُ الْخَبُونُ الْخَبُونُ الْحَبُونُ الْمَعْمُونُ الْحَبُونُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّقُ الْحَبُونُ الْحَبُونُ الْمُعَلِّقُ الْمَالِقُونُ الْحَبُونُ الْمَالِقُونُ الْمُعُلِقُ الْمَالِمُ الْمَالِقُونُ الْمَالِقُونُ الْمَالِقُونُ الْمَالِقُونُ الْمَالِقُونُ الْمُعَلِقُونُ الْمُعَالِقُونُ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِقُونُ الْمُعِلِقُونُ الْمُعِلِقُونُ الْمُعَلِقُونُ الْمُعَلِقُونُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُونُ الْمُعَلِقُونُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِقُونُ الْمُعِلِقُونُ الْمُعِلِقُونُ الْمُعِلِقُونُ

وَعَنْ ٢٩٣٣ أَبَى هُرَيْرَةَ (رضَ) أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ الله

৩৯৩৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেছেন, যখন তোমাদের কারো (খাওয়ার) পাত্রে মাছি পড়ে, তখন গোটা মাছিটিকে তাতে ছুবিয়ে দেবে। অতঃপর তাকে তুলে ফেলে দেবে। কেননা তার ডানাদ্বায়ের এক ডানায় নিরাময় এবং অপর ডানায় রোগ (এর জীবাণ্ড) থাকে। –বিখারী)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীদের ব্যাখ্যা]: আল্লাহর নবী মাছির স্বভাব সম্পর্কে যা বলেছেন, এ ব্যাপারে কোনো ঈমানদারের সিমান্ট্রকু সন্দেহ বা সংকোচ থাকতে পারে না। এ হাদীদের ভিত্তিতে ওলামা ও ফকীহণণ বলেছেন, যে প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত নেই, থেমন– মাছি, মৌমাছি ইত্যাদি। যদি পানি বা পানীয় দ্রব্যের মধ্যে পড়ে মরে যায়, তাতে তা নাপাক হবে না।

وَعَنْ آَنَ فَ اَرَةً وَقَعَتْ فِي سَبِي فَكَالَّآتُ فَسُولَ اللَّهُ وَسُولَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ فَهِيًّا وَمَثَالَّا اللَّهُ وَهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوهُ . (رَوَاهُ البُخَارِيُ)

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : এটা ঐ বস্তুর হুকুম, যা জমাট হয়। যদি তা তরল হয়, তখন তা নাপাক হয়ে যায়।

وَعُرِدُنَا النَّبِيِّ الْبُن عُمَر (رضا) أَنُهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَاقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا الْحَيْاتِ وَاقْتُلُوا الْحَيْنَا وَالْمُسَانِ الْمُصَرَوَيُسُستَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ قَالُاعَبْدُ اللَّهِ فَبَيْنَا أَنَا الطَّارِدُ حَيَّةٌ أَقْتُلُهَا نَادَانِي اللَّهِ فَبَيْنَا أَنَا الطَّارِدُ حَيَّةٌ أَقْتُلُهَا نَادَانِي اللَّهِ فَبَيْنَا أَنَا الطَّارِدُ حَيَّةٌ أَقْتُلُهَا نَادَانِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْوَالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَ

ত৯৩৯. অনুবাদ: হযরত আনুন্তাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত, তিনি নবী — -কে বলতে ওনেছেন, তিনি
বলেন, তোমরা সকল সাপ মারবে। বিশেষ করে পিঠে
দৃটি কালো রেখাবিশিষ্ট এবং লেজ কাটা সাপ অবশ্যই
মেরে ফেলবে। কেননা এগুলো চন্দুর জ্যোতি নষ্ট করে
এবং [মহিলাদের] গর্ভপাত ঘটায়। আবদুল্লাহ বলেন,
একদিন আমি একটি সাপ মারার জন্য তার পিছনে
ধাওয়া করলাম। এমন সময় আব লুবাব (রা.) আমাকে
ডেকে বললেন, তাকে মেরো না। আমি বললাম,
রাস্লুল্লাহ — তো সকল সাপ মেরে ফেলতে নির্দেশ
দিয়েছেন। তিনি বললেন, এ নির্দেশের পর রাস্লুল্লাহ
গৃহে বাস করে, যেগুলোকে আওয়ামের বলা হয়
ঐগুলোকে বধ করতে নিষেধ করেছেন -ব্রুমারী ও মুস্নিম্বা

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা] : মানুষ বসতি গৃহে যে সকল সাপ বাস করে তাদের আওয়ামের বলা হয়। এক শ্রেণির জিন সাপের আকৃতি ধারণ করে মানুষের গৃহে বাস করে। অতর্কিতে এদের মেরে ফেললে ক্ষতির আশঙ্কা আছে। তবে সতর্ক করার পরও যদি গৃহ হতে না যায়, তখন তাকে মরলে কোনো দোষ নেই।

وَعُرِفُ اللهِ البَّهَ الْبِي السَّانِي (رض) قَالَ دَخُلْنَا عَلَى ابَى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِي فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسُ الْجُدُرِي فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسُ إِذْ سَعِعْنَا تَحْتَ سَرِيْرِهِ حَرِكَةً فَنَظَرْنَا فَاإِذَا فِيْهِ حَبَّةً فَوَثَبَتُ لِأَقْتُلَهَا وَلَكُوسَ عَنْدِ يعُصَلَى فَاشَارَ إِلَى اَنْ آجَلِسَ فَعَلَسَادَ إِلَى اَنْ آجَلِسَ فَجَلَسْتُ فَلَمَّا إِنْصَرَفَ اَشَارَ إِلَى اَنْ آجَلِسَ فَجَلَسْتُ فَلَمَّا إِنْصَرَفَ اَشَارَ إِلَى اَنْ آجَلِسَ فَعَلَمَا اِنْصَرَفَ اَشَارَ إِلَى اَنْ آجَلِسَ

৩৯৪০. অনুবাদ: হযরত আবৃ সায়েব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর নিকট গেলাম। আমরা তথায় বসাছিলাম, এমন সময় হঠাৎ তাঁর খাটের নিচে কোনো কিছুর নড়াচড়া তনতে পাই। তাকিয়ে দেখলাম, ঐখানে একটি সাপ। আমি তৎক্ষণাৎ তাকে মরার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। সে সময় হযরত আবৃ সাঈদ (রা.) নামাজ পড়তেছিলেন। তিনি আমাকে বসে থাকার জন্য ইঙ্গিত কর্তাবেন। আমি অমনি বসে পড়লাম। অতঃপর তিনি নামাজ শেষ করে ঘরের একটি কক্ষের দিকে ইশারা করে বললেন, তুমি কি ঐ কক্ষটি দেখছা আমি বললাম,

رُسُولُاللُّه ﷺ بانصاف النَّهَار فَيَرْجِعُ رالي أهله فاستَأذنَهُ يَوْمًا فَقَ اللُّه عَنُّ خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ فَانِّي اخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلاَحَهُ ثُمُّ رَجَعَ هُ بِينُنَ الْبَابِينِ قَائِمَةٍ فَأَهُوى أُخْرَجُنِي فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِ عبلى البفراش فأهبوي إل رَعَمُوتًا الْحَيْدَ أَم الْفَتى قال فَجننا لَاللُّهِ ﷺ وَذَكُرِنا ذَلِكَ لَهُ وَقُلَّنا أَدْعُ كُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلْهِذِهِ الْبَيْوَتِ عَوَامِرُ فَأَذَا رَأَيْتُم مِنْهَا شَيِئًا فَحَرُجُوا عَلَيْهًا ثُلُثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُكُوهُ فَانَّهُ كَافِرُ وَقَالَ لَهُمْ إِذْهَبُوا فَاذْفِنُوا صَاحِبَكُمْ وَفِيْ روايسةِ قَالَ إِنَّ بِالْمُدِينَةِ جِنًّا قُدْ أَسْلُمُوا

জী হাা! তখন তিনি বললেন এ কক্ষে আমাদের বংশের এক যবক থাকত। সে ছিল সদ্য বিবাহিত দম্পতি। তিনি আরো বলেন, উক্ত যুবকটিসহ আমরা রাসলল্লাহ 🚟 -এর সঙ্গে খন্দকের যদ্ধে শরিক হয়েছিলাম। যবকটি দ্বিপ্রহরে রাসলল্লাহ 💴 -এর নিকট হতে অনুমতি নিয়ে বাড়িতে চলে যেত। প্রিতিদিনের নিয়মমাফিক। একদিন সে তাঁর নিকট অনুমতি চাইল। তখন রাসলন্তাই 🚟 তাকে বললেন, তুমি তোমার হাতিয়ারখানা সঙ্গে নিয়ে যাও। কেননা আমি বনী করাইযার পক্ষ হতে তোমার উপর আক্রমণের আশঙ্কা করি। সূতরাং লোকটি নিজের হাতিয়ারসমেত বাডির দিকে প্রত্যাবর্তন করল। সে এসে দেখতে পেল, তার স্ত্রী (ঘরের) উভয় দ্বারের মাঝখানে দ্র্যায়মান। তাকে এ অবস্থায় দেখে তার আত্মসম্ভ্রমে আঘাত লাগল। ফলে সে তৎক্ষণাৎ তার দিকে বর্শা ছডার জন্য উদ্যত হলো। তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সে [ন্ত্রী] বলে উঠল, তুমি তোমার বর্শা গুটিয়ে নাও। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে দেখ, কিসে আমাকে বাহিরে আসতে বাধ্য করেছে। লোকটি গৃহে প্রবেশ করতেই দেখল, প্রকাণ্ড একটি সাপ বিছানার উপর জড়ো হয়ে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ সে বর্শা দ্বারা তাকে আক্রমণ করল এবং বর্শার ফলকে তাকে গেঁথে ফেলল। অতঃপর ঘরের বাইরে এনে বর্শাটি মাটিতে গেডে রাখল। এ অবস্তায় সাপটি লাফিয়ে তার উপর আক্রমণ করল। এরপর জানা যায়নি তাদের উভয়ের মধ্যে কে আগে মৃত্যুবরণ করেছে- সেই সাপ না যুবক। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা এসে রাস্লুলাহ 🎫 -এর কাছে ঘটনাটি জানালাম এবং আরজ করলাম হিয়া রাসূলাল্লাহ!] আল্লাহর কাছে তার জন্য দোয়া করুন. যেন তিনি তাকে আমাদের জন্য জীবিত করে দেন। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা কর। অতঃপর তিনি বললেন. এ সমস্ত গৃহে কিছু আওয়ামের [বসবাসকারী জিন] থাকে। অত্এব, যখনই তোমরা তাদেরকে ঘরের মধ্যে দেখতে পাও, তখনই তাদেরকে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তিনবার নির্দেশ দাও। এতে যদি চলে যায়. তবে উত্তম, অন্যথা তাদেরকে মেরে ফেল। কেননা তা কাফের। অতঃপর রাসল 😅 লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, যাও, তোমরা তোমাদের সাথিকে দাফন কর। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসুল 😅 বলেছেন, মদিনায় বহু জিন আছে। তাদের অনেকেই

فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْنًا فَاذْنُوهُ ثُلَلْمُهَ اَبَّامٍ فَإِنْ بَذَا لَكُمْ بَعْدَ ذٰلِكٍ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَّ شَيْطَانً. (رَوَاهُ مُسْلُمُ ইসলাম গ্রহণ করেছে। সূতরাং যদি তোমরা তাদের কোনো একটিকে ঘরের মধ্যে দেখতে পাও, তখন তিন দিন যাবং ঘর ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দাও। আর এরপরও যদি দেখতে পাও, তাকে বধ করে ফেল। কেননা তা শয়তান। —[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা : লোকদের ধারণা ছিল, লোকটি মরে যায়নি; বরং বিষক্রিয়ার সংজ্ঞা হারিয়ে অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যেমন, সাপকাটা লোক সম্পর্কে আমরা সাধারণত এরপ ধারণা পোষণ করে থাকি। আর রাস্প্রতাদের ধারণা পান্টিয়ে বললেন, সে মৃত্যুবরণ করেছে। দোয়া তাকে জীবিত করতে পারবে না; বরং তার জন্য মাগফিরাত কামনা করাই উচিত।

وَعَرْ ٢٩٤٦ أُمَّ شُرْيكِ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزْغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلَىٰ ابْرَاهِيْمَ - (مُتَّفَقُ عَلَيْدِ) ৩৯৪১. অনুবাদ : হযরত উমে শরীক (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ক্রি গিরগিটি মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, এটা হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর বিরুদ্ধে আগুনে ফুঁক দিয়েছিল। —[বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীনের ব্যাখ্যা]: এটাকে রক্তচোষাও বলে, এটা একপ্রকারের বিষাক্ত প্রাণী। মানুষ দেখলে তার মাথার অংশ একেবারে রক্তিম বর্ণ হয়ে উঠে। সম্ভবত উক্ত কারণেই এ নামকরণ করা হয়েছে। কোনো কোনো অঞ্চলে তাকে কাঁকলাসও বলা হয়। নমরূদ হয়রত ইবরাহীম (আ.)-কে যে অগ্নিকৃতে নিক্ষেপ করেছিল, এ প্রাণীটি সেই আগুনের দিকে ফুঁক দিয়ে তাকে আরো উত্তেজনামুখর করার চেষ্টা করেছিল।

وَعَرْتِ ٢٩٤٢ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ (رض)

اَنْرُسُولُ اللَّهِ ﷺ اَمَر بِقَتْلِ الْوَزْغِ وَسَمَّاهُ

فُونُسْفًا - (رَوَاهُ مُسْلَمُ)

৩৯৪২. অনুবাদ: হযরত সা'দ ইবনে আবৃ ওয়াকাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ক্রাকলাস মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাকে ক্ষ্দ্র ফাসেক বলে অভিহিত করেছেন। –[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : ক্ষতিকর ক্ষুদ্র আকৃতির জন্তু হিসেবে তাকে ফুয়াইসেক বলা হয়েছে।

وَعَرْتَ اللّهِ اللّهِ عَلَى هُرْيَارَةَ أَنَّ رُسُولًا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَفِي اللّهُ اللّهِ وَوْنَ ذَٰ لِلّهُ وَفِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

৩৯৪৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ক্রান্ত বলেছেন, যে ব্যক্তি গিরগিটিকে প্রথম আঘাতে বধ করবে, তার জন্য [আমলনামায়] একশত নেকি লিখা হবে। আর দ্বিতীয় আঘাতে মারলে [তার জন্য] তার চাইতে কম এবং তৃতীয় আঘাতে মারলে [তার জন্য] তা অপেক্ষা কম লিখা হবে। নুমূর্দিম

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা] : হাদীসটির আসল উদ্দেশ্য হলো তাকে মারার জন্য উৎসাহিত করা। অনেকে টিকটিকি বধু ألْحَديث করাকে এ হাদীসের ব্যাখ্যার অন্তর্ভক্ত করেন, অথচ তা মারাত্মক অজ্ঞতার পরিচায়ক।

ٱلْأُمَم تُسَبِّحُ . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

৩৯৪৪, অনবাদ : হযরত আব ভুরায়রা (রা ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসলল্লাহ 🚉 বলেছেন, একদা কোনো একজন নবীকে একটি পিপীলিকা দংশন করেছিল। ফলে তাঁর নির্দেশে পিপীলিকার গোটা বস্তিটাই গুনে জালিয়ে দেওয়া হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে প্রিশ্নের সরে। বললেন, মাত্র একটি পিপীলিকাই তোমাকে দংশন করেছিল, আর তমি তাদের এমন একটি সম্প্রদায়কে জালিয়ে দিলে [কোন যক্তিতে]... যারা সর্বক্ষণ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছিল।

-বিখারী ও মসলিম

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : একদা আল্লাহর কোনো একজন নবী, সম্ভবত হযরত মূসা (আ.) অথবা দাউদ (আ.) أَسْرُحُ الْحَدْيْث জানতে চাইলেন, কিছু সংখ্যক লোকের অপরাধের দরুন গোটা একটি জনপদকে আজাব ও গজবে পতিত করা হয় কেন, বর্ণিত ঘটনাটি সেই প্রশ্রেরই জবাব।

## े विठीय অनुष्टिम : ٱلْفَدُ

مُ هُرَيْرَةَ (رضه) قَالَ قَالَ رَسُولُ أَ امدًا فَالثُّوهَا ومَا حَبُّ لَهَا وَانْ كَانُ تَقَرَبُوهُ - (رَوَاهُ أَحُمُدُ وَأَبُهُ دَاوُدُ وَرَوَاهُ الدَّارِمِي عَن ابن عَبّاسِ)

৩৯৪৫. অনুবাদ: হযরত আরু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ 🚟 বলেছেন, ঘিয়ের মধ্যে ইদুর পড়ে গেলে, যদি তা [উক্ত ঘি] জমাট হয়, তখন ইঁদর ও তার আশেপাশের ঘি ফেলে দাও। আর যদি তা তরল হয়, তখন তার কাছেও যেয়ো না। -[আহমদ ও আবু দাউদ, আর দারেমী অত্র হাদীসটি হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন !

ئِنةً ( ض ) قَالَ أَكُلُتُ (رواه ابو داود) ৩৯৪৬. অনুবাদ: হযরত সাফীনা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্পুল্লাহ ===-এর সাথে হোবারার গোশত খেয়েছি। -[আবৃ দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : এটা দ্রুতগামী, লম্বা গর্দান, লম্বা ও লাল ঠোটবিশিষ্ট মেটে রঙের একটি পাখি, হিন্দিতে তার্কে সোরখাব বলে। তা খাওয়া হালাল। সাফীনা রাসূল 🚃 -এর আজাদকৃত গোলাম। নাম আব আব্দুল্লাহ ইবরাহীম, তবে সাফীনা নামে পরিচিত।

وَعَرِيْكُ اللّهِ عَنْ اَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَالْبَانِهَا. رَسُولُ اللّهِ وَالْبَانِهَا. (رَوَاهُ اللّهَ مُولِيةً وَالْبَانِهَا. (رَوَاهُ اللّهَ مُولِيةً إِيسْ دَاوْدَ قَالَ نَهُى عَنْ رُكُوبُ الْجَلَّلَةِ)

৩৯৪৭. অনুবাদ: হযরত আব্দুলাহ ইবনে ওমর (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুলাহ 
জাল্লালার
গোশত থেতে এবং তার দুধ পান করতে নিষেধ
করেছেন।—তিরমিযী, আর আবু দাউদের রেওয়ায়েতের
মধ্যে আছে, তিনি [নবী করীম 
ত্রালায় সওয়ার
হতেও নিষেধ করেছেন।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَضْرَبُحُ الْحُدِيْثِ [হাদীদের ব্যাখ্যা] : ময়লা ও নাপাক জিনিস খায় এমন জানোয়ারকে জাল্লালা বলা হয়। গোশতের মধ্যে মূর্বার গন্ধ পাঁওয়া গেলে তখন তা খাওয়া নিষেধ অন্যথা কোনো দোষ নেই। ফতোয়ায়ে কোব্রা এছে উল্লেখ আছে, এমন জানোয়ারকে তিনদিন হতে দশদিন পর্যন্ত বেঁধে রেখে অন্য খাদ্য সরবরাহ করার পর জবাই করে খাওয়াই উন্তম। - পর্য়ে সূম্যুখ

وَعَرِدُ ٢٩٤٨ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلِ (رض) النَّلْبِيَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْوَشِبْ (رض) النَّلْبِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৩৯৪৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে শিব্ল রো.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম 

েগাস্ত খেতে নিষেধ করেছেন। –(আবু দাউদ)

وَعَرْمُ النَّهِ عَالِمِ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهُى عَنْ النَّبِيَّ النَّبِيَّ اللَّهِرَّةِ وَاكَلَ ثَمَنَهَا . (رَوَاهُ اَبُوهُ وَالتَّرْمِذَيُّ)

৩৯৪৯. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম = বিড়াল খেতে এবং তার মূল্য ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।

–[আবু দাউদ ও তিরমিযী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : সাধারণত বিড়াল বিক্রি করার রেওয়াজ সমাজে প্রচলিত নেই। তবে উপকারী বিড়াল অধিকাংশের মতে বিক্রি করা জায়েজ এবং তার মূল্য ভোগ করা হানীফদের মতে মাকরহ। কেননা এটা হীন মানবতার পরিচাযক।

وَعَنْ مَسُولُ اللّهِ عَلَى مَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَعْنِیْ يَوْمَ خَيْبَرَ الْحَمُرَ الْإِنْسِيَةَ وَلُحُوْمَ الْإِنْسِيَةَ وَلُحُوْمَ الْإِنْسِيَةَ وَلُحُوْمَ الْإِنْسِيَةَ وَلُحُوْمَ الْبِعَالِ وَكُلَّ ذِیْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِیْ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِیْ مَا السِّبَاعِ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِیْ مَا السِّبَاعِ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِیْ مَا السِّبَاعِ مَنْ السِّبَاعِ مَا السِّبَاعِ مَا السِّبَاعِ مَا السَّبَاعِ مِنْ السَّبَاعِ مَا السَّبَاعِ مَا السَّبَاعِ مَا السَّبْعِ مِنْ السَّبَاعِ مَا السَّبَاعِ مَنْ السَّبَاعِ مَا السَّبَاعِ مَا السَّبَاعِ مَا السَّلُولُ مَنْ السَّبَاعِ مَا السَّبَاعِ مَا السَّبَاعِ مَا السَّبَاعِ مَا السَّبَاعِ مَنْ السَّبَاعِ مَا السَّبَاعِ مَا السَّبَاعِ مَا السَّبْعَ مَا السَّبَاعِ مَا السَّبَاعِ مَا السَّبَاعِ مَا السَّبَاعِ مَنْ السَّبَاعِ مَا السَّبَاعِ مَنْ السَّبَاعِ مَا السَّلَّةِ مَا السَّلَّةُ مَا مُعْلَى السَّاعِ مَا السَّلَّةُ مَا مُعْلَى السَّاعِ مَا السَّلْمُ السَاعِقُولُ السَاعِيْنَ السَّلِيْ السَّلَّةُ مَا مُعْلِيْكُمُ السُلَّةُ مِنْ السِلْمُ السِلْمُ السَّلَّةُ مَا مُعْلَى السِلْمُ السِلَّةُ مَا السَّلَّةُ مِنْ السِلْمُ السِلَّةُ مِنْ السِلْمُ السَاعِ السَاعِ مَا السَّلَّةُ مَا السَّلَّةُ مَا السَاعِيْنَ السَاعِقُولُ مَا السَّلَّةُ مَا السَاعِقُولُ مَا السَّلَّةُ مَا السَّلَاعِ مَا السَّلَّةُ مَا السَّلَّةُ مَا السَّلَّةُ مَا السَّلَاعِ مَا السَّلَةُ مَا السَاعِقُ مَا السَاعِقُ مَا السَاعِقُولُ السَاعِقُ السُلَّةُ مَا السَّاعِ السَاعِقُ مَا السَاعِ السَاعِقُ مَا السَّلَّع

৩৯৫০ . অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

থায়বর যুদ্ধের দিন
গৃহপালিত গাধা, খচ্চরের গোশ্ত, প্রত্যেক তিল্পি
দন্তবান হিংস্র জানোয়ার এবং পাঞ্জাবিশিষ্ট [শিকারি] পাথি
খাওয়া হারাম করেছেন। –[তিরমিয়ী এবং তিনি
বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।

وَعَنْ الْوَلِينْدِ (رض) أَنَّ رَسُول الْوَلِينْدِ (رض) أَنَّ رَسُول اللهِ عَنْ أَكُول لُحُوم رَسُول النَّه وَأَوْ أَلْفَ وَأَوْ وَالْفَعَيْدِ . (رَوَاهُ أَبُو وَاؤُدَّ وَاؤُدَّ مَا الْأَسَانُ اللهِ عَالَى وَالْعَمِيْدِ . (رَوَاهُ أَبُو وَاؤُدَّ مَا الْأَسَانُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

৩৯৫১, অনুবাদ: হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুক্তাহ হাট্ট সোড়া, খচ্চর এবং গাধার গোশত খেতে নিমেধ করেছেন:

–(আৰু দাউদ ও নাসায়ী)

وَعَنْ ٢٥٣ مُ قَالَ غَزُوْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى مَا النَّبِي عَلَى الْمَاسَدِهُ مَنْ النَّبِي عَلَى الْمَاسَدِهُ مَنْ النَّاسَ وَلَّهُ السَّرَعُ وَا النَّالَ مَنْ النَّاسِ وَلُهُ النَّالِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَ

৩৯৫২. অনুবাদ: হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বর যুদ্ধের দিন আমি নবী
করীম — -এর সাথে শরিক ছিলাম: এ সময়।
ইছদিরা এসে এ অভিযোগ করল যে, লোকেরা
মুসলমান সেনাবাহিনী। তাদের ফলাফলারির প্রতি ঝুঁকে
পড়েছে। তখন রাস্লুল্লাছ — ঘোষণা করলেন,
সাবধান! সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ এমন লোকদের মালসম্পদ
ন্যায্য অধিকার ছাড়া হালাল নয়। -আবু দাউদ।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : খায়বর বিজয়ের পর ইন্থদিদের সাথে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে সম্পদ প্রদাদের উপর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, এতদসত্ত্বেও মুসলমানরা ভাদের বাগানের ফল-ফলারি পেড়ে খেতে লাগল। তখন রাসূল 😳 বলেছেন. চঙ্কির বাইরে সম্পদ ভোগ করা হালাল নয়।

৩৯৫৩. অনুবাদ: হয়রত আদুলাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুলাহ ः । বলেছেন, দু
প্রকারের মৃত এবং দু প্রকারের রক্ত আমাদের জন্য
হালাল করা হয়েছে। সেই মৃত দুটি হলো, মাছ ও
টিডিড। আর দু প্রকারের রক্ত হলো যক্ৎ ও প্রীহা।

–(আহমদ, ইবনে মাজাহ ও দারাকতনী

وَعَنِ اللهِ اللهِ عَلَى النوعَ عَمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اَحَلَّتُ لَنَا مَيْقَتَانِ وَدَمَانِ الْمَيْتَتَانِ الْحُوْتَ وَالْجَرَادَ وَالدَّمَانِ الْكَبِدُ وَالطَّحَالُ . (رَوَاهُ اَخْدَ وَالنَّهُ مَاجَةَ وَالدَّرَعُظَيْ)

وَعَنْ اللّهِ الرَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ (رضا) قَالُقَالُ اللّهِ عَلَى جَابِرِ (رضا) قَالُقَالُ اللّهِ عَلَى مَا الْقَالُ الْبَعُرُ وَجَزَرَ عَنْ مُالَّ قَالُ اللّهِ عَلَى مَا الْقَالُ الْبَعْرُ وَجَزَرَ عَنْ مُالَّتَ فِينْهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ وَرُواهُ اللّهُ تَنْ وَلَيْنَ مَسَاجَةً ) وَقَالَ مُسْتِيعِي السَّسَةِ الْاَكْفُرُونَ عَلَى جَابِر.

৩৯৫৪. অনুবাদ: আবৃ যুবায়ের হযরত জাবের (রা.)
হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ः
বলেন, যে মাছটিকে সমুদ্র অর্থাৎ জোয়ারের পানি।
তীরের দিকে নিক্ষেপ করে এবং তা হতে ভিটা
অবস্থায়] পানি সরে যায়, তা তোমরা খাবে। আর যে
মাছ পানিতে মরে ভেসে উঠে তা খেয়ো না। ─িআবৃ
দাউদ ও ইবনে মাজাহ। ইমাম মুহিউসসুনাহ বলেন,
অধিকাংশের মতে এ হাদীসটি হযরত জাবের (রা.)
হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণিত।

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: যে মাছ পানির মধ্যে আপনাআপনি মরে ভেসে উঠে, মৃত্যুর কারণ জানা যায় না, তাকে তার্ম্মী বলা হয়। তা খাওয়া মাকরহ। হযরত আলী (রা.) তামী বাজারে বিক্রি করতেও নিবেধ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে মাছ মরে পানির উপরে ভাসতে থাকে, তা খাওয়া জায়েজ। —বায়লুল মাজহুদা

وَعَنْ ثَلْهُ عَلَى سَلْمَانَ (رض) قَالَ سَنِلَ النَّبِيُ عَلَى عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ أَكْفَرُ جُنُوْدِ النَّبِيُ عَلَى النَّهِ مَا اللَّهِ لَا أَكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ . (رَوَاهُ اَ اَبُو دَاوْدَ وَقَالَ مُحْبَى السُّنَةِ ضَعِيْفٌ)

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

عَرُّ الْعَدْبِثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসটি টিড্ডি খাওয়া জায়েজ সম্পর্কীয় ওহী নাজিল হওয়ার পূর্বেকার।

وَعَرْدُ ٢٥٠٦ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (رض) قَالَ نَهُى رَسُولُاللَّهِ ﷺ عَنْ سَبِّ الدِّبْكِ وَقَالَ إِنَّهُ عَنْ سَبِّ الدِّبْكِ وَقَالَ إِنَّهُ عَنْ سَبِّ الدِّبْكِ وَقَالَ إِنَّهُ عَنْ سَبِّ الدِّبْكَ وَقَالَ إِنَّهُ عَنْ شَرْجَ السُّنَةِ )

৩৯৫৬. অনুবাদ: হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রা মোরগকে
গালি দিতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন তা
নামাজের জন্য আজান দেয়। —[শরহে সুনাহ]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

हामीरमत ব্যাখ্যা' : মোরগ ফেরেশতা দেখলে চিৎকার করে। এতদ্বিন্ন তা আজান দেয় অর্থাৎ শেষ রাত্রে বাক দির্মে মানুষদেরকে নামাজের জন্য সতর্ক করে।

وَعَنْ ٢٠٥٧ مَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسُبُولُ اللَّهِ ﷺ (رَواهُ أَنْ دَاهُ ذَا)

৩৯৫৭. অনুবাদ: হযরত যায়েদ ইবনে থালেদ (রা.) হতে বর্ণিতঐ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

া বলেছেন, তোমরা মোরগকে গালি দিয়ো না। কেননা তা 
মানুষদেরকে] নামাজের জন্য সজাগ করে। - বিদ্যু দাউদ

وَعَنْ مُمْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلَىٰ قَالَ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْلَهِ الْاَلْهِ الْأَلْهِ الْأَلْهِ الْأَلْهِ الْفَالَةُ اللّٰهِ الْفَالَةُ اللّهِ الْفَالْمَسُكُنِ فَعُدِدُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَبِعَهْدِ الْوَجْ وَبِعَهْدِ اللّهِ عَلَيْكَ وَبِعَهْدِ اللّهِ عَلَيْكَ وَبِعَهْدِ اللّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَل

৩৯৫৮. অনুবাদ: আব্দুর রহমান ইবনে আবু লারলা

(র.) আবু লারলা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে,
রাসুলুল্লাহ করে বলে, আনরা
দেখা যায়, তখন তাকে লক্ষ্য করে বল, আমরা
তোমাকে হযরত নৃহ (আ.) এবং হযরত সোলায়মান
ইবনে দাউদ (আ.)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকারের
প্রেক্ষিতে বলছি আমাদেরকে কট দেবে না। আর যদি
এর পরও ফিরে আসে, তখন তাকে মেরে ফেলব।

⊣[তিরমিয়ী ও আবূ দাউদ]

#### সংশিষ্ট আপোচনা

(**्यानीत्मत बााचा।** : নৌকায় উঠার সময় এ সমন্ত বিষাক্ত প্রাণীদের নিকট হতে হযরত নূহ (আ.) যে অঙ্গীকার شرع التعديث নিয়েছিলেন, সম্ভবত এখানে সেই অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। আর সমস্ত জীবজন্ত, কীটপতঙ্গ তথা প্রাণিজগতের উপর হযরত সোলায়মান (আ.)-এর নিরস্কশ শাসন ছিল, তাই তাঁর আনগত্যের অঙ্গীকারকে শ্বরণ করিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৩৯৫৯, অনুবাদ : ইকরামা হযরত আব্দল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাবী বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি রাস্পুল্লাহ 🚃 হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি [রাসূল 🚐 ] সাপসমূহকে মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিতেন। তিনি আরও বলেছেন- প্রতিশোধ গ্রহণের ভয়ে যে ব্যক্তি তাদেরকে ছেডে দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।-[শরহে সুনাহ]

#### সংশিষ্ট আলোচনা

হা**দীসের ব্যাখ্যা] :** জাহিলি যুগের লোকদের আকিদা ছিল, কোনো একটি সর্পকে বধ করলে রাত্রে তার সঙ্গী أَشْرُحُ الْـ এসে হত্যাকারীকে দংশন করে তার মৃত সঙ্গীর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

(رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ)

৩৯৬০, অনুবাদ : হ্যরত আরু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুলাহ 🚟 বলেছেন, যখন হতে আমরা তাদের [সাপের] সঙ্গে লড়াই করা আরম্ভ করেছি, সে হতে আমরা আর কখনও তাদের সাথে আপস করিনি। আর যে ব্যক্তি (প্রতিশোধের) ভয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

–আব দাউদ

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : সাপের সাথে মানুষের শত্রুতা স্বভাবজাত । যে যাকে কাবুতে পায় ধ্বংস করে ছাড়ে । أَسُرُحُ الْحُد কাজেই পরস্পরের মধ্যকার শত্রুতা যখন হতে শুরু হয়েছে, আবহমানকাল পর্যন্ত চলতেই থাকবে। ফলে এ প্রবৃত্তি কখনও পরিবর্তিত হবে না।

৩৯৬১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 বলেছেন, তোমরা সমস্ত সাপ মেরে ফেল। যে ব্যক্তি তাদের পক্ষ হতে প্রতিশোধ গ্রহণের আশঙ্কা রাখে, সে আমার দলভুক্ত নয়। -[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

وَعُرِ مِنْكَ الْعَبَّاسِ (رض) قَالَ بَا رَسُولَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهَ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللل

৩৯৬২. অনুবাদ: হযরত আববাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জমজম কূপটি পরিষার করতে ইচ্ছা রাখি। কিন্তু তার মধ্যে জিন অর্থাৎ ছোট ছোট সাপ আছে। রাসূলুল্লাহ — সেগুলোকে মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন।
—আব দাউদা

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

اَحْدِيْتُ (হাদীসের ব্যাখ্যা) : জমজমকে পরিষার করার অর্থ হলো পানির শেওলা এবং বাহির হতে যেসব খড়কুটা ইত্যাদি পড়েছিল সেগুলো পরিষার করা। প্রকাশ থাকে যে, বর্তমানে তা উত্তমরূপে রক্ষিত হলেও সেই যুগে তা সম্পূর্ণরূপে খোলা জায়গায় অরক্ষিত অবস্থায় ছিল।

৩৯৬৩. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল্লাহ ক্রা বলেছেন, রূপার ছুড়ির ন্যায় সাদা বর্ণের ছোট ছোট সাপ ব্যতীত অন্যান্য সকল সাপ মেরে ফেল। — আবু দাউদ।

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : ওস্তাদ মরহম মাওলানা মুহাম্মদ জলীল সাহেব (র.) দেওবন্দী ব**লেছেন, সম্ভবত সেগুলো** জিন ছিল, অথবা তারা দংশন করত না। কিংবা তাদের বিষক্রিয়া ছিল না।

৩৯৬৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুরাহ ক্রে বলেছেন, যখন তোমাদের কারো খাদ্যপাত্রে মাছি পড়ে, তখন গোটা মাছিটা তাতে ভুবিয়ে দেবে। কেননা তার উভয় ডানার এক ডানায় থাকে রোগ জীবাণু এবং অপরটিতে থাকে নিরাময়। আর মাছি প্রথমে রোগ জীবাণুর ডানাটি ভবায়। সুতরাং গোটা মাছিটি ভবিয়ে দেবে। বিয়ব দাউদ্

وَعُنْ الْخُدْرِيِّ (رضا) عَنْ سَعِيْدِن الْخُدْرِيِّ (رضا) عَنِ النَّبَابُ فِي عَنْ اللَّبَابُ فِي النَّبَابُ فِي النَّبَابُ فِي السَّمَّا وَفِي الْاَخْرِ شِفَاءً وَإِنَّ فَي اَحَدِ جَنَاحَيْهِ سَمَّا وَفِي الْاَخْرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السَّمَّ وَيُوخَدُّ السَّمَّ وَيُوخَدُّ السَّمَّ السَّمَّ وَيُوخَدُّ السَّمَّ وَيُوخَدُّ السَّمَّ وَاللَّهُ السَّمَّ وَاللَّهُ السَّمَّ وَاللَّهُ السَّمَّ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

৩৯৬৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ক্রা বলেছেন, খাদ্যের মধ্যে মাছি পড়লে গোটা মাছিটিকে তার মধ্যে ভালোভাবে ডুবিয়ে পরে তাকে ফেলে দেবে। কেননা তার এক ডানার থাকে বিষ আর অপরটিতে থাকে নিরাময়। আর মাছি আগে প্রয়োগ করে বিষ এবং নিরাময়কে সরিয়ে রাখে।

–[শরহে সুনাহ]

৩৯৬৬, অনুবাদ : হযরত আপুল্লাহ ইবনে আব্বাস
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
ক্রারের জীবকে বধ করতে নিষেধ করেছেন।
পিণীলিকা, মৌমাছি, হুদহুদ ও সুরাদ।

—[আবু দাউদ ও দারেমী।

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: পিপীলিকা অর্থ এখানে লয় লয়া পাবিশিষ্টগুলো, এরা দংশন করে না। মৌমাছি দংশন করেলও তা ছারা মধু ও মোম পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, হুদহুদের মাংস দুর্গন্ধময়। আর সুরাদ একপ্রকারের পাখি, গায়ের অর্ধেক সাদা এবং অর্ধেক কালো, অন্যান্য পাখি ধরে খায়। আরবের লোকেরা তাকে অন্তভ লক্ষণ বলে ধারণা করে, হিন্দিতে তাকে লটুয়া এবং আমাদের এলাকায় আঁড়ি কোকিল বলে। মাজমাউল বেহার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এ সুরাদ পাখি হয়রত আদম (আ.)-কে শ্রীলংকা হতে জেদ্দা পর্যন্ত পথ দেখিয়ে এনেছে। আর হদহদ পাখি ছিল হয়রত সোলায়মান (আ.)-এর দূত। তাই এণ্ডলোকে বধ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

## ् وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ بِهِ وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرِيلًا الْجَاهِلِيَّةَ يَاكُلُونَ اَشْيَاء وَيَعْرُكُونَ اَشْيَاء وَيَعْرُكُونَ اَشْيَاء تَقَلُّراً فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيتَهُ وَاتْزَلَ كِتَابَهُ وَاضْرَا مَ حَرَامَهُ فَمَا اَحَلُّ فَهُو حَلَالًا وَمَا سَكَتَ عَنْهُ وَهُو حَرامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ وَهُو مَرامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ وَهُو مَرامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ وَهُو مَرامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ مُحَدَّمًا وَحِي الْكَيْ مَحْتَمًا أَوْحِي الْكَيْ مُحَدَّمًا عَلَى طَاعِم يَنْطُعُمهُ إِلَّا اَنْ يَكُونَ مَعْمَدُ اللّهُ الْعَلَا عَلَى طَاعِم يَعْمَدُ اللّهُ اللّهُ الْعُمْدُ اللّهُ ال

৩৯৬৭. অনুবাদ : হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলি যুগের লোকের কোনো কোনো জিনিস খেত, আবার কোনো কোনো জিনিসকে ঘৃণাবশত বর্জন করত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ধীয় নবী পাঠালেন এবং অবতীর্ণ করলেন নিজের কিতাব আল কুরআনা। তাতে তিনি হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে ঘোষণা দিলেন। সুতরাং তিনি যা হালাল বলেছেন তা-ই হালাল আর তিনি যা হারাম করেছেন তা-ই হারাম। আর যে বন্তু সম্পর্কে নীরব রয়েছেন তা মার্জনীয়। তা ভোগ করা মোবাহ।। এই বলে তিনি কুরআনের এ আয়াতটি। তেলাওয়াত করলেন, অর্থ বলে দিন, আমার নিকট যা কিছু ওহী করা হয়েছে তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না; মৃত, প্রবহমান রক্ত ও শকরের মাংস বাতীত। —আব দাউল।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَرْثُ (হাদীসের ব্যাখ্যা) : যা হারাম বলে কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তা নিঃসন্দেহে হারাম । সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের মাধ্যমে নবী করীম হতে যা মাকরহে বলে জানা যায়, তা হারামের কাছাকাছি। আর যে জিনিস সম্পর্কে ফকীহদের মততেদ সৃষ্টি হয়েছে, তা সন্দেহযুক্ত। এমন জিনিস হতে বেঁচে থাকাটাই ঈমানের পরিচ্ছন্রতা।

যায়। -[শরহে সুনাহ]

গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছেন। -[বুখারী] ৩৯৬৯. অনুবাদ: হযরত আবু ছা'লাবা খোশানী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাস্পুল্লাহ 🚃 হতে বর্ণনা করেছেন, জিন জাতি তিন প্রকার। একপ্রকার জিন তাদের ডানা আছে, তারা শূন্যে উড়ে বেডায়। দ্বিতীয় প্রকারের জিন, তারা সাপ ও কুকুরের আকৃতি ধারণ করে। আর তৃতীয় প্রকারের জিন কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানও করে এবং তথা হতে অন্যত্র চলে

৩৯৬৮, অনুবাদ : হযরত যাহেরুল আসলামী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি হাঁড়িতে গাধার মাংস জাল দিচ্ছিলাম, এমন সময় রাসূলুলাহ 🚞 -এর ঘোষক ঘোষণা করছিলেন, রাসূলুল্লাহ 🚞 তোমাদেরকে

## بَابُ الْعَقِيْقَةِ পরিচ্ছেদ : আকিকার বর্ণনা

শব্দি তুঁত থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো– কর্তন করা, কটা। আর "তুর্নুত্রত হচ্ছে নবজাতকের চুল যা শিতর জন্মের সপ্তম দিনে মুগ্রানো হয়ে থাকে। অতঃপর ঐ জন্তুকে "তুর্নুত্রত বলা হয়ে থাকে, যা নবজাতকের মাথার চুল কটার, মুগ্রানোর দিন জবাই করা হয়ে থাকে।

অতঃপর ইমাম আহমদ (র.)-এর একটি উক্তি অনুযায়ী "عَنْيْنَة" হচ্ছে ওয়াজিব। আর আহলে যাওয়াহেরের মাযহাবও হচ্ছে তাই। কিন্তু জমন্থরের মতে "عُنْنَدْ" হচ্ছে সুনুত।

দিপদ : আহলে যাওয়াহের এবং ইমাম আহমদ (র.) দলিল পেশ করে থাকেন হযরত সালমান ইবনে আমের যাকী (রা.)-এর হাদীস দারা এভাবে যে, উক্ত হাদীসের মধ্যে আমরের সীগাহ "وَالْمُرْبِيُّةُواْ عَنْ اللهِ (অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে পণ্ড জবাই করে রক্ত প্রবাহ কর। এসেছে যা ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রমাণ বহনকারী।

জমহর দলিল পেশ করেন যে, অধিকাংশ হাদীস "হার্ট্রেট" সুনুত হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে থাকে। আর 'আমর' সব জায়গায় ওয়াজিব হওয়ার উপর দালালত করে না।

অতঃপর এ "عَنْهَنْدَ" -এর সুন্নত হওয়ার মেয়াদ সাত দিন থেকে একুশ দিন পর্যন্ত থাকে। এরপর তার সুন্নতের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। যেমন বর্ণনা করা হয়েছে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হয়রত ইবনে জ্বায়ের (রা.) থেকে সিরাখসী এবং কার্যাখান বর্ণনা করেছেন।

আর যেহেতু "ব্রুক্ত শব্দের মধ্যে و عَنْدَوَّنَ الْوَالِدُنِرْ" শাভাপিতার অবাধ্যচারিতার প্রতি ইপ্পিত হয়ে থাকে। আর রাসূল -এর পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, তিনি অসুন্দর নামকে পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রাখতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে একে
-এর স্থান ত্রিক্ত অথব (مَعْنِمَةُ অথব مَعْنِمَةُ অথব الله تَعْمَلُهُ अথব الله تَعْمَلُهُ विवाक মাকরহ মনে করতেন। আর যেসব হাদীসের মধ্যে করার পূর্বের কথা।

## थश्य जनुत्रहर : اَلْفَصْلُ ٱلْأُولُ

عَرْ ٢٩٧ سَلْمَانَ بَنِ عَامِرِ النَّسَبِيَ (رض) قَالَ سَمِعُتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيدًة قَاهُ رَبْقُوا عَنْهُ دَمَّا وَامْبِطُوا عَنْهُ الْاَذٰي . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ)

وَعَنْ ٢٩٧١ عَانِشَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ عَانِشَةَ كَانَ يُوْلُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانَ يُوْلُى عَلَيْهِمْ وَيُعَنِّكُهُمْ . (رَوَاهُ مُسْلَمٌ)

৩৯৭১. অনুবাদ: হথরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাস্লুল্লাহ = -এর কাছে নবজাত শিশুদেরকে আনা হতো, তিনি তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করতেন এবং তাদেরকে তাহনীক করতেন। -[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ছাদীসের ব্যাখ্যা] : কোনো বুজুর্গ ব্যক্তি খোরমা চিবিয়ে কিংবা মধু বা মিষ্টি জাতীয় কোনো বন্তুতে স্বীয় লাল। كُسُوَّ الْحَدِيثِ মিপ্রিত করিয়া নবজাত শিশুর মুখে অথবা মাথার তালুতে দেওয়াকে তাহনীক বলে।

وَعُوْ مِنْكُ السَّمَا ، بِنْتِ أَبِيْ بَكْدٍ (رض) اَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّرَبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَوَلَدَتْ بِفَيْهَا ، ثُمَّ أَتَيْثُ بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ فَوَضَعْتُ فَي حُجْدِه ثُمَّ دُعَا بِتَمَرَةٍ فَصَضَغَهَا ثُمَّ اَنَفِي فِيْهِ فَيْ حُجْدِه ثُمَّ حَنَكَه ثُمَّ فَصَضَغَهَا ثُمَّ مَنَكَه ثُمَّ مَنَكَه ثُمَّ مَنَكَه دُمَّ اللَّه وَكَانَ أَوَّلُ مَوْلُودٍ وَلَدَ فِيْ دُعَا لَهُ سُلَامٍ . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

৩৯৭২. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে আবৃ বকর (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি মক্কাতেই আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে গর্ভে ধারণ করেন। তিনি আরো বলেন, কোবা অবস্থানকালেই তিনি ভূমিষ্ঠ হন। অতঃপর আমি তাকে নিয়ে রাস্লুল্লাহ —— -এর খেদমতে আসলাম এবং তাকে [বাচ্চাটিক] তার কোলে তুলে দিলাম। তিনি খেজুর চেয়ে নিলেন এবং তা চিবিয়ে তার [বাচ্চাটির] মুখে রাখলেন এবং তার তালুতে লাগালেন। ফিলে রাস্লুল্লাহ —— -এর মুখের লালাই সর্বপ্রথম খাদ্যরূপে তার পেটে প্রবেশ করল। অতঃপর তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন, [মদিনায় মুহাজির] মুসলমানদের মধ্যে সেই প্রথম শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল। -[বৃবারী ও মুসলমা

### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা]: হিজরতের পর কিছুদিন যাবৎ মুহাজিরীন মহিলাদের কারো কোনো সন্তান জন্মলাত করেনি, ফর্লে মঞ্জার কাফেরগণ এ গুজব রিটিয়ে দিয়েছিল যে, আমাদের দেবতা প্রতিমার বদদোয়ায় দেশত্যাগী মহিলারা বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। অপর দিকে মদিনার ইহুদিদেরও এ দাবি ছিল যে, আমাদের জাদৃ-টোনার প্রতিক্রিয়ায় আগন্তুক মুসলমান নারীদের কোনো সন্তান জন্মিবে না। অবশেষে আব্দুল্লাহর জন্মলাতে তাদের দাবিসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো, ফলে মুসলমানরা অতাধিক আনন্দিত হয়েছিলেন। হিজরতের পর মুহাজিরীনদের মধ্যে আব্দুল্লাই ইবনে যুবায়ের (রা.) প্রথম নবজাত শিত। এ কারণেই তাকে আউয়ালে মাউলুদ বলা হয়েছে। অন্যথা হিজরতের পর তার পূর্বে নো'মান ইবনে বশীর আনসারীদের মধ্যে প্রথম শিত জনলাত করেছিল।

দিতীয় পরিচ্ছেদ : اَلْفَصَّلُ الثَّانِيُ

عَرْتَ اللّهُ عَلَيْهُ يَكُوْدٍ (رضا) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ يَكُوْلُ أَوْرُوا الطَّهْرَ عَلَىٰ مُكْنَاتِهَا قَالَتْ وَسَمِعْتُهُ بَقُولُ عَنِ الْعُكَلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ النَّجَارِيةِ شَاةً وَلَا يَصُرُّرُكُمْ ذُكُرَانًا كُنَّ أَوْ أَنَاثًا . (رَوَاهُ ابُوهُ دَاوَدَ وَالتّرْمِذِيُّ) وَالنَّسَانِيُّ مِنْ قَوْلِهِ يَقُولُ عَنِ النُّهُ لِآمِ إِلَى أَخِرِهِ وَقَالَ التّيرُمِذِيُّ هٰذَا حَدَنْكُ صَحِنْحُ.

৩৯৭৩. অনুবাদ: হযরত উশ্মে কুরয (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্লুক্সাহ — -কে বলতে ওনেছি, তিনি বলেছেন, তোমরা পাথিকে তার বাসায় অবস্থান করতে দাও। উশ্মে কুরয় বলেন, আমি তাকে তাও বলতে ওনেছি যে, ছেলের পক্ষ হতে দুটি বকরি এবং মেয়ের পক্ষ হতে একটি বকরি দিতে হয় এবং সেগুলো ছাগ বা ছাগী হওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। — [আবৃ দাউদ, তিরমিযী] আর নাসায়ী 'ছেলের পক্ষ থেকে দুটি ছাগল' এ বাক্য হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।

শানি হাজা বিদ্বালয় বাংলা বিদ্বালয় করা হালে বিদ্বালয় করা করা হরেছে। প্রথম মর্ম হচ্ছে, পাখিদেরকে তাদের বাসা থেকে উড়িয়ে পূর্ব লক্ষণ বের করো না যেমন বরবর যুগের লোকেরা করে থাকত। তারা যখন কোনো কাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার ইচ্ছা করত তখন পাখিদেরকে তাদের বাসা থেকে উড়িয়ে থাকত। যদি পাখি ভানদিকে উড়ে যেত, তাহলে নিজের জন্য অন্তত্ত অমঙ্গল মনে করে থাকত এবং যে কাজের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার ছিল সে কাজ থেকে ফিরে এসে যেত। আর এ ধরনের অন্তত্ত লক্ষণ গ্রহণ করাকে ইন্দ্রে বাল হয়ে থাকে। যেহেতু তা হচ্ছে একটি অনর্থক কাজ এজন্য শরিষ্যত এ থেকে বাধা প্রদান করেছে।

**ষিতীয় মর্ম হচ্ছে, পাবিরা যখন রাত্রিকালে নিজের বাসায় এবং ডিমের উপর স্বস্তির সাথে থাকে এমতাবস্থায় পাখি শিকার করা** নিষেধ।

وَعُرِو اللّهِ عَلَى الْحَسَنِ عَنْ سُعَرَةَ قَالَ قَالَ اللّهِ مَسْفَةً الْعَلَامُ مُرْتَهِنَّ بِعَقِبْ عَتِم تَسْمَى وَيُحْلَقُ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَيُحْلَقُ وَيُحْلَقُ وَاللّهَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسِّرِمِ فِي وَيُسْمَثَى وَيُحْلَقُ وَالنّسِهِ مَا رَهِبْنَةً وَالنّسَسِائِينَ ) للْكِنْ فِي رَوَايَةٍ لِأَحْمَدُ وَايْقِ هَا وَهُمْنَةً وَايْقَ مَدْلَاهُ مَدْلَةً هِينَ وَفِي رَوَايَةٍ لِإَحْمَدُ وَايْقَ وَايْقَ وَايْقُ وَايْقُ وَايْقُ وَايْقَ وَايْقَ مَرْدَا لَهُ اللّهُ وَالْمَالِقُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

৩৯৭৪. অনুবাদ: হ্যরত হাসান বসরী (র.) হ্যরত সামুরা ইবনে জ্বনদুব (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ করেন বলেছেন, শিণ্ড আকিকার সাথে আবদ্ধ থাকে। জনাের সপ্তম দিন তার পক্ষ হতে পশু জবাই করবে এবং তার নাম রাখবে, তার মাথা মুড়ারে। — আহ্মদ, তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও নাসায়ী তবে আবৃ দাউদ ও নাসায়ীর রেওয়ায়েত 'মুরতাহানুন'-এর পরিবর্তে 'রাইানাতুন' উল্লেখ রয়েছে। তিমে অর্থের মধ্যে কোনো পার্কিত্য নেই। আর আহমদ ও আবৃ দাউদের রেওয়ায়েতে 'ইউসাম্মা' -এর স্থলে 'ইউদাম্মা' বর্ণিত হয়েছে। ত্র্থাণ্ড জবাইকৃত পশুর রক্ত শিশুর মাথায় মালিশ করবে। ক্রিভু আবৃ দাউদ বলেন, 'ইউসামা নাম রাখবা শব্টি সহীহ।

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

এর অর্থ ব্যক্ত । আর্বাহ নিউন্ন বর্ণনা : المُمْ مَغْعُول আর তা হলো أَمُرْتَهُونَ । এর অর্থ ব্যবহৃত । অর্ধাৎ শিত বন্দি এবং আবদ্ধ থাকে আকিকার সাথে । সুতরাং আবৃ দাউদ এবং নাসায়ী শরীফের বর্ণনার মধ্যে رُهِيِّنَدُ । শব্দ এসেছে । আর نَ হচ্ছে আধিকা বুঝানোর জন্য । অথবা مَهْمِنْ -এর মধ্যে نَـ -কে مَهْمُنْ শব্দের তাবিলে রেখে মুওয়ান্নছের জন্য বলা হবে । যেমন আন্তামা তুরপুশতী (র.) বন্দেছেন ।

ইমাম আহমদ (র.) হাদীসের এ মর্ম বর্গনা করেন যে, যদি শিশুর আফিকা না করা হয় এবং সে শিশু অবস্থায় মারা যায়, ডাহদে সে তার মাডাপিতার জন্য সুপারিশ করবে না, তাই মাডাপিতার জন্য সুপারিশ করা আফিকার উপর নির্ভর এবং আবদ্ধ থাকে এজন্য رُشَعُنْ , এবং شَرْتَهُنْ বদা হয়েছে।

সার কেউ কেউ হাদীসের এ মর্ম বর্ণনা করেন যে, শিশুর সূত্বতা এবং নিরাপন্তা মাতাপিতার আফিকা করার উপর আবদ্ধ থাকে। আর একটি মর্ম এও হতে পারে যে, শিশুও অপবিত্রতা ও ময়দার সাথে আবদ্ধ থাকে যতক্ষণ না সপ্তম দিনে আফিকা করে মাথা না মুড়ালো হবে।

মতএব, এখন এ প্রশ্ন হতে পারে না যে, শিশু হচ্ছে গায়রে মুকাল্লাফ সে কেন এ জাকিকার সাথে বন্দি ও আবদ্ধ হবে। ক্রেক্সত ওম জাক্সন্ত্রী-বালেলা ১৪ (ফ) অর্থাৎ 'জবাইকৃত পতর রক্ত শিতর মাধায় মালিশ করবে।' জাহিলি যুগে শিতর মাধায় রক্ত মাধা হতো। ইসলামে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে; বরং তদস্থলে কোনো সুগন্ধি মাধার কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ইউদাসা অর্থ খতনা করা। অর্থাৎ সম্ভম দিনে শিতর খতনা করবে। — আনওয়ারুল মাহমুদ্।

وَعَنْ مَعَلِيّ مُحَدِّد بْنِ عَلِيّ بْنِ حُسَبْنِ ارضا عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَبْنِ ارضا عَنْ عَلِيّ بْنِ ابِيْ طَالِبٍ قَالَ عَقَ رَاسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ عَنِ الْحَسَنِ بِسَمَاةٍ وَقَالاً بَا فَاطِمَةُ إِحْلِيقِيْ رَأْسَهُ وَتَصَدِّقِيْ بِزِنَةِ بَا فَاطِمَةٌ أَحْلِيقِيْ رَأْسَهُ وَتَصَدِّقِيْ وَقَالاً مَنْ اللّهِ عَنْ وَرَهُمَا أَوْ السّقِرِمِيذِي وَقَالاً هُذَا بَعْضُ دِرْهَمِم. (رَوَاهُ السّتِرْمِيذِي وَقَالاً هُذَا بَعْضُ دِرْهَمِم. (رَوَاهُ السّتِرْمِيذِي وَقَالاً هُذَا بَعْضُ دِرْهَمِم. أَرَواهُ السّتِرْمِيذِي وَقَالاً هُذَا مَكِيثُ مَنْ عَلِي بُنِ حُسَبْنِ بِمُعْمِيلٍ لِآنَ مُحَمَّد بْنَ عَلِي بَنِ حُسَبْنِ كَسَبْنِ كَسَبْنِ حُسَبْنِ الْمَعْمَدِينَ عَلِي بَنِ حُسَبْنِ الْمَعْمَدِينَ عَلِي بَنِ حُسَبْنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

৩৯৭৫. অনুষাদ: মুহাখদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত যে, হযরত আলী ইবনে আবৃ তালেব (রা.) বলেছেন, রাসূলুরাহ 
হ্বারত হাসান (রা.)-এর তরফ হতে একটি বকরি দ্বারা আকিকা করলেন এবং বললেন, হে ফাতেমা! তার মাথাটি মুড়িয়ে দাও আর চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদকা কর। হিযরত আলী (রা.) বলেন, আমরা তার চুলগুলো ওজন করলাম। তার ওজন এক দিরহাম বা তার চেয়ে কিছু কম ছিল। 
-[তিরমিযী, আর তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান এবং গরীব এটার সনদে বিচ্ছেদ রয়েছে। কেননা মুহাখদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন হযরত আলী ইবনে আবৃ তালিব (রা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি।

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হ্রাদীসের ব্যাখ্যা] : হ্যরত হাসান (রা.)-এর আকিকার ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা একটি বকরি বলে বুঝে আসে যেমন উপরিউক্ত হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে। আর আবু দাউদের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা দ্বারাও একটি বকরির আকিকার কথা বিদ্যামান রয়েছে। কিন্তু নাসায়ী শরীফের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণনা রয়েছে যে, দুটি ভেড়ার মাধ্যমে আকিকা দিয়েছেন। অতঃপর বর্ণনাসমূহ পরম্পর বিরোধী হয়ে গেল। তাই এসব বিরোধির নিসরন কল্পে বিভিন্ন নিরনন পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, যে বর্ণনায় একটির কথা উল্লেখ রয়েছে তা হচ্ছে এক বকরির দ্বারা আকিকা জায়েজ একথা বর্ণনা করার উপর প্রযো**জ্য**।

আর যে বর্ণনায় দৃটি বকরির কথা উল্লেখ রয়েছে তা হচ্ছে উৎকৃষ্টতা এবং মুস্তাহাব হওয়ার উপর প্রযোজ্য। কেননা ছেলের ক্ষেত্রে দৃটি বকরি দেওয়া হচ্ছে সুনুত। আর মেয়ের ক্ষেত্রে একটি।

কেউ কেউ বলেছেন যে, দূদিনে রাসূল 🚎 দুটি বকরি জবাই করেছেন। জন্মের দিন একটি এবং সপ্তম দিনে একটি। আর কোনো কোনো বর্ণনায় উভয় দিনের সমন্ত্র হিসেবে দুটির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর কোনো কোনো বর্ণনায় প্রভ্যেক দিনের জন্য পুথক পুথকভাবে একটির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অভএব কোনো বিরোধ নেই।

অথবা একটি স্বয়ং রাসূল 🚃 নিজের হাতে করেছেন। আর দ্বিতীয়টি হযরত আলী (রা.) অথবা হযরত ফাতেমা (রা.)-কে করার জন্য বলেছেন। তাই একটি এবং দুটির কথা উল্লিখিত প্রত্যেক বর্ণনাই সঠিক। এতো হলো বিরোধ নিরসন পদ্ধতি।

আর কেউ কেউ প্রাধান্য দানের মাধ্যমে কাজ নিয়েছেন এবং বলেছেন যে, দূটির কথা উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ হচ্ছে সঠিক এবং অধিক। বিধায় দূটির কথা উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের প্রাধান্য হবে।

মেশকাত ৫ম (আরবি-বাংলা) ২৪ (খ)

অথবা একথা বলা যেতে পারে যে, দৃটির কথা উল্লিখিত বর্ণনার সম্পর্ক হচ্ছে রাসূল 🚐 -এর কথার সাথে। আর একটির কথা উল্লিখিত বর্ণনার সম্পর্ক হচ্ছে কাজের সাথে। আর প্রাধান্য হয় কথার কিজের নয়।

وعَرِيْكَ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُصَدِّنِ وَاللَّهُ عَلَى عَنِيْ اللَّهِ عَلَى عَنِيْ اللَّهِ عَلَى عَنِيْ اللَّهِ عَلَى عَنِيْ اللَّهِ عَلَى كَبْشَيْنَ وَاوْدُ وَعِنْدُ لَكَ اللَّسَانِيِّ كَبْشَيْنِ) النَّسَانِيِّ كَبْشَيْنِ)

৩৯৭৬. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)

হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
হতে হবরত হাসান ও হুসাইনের
পক্ষ হতে এক একটি দুদ্বা আকিকা করেছেন।-(আবৃ
দাউদ, আর নাসায়ী বর্ণনা করেছেন দু দুটি বকরি)

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

च्हितीस्तन्न नाच्या] : একটি জনোর দিন, অপরটি সগুম দিন। অথবা একটি রাস্ল 🚃 দিয়েছেন। দ্বিতীয়টি হয়রত আলী (রা.) অথবা হয়রত ফাতেমা (রা.) দিয়েছেন।

وَعَنْ بَدِيهِ عَلَى سَشِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اَيِدِهِ عَنْ اَيِدِهِ عَنْ اَيِدِهِ عَنْ اَيِدِهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ جَدِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُقُونُ كَانَهُ كَرَهُ اللَّهُ الْعُقُونُ كَانَهُ كَرَهُ اللَّهُ الْعُقُونُ كَانَهُ كَرَهُ اللَّهُ الْعُقُونُ كَانَهُ كَرَهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তিন্দীসের ব্যাখ্যা : الْعَيْنَوُنُ এবং الْعَيْنَوُنُ শব্দি সূল উৎপত্তি একই । উভয়টির আভিধানিক অর্থ হলো প্রথম বা ক্ষত করা । অথচ ব্যবহারিক অর্থে অনেক ব্যবধান । একটির অর্থ হলো, পণ্ড জবাই করা । আর দ্বিতীয়টির অর্থ হলো, নাফরমানী করা বা অবাধ্য হওয়। । মূলকথা হলো, আকিকা শব্দ বলে আকুকের অর্থ নেওয়ারও অবকাশ আছে । তাই তিনি ঐ শ্বদটি ব্যবহার করাকে পছন্দ করেনি; বরং তদস্থলে নুসূক বা জবাই শব্দ ব্যবহার করাকে পছন্দ করেছেন । তবে আকিকা শব্দটি একটি বহুল প্রচলিত শব্দ । তৎকালীন আরব সমাজেও আকিকা বললে ঐ এক নির্দিষ্ট সময়ে পণ্ড জবাই করাকেই বুঝাত । রাস্ল ক্রেনে কেনো কোনো সময় নিজেও আকিকা শব্দ ব্যবহার করেছেন । ফলে এখন কেউ আকিকা শব্দ ব্যবহার করেছে যাক্রমহ বা নাজায়েজ হবে না ।

وَعَنْ ٢٩٧٨ إِنِي رَافِعِ (رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ اَذْنُ حَسَنِ بْنِ عَلِيّ حِبْنَ وَلَدَنْهُ فَاطِمَهُ (رض) بِالصَّلُوةِ . (رَوَاهُ السِّيْرُمِيذِي وَابُوْ دَاوُدَ وَقَالَ السِّيْرُمِيذِي كُمُلْذًا حَدَيْثُ حَسَنُ صَحْبُح)

৩৯৭৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হাসান ইবনে আপী (রা.)-কে যথন হযরত ফাতেমা (রা.) প্রসব করলেন, তখন আমি রাস্লুল্লাহ — -কে তার কানে নামাজ্ঞের আজানের ন্যায় আজান দিতে দেখেছি। – তিরমিযী ও আবৃ দাউদ, ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহা

# তৃতীয় अनुल्हे : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرَ <u>" " " بُرَ</u> يْدَةَ قَالَ كُنْاً فِى الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وَلَدَ لِاَحَدِنَا غَلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَحَ رَأْسَهُ بِدُمِهَا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلامُ كُنْنَا نَذْبَحُ الشَّنَاةَ يَوْمَ السَّابِعِ وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلْطَخُهُ بِزَعَفْرَان. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ وَزَادَ رَزِيْنٌ وَنُسَمِّيْهِ) ৩৯৭৯. অনুবাদ: হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলি যুগে আমাদের কারো সন্তান জন্মিলে দে [তার পক্ষ হতে] একটি বকরি জবাই করত এবং তার রক্ত নিয়ে শিশুর মাথায় মালিশ করে দিত। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর শিশুর জন্মের সপ্তম দিন আমরা একটি বকরি জবাই করি, তার মাথা কামিয়ে ফেলি এবং তার মাথায় জাফরান মালিশ করি। —িআব্ দাউদ। আর ইমাম রাযীন অতিরিক্ত এ কথাটিও বর্ণনা করেছেন যে, সেদিন আমরা তার নামও রাখি।





শব্দি হারা ভক্ষণীয় ও পানীয় উজয় ধরনের বন্ধু উদ্দেশ্য। কিন্ধু ভক্ষণীয় বন্ধুকে প্রধান্য দিয়ে মুসানিফ (র.) শিরোনাম কায়েম করেছেন। আর হার্কি এবারানিফ নের উদ্দেশ্য করেছেন। আর হার্কি এবারানি এবং ধরন ও জ্ঞাত বর্ণনা করা যাকে রাস্ক আরু ভক্ষণ করেছেন। এবং পান করেছেন। অথবা ভক্ষণ করেমেন এবং পান ও করেমনি। আরু আহার পানাহারের আদাব বর্ণনা করা হচ্ছে উদ্দেশ্য।

# थिय अनुत्रक : रिंबेक्पे विनुत्रक

৩৯৮০. জনুবাদ : হযরত ওমর ইবনে আবৃ সালামা
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজন বালক
হিসেবে রাস্পুল্লাহ এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। আমার
হাত খাওয়ার পাত্রের চতুর্দিকে পৌছত, তখন রাস্পুল্লাহ
আমাকে বললেন, বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাও
আবং নিজের সমুখ হতে খাও। -ব্রখারী ও মুস্লিম)

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ভিদৌসের ব্যাখ্যা): "

ব্যহেত্ আমরের সীগাহ তাই আহলে যাওয়াহেরের মতে খানার সময় বিসমিল্লাহ পড়া হচ্ছে ওয়াজিব। কিন্তু জমহুর ওলামারে কেরামের মতে বিসমিল্লাহ পড়া হচ্ছে মুন্তাহাব। কেননা তা হচ্ছে আমলসমূহের ফাযায়েলের মধ্য থেকে। আর এমন আমল সুনুত অথবা মুন্তাহাব হয়ে থাকে, ওয়াজিব হয় না। এমনিভাবে পরবর্তী উভয় ৺৺
আমরের সীগাহও হচ্ছে ইন্ডিহবাবের জন্য। যেমনিভাবে খানার প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়া এমনিভাবে খানা শেষ করার পরেও আলহামদূলিল্লাহ পড়া মুন্তাহাব। যেমন হয়রত সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হয়রত নৃহ (আ.) যখন কোনো কিছু খেতেন অথবা পরিধান করতেন, তখন আলহামদূলিল্লাহ বলতেন এজন্য কুরআনে কারীম তাঁকে কৃতজ্ঞতা আদারকারী বাদ্যা বলেছে।

যদি কয়েকজন মানুষ একসাথে খানা খেতে বসে এবং কোনো একজন ব্যক্তি বিসমিক্সাহ পড়ে নেয়, তখন ইমাম শাক্ষেয়ী ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কারো কারো মতে এ একজনের বিসমিক্সাহ সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে। যেমন তা উনার নিকট 'ইন্ডিহবাবে কিফায়া'। কিন্তু ওলামায়ে কেরামের মতে সকলের জন্য বিসমিক্সাহ পড়া উচিত। একজনের বিসমিক্সাহ পড়ে নেওয়াতে যথেষ্ট হবে না।

وف ) ওমর ইবনে আবু সালামা ছিলেন রাসূল 🚐 -এর বৈপত্নিক সন্তান। তারই তল্পাৰধানে -এর বৈপত্নিক সন্তান। তারই তল্পাৰধানে প্রতিপালিক হয়েছেন। থাওয়ার আদব হলো, পাতের এদিক-সেদিক হাত না ৰাড়িরে নিজের নিকটত্ব পার্থ হতে খাদ্য এহণ করা।

وَعَرْ الْمُنْ عَلَيْهَ أَنْ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامُ أَنْ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامُ أَنْ لاَّ يَذْكُرُ الشَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯৮১. অনুবাদ: হযরত হ্যায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুক্সাহ ক্রে বলেছেন, শয়তান সেই
খাদ্যকে দিজের জন্য হালাল করে নেয়, যদি না তাতে
বিসমিল্লাহ বলা হয়। —[মুসলিম]

# সংশ্ৰিষ্ট আন্দোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: 'শয়তান খাদ্যকে হালাল করে নেয়' অর্থাৎ শয়তানও সেই খাদ্য ভোগ করতে সমর্থ হয়। বিসমিল্লাহ বললে তার বরকতে শয়তান তাতে শামিল হতে সক্ষম হয় না। খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ ভূলে গেলে খাওয়ার মধ্যে যখনই শ্বরণ হয়, বিসমিল্লাহ পড়ে নেবে।

وَعَنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْنَهُ فَذَكُرَ اللّه عَنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَينِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَدُكُر اللّه عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ يَدُكُر اللّه عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ ادْرُكُنْتُمُ الْمَينِيتَ وَإِذَا لَمْ يَدُكُر اللّه عِنْدَ المُعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ طَعَامِهِ قَالَ الدَّرَكُنْتُمُ الْمَينِيتَ وَإِذَا لَمْ يَدُكُر اللّه عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ ادْرُكُنْتُمُ الْمَينِيتَ وَالْعَشَاءَ. (رَوَاهُ مُسْلَمٌ)

৩৯৮২. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, রাস্লুল্লাহ ক্রেবলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে ও খাওয়ার সময় আল্লাহকে স্বরণ করে, তখন শয়তান তার অনুসারীদেরকে। বলে, এ ঘরে তোমাদের জন্য রাত্রি যাপনের সুযোগ নেই এবং খাদ্যও পাওয়া যাবে না। [সৃতরাং চল এ স্থান ত্যাগ করি।] আর যখন সে [ঘরে] প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে আল্লাহর নাম নেয় না, তখন শয়তান বলে, তোমরা রাত্রি যাপনের স্থান পেয়েছে। আর যখন সে খাওয়ার সময়ও আল্লাহর নাম নেয় না, তখন সে বলে, তোমরা রাত্রিযাপন ও খাওয়া উভয়টির সুযোগ লাভ করেছ। - [য়ৢসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

الْحُدِيْث [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দুপুরের পর হতে রাত্র পর্যন্ত সময়ের খাওয়াকে أَضُرُّ الْحُدِيْث এবং পূর্বাহের খাওয়াকে বলা হয় نَصْرَ الْحَدِيْث الْحَدِيْث الْحَدِيْث الْحَدِيْث الْحَدِيْث الْحَدِيْث الْحَدِيْث إِنْ الْحَدِيْثِ الْحَدِيْث

وَعَرْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

৩৯৮৩. অনুবাদ: হযরত আদুরাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুরাহ 

বলেছেন,
তোমাদের কেউ যখন কিছু খায়, তখন সে যেন ডান
হাতে খায়। আর যখন পান করে তখন যেন ডান হাতে
পান করে। −[মুসলিম]

وَعَنْ اللّٰهِ عَلَىٰ لَا اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ ا

৩৯৮৪. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

বলেছেন,

সাবধান! তোমাদের কেউই যেন বাম হাতে না খায় এবং

সেই (বাম) হাতে পানও না করে। কেননা শয়তান তার

বাম হাতে খায় এবং সে হাতে পানও করে। -[মুসলিম]

وَعَنْ ١٩٠٣ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا كُلُ بِشَلْفَةِ اصَالِعَ وَسَالِعَ وَسَالِعَ وَسَالِعَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّةُ الْمُؤْمِنِ اللْمُوالِمُ اللْمُلِمُ اللللْمُولِلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللْمُؤَاللِمُ ا

৩৯৮৫. অনুবাদ: হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ তিন আঙ্গুলে
খানা খেতেন এবং হাত মোছার পূর্বে তা চেটে নিতেন।
-√মসলিম।

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

वामीत्সের ব্যাখ্যা] : তিন আঙ্গুলে খাওয়া তখনই সুন্নুত হিসেবে পরিগণিত হবে, যদি তার অধিক অঙ্গুলি ব্যবহার করার প্রয়োজন না হয় । প্রয়োজনে সব অঙ্গুলি ব্যবহার করায় কোনো দোষ নেই । খাওয়ার শেষে অঙ্গুলি চেটে খাওয়া সুনুত ।

وَعَنْ الْمُنْ مِهِ الْمِهِ (رض) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اَمَرَ بِلَعْقِ الْاصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَفَالُ إِنَّكُمْ الْمَدَوْنَ فِي الْمُرَكَةُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯৮৬. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত যে,
নবী করীম [থাওয়ার শেষে] অঙ্গুলিসমূহ ও খাদ্যপাত্র
চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, খাদ্যের
কোনো অংশটির মধ্যে বরকত রয়েছে নিক্যুই তোমরা
তা অবগত নও। -[মুসলিম]

وَعَرِيْكِ ابْنِ عَبَّاسِ (رض) أَنَّ النَّبِيِّ عَلَّهُ قَالَ إِذَا اكْلَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسُعُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا . (مُثَّقَفَّ عَلَيْهِ) ৩৯৮৭. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম করি বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কিছু খায়, তখন সে যেন (অঙ্গুলি) চেটে খাওয়া অথবা অন্যের দ্বারা তা চাটায়ে নেওয়া পর্যন্ত হাত না মুছে ফেলে। –[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَّمَّ الْحَدِيْثِ (হাদীসের ব্যাখ্যা) : যাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হবে না, যেমন স্ত্রী, বিশেষ খাদেম ও শিত সন্তান দ্বারা অঙ্গুদি চার্টায়ে নেওয়া খেতে পারে।

وَعَرْثِثَ اَيِى جُعَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ الْأَكُلُ مُتَّكِئًا. (رَوَاهُ الْكُذَارِيُّ)

'৩৯৮৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ জোহায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম = বলেছেন, আমি হেলান দিয়ে খাই না। [হেলান দিয়ে খাওয়া অহংকারীদের আচরণ, তাই নবী করীম = এটা পছন্দ করতেন না।

# সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

چو زانو هو کر . ২ বাহু মাটির উপর রেখে বসা। : হেলানের কতেক প্রদ্ধতি রয়েছে— ১. বাহু মাটির উপর রেখে বসা। ই. کَوْرُ اَنْعُدِیْتُ اَسْرُا اَلْ اَلْمُوْلِهُ اَلْ اِلْمُوْلِهُ الْمُوْلِةُ الْمُوْلِةُ الْمُوْلِةُ الْمُوْلِةُ الْمُوْلِةُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُوْلِةُ الْمُؤْلِقُةُ اللّهُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُولِيقُلِقُولِيق

আল্লামা নববী 🚎 বলেছেন— ১ উভয় হাঁটু মাটিতে রেখে পায়ের তালুর উপর বসা। ২. পায়ের পাতার উপর ভর করে বসা। হিটি খাডা রেখে।। ৩. এক পা দাঁড করে দ্বিতীয় পায়ের পাতার উপর বসা।

মোটকথা, যে পদ্ধতির মধ্যে বিনয় এবং দাসত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত এজন্য রাসূল খাওয়ান' অর্থাৎ উচু কোনো বন্ধুর উপর বর্তন রেখে খেতেন না। আবার বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট বাটির পিয়ালার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের তরকারি দ্বারাও খেতেন না। আর না রাসূল ক্রি-এর জন্য ময়দা দ্বারা চাপাতি রুটি বানানো হতো; বরং পরিশোধন হীন আটার দ্বারাও বড় বড় রুটি বানানো হতো। যা তিনি খেয়ে থাকতেন। وَعَنْ اَنْسٍ (رضا) عَنْ اَنْسٍ (رضا) عَنْ اَنْسٍ (رضا) قَالُ مَا اَكُلَ النَّنِيرِيُّ عَنَّ عَلَىٰ خِوَانٍ وَلاَ فِيْ سُكُرِّجَةَ وَلاَ خَبِرَ لَهُ مُرَقَّقٌ قِبْل لِقَتَادَةَ عَلَىٰ مَا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السَّفَرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৯৯০. অনুবাদ: হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, নবী করীম ক্রেকানো টেবিলে রেখে আহার করেননি এবং ছেটি ছোট পেয়ালাবিশিষ্ট থাঞ্জায়ও খানা খাননি। আর তাঁর জন্য কখনো চাপাতি রুটিও তৈরি করা হয়নি। হযরত কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তবে তাঁরা কিভাবে থেতেন? তিনি বললেন, সাধারণ দক্তরখান বিছিয়ে আহার করতেন। –বিখারী।

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

ভোদীসের ব্যাখ্যা]: চৌকি কিংবা টেবিলে খাবার রেখে খাওয়ার সময় মাথা-ঘাড় নিচ্ করতে হয় না। মূলত তা আরামপ্রিয় বিলাসী লোকদের অভ্যাস। তাতে মনের মধ্যে কিছুটা অহংকারেরও উদ্রেক হয়। তাই এভাবে খাওয়া মাকরহ। মেঝের উপর দন্তরখান বিছিয়ে বড় এক প্রেট বা বরতনে অনেকে একত্রে বসে খানা খাওয়াই হলো খানার সুনুত তরীকা।

وُعُونِ ﴿ السَّارِ انسِ (رض) قال ما اعلمُ النَّبِيُّ عَلَّى رَأَى رَغِيْفًا مُرَقَّقًا حَتُى لَحِقَ لِحِقَ النَّهِ وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيْطًا بِعَيْنِهِ فَلَّطُ. (رَوَاهُ الْبُحُارِيُّ)

৩৯৯১. অনুবাদ : হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম আল্লাহর সাথে মিলিত
হওয়া পর্যন্ত পাতলা রুটি দেখেছেন বলে আমার জানা
নেই আর না তিনি কখনো স্বচক্ষে ভুনা বকরি দেখেছেন।
—বিখারী।

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : হথরত আনাস (রা.) এক নাগাড়ে দশ বৎসর রাসূল 🚟 -এর থেদমতে নিয়োজিত ছিলেন । কাজেই যদি রাসূল 🧺 তা খেতেন, তিনি অবশ্যই জ্ঞাত থাকতেন।

وَعُرْتُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَقَالَ مَا رَضَ مَا رَفَى مَا رَأَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَقَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللّهُ وَقَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللّهُ وَقَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى مُنْخُلًا مِنْ حِيْنُ البُتَعَفَهُ اللّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللّهُ وَقِيلًا كَيْفَ كُنْتُمَ تَا كُنْتُ مَ لَكُونُ وَاللّهُ وَقِيلًا كَيْفَ كُنْتُمَ نَظَحُنُهُ وَيَعْلَمُ مَا طَارَ وَمَا بَقِى نَظَحُنُهُ وَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِى ثَرَيْفَ كُنْدَ مَا طَارَ وَمَا بَقِى ثَرَيْنَا فَاكَكُنْنَاهُ وَرَاهُ اللّهُ وَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِى ثَرَيْنَا فَاكَكُنْنَاهُ وَرَاهُ اللّهُ الْمُخَارِقُ)

৩৯৯২. অনুবাদ: হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যথন হতে রাসূলুল্লাহ ——কে প্রেরণ করেছেন, তখন হতে ওফাত পর্যন্ত তিনি কখনো ময়দা দেখেননি। তিনি আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ —— মৃত্যু পর্যন্ত কখনো চালনি দেখেননি। তখন সাহলকে জিজ্ঞাসা করা হলো, না চেলে আপনারা যব কিভাবে খেতেন। তিনি বললেন, আমরা তাকে পিষে নিতাম এবং তাতে ফুঁ দিতাম, ফলে যা উড়ে যাওয়ার তা উড়ে যেত। আর যা অবশিষ্ট থাকত আমরা তা মথন করে নিতাম এবং এরপর তা খেতাম।

–[বুখারী]

ভাদীদের ব্যাখ্যা] : সে যুগে চালনির প্রচলন থাকলেও রাস্ন 🥶 ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনের মান ছিল অতি সাদাদিধা। তাই তাঁদের ব্যবহারে এ সকল উপকরণ আসেনি।

وَعَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَالَ مَا عَالَ مَا عَالَ مَا عَالَ اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

৩৯৯৩. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ক্র কথনো কোনো খাদ্যের দোষ প্রকাশ করেননি। অবশ্য মনে চাইলে খেয়েছেন। আর অপছন্দ হলে পরিত্যাগ করেছেন।

–[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইমাম নববী (র.) বলেন, খাদ্যের শিষ্টাচারিতা হলো এটার কোনো দোষ বর্ণনা না করা। অবশ্য হারাম বস্তু খাদ্য নয়, কাজেই তার দোষ ও অপকারিতা বর্ণনা করা এটার অন্তর্ভুক্ত নয়।

حُكُمُ النَّ رَجُلًا كَانَ بَأَكُلَ كَثْيِرًا فَاسْلَم وَكَانَ يَأْكُلُ قَلْمُلَّا فَذُكَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلِيُّ فَعَالَ انَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ رِب حِلاب سَ

৩৯৯৪. **অনুবাদ:** হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি অধিক পরিমাণে খানা খেত, পরে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন সে অল্প খেতে লাগল। ব্যাপারটি নবী করীম == -কে জানালে তিনি বললেন, মুমিন খায় এক পাকস্থলীতে আর কাফের খায় সাত পাকস্থলীতে। -[বুখারী] ইমাম মুসলিম হযরত আবৃ মৃসা ও হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে ওধুমাত্র রাসূল 🚐 वर्लिज वानीिं [पर्थार ..... أُكُلُ वर्णना করেছেন। তবে হযরত আবৃহরায়রা (রা.) হতে মুসলিমের অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, এক কাফের রাসলুল্লাহ 🔤 -এর মেহমান হলো। রাস্লুল্লাহ 👄 একটি বকরির দুধ আনতে নির্দেশ দিলেন, দুধ দোহন করা হলো এবং লোকটি সবটুকু দুধ পান করে ফে**লল**। অতঃপর আরেকটি বকরির দুধ আনতে নির্দেশ দিলেন, বকরি দোহন করা হলো। এ দুধটুকুও সে পান করে ফেলল। এরপর তৃতীয় আরেকটি বকরি দোহন করা হলো। এ দুধটুকুও সে পান করে ফেলল , এভাবে সে শেষ নাগাদ সাতটি বকরির সবটুকু দুধ একাই পান করে ফেলল। (পরদিন) ভোরে লোকটি ইসলাম গ্রহণ করল।

فَامَرَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِشَاةٍ فَ حُلِبَتْ فَصَلِبَتْ فَصَرِبَ حِلَابَهَا ثُنَّمَ أَمَّرَ بِالْخُرِي فَلَمْ يَسَافُولُ اللّهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْمِنُ بَشْرَبُ فِي مِعًا وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَيْعَةَ آمْعًا ء.

তখন রাস্নুল্লাহ তার জন্য একটি বকরির দুধ
দোহন করার নির্দেশ দিলেন। দুধ দোহন করা হলো।
লোকটি সবটুকু দুধ পান করে ফেলল। অতঃপর
আরেকটি বকরী দোহন করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সে
এবার সবটুকু দুধ পান করতে পারল না। তখন রাস্লুল্লাহ
বললেন, মুমিন এক পাকস্থলীতে পান করে। আর
কাফের পান করে সাত পাকস্থলীতে।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : যেহেতু মুসলমান এবং কান্টেরের পাকস্থলী সমানই হয়ে থাকে ডাই মুসলমান এক পাকস্থলীতে খায় আর কান্টের সাত পাকস্থলীতে খায়। একথাটি বাহ্যত বাস্তবতার পরিপন্থী বলে বৃঝে আসছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ওলামায়ে কেরাম একথাটির অনেক হেতু বর্ণনা করেছেন।

সূতরাং কাষী ইয়ায (র.) বলেন যে, মুসলমান শুধুমাত্র জীবন ধারণের পরিমাণে থেরে থাকে এবং সে খানার প্রতি লোভী নয়। এজন্য তার মধ্যে বরকত দেওয়া হয়ে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অল্প খানাই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে এরই বিপরীত হচ্ছে কাফের, কেননা তার মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে খানা, এজন্য সে অনেক লোভী এবং লিপসুক হয়ে থাকে। এ জিনিসটির মধ্যে ব্যবধান দেখানোর জন্য দৃষ্টান্তমূলক এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে।

আর কেউ কেউ বলেন যে, মুমিন খানার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ পড়ে থাকে বিধায় খানাতে শয়তান শরিক হয় না। আর কাফের বিসমিল্লাহ পড়ে না বিধায় শয়তান শরিক হয়ে যায়। তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুমিনের জন্য অল্প খানা যথেষ্ট হয়ে যায় এবং কাফেরের জন্য অল্প খানা যথেষ্ট হয় না।

আর কেউ কেউ বলেন যে, ক্রিক্রান্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাতটি দোষ চরিত্র। অর্থাৎ লোভ অধিক লিপসুক হওয়া, দীর্ঘ আশা, কামনা, লালসা, অসৎ স্বভাব, হিংসা মোটা হওয়া। তাই কাফের এসব দোষ চরিত্রের ভিত্তিতে বা চাহিদানুসারে অধিক থেয়ে থাকে। আর মুমিন ঈমানী চাহিদানুযায়ী স্বল্প থেয়ে থাকে।

আবার কেউ কেউ বলে থাকেন যে, এখানে মুমিনকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, সর্বদা ধৈর্য ও অল্পতে তৃষ্টি, ধার্মিকতা এবং সাধনার উপর আমল করে ওধু ক্ষুধা নিবারণের উপর ক্ষান্ত করে পাকস্থলীকে খালি রাখবে তাহলে অন্তরের মধ্যে উদ্ধানা সৃষ্টি রয়ে। আল্লামা নববী (র.) বলেন যে, একজন নির্দিষ্ট কাচ্ছেরের ব্যাপারে রাসুল ক্রিভ্রমূলক বলেছেন। ব্যাপকাকারে কিংবা সাধারণ রীতিনীতি হিসেবে বলেনি। এছাড়াও হাদীসের আরো অনেক মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে।

মোটকথা, মুমিনের চেয়ে কাফেরের পাকস্থলী অধিক নয়। সুতরাং তার মানে হলো, মুমিন বিসমিল্লাহ পড়ে খায়, তাতে খাদো বরকত হয় এবং সে অল্পতেই তৃত্তি পায়। আর কাফের যুতই খায় তাতে তৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ তার লোভ শেষ হয় না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণীটিও প্রণিধানযোগ্যা مُعَدُّرُونَا بِمُتَمَنَّمُونَ يَاكُمُونَ كَمَا تَاكُمُلُ الْاسْمَاءُ করেছে, তারা ভোগ-বিহারে লিঙ থাকে এবং পতর মতো খায়।

وَعَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَطَعَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَطَعَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَطَعَامُ اللَّهُ اللَّ

৩৯৯৫. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুরাহ ==== বলেছেন, দুজনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট। –[বুখারী ও মুসলিম] وَعَرْتِ جَابِرِ (رض) قَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ عَلَى مَالُونِدِ بَكُفِي الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْوَاحِدِ بَكُفِي الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْأَرْبُعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبُعَةِ وَطَعَامُ الْأَرْبُعَةِ بَكُفِي الْأَرْبُعَةِ وَطَعَامُ الْأَرْبُعَةِ بَكُفِي الْقَمَانِيَةَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৯৯৬. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, আমি রাস্পুল্লাহ 

-কে বলতে গনেছি,

একজনের খাবার দুজনের জন্য যথেষ্ট, দুজনের খাবার

চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চারজনের খাবার আটজনের

জন্য যথেষ্ট।

—ামসলিমা

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

َ (হাদীসের ব্যাখ্যা) : হাদীসে অর্থ- অথিই হয় বলা হয়েছে। اَ مُحْبُ صُوْح হয় একথা বলা হয়নি। অর্থাৎ অর্ধপেট খানা খাইলে কেউ ক্ষুধায় মরে যায় না। সূতরাং দুজনে উদরপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পারে এ পরিমাণ খাদ্য অবস্থাবিশেষে চারজনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট। ঠিক তেমনি চারজনের খাদ্য আটজনের প্রয়োজন প্রণের জন্য যথেষ্ট। ফলকথা, নিজে কিছু কম খেয়ে কোনো ক্ষুধার্তকৈ কিছু অংশ খাবার দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

وَعَرْ النَّهِ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ النَّهِ ﷺ يَقُولُ التَّلْبِيْنَةُ مُعِمَّةً لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْدِ. (مُثَّفَةً عَلَيْه)

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَحَدِّبُ (হাদীসের ব্যাখ্যা) : তালবীনা তরল ও লঘুপাক এক জাতীয় খাদ্য। মিহি ময়দা, দুধ ও মধু ইত্যাদি বিভিন্ন উপক্রনে প্রস্তুত করা হয়। لَبَنْ অর্থ- দুধ বা দিধ। পাকানোর পরও তা দুধের ন্যায় তরল ও সাদা দেখায়। তাই তার তালবীনা নামকরণ হয়েছে।

وَعَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الطَّعَامِ صَنْعَةُ فَنَهُ طَّا دُعَا النَّبِيِّ عَلَيْهُ لِيطَعَامٍ صَنْعَةُ فَنَهَ بَدُّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَرَّبُ خُبْزُ شَعِبْرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءُ وَقَدِيْدُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَتَتَبَعُ الدُّبَّاءُ مِنْ حَوَالِي الْقَصْعَةِ فَلَمْ أَزَلُ الْحِبُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالِي الْقَصْعَةِ فَلَمْ أَزَلُ الْحِبُ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَنِذٍ. (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ)

হাদীদের ব্যাখ্যা` : খাবার জিনিস বিভিন্ন প্রকারের হলে তা প্রেটের চতুর্দিক হতে খাওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নিই তথু কদুর ব্যাপার নয়, সাহাবায়ে কেরাম জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসুল 🚌 -এর অনুসরণে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন।

وَعَنْ اللّهِ عَمْرِهِ بْنِ اُمَبَّةَ (رض) اللهُ رَأَى النّبِينَ اللهُ يَحْمَدُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِيْ رَأَى النّبِينَ اللهُ يَعْفَرُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِيْ يَعْدِهِ فَلُعِي إِلَى الصَّلْوَ فَالْقَاهَا وَالسِّكِيْنَ النّبِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

৩৯৯৯. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম 

-বে বর্কারর
পাজরের গোশ্ত স্বহন্তে খেতে দেখেন। এমন সময়
নামাজের জন্য আহ্বান করা হলে তিনি গোশতের টুকরা
এবং যে ছুরি দ্বারা কেটে খাচ্ছিলেন তা রেখে দিলেন
এবং গিয়ে নামাজ আদায় করলেন। অথচ তিনি
নিতুনভাবে অজু করেননি। —বুখারী ও মুসলিম

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

شُرُّحُ الْحُدِيثُ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অজু অবস্থায় আগুনে রাঁধা কোনো জিনিস খেলে বা পান করলে সে অজু ভঙ্গ হয় না, অত্র হাদীসে তা পরিকারভাবে বুঝা যায়। আর তাও বুঝা যায় যে, প্রয়োজনে ছুরি দ্বারা কেটে খাওয়া জায়েজ আছে।

وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْواَءَ وَالْعَسَلَ. (رَوَاهُ الْسُخَارَةُ) 8000. **অনুবাদ:** হযরত আরেশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুব্রাহ 🎫 মিষ্টি ও মধু পছন্দ করতেন। -[বুখারী]

وَعَرْفَ حَالِمٍ (رض) أَنَّ النَّبِيِّ عَنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنَّ اللَّهُ الْإِدْمَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلاَّ خَلُّ فَكُ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ) الْخَلُّ ورَوَاهُ مُسْلِمٌ)

800১. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত.
একদা নবী করীম ক্রা নিজ গৃহে তরকারি চাইদেন,
তারা বললেন, আমাদের কাছে সিরকা ব্যতীত আর
কিছুই নেই। তথন তিনি তা চেয়ে নিলেন এবং তা ঘারা
রুটি খেতে লাগলেন, আর বললেন, সিরকা উত্তম
তরকারি, সিরকা উত্তম তরকারি। -[মুসলিম]

وَعَنْ نَهُ الْكَمَاةُ مِنْ زَيْدُ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِينُ وَهُ وَمَا وُهَا الْكَمَاةُ مِنَ الْمَنْ وَمَا وُهَا وَهَا الْكَمَاةُ مِنَ الْمَنْ وَمَا وُهَا وَهَا وَهَا وَهَا وَهَا وَهَا مَنْ الْمَنْ اللَّذِي انْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُوْسَلِم مِنَ الْمَنْ الَّذِي انْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُوْسَلِم عَلَىٰ اللَّهَا لَا اللَّهَا لَا أَنْ اللَّهُ اللَّهَا لَهُ اللَّهَا لَهُ اللَّهَا لَهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْم

৪০০২. অনুবাদ: হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ত্রুবলেছেন, বেঙের ছাতা মান্ন জাতীয় এবং তার পানি চক্ষুর জন্য নিরাময়। -[বুখারী ও মুসলিম]

আর মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে, সেই মান্ন বিশেষ যা আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন।

# সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

হোদীদের ব্যাখ্যা]: 'اَلَّالُهُ' হচ্ছে ছাডার ন্যায় একটি বস্তু যা জমি থেকে অংকুরিত হয়ে থাকে। একে বনী ইসরাসনের উপর নাজিলকৃত 'মান্ন' এর সাথে তুলনা দানের কারণ হলো যে, যেমনিডাবে 'মান্ন' মেহনত ব্যতীত বনী ইসরাসনের উপর নাজিল হতো; এমনিডাবেই বেঙের ছাডাকে মেহনত ব্যতীত হাসিল করা যায়, যার মধ্যে না বীন্ধ বপনের প্রয়োজন রয়েছে আর না পানি দ্বারা সেচনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

অথবা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যেভাবে 'মানু' বনী ইসরাঈলের উপর অনুগ্রহ পূর্বক নাজিল করেছিলেন এমনিভাবেই বেঙের ছাতাকেও অনুগ্রহ পূর্বক জমি থেকে অংকুরিত করা হয়ে থাকে।

মোটকথা, বনী ইসরাঈল তীহ ময়দানে যে আসমানি খাদ্য পেয়েছিলেন তন্মধ্যে একটি ছিল মান্ন। কুরআনের বাণী - وَأَنْرُلْتُنَا ইন্দিতে তাকে খুখী বলে। আমাদের ভাষায় বেঙের ছাতা। বিনা পরিশ্রমে এমন একটি মূল্যবান সম্পদ পাওয়া থায় বলে তাকে মান্ন বলা হয়েছে। তা চক্ষ্ রোগের মহৌষধ ছাড়া খাদ্যেও ব্যবহৃত হয়, তবে সাবধান। তা বিভিন্ন প্রকারের হয়, না চিনে ব্যবহার করা মারাত্মক।

وَعَنْ تَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفِرِ (ض) قَالَ رَايْتُ رَسُوْل اَلسُّهِ عَلَيْهِ يَثْ كُلُّ السُّرُطَبَ بِالْقِقَاء د (مُتَّعَنَّقُ عَلَيْهِ)

৪০০৩. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ = -কে কাঁকড়ির সাথে তাজা খেজুর খেতে দেখেছি।

-[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْعُودِيْث [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কাঁকড়ি দেখতে চিচিঙ্গার মতো; কিন্তু স্বাদে শসার ন্যায়। পাকিস্তান ও ভারতের উত্তর্জিহলে গ্রীখের মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাঁচা ও রান্না করে উভয়ভাবে খাওয়া যায়।

وَعَنْ ثَنْ جَابِرِ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَّى بَصِرِ الطَّهْرَانَ تَجْنِي الْكُبَاتَ فَقَالُ عَلَيْكُم يُالْأَسُودِ مِنْهُ فَإِنَّهُ اَطْيَبُ فَقَالُ عَلَيْكُم يُالْأَسُودِ مِنْهُ فَإِنَّهُ اَطْيَبُ فَقَالُ نَعَمْ وَهَلُ فَقَيْدًا الْكَنْ مَقَالُ نَعَمْ وَهَلُ مِنْ نَبِي إِلَّا رَعَاهَا . (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ)

৪০০৪. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুরাহ ——এর সাথে
মার্রুযযাহরান নামক স্থানে ছিলাম, এ সময় আমরা
বাবলা ফল চয়ন করছিলাম। তথন তিনি বললেন,
তোমরা তথুমাত্র কালো কালোগুলোই চয়ন কর। কেননা
এটাই উত্তম। হিযরত জাবের (রা.) বলেন, তথন তাঁকে
জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি বকরি চরাতেন? কারণ
তারাই তো বন-জঙ্গলের ফল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা রাখে।
তিনি বললেন, হাা, এমন কোনো নবীই নেই যিনি বকরি
চরাননি। —বিখারী ও মুস্লিম

وَعَرْثُ اَنْسَ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّنِيَّ عَلَى رَأَيْتُ النَّنِيَّ عَلَى رَوَايَةٍ بَالْكُلُ عَلَى مُفْعِيبًا يَاكُلُ تَمَرًا وَفِى رِوَايَةٍ بَالْكُلُ مِنْدُ اَكْلُا وَلِيَهِ بَالْكُلُ مَنْدُ اَكْلُا وَلَا مُسُلِمٌ)

8০০৫. অনুবাদ: হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম — -কে দেখেছি, তিনি উপুড়ি বসে খেজুর খাচ্ছিলেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, তিনি তা হতে খ্রব তাড়াতাড়ি খাচ্ছিলেন। -[মুসলিম]

وَعَرِنِ الْهِ عُمَر (رض) قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ تَلْ اَنْ الْهُ عَلَى الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِيَّةُ الللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللَّالِ الللْمُلْمُ الللَّهُ الْمُنَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

৪০০৬. অনুবাদ: হযরত আদুরাহ ইবনে ওমর (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাউকেও নিজ সাথি ভাইদের

অনুমতি ব্যতিরেকে দ্-খেজুর একসাথে খেতে
রাস্পুরাহ ক্রিধে করেছেন। -বিশ্বারী ও মুসলিম

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: একত্রে থেতে বসলে উপস্থিত থাদ্যের উপর সকলের হক সমান, তাই এ ক্ষেত্রে কারো জন্য এক প্রাসে দু দৃটি থেজুর ভক্ষণ করা অন্যায়। অথবা অভাব ও দৃর্ভিক্ষের সময়ে রাস্ল — এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লামা সৃষ্তী (র.) বলেন, এ হাদীসটি মানসুখ হয়ে গেছে। কারণ নবী করীম — বলেন, এক সময় আমি দৃটি খেজুর একত্রে মিলিয়ে থেতে নিষেধ করেছিলাম। এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সঙ্গল করেছেন। সূতরাং এখন মিলিয়ে থেতে পার।

وَعَن لَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنُّ النَّبِي ﷺ قَالُ لَا يَجُوعُ اَهُ لَا يَبُوعُ ﷺ وَلَا لَا يَعْدُرُ وَفِي اللَّهُ مُرَفِيهُ مِنْ اللَّهُ مُرَفِيهِ حِبَاعُ الْمَلُهُ عَلَيْكُ لَا تَمْرَ فِيهِ حِبَاعُ الْمَلُهُ قَالَهَا مَرَّتَيْن أَوْ ثَلْقًا - (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

800৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ক্রি বলেছেন, সেই গৃহবাসী অভুক্ত নয়, য়য় কাছে থেজুর আছে। অপর এক রেওয়য়েতে আছে, তিনি বলেছেন, হে আয়েশা! যে য়রে থেজুর নেই, সে গৃহবাসী অভুক্ত। এ কথাটি তিনি দুই অথবা তিনবার বলেছেন। - মিসলিম

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

[शमीरमत्र वााचाा] : अर्था९ (थात्रमा त्यज्जूत छध् कल नय्र, वत्रः जा थामाउ वर्ते ।

وَعَن شَكَ سَعْدِ (رض) قَالَ سَعِعْتُ رُسُولَ اللّهِ ﷺ بَقُولُ مَنْ تَصَبَّعَ بِسَنِعِ تَمَرَاتٍ عَجْرَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ ذَٰلِكَ الْبَوْمُ سَمُّ وَلَا سِحُرُ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

80০৮. অনুবাদ: হযরত সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, আমি রাস্পুরাহ — -কে বলতে শুনেছি,
যে ব্যক্তি ভোরে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, সেদিন
কোনো বিষ ও জাদু-টোনা তার ক্ষতি করতে পারবে না।

—বিখারী ও মসলিম

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ত্রিশোসর বাাখ্যা) : আজওয়া মদিনার একটি উন্নতমানের বেজ্বর। তার জন্য রাসূল 🚞 বিশেষভাবে দোয়া করেছেন। তা তুলনামূলক আকারে ছোট ও বর্ণে কালো। وَعَرْفُ كَ عَائِشَةَ (رضا) أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ

قَالَ إِنَّ فِي عَجَوةِ الْعَالِبَةِ شِعًا ، وَائِنَها

تِرْبَاقُ أَوَّلِ النِّبُكُرةِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

800৯. অনুৰাদ: হযরত আয়েশা সিন্দীকা (রা.) হঠে বর্ণিত। রাসূলুলাহ ক্রি বলেছেন, মদীনার উচ্চতৃমির আন্ধওয়া খেজুরের মধ্যে রোগের নিরাময় রয়েছে। আর প্রথম ভোরে তা খাওয়া] বিষের প্রতিষেধক। —[মুসলিম]

وَعَنهَ سَنْ عَلَيْنَا اللّهُ هُو التَّهُ عَلَيْنَا السَّهُ وُ مَا نُوقِدُ فِينْهِ فِنَازًا إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالسَّمْرُ وَالسَّمْرُ وَالسَّمْرُ وَالسَّمْرُ وَالسَّمْرُ وَالسَّمْرُ وَالسَّمَاءُ إِلَّا أَنْ يُتُوتُنى بِاللّهِ فِيمِ ( مُشَفَقَلُ عَلَيْهِ) وَالسَّمَاءُ إِلَّا أَنْ يُتُوتُنى بِاللّهِ فِيمِ ( مُشَفَقَلُ عَلَيْهِ)

৪০১০. অনুষাদ: হযরত আয়েশা সিন্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কখনো কখনো আমাদের উপর গোটা একটি মাস অতিবাহিত হতো, তনাধ্যে আমরা আগুন জ্বালাতাম না, তথু খোরমা ও পানি ঘারাই আমাদের গুজরান হতো। তবে কোনো সময়ে কিছু গোশত হিদিয়া স্বন্ধপ] এসে পড়লে তা খাওয়ার সুযোগ হতো।

-[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهَ اللهُ مُحَمَّدٍ مَا شَبِعَ اللهُ مُحَمَّدٍ بَوْمَنْ فَهُ اللهُ مُحَمَّدٍ بَوْمَ إِلَّا وَاحَدُهُ مَا تَمْرً. (مُتَّفَةً عَلَيْه)

8০১১. অনুবাদ : হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ===-এর পরিবার-পরিজন এক নাগাড়ে দু দিন আটার রুটি দারা পরিতৃপ্ত হতে পারেননি; বরং দু দিনের এক দিন খেজুর [খেয়ে কাটাতে হতো]। -[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

(दामीत्मत वााचाा) : अर्था९ এकिन उनि आत्रकिन त्थजूत त्थरा काँगेराकन । شَرُحُ الْحَدِيْثِ

وَعَنْهَ اللَّهِ قَالَتُ تُوْفِى رَسُولُ اللَّهِ قَالَتُ تُوْفِى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الْاَسُودَيْنِ. (مُتَفَقَّ

803২. অনুবাদ: হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন অবস্থায় রাস্লুরাহ = -এর ওফাত হয় যে, আমরা দু কালো বস্তু [থেজুর ও পানি]ও পেট পুরে থেতে পাইনি। -[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

चामीत्त्रत बाचाा : शामीत्त (शेब्रात ७ भान वृश्वात्म الْكَسَوْدَيْنِ शामीत्त्रत बाचाा ) : शामीत्त्र व्याचाा के शाधान मिरा डेडबांगितक काला वना स्रारह । (هُذَا مِنْ بَابِ تَغْلِيتُهِ)

وَعَنِ "لَنْ النُّعُمَانِ بَنْ بَشِيْرِ (رضا) فَالْاَلْمُسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِنْتُمُ لَلَهُ وَلَا المُثَلِّمُ مَنْ وَمَا يَجِدُمِنَ لَلَقَدْ رَأَيْسَتُ نَسِيبٌ كُمُ مَنْ وَمَا يَجِدُمِنَ الدُّقُلِ مَا يَحِدُمِنَ الدُّقُلِ مَا يَحِدُمِنَ الدُّقُلِ مَا يَحِدُمِنَ الدُّقُلِ مَا يَحِدُمُ مِنَ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُعَلِي الْمُعَالِمُ اللْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْ

8০১৩, অনুবাদ: হ্যরত নো'মান ইবনে বশীর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি [মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে] বলেন,
তোমরা কি যা চাও তাই পানাহার করছ না, অথচ আমি
তোমাদের নবী করীম হ্রা -কে এমন অবস্থায় দেখেছি
যে, নিম্নমানের খেজুরও এ পরিমাণ তার জুটেনি, যার দ্বারা
তার নিজ উদর পূরণ হতে পারে। -[মুসলিম]

# সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

[रामीरमत बाचा] : अर्थार त्मरे काल मूमनमानत्मत अवश्वा आक्रकात मरा ना المُحَدِّثُثُّ

وَعَنِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ

80১৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ আউয়ুব আনসারী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম — এর জন্য
যখনই কোনো খাদ্যদ্রব্য আনা হতো, তখন তা হতে
নিজে থেয়ে অবশিষ্টটুকু আমার কাছে পাঠিয়ে দিকেন।
একদিন আমার কাছে এমন একটি পাত্র পাঠিয়ে দিকেন,
যা হতে তিনি কিছুই খাননি। কেননা তাতে রসুন ছিল,
তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তা কি হারাম। তিনি
বললেন, না, তবে তার গন্ধের কারণে আমি তাকে
পছন্দ করি না। হ্যরত আবৃ আইয়ুব (রা.) বললেন,
আপনি যা অপছন্দ করেন আমি তা অপছন্দ করি।

–[মুসলিম]

# সংশ্রিষ্ট আন্দোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : রসুন, পিয়াজ ইত্যাদি খাওয়া মূলত মোবাহ, তবে কাঁচা অবস্থায় তা থাওয়ার পর মসন্ধিদ কিংবা কোনো লোক সমাবেশে যাওয়া মাকরহ। কেননা তার গন্ধের জন্য অন্যের কষ্ট হতে পারে। একই কারণে ওলামাগণ যাবতীয় ধুমপান করাকেও উক্ত হাদীসের আওতাভুক্ত করেন।

وَعَنْ الْكَبِي الْمِسْ الْمُسْلِكُ فَلْمُلْ النَّبِي اللَّهِ الْمَسْ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُمُ فَلْمُلْكُمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ اللَّهِمِي اللَّهِمُ الْمُلْكِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِ

৪০১৫. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম বলেছেন, যে ব্যক্তি রসুন কিংবা পিয়াজ খায়, সে যেন আমাদের নিকট হতে সরে থাকে। অথবা বলেছেন, সে যেন আমাদের মসজিদে হতে দূরে থাকে অথবা নিজ বাড়িঘরে বসে থাকে। এক সময় নবী করীম একটি তরকারির পাতিল আনা হলো। তিনি তাতে এক ধরনের গন্ধ অনুভব করলেন, তখন তা হিতে নিজে না খেয়ে উপস্থিত। একজন সাহাবীর সন্মুখে এগিয়ে দিতে বললেন এবং সেই সাহাবীকে বললেন, তুমি খেতে পার। কারণ আমাকে যার সাথে গোপনে কথা বলতে হয়, তোমাকে তার সাথে কথা বলতে হয় না। —[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ আমাকে ফেরেশতার সাথে কথা বলতে হয়। সুতরাং তোমার জন্য এরূপ খাদ্য বিধ হলেও আমার জন্য বৈধ নয়।

মেশকাত ৫ম (আরবি-বাংলা) ২৫ (ক)

وَعَرِيْكَ الْمِفْدَامِ بْنِ مَعْدِنكُرِبَ (رض) عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ كِبْلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيْدِ. (رُواهُ الْبُخَارِيُ)

৪০১৬. জনুবাদ: হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ক্রেনিকেন, তোমরা তোমাদের খাদ্যদ্রব্যকে মেপে নাও, তাতে তোমাদের জন্য বরকত দেওয়া হবে। -[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَرُّ الْحَدِيْثِ [हामीस्तर वााथा] : कम तान्ना कतल পরিবারস্থ লোকদের কষ্ট হবে। আর বেশি तान्ना कরলে অপচয় হবে। অথবা ক্রয়বিক্রয়ের সময় মেপে লেনদেন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَعَوْلاَتُ اَبِى اُمَامَةُ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا رُفِعَ مَائِدَتُهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْهِ عَنِيرَ حَمْدًا كَثِيبً الْمَبَارَكُ فِيبِهِ غَيْرَ مَكْفِي وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

80১৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম — এর সম্মুখ হতে যখন দন্তরখান উঠান হতো, তখন তিনি এ দোয়া করতেন, অর্থ- পাক-পবিত্র, বরকতময়, অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে পরওয়ারদেগার! তোমার নিয়ামত হতে মুখ ফিরানো যায় না, আর তার অন্থেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং তার প্রয়োজন হতে মুক্ত থাকা যায় না। - [বুখারী]

وَعَنْ الْمُ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

الُ مُحَمَّد وَخَرَجَ النَّهِيُ عَلَيْهُ مِنَ الدُّنْبَا فِي

بَابِ فَضْلِ الفُّقَرَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

8০১৮. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রে বলেছেন, আল্লাহ
তা'আলা তাঁর সে বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন,
যে এক গ্রাস খাদ্য খেয়ে তার প্রশংসা করে অথবা এক
ঢোক পানি পান করে তার শোকর আদায় করে।

–[মসলিম]

গ্রন্থকার বলেন, مَا شَبِعَ الْ مُحَمَّدِ এবং خَرَجَ النَّبَيِّ এবং خَرَجَ النَّبَيَ এবং خَرَجَ النَّبَيَ الْدُنبَا وَ قَلْمَ مِنَ النَّدَنبَا مِن النَّدَنبَا مِن النَّدَنبَا مِن النَّدَنبَا مِن النَّدَنبَا مِن وَالْمَالِيَّةِ وَمِن النَّدَنبَا مِن النَّذَنبَا مِن النَّدَنبَا مِن النَّدَنبَا مِن النَّذَنبَا النَّذَانِ الْمُنْ النَّذَانِ الْمَانِي النَّذَانِ النَّذَانِي النَّذَانِ النَّذَانِ النَّذَانِي النَّذَانِ النَّانِ النَّذَانِ النَّذَانِ النَّذَانِ النَّذَانِ النَّذَانِ النَ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ضرح الحديث [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যখন যা কিছু পানাহার করা হয়, তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত।

# हिंछी स अनुत्रहरू : विकी स अनुत्रहरू

عَنْ النَّبِي النَّهِ النَّهِ النَّبِي النَّهِ النَّبِي النَّبِي النَّهِ النَّبِي النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ

80১৯. অনুবাদ : হযরত আবৃ আইয়ুব আনসারী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম

-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় খাবার আনা হলো।
আমি অদ্যাবধি তা হতে বেশি বরকতময় খানা কখনো
দেখিনি, প্রথম ভাগে যা আমরা খেয়েছিলাম। আর না
অতি অল্প বরকত যা তার শেষ ভাগে ছিল। আমরা
আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমনটা হলো কেনা
তিনি বললেন, আমরা খখন খাঞ্ছিলাম, তখন আল্লাহর
নাম নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। অতঃপর এক লোক
[আমাদের সাথে] খেতে বসেছে, সে আল্লাহর নাম
নেইনি, ফলে তার সাথে শয়্মতানও খানা খেয়েছে।

–[শরহে সুনাহ]

وَعَرْثُ عَسَائِسَهَ (رض) قَسَالَتْ قَسَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِذَا أَكُلُ أَحُدُكُمْ فَنَسِسَى أَنْ يَدُكُرُ اللّهُ عَلَى طُعَامِهِ فَلْيَقُلُ بِسْمِ اللّهِ أَوْلُهُ وَأَخِرُهُ . (رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد)

8০২০. জনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

বলেছেন, যখন তোমাদের
কেউ খানা খায় এবং আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়,
স্মিরণ হওয়ার পরা সে যেন বলে, বিসমিল্লাহি আওয়্যালাহ
ওয়া আথিরাহ। —িতিরমিয়ী ও আবু দাউদা

وَعَنْ اللهِ أَمْيَةَ بَنِ مَخْشِي (رض) قَالَ كَانُ رَجُلُ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبَنَى مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقَسَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِينِهِ قَالَ بِسَمِ اللهِ أَوْلَهُ وَأَخِرَهُ فَصَحِكَ النَّبِي قَالَ بِسَمِ اللهِ أَوْلَهُ وَأَخِرَهُ فَصَحِكَ النَّبِي قَالَ بِسَمِ اللهِ إَنْ الشَّيْطُنُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَا الشَّيْطُنُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ السَّمَ اللهِ إِسْتَقَاءَ مَا فِن بَطْنِهِ. فَلَمَّا ذَكُر السَّمَ اللهِ إِسْتَقَاءَ مَا فِن بَطْنِهِ.

8০২১. অনুবাদ: হযরত উমাইয়া ইবনে মাখণী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি বিসমিল্লাহ
না পড়েই খাচ্ছিল, অবশেষে মাত্র একটি গ্রাস অবশিষ্ট
রইল, যখন সে তাকে মুখের কাছে তুলল, তখন সে
বলে উঠল, বিসমিল্লাহি আওয়ালাহ ওয়া আখিরাহ। তার
অবস্থা দেখে নবী করীম হাং হেসে উঠলেন, অতঃপর
বললেন, এতক্ষণ পর্যন্ত শয়তান ঐ লোকটির সঙ্গে
খাচ্ছিল। আর যখনই সে আল্লাহর নাম উক্চারণ করল,
তখনই শয়তান তার পেটের মধ্যে যা কিছু ছিল বমি
করে দিল। —াআর দাউদা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ খাদ্যের যে পরিমাণ বরকত চলে গিয়েছিল, তা এখন ফিরে এসেছে।

وَعَنَّنُ ابَى سَعِيدِهِ الْخُدْدِي (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَكَ النَّحَمُدُ لِلَّهِ اللَّذِي الْطَعَمَدَ الصَّقَانَ المَّعَلَدَ مَسُلِحِينَ . (رَوَاهُ التَّرْمِيذِي وَابُو وَحَعَلَنَا مُسْلِحِينَ . (رَوَاهُ التَّرْمِيذِي وَابُو كَابُو وَادْدَ وَانْ أَمَا حَقَالَ

৪০২২. জনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ বুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ব্যাধন খানাপিনা হতে অবসর হতেন, তখন এ দোয়া পড়তেন কর্মান প্রেটিন ক্রিটিন ক্রিটিন

-[তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَوْمِ اللّهِ عَلَى الْهَاعِمُ السَّاكِمُ كَالصَّانِمِ . . رَسُولُ اللّهِ عَلَى الطَّاعِمُ الشَّاكِمُ كَالصَّانِمِ الصَّابِمِ الصَّابِرِ . (رَوَاهُ السَّروبِذِيُّ ورَوَاهُ السَّر مَاجَةَ وَالدَّامِمِينُ عَنْ إَبِينِهِ) 8০২৩. **অনুবাদ :** হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রে বলেছেন, খানা খেয়ে শোকর আদায়কারী সংযমী রোজাদারের ন্যায় [ছুওয়াবের অধিকারী হয়]। —[তিরমিযী] আর ইবনে মাজাহ ও দারেমী হাদীসটি সেনান ইবনে সান্নাহ-এর মাধ্যমে তার পিতা হতে রেওয়ায়েত করেছেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্য'] : ন্যূনতম শোকর হলো খাওয়ার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা। আর ন্যূনতম সংযম হলো, شَرُّحُ الْحُدِيْثِ রোজা নষ্ট হয় এমন বস্তু হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।

وَعَرْضَا اللهِ عَلَى اَبُولَ الْمُوبَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَانَ الْمُعَدُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَسَعْلَى وَسَوْعَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَذَا حَالًا اللهِ اللهُ ৪০২৪. অনুবাদ: হয়রত আবৃ আইয়ুব আনসারী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

থেতেন বা পান করতেন, তখন এ দোয়া পড়তেন।
অর্থ– সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি খাইয়েছেন,
পান করিয়েছেন, অতি সহজে তা উদরস্থ করেছেন এবং
[পরিশেষে অপ্রয়োজনীয় অংশ] বের হওয়ার ব্যবস্থা
করেছেন। – [আবু দাউদ]

وَعَنْ ثَنْ سَلَمَانَ (رض) قَالُ قَرَأْتُ فِي الشَّوْرَةِ إِنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعَدَهُ فَذَكُرُتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِي عَنْ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَكُهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ . (رَوَاهُ التَّرْمِذِي وَأَلُو ذَاوُد)

⊣[তিরমিযী ও আবৃ দাউদ]

ত্রের কথার মধ্যে হয়তো এ ইন্সিত রয়েছে যে, তাওনাতের বর্ণনায় পরিবর্তন ঘটেছে। অথবা উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের শিক্ষা দ্বারা তার পূর্ণতা সাধিত হয়েছে। এখানে খাওয়ার আগে ও পরে অন্ধু ৰুৱা মানে হাত-মুখ থৌত করা। অন্ধুর প্রচলিত অর্থ বা নিয়ম পালন করা নয়।

وَعُرِينَ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ النَّبِهِ طَعَامُ فَعَالُمُ الْمَا أَمِرْتُ فَقَالُوا أَلَا نَأْتِينَكَ بِوُضُوءٍ قَالُ إِلَّمَا أُمِرْتُ بِالْمُوضُوءِ إِذَا تُسُمُّتُ إِلَى السَّلُوقِ. (رَوَاهُ بِالْمُوضُودِيُّ وَابُنُو دَاوْدَ وَالنَّسَانِيُّ وَرَوَاهُ اَبِيً مَا التَّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ اَبِي مَا التَّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ اَبِي مَا التَّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ اَبِي مَا مَا عَمَا النَّهُ هُرَيْرَةً)

৪০২৬. জনুবাদ: হযরত আদুক্কাহ ইবনে আব্বাস (রা.)
হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ শৌচাগার হতে
বাইরে আসলেন, এমন সময় তার সম্মুখে খানা উপস্থিত
করা হলো। তখন লোকেরা বলে উঠল, আমরা কি
আপনার জন্য অজুর পানি আনব না? তিনি বললেন, যখন
আমি নামাজের প্রস্তুতি নেব, তখনই অজু করার জন্য
আমি আদিষ্ট হয়েছি। ─িতরমিযী, আবৃ দাউদ ও নাসায়ী।
আর ইবনে মাজাহ হাদীসটি হযরত আবৃ হরায়রা (রা.)
হতে রেওয়ায়েত করেছেন।

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা) : রাসূল ক্রা সাধারণত সব সময় অজু অবস্থায় থাকতেন। তাই লোকদের ধারণা ছিল যে, ভিনি তখন অজু করবেন, তা যেন তার জন্য ওয়াজিব। উত্তরে তিনি বললেন, শরয়ী অজু তো কেবলমাত্র নামাজ, কুরআন স্পর্শ ইত্যাদি কাজের জন্যই ওয়াজিব। জন্য সময় মোস্তাহাব।

হোদীসের ব্যাখ্যা] : রুটি টুকরা টুকরা করে ঝোলের মধ্যে ডিজিয়ে রেখে যে খাবার প্রস্তুত করা হয়, তাকে জিব্রীদ বলে। তা আরবদের অতি প্রিয় খাদ্য ।

عَمْدِ اللّٰهِ بَنِ عَمْرِهِ (رض) قَالَ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عَمْرِهِ (رض) قَالَ وَدَهُ اللّٰهِ بَنِ عَمْرِهِ (رض) قَالَ اللّٰهِ عَلَيْ يَأْكُلُ مُنَّكِئًا قَطُّ وَاللّٰهِ عَلَيْ يَأْكُلُ مُنَّكِئًا قَطُّ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ رَجُلانٍ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَالْمَدَاهُ وَالْوَدَ)

8০২৮. অনুবাদ: হযরত আনুস্থাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুক্মাহ — -কে কখনো হেলান দিয়ে খানা খেতে দেখা যায়নি। আর তিনি দুজন লোককেও পিছনে রেখে চলেননি। — আনু দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভাদীদের ব্যাখ্যা]: এখানে দুজন দ্বারা একাধিক লোক বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ লোকদের পিছনে রেখে নিজে আপে আপে চলতেন না। এরূপ চলা এবং হেলান দিয়ে খাওয়া উভয় কাজই অহংকারী লোকদের অভ্যাস। অবশ্য চাকর-নকর, দাস-দাসী অথবা ছোটদেরকে পিছনে রেখে চলতে কোনো দোষ নেই। আর তা বিনয়ের পরিপস্থিও নয়।

وَعَرَفْكِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ الْنِ جَذْء (رض) قَالَ التِّي رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِخُبْزِ وَلَحْمٍ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَاكُلُ وَاكَلْنَا مَعَهُ وَلَمْ مَعَهُ ثُلَى وَصَلَّبْنَا مَعَهُ وَلَمْ نَزِدْ عَلَى أَنْ مُسَحْنَا أَيْدِينَا بِالْحَصْبَاءِ. (زَوْلُهُ الْنُ مُلَحَةً)

8০২৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুরাহ ইবনুল হারেছ
ইবনে জায্আ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা
রাসূলুরাহ = -এর জন্য কিছু রুণ্টি ও গোশ্ত আনা
হলো, এ সময় তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি তা খেলেন
এবং তাঁর সাথে আমরাও খেলাম। অতঃপর তিনি উঠে
দাঁড়ালেন এবং নামাজ পড়লেন। আর আমরাও তাঁর
সাথে নামাজ আদায় করলাম। অথচ আমরা আমাদের
হাতগুলো কঙ্করে মুছে নেওয়া ছাড়া অধিক কিছু করিনি।

–হিবনে মাজাহা

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चिमीत्मत्र बााधा। : ই'তিকাফ বা অন্য কোনো প্রয়োজনের সময় মসজিদে বসে খানা খাওয়া জায়েজ আছে। আর খাওয়ার পর যে কোনো কিছুর দ্বারা হাত মুছে নিলেও চলে। তবে পানি দ্বারা হাত ধৌত করা মোন্তাহাব।

وَعَنْ آَئِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالُ اتَي رُسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِلَحْمِ فَرُفِع البَّهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَنَهَسَ مِنْهَا . (رَواهُ التَّرْمِذِيُّ وَإِبْنُ مَاجَةً)

8০৩০. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাস্পুল্লাহ — -এর জন্য কিছু গোশত আনা হলো এবং তাঁর সমূথে পাঁজরের অংশটিই রাখা হলো। তিনি তা খেতে খুব বেশি পছন্দ করতেন। তাই তিনি তা হতে দাঁত দিয়ে কামড় দিয়ে খেলেন। – তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহা

 ৪০৩১. অনুবাদ : হযরত আমেশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ্রা: বলেছেন. তোমরা ছুরি দ্বারা গোশতকে কেটো না। কেননা তা আজমী [পারসিক] দের আচরণ; বরং তা দাঁত দ্বারা কামড়ে খাও। কারণ, তা বেশি সুস্বাদু এবং হজমের দিক দিয়ে তালো। —[আব্ দাউদ ও বায়হাকী এবং তারা উভয়েই বলেছেন যে, এ হাদীসটির সনদ স্রুদ্ধ নয়।]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে ছুরি দ্বারা কেটে খাওয়া আজমি পারসিকদের নিত্যকার ফ্যাশন ছিল । এ প্রেক্ষিতে তাদের অনুকরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা জায়েজ।

وَعَرِوْ آلِكُ أُمُّ الْمُنْذِرِ (رض) قَالَتُ دُخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيًّ وَلَنَا دُوَالٍ مُعَلَّقَةً فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ وَعَلَى مُعَهُ مَعْهُ يَأْكُلُ وَعَلَى مُعَهُ يَأْكُلُ وَعَلَى مُعْهُ يَأْكُلُ وَعَلَى مُعْهُ يَاعَلِي مَعْ يَاعَلِي مُعْ يَاعَلِي مُعْ يَاعَلِي مُعْ يَاعَلِي مُعْدَدُ لَكُهُمْ مِنْ هَذَا فَكَوْنُ لَكُ وَلَا لَنْهِي عَلَى يَكُ يَعْمَلُكُ لَكُهُمْ مِنْ هَذَا فَكَوبُ وَقَالَتْ فَعَمَلُكُ لَكُهُمْ مِنْ هَذَا فَكَوبُ النَّهُمُ وَفَقُ لَكَ . (رَوَاهُ اَحَمَلُ وَالتَهُ مِذَى وَالنَّهُ مَا خَمَلُ وَلَقَ لَكَ . (رَوَاهُ اَحْمَلُ وَالتَهُ مِذَى وَالنَّهُ مَا خَمَلُ وَالتَهُ مِذَى وَالنَّهُ مَا خَمَلُ وَالتَهُ مِذَى وَالنَّهُ مَا خَمَلُ وَالتَهُ مِنْ هَذَا فَكَ مَا وَلَيْ وَالنَّهُ مَا خَمَلُ التَّهُ مِنْ هَذَا فَكَ مَا مُعَلَى مَا عَلِي اللَّهُ مِنْ هَذَا فَكَ مِنْ هَا فَا مَا فَا فَعَالَ مُنْ مَا خَمَلُ النَّهُ مِنْ هَذَا فَاصِعْ فَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْفَا فَاصِعْ فَا إِنْ مُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِي عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِي مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِي مَا الْمُعْلِي مُنْ الْمُلُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

৪০৩২. অনুবাদ: হযরত উম্মে মুন্যির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাস্পুল্লাহ আমার ঘরে আসলেন এবং তার সঙ্গে ছিলেন হযরত আলী (রা.)। আমাদের গৃহে খেজুরের ছড়া ঝুলানো ছিল। রাস্পুল্লাহ আলীও বাছিলেন। তখন রাস্পুল্লাহ আলীকে বললেন, হে আলীও তুমি থাম। এটা আর খেয়ো না। কেননা তুমি সদ্য রোগমুক্ত। উমুল মুন্যির (রা.) বলেন, অতঃপর আমি তাদের জন্য শালগম জাতীয় সবজি ও যব তৈরি করে দিলাম। তখন নবী করীম বললেন, হে আলী! এটা হতে খাও, তা তোমার উপযোগী। —আহমদ, তিরমিযীও ইবনে মাজাহ।

وَعَمِوْ تِنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانُ رُسُولَ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ الشُّفُلُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَ قِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِنْمَانِ) ৪০৩৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 😅 খাদ্যপাত্রের তলানি নিচে লেগে থাকা অংশ) পছন্দ করতেন।

–[তিরমিযী ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

وَعَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَّقَالُ مَنْ اكْلَ فِي قَصْفَةٍ فَلَحِسَهَا اسْتَغَفَرُتْ لَهُ الْقَصْعَةُ - (رُواهُ احْمَدُ وَالتَّرْمِذِي وَابَنْ مَاجَةً وَالنَّدارِمِتَى وَقَالَ التِّرْمِذِي هُذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ)

৪০৩৪. অনুবাদ: হযরত নোবায়শা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ক্লেবেলেন, যে ব্যক্তি পিয়ালাতে খায় এবং পরে তা চেটে নেয়, পাত্রটি তার জন্য মাগফিরাত কামনা করে। —[আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি গরিব।]

وَعَنْ اللّهِ عَلَى مُرَيْرَةَ (رضا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَن بِاتَ وَفِي بَدِهِ غَمْرُ لَمْ يَفْسِلُهُ قَاصَابَهُ شَنْ قَالَا يَلُومَنَّ اللَّا نَفْسَهُ. (رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ وَابُو دَاوْدَ وَابِنُ مَاجَهَ)

৪০৩৫. অনুষাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুরাহ 
বলেছেন, বে
ব্যক্তি এমন অবস্থায় রাত্রিযাপন করে যে, তার হাতের
মধ্যে খাল্যের চিহ্ন [তেল, চর্বি ইত্যাদি] থেকে যায়, সে
তা ধৌত করেনি। পরে কোনো কিছু তার অনিষ্ট করে,
তবে সে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে।

⊣[তিরমিযী, আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَرِينَ الْمُن عَبَّاسِ (رض) قَالَ كَانَ اَحَبُّ الطَّعَامِ اللهِ عِثْقَ النَّوِيدُ مِنَ الْحُبِسُ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد)

৪০**৩৬. অনুবাদ:** হ্যরত আব্দুক্তাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বনেন, রাসূলুক্তাহ ==== -এর কাছে রশটির ছারীদ এবং হায়সের ছারীদ ছিল প্রিয় খাদ্য। -{আব দাউদ

# সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : ছারীদ দূ প্রকার। একপ্রকার হলো, গোশতের ঝোলের মধ্যে রুটির টুকরা ভিন্ধিয়ে তৈরি কিরা। আর ঘিতীয় প্রকার হলো, খেজুরের টুকরা পনির ও যি সংযোগে প্রস্তুত করা, এটাকে হায়েস বলে।

وَعَنْ الْأَنْصَارِي (رض) فَسَيْدِ نِ الْأَنْصَارِي (رض) فَسَالُ وَسَالُ رَسُولُ السَّهِ عَلَى كُلُوا السَّرَيْتَ وَالْدَيْنُ السَّهِ عَلَى كُلُوا السَّرَيْتِ (رَوَاهُ التَّرْمِيْنُ الْهِ عَلَى السَّرَعِيْنُ وَابْنُ مَا جَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

8০৩৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ উসায়দ আনসারী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 
করে বলেছেন,
তোমরা জয়তুনের তেল খাও এবং তা গায়ে মালিশ
কর। কারণ তা হলো একটি কল্যাণময় বৃক্ষ হতে
[নির্গত]। –[তিরমিথী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

# সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : কুরআনে জয়তুনের শপথ করা হয়েছে এবং তাকে বরকতময় বৃক্ষ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

وَعَنْ النّبِي الْمَ مَانِي (رض) قَالَتُ دُخَلَ عَلَى النّبِي عَلَى فَقَالَ أَعِنْدُكَ شَنَى تُلْتُ لاَ إلّا خُبنُ يَابِسُ وَخَلُ فَقَالَ هَاتِى مَا اَقْفَر بَيْتُ مِنْ أُدْمٍ فِيهِ خَلُّ. (رَوَاهُ التَّرِمِذِي وَقَالَ هٰذَا حَذِيثَ حَسَنٌ غَوِيْكِ)

8০৩৮. অনুবাদ: হযরত উমে হানী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা নবী করীম 
ক্রা আমার কাছে এসে
বললেন, তোমার নিকট খাওয়ার কিছু আছে কিঃ আমি
বললাম, শুক্না রুণটি ও সিরকা ব্যতীত কিছুই নেই।
তিনি বললেন, তাই দাও। বস্তুত যে ঘরে সিরকা আছে,
সে ঘর সালনশূন্য নয়। –[তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন,
হাদীসটি হাসান ও গরীব]

وَعَنِ اللّٰهِ بِينِ سَلَامٍ (رضا قَالُه بِينِ سَلَامٍ (رضا قَالُ رَأَيْتُ النَّبِي اللّٰهِ النَّهُ عِنْ النَّهُ عِنْ النَّهُ عِنْ النَّهُ عِنْ النَّهُ عِنْ النَّهُ عِنْ النَّهُ عَلَى النّهُ وَقَالُ النَّهُ وَالْكُونُ وَقُلُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالْكُونُ وَالنَّهُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ النَّهُ وَالنَّالُ اللَّهُ وَالنَّالُ اللَّهُ عَلَّالَ النَّالَ اللَّهُ عَلَى النَّالَ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَّالَهُ اللَّهُ اللَّ

৪০৩৯. অনুবাদ : হযরত ইউসুফ ইবনে আ**দুরা**হ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, একবার আমি নবী করীম ::: -কে দেখেছি, তিনি এক টুকরা যবের রুটি নিয়ে তার উপরে খেজুর রেখে বললেন, এটা (খেজুর) তার রুটির) সালন এবং (এই বলে) তা খেলেন। নুঅবৃদাউদ

### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

चामीरमद बाचा। : খোরমা খেজুর স্বতন্ত্র একটি খাদ্য হলেও সালন হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

وَعَنَ نَكُ سَعَدٍ (رض) قَالَ مَرِضَتُ مَرَضًا أَتَانِي النَّيِيُ عَلَيْ بَعُنِ دُونِي فَوَضَعَ بَدُهُ بَيْنَ ثَدُينَ ثَدْينَ مَرْدَهَا عَلَى فُوَادِي فَوَالَ إِنْكَ رَجُلُّ مَقُودُ إِنْتِ الْحَارِثَ بِنَ كَلْدَهُ الْخَارِثَ بِنَ كَلْدَهُ الْخَارَةِ فَلْ بَنِهُ عَلَى اللّهُ الْخُذُ سَبِعَ لَكُواتِهِ قَلْ لُكُم لُكُولُ بِهِنَّ . (رَوَاهُ اَبُو دَاوَدُ) بِنَوْرَتِهِ فَلْ نُمُ لُكِلُدُكُ بِهِنَ . (رَوَاهُ اَبُو دَاوَدُ)

8080. অনুবাদ: হ্যরত সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমি মারাত্মকভাবে পীড়িত হয়ে পড়লাম। নবী করীম আমার খোজখবর নিতে তশরিফ আনলেন। তিনি নিজের হাতখানা আমার দুই স্তনের মাঝখানে (বুকের উপর) রাখলেন। তাতে আমি আমার কলিজায় শীতলতা অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি একজন হৃদ-বেদনার রোগী। সুতরাং তুমি ছাকীফ গোত্রীয় হারেছ ইবনে কালার নিকট যাও। সে একজন চিকিৎসক। পিরে তিনি বললেন,) সে যেন অবশাই মদিনার সাতাট আজওয়া খেজুর বীটিসহ পিষে তোমার মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়। — আব দাউদ]

# সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসটি হতে প্রথমত প্রমাণিত হয় যে, রোগের চিকিৎসা করা বা চিকিৎসকের মুখাপেন্ধী হওয়া জায়েজ আছে। যদিও সে অমুসলিম হয়। কেননা হারেছ ইবনে কালদাহ ইসলাম গ্রহণ করেছে কিনা, তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়িন। দ্বিতীয়ত চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দান করে নিজেই তার ঔষধ নির্ণয় করার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, এ রোগের জন্য এটাও অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, একপ্রকারের অমোঘ ঔষধ। তবে পদ্ধতিগত প্রত্তুত করা হলো চিকিৎসকের কাজ।

وَعَنْ النّبِي عَانِشَة (رض) أَنَّ النّبِي عَلَىٰ اللّبِي اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللللّهِلْمُلْلِي الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ

808). জনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত
যে, নবী করীম হা তাজা-পাকা খেজুর দ্বারা খরবুজা
খেতেন। -[তিরমিযী] আর আবৃ দাউদ এ কথাটি বর্ধিত
করেছেন এবং তিনি বলতেন, এর [খরবুজার] শীতশতা
তার [খেজুরের] উষ্ণতা এবং তার উষ্ণতা এটার
শীতলতা সংশোধন করে দেয়। তিরমিয়ী বলেছেন,
হাদীসটি হাসান ও গরীব।

وَعَنْ لَنْ النَّبِيُ النَّسِ (رض) قَالُ أَتِى النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ وَمَنْ النَّبِيُ النَّبِيُ وَمَنْ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبُونُ وَالْمَا النَّدُونُ وَالْوَدُ ) السَّوْضَ مَنْهُ . (رَوَاهُ أَبُودُ وَاؤُدُ)

# সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: এতে বুঝা যায় যে, পোকার কারণে ফল নাপাক বা তা খাওয়া নিষিদ্ধ হয় না। তবে জেনেতনে পোকাসহ তা খাওয়া নাজায়েজ, পোকা বেছে খাওয়ায় দোষ নেই।

وَعَرِيْنَ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ اتَّرَى النَّبِيُ ﷺ بِجُبْنَةٍ فِى تَبُوكَ فَدَعَا بِالسِّكْنِنِ فَسَمِّى وَقَطَع . (رَّاهُ أَبُو دَاوْدَ)

808৩. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবৃকের যুদ্ধের সময় নবী
করীম — এর জন্য এক টুকরা পনির আনা হলো।
তখন তিনি ছুরি আনালেন এবং বিসমিল্লাহ বলে
কাটলেন। – আবু দাউদ্য

وَعَرْثُ سَلْمَانَ (رض) قَالَ سُنِلَ رَسُولُ السُّه عِلَّ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُهُنِ وَالْفِرَاءِفَقَالَ الْحَلَالُ مَا اَحَلُ السُّهُ فِيْ كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حُرَّمَ اللَّهُ فِيْ كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُو مِمَّا عُفِي عَنْهُ. (رَوْاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالسَّرِمِ فِي وَقَالَهُ لَمُا الْحَرِيثُ وَمُوفُونُ عَلَى الْآصَحِ)

8088. অনুবাদ: হযরত সালমান ফারেসী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ = -কে ঘি, পনির ও বন্য গাধা [খাওয়া] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে যা কিছু হালাল বলেছেন, তাই হালাল এবং তাঁর কিতাবে যা কিছু হারাম বলেছেন, তা হারাম। আর যা হতে নীরব রয়েছেন তা মার্জনীয়। -হিবনে মাজাহ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব। তবে অধিক সহীহ কথা হলো, তা মওকফ।

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

তথ্ন অৰ্থ – বন্য গাধা। আবার কেউ কেউ বলেন, তা مُرَّدُ – এর বহুবচন। তখন অর্থ হবে – চামড়া দ্বারা নির্মিত কোট বা জ্যাকেট। হিন্দিতে বলা হয় بُرُوسْتَيْسُن (পুন্তীন)। সাধারণত তা মৃত পশুর চামড়া দ্বারা অমুসলিমরা প্রস্তুত করে। তাই তা ব্যবহার করা জায়েজ হবে কিনা জানতে চাইল। মোটকথা, রাস্ল — এর বন্ধব্য হতে বুঝা গেল, আলোচ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে আল্লাহর কালাম নীরব। তাই এগুলো খাওয়া বা ব্যবহারে কোনো দোষ নেই।

وَعَرِثُ اللّٰهِ عَلَى الْمَوْعُمَر (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَهُ وَلَا رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى وَدُدْتُ أَنَّ عِنْدِى خُبْزَةً بَيْنَا وَلَهُوْ بَيْنَا وَلَهُوْ وَلَهُوْ وَالْمَوْ وَلَهُوْ وَلَهُ وَمُحَلَّمُ وَفَقَالَ فِي عُلَيْةً وَفَقَالَ فِي عُلَيْهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَوْدُ وَاللّٰهُ مَا جَدَاوُدُ وَاللّٰهُ مَا وَقَالًا أَبُو وَاللّٰهُ مَا جَدَاوُدُ وَاللّٰهُ مَا جَدَاوُدُ وَاللّٰهُ وَاوْدُ وَاللّٰهُ مَا جَدَاوُدُ وَاللّٰهُ مَا جَدَاوُدُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاوْدُ وَاللّٰهُ مَا جَدَادُهُ مُنْكُرٌ )

8০৪৫. অনুবাদ: হযরত আনুন্তাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রান্ত বলেছেন, ঘি
দুধে মিশ্রিত চুপসা ভিজা ধবধবে সাদা উত্তম গমের
আটার তৈরি রুটি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এ কথা গুনে
জনতার মধ্য হতে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং রাস্ল
-এর আকাঞ্চানুযায়ী। রুটি তৈরি করে তাঁর
বেদমতে নিয়ে আসল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, [যে ঘি
ঘারা প্রস্তুত করা হয়েছে,] তা কেমন ধরনের পাত্রে রাখা
ছিলা সে বলল, গেবই সাপের চামড়ার থলের মধ্যে।
তখন তিনি বললেন, [আমার সমুখ হতে] এটা তুলে
নাও। –আব্ দাউদ ও ইবনে মাজাহ এবং আব্ দাউদ
বলেছেন, হাদীসটি মনকার।

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

المُعديْث (হাদীসের ব্যাখ্যা) : হানাফীদের মতে গোসাপ খাওয়া হারাম। সূতরাং তার চামড়াও হারাম। অথবা তাতে কোনো দুর্গন্ধ অনুভব করে তা ব্যবহার করেননি।

وَعَنْ نَكُ عَلِيَ (رضا) قَالَ نَهٰى رُسُولُ اللّهِ عَنْ أَكُلِ النُّومِ إِلّا مَطْبُوخاً. (رَوَاهُ النَّوْمِ ذِنْ وَأَبُو دَاوَدَ)

808৬. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূল্ল্লাহ 

রান্না করা ব্যতীত রসুন
থেতে নিষেধ করেছেন। 

—[তিরমিযী ও আবু দাউদ]

وَعَرْفِ كُنْ اَبِي زِيَادٍ (رض) قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ (رض) عَنِ الْبَصَلِ فَقَالَتُ إِنَّ الْجَرَ طَعَامُ اللَّهِ عَلَيْ طَعَامُ فِينْهِ طَعَامُ فِينْهِ بِصَلَّ. (زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

808 ৭. অনুবাদ : হরত আবৃ যিয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা.)-কে পিয়াজ থাওয়া।
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ
সর্বশেষ খানা যা খেয়েছেন, তনাধ্যে পিয়াজ ছিল।
—(আবৃ দাউদ)

وَعَرِهِ كُنْ الْنَكَى بُسْرِ السُّلَمِيَّيْنِ قَالَا وَكَلَ مَسُولِ السُّلَمِيَّيْنِ قَالَا وَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَدَّمُنَا رُسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَدَّمُنَا رُسُولُ اللَّهِ النُّيْنَدُ وَالتَّمْرَ. (رَواهُ ابُو دَاوْد)

808৮. অনুবাদ: সোলামী গোত্রীয় বুসরের দুই পুত্র বলেন, একদা রাস্লুরাহ আ আমাদের কাছে আসলেন, তখন আমরা মাখন ও খেজুর তাঁর সমুখে উপস্থিত করলাম। আসলে তিনি মাখন ও খেজুর [খেতে] বেশি গছন্দ করতেন। — (আবু দাউদ) الْوُضُومُ مِمَّا غَيْرَتِ النَّارُ . (رَوَاهُ اليَّرْمِذِيُ)

৪০৪৯, অনুবাদ : হযরত ইকরাশ ইবনে যুয়াইব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাদের সমুখে বহদাকারের একটি খাদ্যপাত্র আনা হলো। পাত্রটি ছিল সারীদ ও গোশতের টকরাবিশিষ্ট। আমি আমার হাত দিয়ে পাত্রের চার পাশ হতে নিতে লাগলাম। আর রাসলম্রাহ নজের সম্মর্থ হতে খাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি বাম হাত দ্বারা আমার ডান হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন, হে ইকরাশ! এক জায়গা হতে খাও, কেননা এটা একপ্রকারের খাদ্য। বির্ণনাকারী ইকরাশ বলেন। অতঃপর আমাদের সম্মুখে একখানি থালা আনা হলো। তন্যধ্যে ছিল বিভিন্ন প্রকারের খেজুর। তখন আমি কেবলমাত্র আমার সমুখ হতে খেতে লাগলাম। আর -এর হাত গোটা থালার মধ্যে রাসলল্লাহ ঘরতেছিল। তখন তিনি বললেন, হে ইকরাশ। থালার যে জায়গা হতে ইচ্ছা হয় খাও, কেননা এটা একপ্রকারের নয়। অতঃপর আমাদের জন্য পানি আনা হলো, তখন রাসলুল্লাহ = নিজের উভয় হাত ধুইলেন এবং ভিজা হাত দ্বারা মুখমওল, বাহুদ্বয় ও মাথা মুছে নিলেন এবং বললেন, হে ইকরাশ! এটা হলো সেই খাদ্যের অজ্ব যাকে আগুন পরিবর্তন করে দিয়েছে। অর্থাৎ রানা করা হয়েছে।] –[তিরমিযী]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चिमीत्मत बााधंगी : খাওয়ার পর হাত মুখ ধুয়ে বা মুছে ফেলাকে আভিধানিক অর্থে অজু বলা হয় الْتُوزُرُ । অর্থ– হাডিচবিহীন গোশ্তের টুকরা ।

وَعَرَفُ اللّهِ عَلَى إِنْ الْفَذَ اَهْلَهُ الْوَعَلَى اَلَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِذَا افْفَدَ اَهْلَهُ الْوَعْلَى اَمْرَ بِالْحَسَاءِ فَصُنِعَ ثُمُّ اَمْرَهُمْ فَحَسَوا مِنْهُ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيُرتُو فُؤَادَ الْحَزِينِ وَيَسُرُو عَن فُوا السَّقِينِم كَمَا تَسْرُو اِحْدُكُنُ الْوَسَعَ بِالْمَاءِ عَن وَجُنهِمَ هَا. (رَوَاهُ النِّرْمِذِيِّي) وَقَالَ هٰذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِبَحَ.

8০৫০. অনুবাদ: হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ

লে তিনি হাসা প্রস্তুত করতে বলতেন এবং তা চেটে খেতে
নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন, এটা চিন্তাযুক্ত মনকে সুদৃঢ়
করে এবং পীড়িতের অন্তর হতে রোগের ক্লেশকে দৃর
করে, যেমন তোমাদের নারীদের কেউ পানি ঘারা নিজের
মুখমণ্ডল হতে ময়লা দূর করে থাকে। –[তিরমিযী] এবং
তিনি বলেছেন, এ হানীসটি হাসান সহীহ।

#### সংশ্ৰিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : আটা, পানি ও ঘি সংযোগে তৈরি হালকা ও তরল পায়েসকে হাসা বলে। অবল্য এটার সাথে হালকা মিষ্টিও দেওয়া হয়। এটা লঘু পাক।

وَعَنْ الْبَيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا يَعْهُ الْعَجْدَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ وَفِيْهَا شِغَاءً مِنَ السَّمِّ وَالْكُمْأَةُ مِنَ الْعَنِّ وَمُلْكُمْأَةُ مِنَ الْعَنِّ وَمُلْكُمْأَةُ مِنَ الْعَنِّ وَمُلَاكُمُا الْعُرْمِذِي )

8০৫১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ — বলেছেন, আজওয়া বেহেশতের ফল, তার মধ্যে বিষ প্রতিষেধকতা রয়েছে। আর বেণ্ডের ছাতা মানু জাতীয়, তার পানি চক্ষু রোগের জন্য উপশম। –[তিরমিযী]

# ् وَالْفَصْلُ الثَّالِثَ : कृषीय अनुत्त्र

عَنِ الْمُغِيْرَ وَبِنُوشُعْبَةَ (رض)
قَالَ ضِغْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةِ
قَامَرَ يِجَنِّيٍ فَشُوى ثُمُ اخْذَا الشُّغْرَةَ
قَامَرَ يِجَنِّيٍ فَشُوى ثُمُ اخْذَا الشُّغْرَةَ
قَجَعَلَ يَحُرُّلُى بِهَا مِنْهُ فَجَاءَ بِلاَلَّ يُؤْذِنُهُ
بِالصَّلُوةِ فَالْفَى الشُّغُرَةَ فَعَاءَ بِلاَلْ يُؤْذِنُهُ
بِالصَّلُوةِ فَالْفَى الشُّغُرَةَ فَعَادَ اللَّهُ عَلَى سِوَالٍ وَتُحَمَّهُ عَلَى سِوَالٍ .

اَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَالٍ اَوْ قُصَّهُ عَلَى سِوَالٍ .
(رَوَاهُ التِّرْمِيْدَى)

৪০৫২. অনুবাদ: হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.)
হতে বর্লিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসুলুরাহ 
এর সাথে জিনেক ব্যক্তির বাড়িতে। মেহমান হলাম।
তিনি লোকটিকে বকরির পাঁজরের গোশৃত তৈরি করতে
বললেন, তা ভুনা করা হলো। অতঃপর তিনি ছুরি নিয়ে
ঐ স্থান হতে গোশত কেটে আমাদের দিতে লাগলেন।
এমন সময় হযরত বেলাল (রা.) এসে তাঁকে নামাজের
সংবাদ দিলেন। তিনি বিরক্তির সাথে। ছুরিখানা ফেলে
দিলেন এবং বললেন, তার কি হলো। তার হস্তদ্বয়ে মাটি
লাগুক। মুগীরা বলেন, তার গোঁফ বেশ লম্বা হয়ে
গিয়েছিল, তখন তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমার
গোঁফ মিসওয়াকে রেখে কেটে দেব। অথবা বললেন,
তা মিসওয়াকে রেখে কেটে দেব। অথবা বললেন,

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা! : 'مَرَّتُ كَدَادُ । হাদীদের ব্যাখ্যা! مُرَّعُ الْمَدِيْثُو অর্থে বদনোয়া বুঝা যায়, কিন্তু এখানে তা নর্ম, বরং বিরক্তি প্রকাশ। অর্থাৎ তখন ছিল ইশার নামান্তের ওয়াক্ত, সময়ও ছিল প্রশন্ত। সূতরাং আমরা যখন খাওয়ায় মশতল তখন এত তাড়ান্ডভার কি প্রয়োজন ছিল?

فَةَ (رضه) قَالَ كُنَّا إِذَا جَارِيَةُ كَأَنُّهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ بَدُهَا جَاءَ أَعْرَابِيُّ، كَأَنُّهَا يُدفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِه فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَح الطُّعَامَ أَنْ لاَّ يُذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّهُ حَاءَ يُدِّي مَعَ يُدِهَا زَادَ فَيْ رِوَايَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ وَأَكُلَ . (رَوَاهُ مُسْلَمُ)

৪০৫৩, অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ 👄 -এর সঙ্গে কোনো খাবার মসলিসে উপস্থিত হতাম, তখন রাস্লুক্সাহ তরু করে তাতে হাত না রাখা পর্যন্ত আমরা আমাদের হাত রাখতাম না। একবার আমরা তাঁর সঙ্গে এক খাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। সে সময় একটি মেয়ে আসল যেন তাকে তাডিয়ে আনা হয়েছে এবং সে খাদ্যের মধ্যে হাত রাখতে উদ্যত হলো। তখন রাসলল্লাহ 🚟 তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর এক বেদঈন আসল। তাকেও যেন কেউ তাডিয়ে এনেছে। তিনি তার হাতও ধরে ফেললেন। অতঃপর রাস্লুল্লাহ 🚟 বললেন, নিশ্চয়ই শয়তান তখনই খানাকে হালাল মনে করে, যখন তাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না। তাই সে (প্রথমে) ঐ মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল, যেন তার দ্বারা [খানাটি নিজের জন্য] হালাল করতে পারে। তাই আমি তার হাত ধরে ফেললাম। পরে সে ঐ বেদুঈনকে নিয়ে আসল খাদ্যটি নিজের জনা। হালাল করতে চেয়েছিল। তাই আমি তার হাতও ধরে ফেললাম। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, ঐ মেয়েটির হাতের সাথে শয়তানের হাতটিও আমার মুঠোতে রয়েছে। অন্য আরেক রেওয়ায়েতে বর্ধিত আছে, অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে খানা খেলেন। -[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[হাদীসের ব্যাখ্যা]: বেদুঈন ও মেয়েটি ক্ষুধার তাড়নায় বিসমিল্লাহ না পরে খাওয়ার দিকে হাত বাড়িয়েছিল। এতে শয়তানও খাওয়ার সুযোগ পেত। যার ফলে খাদ্যে বরকত থাকত না। সাহাবীদের আমল-অভ্যাস হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মুরব্বি বা সম্মানিত ব্যক্তিগণসহ একই মজলিসে থেতে বসলে তাদের আগে খাওয়া শুরু করা উচিত নয়।

وَعَرْفُ اللّهِ عَلَيْهُمْ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

৪০৫৪. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত,
এক সময় রাস্লুল্লাহ একটি গোলাম ক্রয় করতে
ইচ্ছা করলেন, তথন তিনি তার সম্মুখে কিছু খেজুর ঢেলে
দিলেন। সে অধিক পরিমাণে খেয়ে ফেলল। এটা দেখে|
রাস্লুল্লাহ কলেন, বেশি খাওয়া অভভ
[অকল্যাণকর]। অভএব, গোলামকে ফেরত দিতে
নির্দেশ দিলেন। -বিায়হাকী ভাতাবুল ঈমানে]

عَدْهِ فَنْ أَنُس بِنْنَ مَالِكِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيْدُ إِدَامِكُمُ الْمِلْمُ.

৪০৫৫. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুলাহ 🚃 বলেছেন, তোমাদের প্রধান সালন হলো লবণ। - ইবনে মাজাহ।

# সংশ্ৰিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : লবণ অতি সহজ্ঞলভা, এটার উপর তুষ্ট থাকলে অন্যান্য দুর্পভ্য সালন তরকারির ঝামেলা أسرح المكدنث পোহাতে হয় না। তাই এটাকে সালন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

وَعَنْ اللَّهُ مَا لَا تَالَا رَسُولُ اللَّهُ عَظِيَّ إِذَا وُضِعَ الطُّعَامُ فَأَخْلُعُوا بِعَالُكُمْ فَيَانَّهُ أَرْوَحُ لِأَقْدَامِكُمْ.

৪০৫৬, অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 🚐 বলেছেন, যখন খানা হাজির করা হয়, তখন তোমরা জুতা খুলে নাও। কেননা তাতে প্রশান্তি রয়েছে।

وَعَنْ ١٠٠٤ أَسْمَاءُ بِنْتِ أَبِي بَكْر (رضه) أنَّهَا كَانَتْ إِذَا اتَّبِتَ بِشَرِيدِ أَمَرَتْ فَغُطِي حَتَّى تَذْهَبُ فَوْرَةُ دُخَانِهِ وَتَقُولَ إِنِّي سَمِعْتُ رُسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هُوَ اعْظُمُ

৪০৫৭. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে আব বকর (রা.) হতে বর্ণিত, যখনই তাঁর নিকট ছারীদ আনা হতো, তখন তার ধোঁয়ার গরম বাষ্প নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে ঢাকিয়া রাখতে আদেশ করতেন এবং তিনি বলেন, আমি রাস্পুলাহ === -কে বলতে তনেছি, এতে বিরাট বরকত রয়েছে।

لِلْبَرَكَةِ . (رَوَاهُمَا الدَّارِمِيُ)

-[দারেমী হাদীস দৃটি বর্ণনা করেছেন]

وَعَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللَّه ﷺ مَن أكلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا تَقُولُ لَهُ الْقَصْعَةُ أَعْتَقَكَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ كُمَا أَعْتَفَّتَنِي مِنَ الشَّيْطَانِ . (رَوَاهُ رُزينًا) ৪০৫৮. **অনুবাদ :** হযরত নোবায়শা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুক্সাহ 🎫 বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো পাত্রে খায় এবং পরে তা চেটে নেয়, তখন পাত্রটি তাকে [লক্ষ্য করে] বলে, আল্লাহ তোমাকে জাহানামের আগুন হতে মুক্ত রাখুন, যেমন তুমি আমাকে শয়তান হতে মুক্ত রেখেছ। –রাযীনা

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : বাদ্যপাত্র চেটে না খেলে অবশিষ্ট অংশ শয়তানে খায়।

# بَابُ الضِّيَافَةِ পরিছেদ : অতিথি আপ্যায়ন প্রসঙ্গ

যিয়াফত অর্থ- মেহমানদারি করা। আভিধানিক অর্থ- কারো দিকে ঝুঁকে যাওয়া। আলাহর কালামে বর্ণিত হয়েছে- عَرْ اَتُاكُ অর্থাৎ 'তোমার কাছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্মানিত মেহমানগণের ঘটনা পৌছিয়াছে কী।' মেহমানদারির হক তিনদিন। সার্বিক আচরণের অতিথির সাথে সদ্মবহার করতে হবে। তাকে নবী করীম শ্রু মুমিনের পরিচায়ক বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর অতিথির পক্ষে উচিত মেজবান বা আশ্রয়দানকারীকে সাধ্যের অতিরিক্ত কট না দেখ্যা।

আল্লামা রাগেব (র.) বলেন যে, وَحَنِينًا رَضِياتُهُ عَنَّالُ ﴿ وَمَانَ بِصَفِّهُ حَبَّلًا رَضِياتُهُ وَاللّهِ ال হচ্ছে যে অতিথি আগমন করে থাকেন। আর তা এজন্য যে, অতিথি কারো নিকট অতিথি হয়ে তার দিকে ধাবিত হয়ে থাকেন। তাই এখন "خَانَ" –এর অর্থ অতিথি হওয়া হয়ে গেল। আর "خَانَ" –এর অর্থ হলো অতিথি আপ্যায়ন করা।

কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, একদিন প্রফুল্লময়, হাস্য মুখে অতিথি আপ্যায়ন করা ওয়াজিব অতঃপর [এর চেয়ে বেশিদিন করা] মুস্তাহাব।

কিন্তু জমহর ওলামায়ে কেরামের মতে অতিথি আপ্যায়ন করা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। কেননা এটা হচ্ছে আচার-ব্যবহারের মধ্য থেকে। আর এটা হচ্ছে মুস্তাহাব।

আর কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে 'মুসলমানগণ যখন কোনো গ্রামবাসীর নিকট অবতরণ করে তখন গ্রামবাসীর উপর মেহমানদারি [অতিথি আপ্যায়ন] করা ওয়াজিব' সে কথাটি হচ্ছে ইসলামের প্রথম যুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরবর্তী এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

অথবা এটা হলো অক্ষমতা এবং নিরুপায় অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । অথবা এটা ব্যাপকাকারে সমস্ত গ্রামবাসীর জন্য নয় বরং বিশেষভাবে ঐ সকল জিম্মি উদ্দেশ্য, যারা জিম্মি চুক্তি স্বাক্ষরের সময় এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, যে মুসলমান তাদের নিকট অতিথি হবে তার মেহমানদারি তারা করবে ।

# थथम अनुत्र्ष्ट्म : الفصل الأوَّلُ

عَنْ اللّهِ عَلَيْ هُرَيْرَةً (رض) قَالَ قَالَ وَاللّهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِرِ فَلْبُكْرِمْ صَيْفَةُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِرِ فَكَا يُنْوْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَكَا يُنْوْذِ جَارَهُ فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يُتُولُ النّجَادِ فَيْدَا الْوَلِي فَلْمَا لُلُهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَكَا يَنْوَمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَكَانَ يَسُومُ اللّهِ وَالمَا بَعَدَلُ النّجَادِ وَمَنْ كَانَ يَسُومُ اللّهِ وَالنّبَ وَالنّبَ وَالنّبَ وَمِالاً خِرِ فَلْيَعْلَى عَلَيْمِ اللّهِ وَالنّبَ وَمِا لَاخِرِ فَلْيَعْلَى اللّهِ وَالنّبَ وَمِالاً خِرِ فَلْيَعْلَى عَلَيْمُ اللّهِ وَالْبَرْمِ اللّهِ وَالْبَرْمِ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَلْيَعْلِيمُ اللّهُ وَالْبَرْمِ اللّهِ وَالْبَرْمِ اللّهِ وَالْبَرْمِ اللّهِ وَالْبَرْمِ اللّهِ فَيْ اللّهِ وَالْبَرْمِ اللّهِ وَالْبَرْمِ اللّهُ وَالْبَرْمِ اللّهُ وَالْبَرْمِ اللّهِ وَالْبَرْمِ اللّهِ وَالْبُولِ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُ لَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُنْ وَمِنْ كَانَ يَسُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهِ وَاللّهُ وَالْمُ لَا اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

8০৫৯. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ
আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন
অবশাই মেহমানের ইজ্জত করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ
ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার
প্রতিবেশীকে কট্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ
দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশাই ভালো কথা
বলে, নতুবা যেন চুপ থাকে। অপর এক রেওয়ায়েতে
'প্রতিবেশীর' স্থলে রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ
দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশাই আত্মীয়ের হক
আদায় করে। -[বুখারী ও মুসলিম]

৪০৬০. অনুৰাদ : হযরত আবৃ তয়াইহ আলকা'বী (রা.)

হতে বর্ণিত, রাসূল্বাহ 

া বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ

ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার অতিথির

সন্মান করে। অতিথির জন্য উত্তম খানাপিনার ব্যবস্থা

করা চাই এক দিন ও এক রাত। আর [সাধারণভাবে]

আতিথেয়তা হলো তিন দিন। এটার পর যা করবে তা

হবে সদকা। আর মেহমানের জন্য জায়েজ নয় এত

সময় মেযবানের গৃহে অবস্থান করা যাতে তার কট হয়।

—[রখারী ও মুসলিম]

وَعَرْفُ عُفْبَةً بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَا قَلْتُ لِلنَّهِي عَلَيْ إِنْكَ تَبْعَ فُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَفُرُونْنَا فَمَا تَرَى فَقَالَا لَنَا إِنَّ نَعْمُ فُنَا فَنَعْدُوا لَنَا اللَّهُ بِعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي الْعَلَى الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَا

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : হাদীসের বাহ্যিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় যে, যদি কেউ মেহমানদারি না করে, তাহলে মেহমানের জন্য জায়েজ আছে যে, মেহমানদারির হকের সমপরিমাণ মাল মেজবানের কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারে এতে চাই মেজবান সন্তুষ্ট হোক কিংবা নাই হোক। আর ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক (র.)-এর মতও হত্ত্বে তাই। কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে মেহমানদারির হক মেজবানের সন্তুষ্টি ব্যতীত নিতে পারবে না। কেননা হাদীসের মধ্যে রয়েছে— يَمُونُونَ يَا لُو الْمُونُونِ يَا لُونُ اللهِ مَا اللهُ يَمْ اللهُ يَا اللهُ اللهُ يَا اللهُ اللهُ يَا اللهُ اللهُ

অথবা ইসলামের আদি যুগে যে মেহমানদারি ওয়াজিব ছিল এর উপর প্রয়োজ্য হবে। অতঃপর এটা রহিত ছরে গিয়েছে। এমনিভাবে দিতীয় পাঠের মধ্যে মিকদাম ইবনে মা'দীকারিবের হাদীদের মধ্যে যে مُعْفِيهُمْ مِسْفُلُ فِيرًا اللهِ (অর্থাৎ সেমহমান তাদের সম্পদ থেকে আতিথ্য পরিমাণ উনুল করতে পারবে।]-এর শব্দসমূহ রুর্মেছে এটার অর্থও তা-ই।

আলোচ্য হাদীসের বিধান ঐ সকল জিছিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যারা মুসলমানদের মেহমানদারি করাবার চুক্তিতে আবদ্ধ। আর মুসলমানরাও সেই জনপদে যাওরার পর ক্ষুধার ভাড়নার আদ্বির হয়ে পড়েছে। অন্যথায় বলপূর্বক অন্যের মালসম্পদ নেওরা ভায়েক্ত নেই।

(सन्स्मठ ६स (कासनि-कर्ता) ३५ (३)

رُسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ أَوْ لَيَهَا مَا فَاذَا هُوَ منَ الْأَنْصَارِ فَأَذَا هُو لَيْسَ فِي بِيْتِهِ فَلُمَّا رأتهُ المرأةَ قَالَتْ مَرْحَبًّا وَأَهْلًا فَقَالَ لَهَا رُسُولُ اللَّهِ ﷺ آيْسَ فُكَانُ قَالَتُ ذَهَبَ سَتَعَذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الْآنُصَادِيُ فَنَظَرَ إِلْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَاحِبَيهِ ثُمُّ قَالُ ٱلنَّحَمُدُ لِللَّهِ مَا احَدُنِ الْبَيْوَمَ اكْرَمَ أَضْيَافًا مُنِتَى قَالَ فَأَنْطَلَقَ فَجَاءُهُمْ بِعِذْقِ مَكُرُ وَتُمَرُّ وَرُطَبُ فَقَالَ كُلُوا مِن هَذِهِ وَاَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكَ وَالْحَلُونِ فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكُلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ولَ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَكُر وعُمُرَ وَالَّذِي الْقِيلْمَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوْءُ ثُمُّ لَمُ تَرْجَعُوا حَتُّى اصَابَكُم هٰذَا النُّعيُمُ . (رُواهُ مُسْلِمٌ وَذُكِرَ حَدِيْثُ ابَيِي مَسْعُودٍ كَانَ رَجُلُ مِينَ أَلَانُصَارِ فِي بَابِ الْوَلِينُمُةِ)

৪০৬২, অনুবাদ : হয়রত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি ব**লে**ন, কোনো একদিন বা রাতের বেলায় রাসুলুল্লাহ 🚟 বের হয়েই হযরত আব বকর ও হযরত ওমর (রা.)-কে দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাস! করলেন, কোন জিনিস তোমাদের উভয়কে এ মহর্তে ঘর হতে বের হতে বাধ্য করেছে? তারা উভয়ে বললেন. ক্ষুধার তাডনা। তখন রাসল 🚟 বললেন, সে মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যে জিনিস তোমাদের দুজনকে বের করেছে, আমাকেও সে জিনিস বের করেছে। আচ্ছা চল! অতঃপর তারা রাসুল 🚟 -এর সঙ্গে চললেন এবং জনৈক আনসারীর বাড়িতে আসলেন। তখন তিনি ঘরে ছিলেন না। যখনই আনসারীর ব্রী রাস্লুল্লাহ 😅 -কে দেখতে পেলেন, তখন তিনি তাঁকে খোশ আমদেদ জানালেন। রাসললাহ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অমক অর্থাৎ তার স্বামী কোথায়ে সে বলল, তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি আনার জন্য গিয়েছেন। ঠিক এমন সময় আনসারী এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রাস্পুল্লাহ 🚟 ও তাঁর সঙ্গীদয়কে দেখে বললেন, আলহামদলিলাহ আজকের দিন আমার মতো সম্মানিত মেহমানের সৌভ্যাগ্য লাভকারী আর কেউই নেই। বর্ণনাকারী (রাবী) বলেন, এ কথা বলেই তিনি বাগানে চলে গেলেন এবং মেহমানদের জন্য এমন একটি খেজরের ছড়া নিয়ে আসলেন, যার মধ্যে পাকা, ত্তকনা ও কাঁচা হরেক রকমের খেজর ছিল। অতঃপর আরজ করলেন, অনুগ্রহপূর্বক আপনারা এটা হতে খেতে থাকুন এবং তিনি একখানা ছুরি হাতে নিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য বৃথতে পেরে রাস্লুল্লাহ 🚟 তাকে লক্ষ্য করে वललन, সাवधान! मुध ७ शाला वकति कवार कत्रत ना। অবশেষে তিনি তাদের জন্য একটি বকরি জবাই করলেন। তাঁরা বকরির গোশত ও খেজরের ছডা হতে খেলেন এবং পানি পান করলেন। যখনা তাঁরা খাদা ও পানীয় দারা পরিতপ্ত হলেন, তখন রাসলুল্লাহ 🚟 হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, সেই মহান সন্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, কিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তোমরা এ সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ক্র্ধা তোমাদেরকে নিজ নিজ ঘর হতে বের করেছিল, অতঃপর গৃহে ফিরে যাওয়ার পুর্বেই তোমরা এ সমস্ত নিয়ামত লাভ করলে। -[মুসলিম। হ্যরত আবূ মাসউদ (রা.)-এর হাদীস يُكُانَ वियों رُجُلُ مِنَ ٱلاَنْصَارِ अनियात পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

# विजीय अनुत्रक : الفصل الثاني

عَمْ النّبِي الْمِقَدَامِ بْنِ مَعْدِيْكُرِبَ (رض) سَحِعَ النّبِي عَلَّهُ يَقُولُا أَيْمَا مُسَلِم صَافَ قَوْمًا فَاصَبَحَ الطّبِيفُ مَعْرُومًا كَانَ حَقَّا عَلَى كُلِّ مُسَلِمٍ نَصُرُهُ حَتْى بَالْخُذَلَهُ بِقِرَاهُ مِنْ مَالِمٍ وَزَرْعِمِ. (روَّاهُ النَّارِمِيُّ وَابُو دَاوْدَ) وَفِي رِوَابَة لِلهُ وَأَيْمًا رَجُلِ صَافَ قَوْمًا فَلَمَّ وَفِي رِوَابَة لِلهُ وَأَيْمًا رَجُلِ صَافَ قَوْمًا فَلَمَّ

৪০৬৩. অনুবাদ: হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম 

-কে বলতে ওনেছেন, যে কোনো মুসলমান কোনো কওমের মেহমান হয়, আর উক্ত মেহমান বঞ্জিত অবস্থায় তোর করে, তখন প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হয়ে যায় তার সাহায্য করা। যাতে সে মেজবান ব্যক্তির মালসম্পদ হতে আতিথ্য পরিমাণ উসুল করে নিতে পারে।

-[দারেমী ও আব্ দাউদ) আব্ দাউদের অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, সে আতিথ্য পরিমাণ তাদের সম্পদ হতে নিতে পারবে।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

विमीरमत राभा। : এ হাদীস অনুযায়ী আমল করা সেই অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট যখন কারো সাথে চুক্তি থাকে কিংবা ভীষণ ক্ষুধার্ড অবস্থায় যদি নিজের সঙ্গে খাদ্যবস্তু না থাকে।

وَعَنْ اللهِ الْاَحْوُصِ الْحُشَمِيِّ عَن اَمِنِهِ قَالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللّٰهِ اَرْأَيتَ إِنْ مَرَّدُتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يَقْرِنِي وَلَمْ يَضِفْنِي ثُمَّ مَرَّ بِنَى بَعْدَ ذَلِكَ أَقْرِبْ وَأَمْ اَجْزِنْ وِ قَالَ بَلْ اَقْره . (رَوَاهُ التَّرْمِيْدُيُّ)

৪০৬৪. অনুবাদ: হ্যরত আবুল আহওয়াস জুশামী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কিং ধিরুল। আমি যদি কোনো ব্যক্তির কাছে গিয়ে উঠি এবং সে আমার অভিথ্য করল না ও মেহমানদারি করল না । অতঃপর সে কোনো সময় আমার কাছে উঠল, তখন কি আমি তার মেহমানদারি করব, নাকি [পূর্বের] প্রতিশোধ গ্রহণ করবং তিনি বললেন, প্রতিশোধ নয়] য়য়ং তুমি তার মেহমানদারি কর বানা । অব্যামিতারি কর বানা । তির্বিমিখী।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা] : অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায় দ্বারা গ্রহণ করাও অন্যায়। অন্যায়কারীর সাথে সৎ আচরণই ইসলামের শিক্ষা। ন্যায়ই করতে হবে, ফলে সে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ الرَّضِ (رَضَ) أَوْ غَيْرِهِ أَنُّ رُسُولَ اللّه ﷺ إسْتَأَذَّنَ عَلَى سَعْدِ بَنِ عُبَادَةً فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورُضَةُ اللّهِ فَقَالَ سَعْدُ وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ ورَضَةُ اللّهِ وَلَمْ ৪০৬৫. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) অথবা অন্য কারো নিকট হতে বর্ণিত যে, একদা রাস্লুল্লাহ হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা.)-এর নিকট [গৃহে প্রবেশের] অনুমতি চাইলেন। অর্থাৎ [অনুমতির উদ্দেশ্যে] আস্সালামু আলাইকুম এয়া রাহমাতুল্লাহ বলনেন। উত্তরে হযরত সা'দ (রা.) ওয়াআলাইকুমুস্সালামু ওয়ারাহমাতৃল্লাহ বললেন। يُسْعِع النَّبِيَ عَلَّ حَتَّى سَلَّم تَلَفًا وَرَدُّ عَلَبْهِ سَعْدُ ثَلَفًا وَلَمْ يُسْعِعُهُ فَرَجَعَ النَّبِيُ عَلَبْهِ سَعْدُ ثَلَفًا وَلَمْ يُسْعِعُهُ فَرَجَعَ النَّبِيُ عِلَبِي وَاُمُنَى مَاسَلَّهُ فَعَالَ بِا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَذُنَى وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أُسْعِعَكَ بِأَذُنَى وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أُسْعِعَكَ الْجَبَيْتَ أَن السَّعَكُ شِرْمِينُ سَلَامِكَ وَمِنَ الْبَركَة ثُمَّةً وَخَلُوا الْبَيْتَ فَقَرَّبَ لَهُ ذَبِيبًا فَاكُلَ نَبِي اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أَكُلَ طَعَامَكُمُ الْإَبْرَارُ وَصَلَّتَ عَلَيْكَ عَلَيْكُمُ الصَّائِمُ وَلَى الْمَلْيِ كُنُّ وَالْهُ فِي شَرْح السَّنَةِ إِ

किन नवी कदीय === -क छनात्मन ना। जिथीर ইচ্ছাক্তভাবে খুব আন্তে জবাব দিলেন ৷ এমনকি নবী করীম 🚐 তিনবার সালাম করলেন এবং হ্যরত সা'দ (রা.)ও তিনবার জবাব দিলেন, কিন্তু [একবারও] তাঁকে সালামের জবাব গুনালেন না. ফলে সালামের জবাব না পাওয়ায়] নবী করীম 🚟 প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন হ্যরত সা'দ (রা.)ও তার পন্চাতে ছুটে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, আপনি যতবারই সালাম করেছেন, আমার উভয় কান তা ওনেছে, আর আমি তার জবাবও সাথে সাথে দিয়েছি: কিন্তু আমি [স্বেচ্ছায়] তা আপনাকে তনাই নাই. আমার ইচ্ছা ছিল যে, আপনার সালাম ও বারাকাত [-এর দোয়া] বেশি বেশি লাভ করি। অতঃপর সকলেই গৃহে প্রবেশ করলেন এবং হ্যরত সা'দ (রা.) তার সম্মুখে কিশমিশ পেশ করলেন। আল্লাহর নবী = তা খেলেন। খাওয়া শেষ করে তিনি বললেন, তোমাদের খাদ্য হতে নেককার লোকেরা আহার করুক, ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য ইন্তিগফার করুক এবং রোজাদারগণ তোমাদের কাছে ইফতার করুক। -[শরহে সন্ত্রাহ]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

আই নালাম ছিল। সূতরাং তিনবার সালাম করার পরও জবাব বা সাড়া না পেলে তখন বৃঝতে হবে, অন্দরে প্রবেশ করার অনুমতি নেই। এমতাবস্থায় মনঃক্ষুণ্ন না হয়ে ফিরে যাওয়া উচিত। রাসুল এর সালামের মধ্যে ওয়া রাহমাতুল্লাহ সংযোজিত ছিল। সূতরাং এভাবে সালাম করা সুনুত।

وَعَنْ النَّهِ مِنْ الْمَنْ سَعِيدٍ (رضا) عَن النَّبِي سَعِيدٍ (رضا) عَن النَّبِي عَنْ قَالَ مَثَلُ النَّمْوَمِن وَمَثَلُ الْاَيْمَانِ كَمَثُلِ الْفُرْسِ فِي اَخِيَّتِهِ يَجُولُ ثُمُّ يَرْجِعُ إِلَى الْخِيْتِهِ وَإِنَّ النَّمْوَمِنَ يَسَهُو ثُمُّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِينَمَانِ فَاطَعِمُوا طَعَامَكُمُ الْاَتْقِيدَا وَأَوْلُوا مَعَرُوفَكُمُ النَّمُومِنِينَ . (رَوَاهُ النَّبَيَهِ قِينٌ فِي شُعَبِ الْإِينَمَانِ وَابُو نُعَيْمَ فِي الْحِلْيَةِ ) فِي شُعَبِ الْإِينَمَانِ وَابُو نُعُيْمَ فِي الْحِلْيَةِ )

৪০৬৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ক্রা বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তি ও ঈমানের দৃষ্টান্ত হলো খুঁটায় বাঁধা ঘোড়ার ন্যায়। তা চক্কর কাটতে থাকে। অবশেষে উক্ত খুঁটার দিকে ফিরে আসে। অনুরূপভাবে কোনো মুমিন কিখনো কখনো) ভুলভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়, আবার ঈমানের দিকে প্রভ্যাবর্তন করে। অতএব, তোমাদের খানা-খাদ্য খাদ্যবন্তু। পরহেজগার লোকদেরকে খাওয়াও এবং তোমাদের দান-খয়রাত ঈমানদারদেরকে প্রদান কর। -বায়হাকী তাআবুল ঈমানে এবং আবৃ নুআইম হিলয়া য়ছে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيَّتِ (হাদীসের ব্যাখ্যা) : খুঁটিতে বাধা জানোয়ার যেমন দড়ির পরিধির মধ্যে ঘুরতে থাকে, অবশেষে খুঁটির গোড়ায় ফিরে আসে, তেমনি কোনো ঈমানদার যদিও গুনাহে লিঙ্ক হয়, পরে অনুশোচনা জাগ্রত হলে তওবা করে ঈমানের দিকে ফিরে আসে এবং ইবাদতের যা কিছু হারিয়েছে তা পূরণ করে নেয়।

وَعَرَفُ اللّهِ مِنْ بُسْدٍ (رض) قَالُ كَانَ لِلنّبِي عَلَى قَصْعَةً يَحْمِلُهَا ارْبَعَةُ رِجَالٍ يُقَالُ لَهَا الْغُرّاءُ فَلَمَّا اضْحُوا وَسَجَدُوا الضَّحٰوا الضَّحٰوا الضَّحٰوا الضَّحٰوا الضَّحٰوا الضَّحٰوا الصَّفَةُ وَقَدَ ثُرُدُ فِينِهَا فَالْمَا كُثُرُوا جَمْنًا وَسُولُ اللّهِ عَلَى فَقَالَ اعْرَائِي مَا هَذِه جَمْنًا وَسُولُ اللّهِ عَلَى فَقَالَ اعْرَائِي مَا هَذِه الْجِلْسَةُ فَقَالَ النَّبُي عَلَى فَقَالَ اعْرَائِي مَا هَذِه عَلَيْنِ عَبَدًا كُورِيمًا وَلَمْ يَجْعَلَنِي عَبَدًا وَدُعُنُوا ذُرُوتَهَا قَالَ كُلُوا مِن جَوانِيهِهَا وَدَعُنُوا ذُرُوتَهَا قَالَ كُلُوا مِن جَوانِيهِهَا وَدَعُنُوا ذُرُوتَهَا فَرُوتَهَا يُبُورُونَ وَاوْدَ)

8০৬৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা.)
হতে বর্ণিত, নবী করীম — এর একটি পাত্র ছিল। যা
চারজন লোক উঠাইত। তা গাররা নামে অভিহিত ছিল।
যখন চাশতের সময় হলো এবং [সাহাবায়ে কেরাম]
চাশতের নামাজ আদায় করলেন, তখন উজ পাত্রটি আনা
হলো এবং তনাধ্যে ছারীদ প্রস্তুত করা হয় এবং
সাহাবীগণ সমবেতভাবে তার চতুম্পার্শ্বে থেতে বসেন।
লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে রাসূলুল্লাহ — পা গুটিয়ে
বসলেন। এক বেদুঈন বলে উঠল, এটা কেমন ধরনের
বসাং জবাবে নবী করীম — বললেন, আল্লাহ তা'আলা
আমাকে বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন, তিনি আমাকে
অহংকারী নাফরমান বানাননি। অতঃপর লোকদেরকে
বললেন, তোমরা প্রত্যেকে তার পার্শ্ব হতে খাও, তার
মধ্যস্থল ছেড়ে রাখ। কেননা সেখানে বরকত প্রদন্ত হয়।
— [আর দাউদ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভাদীসের ব্যাখ্যা! : গাররা অর্থ– চাকচিক্য ও সাদা, এখানে পাত্রটির নাম। পা গুটিয়ে বসার মধ্যে অন্যদের أَلْخُولُتُو বসার সুযাগ বেশি থাকে এবং এটা দ্বারা বিনয়ী ভাব প্রকাশ পায়। তাই খাওয়ার সময় এভাবে বসা সুন্নুত।

وَعَرْفُ اللّهُ وَحُشِي بْنِ حَرْبِ (رضا عَنْ اَيْدِهُ عَنْ جَدِهِ أَنَّ اصْحَابَ رَسُولُواللّهِ ﷺ قَالُوا يَسَا رُسُولُواللّهِ ﷺ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى طَعَامِكُمُ وَذَكُرُوا السّمَ اللّهِ يُسَارُكُ لَكُمْ فِينِهِ وَزَوْلُوا السّمَ اللّهِ يُسَارُكُ لَكُمْ فِينِهِ وَزَوْلُهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّه

৪০৬৮. অনুবাদ: হ্যরত ওয়াহশী ইবনে হরব (রা.)
তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন
যে, একদা রাস্লুল্লাহ

-এর সাহাবীগণ আরক্ষ
করলেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ! আমরা খানাপিনা করি বটে,
কিন্তু আমরা পরিভৃপ্ত হই না। তিনি বললেন, সম্ভবত
তোমরা পৃথক পৃথকভাবে খানা খাও। তাঁরা বললেন, জী
হাঁয়া! অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা সমবেতভাবে খানা
খাবে এবং আল্লাহর নাম নেবে। এতে তোমাদের খানার
মধ্যে বরকত আসবে। — আবু দাউদ)

# र्णीय अनुत्वम : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَنْ اللهُ اَبِي عَسِيْبِ (رض) قَالَ خُرَجَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلاً فَهَرَّ بِي فَدَعَانِي فَخَرَجْتُ الِكَيْدِ ثُمَّ مَرَّ بِابَيِّ بَكْرِ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ ثُمَّ مَرْبِعُمَرَ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْه فَانْطُلُقَ حَنِّنِي دُخَلَ حَائِطًا لِبَعْض الْاَنْصَاد فَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَانِطِ اَطْعِمْنَا بُسْرًا فَجَاء بِعِذْقِ فَوضَعَهُ فَأَكُلُ رُسُولُ اللَّهِ عَلِيُّهُ وَاصْحَابُهُ ثُمُّ دُعَا بِمَاءِ بَارِدِ فَشَرِبَ فَقَالُ لَتُسْتُكُنُّ عَنْ هٰذَا النَّعِيْمِ يَوْمَ القيمة قال فاخذ عُمر الْعِذْقُ فَضَرَب بع الْأَرْضَ حَتِّى تَنَاثَرَ الْبُسُرُ قِبَلَ رَسُولِ اللُّهِ ﷺ ثُمُّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا لَمُسَتُّولُونَ عَنْ هٰذَا يَوْمَ الْقِيلُمَةِ قَالَ نَعَمْ إِلَّامِنْ ثَـٰ لُمْ خِـرْقَ قِلْ فُ بِـهَا الرَّجُـلُ عَـُورَتَـدُأُو كِـسْـَرةِسـُدبهـاجُـوعـَـتــُداُو \* حُجْرِ يستَدُخُ لُ فِينِهِ مِنَ الْحَرَ وَالْقُرَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَينَهُ قِنَّى فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ مُرْسَلًا)

৪০৬৯. অনুবাদ : হযরত আবু আসীব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, একদা রাত্রের বেলায় রাস্পুল্লাহ আমার নিকট আসলেন এবং আমাকে ডাকলেন। তৎক্ষণাৎ আমি বের হয়ে তাঁর নিকট আসলাম। অতঃপর তিনি হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট গমন করলেন, তাঁকেও ডাকলেন এবং তিনি বের হয়ে আসলেন। পরে হ্যরত ওমর (রা.)-এর নিকট গমন করলেন এবং তাঁকেও ডাকলেন। সুতরাং তিনিও বের হয়ে আসলেন। এবার তিনি (আমাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে। চললেন। অবশেষে জনৈক আনসারীর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং বাগানের মালিককে বললেন. আমাদেরকে তাজা পাকা খেজুর খাওয়াও। অমনি সে খেজরের একটি ছড়া এনে রাখল। আর রাসলুরাহ ও তাঁর সঙ্গীরা তা খেলেন। অতঃপর তিনি ঠাণ্ডা পানি চেয়ে আনালেন এবং পান করলেন। এরপর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন এ সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, [একথা ভনে] হযরত ওমর (রা.) খেজুরের ছড়াটি নিয়ে জমিনের উপর আঘাত করলেন, এতে খেজুরগুলো রাস্ত্ররাহ === -এর সম্মুখে বিক্ষিপ্তভাবে ছিটিয়া পডল, অতঃপর বললেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ! আমরা কিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবোং তিনি বললেন, হাা, তবে তিনটি বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে না। ১. কাপড়ের সেই টুকরাটি যার দ্বারা মানুষ তার লজ্জাস্থান আবত করে। ২. অথবা রুটির সেই খণ্ডটি যার দারা সে তার ক্ষধা নিবারণ করে। ৩. এবং ঐ ছোট্ট ঘরখানি যাতে অবস্থান করে গ্রীষ্ম ও শীত হতে আত্মরক্ষা করে।

-[আহমদ ও বায়হাকী শুআবুল ঈমানে মুরসাল সূত্রে]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর মধ্যে সাধারণের প্রাভিন্য: اَشَرِعُ الْحَدِيْثِ عَنِ النَّعْضِ । এর মধ্যে সাধারণের প্রতি সম্বোধনের দ্বারা এদিকে ইপিত রয়েছে যে, আল্লাহর নবী-রাস্করণণ এ সম্পর্কে জবাবদিহির সমুখীন হবেন না। উল্লিখিত বস্তু তিনটি যথা খাদ্য, বস্তু ও বাসস্থান প্রত্যেক মানুষের মৌলিক চাহিদা বা অধিকার। অদা হতে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে মানবাধিকার সনদ হিসেবে ইসলাম এটার বীক্তি দিয়েছে।

وَعَرِفُ اللَّهِ عَلَى إِنْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالْمَائِدَةُ فَلَا يَقُومُ رَجُلُّ حَتَّى يَدَفَعُ الْمَائِدَةُ وَلَا يُرفَعُ يَدَهُ وَلَا يُرفَعُ يَدَهُ وَلَا يُرفَعُ يَدَهُ وَلِنْ شَبِعَ حَتَى يَفَرُغُ الْفَوْمُ وَلَيْعَنِوْرُ فَإِنَّ ذُلِكَ يَتُخْجِلُ جَلَيْسَهُ فَيَقْبِطُنُ يَنَدُهُ وَعَلَى فَلْ يَعْفِولُ فَإِنَّ الْفَاقِمُ وَلَيْعَنِوْرُ فَإِنَّ الْمُعَلِمِ مَاجَةً (رَوَاهُ البُنُ مَاجَةً وَالْمَيْهَ قِي فَيْ شُعِبِ الْإِيْمَانِ)

80৭০. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
যখন দন্তরখান বিছানো হয়, তখন তা তুলে নেওয়া পর্যন্ত
কোনো ব্যক্তিই যেন বসার স্থান হতে উঠে না য়য়। আর
লোকজনের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে যেন নিজ
হাতকে ওটিয়ে না নেয়, যদিও সে পরিতৃপ্ত হয়ে য়য়।
আর [য়দি কোনো কারণে উঠে যেতে বাধ্য হয়, তবে]
যেন কোনো ওজর পেশ করে [উঠে] য়য়। কেননা এটা
সঙ্গীকে লজ্জিত করবে, ফলে সেও নিজের হাতখানা
ওটাইয়া ফেলবে। অথচ তার আরো খাওয়ার প্রয়েজন
থাকতে পারে। - ইবনে মাজাহ ও য়য়য়ন ভারত্বি তথার্ক স্মানে

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: কোনো ওজর দেখিয়ে খাওয়া হতে বিরত থাকলে তখন আর সঙ্গীর লজ্জাবোধ হবে না। ইমাম আবৃ হামেদ গাযালী বলেছেন, যদি খাদ্যের পরিমাণ কম হয়, তখন খাওয়ার শুরুতে নিজে কিছু সময় খাওয়া হতে বিরত থাকনে, যেন তার সঙ্গী এ সময়ের মধ্যে কিছু খাদ্য গ্রহণ করে নিতে পারে।

وَعَرْفُ اللَّهُ جُعْفَرِ بْنِ مُحُمَّدٍ (رض) عَنَّ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اكْلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ أُخِرَهُم اكْلًا . (رَواهُ الْبَيْنَ هَقِيٌ فِيْ شُعُبِ الْإِيْمَانِ مُرْسَلًا)

8০৭১. অনুবাদ: হযরত জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (র.)
তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ

যখন লোকজনের সঙ্গে খেতে বসতেন, তখন
সকলের শেষে খাওয়া হতে অবসর হতেন। –(বায়হাকী
শোআবল ঈমানে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন)

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें **(शमीत्मत्र बगाश्या)** : हामीत्मत्र वर्ध यहे नग्न त्यः, जिनि অधिक পরিমাণে খানা খেতেন, বরং সঙ্গীদের খানা শেষ হওয়া পর্যন্ত খাদ্যাসনকে দীর্ঘায়িত করতেন।

وَعَرُوْ اللَّهُ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدُ (رضا قَالَتُ أَتِى النَّيِسُ عَلَيْ بِطَعَامٍ فَعُرِضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا نَشْتَهِ فِيهِ قَالَ لَا تَجْتَمِعْنَ جُوْعًا وَكَذِبًا . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً)

80৭২. অনুবাদ: হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম —— -এর
সম্মুখে খাবার আনা হলো, পরে আমাদের সামনেও
উপস্থিত করা হলো। তখন আমরা বললাম, আমাদের
খাওয়ার চাহিদা নেই। রাসূল —— বললেন, ক্মুধা এবং
মিথ্যা উভয়কে একত্রিত করো না। – হিবনে মাজাহ

### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা] : মিথ্যা বলা এমনিই একটি মন্দ কাজ। তাদের চেহারা দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছেন বে, তারা ক্ষ্মার্ড। তবুও খাওয়ার চাহিদা নেই কথাটি মিথ্যা ছাড়া কি হতে পারেঃ আমাদের সমাজে লৌকিকতাবলত এরূপ কথা বলা হয়ে থাকে, কাজেই তা পরিহার করা বাঞ্জনীয়।

وَعَنْ ٢٠٠٠ عُمَرَ بْنِ الْخَطُّاكِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كُلُوا جَمِينْعًا وَلاَ تَفَرُّقُوا فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كُلُوا جَمِينْعًا وَلاَ تَفَرُّقُوا فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كُلُوا جَمِينْعًا وَلاَ تَفَرُّقُوا فَا لَا تَفَرُّقُوا فَا اللَّهُ مَا جَمَةً )

8০৭৩. অনুবাদ: হ্যরত ওমর ইবনুল খান্তাব (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুলাহ 

কলেহেন,
তোমরা একত্রে খানা খাও, পৃথক পৃথক খেরো না।
কেননা জামাতের সাথে খাওয়ার মধ্যে বরকত হয়ে
থাকে। —হিবনে মাজাহা

وَعَنْ اللّهِ عَلَى مُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالْ وَالْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

8098. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ = বলেছেন, কোনো ব্যক্তির মেহমানের সঙ্গে বিদায়কালীন সময়ে। বাড়ির দরজা পর্যন্ত বের হওয়া সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। – ইবনে মাজাহ এবং বায়হাকী শোআবুল ঈমানে হ্যরত আবৃ হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এবং তিনি বলেন, এটার সনদ দুর্বল।

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : এতে একদিকে মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে, অপর দিকে সে আনন্দিত হবে।

وَعَنِ النَّهِ عَبَّاسِ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ وَالَهُ الْبَيْتِ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ النَّهُ فَرَةَ إِلَى الْبَيْتِ النَّذِي يُنْوَكُلُ فِيلِهِ مِنَ الشَّفْرَةَ إِلَى سَنَامِ الْبُعِيْدِ . (رَوَاهُ أَبِنُ مَاجَةَ)

80৭৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ ক্রি বলেছেন, যে
গৃহে [মেহমানের জন্য] মেহমানদারি করা হয়, উটের
কুঁজের গোশ্ত কাটবার উদ্দেশ্যে ছুরি যত দ্রুত অগ্রসর
হয়, সেই গৃহে বরকত তার চেয়েও দ্রুত প্রবেশ করে।

—ইবনে মাজাহা

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা। : উটের কুঁজের গোশৃত তুলনামূলক সুরাদু। তাইসর্বাগ্রে তা কাটবার আগ্রহ থাকে। মোটকথা, মেহমানদারি করলে আল্লাহর পক্ষ হতে সেই গৃহে খায়ের ও বরকত নাজিল হয়।

# بَابٌ فِیْ اَکْلِ الْمُضْطَرِ পরিচ্ছেদ : निक्रशास्त्र साख्या সম্পর্কে

দিতান্ত ঠেকার পড়ে হারাম দ্রব্য খাওয়া জায়েজ আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী-

্তিন বিশ্বন কিন্তু নিৰ্দ্দিন কিন্তু কিন্তু

وَهٰذَا البَّابُ خَالِ عَنِ الْفُصْلِ الْاَوْل

[এ পরিক্ষেদের প্রথম অনুক্ষেদে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি।]

# विठीय अनुत्क्रम : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عَنِ الْفُجَنِعِ الْعَامِرِيِّ (رض) أَنَّهُ أَتَى النَّابِيُّ عَلَيْهُ فَقَالُ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمُنْتَةِ قَالَ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمُنْتَةِ قَالَ مَا طُعَامُكُمْ فَلُنَا نَغْتَبِثُ وَنَصْطَبِحُ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فَسُرهُ لِى عُقْبَةً قَالَ ذَاكَ وَأَبِي قَدَّحُ عَشِيلَةً قَالَ ذَاكَ وَأَبِي الْمُنْتَةَ عَلَى خَيْهِ الْمُنْتِقَةَ عَلَى خَيْهِ الْمُنْتَةَ عَلَى خَيْهِ الْمُنْتِقَةَ عَلَى خَيْهِ الْمُنْتَةَ عَلَى خَيْهِ الْمُنْتَةَ عَلَى خَيْهِ الْمُنْتَةَ عَلَى الْمُنْتَةَ عَلَى الْمُنْتَةَ عَلَى خَيْهِ الْمُنْتَةَ عَلَى الْمُنْتَةَ عَلَى الْمُنْتَةَ عَلَى الْمُنْتَةَ عَلَى الْمُنْتِقَةَ عَلَى الْمُنْتَةَ عَلَى الْمُنْتَةَ عَلَى الْمُنْتَةَ عَلَى الْمُنْتَةَ عَلَى الْمُنْتِقَةَ عَلَى الْمُنْتَةَ عَلَى الْمُنْتَاقِقَ الْمُنْتَةِ عَلَى الْمُنْتَةَ عَلَى الْمُنْتَقِقَ عَلَى الْمُنْتَةِ عَلَى الْمُنْتِينَةُ عَلَى الْمُنْتِقَاقِ الْمُنْتِقِينَ الْمُنْتِينَةُ عَلَى الْمُنْتَةُ عَلَى الْمُنْتِقَاقِ الْمُنْتَةُ عَلَى الْمُنْتَاقِ الْمُنْتَقِقِ الْمُنْتَقِقِ الْمُنْتِقِينَ الْمُنْتُ الْمُنْتَقِقِ الْمُنْتَقِقِعِ الْمُنْتِقِينَ الْمُنْتَقِقِ الْمُنْتَقِعُ الْمُنْتَقِقِ الْمُنْتَقِقِ الْمُنْتَةُ عَلَى الْمُنْتَقِيقِ الْمُنْتِقِيقِ الْمُنْتِقِيقِ الْمُنْتَقِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتَقِيقِ الْمُنْتَقِقِ الْمُنْتِقِيقِ الْمُنْتَقِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتَقِيقِ الْمُنْتِقِيقِ الْمُنْتَقِقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتَقِيقِ الْمُنْتَقِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِقِيقِ الْمُنْتَقِيقِ الْمُنْتِقِيقِ الْمُنْتِقِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتُلِقِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتُعِلِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتَعِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتَقِيقِ الْمُنْتُلِقِيقِ الْمُنْتُلِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقُ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتَعِلِقِيقِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقُولُ الْمُنْتُلِقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْتِيقِ الْمُنْ

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

মতিবনাধ ররেছে। ইমাম মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে কারো পক্ষে আছার বাদ্য এবং পরিতৃত্তি লাভের পরিমাণ বালাল বাদ্য তাহলে এমন বাভিন্ন জন্য মৃত জন্তু বাওয়ার হালাল এবং ইমাম শালের ও আহমদ (র.)-এর মতে কারো পক্ষে আছার বাদ্য এবং পরিতৃত্তি লাভের পরিমাণ বালাল বাদ্য তাহলে এমন বাভিন্ন জন্য মৃত জন্তু বাওয়া হালাল এবং ইমাম শালেরী (র.)-এর একটি উভিও হচ্ছে তাই। আর ইমাম জাব হানীকা (র.)-এর মতে বাদি ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণহানি এবং ধ্বংসের শক্ত আশবা হর, তাহলে আত্মরকার পরিমাণ মৃত জন্তু বাওয়া হালাল ররেছে। আর এ অবস্থাকেই আটি তিলিতে মাধ্যাসা) এবং ক্রিমাণ বাক্রেরী (র.)-এর বিতীয় উভিও হচ্ছে তাই।

দশিল: ইমাম মালেক (র.) হ্যরত ফুজাইউল আমেরীর হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, সকাল বিকাল দু পেয়ালা দুধপানের দ্বারা পরিতৃত্তি লাভ হয়নি বিধায় রাসূল 🚃 মৃত জন্তু খাওয়ার অনুমতি দান করেছেন। তাই বুঝা গেল যে, মৃত জন্তু খাওয়ার মাপকাঠি হচ্ছে পরিতৃত্তি না হওয়া, খাদ্যের দ্বারা আত্মার প্রয়োজন পূর্ণ না হওয়া।

ইমাম আৰ্ হানীফা (র.) দলিল পেশ করে থাকেন হযরত আৰ্ ওয়াকিদ লায়ছীর হাদীস দ্বারা। যে হাদীসের মধ্যে রাসূল فَكُلُّ একথা ইরশাদ করেছেন যে, সকাল সন্ধ্যা এক পেয়ালা দুধ যদি না জুটে এবং ঘাস ও বৃক্ষের পাতাও না মিলে তাহলে حَالَت مُخْمَّتُ এবং আদ্রার তানুমতি এবং আদ্রার আশ্রার আশ্রার এনুমতি রয়েছে। অতএব তধুমাত্র ধ্বংস হওয়ার আশ্রার সময় মৃত জন্তু খাওয়া হাদাল হবে। এর পূর্বাবস্থাতে মৃত জন্তু খাওয়া হাদাল নয়। আর আৰ্ ওয়াকিদ লায়ছীর হাদীস হচ্ছে—

عَنْ ابَى وَاقِدِ اللَّبِيْنِيَ أَنَّ رُجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ بِارْضِ فَتُصِيْبُنَا بِهَا الْمَخْمَصَةُ فَمَنْى يَحِلُّ لَنَا الْمَبْنَةُ قَالَ مَا لَمُ تَصَطِيحُوا أَوْ تَغْفِيقُوا أَوْ تَخْتَغِفُرُا بِهَا بَقَلًا فَصَّاتُكُمْ بِهَا مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ تَجِدُوا صَبُوحًا وَخُبُوكًا وَلَمْ تَجَدُوا بَعْلَةً حَلَّتُ لَكُمُ الْمَبْنَةَ . (رَوَاهُ الْدَارِمِيُّ)

অর্থাৎ হযরত আবৃ ওয়াকিদ লায়ন্থী (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, একদা এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল। আমরা কোনো কোনো সময় এমন অঞ্চলে পৌছি, যেখানে আমরা আশঙ্কাজনক ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে পড়ি। তাই এমতাবস্থায় আমাদের জন্য কখন মৃত জন্তু খাওয়া হালাল হবে? তিনি বললেন, যখন তোমরা সকালে এক পেয়ালা এবং বিকালে এক পেয়ালা দুধ না পাও অথবা সে ভূমিতে কোনো তরিতরকারিও না পাও এমন অবস্থায় মুখোমুখি হলে মৃত 'জন্তু' খেতে পার। –[দারেমী]

জবাব: ইমাম মালেক (র.) যে হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছিলেন সে হাদীসের জবাব হচ্ছে যে, উক্ত হাদীসেও জিন ধ্বংসের প্রতি ইন্দিত বিদ্যমান রয়েছে। যে উনারা স্বীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি সেজে এসেছিলেন এবং দু-পেয়ালা দুধ সকলের আত্মরক্ষা করতে পারে না। বিধায় রাস্ল ক্রি মৃত জক্তু খাওয়ার অনুমতি দান করেছেন। অতএব এ হাদীস অন্য হাদীসের বিরোধী নয়। আর আহ্নাফের মাযহাবেরও বিরোধী নয়।

অথবা একথা বলা যাবে যে, আমাদের হাদীস হারামকারী আর ইমাম মালেক (র.)-এর হাদীস হালালকারী। আর এ ধরনের বিরোধের সময় হারামকারী দলিলেরই প্রাধান্য হয়ে থাকে। عُالَت اِضْطِرار निक्म्পाয় এর কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি পদ্ধতি তো পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে যে, ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুর ধারপ্রান্তে উপনীত হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে যে, ধ্বংসাত্মক বেধিতে আক্রান্ত হয় এবং কোনো মুসলমান ন্যায়পরায়ণ অভিজ্ঞ ডাক্তার বলে যে, এ ব্যক্তির রোগের মুক্তি মৃত জন্তু খাওয়াতে রয়েছে।

ভৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে কোনো জালেম কোনো ব্যক্তিকে অথবা তার মাতাপিতা বা সন্তানসন্ততিকে হত্যা করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে মৃত জন্তুকে খাওয়ার জন্য বলে।

উপরিউক সমন্ত পদ্ধতির মধ্যে দয়াময় ও মর্যাদাশীল আল্লাহ اللهُ مَا اضْطُرَرُتُمُ الْكِيْبِ অর্থাৎ 'কিন্তু সেগুলোও তোমাদের জন্য হালাল যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও।' বলে মৃত জল্প খাওয়ার জন্য অনুমতি প্রদানে বদান্য করেছেন।

কিন্তু শর্তারোপ করেছেন غَيْرٌ بَاغٍ رَلَّا عَلَيْهِ অর্থাৎ 'স্বাদ উপভোগ করে খাবে না আত্মরক্ষার চেয়ে অধিক খাবে না ।' আর এর উপর مَنْ عَلَيْهِ অর্থাৎ 'অভঃপর্ম তার উপর কোনো গুনাহ নেই।' এর দ্বারা বুঝে আসল যে, মৃত ববুর হারাম হওয়া তার স্বীয়াবস্থাতে বহাল থাকে। গুধুমাত্র সাময়িক অক্ষমতার ভিত্তিতে হালাল বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আত্মতৃত্তি লাভের পর্যায়ে হালাল বলে আখ্যা দেওয়া উদ্দেশ: নয়; বরং জীবন ধ্বংসের পর্যায়ে হলে মৃত জন্তু খাওয়া জায়েজ।

অতএব ইমাম মালেক ও আহমদ (র.)-এর একথা বলা আত্মতৃপ্তি লাভের পর্যায়ে মৃত জক্তু খাওয়া হালাল। এটা কুরআনের বাহ্যিক মর্মের মাফিক নয়। و ٧٧٠ أبي وَاقِدِ اللَّهِ ثِينَى (رضا) أنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رُسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونَ بِارْض الْمَبِيَّةُ قَالَ مَا لَمْ تَضطيحُوا أَوْ تَغَيِّبُقُوا إِذَا لَمْ تَجَدُوا صُبُوحًا أَوْ غُبُوقًا وَلَمْ تَجَدُوا بَقْلَةً تَأْكُلُونَهَا حَلَّتُ لَكُمُ الْمَيْتَةُ. (رَوَاهُ الدَّارِمِينَ)

৪০৭৭. অনুবাদ : হযরত আবৃ ওয়াকিদ লাইছী (রা.)

হতে বর্ণিত যে, একদা এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আমরা কখনো কখনো এমন এলাকায় পৌছি, যেখানে আমরা ভীষণ ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে পড়ি। সূতরাং

এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে কখন মৃত (জানোয়ার) খাওয়া হালাল হবে? তিনি বললেন, যখন তোমরা সকালে এক

পেয়ালা এবং সদ্ধ্যায় এক পেয়ালা দুধ না পাও অথবা সেই ভূমিতে কোনো তরিতরকারিও না পও. এ অবস্তার

সমুখীন হলে মৃত খেতে পার। -[দারেমী]

## সংশ্রিষ্ট আন্দোচনা

হাদীসের ব্যাখ্য!]: পূর্বের হাদীসে গোটা পরিবারের সকলের জন্য ছিল এক পেয়ালা দুধ, সূতরাং তার দ্বার أَصْرُارُ (হাদীসের ব্যাখ্য!): পূর্বের হাদীসের উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেকের জন্য এক এক পেয়ালা দুধ সংগ্রহ হওয়া, এমতাবস্থায় اضطرار পাকে না।

# بَابُ الْاَشُرِيَّةِ পরিচ্ছেদ : পানীয় দ্রব্যের বর্ণনা

َ عَمَّالُ عَنْ الْأَصْرِيْتُ । এর বছবচন আর এটা সর্বপ্রকার পানীয় দ্রব্যকে বলা হয়ে থাকে। চাই পানি কিংবা অন্য কোনো দ্রব্য হোক। আর مُسُرُّبُ এবং مُسُرُّبُ -এর অর্থও হচ্ছে তাই। সুতরাং যেহেতু পানীয় দ্রব্য খাদ্যদ্রব্যের অধীনে হয়ে থাকে বিধায় পৃথক পৃথক শিরোনাম কায়েম করা হয়নি; বরং كِتَابُ الْأَظَّمِيَةِ -এর অধীনে এনেছেন এবং পৃথক করার উদ্দেশ্যে بَابُ পিরোনাম কায়েম করেছেন।

আর পোশাক-পরিচ্ছদ যেহেতু খাদ্যদ্রব্যের আওতাধীন নয় এজন্য পোশাক-পরিচ্ছদকে وَصَابٌ -এর শিরোনামে উল্লেখ করেছেন।

# थथम अनुत्व्हन : اَلْفَصْلُ الْلَوَّلُ

عَرْفِ اللهِ النَّسِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَرَا اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَرَا اللهُ وَلَيْهِ وَرَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

80৭৮. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাস্লুক্সাহ 
পান করতে তিন নিঃশ্বাস নিতেন। অর্থাৎ একবারে এক ঢোকে সবটুকু পান করতেন না। -[বুখারী ও মুসলিম]

অবশ্য মুসলিমের রেওয়ায়েতের মধ্যে বর্ধিত আছে এবং তিনি বলেন, এভাবে পান করা তৃপ্তিদায়ক, স্বাস্থের জন্য নিরাপদ ও লঘুপাক।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَسُحُوبُتُ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উপরিউক্ত হাদীসের মর্ম হচ্ছে, রাসূল 🚟 তিন নিঃশ্বাসের দ্বারা পানি পান করতেন। এমনভাবে যে, প্রতিবার মুখকে পান পাত্র থেকে পৃথক করে নিঃশ্বাস ফেলতেন।

আর অন্য বর্ণনায় যা এসে থাকে যে, রাসূল পান পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলা থেকে নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পান পত্রের ভিতরে নিঃশ্বাস ফেলা। অভএব উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দু নেই।

আর পান পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে বাধার কারণ হচ্ছে, অধিকাংশ সময় এ ধরনের নিঃশ্বাস ফেলার মধ্যে মুখ থেকে কোনো কিছু পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যাকে মানুষ ঘৃণা করবে বরং স্বয়ং নিজেরও কোনো সময় ঘৃণা এসে যেতে পারে। এছাড়া এটা পরিকার-পরিচ্ছনুতারও পরিপস্থি।

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় যা এসেছে যে, "১০০ "১০০" অর্থাৎ রাসূল ক্রান্ত দ্বার নিঃশ্বাস গ্রহণ করতেন। (যেমন শামায়েলে তিরমিয়ীতে রয়েছে। এটা হচ্ছে কোনো কোনো অবস্থার উপর প্রয়োজা। আর হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস হচ্ছে অধিকাংশ সময় এবং অভ্যাসের উপর প্রয়োজা। অতএব কোনো দ্বন্দু নেই।

আর এক নিঃশ্বাসে 'সবটুকু' পান করাতে নিষেধের মধ্যে রহস্য হলো, এর দ্বারা অন্যান্য প্রাণীদের পানের সাথে সামঞ্জস্য হয়ে যায়।

কাষী ইয়ায (র.) বলেন যে, [হাদীসের বর্ণনানুযায়ী] পান করার দ্বারা বেশি তৃষ্ণা নিবারণ হয়ে থাকে এবং খাদ্যের হজম, পরিপাকের উপর ক্ষমতা যোগায়ে থাকে। পাকস্থলীর ধ্বংস এবং রগ-রেশার দুর্বলতা থেকে সংরক্ষণ হয়ে থাকে। وَعَن لَاكَ ابْنِ عَبَّاسِ (رض) قَالَ نَهلٰى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الشَّرْبِ مِنْ فِي السِّفَاءِ. (مُتَّفَنَّ عَلَيْهِ)

80৭৯. অনুবাদ : হযরত আপুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্দুল্লাহ মশকের মুখ হতে [মুখ লাগিয়ে] পান করতে নিষেধ করেছেন। -বিখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : এ নিষেধাজ্ঞা উপদেশমূলক। কেননা না দেখা অবস্থায় অবাঞ্চিত বন্ধু মিশ্রিত থাকার আশন্ধা রাছে। আবার কোনো সময় অসতর্কতাবশত হঠাৎ গলায় আটকা পড়ে প্রাণ নাশের কারণ হতে পারে। অন্তত নাকে মুখে ও জামা কাপড়ে পড়ে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। বন্ধুত তা শিষ্টাচারিতার পরিপস্থি।

وَعَرْ ثُنْ اَبِيْ سَعِبْدِ ذِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ إِخْتِنَاتُ الْاَسْفِيَةِ زَالْحُدْرِيِّ (أَسْفِيَةِ زَادَ فِي رِوَايَةٍ وَاخْتِنَاتُ الْمُسْفِيَةِ الْمُثَلِّدَ الْمُثَلِّفَةَ كَالَهُ الْمُثَلِّدَةِ وَالْمُعِدَادِهُ الْمُثَلِّفَةً عَلَيْهِ )

80bo. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ 

মশক হতে এখতেনাছ করতে নিষেধ করেছেন। অপর এক রেওয়ায়েতের মধ্যে বর্ধিত আছে, এখতেনাছ হলো মশককে উল্টিয়ে ধরে তার মুখ হতে পানি পান করা।

-[तथाती ও মুসলিম]

## সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : উক্ত হাদীসের মর্ম হচ্ছে, মশকের [পানির পাত্রের] মুখ বাঁকা করে তাতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা থেকে রাস্ল المستقبة নিষেধ করেছেন। কেননা এটা সুনুত তরিকার বিপরীত। এজন্য যে, এতে জামাকাপড় ইত্যাদির উপর পানি পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া মশকের মুখে কোনো দংশনকারী কীট, জন্তু অথবা অন্য কোনো অসঙ্গতপূর্ণ বন্ধূ হতে পারে, যার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া একই সাথে পাকস্থলীতে পানি যেয়ে ক্ষতি সাধন করতে পারে। এমনিভাবে বড় মটকা, বদনা ইত্যাদির মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করার অবস্থাও তাই।

কিন্ধু তিরমিয়ীর মধ্যে হযরত কাবশা (রা.)-এর হাদীস রয়েছে যে, (অর্থাৎ রাস্প 🊃 একটি ঝুলন্ত মশকের মুখ থেকে 'মুখ লাগিয়ে' শানি পান করেছেন।] এ হাদীসটি উপরিউক্ত হযরত আবৃ সাঈদ বুদরী (রা.)-এর হাদীসের বিপরীত হয়ে গেল। তাই এর বিভিন্ন হেতু বর্ণনা করা হয়েছে।

- ১. প্রয়োজনবশত [মশকের মূখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা] জায়েজ রয়েছে। প্রয়োজন ব্যতীত নিষেধ রয়েছে।
- ২. নিষেধ বড় মশকের ক্ষেত্রে রয়েছে আর রাসুল 🚟 ছোট মশক থেকে পান করেছেন।
- শিষেধ তখন যখন মশকের মূখে কোনো বিষধর কীট প্রাণী থাকার আশঙ্কা রয়েছে। আর জায়েজ আশঙামূক্ত হওরার উপর
  হবে। অতএব কোনো বিরোধ নেই।

وَعَنْ ( النَّبِيِّ النَّسِ ( دض ) عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهِ السَّرِجُ النَّهِ النَّهِ النَّبِيِّ اللَّهِ السَّرِجُ الْ فَانِسِسًا . ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ )

৪০৮১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম কাউকে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। -[মুসলিম]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

(রাণীসের ব্যাখ্যা): উক্ত হাদীসের মধ্যে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ রয়েছে। এমনিভাবে হযরত আবৃ হরাররা (রা.)-এর হাদীস রয়েছে যে, যদি কেউ ভুলক্রমে দাঁড়িয়ে পান করে ফেলে, তাহলে বমি করে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে যময়মের পানি এবং অজুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করার কথা উল্লেখ রয়েছে। অতএব হাদীসের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা দিয়েছে তাই এ বিরোধের নিরসন হচ্ছে এই যে, আক্রামা নববী (ব.) বলেছেন, নিষেধের হাদীস হচ্ছে মাকরাহে তানখীহীর উপর প্রযোজ্য, আর দাঁড়িয়ে পান করা সম্পর্কিত হাদীস। হচ্ছে জায়েজের উপর প্রযোজ্য।

অথবা স্থান না পাওয়ার কারণে দাঁড়িয়ে পানের কথা সাবেত রয়েছে। অথবা দাঁড়িয়ে পান নিষিদ্ধকরণের কারণ হচ্ছে এই যে, একসাথে পাকস্থলীতে পৌছে ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা রয়েছে। আর যমযমের পানি এবং অজুর অবশিষ্ট পানি হচ্ছে কল্যাণকর, পৃত-পবিত্র। এর দ্বারা ক্ষতিসাধন হবে না এবং সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একসাথে পৌছে আরো বেশি উপকার হবে।

সারকথা হচ্ছে, মূলনীতি হচ্ছে বসে পান করা আর এটাই রাসূল 🚐 -এর সাধারণ অভ্যাস ছিল কিছু জাওয়াযের বর্ণনার জন্য কোনো সময় দাঁড়িয়ে পান করেছেন। দাঁড়িয়ে পান করা মাকরাহ।

وَعَرْضُ اللّهِ عَلَيْهُ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ اللّهِ عَلَيْهُ لَا يَشْرَبَنَ اَحَدُ مِنْكُمْ فَلْبُسَتَعَقِىٰ.

8০৮২. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

তামাদের কেউই যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। সুতরাং 
যদি কেউ ভুলবশত এরূপ করে, সে যেন বমি করে 
ফেলে। - [মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : বিমি করে ফেলার নির্দেশ ওয়াজিব হিসেবে নয়; বরং মোস্তাহাব। এ ধরনের কান্ধ হতে বিরও থাকার জন্য এরূপ কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَعُرِيِّكُ ابْنِ عَبَّاسٍ (دض) قَالَ اَتَبِّتُ النَّنَبِيَّ ﷺ بِدَلْوِمِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُو قَائِمُ . (مُتَّفَّنَ عَلَيْهِ)

৪০৮৩. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি এক বালতি জমজমের পানি নিয়ে নবী করীম . এক এক খেদমতে উপস্থিত হলাম, তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : দাঁড়িয়ে পানি পান করা নিষেধ। বিভিন্ন হাদীসে তা উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ে থান্ সম্বেও বিশেষ বিশেষ ক্রেয়ে থান্ যমযমের পানি ও অন্ধুর পানি অবশিষ্ট কিছু পানিও দাঁড়িয়ে পান করা মোন্তাহাব।

وَعَرْ اللهِ عَلِيّ (رض) أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ كُمَّ فَعَلَى الظُّهْرَ ثُمَّ فَعَدَ فِي حَوَائِعِ النَّاسِ فِي رَحْبَةِ النَّاسِ فِي رَحْبَةِ الْكَوْفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلُوةً الْعَصْرِ ثُمَّ آتَى بِمَاءٍ فَضَرَ ثُمَّ وَجُهَةً وَيَدَبْهِ وَذَكَرَ

80b8. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি জোহরের নামাজ আদায় করলেন, অতঃপর জনগণের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ সমাধানের জন্য কৃফার মিসজিদের) আঙ্গিনায় বসঙ্গেন। এমনকি আছর নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেল। ভারপর পানি আনা হলো। তিনি ভার কিছুটা পান করলেন এবং ভার হস্তদ্বয় ও মুখ ধুইলেন।

مَ فَرَدَّ الرَّجُلُ وَهُو يُحُولُ الْمَاءَ حَاسُط فَقَالَ النَّبِيُّ، عَقَ أَن كَانَ عِنْدَكَ مَا يُ بَاتَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا فَقَالَ عِنْدِي مَاءً سَاتَ فِيرُ شَكِّ فَانْتُطَيْكُونَ الْيَرِ الْعُدِيْشِ فَسَكَبَ فِي قَدِّجِ مَاءً ثُرَّةً خَلَبَ عَلَيْهِ مِدٍّ. دَاجِن فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ أَعَادُ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ)

বর্ণনাকারী তাঁব মাধা ও পদময়ের কথাও উল্লেখ করেছেন (অর্থাৎ অজ করলেন)। অতঃপর উঠে দাঁডালেন এবং দাঁডানো অবস্থায় পাত্রের অবশিষ্ট পানি পান করলেন। পরে বললেন, লোকেরা দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে মাকরত মনে করে, অথচ আমি যেরূপ করেছি, নবী করীম === ও অনরপ করেছেন। - বিখারী।

৪০৮৫, অনবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত একদা নবী করীম = জনৈক আনসারীর নিকট গেলেন। সঙ্গে তাঁর একজন সাহাবীও ছিলেন। নবী করীম 🚌 সালাম করলেন এবং লোকটি সালামের জবাব দিল। এ সময় সে তার বাগানে পানি দিচ্চিল। তখন নবী করীয় লোকটিকে বললেন, তোমার কাছে রাত্রের মশকে রাখা বাসী পানি আছে কিং অন্যথা আমরা (এতে) মখ লাগিয়ে পান করব। সে বলল, আমার কাছে মশকে রাত্রে রাখা পানি আছে। অতঃপর সে তার ঝুঁপড়িতে গেল এবং একটি পেয়ালায় পানি ঢালল, এরপর তাতে গহপালিত বকরি দোহন করল। পরে নবী করীম 🚐 তা পান করলেন। সে আবার তাতে [পানীয়] নিল এবং রাসল ==== -এর সঙ্গে যে সাহাবী ছিলেন তিনি তা পান করলেন। -[বখারী]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হা**দীসের ব্যাখ্যা**] : নহর বা পুকুরের পানিতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করাকে ﴿ يُ مُ مَالِّكُ دُبُّ অপেক্ষা কলসি বা মশকে রক্ষিত পানি অধিক ঠাণ্ডা হয়। রাসল 🚟 -এর কাছে তাই ছিল প্রিয়।

وَيَشْرَكُ فِي أَنْهُ الْفُضَّةِ وَٱلذَّ

৪০৮৬, অনবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 🚟 বলেছেন, যে ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পান করে, বস্তুত সে তার পেটের মধ্যে জাহানামের আগুনের ঢোক গিলিল। -[বুখারী ও মুসলিম] আর মসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে ব্যক্তি বৌপা ও স্বর্ণের পাত্রে পানাহার করে .....।

#### সংশ্ৰিষ্ট আন্সোচনা

-এর মূল অর্থ হলো সিংহ এবং উট অন্থিরতার সময় যে ধানী, আওরাজ বের করতে থাকে। অতঃপর পানি পটের মধ্যে পড়ার যে শব্দ হয়ে থাকে এর উপরো ব্যবহৃত হতে লাগল

यि وَ الْمُوْمِةُ وَ هُ وَ مُوَمِّوِهُ وَ هُ مُوْمِوُهُ وَ هُ مُوْمِوُهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

অতঃপর কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম এ হাদীসকে ধমকি দেওয়ার উপর প্রয়োগ করে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পান করাকে শুধুমাত্র মাকরুহ বলে থাকেন, হারাম নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি উক্তিও তাই।

কিছু জমন্তর বলেন যে, এ ধরনের শক্ত ধমকি হারামের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। বিধায় স্বর্গ-রৌপ্যের পাত্রে পান করা হচ্ছে হারাম। আর ইমাম শাকেয়ী (র.)-এরও বিভদ্ধতম উক্তি হচ্ছে তাই। আর এ হুকুম নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সমান। হাঁ পাত্র যদি অন্য কোনো ধাতু দ্বারা নির্মিত হয় আর তার উপর শুধু স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়া থাকে তাহলে যেহেতু তা নিছক স্বর্ণ নয় এজন্য এমন পাত্রে পান করা জায়েজ রয়েছে।

তবে যদি খাঁটি স্বর্ণের মাধ্যমে কোনো পাত্র জড়ানো হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে এমন পাত্র ব্যবহার করা হচ্ছে মাকরহ। আর ইমাম মুহাম্মন (র.)-এর উক্তিও হচ্ছে তাই। পাত্রের যে অংশে স্বর্ণ জড়ানো হয়েছে সে অংশে মুখ যদি না লাগিয়েও থাকে। কেননা যে কোনো পাত্রের কোনো একাংশ ব্যবহারের দরুন পূর্ণ ব্যবহার আবশ্যক হবে।

কিন্তু ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে পাত্রে যে অংশে স্বর্ণ রয়েছে সে অংশ থেকে বিরত থাকে তাহলে পান করা জায়েজ রয়েছে। কেননা যে স্বর্ণটুকু জড়ানো হয়েছে তা হচ্ছে অধীনস্থ। আর অধীনস্থ বস্তুর কোনো ধর্তব্য নেই। যেমন যে জুব্বাকে রেশমের সূতা দ্বারা সেলাই করা হয়েছে সে জুব্বাকে পরিধান করা জায়েজ।

৪০৮৭. অনুবাদ: হ্যরত হ্যায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্পুরাহ — -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমরা মোটা কিংবা মিহি রেশমি বন্ধ পরিধান করো না এবং সোনা ও রূপার পেয়ালায় পান করো না। আর তার পাত্রে খেয়ো না। কেননা এগুলো হলো তাদের [অর্থাৎ কাফেরদের] জন্য দুনিয়তে আর তোমাদের [অর্থাৎ মুমিনদের] জন্য এগুলো হলো আখেরাতে। -[বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ं [रामीत्पत्र नााथा] : त्याना वा क्रभाव भारत वाथा नाकारसक नस । जनभा जा रत्न थाखरा वा भान कता राताय ا سُرُحُ الْحَدِيْثِ

وَعَرْ اللّٰهِ اللّٰهِ النَّسِ (رض) قَالاَ حَلَبْتُ لِرَسُولِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ ا ৪০৮৮. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ

-এর জন্য একটি
গৃহপালিত বকরির দুধ দোহন করা হলো এবং তার দুধে
হযরত আনাস (রা.)-এর কুপের পানি মিশানো হলো।
অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ

-এর খেদমতে পেশ করা
হয়। তিনি তা পান করলেন। এ সময় তার বাম পার্ষে
ছিলেন হযরত আবৃ বকর (রা.) এবং তার ডানে ছিল এক
বেদুঈন। তখন হয়রত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া

عُمَرُ اَعْطِ اَبَا بَكْرِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَاَعْطَى الْاَعْرَائِيَّ الَّذِيْ عَنْ بَعِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ الْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ وَفِيْ رِوَايَةٍ الْاَيْمَنُدُونَ اَلْاَيْمَنُونَ اَلاَ فَبَمْنُوا دَ (مُتَّقَقُ عَلَيْهِ) রাসূলাল্লাহ! [অবশিষ্ট] আবৃ বকর (রা.)-কে প্রদান করুন। কিন্তু তিনি তার ডান পার্ষের সেই বেদুঈনকেই দিলেন। অতঃপর বললেন, ডান দিকের তৎপর তার ডানদিকের ব্যক্তিরই হক প্রথমে রয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্কির, ডানে যারা রয়েছে, তারপর ডানে যারা রয়েছে তারা হকদার। সাবধান! ডান পার্শ্বওয়ালাদের অগ্লাধিকার দাও। -বিশারী ও মুসলিম]

وَعُرْ النَّبِي مَنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الرَّبِ مِنْ الْمَوْدَ وَالْاَ الْمَالَ الْمَالَةُ وَعَنْ الْمَعْدِ الْمَالَةُ وَعَنْ يَكُ اللَّهِ عَلَا الْمَقْدُمُ وَالْاَشْبَاخُ عَنْ يَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِبَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْم

৪০৮৯. অনুবাদ : হ্যরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম

এর খেদমতে [দুধের] একটি পেয়ালা পেশ করা হলো,
তখন তিনি তা হতে কিছু পান করলেন। তার ডানে ছিল
উপস্থিত জনতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট একটি বালক।
আর প্রবীণ ও বয়য় লোকজন ছিলেন তাঁর বামে। তখন
রাসূল বালকটিকে বললেন, হে বৎস! তুমি কি
আমাকে এ অনুমতি দেবে যে, আমি আমার অবশিষ্টটুক্
এ সমস্ত প্রবীণদেরকে প্রদান করি? সে বলল, ইয়া
মাসূলাল্লাহ! আপনার অবশিষ্টের ব্যাপারে আমি কাউকেও
অপ্রাধিকার দেব না। বির্ণনাকারী বলেন,] তখন তিনি
পেয়ালাটি বালকটিকে দিলেন। —[বুখারী ও মুসলিম]
এ প্রসঙ্গে আব কাতাদা (রা.)-এর হাদীস ইনশাআল্লাহ

আমি ম'জিযাতের পরিচ্ছেদে উল্লেখ করব।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা! : উক হাদীসে বালক দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তিনি ডানদিকে ছিলেন। আর বামদিকে বড় বড় হযরত সাহাবায়ে কেরাম সিন্দীকে আকবর (রা.) প্রমুখ ছিলেন। আর তাঁরা সকলেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আত্মীয়স্বন্ধন কুরাইশ বংশধর ছিলেন। এজন্য রাস্ল — অনুমতি চেয়েছেন। কারণ এর দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ছিটকে পড়ার আশঙ্কা ছিল। পক্ষান্তরে হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস হচ্ছে যে, ডানদিকে একজন গ্রাম্য লোক ছিলেন তার কাছ থেকে অনুমতি চাননি। কেননা তিনি নব মুসলিম ছিলেন। ছিটকে পড়ার আশঙ্কা ছিল না। তাই এর পরিপ্রেক্ষিতে কোনো প্রশ্র। নেই।

অতঃপর এতে মাসআলা হচ্ছে, ফারায়িয় এবং ওয়াজিবাতের মধ্যে কাউকে নিজের উপর প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে হারাম। যেমন নিজের অজুর পানি অন্য কাউকে দিয়ে নিজে তায়াখুম করা। আর ফায়ায়েল এবং মুস্তাহাব্বাতের মধ্যে কাউকে নিজের উপর| প্রাধান্য দান করা হচ্ছে মাকরহ। যেমন বিনয় করে প্রথম সফ কিংবা ইমামের নিকটতম স্থান ছেড়ে অন্যকে প্রাধান্য দান করা। তবে যদি পিছনের সফে উন্তাদ, ণিতা, শায়থ থাকেন, তাহলে তাঁদের আদব এবং সম্মানার্থে আগের সফে দিয়ে দেওয়া জায়েজ বরং অধিক ছওয়াবের মাদিক হবে। [যেমন মানাবী (র.) শামায়েলে তিরমিয়ীর শরাহতে বর্ণনা করেছেন।

প্রসংশনীয় প্রাধান্য প্রদান হচ্ছে ঐ যা কোনো ইহকালীন ব্যাপার এবং অধিকারসমূহের মধ্য থেকে হয়ে থাকে। আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে নয়।

তাই দুধ, পানির ব্যাপারকে রাসূল 🚃 ইহকালীন ব্যাপার মনে করে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে অনুমতি চেয়েছেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূল 🚞 -এর অবশিষ্ট পান করাকে সবাৈত্তম নৈকটালাভ এবং সর্বোচ্চ বারাকাত মনে করে অন্যকে প্রাধান্য দান করেননি। আর রাসূল 🚞 ও তাঁকে এর উপর স্থিতিশীল হিসেবে রেখেছেন।

क्षाप्ता का <del>क्षिप्ति कर</del>ना स्त्र (क)

# षिठीय अनुत्रक : ٱلْفَصْلُ الثَّانِيُّ

عُونِ فَ الْبِنِ عُمَر (رض) قَالَ كُنَّا نَاكُلُ عَلَىٰ عَهْد رَسُولِ اللَّهِ عَلَّ وَنَحُنُ نَاكُلُ عَلَىٰ عَهْد رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ فِيكَامُ - (رَوَاهُ لَنَّ مُسَمِّى وَنَصَّنُ قِيبًامُ - (رَوَاهُ لَا يَرْمِيذَيُّ وَابَّنُ مَاجَةَ وَالتَّدَارِمِيُّ - وَقَالَ التَّرْمِيذُيُّ هُذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيْحَ غَرِيْبُ) التَّرْمِيدُيُّ خَيْنِ مُنْ صَحِيْحَ غَرِيْبُ)

৪০৯০. জনুবাদ: হযরত আনুস্থাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসৃন্দুরাহ — এর জমানায় চলা অবস্থায় খেতাম এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পান করতাম। —[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হোদীদের ব্যাখ্যা] : হাঁটা-চলা অবস্থায় কিছু খাওয়া মাকরহ। তবে সাহাবীদের এ কাজ সম্পর্কে নবী করীম অবগত ছিলেন কিনা হাদীদে তার উল্লেখ নেই। অথবা যুদ্ধ বা সফর অবস্থায় বসার সুযোগের অভাবে দাঁড়িয়ে বা হাঁটা অবস্তায় পানাহার করেছেন।

وَعَرْوْكَ عُمْرُو بْنِ شُعَبْبِ (رض) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪০৯১. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে শোআয়েব (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -কে দাঁড়ানো এবং বসা উভয় অবস্থায় পান করতে দেখেছি। -[তিরমিযী]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

[शमीत्मत्र वााचाा] : वित्मव প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পান করাতে কোনো দোষ নেই।

وَعَرْدِ ٢ أَنْ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ نَهِلَى رَسُولُ اللَّهُ عَلَّهُ أَنْ يُتَنَفِّسُ فِي الْإِناءِ أَوْ يَنْفُخُ فِيهِ الْإِناءِ أَوْ يَنْفُخُ فِيهِ الْإِناءِ أَوْ يَنْفُخُ فِيهِ الْإِناءِ أَوْ يَنْفُخُ فَيْدِدُ وَابْنُ مَاجَدًا

8০৯২. অনুবাদ : হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হা কিছু পান করবার সময়) পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং তার মধ্যে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।

-[আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্রিষ্ট আব্যোচনা

निःश्वांत्र राण्नात श्राणा اَشُرُحُ الْحَدِيْثِ : निःश्वांत्र राणात श्राणात श्राणात श्राणात । आत श्राणातकु गतम र्हाण ठांवा रुखा পर्यस्त्र অপেক্ষা করবে।

وَعَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلَكِنْ اللَّهِ مِنْ وَلَكِنْ الْسَهِ مِنْ وَلَكِنْ الْسَهِ مِنْ وَلَكِنْ وَسَمُواً إِذَا اَنْتُمْ شَوِيْتُمْ وَوَلَاتَ وَسَمُواً إِذَا اَنْتُمْ شَوِيْتُمْ وَوَلَاتَ وَسَمُواً إِذَا اَنْتُمْ شَوِيْتُمْ وَوَلَاتُ مِنْدَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

৪০৯৩. অনুবাদ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুক্সাহ 
তের ন্যায় এক শ্বাসে পান করবে না: বরং দুই কিংবা 
তিন শ্বাসে পান করবে। আর যখন পান করবে (ওক্কতে) 
বিসমিক্সাহ পড়বে এবং যখন [পানান্তে] পেয়ালা মুখ হতে 
আলাদা করবে, তখন আলহামদুলিক্সাহ বলবে।

মেশকাত ওম (আরাবি-বাংলা) ২৭ (খ)

وَعَرُنُ النَّهُ اَبِي سَعِيْدِ وِ الْخُدْرِيِّ (رض)

وَ النَّيْدِ عَنَ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ الْكَذَاةُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ

فَالْ إَهْرِفْهَا قَالَ فَائِنَ الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ

وَاحِدِ قَالَ فَائِنِ الْقَدْحَ عَنْ فِيلُكُ ثُمَّ تَنَفَّسٌ.

(رَوَاهُ التَّرْهَذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

80%8. অনুবাদ: হয়রত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ্রু পানীয় বস্তুতে।পান করার সময়। 
ফু দিতে নিষেধ করেছেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, যদি
আমি পানির মধ্যে খড়কুটা দেখতে পাই।তখন কি করব।
তিনি বললেন, তা ফেলে দাও। সে আবার বলল, এক
নিঃশ্বাসে পান করলে আমার তৃত্তি হয় না। নবী করীম ্রু
বললেন, এমতাবস্থায় পেয়ালাটি মুখ হতে পৃথক করে
নিঃশ্বাস ত্যাগ কর। —[তিরমিষী ও দারেমী]

وَعَنْ اللّهُ مَالَ نَهٰى رَسُولُ اللّهِ عَنِ الشُّولُ اللّهِ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ اللّهِ عَنِ الشُّربِ مِنْ ثُلْمَةِ اللّهِ عَنِ الشُّرابِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوَد)

8০৯৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুক্সাহ হা পেয়ালার ছিদ্র দিয়ে পান করতে এবং পানীয় বস্তুতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।

–আবু দাউদা

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

بَعْدُتُ (হাদীসের বা।১াা): عُنْمُ الْحُدْثُ -এর আরেক অর্থ হলো ভাঙ্গা। অর্থাৎ ভগু স্থান দিয়ে গমন করতে নিষেধ করেছেন। এখানে নিষেধ অর্থ হারাম নয় বরং মাকরহ। কেননা তার দ্বারা গায়ে বা জামা কাপড়ে পানি পড়তে বা ভগু স্থান দ্বারা ঠোঁট কেটে থেতে পারে। কিংবা সেই স্থান অপরিষ্কার থাকতে পারে।

وَعَرْتُ كَ بَشَهَ (رض) قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَشَرِبَ مِنْ فِي فِرْبَةٍ مُعَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَشَرِبَ مِنْ فِي فِرْبَةٍ مُعَلَّقَةً وَانِمًا فَقَطَعْتُهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِنِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَقَالُ التِرْمِنِيُّ لَيْ الْمَدِيْنُ عَلَيْنُ مُعِيْمً ) لَمَا المَدِيْنُ عَلَيْنُ مَعِيْمً )

8০৯৬. অনুৰাদ: হয়রত কাবশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা রাস্লুরাই — আমার গৃহে
আসনেন এবং তিনি একটি লটকান মশক হতে দাঁড়ানো
অবস্থায় পান করলেন। পরে আমি মশকের নিকট গিয়ে
তার সেই মুখখানা কেটে রেখে দিলাম। —[তিরমিয়ী ও
ইবনে মাজাহ এবং ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেছেন,
হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

#### সংশ্ৰিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা! : বিশেষ কোনো অসুবিধার প্রেক্ষিতে বা প্রয়োজনের তাগিদে সাময়িকভাবে দাঁড়িয়ে পানাহার করা জায়েজ আছে। আর অমর্যাদা হওয়ার আশঙ্কায় কিংবা বরকত হাসিলের উদ্দশ্যে তিনি মশকের মুখটি কেটে নিজের কাছে সংরক্ষণ করেছেন।

وَعَرِ لَانَ اللَّهُ هُرِي عَنْ عُسْرَورَةَ عَسَنَّ عُسْرَورَةَ عَسَنَّ عُسْرَورَةَ عَسَنَّ عَانِشَةَ أَرضَا) قَالَتُ كَانَ احْسُلُو الْسَبَارِدُ - (رَوَاهُ الْسَبَارِدُ - (رَوَاهُ الْسَبِّرِهِ مِنْ كَانَ وَلَسَلِيمُ الْسَبَارِدُ - (رَوَاهُ الْسَبِّرِ مِنْ مُنْ مَلِكًا) النِّيْرِي عَنْ مُرْسَلًا) النَّرُهُ مِنْ عَنْ مُرْسَلًا)

৪০৯৭. অনুবাদ: হ্যরত (ইমাম) যুহরী (র.) ওরওয়া
হতে বর্ণনা করেন যে, হ্যরত আয়েশা (রা.) বলেছেন,
ঠাগা মিট্টি পানি রাসৃলুক্ষাহ — -এর কাছে সর্বাধিক প্রিয়
পানীয় ছিল। -[ডিরমিযী এবং তিনি বলেছেন সহীহ ও
নির্ভরযোগ্য কথা হলো, এ হাদীসটি নবী করীম
হতে যুহরী কর্তৃক মুরসাল হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে।
অর্থাৎ বর্ণনাম্ন অন্য কোনো সাহাবীর নাম উল্লেখ নেই।

وَعُرْكُ اللّهِ عَلَى إِنْ عَبّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ وَالْ وَسُولُ اللّهِ عَلَى إِذَا أَكَلَ احَدُكُمْ طَعَامًا وَسُهُ فَلْ اللّهُ مَّ بَارِكُ لَنَا فِيهْ وَاطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَاذَا سَعْنَى لَبَنًا فَلَبْ قُلْ اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهْ وَزِذْنَا مِنْهُ فَانَّهُ لَيْسَ شَنْ بُعُوزِيْنَا مِنْهُ وَإِذْنَا مِنْهُ وَاللّهُ مَرابِ إِلّا اللّهُ بَنْ . يُحِوْزِيُ مَنَ الطّعَامِ وَالسَّمَرابِ إِلّا اللّهُ بَنْ . (رَوَاهُ اللّهُ مِنْ الطّعَامِ وَالسَّمَرابِ إِلّا اللّهُ بَنْ . (رَوَاهُ النَّعْرُ مِذَى وَابُو ذَاوُدَ)

৪০৯৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দাস (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ ক্রাহ বলেছেন, যথন
তোমাদের কেউ খানা খায়, তখন সে যেন এই দোয়াটি
পড়েল নান্দ্রী ক্রিটিন কর্না বরকত দাও
এবং তা অপেক্ষা উত্তম খাদ্য দান কর। আর যখন দুধ
পান করবে তখন যেন বলেল নান্দ্রী আর্থান দুর্বিক দাও
এবং তা অপেক্ষা উত্তম খাদ্য দান কর। আর যখন দুধ
পান করবে তখন যেন বলেল নান্দ্রী আর্থান কর। 'এর তেরে
ভাত্তম বন্ধু দান কর, এ কথা বলা যাবে না। কেননা দুধ
ব্যতীত অন্য কোনো জিনিসই খাদ্য ও পানীয় উভয়ের
জন্য যথেষ্ট নয়। লিবির্মিয়ী ও আব দাউদ্য

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ضُرِّحُ الْحَدِبْثِ (रामीत्तत बााधा) : मूर्यत प्राया थामा ও পানীয় উভয় উপাদান রয়েছে। নবজাত শিশুর খাদা হলো মায়ের কুকের [পीगृश] দুধ। আল্লাহর কালামেও তার প্রশংসা এভাবে রয়েছে — مِنْ بَنْنِ فَرْثِ وَدَمُ لَبَنَا خَالِصًا سَانِفًا لِلشَّارِيشِنَ

وَعَنْ 12 عَانِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ النَّبِيُّ عَلَيْ يَسْتَعَذِبُ لَهُ الْسَاءُمِنَ النَّبِيُّ عَلَيْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّهَاءُمِنَ النَّهَاءُمِنَ وَبَيْنَ النَّهَاءُمِنَةً وَبَيْنَ النَّهَاءُمِنَةً وَبَيْنَ النَّهَاءُمُنَةً وَمَانَ وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدُ)

80৯৯. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম — -এর জন্য সুকইয়া হতে
মিঠা পানি সংগ্রহ করা হতো। কথিত আছে যে, সুকইয়া
একটি ঝরণা বা কৃপ। তার ও মদিনার মধ্যবর্তী ব্যবধান
হলো দুদিনের পথ। - আবু দাউদ্য

# সংশ্লিষ্ট আপোচনা

ं عَرْمُ الْحَدِيثِ [शिमीरमद्र व्याश्या] : এখানে মিঠা পানি खर्थ या लवनाक नय़ ।

# र्णीय अनुत्रक : اَلْفُصْلُ الثَّالِثُ

عَرِضَ ابْنِ عَمَرَ (رض) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ ذَهَبِ اَوْ فِيضَّةٍ أَوْ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ ذَهَبِ اَوْ فِيضَّةٍ أَوْ إِنَاءٍ فِينِهِ شَنْ أُمِنْ ذُلِكَ فَإِنَّمَا يُجَرُّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارٌ جَهَنَّهُ . (رَوَاهُ ٱلدَّارَقُطْنِيْ) 8১০০. অনুবাদ: হযরত আদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম 

ব্রুক্তি সোনা-রূপার পাত্রে অথবা এমন পাত্রে পান করে

যাতে সোনা-রূপার কিছু অংশ মিশ্রিত আছে, সে যেন

নিজের পেটে জাহান্নামের আগুনের ঢোক গিলল।

–[দারাকুতনী]

# بَابُ النَّـقِيعُ وَالْاَنبُـذَةِ পরিচ্ছেদ: নাকী' ও নাবীয সম্পর্কীয় বর্ণনা

"عَبُوْد ও "بَبُوْد হচ্ছে নবী করীম === -এর পানীয় দ্রব্যাদির মধ্য হতে।

्रे चें वना হয় যে, কিসমিস অথবা খেজুরকে পানিতে কোনো পাত্রে ছাড়া হবে তাহলে যেন এর মিষ্টতা পানিতে এসে স্বন্ধ এবং সুস্বাদু হয়ে যায়। আর শরীরের জন্য উপকারী একটি শরবত।[ম্বন্ধ মিষ্টি পানীয়বিশেষ] হয়ে যায়।

আর ﴿ اَلَّهُ ﴿ اَلَّهُ ﴿ اَلَّهُ ﴿ الْمُعَالَى ﴿ الْمُعَالَى ﴿ الْمُعَالِّى ﴿ الْمُعَالِّى ﴿ الْمُعَالِّى ﴿ الْمُعَالَى ﴿ الْمُعَالَى ﴿ الْمُعَالَى ﴿ الْمُعَالَى ﴿ الْمُعَالَى ﴿ الْمُعَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَالَى ﴿ الْمُعَالَى ﴿ الْمُعَالَى ﴿ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّا الْمُلْلِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ا

# े विश्य अनुत्रहर : विश्य अनुत्रहर

عَرْفُ اللّهِ اَنْسِ (رض) قَالَ لَقَدْ سَقَبْتُ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ بِقَدْحِیْ هٰذَا الشَّرَابِ كُلَّهُ الْعَسَسُلُ وَالسَّنِسِيْدُ وَالسَّمَا عَوَالسَّلَبَنُ. (دَوْهُ مُسْلَكُ)

8১০১. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, আমি আমার এ পেয়ালা দ্বারা রাসূলুল্লাহ

কে বিভিন্ন প্রকারের পানীয় পান করাতাম। যেমন—
মধু, নাবীয়, পানি ও দুধ। —[মুসলিম]

وَعَرْكُ عَالِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنَّا نُنبُذُ لِرَسْ لِ اللهِ عَلَى فِي سِفَاء بُوكَا اعْلاَهُ وَلَن كُنَّا وَلَهُ عَشَاءً وَلَهُ عَشَاءً وَلَهُ عَشَاءً وَنُنبُذُهُ عَشَاءً وَنُنبُذُهُ عَشَاءً وَنُنْبُذُهُ عَشَاءً وَنَا اللهُ عَلَى وَنُنْبُذُهُ عَشَاءً وَنِنْ اللهُ عَلَى وَنُونُهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَنَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ و

8১০২. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাস্পুল্লাহ —— -এর জন্য চামড়ার মশকে নাবীয প্রস্তুত করতাম। তার উপর হতে শব্দ করে বাধা হতো এবং নিচেও একটি মুখ ছিল। আমরা সকালে যে নাবীয বানাতাম, তিনি তা করতেন এবং বিকালে যে নাবীয বানাতাম, তিনি তা সকালে পান করতেন। - □মসশিমা

وَعَرْ آنَكَ الْبِي عَبَّاسِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَنْ بَدُ لَهُ أَوْلَ اللَّهِ لِ فَيَهُ سَرُهُ أَدُ لَكُ وَاللَّهِ لَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ فَيَ مَشْرَهُ أَدُلِكُ وَاللَّهِ لَلَهُ اللَّهُ لَا تَعْرَفُ ذَلِكَ وَاللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

8১০৩. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দাস (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসৃপুরাহ 

-এর জন্য
রাত্রের প্রথম ভাগে নাবীয় তৈরি করা হতো। তিনি ডা
পরবর্তী দিন সকালে, এর পরের রাত্রে, দ্বিতীয় দিনে ও
দ্বিতীয় রাত্রে এবং তৃতীয় দিন আছর পর্যন্ত পান করতেন।
এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত, তখন তা চাকরবাকরদেরকে পান করাতেন অথবা ফেলে দেওয়ার জন্য
নির্দেশ করতেন, তখন তা ফেলে দেওয়া হতো। - ব্রিস্দিম্

### সংশ্ৰিষ্ট আন্দোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : ঋতু বা মৌসুমের পরিবর্তনের ফলে নাবীযের মধ্যে নেশা সৃষ্টি হওয়া বা না হওয়ার ব্যাশারে সময়ের ব্যবধান হয়। যেমন গ্রীষ্টের মৌসুমে কোনো জিনিস যত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, শীতের সময় তত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না। এ প্রেক্ষিতে নবী করীম 🚃 প্রক্তুত নাবীয তৃতীয় দিন পর্যন্ত পান করেছেন।

وَعَنْ اللّهِ عَلَيْهِ (رض) قَالَ كَانَ بُنْبَدُ لِمَ لَوَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً بُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. (رَوَاهُ مُسْلَمٌ)

8১০৪. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ — এর জন্য মশকে নাবীয
প্রস্তুত করা হতো। যদি তা সংগ্রহ না হতো, তখন পাথর
নির্মিত পাত্রে নাবীয় তৈরি করা হতো। — (মুসলিম)

وَعَرِيْكَ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُولَ السَّعِيَةِ السَّعِيَةِ السَّعِيةِ السَّعِيةِ الْاُدُمَ وَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

8১০৫. অনুবাদ: হযরত আনুরাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত, রাসূলুরাহ ক্রান্ত কদুর খোলস, সবুজ মটকা,
আলকাতরা লাগানো পাত্র এবং খেজুর বৃক্ষের মূলের পাত্র
ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং চামড়ার মশকে
নাবীয় প্রস্তুত করতে আদেশ করেছেন। - ন্মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রি নির্দান্তের ব্যাখ্যা] : দুবনা – কদুর ওকনা খোলস দ্বারা তৈরি পাত্র। হানতাম – মটকা জাতীয় সবুজ বর্ণের পাত্রবিশেষ। মুযাফফাত – এমন ধরনের পাত্র যার ভিতরে কিংবা বাইরে আলকাতরা লেপে দেওয়া হয়। নাকীর – খেজুর গাছের মূলের দ্বারা নির্মিত পাত্র। মূলত এগুলো তৎকালীন আরবরা মদ তৈরির পাত্র হিসেবে ব্যবহার করত। ইসলামে মদ হারাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত পাত্রগুলো ব্যবহারও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, উল্লিখিত পাত্রসমূহে নাবীয প্রস্তুত করলে তা খুব তাড়াতাড়ি মদে পরিণত হয়ে যেতো, ফলে অনেক সময় তাকে নাবীয ধারণা করে পান করা হতো অথচ তা মদে পরিণত হয়ে থাকত। কিন্তু চামড়ার মশকে খুব সহজে নাবীয মদে পরিণত হয় না। তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে কদুর খোলস ইত্যাদি পাত্রসমূহের মধ্যে প্রথমে নাবীয তৈরির ক্ষেত্রে নিষেধ করা হয়েছে এবং চামড়ার পাত্রে তৈরির অনুমতি দান করা হয়েছে।

আর যেহেতু এ ক্ষেত্রে সামান্য সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, হারাম এবং হালাল হওয়ার নির্ভর পাত্রসমূহের উপর রয়েছে এ সন্দেহের নির্বসন কল্পে হযরত যুবায়ের (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, الْمُونُّلُ لا يُحْرَمُهُ করিছে বা অর্থাৎ 'কেননা পাত্র কোনো বন্ধুকে হা৽।ল করতে পারে না এবং বন্ধুকে হারামও করতে পারে না । বরং হালাল হওয়া এবং হারাম হওয়া নির্ভর হচ্ছে নেশা এবং নেশা হীনতার উপর। তাই দ্রুন্ত নেশা সৃষ্টি এবং অসতর্কতার উপর নির্ভর করে ইসলামের প্রথম যুগে কদুর খোলস ইত্যাদি পাত্রসমূহতে নাবীয় তৈরি করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

অতঃপর হারাম হওয়ার প্রসিদ্ধি এবং অস্তরসমূহের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এ শুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে এবং সব ধরনের পাত্রসমূহের মধ্যে নাবীয তৈরি করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সূতরাং রাসূল 🎫 ইরশাদ করেছেন যে, أَنْ عُلُو مِنَا دُنْ كُلُّ وَعَالَى আৰ্থাৎ 'অতঃপর সবধরনের পাত্রে পান কর। ব

لا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا . (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

৪১০৬, অনুবাদ : হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত রাস্পুল্লাহ 🚟 বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কয়েক প্রকারের পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছিলাম। প্রকতপক্ষে কোনো পাত্র হারাম বস্তুকে হালালে এবং হালাল বস্তুকে হারামে পরিণত করতে পারে না। অবশ্য নেশা সষ্টিকারী প্রত্যেক জিনিসই হারাম। অন্য এক রেওয়ায়েতের মধ্যে আছে, আমি তোমাদেরকে চামড়ার মশক ছাডা অন্যান্য পাত্রে পানীয় প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা প্রত্যেক প্রকারের পাত্রে পান করতে পার। তবে নেশা সৃষ্টিকারী কোনো জিনিসই পান করবে না। -(মুসলিম)

## সংশ্ৰিষ্ট আন্সোচনা

शमीरतत बाभा।] : तमा तृष्टिकांती वस्तु छतन हाक किश्वा क्षमांटे हाक, পরিমাণে কম হোক किश्वा तिने أَشُرُحُ الْحَدْبِث হোক, তার যে কোনো পরিমাণ, নেশা হোক বা নাই হোক সর্বাবস্থায় ব্যবহার করা হারাম। তাড়ি, গাঁজা, ভাঙ, আফিম ও হেরোইন ইত্যাদি সবই মদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

# َوْفَانُ : षिठीय़ অনুচ্ছেদ

اسْمِهَا . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَاتَّنُ مَاحَةً)

হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুক্লাহ 🚐 -কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয়ই আমার উন্মতের কিছু সংখ্যক লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে।

৪১০৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ মালেক আশআরী (রা.)

–[আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা) : আধুনিককালে নবী করীম 🚐 -এর এ ভবিষ্যদ্বাণীর অবিকল প্রতিফলন হচ্ছে। যেমন মৃতসঞ্জীবনী সুধা ও সুরা, ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, রেক্টিফাইড স্প্রীট ইত্যাদি নামে হরদম বাজারে চালু রয়েছে এবং নির্ধিধায় পান করা হয়েছে। অথচ এগুলো ৮০% মদ ও মদের উপাদান

# তৃতীয় অনুচ্ছেদ : اَلْفَصْا َ الثُّ

قَالَ لا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيّ)

৪১০৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবৃ আওফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুক্রাহ 🚃 সবুজ মটকায় নাবীয় প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তবে কি আমরা সাদা বর্ণের মটকায় পান করব? তিনি বললেন না। -[বুখারী]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : সাদা, কালো বা সবুজ বর্ণের মটকা হওয়া আসল কথা নয়। মূলত সেই যুগে সাধারণত أشرح الـ সবুজ মটকায় মদ প্রস্তুত করা হতো। ফলকথা, যে সমস্ত পাত্রে মদ প্রস্তুত করা হয়, আর তা যে কোনো রঙেরই হোক না কেন সে পাত্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ**।** 

# بَابُ تَغْطِيَةِ الْاَوَانِي وَغَيْرِهَا

পরিচ্ছেদ : বাসন-কোষণ ইত্যাদি ঢেকে রাখা

ত্রি অর্থ – পাত্র, "رَوَانِيَّ" -এর বহুবচন। তার অর্থ যে কোনো পাত্র হলেও অত্র পরিচ্ছেদের হাদীসে পানাহারের পাত্রের কথাই বলা হয়েছে। তাকে ঢেকে রাখা একদিকে যেমন নিরাপদ, অপরদিকে সর্বকালে সর্বমহলে শিষ্টাচারও বটে। বিশেষভাবে রাত্রির বেলায় খাদ্য-পাত্র ঢেকে রাখা অপরিহার্থ। কেননা বিষাক্ত পোকামাকড় ইত্যাদি রাত্রির বেলায় ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর নবী তাদেরকে শয়তান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

# थथम अनुत्व्हन : اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

8১০৯. **অনুবাদ** : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 🚟 বলেছেন, যখন রাত্রের আঁধার নেমে আসে অথবা বলেছেন, সন্ধ্যা হয়, তখন তোমাদের শিশুদেরকে বাইরে যাওয়া থেকে আবদ্ধ রাখ। কেননা সে সময় শয়তান ছড়িয়ে পডে। তবে রাত্রের কিছু সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তাদেরকে ছেডে দাও এবং বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ কর। কারণ শয়তান বদ্ধ দ্বার খুলতে পারে না। আর বিসমিল্লাহ পডে তোমাদের মশকগুলোর মুখ বন্ধ কর এবং বিসমিলাই বলে তোমাদের পাত্রগুলোও *ডে*কে রাখ। [ঢাকার কিছু না পেলে] কোনো কিছু আডাআডিভাবে হলেও পাত্রের উপর রেখে দাও। অতঃপর ভয়ার সময়। বাতিগুলো নিভিয়ে দাও। -[বখারী ও মুসলিম] বুখারীর অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি বলেছেন, পাত্রসমূহ ঢেকে রাখ। মশকগুলোর মখ বেঁধে রাখ। কেননা এ সময় জিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং ছিনিয়ে নেয়। আর তোমরা শয়নকালে বাতিগুলো নিভিয়ে ফেলবে। কেননা দুষ্ট ইদুরগুলো কখনো কখনো [প্রজ্বলিত] সলতা টেনে নিয়ে যায়। ফলে গৃহবাসীকে পুড়িয়ে দেয়।

لمف اللابدات واط منْ ذُلِكُ الْوِياءِ.

মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম 🚐 বলৈছেন, তোমরা পাত্রসমূহ ঢেকে রাখবে, মশকের মুখ বেঁধে রাখবে। ঘরের দরজাসমূহ (সন্ধ্যাকালে) বন্ধ রাখবে [শয়নকালে] বাতি নিভিয়ে দেবে ৷ কেননা শয়তান [বন্ধ] মশক খুলতে পারে না. [রুদ্ধ] দার খুলতে পারে না এবং [ঢাকা] পাত্র উন্মুক্ত করতে পারে না। আর যদি তোমাদের কেউ একখানা কাঠি ব্যতীত কিছু না পায়. তবে বিসমিল্লাহ বলে তাই যেন আড়াআড়িভাবে পাত্রের উপর রেখে দেয়। কেননা দুষ্ট ইনুর গৃহবাসীসহ ঘর পুড়িয়ে ফেলতে পারে। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, সূর্যান্তের পর রাত্রের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত তোমাদের জানোয়ার ও শিন্তদেরকে (বাইরে) ছেডে দিয়ো না। কেননা সূর্যান্তের পর সান্ধ্যআডা বিলীন হওয়া পর্যন্ত শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিমের আরেক বর্ণনায় আছে, নবী করীম === বলেছেন, খাদ্য-পাত্র ঢেকে রাখ এবং মশক বন্ধ রাখ। কেননা বৎসরে এমন এক রাত্র আছে, যে রাত্রে বিভিন্ন প্রকারের বালামুসিবত নাজিল হয়। উক্ত বালার গতিবিধি এমন সব পাত্রের দিকে হয় যা ঢাকা নয় এবং এমন পান-পাত্রের দিকে হয় যার মুখ বন্ধ নয়, তার মধ্যে প্রবেশ করে।

#### সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইনুর ক্ষুদ্র জানোয়ার বটে, কিছু তার ঘারা ক্ষতির পরিমাণ অতি ভয়াবহ। এ হিসেবে তাকে কুমাইসেক বলা হয়েছে। আর কাঠি হলেও বলার মানে হলো, খাদ্য-দ্রব্যাদি ঢেকে রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা। আর বিদ্যুৎ বাতি স্থাপিয়ে রাখনে ঘরবাড়ি জুলার সম্ভাবনা কম থাকলেও তাতে আর্থিক অপচয় যে হবে তাতে সন্দেহ নেই।

وَعَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَنَدْ دَجُلُ مِنَ الْانَصَّارِ مِنَ النَّقِيْعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَالَ النَّبِيِّ ﷺ اللَّ جَلْدَتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُودًا. (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ) 8550. অনুবাদ: হ্যরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা আবৃ হোমাইদ নামক আনসারের
এক ব্যক্তি নাকী নামক এক জায়গা হতে এক পেয়ালা
দুধ নিয়ে নবী করীম — এর খেদমতে আদল। তখন
নবী করীম তাকে বললেন, তুমি এটাকে চেকে
আননি কেন? আর কিছু না হোক অক্তত একটি কাঠি
তার উপর আড়াআড়িভাবে রেখে দিতে।

-(वृश्वादी ও यूजनिय)

وَعَرِيْنِكُ أَبِنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَالاَ تَنْدُركُوا النَّارَفِيْ بُبُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُونَ ـ (مُثَّفَقُ عَلَيْهِ)

8১১১. অনুবাদ: হযরত আদৃশ্বাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত, নবী করীম ক্রা বলেছেন, যখন তোমরা
ঘূমিয়ে পড়, তখন তোমরা ঘরের মধ্যে (প্রজ্বলিত) আগুন
রেখো না। -বিখারী ও মসলিমা

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

[हामीत्मत वााचा] : अर्था९ शाहात সময় চেরাগ বা চুলার আগুন নিভিয়ে ফেলবে । أَشُرُ الْعَدِيْثِ

وَعَرْ لَكُ أَبِى مُوسَى (رض) قَالَ الْمَدَّبُنَةِ عَلَىٰ اَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحُدَّثَ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَىٰ اَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحُدَّثُ بِشَانِهِ النَّبِيُّ عَلَىٰ اَهْ قَالَ إِنَّ اَلْمَا هِى عَدُولَكُمْ فَإِذَا نَعْنُمُ فَافَا نَعْنُمُ فَافَا نَعْنُمُ فَا فَاطْفِئُوهَا عَنْكُمْ . (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ)

8১১২. অনুবাদ: হযরত আবৃ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাত্রের বেলায় মদিনার একখানা ঘর আগুনে জ্বলে গেল, গৃহবাসীদের উপর এ বিপদ এসে পড়ল। পরে ব্যাপারটি নবী করীম = -কে জানানো হলে তিনি বললেন, মূলত এ আগুন তোমাদের দুশমনই। অতএব যখন তোমর রাত্রে ঘুমাবে, তখন তা নিভিয়ে দেবে। -বিখারী ও মসলিমা

### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

الْكُويْتُ (হাদীসের ব্যাখ্যা) : আগুনকৈ দুশমন বলার অর্থ এই নয় যে, সব আগুনই আমাদের ক্ষতিকর। হাদীসে বর্ণিত শব্দ أَسْرُحُ الْحُويْثِ শব্দ أَسْرَهُ बाরা নির্দিষ্ট আগুনকে বুঝানো হয়েছে। যেমন, চেরাগ, কুপি, বাতি ও চুলার আগুন। যা বিভিন্নভাবে অসতর্ক অবস্থায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর তা অগুনই বটে। অন্যথা আগুন যে আমাদের উপকারী এবং মৌলিক প্রয়োজনের অন্যতম বন্ধু তা অনস্থীকার্য।

# विणीय अनुत्रक्र : اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

عُوْلِنَا جَايِرِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُ النَّبِيُّ الْكَلَابِ وَنَهِنِينَ الْحَمِيثِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ السَّبِطَانِ الرَّجِيْمِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لاَ تَرَوْنَ وَاقِلُوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَاتِ الْاَرْجُلُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَوَاقِلُوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَاتِ الْاَرْجُلُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ اللَّهُ عَزَّ اللَّهُ عَزَّ اللَّهُ عَلَى وَجَلَّ يَبِينُ لَيْلَةٍ مَا يَشَاءُ وَجَلَّ يَبِينُوا اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ

কর। কারণ শয়তান এমন দার খুলতে পারে না, যা আরাহর নাম নিয়ে বন্ধ কর। আর তামরা ঘটি, আরাহর নাম নিয়ে বন্ধ কর। হয়। আর তোমরা ঘটি, মটকা [খাদ্য-পাত্রসমূহ] ঢেকে রাখ, শূন্য পাত্র উপুর করে রাখ এবং মশকের মুখ বেঁধে রাখ। বিশ্বহে সুন্নাহ]

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, কুকুর ও গাধা শয়তানকে দেখে চিৎকার করে।

وَعَرْ اللهِ اللهِ عَلَى عَبْسَاسِ (رض) قَالَ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْفَتْهَا بَيْنَ يَكُنُ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى الْخَمْرَةِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عِنْهَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

8১১৪. অনুবাদ: হযরত আদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একটি ইদুর জ্বলম্ভ
একটি সলতা টেনে আনল এবং রাস্পুল্লাহ 
এর

সম্বুখে ঐ চাটাইয়ের উপর রেখে দিল, যার উপরে তিনি
উপবিষ্ট ছিলেন। ফলে তার এক দিরহাম পরিমাণ জারগা
জ্বলে গেল। তখন তিনি বললেন, (রাত্রে) যখন তোমরা

যুমাবে, তখন চেরাগ, বাতি ইত্যাদি নিভিয়ে ফেলবে।
কেননা শয়তান এ জাতীয় অনিষ্টকর প্রাণীকে উত্বুদ্ধ করে.

ফলে তারা তোমাদের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়।

—(আব দাউদ)



ু শব্দটি মাসদার بَابُ سَمِعَ وَلَّ مَلْبُوسٌ শব্দটি মাসদার بَابُ صَعْوَلْ مُلْبُوسٌ بَابُ صَعْوَلْ 'مَلْبُوسٌ ' বেকে ব্যবহার হয়ে থাকে । মাসদার হচ্ছে ' بَابُ صَرَبُ आत আत بَابُ صَرَبُ आत আत بَابُ صَرَبُ आत আत بَابُ صَرَبُ आत अवं – সংমিশ্রণ করা । যেমন কি তিন ক্রিমিশ্র দিকে ইঙ্গিত করেছেন । ইরশাদ হচ্ছে ব্য কুরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তা আলা পোশাকের কতিপয় উদ্দেশ্যসমূহের দিকে ইঙ্গিত করেছেন । ইরশাদ হচ্ছে بَابُنُ اُذَمَ فَدُ ٱنْزُلْتُ عَلَٰبُكُمُ لِبُاسُوْ أَيْكُمُ وَرَبُّتُكُمُ وَرَبُّتُكُمُ وَرَبُّتُكُ مُرَادُي مُوْا يَحْمُ وَرَبُّتُكُ مُ وَرَبُّتُكُ مُ وَرَبُّتُكُ مُ مَرَادُي مُوْا يَحْمُ وَرَبُّتُكُ مُ مَرَادُ مَنْ مُوَا وَمَعْ مَوَا مُعَوْمُ وَمَوْهُ مَوَا وَمَعْ مُوَا مُوَا مُوَا وَمُ مَوْمُ وَمُوْمُ وَمَوْهُ مَوْمُ وَمَا لَا مَا مُعْلَّا لَهُ مُوا وَمُوْمُ وَمُوْمُ وَمُوْمُ وَمُوْمُ وَمُوْمُ وَمُوْمُ وَمُوْمُ وَمُومُ وَمُوْمُ وَمُوْمُ وَمُوْمُ وَمُوْمُ وَمُوْمُ وَمُوْمُ وَمُومُ وَمُومُ

এ আয়াতের তাফসীরের মধ্যে হযরত হাকীমূল উন্মত থানজী (র.) বলেছেন যে, পোশাকের চারটি স্তর রয়েছে— ১. প্রয়োজন বিশেষ স্তর যা পর্দার উপযোগী শরীরকে ঢেকে নেয়। ২. আরাম-আয়েশের স্তর যার দ্বারা সৌন্দর্য এবং শোভা অর্জন হয়ে থাকে। আর একেই [কুরআনে কারীম] "اثريث দ্বারা বিশ্লেষণ করেছে। ৩. প্রদর্শনীয় স্তর, যাতে প্রদর্শনী এবং গর্ব-অহংকার উদ্দেশ্য হয়। প্রথম দৃটিতে কোনো বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা নেই তাই হচ্ছে প্রয়োজনীয়। আর তৃতীয় স্তরের মধ্যে আল্লাহর নিয়ামতের বর্ণনার ভিত্তিতে মুস্তাহাব এবং ইবাদত। স্বাদ ভোগ এবং আনন্দের ভিত্তিতে হচ্ছে 'মুবাহ', আর অহংকার ও গর্বের ভিত্তিতে 'হারাম'। আর চতুর্থ স্তর তো হচ্ছে হারাম।

# थथम जनुल्हन : اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

৪১১৫. অনুবাদ: হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম হ্রে হিবারা কাপড় পরিধান করতে অধিক পছন্দ করতেন। –(বৃখারী ও মুসলিম)

### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: مَــَرَةُ হুছে একপ্রকার ইয়েমেনী চাদর যা অদ্ধিত লাল বর্ণের ডোরাবিশিষ্ট হয়ে থাকে এবং নীল বর্ণ ও সবুজ বর্ণেরও হয়ে থাকে । যেহেতু তা তাদের [ইয়েমেনীদের] নিকট সর্বোত্তম এবং পছন্দনীয় হয়ে থাকে এজন্য রাসুল 🚎 ও অধিক পছন্দ করতেন।

وَعَرِنِ اللهُ فِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ (رض)

اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً ضَيِّقَةَ
الْكُمَّيْنِ . (مُتَّقَفَّ عَلَيْهِ)

8১১৬. অনুবাদ: হযরত মুগীরা ইবনে গুরা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ক্রিম ক্রেম দেশীয় আঁটসাট আন্তিনবিশিষ্ট জুববা পরিধান করেছেন। —[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

े مُرُّمُ الْعَدِبُثِ [शमीरमत वााचाा] : এটা সাধারণত পশম দ্বারা প্রস্তুত হয়ে থাকে।

وَعَرْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

8১১৭. অনুবাদ: হযরত আরু বুরদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা.) একথানা তালিযুক্ত চাদর ও একথানা মোটা কাপড়ের ইজার লিক্ষ বা তহবন্দা আমাদেরকে দেখিয়ে বললেন, রাস্লুল্লাহ 

— বিখারী ও মসলিম।

— বিখারী ও মসলিম।

وَعَرْ اللّٰ عَانِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُولُواللّٰهِ ﷺ الَّذِيْ بَنَامُ عَلَيْهِ أَنَّ وَمَا حَشُوهُ لِيْكُ . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

8১১৮. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ক্রা যে বিছানায় শয়ন করতেন, তা ছিল চামড়ার তৈরি। আর ভিতরে ভর্তি ছিল থেজুর গাছের আঁশ। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اَدَمٍ حَشُّوهُ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اَدَمٍ حَشُّوهُ وَ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

8১১৯. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুক্সাহ ক্রি যে গিদ্ধা বা বালিশে হেলান দিতেন, তা ছিল চামড়ার এবং ভিতরে ছিল আশ। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهَ نَكُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي حَرِّ الطَّهِ بِبْرَةِ قَالَ قَالِنَ اللَّهِ لِأَبِيْ بَكْمٍ هٰذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُقْبِلاً مُتَقَنِّعًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

8১২০. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেছেন, একদা আমরা গ্রীন্মের দুপুরে আমাদের
গৃহে বসা ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্
বকর (রা.)-কে বলে উঠল, ঐ যে রাস্লুল্লাহ 
ভারা মাথা তেকে এদিকে আগমন করছেন। -[বুখারী]

#### সংশ্লিষ্ট আনোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসটি হৈজরত সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদীসের একাংশ। আরববাসীরা ছাতার পরিবর্তে মাথায় কুমাল বাবেয়া কুরত। বর্তমানেও সেই নিয়ম প্রচলিত রয়াছ। وَعَنْ اللهِ عَالِدِ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

8১২১. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, রাস্পুল্লাহ তাকে বলেছেন, এক বিছানা পুরুষের জন্য, আরেকখানা তার স্ত্রীর জন্য এবং তৃতীয় বিছানা মেহমানের জন্য। আর চতুর্থখানা শয়তানের জন্য।

— মিসলিম।

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ْ হাদীদের ব্যাখ্যা] : বিছানা কিংবা ঘরবাড়ি প্রয়োজনের অতিরিক্ত রাখা অপব্যয়। তিনখানা পর্যন্ত প্রয়োজন। এর বেদি নিস্তায়োজন। তাই অতিরিক্ত বিছানাকে শয়তানের বিছানা বলা হয়েছে।

وَعَرْتِكُ أَيِى هُرَيْرةَ (رض) أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ اللي مَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ اللي مَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ اللي مَنْ جَرَّ إِذَارَهُ بَطَرًا . (مُتَّفَقَ عَلَيْدِ)

8১২২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত টাখনার নিচে ইজার ঝুলায়, আল্লাহ তা আলা কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। -(বুগারী ও মূর্যান্য)

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

غَرُّ (दामीरात्र बाग्रा): মানুষকে দেখানো কিংবা গর্ব-অহংকারের উদ্দেশ্যে লুঙ্গি, পেন্ট, পায়জামা ইত্যাদি টাখনার নির্চে ঝুলিয়ে চলা হারাম। যার প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহর অনুগ্রহের দৃষ্টি থাকবে না, তার পরিণাম যে কত ভয়াবহ হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে অনিচ্ছাবশত যদি কারো ইজার ইত্যাদি নিচে ঝুলে যায়, তবে তা এ হাদীসের আওতায় পড়বে না। এ একই বিধানের কতিপয় হাদীস নিমে বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ النَّهِي ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ النَّهِيُّ عَلَى اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ )

8১২৩. অনুবাদ: হ্যরত আনুব্রাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ক্রি বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত পরিধেয় কাপড় টাখনার নিচে ঝুলাবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টি করবেন না। -[বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

मनश्राता अर्थ काहाकाहि এवং গर्व-खदरकात أَلْتَبَخْتُرُ . ٱلْكِيرُ . ٱلْخُبِيرُ . أَلْخُبِيرُ . [الْخُبُرُ مَا أَنْخُبُرُ عَلَى الْحُدِيثُ ضَرَّا الْحُدِيثُ عَلَى الْحُدِيثُ ضَرَّا الْحُدِيثُ عَلَى الْحُدِيثُ ضَرَّا الْحُدِيثُ عَلَى الْحُدِيثُ عَلَى الْحُدِيثُ فَيْ أَنْ الْحُدِيثُ فَيْ الْحُدِيثُ فَيْ الْحُدِيثُ فَيَا اللّهُ عَلَى اللّ

وَعَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

8১২৪. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রিনেলেন,
এক ব্যক্তি অহংকারবশত তার ইজার হিচড়িয়ে যাচ্ছিল,
এমতাবস্থায় তাকে মাটিতে ধসিয়ে দেওয়া হলো। ফলে
সে কিয়ামত পর্যন্ত জমিনের ভিতরে তলিয়ে যেতে
থাকবে। -[বুখারী]

وَعَرْ فَكَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا اَسْفَالُ مِنَ الْكُعْبَيْنِ مِنْ الْكُعْبَيْنِ مِنْ الْاَزَادِ فِي النَّارِ د (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

8১২৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়র। (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুলাহ ্রান্ত বলেছেন, টাখনার নিচে ইজারের যে অংশ থাকবে তা জাহারামে। অর্থাৎ শরীরের ঐ অংশ দোজখে যাবে। অথবা ঐ সামান্য অংশের জন্য গোটা দেহই আগুনে জ্বপারে। -[বুখারী]

وَعُوْلِكُ جَابِدٍ (رض) قَالَ نَهُى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَّأْكُلُ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَنْ يَسْمُشِنَى فِنْ نَعْسَلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ بَسَمْ تَعِسلَ الصَّمَّاءَ أَوْ بَحْتَبِيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

8১২৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রি কোনো ব্যক্তিকে তার বাম
হাতে খেতে, একখানা জুতা পরে চলাফেরা করতে,
ইশতেমালে ছাম্মা অবস্থায় চাদর পরিধান করতে এবং
লক্ষাস্থান উন্মুক্ত রেখে একই কাপড়ে ইহতেবা করতে
নিষেধ করেছেন। -[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرُّ الْحَدِيْثِ (হাদীসের ব্যাখা) : বাম হাতে খাওয়। যেরূপ নিষিদ্ধ, অনুরূপভাবে পান করাও নিষিদ্ধ । এক পা খালি এবং অপর পারে স্কৃতা পরিহিত অবস্থায় দেখতে যেমন অশোভনীয় তেমনি তাহযীব ও শিষ্টাচারের পরিপন্থি ।

না এবং হাওও ভিতরে এমনভাবে থাকবে যে, বের করতে পারবে না। যেহেত্ এতে সবধরনের ছিদ্র এবং হাওয়া-বাতাস প্রবেশের রাস্তা বর্ষ হয়ে যায়। বিধায় একে "ক্রিন্দ্র করি বর্ষ হয়ে যায়। তাছাড়া জাহান্নামিদের ছিদ্র থাকে না। আর এর নিষিক্ষকরণের কারণ হচ্ছে যে, এতে ইহ্দিদের সঙ্গে সামঞ্জন্য হয়ে যায়। তাছাড়া জাহান্নামিদের পোশাকের নাায় হয়ে যায়। এমনিভাবে যদি পা পিছলে পড়ে যায়, তাহলে নাক মুখ আহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কেননা হাত রের করতে পারবে না।

আর ফুকাহায়ে কেরাম এর আরো একটি পদ্ধতি বর্ণনা করে থাকেন যে, একটি চাদর দ্বারা [সমস্ত শরীর] ঢেকে চাদরের একদিক কাঁধের উপর উঠিয়ে রাখবে যার দরুন লক্ষাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যায় এজন্য এটা হচ্ছে মাকরহ।

আর ইহতেবার পদ্ধতি হচ্ছে, উভস্ন নিতম্বের উপর বসে পায়ের উভয় গোছাকে দাঁড় করে উভয় হাত কাপড় দারা উভস্ন গোছাকে দ্রাভিয়ে নেওয়া। এর নিষিদ্ধকরণ হচ্ছে তখন যখন সমস্ত শরীরে চাঁদর মাত্র একটিই হবে, আর নিচে অন্য কোনো কাপড় না থাকে। কারণ এমতাবস্থায় লচ্ছাস্থান উন্মুক্ত হওয়ার পূর্ণ আশঙ্কা রয়েছে। আর যদি নিচে অন্য কোনো কাপড় থাকে তবে বাধা নেই; বরং স্কায়েক্ত এবং মুপ্তাহাব। কেননা রাসল

وَعَرْ لِللَّهُ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَابْنِ الزُّبُيْرِ وَابِّى أَمَامَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَيِسُ الْحَرْيْرَ فِي الدُّنْبَ لَمْ بَلْبَسْهُ فِي الْأَخِرَةِ.

8১২৭. অনুবাদ: হযরত ওমর, আনাস, ইবনে যুরায়ের ও আবৃ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম হা বলেছেন, যে ব্যক্তি দূনিয়াতে রেশমি পোশাক পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরতে পারবে না।

-[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

चामीत्मत वाचाग। : পুरুষদের জন্য রেশমি পোশাক ব্যবহার করা হারাম। জান্নাতিদের পোশাক হবে রেশমি। مَرُحُ الْحَدِيْثِ স্তর্জাং দুলিয়াতে তা ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

وَعُرْتِكِ ابْنِ عُمَرَ (رضَ) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالَّ اللَّهِ اللَّهِ الْآمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِيَّ اللَّهُ فِي الْاَخِرَةِ . (مُتَّفَةَ عُلَيْه)

8১২৮. অনুবাদ: হযরত আদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

বলেছেন,

সেই ব্যক্তিই দুনিয়াতে রেশমি পোশাক পরিধান করে

থাকে, আখেরাতে যার ভাগে তা নেই।

–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَرْ اللَّهِ عَلَّ اَنْ نَشْرَبَ فِى الْبَهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللللْمُ اللَّالِمُ اللللْمُولِمُ اللَّالِمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

8১২৯. **অনুবাদ** : হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেছেন, রাসূলুরাহ আমাদেরকে সোনারূপার পাত্রে পান করতে এবং তাতে আহার করতে,
মিহি ও মোটা রেশমি কাপড় পরিধান করতে এবং তার
উপরে বসতে নিষেধ করেছেন। —[বুখারী ও মুসলিম]

وَعُرْتُكُ عَلِيٍّ (رض) قَالَ اهُدِيتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُلَّةُ سَيْرًا وَفَبَعَثَ بِهَا اللَّهِ ﷺ فُكَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِه فَقَالَ النِّي لَمْ ابُعْثُ بِهَا الَبْكَ لِتَلْبَسَهَا النَّكَ لِتَلْبَسَهَا النَّمَا بُعِثْ تَهِ هَا اللَّهُ لَا يُشَقِّقَهَا خُمْرًا بَيْنَ النِّسَاءِ . (مُتَقَقَ عَلَيْهِ)

8১৩০. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ 

-কে একখানা
লালবর্ণের রেশমি চাদর হাদিয়া দেওয়া হলো। তিনি তা
আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি তা পরিধান করলাম,
তখন আমি তাঁর চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন দেখতে
পেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে বললন, আমি তা
তোমার নিকটে তোমার পরিধানের জন্য পাঠাইনি; বরং
আমি তা তোমার কাছে এ উদ্দেশ্যে পাঠাইছি য়ে, তুমি
তাকে খণ্ড করে মহিলাদের জন্য উড়নী বানিয়ে তা
তাদের দিয়ে দেবে। —বিখারী ও মুসলিম

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خَدَّتُ (হাদীনের ব্যাখ্যা) : عَدَّتُ ইজার ও চাদর এ কাপড় দুটিকে সাধারণত হোল্লাহ বলা হয় এবং জামা ও পায়জামা উভয়টিকে একই কাপড়ের একই বর্ণের হয়। যেমন একই কাপড়ের তৈরি পেন্ট ও কোটকে সূটে বলা হয়। হযরত আলী (রা.) গভীরভাবে চিন্তা না করে তা পরিধান করলেন কেনং এ কারণেই রাসূল 🚎 গোসসা হয়েছিলেন। وَعُنْ النّبِي عَمْرَ (رض) أَنَّ النّبِي عَلَى اللّهُ عَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ إِلَّا هَٰكَذَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمُسْطَى وَالسَّبَابَةَ وَضَمَّهُ مَا . (مُتَّ فَتُ عَلَى بُيهِ) وَفِي رِوَاينَةٍ لِمُسْلِمِ أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِينَةِ فَقَالَ نَهٰى رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ إِلّا وَسُولُ اللّهِ عَلَى عَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ إِلّا مَوضَعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلْثِ أَوْ أَرْبُع .

8১৩১. অনুবাদ: হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম করেছন। তবে এই পরিমাণ [জায়েজ আছে, বর্ণনাকারী বলেন,] অতঃপর রাসূলুল্লাহ মধ্যমা ও শাহাদাত অপুলিদ্বয়কে একত্রে মিলিয়ে উপর দিকে উঠিয়ে ইশার করলেন। -[বুখারী ও মসলিম]

মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে, একদা হযরত ওমর রো.) সিরিয়ার জাবিয়া নামক শহরে এক ভাষণে বলেছেন, রাস্লুরাহ ক্রি দুই, তিন অথবা চার আঙ্গুলের অধিক পরিমাণ রেশমি কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

(হাদীসের ব্যাখ্যা) : হানাফী মাযহাব মতে অনুর্ধ্বে চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমি কাপড় ব্যবহার করা জায়েজ আঁছে। যেমন, জামার মধ্যে ঝালর বা পাড় লাগানো হয়।

وَعَرْ ٢٠٠٤ أَسْماء بِنْتِ اَبِيْ بَكْرِ (رض) اَنَّهَا اَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةً كِسْرَوانِيَّةً لَهَا لِينَةً دِيبُاجٍ لِينَةً وَيُبَاجٍ وَقَرَجَيْهَا مَكُفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ وَقَالَتْ هٰذِهِ جُبَّةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ كَانَتْ عِنْدَ عَالَيْسَةَ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ عَالِشَةً فَلَمَّا فَكَانَتْ عِنْدَ فَلِيسَةً فَا يَعْفَى اللهِ عَلَيْهُا وَكَانَ النَّبِينَ عَلَيْهَا فَيَحَنَّ فَبَضْتُهَا وَكَانَ لِللهِ عَلَيْهَا وَكَانَ لِيلَمَرْضَى نَسْتَشَفْى بِهَا . (رَوَاهُ مُسُلِمً)

8১৩২. অনুবাদ: হযরত আসমা বিনতে আবৃ বকর
(রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি সূচীকর্ম খচিত এমন
একটি জুববা বের করলেন, যা রেশম দ্বারা নকশী করা
ছিল এবং তার গলা ও বুকের পটিগুলো রেশম দ্বারা
জড়ানো ছিল। এবং তিনি বলেন, তা ছিল রাস্পুরাহ
—এর জুববা। তা হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকটই
ছিল, তাঁর ইন্তেকালের পর আমিই তা হস্তগত করেছি।
রাস্পুরাহ
তা পরিধান করতেন, এখন আমরা
তাকে ধুয়ে উক্ত পানি দ্বারা রোগীদের রোগমুক্ত কামনা
করি। —[মসলিম]

### সংশ্রিষ্ট আব্দোচনা

चिमीत्मत न्याच्या] : হযরত আসমা (রা.)-এর জুব্রা। দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ। অমনিভাবে পুণাবানদের রেখে যাওয়া সৃতিসমূহ দ্বারা বরকত অর্জন করাকে প্রতীয়মান করা। আর চার আসুলের চেয়ে কম রেশম দ্বারা সেলাইকৃত জুব্বা পরিধান করা জায়েজ।

এছাড়া হয়রত ইমরান (রা.)-এর হালিসে যা এসেছে যে, রাসৃল === ইরশাদ করেছেন لَمْكُنَّفُ وَالْمُكْلُولِ অর্থাৎ আমি রেশমিযুক্ত কুর্তা পরিধান করি না। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যা চার আঙ্গলের চেয়ে অর্থিক হয়। অথবা এটা হচ্ছে তাকওয়া ও পরহেজগারির উপর প্রযোজ্য। অথবা তাতে অর্থিক সাজসজ্জা ছিল বিধায় রাস্ল == 

४ ٱلْسُلُ = বিধায় রাস্ল == 

४ विদ্যোধন হররেছেন। আর হযরত আসমা (রা.)-এর হালিসে যে জুববার কথা উল্লেখ রয়েছে তা এরূপ ছিল না বিধায় পরিধান করেছেন।

وَعَرْتِكُ اَنْسِ (رض) قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَامُ ا

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে আছে– তারা উভয়ে উকুনের অভিযোগ করেছিলেন, তাই তিনি তাদেরকে রেশমি জামা পরিধানের অনুমতি দিলেন।

#### সংশ্ৰিষ্ট আপোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সৃতি কাপড়ের জামায় একপ্রকার উকুন জনায়। তা শরীরের রক্ত চোঘে ফলে চর্মরোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু রেশমি কাপড়ে তা জন্মায় না। সুতরাং এ অনুমতি বিশেষ কারণে তাদের দেওয়া হয়।

وَعُنْ الْعُاصِ (رض) قَالَ رَاى رَسُولُ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعُاصِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هٰذِهِ مِنْ ثِيبَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا وَفِيْ رَوابَةٍ قُلْتُ اَغْسِلُهُمَا قَالَ بَلْ اُحْرِقُهُمَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَائِشَةَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ عَدَاةٍ فِيْ بَابِ مَنَاقِبِ اَهْلِ بَيْتَ النَّبِيِّ ﷺ .

8১৩৪. অনুবাদ : হযরত আনুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ আমার পরনে কমলা রংয়ের দুখানা কাপড় দেখতে পেলেন, তখন তিনি বললেন, মূলত এটা কাফেরদের পোশাক। কাজেই তা পরো না। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, আমি বললাম, আমি কি তাকে ধৌত করে ফেলব? তিনি বললেন, বরং এ দুটিকে পুড়িয়ে ফেল। –[মুসলিম] নবী করীম এব এক আহলে বায়তের মানাকিব পরিচ্ছেদে হয়রত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস করব।

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

يَّرُبُّ (देवाणी त्या पाणा) : दिन्तिएक এक्क्रिया के क्रिया तर वना द्या। त्याना खे এकाल এটা देवताथी प्रतानीतिक कि लवाम दिस्मत्व कल आमरह । مَنْ تَشَبَّهُ يَقَوْمٍ فَهُوَ وَمُنْهُمْ ) - এत আওতায় পড়ে विधाय तामून 😅 তা कास्कतपत लवाम वलरहन :

# षिणीय अनुत्रक : ٱلْفَصَلُ التَّانِي

عَرْفُ النَّهُ الْمَالَثُ كَانَ الْمَالَةُ (رض) قَالَتْ كَانَ الْمَالَةُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ الْمُنْ النَّالُولُ النَّالِي النَّالِي النَّالُولُولُ النَّالُولُولُ النَّلُولُ النَّالُولُ النَّالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالُولُ اللَّلُولُ الْمُنَالُولُولُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلِمُ اللْمُنَالُولُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلُولُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ ال

8১৩৫. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে

বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর কাছে কুর্তাই

ছিল সর্বাধিক প্রিয় লেবাস। –[তিরমিযী ও আবৃ দা**উ**দ]

## সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হা**দীদের ব্যাখ্যা**] : চাদর অপেক্ষা কুর্তা দ্বারাই সতর ঢাকা বা শরীরের আবরণ হয় বেশি। তাতে খরচ পড়ে র্কম এবং গায়ের উপর বহন করতেও সহজতর। এতদ্বিন্ন তাতে রয়েছে বিনয় ও শিষ্টাচার। وَعُرْدَاكِ اَسْمَاءَ بِنْتِ بَزِيْدَ (رض) قَالَتْ كَانَ كَمَّ فَعَيْدِهِ فَرَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ إلى الرُّصْغِ . (رَوَاهُ الشَّرْمِدِيُّ وَاَبَدُو دَاوُدَ وَقَالَ الرُّصْغِ . (رَوَاهُ الشَّرْمِدِيُّ وَاَبَدُو دَاوُدَ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ هُذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبُ)

وَعَرْ ٢٠٣٤ كَابِیْ هُرَیْرَةَ (رض) قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَبِسَ قَسِينُصًا بَدَأَ بَهِبَامِنِهِ. (رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ) 8১৩৬, অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে ইয়াখীদ (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুক্লাহ : এর জামার

আন্তিন হাতের কজি পর্যন্ত ছিল। - তিরমিখী ও আব্

দাউদ, তিরমিখী বলেছেন হাদীসটি হাসান ও গরীব।

8১৩৭. **জনুবাদ :** হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাস্লুল্লাহ 🚌 যথনই জামা পরতেন, তথন ডানদিক হতে শুরু করতেন। -(ভিরমিন্দী)

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

(হাদীসের ব্যাখ্যা] : শুধু জামা পরা নয়; বরং তিনি প্রত্যেক কাজই ডান দিক হতে শুরু করতেন। شَرْحُ الْحَدَيْثِ

وَعَنْ الْنُحُدُرِيُ اللهِ سَعِيْدِ وَالْخُدُرِيُ (رضر) فَالْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ يَفُولُ الرَّهَ اللهُ عَلَيْهُ يَفُولُ الرَّهَ الْمُدَوْمِنِ اللهِ اَنْصَافِ سَاقَيْهِ لاَ جُنَاحَ عَكَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُعْبَيْنِ وَمَا اسْفَلَ مِنْ ذَٰلِكَ فَفِي النَّارِ قَالَ ذَٰلِكَ ثَلْتُ مَرَّاتٍ وَلاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيلُ مَةِ اللهُ مَنْ مَرَّاتٍ وَلاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيلُ مَةِ اللهُ مَنْ مَرَّاتٍ وَلاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيلُ مَةِ الله مَنْ حَدَّا وَانْ رَمَاهُ وَانْ وَان

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चिमीप्तन्न बार्षगा] : অত্ত হাদীস হতে বুঝা যাচ্ছে যে, অহংকারবশত হোক বা না হোক যে কোনো অবস্থাতে গিঠের নিচে লুঙ্গি, পেন্ট ইত্যাদি ঝুলানো হারাম।

وَعَرْ النَّبِيِّ سَالِم عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ فَا النَّبِيِّ فَا الْأَبِيِّ فَا الْأَبِيِّ وَالْمَعَ مَا الْإِزَارِ وَالْمَعَ مِنْهِ صَلَّا الْعَلَى الْإِزَارِ وَالْمَعَ مِنْهَا وَالْعَصَامَةِ مَا مَا مُحَمَّ مِنْهَا شَيْنَا خُبِلًا كُمْ يَنْظُرِ اللَّهُ الْمَيْهِ بَعْمَ الْقِيلُمَةِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدُ وَالنَّسَانَتُي وَابُنُ مَاجَةً)

8১৩৯, অনুবাদ : হযরত সালেম (রা.) তাঁর পিতা হিবনে ওমর (রা.)] হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ক্রাক্তিনে, ঝুলানো [-এর নিষেধাজ্ঞা] ইজার, জামা ও পাগড়ির মধ্যে প্রযোজ্য। সূতরাং যে ব্যক্তি অহংকার বশত তার কোনো একটিকে হিচড়িয়ে চলবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে তাকাবেন না। —আব দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহা

### সংশ্ৰিষ্ট আন্দোচনা

'الْحَدِيْث [হাদীসের ব্যাখ্যা] 'الْجَالُ' । এর মূল অর্থ হচ্ছে- ঝুলানো এবং ঢাকা। আর এখানে الْحَدِيْث হচ্ছে শরিরতের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে লুঙ্গি, পায়জামা এবং কুর্তাকে পায়ের গিরা, টাখনোর নিচে ঝুলানো এবং পাগতির প্রান্তত্তিত কারু (শামলার) পিঠের অর্ধাংশের বেশি অংশে ঝুলানো।

اَسُــَالُ एट्ह्ह त्यानक रायन উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝে আসছে। কিন্তু অধিকাংশ এটা শূপ্তি এবং পায়জ্ঞামার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে বিধায় হাদীসসমূহের মধ্যে শূপ্তি ঝুলানোর আলোচনা এসে থাকে। আর এর উপরই অধিক ধমকি এসে থাকে।

আর গোছার অর্থ টাখনো পর্যন্ত জায়েজ রয়েছে এবং টাখনোর নিচে হচ্ছে "أَسْبَالْ । যদি তা অহংকার ও গর্বের ভিবিতে হয় তবে তো الْسُبَالُ । যার হারাম । আর যদি অসতর্কতা বশত হয়ে যায় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এর প্রতি লক্ষ্য রাখা সীমাহীন আবশ্যক । আর আলখেরা এবং কুর্তার হকুমও হচ্ছে তাই । কোনো কোনো দেশ অঞ্চলে যা গিরা, টাখনোর নিচে ঝুলিয়ে থাকে তা হচ্ছে সুন্নতের বিপরীত । এটা অহংকার এবং গর্বের ভিত্তিতে হারাম । আর যদি পরিবেশ এবং অভ্যাসের ভিত্তিতে হয় তাহলে কেউ কেউ বলেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই; কিন্তু মাকরহ থেকে খালি নয় । আর পাগড়ির শামলা পিঠের অর্ধাংশ পর্যন্ত সুন্নত আর এ থেকে নিচে হচ্ছে বিদআত এবং "إِسْبَالُ" আর এটা হলো হারাম । আর শামলা কম থেকে কম চার আঙ্গল হওয়া উচিত।

وَعَرْ اللهِ اللهِ عَلَى كَبْشَةَ (رض) قَالَ كَانَ كَمَامُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى بَطْحًا. (رَوَاهُ اللهِ عَلَى بَطْحًا . (رَوَاهُ اللّهِ عَلَى مُنْكَرُ)

8১৪০. অনুবাদ: হযরত আবৃ কাবশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ——এর সাহাবীদের টুপি ছিল চ্যাপটা। –[তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি মুনকার।]

## সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

े [दामीत्मत्र वाच्या] : माठिकथा টुপি মাথার সাথে মিশানো চ্যাপটা হওয়াই সুন্নত।

وَعُنْكُ أُمْ سَلَمَهَ (رض) قَالَتُ لِلْرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ حِبْنَ ذَكَرَ الْإِزَارَ فَالْمَوْأَةُ لِلرَسُولُ اللّهِ عَلَيْ حِبْنَ ذَكَرَ الْإِزَارَ فَالْمَوْأَةُ لَا رَسُولُ اللّهِ قَالَ تَوْخُى شِبْرًا فَقَالَتُ إِذَا تَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ فَذِرَاعًا لَا تَوْيدُ عَلَيْهِ. (رَوَاهُسَالِكُ وَابُسُ دَاوْدُ وَالنَّنَسَانِكَيْ وَابُسُ مَاجَةً) وَفِي رَوابَةِ التَّرْمِذِي وَالنَّسَانِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَتْ إِذَا نَنْكَشِفُ أَقَدَامَهُنَّ قَالَ فَيرَخُيْنُ ذِرَاعًا لَا يَوْدُنْ عَلَيْهِ. فَيرَخُيْنُ ذِرَاعًا لَا يَوْدُنْ عَلَيْهِ.

8১৪১. অনুবাদ: হযরত উদ্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূল্ল্লাহ ক্রাইজার সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তখন আমি আরজ্ঞ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যাপারে নারীর বিধান কী। তিনি বললেন, এক বিঘত পরিমাণ ঝুলাতে পারবে। তখন উদ্মে সালামা (রা.) বললেন, এমতাবস্থায় তার অঙ্গ [পা] খুলে যাবে। তিনি বললেন, তবে এক হাত তার অধিক যেন না হয়। —[মালেক, আবৃ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ] আর তিরমিষী ও নাসায়ীর এক রেওয়ায়েতে হযরত উবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উদ্মে সালামা (রা.) বললেন, এমতাবস্থায় তাদের পা খুলে যাবে। রাসূল ক্রাক্তন্ন, তবে তারা এক হাত পরিমাণ ঝুলাতে পারবে। তার অধিক যেন না হয়।

وَعَرْفِكُ مُعَادِيةَ بْنِ قُرَّةَ (رض) عَنْ الْبِيهِ قَالَ اَنَيْتُ النَّنبِيَّ عَلَيْ فِي رَهْطِ مِنْ مُرْفَةً فَيْ رَهْطِ مِنْ مُرْفَقَةً فَبَايِعُوهُ وَإِنَّهُ لِمُطْلِقِ الْإِزَارِ فَادْفَلْتُ يَكِيْ فِي فِي مَشْتُ الْخَاتَمَ. رَرُواهُ أَيْهُ دَاوْدَ)

8582. অনুবাদ: হযরত মুআবিয়া ইবনে কোররা (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি
বলেছেন, একদা আমি মোযাইনা গোত্রের একদদ
লোকের সঙ্গে নবী করীম
্বান্ত্র বংগদেয়তে আসলাম।
তারা নবী করীম
্বান্ত্র বায়আত করল। সেই
সময় রাসূল
্বান্ত্র বিজামার। বুতার খোলা ছিল।
তখন আমি আমার হাতখানা তাঁর জামার ভিতরে চুকালাম
এবং মোহরে নবুয়তটি স্পর্শ করলাম। তাঁবা দাউদা

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : সাধারণত আরবদের জামা খুব ঢিলাঢালাই হতো। সূতরাং বুডাম খোলা অবস্থায় গলার ভিতরের দিক দিয়ে হাত ঢুকানো তেমন কোনো অসুবিধা ছিল না। মূলত এ ব্যক্তির সাথে রাস্ল 🚐 -এর গভীর মহব্বতের সম্পর্ক ছিল তাই এমনটি করেছেন।

وَعَرْ النّبِي َ سَمْرَةَ (رض) أَنَّ النّبِي َ اللّهِ فَانتَهَا اللّهِ فَانتَهَا اللّهِ فَانتَهَا أَطْهَرُ وَاَطْيَبُ وَكَفْنِنُواْ فِيْهَا مُوْتَاكُمْ. (رَوَاهُ أَطْهَرُ وَالتَّرْمِذَيُ وَالنَّسَانيُّ وَابنُ مَاجَةً)

8\\(\)8\\% অনুবাদ: হযরত সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত।
নবী করীম করা বলেছেন, তোমরা সাদা কাপড় পরিধান
কর। কেননা তা অতি পবিত্র ও অধিক পছন্দনীয় আর
তোমাদের মৃতদেরকে সাদা কাপড়ে কাফন পরাও।
—[আহমদ, তির্মিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चेंदे [दामीरपत्र वााचा।] : সাদা হলে। স্বাভাবিক রং, তাই অকৃত্রিম। তাতে সামান্য কিছু ময়লা কিংবা নাপাক লাগলে শিষ্ট দেখা যায়। তাই তাকে অতি পৰিত্র বলা হয়েছে এবং মুরদাকে সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া মুম্ভাহাব।

وَعَرْظِكَ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِذَا إِعْنَامَ سَدْلَا عِمَامَتِهِ بَيْنَ كَتِيفَ فَيْدِ . (رَوَاهُ النّتِرْمِذِيُّ وَقَالَ لَمُذَا مُدَدًا ثُمَانَ مُذَا

8588. অনুবাদ: হ্যরত আপুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
যথনই
পাগড়ি বাঁধতেন, তথন শামলা উভয় কাঁধের মধ্য দিয়ে
[পিছনের দিকে] ঝুলিয়ে দিতেন। —[তিরমিযী এবং তিনি
বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

্রাদীসের ব্যাখ্যা]: রাস্ল — এর পাণড়ি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণে লম্বা ছিল। যেমন সাধারণত বাবহার করতেন তান হাত লম্বা। পাঞ্জেগানা নামাজের ব্যবহার করতেন সাত হাত লম্বা। ঈদ, জুমা ও আগত প্রভিনিধি লোকদের সাক্ষাতের সময় বাবহার করতেন বারো হাত লম্বা। নামাজের সময় পাণড়ি বাবহার করা মোন্তাহাব। সুতরাং পাণড়ি না বেঁধে নামাজ পড়লে মাকর হবে না। মূলত পাগড়ি হলো লেবাসের মধ্যে সুন্নত। সূতরাং তা সুন্নতে সালাত নয়। পাগড়ির মাথা পিছনের দিকে ছেড়ে দিতেন এবং তা পিঠের মধ্যস্থান পর্যন্ত । এটাই ছিল রাস্প — এর নিয়মিত অভ্যাস।

وَعَنْ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ (رض) قَالَ عَمَّنِي مُنِ عَوْفِ (رضا) قَالَ عَمَّمَنِي رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ فَسَدَّ لَهَا بَيْنَ يَدِي وَمِنْ خَلْفَى . (رَوَاهُ أَيُو دُاوُد)

8১৪৫. জনুবাদ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাস্পুদ্ধাহ আমার পাগড়ি বেঁধে দিলেন এবং তার এক দিক আমার সামনে অপর দিক পিছনে ঝুলিয়ে দিলেন। –(আবু দাউদ)

وَعَرْ النَّبِيِّ مَكَانَةَ (رضا) عَنِ النَّبِيِّ عَلَّهُ فَالُ فَرُقُ مَا بَيْنَنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْعُمَائِمُ عَلَى الْقَلَاتِسِ. رَوَاهُ التِّرْمِنِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ وَاسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ.

8১৪৬. অনুবাদ: হযরত রোকানা (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ক্রান্ত বলেছেন, আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো টুপির উপরে পাগড়ি বাঁধা। অর্থাৎ আমরা টুপির উপর পাগড়ি বাঁধি আর তারা টুপি ছাড়া পাগড়ি বাঁধে। —[তিরমিযী, তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব এবং তার সনদটিও মজবুত নয়।]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

عَدُرُبُّ (হাদীদের ৰ্যাখ্যা) : এ হাদীদের দৃটি মর্ম হতে পারে। প্রথম হচ্ছে যে, আমরা টুপির উপর পাগড়ি বেঁধে থাকি আর ওরা টুপি ব্যতীত পাগড়ি বেঁধে থাকে।

দ্বিতীয় হচ্ছে যে, আমরা টুপি এবং পাগড়ি উভয়টির পরিধান করে থাকি। আর ওরা তথু টুপি পরিধান করে থাকে পাগড়ি বাঁধে না। আর প্রথম মর্ম হচ্ছে প্রধান্য এজন্য যে মুশরিকীনদের থেকে তথু পাগড়ি বাঁধা সাবেত রয়েছে, কিন্তু টুপি পরিধান করা সাবেত নয়।

অতঃপর রাসূল 🚐 -এর পাগড়ির পরিমাণের ক্ষেত্রে আল্লামা জাযরী (র.) বলেন, নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমার নিকট পৌছেছে যে, রাসূল 🚐 -এর দু প্রকারের পাগড়ি ছিল। ১. বেঁটে ছোট যা সাত হাতের ছিল ২. লম্বা যা বারো হাতের ছিল।

মোটকথা, পাগড়ির নিচে টুণি ব্যবহার করা সুন্নত। কেননা অমুসলিমরাও পাগড়ি পরিধান করে। যেমন ভারতের শিখ এবং কোনো কোনো হিন্দু সম্প্রদায়। কিন্তু তার নিচে টুপী থাকে না। তাই হাদীসে নির্দেশ রয়েছে خَالِمُوا الْمِهُودُ وَالْمُشْوِكِيْنَ وَالْمُشْوِكِيْنَ وَالْمُشْوِكِيْنَ وَالْمُسُودُ وَالْمُسْوَدِهِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُسْوَدِهِ وَالْمُسْوَدِهِ وَالْمُسْوَدِهِ وَالْمُسْوَدِهِ وَالْمُسْوَاءِ وَالْمُسْوَدِهِ وَالْمُسْوَاءِ وَالْمُعْرَاءِ وَالْمُسْوَاءِ وَالْمُسْوَاءِ وَالْمُسْوَاءِ وَالْمُسْوَاءِ وَالْمُسْوَاءِ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَامِّ وَالْمُواءِ وَالْمُواءِ وَالْمُواءِ وَالْمُسْوَاءِ وَالْمُعَامِّ وَالْمُعَامِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعَامِ وَالْمُعَ

وَعَنْ لِكُنْ النَّهِ مَوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رضا) النَّهِي مَوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رضا) النَّهِي عَلَى قَالَ الْحِرِيْرُ النَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ النَّهِي وَحُرِّمَ عَلَىٰ ذَكُوْرِهَا . (رَوَاهُ النِّيْرُ مِنْ أُمَّيْتِى وَحُرِّمَ عَلَىٰ ذَكُوْرِهَا . (رَوَاهُ النِّيْرُ مِنْ يُكُنَ حَسَنَ صَحِيْحُ) النَّيْرُ مِنْ يَكُن خَسَنَ صَحِيْحُ )

8১৪৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ মৃসা আশআরী (রা.)
হতে বর্ণিত। নবী করীম করি বলেছেন, স্বর্ণ ও
রেশমের ব্যবহার আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল
এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে। –[তিরমিযী
ও নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান
ও গরীব।]

وَعَرْ الْنَحُ دُرِيِّ اَيِنْ سَعِ شِيدِ الْنَحُ دُرِيِّ اِرْضَا فَالاَكَانَ رَسُولُ السُّلِيهِ فَيْ اِذاً السَّتَحَةَ وَالسَّلِيهِ عِمَامَةً اَوْ قَصِيْهِ صَالَا اَوْرِداً ، ثُمَّ يَعَوُّلُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَدَّدُ دَمَا كَسَوْتَ نِيْهِ اِسْالَكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَهُ وَخَيْرَهُ السَّلَامِ مَا صُنِعَ لَهُ وَاعَدُّ وَاعَدُّودُ اَسِكَ مِنْ شَيّرٍ وَقَسَرٌ مَا صُنِعَ لَهُ . (رَوَاهُ التَّرَّمِذِي وَاَبُوْ دَاوُد)

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

वामीरमत वाभाा] : नकुन काপफ़ পतिधान करत छेक माग्नािछ পफ़ा जूनुक । شُرُحُ الْعَدِيْثِ

وَعَنْ اللّهِ عَلَيْهُ قَالُ مَنْ اَكُلَ طَعَامًا ثُمَّ وَاللّهِ عَلَيْهُ قَالُ مَنْ اَكُلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالُ اللّهِ عَلَيْهِ قَالُ مَنْ اَكُلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالُ اللّهَعَامُ وَرَزَقَيْنِيْهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِنْيْ وَلاَ قُوَّةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيِهِ . (رَوَاهُ التّيْرَمِيذَى) وَزَادَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيِهِ . (رَوَاهُ التّيْرَمِيذَى) وَزَادَ اَبُوْ دَاوْدَ وَمَنْ لَيِسَ ثَنْوِيًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِللّهِ اللّهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ وَلا قُوَّةً عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيِهِ وَمْ تَأْخُدُ .

8১৪৯. জনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে আনাস (রা.)
হতে বর্ণিত, রাস্লুল্লাহ ক্রি বলেছেন, যে ব্যক্তি খানা
খাওয়ার পর এই দোয়া ক্রি নির্দ্ধিন নির্দ্ধ

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

वामीत्मत्र बााचा। : এचात्न श्वनार चाता ननीता श्वनार डिप्मना । कवीता श्वनार उदवा वाजीउ भाक रय ना أَشَرُّ الْحَدَيْثِ

وَعَنْ اللّٰهِ عَلَيْهَ أَ (رض) قَالَتْ قَالَ لِيْ
رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهَ يَا عَانِ شَدَّ إِنْ الدُّنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الْمُوالِدِ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰمُ اللّٰلِل

8১৫০. অনুবাদ: হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা রাস্পুরাহ 

আমাকে লক্ষ্য করে
বলেছেন, হে আয়েশা! যদি তুমি [দুনিয়া ও আখেরাতে]
আমার সানিধ্য লাভের ইচ্ছা রাখ, তবে দুনিয়ার সম্পদের
এ পরিমাণই নিজের জন্য যথেষ্ট মনে কর, যে পরিমাণ
একজন মুসাফিরের পাথেয় হিসেবে যথেষ্ট হয় এবং
ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সাহচর্য হতে বেঁচে থাক, আর তালি না
লাগানো পর্যন্ত কোনো কাপড়কে পুরাতন [ব্যবহারে
অনুপযোগী] ধারণা করো না । –[তিরমিযী] ইমাম তিরমিযী
বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। কেননা আমরা হাদীসটি
সালেহ ইবনে হাস্সান ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে অবহিত
হইনি। আর মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল [বুখারী] বলেছেন,

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: সম্পদশালীদের নিকটে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তাদের সাহচর্য লোভী ও বিলাসী বার্নিয়ে ফেলবে। এমনকি কোনে কোনো মনীষী বলেছেন, তাদের দিকে তাকিয়ো না। কেননা তাদের ধনসম্পদের চাকচিক্য দরিদ্রতার স্বাদকে বিলীন করে ফেলবে। মোটকথা হাদীসটিতে অল্পে তুষ্টি এবং গরিব-মিসকিনদের সমপর্যায়ে নেমে কৃষ্ট্রতা অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

وَعَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْا تَسْمَعُونَ اللهِ عَلَى الْا تَسْمَعُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

8১৫১. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ উমামা আয়াস ইবনে ছা'লাবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুরাহ বলেছেন, তোমরা কি শুনছ না? তোমরা কি শুনছ না? (অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর,) সাদাসিধা অনাড়ম্বর) জীবনযাপন করাই ঈমানের অঙ্গ, সাদাসিধা অনাড়ম্বর) জীবনযাপন করাই ঈমানের অঙ্গ।

–[আবূ দাউদ]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرُّ الْسَوْمِيْتُ (হাদীসের ব্যাখ্যা) : হাদীসটির মর্মার্থ হলো, পোশাক-পরিচ্ছদ বিনয়ী ও কৃচ্ছুতা অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহিত করা। আর এটাই ঈমানের প্রতীক।

8১৫২. অনুবাদ: হযরত আদুরাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুরাহ 
র্ বলেছেন, যে
ব্যক্তি দুনিয়াতে সুনামের পোশাক পরিধান করবে, আল্লাহ
তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে অপমানের পোশাক
পড়াবেন। – আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহা

#### সংশ্ৰিষ্ট আন্দোচনা

विदामीरमत बागगा] : यে পোশাক পরিধান করলে নিজের মনে গর্ব-অহংকার আসে, কিংবা নিজেকে পদস্থ বাজি বলে মনে হয়। অথবা নিজেকে সৃষ্টি দরবেশ বলে প্রকাশ পায়, এ ধরনের পোশাককে وَمُرْبُ شُهُرَوْ [সুনামের পোশাক] কলা হয়।

وَعَن مَنْ اللهِ اللهِ عَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

৪১৫৩. অনুবাদ: হয়রত আদুল্লাহ ইবনে ওয়র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ ः वा বলেছেন, য়ে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। - আহমদ ও আবৃ দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা] : দুনিয়াতে যে যার অনুকরণপ্রিয় হবে– যেমন কেউ কোনো কাফের ফাসেক কিংবা কোনো সুফি সাধক পরহেজগারের লেবাস-পোশাককে পছল করে তার অনুকরণ করবে। অর্থাৎ চাই তা মন্দ লোকের হোক অথবা ভালো লোকের হোক, কিয়ামতের দিন সে তাদের দলভুক্ত হবে। তবে ওলমাগণ বলেন, হাদীদের দ্বারা পোশাক-পরিচ্ছদের ইঙ্গিত থাকলেও চারিত্রিক, নৈতিক, আদর্শিক এবং যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠানও এটার অন্তর্ভূক্ত। আর এটা বান্তব যে, বর্তমান বিশ্বে পান্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে হীনমনা মুসলমানদের অধিকাংশই বিজাতীয় অন্ধ অনুকরণে উৎসাহী হয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদের শুভবদ্ধি দান কর্মন।

وَعَنْ الْمُنْنَاءِ اَصَحَابِ النَّبِيِّي عَلَّى عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُنْنَاءِ اَصَحَابِ النَّبِيِّي عَلَّى عَنْ اَمِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ سَرِكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُو يَقْدِدُ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ تَوَاضُعًا كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ وَمَنْ تُورَةً لِلَّهِ تَسَوجَهُ اللَّهُ تَنَاجَ الْمَلِكِ. (رَوَاهُ اَبُو دَاؤَدُ وَرَوَى التَّيرِ مِيذِي عَنْهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ انْسَ حَدِيثَ اللَّهَ اللِيمَاسِ)

8১৫৪. অনুবাদ : হযরত সুওয়াইদ ইবনে ওহাব (রা.)
নবী করীম

-এর একজন সাহাবীর পুত্রের সূত্রে
তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ
বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সম্বেও সৌন্দর্যের
লেবাস পরিহার করে, অপর এক রেওয়ায়েতে আছে,
বিনয়বশত [সৌন্দর্যের পোশাক পরিহার করে] আল্লাহ
তা'আলা তাকে মর্যাদার পোশাক পরিহার করে] আল্লাহ
যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিবাহ করবে,
আল্লাহ তা'আলা তাকে রাজকীয় মুকুট পরিধান
করাবেন। –(আব্ দাউদ, ইমাম তিরমিষী লেবাস
সংক্রাপ্ত হাদীসটি অক্রসূত্রে হযরত মু'আ্য ইবনে আনাস
(রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَضْرُ (হাদীসের ব্যাখ্যা) : লিন্নাহ বিবাহ করা এর মানে হলো, কোনো ধার্মিক ও নেককার এতিম বা দরিদ্র নারীকে বিবাহ করা। যদিও সেই নারী সামাজিক মান-মর্যাদায় তার চেয়ে নিম্নমানের হয়। আর উক্ত বিবাহের উদ্দেশ্য হলো নিজেকে পাপে লিপ্ত হওয়া হতে রক্ষা করা এবং বংশ-নসল সংরক্ষণ করা। রাজকীয় মুকুট পড়াবেন– এর অর্থ হলো, তাকে সম্মানজনক মর্যাদা দেওয়া হবে অথবা উক্ত মুকুট তাকে জান্রাতে পরানো হবে।

وَعَرْفُ اللهِ عَمْرِهِ بَنِ شُعَيْبٍ (رض) عَنْ البِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَبْدِهِ. اللّهُ يُحِبُ أَنْ يُرَى اَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلْى عَبْدِهِ. (رَوَاهُ النّهُ مِنْكُ)

8১৫৫. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে শু'আইব (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ = বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এটা পছন্দ করেন যে, তিনি যে নিয়ামত বান্দাকে দান করেছেন, তার নিদর্শন যেন তার উপর প্রকাশ পায়। - তিরমিযী

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : বিলাসিতা ও কার্পণ্য উভয়টিই মন্দ। সুতরাং মিতব্যয়ী হওয়াই বাঞ্ছ্নীয়।

وَعَرِفْكَ جَابِرِ (رض) قَالَ اَتَانَا رَسُولَ اللهِ عَلَّ زَائِرًا فَرَأَى رَجُلَّ شَعِفًا قَدْ تَفُرَقَ شَعْرُهُ فَقَالُ مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ رَأْسَهُ وَرَأْى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيبَابٌ وَسِخَةً فَقَالُ مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يَفْسِلُ بِهِ تَوْبَعُهُ فَقَالُ مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يَفْسِلُ بِهِ تَوْبَعُهُ (رَوَاهُ أَخَمَدُ وَالنَّسَائِيُ)

8১৫৬. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা রাস্পুল্লাহ আমাদের কাছে
বেড়াতে আসলেন এবং এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যার
চুলগুলো ছিল এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত। তখন তিনি
বললেন, এ লোকটি কী এমন কোনো জিনিসই পায় না
যার দ্বারা সে নিজের মাথার চুলগুলো পরিপাটি করে
নিতে পারে? আরেক ব্যক্তিকে দেখলেন, তার পরনে
ছিল ময়লা জামা। তার সম্পর্কে বললেন, এ লোকটি কি
এমন কিছু পায় না, যার দ্বারা সে নিজের কাপড় ধুয়ে
নিতে পারে। – আহমদ ও নাসায়ী।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা। : অর্থাৎ মাথম়চুল থাকলে তাকে আঁচড়িয়ে পরিপাটি করে রাখবে এবং পরনের জামা-কাপড়কে ধুয়ে পরিক্ষার রাখবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।

وَعَنْ اللّهِ اللّهُ عَلَى الْأَحُوصِ (رضا) عَنْ الْبِيهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى وَعَلَى تُوبُ وَمَا لَكُ مِنْ اللّهِ عَلَى وَعَلَى تُوبُ وَنَ فَقَالَ لِي اللّهُ مَالَّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مِنْ أَي اللّهُ مِنَا لِا قَدْاَعُ طَانِي اللّهُ مِنَا لِأَيلِ وَالْبَعَدِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرّقِينِ مِنَا لِأَيلِ وَالْبَعَدِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرّقِينِ قَالَ فَالْبَر اثْرُ نِعْمَةِ قَالَ فَالْبَر اثْرُ نِعْمَةِ قَالَ اللّهُ مَالًا فَلْبُر اثْرُ نِعْمَةِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَالًا فَلْبُر اثْرُ نِعْمَةِ وَالنّسَانِينَ وَكُوامَتُهُ . (رَوَاهُ احْمَدُ وَالنّسَانِينَ وَكُوامَتُهُ . (رَوَاهُ احْمَدُ وَالنّسَانِينَ وَفِي شَرْحِ السّنَة بِلَفَظِ الْمُصَابِينِي)

8১৫ ৭. অনুবাদ : হ্যরত আবুল আহওয়াস (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদিন আমি রাসুলুল্লাহ — এর নিকট আসলাম, সে সময় আমার পরনে ছিল মামুলি ধরনের কাপড়। তথন তিনি বললেন, তোমার মালসম্পদ আছে কিং আমি বললাম, হাঁ আছে। এবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি মাল আছেং আমি বললাম, সব রকম মাল আছে— আল্লাহ তা'আলা আমাকে উট, গরুং, ছাগল, ঘোড়া এবং গোলাম প্রভৃতি দান করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা হখন তোমাকে মালসম্পদ দান করেছেন, কাজেই আল্লাহ প্রদন্ত নিয়ামত ও তাঁর অনুগ্রহের নিদর্শন তোমার মধ্যে পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। —আহমদ, নাসায়ী। আর এটা শরহে সুনায় মাসাবীহের শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चेंदे[**हामीत्पन्न वार्या] :** অর্থাৎ সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য উন্নতমানের পোশাক ব্যবহার করা উচিত । অন্যথা কার্পণ্য প্রকাশ পাবে এবং নিয়ামতের নাশোকরী হবে ।

وَعَنْ ثُلْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عَمْرِهِ (رضا) قَالَ مُرَّ رَجُلُ وَعَلَيْهِ ثَنْ مَانِ أَحْمَرانَ فَسَلَّمَ عَلَى السَّنِيتِى ﷺ فَكُمْ بِدُرَّهُ عَلَيْهِ - (رُواهُ التَّوْمِيذِي وَأَبُوْ وَاوْدَ)

8১৫৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি লাল
বর্ণের দুখানা কাপড় পরে যাবার কালে নবী করীম
কে সালাম করল, তিনি তার সালামের জবাব দিলেন না।
—িতিরমিয়ী ও আব দাউদা

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : পুরুষদের জন্য লাল বংয়ের পোশাক পরিধান করা জায়েজ নেই এবং নাজায়েজ কাজে أَسْرُ الْخَدِيْثِ লিও ব্যক্তি সালামের জবাব ও সন্মান পাওয়ার যোগ্য নয়।

وَعَنْ (رض) عِسْرانَ بَنِ حُصَيْنِ (رض) أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عِنْ قَالَ لاَارْ كُبُ الْأُرْجُوانَ وَلاَ النَّبَسُ اللهِ عَلْفَ قَالَ لاَارْ كُبُ الْأُرْجُوانَ وَلاَ النَّبَسُ الْفَعِيْصَ الْمَعُنَّفَ بِالْحَرِيْرِ وَقَالَ لاَ وَطِينُبُ الرَّجَالِ رِنْحَ لاَ وَطِينُبُ النَّرِسَاءِ لَوْنُ لاَ وَطِينْبُ النَّرِسَاءِ لَوْنُ لاَ رَبْحَ لَوْدَ وَاوْدَ) لَهُ وَلَوْدَ وَاوْدَ)

8১৫৯. অনুবাদ: হ্যরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.)
হতে বর্ণিত, নবী করীম ক্রান বলেছেন, আমি অত্যধিক
লাল বর্ণের গদির উপর সওয়ার হই না, হলুদ রঙের
কাপড় পরিধান করি না এবং রেশমযুক্ত জামাও পরিধান
করি না। তিনি আরো বলেন, জেনে রাখ! পুরুষদের
আতর হলো যাতে খোশবু আছে রং নেই। পক্ষান্তরে
নারীদের আতর হলো যাতে রং আছে, কিন্তু সুগন্ধি
বিক্সরিত হয় না। — (আরু দাউদ)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হা**দীনের ব্যাখ্যা] :** যেমন রঙের চাকচিক্য ও সৌন্দর্য পুরুষের জন্য শোভা পায় না, তেমনি বিচ্ছুরিত ঘ্রাণমুক্ত আতর ইত্যাদি ব্যবহার করা নারীদের জন্য শোভনীয় নয়।

وَعَرَضْكَ إِنِى رَيْحَانَةَ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَن عَشْرِ عَنِ الْوَشْرِ وَالْسُوسُمِ وَالنَّبْفِ وَعَن مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلُ بِغَنْدِ شِعَادٍ وَمُكَامَعَةِ الْسَرَاةِ السَّمَراةِ السَّمَراةَ بَعِنْدِ شِعَادٍ وَانْ يَبْعَعَلَ الرَّجُلُ فِي السَّفَلِ ثِبَابِهِ حَرِيمًا مِثْلُ الْاَعَاجِم.

8১৬০. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ রায়হানা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ 

দশটি কাজ নিষেধ করেছেন- ১. দাঁতকে ধারালো করা। ২. শরীরে উলকি লাগানো। ৩. [সৌন্দর্যের জন্য] মুথের পশম উঠানো। ৪. কাপড়ের আবরণ ব্যতীত দূজন পুরুষের একই চাদরের নিচে শয়ন করা। ৫. কাপড়ের আবরণ ছাড়া দূজন মহিলার একই চাদরে শয়ন করা। ৬. আজমীদের ন্যায় জামার নিচে রেশম ব্যবহার করা।

اَوْ يَسَجَعَلَ عَلَى مَنْ كَبَيْدِ وَرِيْرًا مِثْلَ الْاَعَاجِمِ وَعَنِ النَّهُ لِنِي وَعَنْ دُكُوبِ النُّمُورِ وَلُبُوسِ الْخَاتِم إِلَّا لِذِيْ سُلْطَانٍ . (رَوَاهُ اَبُوْ

 অথবা আজমীদের ন্যায় জামার কাঁধে রেশম ব্যবহার করা। ৮. ছিনতাই করা। ৯. চিতার চামড়ার গদির উপর সওয়ার হওয়া এবং ১০. শাসক ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে সিলযুক্ত আংটি ব্যবহার করা।

–(আবৃ দাউদ ও নাসায়ী)

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

మें হাদীসের ব্যাখ্যা! : প্রথম তিন কাজে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন ঘটানো হয়, তাই এটা নিষেধ। রেশুরের ব্যবহার পুরুষদের জন্য নাজায়েজ। চিতা বাঘের চামড়ার তৈরি গদির উপর বসলে গর্ব-অহংকার সৃষ্টি হয়।

রাষ্ট্রপতি, কাজি, বিচারপতি এবং গভর্নরের জন্য প্রয়োজনের ভিত্তিতে আংটি পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। অন্যান্যদের সিলমহরের প্রয়োজন নেই বিধায় রাস্ল কিন্দের করে দিয়েছেন। এজন্য কারো কারো মতে প্রয়োজন ব্যতীত সাধারণত আংটি পরা নাজায়েজ। এতে আংটি স্বর্ণের হোক কিংবা রৌপ্যের হোক। কেননা হাদীসের মধ্যে যে কোনো ধরনের শর্ত ব্যতীতই নিষেধ করেছেন। আর কারো মতে স্বর্ণের আংটিও পড়া জায়েজ রয়েছে। কেননা হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) স্বর্ণের আংটি পরিধান করেছেন। কিন্তু জমহরের মতে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের আংটি সাধারণত জায়েজ নয়। আর রৌপ্যের চার আনা সমপরিমাণ আংটি পড়া জায়েজ। চার আনার চেয়ে অতিরিক্ত জায়েজ নয়। কেননা হযরত আলী (রা.)-এর হাদীসে রয়েছেসমপরিমাণ আংটি পড়া জায়েজ। চার আনার চেয়ে অতিরিক্ত জায়েজ নয়। কেননা হযরত আলী (রা.)-এর হাদীসে রয়েছেতিন্দু কর্মান বিশ্বিক করিম করিম করেছেন। করিম এই তিন্দু করিম আর্থাছ পরা থেকে নিষেধ করেছেন। আর ছিতীয় হাদীস রয়েছেত্রিক্তি করিম করিমছেন করিয়েছেন করিটা আর্থাছ বিলি করিম করিম আর্থাছ পরা থেকি নিষেধ করেছেন। আর ছিতীয় হাদীস রয়েছেন করিয়েছেন করিয়েছেন করিয়েছেন ব্যক্তির অর্থাছ বিলি করিম করিয়েছেন করিয়েছেন করিয়েছেন করিয়েছেন করিয়েছেন করিয়েছেন করিয়েছেন করিয়েছেন করিয়ার অর্থাছ বিলি করিম করিয়ার করিছেন। বিলি করিম করিয়ার করিয়ার করিয়ার করিছেন করিয়ার করিয়ার করিয়ার করিয়ার করিয়ার করিয়ার করিয়ার বিলাল।

অভএব মারফু' হাদীদের মোকাবিলায় হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর কাজ আমলযোগ্য নয়। অথবা হযরত আলী (রা.)-এর হাদীস দ্বারা হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। আর স্বর্ণ বাতীত রৌপ্যের আংটি পড়া জায়েজ, যদি সাজসজ্জা উদ্দেশ্য না হয়। কেননা রাসূল — এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর থেকে রৌপ্যের আংটি পরিধান করা সাবেত রয়েছে। এমনিভাবে রাসূল— এর পরও খুলাফায়ে রাশেদীনদের যুগে সাহাবায়ে কেরাম পরিধান করতেন। আর উপরিউক্ত হাদীদের মধ্যে যা নিষেধ করেছেন তা শোভা বৃদ্ধির জন্য পরার ক্ষেত্রে রয়েছে।

وَعَرْ اللّهِ عَلِي (رض) قَالُ نَهَانِيْ رَسُولُ اللّهِ اللّهُ عَنْ خَاتَم اللّهُ هَبِ وَعَنْ لَا بَسُولُ اللّهِ الله عَنْ عَنْ خَاتَم اللّهُ هَبِ وَعَنْ لَبُسِ الْقَسِيِّ وَالْمَيْ الْبِر - (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ لُ وَابْنُ مَاجَةً) وَفِي رَوَابَةٍ لِالْبُيْ وَابْنُ مَاجَةً) وَفِي رَوَابَةٍ لِالْبِي وَابْنُ مَاجَةً) وَفِي رَوَابَةٍ لِالْبُيْ وَالْبَهُ مِنْ مَبَاثِي الْأَرْجُورُانِ.

8১৬১. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ 

আমাকে স্বর্ণের আংটি, রেশমের জামা পরিধান এবং গদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। —[তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।] আবু দাউদের অপর এক রেওয়ায়েতে আছে. এবং তিনি বলেন, 'আমাকে উরজুম্বানী |অত্যধিক লাল বর্ণের। গদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।'

وَعَنْ اللَّهِ عَلَىٰ كَالَ رُسُولُ اللَّهِ عَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ لَا تَركبُ وَلَا النَّبِ مَارَ. (رَوَاهُ وَالدُّ وَلَا النَّبِ مَارَ. (رَوَاهُ وَالدُّ وَالدُّسَانِيُّ)

8১৬২. অনুবাদ: হযরত মুআবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রান্ত বলেছেন, তোমরা রেশমি কাপড় এবং চিতা বাঘের (চামড়ায় তৈরি। গদির উপর সওয়ার হয়ো না। — আবু দাউদ ও নাসায়ী। وَعَنِ النَّهُ الْبَرَاءِ بِنْ عَاذِبِ (رض) أَنَّ النَّبِي عَنْ الْمِينَفَرة الْحَسُرَاءِ. النَّبِي عَنَّ نَهِلَى عَنِ الْمِينَفَرة الْحَسُرَاءِ. (رَوَاهُ فِي شَرْجِ السُّنَةِ)

وَعَرُو اللهِ اللهِ وَمُنْهُ النَّبِي (رضهُ النَّبِي (رضه) قَالُ النَّبِي (رضه) قَالُ النَّبِي النَّابِي النَّبِي النَّبِي النَّابِي النَّابِي النَّابِي النَّابِي النَّابِي النَّبِي النَّابِي الْمَالِي النَّابِي النَّابِي النَّابِي النَّابِي النَّابِي الْمَابِي النَّابِي النَّابِي الْمَالِي النَّابِي الْمَالِي النَّابِي ا

8১৬৩. অনুবাদ: হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম 🌐 লাল বর্ণের (অর্থাৎ রেশমে তৈরি] জিন বা গদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। –[শরহে সুনাহ]

8১৬৪, অনুবাদ : হ্যরত আবু রিমসা তাইমী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম

এর নিকট আসলাম, তখন তিনি সবুজ বর্ণের দুখানা
কাপড় পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। সেই সময় তাঁর কিছু
কিছু চুলে বার্ধক্য প্রকাশ পাচ্ছিল। তবে তাঁর বার্ধক্য চিহ্ন
ছিল লাল আভায়। – তিরমিষী আর আবু দাউদের
বর্ণনায় আছে, তিনি ছিলেন বাবরি চুলবিশিষ্ট এবং তা ছিল
মেহেদিতে বঞ্জিত।

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

चें [शमीरप्रत राग्रा] : চুল সাদা হওয়ার পূর্বে সাধারণ কিছুটা লাল বর্ণ ধারণ করে, পরে সাদা হতে থাকে। আর কার্ন পর্যন্ত লাখা চুলকে বলা হয় ﴿ إِنْ ﴿ مَا مَامَاهُ ا

وَعَرُفُكُ أَنُسِ (رض) أَنَّ النَّبِي اللَّهِ كَانَ النَّبِي اللَّهُ كَانَ النَّبِي اللَّهُ الللللِّلِيْ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللللِّلْمُ اللللللِّهُ اللللْمُ اللللللِّهُ اللللللِّلْمُ الللللْمُ اللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ اللللللِمُ الللللللِمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ اللللللللِمُ الللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللْمُلْمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللل

85৬৫. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত,
এক সময় নবী করীম তা অসুস্থ ছিলেন। তখন তিনি
হযরত উসামা (রা.)-এর উপর ভর দিয়ে বাইরে
আসলেন। সে সময় তাঁর গায়ে একখানা কাতারী
হিয়ামান দেশীয়া চাদর ছিল, যা তিনি উভয় কাঁধে জড়িয়ে
পরেছিলেন এবং (এ অবস্থায়া) তিনি লোকদেরকে নিয়ে
নামাজ পডলেন। –শিরহে সুন্রাহা

وَعَنْ النَّهِي عَلَيْ قَوْبًان قِطْرِيُّ انِ عَلَيْ ظَانِ كَانَ كَانَ عَلَى النَّهِي عَلَيْ قَوْبًان قِطْرِيُّ انِ عَلَيْ ظَانِ وَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَوْبًان قِطْرِيُّ انِ عَلَيْ عِلَيْ ظَانِ وَكَانَ إِذَا قَعَدَ عَلَيْ فِقَالًا عَلَيْهِ فَقَدِمَ مَنَّ السَّلَمُ وَي فَقَلُ لَتُ لَوَ بَعَنْ اللَّهِ فَقَالًا فَدُ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَذَا عَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَذَا عَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ كَذَا عَلِمَ النَّيْ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَذَا عَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَذَا عَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَذَا عَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

8১৬৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম === -এর ব্যবহারের দ-খানা কাতারী মোটা কাপড ছিল। যখন তিনি তা পরিধান করে। বসতেন এবং ঘর্মাক্ত হতেন, তখন কাপড দ-খানা তাঁর উপরে ভারী হয়ে যেত। [ঠিক সে সময়] সিরিয়া হতে [তেজারতি চালানে] জনৈক ইহুদির কিছু কাপড আসল। তখন আমি বললাম, যদি আপনি কাউকে তার কাছে পাঠিয়ে দু-খানা কাপড় ক্রয় করে নিতেন সচ্ছলতা সাপেক্ষে মল্য পরিশোধের শর্তে, তবে কতইনা ভালো হতো। অতঃপর রাসল 🚐 এক ব্যক্তিকে তার [ইহুদির] নিকট পাঠালেন। তখন সে [ইহুদি] বলল, আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি, তুমি আমার মালটি আত্মসাৎ করতে চেয়েছ। ইহুদি বাহাত কথাট প্রেরিত লোকটিকে বললেও প্রকৃতপক্ষে নবী করীম 🚟 -কেই উদ্দেশ্য করে বলেছিল। লোকটি এসে নবী করীম 🚟 -এর উক্তিটি জানাল। তখন রাস্পুলাহ 🚟 বললেন, সে [ইহুদি] মিথ্যা বলেছে। সে নিশ্চিতভাবে জানে যে. আমি তাদের সকলের চেয়ে অধিক আল্লাহভীরু ও পরহেজগার এবং আমানত পরিশোধকারী। -[তিরমিয়ী ও নাসায়ী]

وَعُرْ اللّهِ مِن عَمْرِهِ بَنِ عَمْرِهِ بَنِ اللّهِ مِن عَمْرِهِ بَنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ رَأْنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَعَلَى ثَوْبُ مِصَّلُوغُ بِعُصْفَوٍ مُورَّدًا فَقَالَ مَا هُذَا فَعَرَفْتُ مَا كُوهَ فَانْطَلَقْتُ فَاخْرَقْتُهُ فَعَالَ النّبِي عَلَى مَا صَنَعْتَ بِعُرْبِكَ قُلْتُ اخْرَقْتُهُ فَاللّهُ النّبِي عَلَى مَا صَنَعْتَ بِعُرْبِكَ قُلْتُ اخْرَقْتُهُ قَالُ النّبِي عَلَى مَا صَنَعْتَ بِعُرْبِكَ قُلْتُ اخْرَقْتُهُ قَالُ الْفَلْكَ كَسُوتَ هُ بِعُضَ اهْلِكَ فَلْتُ الْمُرْقَدَّةُ لَا بَاشَ بِهِ لِلْنُسَاءِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوَد)

8১৬৭. অনুবাদ: হযরত আন্দুরাই ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাস্পুরাই
আমারে এমন অবস্থায় দেখতে পেলেন যে, তখন
আমার পরনে ছিল উসম্পুরে রঞ্জিত গোলাপি রঙের
একখানা কাপড়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কী? তার
এ প্রশ্ন হতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি এটাকে
অপছন্দ করেছেন। সুতরাং আমি তৎক্ষণাৎ চলে আসলাম
এবং কাপড়খানাকে জ্বালিয়ে ফেললাম। (অতঃপর পুনরায়
তার খেদমতে উপস্থিত হলে) তখন রাস্পুরাহ
আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তোমার কাপড়খানা কি
করেছং বললাম, তাকে জ্বালিয়ে ফেলেছি। তখন তিনি
বললেন, তুমি কেন তা তোমার পরিবারস্থ কোনা
মহিলাকে পরিধান করালে না? কেননা তা মহিলাদের
বাবহারে কোনো দোষ নেই। — আব দাউদা

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা : कुসুম রং ঘারা রঞ্জিত কাপড়কে مُصَنَّفَرٌ वना হয়ে থাকে। এ ধরনের কাপড়ের ব্যাপারে يُشُرُّع المُحَدَّدُ ( केউ কেউ এ ধরনের কাপড় পরিধান করাকে সাধারণত মুবাহ হালাল বলে থাকেন।

আবার কেউ কেউ সাধারণত হারাম বলে স্বীকৃতি দানকারী। আর কেউ কেউ বলেন যে, যদি কাপড় তৈরির পর রঙানো হয়ে থাকে তাহলে হারাম। আর যদি প্রথম থেকেই সূতা রঙানো হয়ে থাকে তাহলে তো হারাম নয়। আর কেউ কেউ বলেন যে, অনুষ্ঠানাদির মধ্যে পরিধান করা হারাম কিন্তু নিজের ঘরে পরিধান করা হারাম নয়।

আর আহনাফের এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে পছন্দনীয় এবং বিশুদ্ধতম উক্তি হচ্ছে মারুরহে তাহরীমী সম্পর্কে এবং এর দারা নামাজ পড়াও হচ্ছে মারুরহে তাহরীমী।

আর কুসুম রং ব্যতীত অন্যান্য লাল রঙের ব্যাপারে এ মতবিরোধই রয়েছে। আর হানাফীদের পছন্দনীয় উক্তিও হচ্ছে তাই যে, তা পরিধান করা হলো মাকরুহে তাহরীমী। যেহেতু তা মহিলাদের জন্য পরা জায়েজ বিধায় রাসূল 🏯 মহিলাদেরকে দিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছেন। আর উক্ত হাদীসের পূর্বের হাদীসের মধ্যে জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তা শান্তি ও ধমিক প্রদর্শনমূলক অধিক গুরুত্বারোপ হিসেবে বলেছেন।

وَعَرْضَاتُ هِلَالِ مِنْ عَامِدٍ (رض) عَنُ الْبَيْءِ عَامِدٍ (رض) عَنُ الْبَيْءِ عَلَى اللّهِ مِنْ يَخَطُبُ عَلَى اللّهُ بِعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعَلَيْ الْمَامَةُ يُعَبَرُ مِنْهُ . (رَوَاهُ أَيُو دَاوَد)

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

وَعُنْ اللهُ عَائِشَةَ (رض) قَالَتُ صُنِعَتْ لِلنَّبِي عَلَّهُ بُرُدَةً سَودًا وَ فَلَهِسَهَا فَلَمَّا عَرَقَ فِي فَلَمَّا وَجَدَرِيْعَ الصُّوْفِ فَقَلَافَهَا. (رُدُاهُ أَلُهُ دَادُد)

৪১৬৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেছেন, নবী করীম ৄৣর্লা -এর জন্য একখানা
কালো বর্ণের চাদর তৈরি করা হলো। তিনি তা পরিধান
করলেন। যখন তিনি তাতে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলেন এবং
পশমের দুর্গদ্ধ পেলেন, তখন তাকে খুলে ফেললেন।
—আর দাউদ)

وَعَنْ اللهِ عَلَى مَالُهُ مَا مَالُ اَتَبْتُ اللَّبِيِّ وَهُو مُعْتَبِيدِ ارضا قَالُ اَتَبْتُ اللَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا مُلْمَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

8১৭০, জনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার আমি নবী করীম — এর নিকট আসলাম, সে সময় তিনি একথানা চাদর দ্বারা এহতেবা অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। অর্থান নিকম মাটিতে রেখে ইটিছর খাড়া করে একটি কাপড় দ্বারা হাঁটুদ্বয়কে জড়িয়ে বসেছিলেন। এবং তার ঝালর তার পদন্বয়ের উপর পড়েছিল। — (আবু দাউদ)

وَعَرْ اللهِ مَحْبَة بْنِ خَلِيفَة (رض) قَالَ الْبَيْ فَ الْبَفَة (رض) قَالَ الْبَيْ فَلَيْ مِنْهَا الْبَيْ فَقَالَ إِصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ فَاقْطَعْ فَبْطِيَّةً فَقَالَ إِصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ فَاقْطَعْ أَحَدَهُما قَمِيصًا وَاعْطِ الْأَخْرَ إِمْراَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ فَلَمَّا اَذْبَرَ قَالَ وَأُمُر إِمْراَتَكَ اَنْ تَجْعَلَ بِهِ فَلَمَّا اذْبَرَ قَالَ وَأُمُر إِمْراَتَكَ اَنْ تَجْعَلَ تَخْتَعِدُ تَوَيَّا لا يَصِفْهَا . (رَواهُ أَبُو دَاوْد)

8১৭১. অনুবাদ: হযরত দাইইয়া ইবনে থলীফা (রা.)

হতে বর্ণিত, এক সময় নবী করীম —— -এর কাছে

কতকগুলো কিবতী [মিসরীয়] কাপড় আনা হলো। তিনি

তা হতে একখানা কিবতী কাপড় আমাকে প্রদান করে

বললেন, এটাকে দুই খণ্ড করে নাও। এক খণ্ড কেটে

জামা তৈরি কর এবং অপর খণ্ডটি ওড়না হিসেবে

ব্যবহারের জন্য তোমার স্ত্রীকে প্রদান কর। যখন তিনি

ফিরে যেতে লাগলেন, তখন রাস্থল —— বললেন,

তোমার স্ত্রীকে এ নির্দেশও দেবে, যেন সে তার নিচে

অন্য আরেক খানা কাপড় লাগিয়ে নেয়, যাতে শরীর

দেখা না যায়। — আব দাউদা

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : কিবতী মিসরের তৎকালীন রাজবংশের নাম। এখানে উদ্দেশ্য হলো তথাকার তৈরি কাপড়। তা এক দিকে খুব সাদা, আবার খুব মিহি ও পাতলা। ওড়না হিসেবে ব্যবহার করলে মাথার চুল এবং শরীর দেখা যাবে, তাই ডাতে আন্তর লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

وَعَرْ ٢٧٠ أُمُ سَلَمَةَ (رض) أَنُّ النَّبِيُّ عَلَى مَا مَا النَّبِيُّ النَّبِيُّ وَخَلَ مَلَيْهَ المَا مَا مَا لَيْدَةً لَا لَيْدَيْنُ وَ (وَوَاهُ أَبُو وَاوُوهُ)

8১৭২. অনুবাদ: হযরত উমে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত যে, একদা নবী করীম === তাঁর কাছে আসলেন। সেই সময় তিনি (উমে সালামা) ওড়না পরিহিতা অবস্থায় ছিলেন। তখন তিনি বললেন, কাপড় দ্বারা এক পেঁচই যথেষ্ট, দুই পেঁচ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। — বিদ্ব দাউদ্

# र्णीय अनुत्रक : الفَصْلُ الثَّالِثُ

عَنِ اللهِ عَلَّهُ إِنْ عُمَر (رض) قَالَ مَرَدُك بِرَسُولِ اللهِ عَلَّهُ وَفِي إِزَادِي السِّتِرِخَاءُ فَقَالَ مَرَدُك يَا عَنِيدَ اللهِ عِلَّهُ وَفِي إِزَادِي السِّتِرِخَاءُ فَقَالَ إِذْ يَا عَنِيدَ اللهِ إِرْفَعُ إِزَادَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ مُعَضُ فَيَرَدُتُ فَعَالَ بِعَفَ فَقَالَ بِعَفُ اللهِ عَضَ اللهِ السَّاقَيْنِ السَّاقَيْنِ السَّاقَيْنِ السَّاقَيْنِ الرَّدَاهُ مُسْلَكًى)

8১৭৩. অনুবাদ: হযরত আনুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি রাসুলুল্লাহ

-এর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে সময় আমার ইজার
বিলুদ্ধি ঝুলানো ছিল। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে
আনুল্লাহ! তোমার ইজার উঠিয়ে নাও। তখনই আমি তা
উঠিয়ে নিলাম। অতঃপর বললেন, আরো উঠাও। সূতরাং
আমি আরো উঠালাম। এর পর হতে আমি সর্বদা তা
উপরে বাঁধতে তৎপর থাকতাম। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা
করল, কতটুকু উপরে উঠাতে হবে। তিনি বললেন, দুই
পায়ের অর্ধ নলা পর্যন্ত। —[মুসলিম]

## সংশ্রিষ্ট আব্দোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : টাখ্নার নিচে লুঙ্গি, পেন্ট, পায়জামা ইত্যাদি ঝুলিয়ে পড়া হারাম।

وَعَنْ نَعْنَ مُن النَّبِيُ عَلَيْ قَالَ مَن جُرَّ ثَوْبَهُ خُبِ لَا النَّهِ بَنْ ظُرِ اللَّهُ النِّهِ يَدُومَ الْقِيْمَةِ فَقَالَ البُو بَكْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إَزَادِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ اَتَعَاهَدُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّكَ لَسُتَ مِمَّنْ يَفَعَلُهُ خُبَلاءً . (رَواهُ الْكُخَالِيُّ اللَّهِ

8১৭৪. অনুবাদ: হ্যরত আপুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত যে, নবী করীম বলেছেন, যে ব্যক্তি
অহংকারবশত কাপড় [ইজার] হিচড়িয়ে চলে,
কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে [দয়ার
দৃষ্টিতে] তাকাবেন না। তখন হযরত আলু বকর সিদীক
(রা.) বললেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ! আমার
অসাবধানতাবশত অনেক সময় আমার ইজার টাখনার
নিচে ঝুলে যায়, তখন রাস্লাল্লাহ তাকে লক্ষ্য
করে বললেন, যায়া অহংকারবশত কাপড় ঝুলায় আপনি
তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। —বিখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : যে ব্যক্তি অহংকারবশত কাপড় ঝুলায়, হাদীসের ডায্যে ভীতি প্রদর্শন তার জন্যই রয়েছে। তবে হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন, তিনি ছিলেন কিছুটা স্থূল, তাই অসাবধানতাবশত কখনো তা নিচের দিকে ঝুলে পড়ত। অতএব, নবী করীম 🏥 বলেছেন, আপনি অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত নন।

وَعَنْ الله عِلْمَ مَهَ (رض) قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤخُرِهِ مُقَدَّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤخُرِهِ قَلْتُ لِمَ تَأْتَزِرُ هُذِهِ الْإِزْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ الله عَلَى يَأْتَزِرُهُا وَرَواهُ أَبُو دَاؤُدَ) الله عَلَى يَأْتَزِرُهَا وَرُواهُ أَبُو دَاؤُدَ)

8১৭৫. অনুবাদ: হ্যরত ইকরিমা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা আমি হ্যরত আব্দুরাহ ইবনে
আব্বাস (রা.)-কে এভাবে ইজার পরিধান করতে
দেখেছি যে, তিনি তাঁর ইজারের সম্মুখের অংশ পায়ের
পাভার উপর ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং পিছনের অংশ
উপরে উঠিয়ে রেখেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,
আপনি এভাবে ইজার পরেছেন কেনা তিনি বললেন,
আমি রাস্লুরাহ ———কে এভাবে ইজার পরিধান করতে
দেখেছি।—আব দাউদা

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

المحبير (दामीरजब बााचा।) : সম্ভবত নবী করীম 🚌 কথনো এভাবে ইজার পড়েছিলেন। মুলত তা বাসূল 🚌 -এর বাভাবিক অভ্যাস ছিল না।

وَعُونِكُ عُبَادَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْعَمَانِمِ فَإِنَّهَا سِيْمَا وُالْمَانِمُ وَالْهُورِكُمْ . سِيْمَا والْمَلَاتِكَةِ وَارْخُومًا خُلْفَ ظُهُوْدِكُمْ . (دَوَاهُ الْمُنِهَقِيُّ فَيْ شُعَب الْإِيْمَانِ)

8১৭৬. অনুষাদ: হয়রত উবাদা ইবনে সামেও (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুব্রাহ 
তামরা পাগড়ি বাঁধবে। কেননা তা ফেরেশতাদের
প্রতীক। আর তা (অর্থাৎ তার শামলা) পিছনে পিঠের উপর
ছেড়ে দাও।] —[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : বদর যুদ্ধের দিন পাঁচ হাজার ফেরেশতা দ্বারা আল্লাহ ডা'আলা মুসলমানদেরকে সাহাষ্য করেছিলেন । তাঁরা সবাই ছিলেন পাগড়ি বাঁধা অবস্থায় । এ হিসেবে পাগড়িকে ফেরেশতাদের প্রতীক বলা হয়েছে ।

وَعُنْ مِسْكُ عَالِشَة (رض) أَنَّ اَسْمَاء بِنْتَ اَبَى بَكُر دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيبًا بُرِفَاقٌ فَاعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ بَا اَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بِلَنْ غَرِالْمَ حِيْضَ لَنَ يَصْلِحَ أَنْ يُرُى مِنْهَا إِلَّا هٰذَا وَهٰذَا وَاَشَارَ إِلَى وَجْهَه وَكُفَّيْهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد)

85৭৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত,
একদা [আমার ভান্ন] আসমা বিনতে আবৃ বকর (রা.)
পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ — এর
নিকট গেলেন। রাসূল — অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে
নিলেন এবং বললেন, হে আসমা! মহিলা যখন বালেগা
হয়, তখন তার শরীরের কোনো অঙ্গ দেখা যাওয়া উচিত
নয়, তবে কেবলমাত্র এটা এবং এটা এই বলে তিনি তাঁর
মুখ এবং তাঁর দুই হাতের তালুর দিকে ইঙ্গিত করলেন।
— আর দাউদ্

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যাতীত মহিলাদের সারা শরীর সতর। এমন পাতলা কাপড়ও মহিলাদের জন্য ব্যবহার করা জায়েজ নেই, যাতে শরীর দেখা যায়। এমন কাপড় পরে ঘরের বাইরে যাওয়া তো দ্রের কথা, ঘরের ভিতরেও ব্যবহার করা নাজায়েজ।

وَعَرَ اللهِ اللهِ مَنْ مُطْرِ (دض) قَالُوانٌ عَلِينًا الشَّتُرى ثُوبًا بِشَلْفَةِ ذَرَاهِمَ فَلَمُّا لَيَسَهُ قَالُ الْحَسَدُ لِللهِ اللَّذِي رَزَقَينِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا الشَّاسِ وَأُوَارِي بِهِ عَوَرَتِي ثُمُّ قَالُ هُ حَدَّا سَمِعتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى بَعُولُدُ مَنْ لَا لَهُ مَعْدُ اللّهِ عَلَى المُعْلَلُهِ عَلَى المُعْلَلُهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

8১৭৮. অনুবাদ: আবৃ মতর হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা হয়রত আলী (রা.) তিন দিরহামে একখানা কাপড় ক্রয় করলেন। যখন তিনি তা পরিধান করলেন, তথন এ দোয়াটি পড়লেন তাই নিট্নিট্র কর দের তাই কর দের কর দের তাই কর দের কর দের তাই কর দের কর দের কর দের কর দের বার লোক করাকে নিজের সৌন্ধ প্রকাশ করার প্রয়াশ পাব এবং আমার করে আবৃত করব। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসুকুরাই

–[আহমদ]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

विजिन्न সময় विजिन्न प्राया!: नजून कामाकाপড़ পরিধান করার পর नवी कরীম 🚞 विजिन्न সময় विजिन्न पाया পाठे किंदिन पाया भाठे - (يَاكُنُّ मंबिंट वहवठन, এकवठात (يَاكُنُّ कंदतछन। "رِيَاكُنُّ मंबिंट वहवठन, এकवठात (يَاكُنُّ بِيَاكُنُّ بِيَاكُنُّ الْعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّ

৪১৭৯, অনুবাদ : হযরত আব উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর ইবনল খাতাব (রা.) নতন কাপড পরধান করলেন এবং এ দোয়াটি الْحَدُدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِيٌّ مَا أُوَارِي بِهِ अफ्लन, অর্থাৎ সমন্ত প্রশংসা عَوْرَتِي وَأَتَجَمُّلُ بِهِ فِي حَياوتِيْ আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে ঐ পোশাকটি পরিধান করিয়েছেন, যার দারা আমি সতর আবৃত করতে পারি এবং আমার [সামাজিক] জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে পারি।' অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসুলুলাহ 🚟 -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নতুন কাপড পরিধান করে উক্ত দোয়াটি পাঠ করে এবং ব্যবহৃত পুরাতন কাপড়খানি সদকা করে দেয়, সে জীবনে এবং মরণে [উভয় অবস্থায়] আল্লাহর পানাহতে আল্লাহর হেফাজতে এবং আল্লাহর আচ্ছাদনে অবস্থান করে। - [আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিয়ী বলেছেন উক্ত হাদীসটি গরীব।

وَعَرْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامَةُ (رض) قَالَ لَبسَ عُمُو بِنُ الْخُطَّابِ (رضٍ) ثُوبًا حَدْبِدًا فَقَالَ حَمَدُ لللهِ النَّذِي كَسَانِي مَا أَوَارِي بِهِ عَوْرَتِنِي وَأَتَجَمُّلُ بِهِ فِنْي حَيلُوتِنْي ثُمُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ تُوبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمدُ لِلْمالُذَى كَسَانِي مَا أَوَارِي بِهِ عَنُورَتِي وَاتَعَكُم لُ به فعَي حَيهُ وتني ثُنَّم عَهَدَ السِّي النُّوب الَّذِي ا أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي كُنَفِ اللَّهِ وَفِي حِفْظِ اللُّهِ وَفِيُّ سِتُّ رِ اللَّهِ حَبًّا وَمُبَتًّا. (رُواهُ أَحْمُدُ وَالْـتُدُ مِبِذُيُ وَابِنُ مَاجَةَ وَقَالَ التَبْرمِيذِيُ هٰذَا حَدِيثُ غَريبُ)

وَعَن ﴿ اللهِ عَلْقَمَةَ بَنِ ابَيْ عَلَقَمَةَ مِنْ ابَيْ عَلَقَمَةَ مِنْ ابَيْ عَلَقَمَةَ عِنْكَ (رض) عَنْ أُمِّهِ قَالَتُ دَخَلَتُ حَفْصَةً بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَلَى عَانِشَةً وَعَلَيْهَا خِمَارًا وَقِيبَ فَي فَانِشَةُ وَعَلَيْهَا خِمَارًا وَقِيبَ فَي فَانِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَدَيْقًا وَمَالِكُ)

8১৮০. অনুবাদ: হযরত আলকামা ইবনে আবৃ আলকামা (রা.) তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদা হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান একখানা খুব পাতলা ওড়না পরিহিত অবস্থায় হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট গেলেন। তখন হযরত আয়েশা (রা.) উক্ত পাতলা ওড়নাখানা ছিড়ে ফেললেন এবং তাকে একখানা মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন। - নিমালেক।

وَعُنْ اللّهُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ (رض) عَن اَبِيْهِ قَالُ دَخُلْتُ عَلَى عَانِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قِنطُرِقٌ ثَمَنُ خُمَسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتْ اِرْفَعُ بَصَرَكَ اللّهِ جَارِيَتِنْ النَّظُر الْكِنهَا فَإِنَّهَا تُوفَى الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِيْ مِنْهَا دَرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عِنْ فَمَا كَانَتِ المَّرَأَةُ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ اللَّهُ الْسُكَتْ وَلَدُ كَانَ لِيْ الْمَدِينَةِ اللَّهُ السَّكَ فَهَا اللّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ فَمَا لَا لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ فَمَا لَا لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْمَدِينَةِ اللّهُ الْسُكَتْ اللّهُ الْمَالِكَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

8১৮১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে আয়মান (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি এক সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে গেলাম। দেখলাম, তিনি পাঁচ দিরহাম মূল্যের মোটা সূতার একটি কামিজ পরিধান করে আছেন। তিনি বললেন, আমার এ দাসীটাকে একটু চোখ তুলে দেখ, বিাইরের তো প্রশ্নই উঠে না বাড়িতেও সে এটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে। অথচ রাস্লুরাহ 

—এর যুগে আমার ঐ রকমই একটি কামিজ ছিল, মদিনার কোনো মেয়েকেই যখন [বিবাহ উপলক্ষে) সাজানো হতো, তখন লোক পাঠিয়ে আমার নিকট হতে তা আরিয়াত নিয়ে যেতো। -[বুখারী]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

चंद्रामीत्मत्र त्राच्या। : অর্থাৎ তার চেয়ে উৎকৃষ্ট পোশাক (কামিজ) আর তখন মদিনায় ছিল না । পক্ষান্তরে এটাও أَسْرُ الْحَدِيثُ বুঝা যাঙ্কে যে, বিবাহের সময় বন্ধ-কনেকে সাজানোর জন্য অন্যের নিকট হতে জামাকাপড় ইত্যাদি ধার নেওয়া জায়েজ।

وَعُنْ اللّهِ عَلَى يَهُمَا قَبَاء وِيْبَاج الْهَدِى لَهُ ثُمُّ اللّهِ عَلَى يَهُمَا قَبَاء وِيْبَاج الْهَدِى لَهُ ثُمُّ الْهَدَى لَهُ ثُمُّ الْهَدِي لَهُ ثُمُّ الْهَدِي لَهُ ثُمُّ الْهَدِي لَهُ ثُمُّ الْهَدِي لَهُ تُعَلَّم اللّهِ عَلَى اللّهِ فَقَالَ نَهُ اللّهِ فَقَالَ لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَقَالَ نَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

8১৮২. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসলুল্লাহ 🚟 একটি রেশমি কাবা [আলখেলা] পরিধান করলেন, যা তাঁকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তিনি অতি সত্তর তা খুলে ফেললেন এবং হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসলাল্লাহ! আপনি এত জলদি তা খুলে ফেললেন। তিনি বললেন, [এইমাত্র] হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে তা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। পরে হযরত ওমর (রা.) কাঁদতে কাঁদতে এসে বললেন. ইয়া রাসলাল্লাহ! আপনি একটি জিনিস অপছন্দ করলেন আর তা আমাকে প্রদান করলেন। সতরাং আমার অবস্থা কী হবে? তখন তিনি বললেন, মলত আমি তা তোমাকে পরিধান করার উদ্দেশ্যে দেইনি: বরং তা তোমাকে দিয়েছি যাতে তুমি তা বিক্রয় করে উপকৃত হও। হযরত ওমর (রা.) দুই হাজার দিরহামের বিনিময়ে তা বিক্রয় করলেন। -[মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: আহলে সুনুত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য যে, নবীগণ মাসুম তথা নিশাপ। ভূলবশত কোনো অন্যায় হয়ে গেলেও তাতে দীর্ঘদিন বহাল বা স্থির রাখা হয় না। সঙ্গে সঙ্গেই সংশোধন করে দেওয়া হয়। অত্র হাদীসে এটাও প্রমাণিত হলো, যে জিনিস সরাসরি ব্যবহার করা জায়েজ নেই. তার বিক্রমুলব্ধ অর্থ ভোগ করা জায়েজ। وَعَنِ اللّهِ ابْنِ عَبَّاسِ (رضا) قَالَ إِنْمَا نَهُ وَ رَضًا فَالَ إِنْمَا نَهُ وَ رَضًا فَالَ إِنْمَا نَهُ ف رَسُولُ اللّهِ فَلَا عَنِ النّوبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْتَحْرِيْدِ فَاكًا الْعَلَمُ وَسَدَأَ النُّوبَ فَلَا مِنْ الْمَاكِمُ وَسَدَأَ النُّوبَ فَلَا مَنْ وَاوْدًا)

8১৮৩. অনুৰাদ: হয়রত আনুরাই ইবনে আবরাস (বা.)

হতে বর্গিত। ডিনি বলেছেন, রাস্পুরাই ত্রু ওধু রেশমে

তৈরি কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তবে [চার অসুলি
পরিমাণ] রেশমের ঝালর অথবা কাপড়ে তানা হিসেবে
ব্যবহারে কোনো দোষ নেই। ব্যাব দাউদা

وَعَنْ الْمُنْ الْبَى رَجَاءٍ (رض) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عِسْرَانُ بَنُ حُصَيْنِ وَعَلَيْهِ مُطْرَفُ عَلَيْنَا عِسْرَانُ بَنُ حُصَيْنِ وَعَلَيْهِ مُطْرَفُ مِنْ خَنَزَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيِعْمَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّانَ بَيْرَةً وَاللَّهُ يُحِبُّانَ يُرَفِّ وَالْمَدُ اللَّهَ يُحِبُّانَ اللَّهَ يُحِبُّانَ يُرَفِّ وَالْمَدُ وَالْهُ وَعَمْتِهِ عَلَى عَبْدِهِ . (رَوَاهُ أَحَمَدُ)

8১৮৪. অনুবাদ: হযরত আবু রাজা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেছেন, একদা হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন
(রা.) রেশমি বর্ডারের কাপড় পরিহিত অবস্থায় আমাদের
সন্মুখে আসলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ
রলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে কোনো নিয়ামত দান
করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন যে, যেন
তার দেওয়া সেই নিয়ামতের নিদর্শন তার বান্দার মধ্যে
পরিলক্ষিত হয়। —[আহমদ]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

غَرُّ (হাদীদের ব্যাখ্যা) : মূলত কাপড়টি ছিল পশমি; কিন্তু তার ডোরা বা ঝালরটি ছিল রেশমের। বস্তুত এ পরিমাণ রেশম বাবহার করা মোবাহ।

وَعَنِ اللّٰهِ عَبْسَاسِ (رض) قَالَ كُلُ مَا شِئْتَ مَا شِئْتَ مَا شِئْتَ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتُكُ إِثْنَتَانِ سَرَفٌ ذُ مَخْبِلَةً . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ فِئ تَرُجُمَةِ بِكَابٍ)

8১৮৫. অনুবাদ: হযরত আদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মনে যা চায় তা খাও এবং
যা ইচ্ছা হয় পরিধান কর, যে পর্যন্ত না তুমি দুটির মধ্যে
পতিত হও— অপব্যয় ও অহংকার। অর্থাৎ খাওয়া ও
পরার ব্যাপারে প্রত্যেকের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কিছু
অপচয় কিংবা অপব্যয় আর অহংকার ও অহমিকা এ দু
জিনিস হতে বেঁচে থাকতে হবে।] —[বুখারী অত্র হাদীসটি
তাঁব কিতাবেব শিবোনামে বর্ণনা করেছেন।

وَعَرْ الْمُكَ عَمْرُه بَنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ كُلُوا وَاشْرَسُوا وَتَصَدُّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ بُخالِطْ إسْرَافٌ وَلَامَخِيلَةً. (رَوَاهُ أَخَمَدُ وَالنّسَانِيُ 8১৮৬. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে জ্বাইব (রা.)
তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন,
তিনি বলেন, রাসূলুক্সাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা খাও,
পান কর, দান-সদকা কর এবং পরিধান কর যে পর্যন্ত না
অপবায় ও অহংকারে পতিত হও : ⊢আহমদ, নাসায়ী ও
ইবনে মাজাহ

#### সংশ্রিষ্ট আন্দোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ বৈধ সীমার ভিতরে থেকে হালাল ও মোবাহ জিনিস ব্যবহার করায় কোনো দোষ নেই।

وَعَنْ لِللَّهُ وَالدُّرُواءِ (رضا) قَالَ قَالَ

8১৮৭. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

বলেছেন, যা পরিধান করে তোমরা কবরে এবং মসজিদে আল্লাহর

فِي قُبورِكُ انْ ماحَةً)

সাথে সাক্ষাৎ করবে, তন্মধ্যে সর্বোন্তম হলো সাদা কাপড। – ইবনে মাজাহা

# সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

[হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ মৃতের কাফন ও জীবিতের ইবাদতের জন্য সাদা কাপড়ই উত্তম পোশাক।

# بَابُ الْخَاتَمِ পরিচ্ছেদ : আংটির বর্ণনা

পুরুষদের জন্য স্বর্গের আংটি ব্যবহার করা হারাম। তবে ওলামাদের ঐকমত্যে পুরুষদের জন্য রৌপ্য নির্মিত আংটি ব্যবহার করা জায়েজ। নিরেট লোহা, পিতল ও পাথর ইত্যাদির আংটি ব্যবহার করা জায়েজ। মহলাদের জন্য সোনা ও রূপা উভয় প্রকারের আংটি কিংবা অন্য যে কোনো প্রকারের অলঙ্কার ব্যবহার করা জায়েজ। বস্তুত আংটি ব্যবহার করা মাবাহ হলেও শাসক এবং বিচারক ব্যতীত অন্যদের পক্ষে নিপ্রয়োজন বিধায় তার ব্যবহার বর্জন করা উত্তম। অবশ্য প্রয়োজনে ব্যবহার করা জায়েজ আছে। যেমন— অনেকেই বিভিন্ন রোগের জন্য ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু রসিকতা বা সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরুষদের পক্ষে আংটির ব্যবহার জায়েজ নয়। —আনওয়ারুল মাহমুদ।

# थेशम जनूत्वम : ٱلْفَصْلُ ٱلْأُولُ

عَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عُمَرَ (رض) قَالَ إِتَّخَذَ النَّبِينُ عَلَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَفِيْ رِوَابَةٍ وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ النِّيمَنَى ثُمَّ الْقَاهُ ثُمُّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقِ نُقِشَ فِيبِهِ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللّٰهِ وَقَالَ لاَ يَنْقُشُنَ احَدُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِى هَذَا وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصُهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِهِ وَ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

৪১৮৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম করে প্রের আংটি তৈরি করলেন। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে,
তিনি এটাকে ডান হাতে ব্যবহার করলেন। অভঃপর
তাকে খুলে ফেলে দিলেন এবং পরে রূপার আংটি তৈরি
করালেন। তাতে অঙ্কিত ছিল

মুহাম্মাদুর রাস্লুল্লাহ' এবং বললেন, কেউ যেন তার
আংটি আমার আংটির নকশার অনুরূপ অঙ্কিত না করে।
রাস্ল করে যথন তা পরতেন, তার নকশা হাতের তালু
ভিতরের দিকে রাখতেন। —বিখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইসলামের প্রথম যুগে স্বর্ণের আংটির অনুমতি ছিল। অতঃপর পুরুষদের জন্য হারামের হাদিস এদে গেল। আর তা রহিত হয়ে গেল। আর রৌপ্যের আংটি পুরুষের জন্য জায়েজ রয়েছে এবং মহিলাদের জন্য মাকরহ। কেননা তা হচ্ছে পুরুষের পোশাক। আর মহিলাদের জন্য পুরুষের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া হারাম। স্বর্ণ রৌপ্য ব্যতীত অন্য কোনো ধাতু দ্বারা [বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত] আংটি তৈরি করা নারী পুরুষ কারো জন্য জায়েজ নয়।

وَعَنْ اللّهِ عَلَيِّ (رض) قَالُ نَهٰى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ (رض) قَالُ نَهٰى رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ لَلْبُ سِ الْقَسِيِّى وَالْمُعَصْفُرِ وَعَنْ تَرَخَتُ مِ اللّهُ مَا إِذْ هُبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ اللّهُ رَاٰنِ فِي اللّهُ مُسْلِمٌ) الرُّكُوعِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

8১৮৯. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুক্সাহ করে রেশম ও হলুদ রঙের কাপড় পরিধান করতে ও স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে এবং কুরআনের কোনো অংশ রুকুর মধ্যে পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। —[মুসলিম]

#### সংশ্ৰিষ্ট আন্দোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : নামাজের মধ্যে কুরআন পাঠের স্থান হলো কিয়াম অবস্থায়। রুকু সেজদা ইত্যাদিতে পিড়তে হয় দোয়ায়ে মাছুরা বা তাসবীহ। সুতরাং এসব স্থানে কুরআনের কোনো অংশ পড়া নাজায়েজ।

وَعَنْ اللهِ عَلَى رَأْنَ خَاتَمًا مِن عَبَّاسٍ (رض)

اَنُّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَأْنَ خَاتَمًا مِن ذَهَبٍ فِيْ

يَدِرَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَعْمِدُ اَحُدُكُمُ

إلى جَمَّرَةٍ مِنْ نَّارٍ فَيَجَعَلُهَا فِي يَدِم فَقِيلً

لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رُسُولُ اللّٰهِ ﷺ خُذْ

خَاتَمَكَ النَّتَفَعْ بِهِ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ لَا أَخُذُهُ أَبَدًا

وَقَدْ طُرَحَهُ رُسُولُ اللّٰهِ ﷺ . (رَوَاهُ مُسْلمٌ)

8১৯০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাই ইবনে আব্বাস (রা.)
হতে বর্ণিত, একদা রাস্লুল্লাই 

এক ব্যক্তির হাতে
একটি স্বর্ণের আংটি দেখতে পেলেন। তথনই তিনি তার
হাত হতে তা খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন,
তোমাদের কেউ কি তা চায় যে, জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে নিজ
হাতে রাখবে? অতঃপর রাস্লুল্লাই

চলে গেলে
লোকেরা তাকে বলল, তুমি তোমার আংটিটি তুলে নাও
এবং তা হতে অন্য কোনোভাবে উপকৃত হও। তথন
সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তা কথনো তুলে নেব
না, যা স্বয়ং রাস্লুল্লাই

হতে দিয়েছেন। ব্রুল্লাহ

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

مُرِحُ الْحَوِيْتُ (হাদীসের ব্যাখ্যা) : আংটিটি তুলে সে অন্যভাবে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারত। তবু সে তা না নিয়ে রাসূনুহাহ - এর পূর্ণ আনুগত্যের প্রমাণ পেশ করেছে। অবশ্য কোনো গরিব-মিসকিনদের জন্য তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। অবশেষে আমাদের সমাজে যারা স্বর্ণের আংটি কিংবা গলায় স্বর্ণের চেইন ব্যবহার করছে, তাদেরকে এ হাদীস হতে সতর্ক হওয়া ও শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

وَعَرَثُ النّبِي عَلَى النّسِ (رض) أَنَّ النّبِي عَلَى الرّفَ النّبِي عَلَى اللّهَ عَلَى النّبَ اللّهَ وَالنّبَ اللّهَ وَالنّبَ اللّهَ وَالنّبَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

8১৯১. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, 
যখন নবী করীম — পারস্যের রাজা কিসরা এবং রোম 
সম্রাট কায়সার এবং নাজাশীর নিকট ইসলামের প্রতি 
আহ্বান জানিয়ে) পত্র লিখতে ইচ্ছা করলেন, তখন তাকে 
বলা হলো যে, তারা এমন লিপি গ্রহণ করে না তিথা 
গুরুত্ব দেয় না) যা মোহর বা সিলযুক্ত নয়। অতঃপর 
রাসূলুল্লাহ — একটি আংটি তৈরি করালেন, তার গোল 
চাক্কিটি ছিল রূপার। তাতে অন্ধিত ছিল, 'মুহামাদুর 
রাসূলুল্লাহ'। — মুসলিম)

আর বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে, আংটির লেখাটি তিন লাইনে ছিল। মুহামদ এক লাইন, রাসূল এক লাইন এবং আল্লাহ এক লাইন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

্রাদীসের ব্যাখ্যা]: রাসূল — এর এ আংটিটি ছিল মূলত রাষ্ট্রীয় মোহর, যা রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহৃত হতো। তার জীবদ্দশায় নিজের হাতেই থাকত। রাসূল — এর ওফাতের পর পর্যায়ক্রমে র্যালফা আবৃ বকর ও ওমর (রা.) ব্যবহার করেছেন। অবশেষে হয়রত ওসমান (রা.)-এর হাতে পৌছলে তার খেলাফতের শেষলগ্নে একদিন তিনি মদিনার অনতিদ্রে ঐতিহাসিক কোবা মসজিদের সন্নিকটে 'বীরে আরীস' (بُسِرُ ارْسُرُ) নামক কৃপের পাড়ে বসাছিলেন। হঠাৎ আংটিট কৃপে পড়ে গেল, বহু ঝোঁজাইজি করেও তা আর পাওয়া গেল না। কথিত আহি যে, তারপর হতে তাঁর খেলাফতে বিশৃঙ্গলা দেখা দেয়।

وَعَن اللَّهِ عَلَى كَانَ نَدِسَى اللَّهِ عَلَى كَانَ خَاتَمُهُ وَكَانَ فَصُهُ مِنْهُ . (رَّواهُ النُّهُ خَارِيُ)

8১৯২. **অনুবাদ:** হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম —— -এর একটি রূপার আংটি ছিল এবং তার নগিনা নাম অঙ্কিত স্থানটি]-ও ছিল রূপার। —[বুখারী]

وَعَن اللّهِ كَانَ مَا مَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

8১৯৩. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
 বীয় ডান হাতে রূপার আংটি পরিধান করেছেন। তার মধ্যে হাবশী তথা আকীক পাথরের নগিনা সংযোজিত ছিল। আর তিনি উক্ত নগিনাটি হাতের তালুর ভিতরের দিকেই রাখতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ু হাদীসের ব্যাখ্যা] : সম্ভবত রাসূল 🚎 -এর কাছে বিভিন্ন প্রকারের নির্মিত একাধিক আংটি ছিল। এখানে হাবশী অর্থ আকীক পাথর, যা প্রধুমাত্র হাবশা ও ইয়েমেন দেশের খনিতে পাওয়া যায়। আংটির নগিনা বাইরের দিকে রাখার মধ্যেও কোনো দোষ নেই। যেমন হথরত ইবনে আব্বাস (রা.) রাখতেন।

وَعَنْ عَلَاكُمُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِي ﷺ فَي فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهُ النَّبِي اللَّهِ الْمُخْتَصِرِ مِنْ يَدِهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُواللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

8১৯৪. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম আংটি এই আসুলে পরিধান করতেন, এই বলে তিনি বাম হাতের কনিষ্ঠা অসুলির দিকে ইঙ্গিত করলেন। - (মুসলিম)

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাস্ল 🥌 উভয় হাতেই আংটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ প্রথমে ডান হাতে পরে বাম হাতে ব্যবহার করেছেন।

وَعَنْ مِنْكُ عَلِي (رض) قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَنْ اللّهِ عَلَيْ أَنْ اتَخَتَّمَ فِي اصْبَعِي هَٰذِهِ أَوْ هَٰذِهِ قَالُ فَا أَنْ اتّخَتَّمَ فِي اصْبَعِي هَٰذِهِ أَوْ هَٰذِهِ قَالُ فَا فَا هُذَه أَلُكُ الْمُسْطَى وَالَّتِي تَلِيْهَا . (رَّوَاهُ مُسْلَمُ)

8১৯৫. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুরাহ আমাকে মধ্যমা ও তর্জনী, এ অসুলিদ্বয়ে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ এ দু আসুলে ব্যবহার না করা উত্তম। ] —[মুসলিম]

# विठीय अनुत्रहर : اَلْفَصْلُ النَّانِي

عَنْ اللهِ بَنِ جَعْفَر (رض) قَالَ كَانُ اللهِ بَنِ جَعْفَر (رض) قَالَ كَانُ النِّيْسُ عَلَى يَعِنِنِه (رَواهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً

8১৯৬. অনুবাদ: হযরত আনুল্লাহ ইবনে জা'দর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ্রাঃ স্থীয় ডান
হাতে আংটি পরতেন। –িইবনে মাজাহ, আর এ হাদীস
আবু দাউদ ও নাসায়ী হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা
করেছেন।

وَعَرِينَ النَّيبَيُ الْمِنْ عُمَر (رض) قَالَ كَانَ النَّيبِيُ

8১৯৭. অনুবাদ: হযরত আনুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম 🜐 স্বীয় বাম হাতে আংটি পরতেন। —[আবু দাউদ]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

वामीरमत ना। आश्रा] : প্রথম প্রথম ডান হাতে পরেছেন এবং পরে বাম হাতে পরেছেন। شُرُحُ الْحَدِيْثِ

وَعَنُ النَّبِي عَلِي (رض) أَنَّ النَّبِي عَلَى أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلُهُ فِتَى بَمِنِنِهِ فَاخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلُهُ فِى شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتَى . (رَوَاهُ أَخَمُدُ وَأَبُو دَاؤَدُ وَالنَّسَائِيُ)

8১৯৮. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত যে, একদা নবী করীম : ডান হাতে রেশম এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন, এ বস্তু দুটি [দুনিয়াতে] আমার উন্মতের পুরুষদের জন্য [ব্যবহার করা] হারাম।

-[আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

وَعَرَفْكُ مُعَاوِيَةَ (رض) أَنَّ رُسُولُ اللَّهِ تَنَّ نَهُى عَنْ رُكُوبِ النُّمُوْدِ وَعَنْ لُبْسِ الدُّهَبِ إِلَّا مُفَطَعًا . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ وَالنَّسَانِيُّ)

8১৯৯.অনুবাদ : হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ক্রিচিতা বাঘের চামড়ার তৈরি গদিতে সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি পুরুষদেরকে স্বর্ণ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তবে কর্তিত তার মিহিন অংশবিশেষ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। — (আরু দাউদ ও নাসায়ী)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের শব্দ مَعْطُعُ অর্থ কর্তিত অংশ এত সামান্য যে, তার পরিমাণ নামে মাত্র রয়েছে। তা আংটি ইত্যাদিতে মিশ্রিতভাবে ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।

وَعَرِّنْكَ بُرَيْدَةَ (رض) أَنْ النَّبِى ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ عَلَبْ خَاتَمُ مُنْ شَبَهِ مَا لِئ اَجِدُ مِنْكَ رِئحَ الْاُصْنَامِ فَلَطُرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالُ مَا لِئى ارْئ 8২০০. অনুবাদ: হ্যরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত,
একদা নবী করীম ক্রিকাসার তৈরি আংটি পরিহিত এক
ব্যক্তিকে বললেন, কি ব্যাপার! আমি যে তোমার নিকট
হতে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছিঃ তখন সে আংটিটি খুলে ফেলে
দিল। অতঃপর সে লোহার তৈরি একটি আংটি পরিধান
করে আসল। এবার তিনি বললেন, কি ব্যাপার! আমি

عَكَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ فَكَرَحَهُ فَقَالَ يَا رُسُولُ اللَّهِ مِنْ أَيُ شَى إِنَّ خِذُهُ قَالَ مِنْ وَرَقِ وَلَا تُتَرِّمُهُ مِثْقَالًا - (رَّواهُ التَرْمِذِيُّ وَابُو دَاوُدُ وَلَا تُتَرِّمِذِيُّ )

وَقَالَ مُحِثُى السُّنَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ صَعْ عَنْ سَهْلِ بِنْ سَعْدٍ فِى الصَّدَاقِ أَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ لِرُجُلِ النِّمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ.

وَعَرِيْكَ ابْنِ مَسْعُود (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَكُرُهُ عَشْرَ خِلُالِ الْسُفُورَةَ لِلْأَوْارِ يَعْنِي الْخَلُوقَ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجُرَّ الْإِزَارِ وَالتَّحْتُمُ بِالذَّهَبِ وَالتَّبَرُجَ بِالرُّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِهَا وَالشَّرْبَ بِالْدُهَبِ وَالتَّبَرُجَ بِالرُّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِهَا وَالشَّرْبَ بِالْحِعَابِ وَالتُرَفِي اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَلَيْرَ مُحَلِّهِ وَفَسَادَ الصَّينِي غَيْرَ مُحَرِّمِهِ. لِغَيْرِ مَحَلِم وَفَسَادَ الصَّينِي غَيْرَ مُحَرِّمِهِ. (رَواهُ وَالنَّسَانِيُ)

وَعُرِنِكُ ابْنِ الزُّبَيْرِ (رض) أَنَّ مُولَاةً لَهُمْ ذُهَبَتُ بِابِنَةِ الزُّرَبْيِرِ الْي عُمَر بْنِ الْخُطَّابِ وَفِيْ رِجْلِهَا أَجْرَاسُ فَقَطَعَهَا عُمُرُ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ مَعَ كُلِ جَرْسٍ شَيَطانَ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) যে তোমাকে দোজখিদের অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। এবারও সে আংটিটি খুলে ফেলে দিল। অতঃপর সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তবে আমি কিসের আংটি তৈরি করব? তিনি বললেন, রূপার দ্বারা। কিন্তু তার পরিমাণ যেন এক মিসকাল হতে কম হয়।

— তিরমিমী, আবু দাউদ ও নাসায়ী।
ইমাম মহিউসন্নাহ বলেন, হযরত সাহল ইবনে সা'দ
(রা.) হতে নারীদের মহর সংক্রান্ত অধ্যায়ে একটি সহীহ
হাদীস বর্ণিত আছে যে, নবী করীম 

এক ব্যক্তিকে
বলেছেন, বিবির মহর আদায়ের ন্য কোনো জিনিস খোঁজ
করে দেখ। যদি কিছুই না পাও, অন্তত লোহার একটি
আংটি হলেও নিয়ে আস।

8২০১. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম দেশটি অভ্যাসকে [কাজকে] অপছন্দ করতেন— ১. সুগদ্ধি জি'ফরান ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুতকৃত্য হলুদ রং। ২. [সাদা চূল উঠিয়ে অথবা কালো থেজাব লাগিয়ে] বার্ধক্য পরিবর্তন করা। ৩. ইজার ঝুলিয়ে পরা। ৪. স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা। ৫. পরপুক্ষেরে সম্মুখে স্বীয় সাজস্সান্দর্য প্রকাশ করা। ৬. গুটি খেলা করা। ৭. সূরা ফালাক ও সূরা নাস বাতীত অন্য কিছু দ্বারা [যাতে কুফরে শব্দ রয়েছে] মন্তর করা। ৮. [জাহিলি পল্লায় শয়তানের নাম সংবলিত] তাবিজ গলায় বাঁধা। ৯. অপাত্রে বীর্ম প্রবাহিত করা এবং ১০. শিশু সন্তানের অনিষ্ট করা [অর্থাৎ ক্রীর সাথে সহবাস করা যাতে সে পুনরায় গর্ভধারণ করে। ফলে দুগ্ধপোষ্য শিশুটির খাদ্য দুধ কমে যায়।] অবশ্য রাসুল

–[আবু দাউদ ও নাসায়ী]

8২০২. অনুবাদ: হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তাদের আজাদকৃত এক দাসী যুবায়রের একটি কন্যাকে নিয়ে হযরত ওমর ইবনুল খান্তাবের নিকট গেল। সে সময় মেয়েটির পায়ে বাঁধা ছিল ঝুমঝুমি। তখন হযরত ওমর (রা.) ঝুমঝুমটি কেটে ফেললেন এবং বললেন, আমি রাস্লুল্লাহ — কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, প্রত্যেক বাজনার সাথে শয়তান থাকে।

-[আবৃ দাউদ]

وَعَنْ الْأَخْمُونِ الْرَحْمُونِ عَبْدِ الْرُحْمُونِ مَنْ وَلَا عَبْدِ الْرُحْمُونِ مَنْ وَعَنَدَ الْأَنْ صَارِيِّ (رضا) كَالَتْ عِنْدَ عَالَيْهَا عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ وَعَلَيْهَا جَلَاجِلُ يُصَوِّرُنَى فَقَالَ لاَ تُدْخِلَنَّهَا عَلَى اللهِ اللهِ تَدْخِلَنَّهَا عَلَى اللهِ اللهِ تَدْخِلُ اللهِ عَلْدُ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ جَرْسٌ . (رَوَّاهُ أَبُو دَاوُدَ)

8২০৩, অনুবাদ: হয়বত আকুর রহমান ইবনে হয়োন আনসারীর আজাদকৃত দাসী বুমনাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা তিনি [দাসী] হয়রত আমেশা (রা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন! এমন সময় হয়বত আমেশা (রা.)-এর নিকট ছোট মেয়ে আনা হলো, তার পরনে ছিল ঝুমঝুমি এবং তা বাজছিল! ঐ মেয়েটিকে যে মহিলা এনেছিল, তাকে লক্ষ্য করে) হয়রত আমেশা (রা.) বললেন, তার ঝুমঝুমি কেটে না ফেলা পর্যন্ত তুমি তাকে চুকাইও না। আমি রাস্লুল্লাহ "়ি-কে বলতে তুলেছি, যে ঘরে বাদ্য থাকে সে ঘরে [রহমতের] ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। —আর দাউদ]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : যেসব ঘরে আধুনিককালে আবিষ্কার– রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে হরদম গতে বাদ্য ইত্যাদি নির্দ্ধিয়া চলছে, তারাও হাদীসের আওতায় পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ দেই।

وَعَنْ اللّهِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ طَرَفَهُ (رض) أَنَّ جَدُهُ عَرْفَجَةَ بْنُ اَسْعَدَ قُطِعَ اَنْفُهُ يُوْمَ الْكُلُابِ فَاتَّخَذَ اَنْفًا مِنْ وَرَقِ فَانْتَنَ عَلَيْهِ فَامَرَهُ النَّيْنِي عَلَيْهِ (رَوَاهُ التَّرْمِذِي كَالَهُ وَالنَّسَانِيُ) 8২০৪. অনুবাদ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে তারাফ।
(রা.) হতে বর্ণিত যে, কুলারের যুদ্ধে তার দাদা আরফাজ।
ইবনে আসআদের নাক কাটা গিয়েছিল। তিনি রূপার দ্বারা
একটি নাক তৈরি করেছিলেন। ফলে তাতে দুর্গন্ধ দেখা
দিল। অতঃপর নবী করীম 🟥 তাকে স্বর্ণের নাক
তৈরি করতে নির্দেশ করলেন। –[তিরমিযী, আবু দাউদ
ও নাসায়ী।

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসের ভিত্তিতে ওলামাগণ বলেন, নাক ও দাঁত ইত্যাদি স্বর্ণের দ্বারা বাধানো জায়েজ।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى الْهِ هُرَدْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى مَسُولَ اللّهِ عَلَى حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ ذُهَبِ حَلْقَةً مِنْ ذُهَبِ وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يُتُعْلَوَ حَبِيبَهُ طُوقًا مِنْ نَارٍ وَلَيْسُورَهُ وَجَبِيبَهُ طُوقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسُورَهُ فَلْمُ مَنْ أَحَبُ أَنَّ يَسُورًو مَنْ أَحَبُ أَنَّ يَسُورًو مَنْ أَحَبُ أَنْ يَسُورُو مَنْ أَحَبُ أَنْ مَنْ أَمْ مِنْ أَحَبُ أَنْ مِنْ أَحَبُ أَنْ مِنْ أَحَبُ أَلِي مَنْ أَحَبُ أَلِي مَنْ أَحَبُ أَلِي مَنْ أَحَبُ أَلْ مِنْ أَخَلُ مَنْ أَلَا مِنْ ثَنَادٍ فَلْمُسُورَهُ مِنْ أَحْدَ مَنْ أَحْدَ مِنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَلْكُمْ مِنْ أَنْ عَلَى مُنْ أَمْ مِنْ أَحْدَ مِنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَالِحُونَ مَنْ أَحْدَ مِنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَا لَعْ مَنْ أَنْ مَا أَمْ مَنْ أَنْ مَلْ مَنْ أَنْ مَلْ مَنْ أَنْ مَلْكُمْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَلْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مِنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَا لَمُ مَلْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَلْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مُنْ أَمْ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَمُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَا

৪২০৫. অনুৰাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে
বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ 

কানো প্রিয়জনকে আগুনের কড়া পরানো পছন্দ করে,
সে যেন তাকে স্বর্ণের কড়া পরায় এবং যে বাজি তার
কোনো প্রিয়জনকে আগুনের হার পরানো পছন্দ করে, সে
যেন তাকে স্বর্ণের হার পরায় আরে যে ব্যক্তি তার
কোনো প্রিয়জনকে আগুনের হার পরানা পর্যনা পছন্দ করে,
সে যেন তাকে সোনার বালা পরায়া। ৩বে তামেরা চান্দি
ব্যবহার করতে পার, এতে বাধা নেই। ─(আবৃ দাউদ)

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : পুরুষদের জন্য স্বর্ণের যে কোনো প্রকারের অলঙ্কার ব্যবহার করা হারাম। অবশ্য ﷺ মহিলাদের জন্য জায়েজ। তবে পুরুষের জন্য শুধু আংটি, তরবারি বাধাই ইত্যাদিতে রূপা ব্যবহার করা জায়েজ।

وَعُرْتِكُ أَسْماء بنت يَزيْدَ (رض) أَنَّ जनुत्रल जाश्यतत शत शतिधान कतात्ना रत । जात त्य مِنَ النَّارِ يَنُومُ الْقِياحَةِ وَأَيْمًا إَمِراْ أَ جَعَلَتْ فِيْ أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللَّهُ فِيْ

৪২০৬. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) राङ वर्लिङ, ताज़्लूहार 😅 वरलाहन, त्य नात्री गंनाव रे رُسُولَ اللَّه ﷺ قَـالَ اَيْسُمَا إِمْسَرَأَة تَـنَقَلُـدَتْ সোনার হার পরিধান করল, किয়ाমতের দিন তার গলার وشُلْهَا مِثْلُهَا مِثْلُهَا مِثْلُهَا नाती श्रीय कारनत मर्पा स्मानात वानि পतिधान कतरव, किय़ायराज्त मिन छात कारन छात अनुक्रभ खाश्वरत तानि أَذُنِّهَا مِـثْـلَـهُ مِنَ النَّبَارِ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ . (رَوَاهُ পরানো হবে। -[আবৃ দাউদ ও নাসায়ী]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

[হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে হাদীসের ভাষ্য দারা বুঝে আসে ্যে, মহিলাদের জন্যও স্বর্ণের অলঙ্কার ব্যবহার করা জায়েজ নয়। অর্থাচ পূর্বে একটি হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে "صَكْرُلُ بِرِيَائِيمِة" (অর্থাৎ স্বর্ণ এ উন্মতের মহিলাদের জন্য বাবহার করা হালাল।

তাই আল্লামা খান্তাবী (র.) জবাব দিয়েছেন যে, এ ধমকি ব্যবহৃত স্বর্ণের জাকাত আদায় না করার ক্ষেত্রে রয়েছে। কেবলমাত্র স্বর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নয়। আর কেউ কেউ এ জবাব দিয়েছেন যে, ধমকি স্বর্ণের মধ্যে অপচয়ের কারণে রয়েছে।

সবচেয়ে সুন্দর এবং সঠিক জবাব হচ্ছে যে, এ ধমকি এবং শান্তির কথা ইসলামের সূচনা লগ্নে ছিল, যে যুগে মহিলাদের জন্য न्नर्थ राजस्त कता राताम हिल। অতঃপत "ڪُکڙُ لاکائٹ" रानीস घाता मिल्लाएनत जना वर्गतक रालाल करत एनखरा रखरह । आत्र ঐ হরমত রহিত হয়ে গিয়েছে।

আল্লামা খান্তাবী (র.) বলেন, এটা ইসলামের প্রথম যুগের কথা। পরে এ বিধান মানসূখ হয়ে গেছে এবং নারীদের জন্য স্বর্ণের অলঙ্কার জায়েজ করা হয়েছে। অথবা সেই সমস্ত নারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা এটার জাকাত আদায় করে না।

وَعَرِهُ ٢٠٠٧ أُخْتِ لِحُذَينُفَةَ (رض) أَنَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَالَ يَا مَعْتَشَرَ النَّسَاءَ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضْةِ مَا تُحَلَّيْن بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امِرَأَةٌ تُحَلِّي ذَهَبَّا تُظْهُرُهُ إِلَّا عُذَبَتْ بِهِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنَّسَائِكُ)

৪২০৭. অনুবাদ: হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর ভগ্নি হতে বর্ণিত, একদা রাস্পুল্লাহ 🚟 মহিলাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে মহিলা সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমরা কেবলমাত্র রূপার দারা অলঙ্কার তৈরি করবেং সাবধান! তোমাদের যে মহিলা সোনার অলঙ্কার প্রস্তুত করবে এবং তা বেগানা পুরুষদের মধ্যে প্রকাশ করে বেডাবে, তজ্জনা তাকে কঠোর শান্তি দেওয়া হবে। - (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

أَحِلُ (হাদীসের ব্যাখ্যা) : আল্লামা বাগাবী (এ.) বলেছেন, হযরত আবৃ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত أُحِلُ العَدِيثِ اللَّهُتُورُ الْحَرِيُّ لِلْإِنَّاتِ مِنْ الْعَيْنُ لِلْإِنَّاتِ مِنْ الْعَيْنُ لِلْإِنَّاتِ مِنْ الْعَيْنُ ا জাকাতের নেসার্ব পরিমাণ পৌছে না বিধায় তার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

# তৃতীয় অनुत्रक : اَلْفُصْلُ الثَّالِثُ

عَنْ ﴿ ثُنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِر (رض) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ كَانَ يَمْنَكُمُ اَهُلُّ الْحِلْيَةِ وَالْحَرِيْ وَيَكُنُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ جِلْبَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيْرَهَا فَلَا تَلْبَسُوْهَا فِي الدُّنْيَا . (رُواهُ النَّسَانيُّ)

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

یُرُجُ الْعَمَدِيَّةِ: अध्याता दारहगांठ পतिधान कता পছन कत− এत অर्थ হला, यिन त्वरहगांठ पाट हाउ (المُحَدِيُّةِ: चिन्देशक अध्याता उपदात करता ना । (अ निर्द्धाख्डा পुक्रयरमत कना ।

وَعَرِيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ قَالَ شَغَلَنِى هذا عَنْكُم مُنذُ الْيَوْمِ الْنِهِ نَظْرَةُ وَالْنِكُمْ نَظْرَةً ثُمَّ الْقَاهُ . (رَوَاهُ النَّسَانِيُّ) 8২০৯. অনুবাদ : হযরত আবুল্লাই ইবনে আববাস
(রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূল্লাহ 

একটি আংটি
[মোহর] প্রস্তুত করলেন এবং তা পরলেন। পরে
সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে] বললেন, এ আংটিটি আজ
আমাকে তোমাদের হতে গাফেল [অন্যমনস্ক] করে
রেখেছে। ফলে আমি কখনো আংটির দিকে তাকাই
আবার কখনো তোমাদের দিকে। অতঃপর তিনি
আংটিটি খলে ফেললেন। –ানাসায়ী।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ोदा**गीत्मत ব্যাখ্য।]** : রাস্ল 🚐 -এর জন্য প্রথমে স্বর্ণের আংটি (মোহর) বানানো হয়েছিল, সম্ভবত সেটাই ফেলে দিয়েছেন।

وَعَنْ اللهِ مَالِكِ (رح) قَالَ اَنَا اَكَرُهُ اَنَ يَسُلُبُسَ الْغِلْمَانُ شَيْدًا مِنَ الدُّهُبِ لِإِنَّهُ بَلَخَنِيلُ النُّعِيدُ النَّهُبِ عَلَيْهُ نَهُبِي عَينِ النَّعَنِيلُ النَّكِينِيرِ النَّهُ النَّهُبِيرِ مِنْهُمْ وَالنَّهُ فِي الْهُوَطُلُا)

8২১০. অনুবাদ: ইমাম মালেক (র.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, শিশু ছেলেদেরকে স্বর্ণের কোনো কিছু
পরিধান করানো আমি নাজায়েজ মনে করি। কেননা
আমার কাছে এ হাদীস পৌছেছে যে, রাস্নুলুরাহ হর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।
সূতরাং আমি এটা বয়য় পুরুষ এবং বালক উভয়ের জ
ন্য নাজায়েজ মনে করি। -[মুআন্তা]

# بَابُالنِّعَالِ পরিচ্ছেদ: পাদুকা সম্পর্কীয় বর্ণনা

শিক্ষণি হচ্ছে غَمْلُ এর বছবচন তা হলো পায়ের পোশাক, যার দ্বারা পদমুগলকে জমি এবং পীড়াদায়ক বন্ধসমূহ হতে দিরাপদ করা যায়। আর কোনো সময় ঠেকু অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর অধিকাংশ সময় তা ইসমে জামেদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর অধিকাংশ সময় তা ইসমে জামেদের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর এখাকে এবংই উদ্দেশ। কেননা বছবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর মাসদারের বছবচন আসে না। আরামা ইবনুল আরাবী বলেন যে, পাদুকা হচ্ছে নবীগণের পোশাক এবং লোকেরা পাদুকা ব্যতীত জ্বনা জিনিসকে ব্যবহার করতে আরক্ষ করেছে অধিক কাদার উপর ভিত্তি করে। আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পাদুকা নিজ নিজ পরিবেশের ভিত্তিতে বিভিন্ন আরুত বয়ে থাকে।

এ পরিচ্ছেদে নবী করীম 💥 -এর পবিত্র পাদুকার গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে উদ্দেশ্য, যা আরবদেশে পরিচিত ছিল। আরো বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকত বিধায় বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

# श्थम अनुष्टिन : विश्य अनुष्टिन

عَرِو ( النَّهِ الْبِي عُمَر ( رض ) قَالَ رَأَيتُ رَشُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَلْبُسُ النِّعَالَ النَّتِي لَبْسَ فَيْهَا شَعْرُ و ( رُواهُ الْبُخَارِي )

8২১১. অনুবাদ: হযরত আধুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্বূল্লাহ 🚉 -কে এমন স্যাণ্ডেল [জুতা] পরিধান করতে দেখেছি, যাতে পশম ছিল না। -[বুখারী]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ं [डामीरनत ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যে চামড়াকে পরিশোধনের মাধ্যমে পশম থেকে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছে এর দ্বারা নির্মিত জ্বতা ব্যবহার করেন। কেননা পশমবিশিষ্ট জ্বতা পরিধান করা হচ্ছে অহংকারী এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশকারীদের নিদর্শন। এখানে প্রসঙ্গত একটি ম,সআলা বর্ণনা করা যায় যে, জ্বতা পরিধান করে কবরস্থানে হাঁটা জায়েজ্ঞ কিনা।

াই ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে হচ্ছে মাকরহ। কেননা আবু দাউদের মধ্যে বশীর ইবনে খাসাসিয়াহ এর হাদীস রয়েছে। قَالُ بَهِنَكُمَا أُمْشِيْ فِي الْقُلْبُورِ وَعَلَى تَعَكَّنِ إِذَا رَجُلُّ بِنَادِي مِنْ خَلْقِي بِا صَاحِبِ النَّعَلَيْنِ إِذَا كُنْكُ فِي هَٰذَا النَّمَةِ وَالْكُنْ الْكُنْ الْمُنْ ال

অর্থাৎ তিনি বলেন. একদা আমি কবরস্থানে হাঁটছিলাম এমতাবস্থায়ে যে, আমার পরিধানে জুতা ছিল। **হঠাৎ করে আঁকস্বিক** একজন ব্যক্তি আমার পিছন থেকে ডাক দিলেন হে জুতা পরিহিত ব্যক্তি! যখন তুমি এ স্থানে আস (অর্থাৎ কবরস্থানে) তখন তুমি তোমার জুতান্বয় খুলে ফেল।

কিন্তু জমহর ওলামায়ে কেরামের মতে জ্বতা পরে কবরস্থানে যাওয়া জায়েজ রয়েছে। তবে আদবের পরিপছি। এমনিভাবে স্থৃতা বাতীতও কবরস্থানে হাটা আদবের পরিপছি। কেননা হাদীসসমূহের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় এক্ষেত্রে কোনো নিষেধ, বাধা নেই। বরং জ্বতা পরিধান জায়েজের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন হাদীসে রয়েছে মৃতব্যক্তিকে সমাধিস্থ করার পর আত্মীয়স্বজনরা বাড়ির দিকে প্রত্যাবর্তন করেন, তথন ঐ মৃত ব্যক্তি তাদের জ্বতার ধ্বনি ভনতে পায় এমতাবস্থায় মুনকার ও নাকীর উভয় ফেরেশভা একে হাজির ২রে যান। (مَنْسُكُمُ وَلَمْ يُعْلِيمُ اللّهَ مُلْكُنُ)

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঁঝে আসে যে, জিঁতা নিয়ে কররস্থানে যাওয়া জায়েজ রয়েছে। এছাড়া হাদীসে একথাও রয়েছে যে, নবী করীম ্রঃ এবং সাহাবায়ে কেরাম জ্বতা পরিধান করে নামাজ পড়তেন। তাই যথন মসজিদে জ্বতা নিয়ে যাওয়া জায়েজ রয়েছে, তখন কররস্থানে জ্বতা নিয়ে যাওয়া তো আরো উত্তম রূপে জায়েজ হবে।

ইমাম আহমদ (র.) দলিল হিসেবে যে হাদীস পেশ করেছেন এর জবাব হচ্ছে যে, ২তে পারে এ জুতার মধ্যে কোনো ধরনের অপবিত্রত। ইত্যাদি ছিল বিধায় খোলার জন্য বলেছেন। [যেমন ইমাম তাহারী (র.) বলেছেন।] হযরত ইবনে হাজার (র.) বলেন, মৃত ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে বলেছেন। নতুবা মূলত কবরস্থানে জুতা পরিধান করা জায়েজ। কিন্তু আমাদের পরিবেশে যখন বুজুর্গদের নিকট জুতা পরে যাওয়াকে আদবের পরিপস্থি বলে ধারণা করা হয়ে থাকে, তাই জুতা নিয়ে কবরস্থানে না যাওয়াই হচ্ছে উত্তম এবং সতর্কতা।

وَعَرْنَا لَكُ النَّبِي (رض) قَالَ إِنَّ نَعْلَ النَّبِيَ

8২১২. অনুবাদ: হয়রত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚎 -এর স্যাঙ্গেলে দুটি ফিতা ছিল। -[বুখারী]

وَعَنْ مَاكَ جَابِر (رض) قَالُ سَمِعْتُ السَّبِي مَنْ فِي غَنْزَوَة غَنْزَاهَا يَفُولُ السَّبَكُ شِرُاهُا يَفُولُ السَّبَكُ شِرُواْ, مِنَ النِّنَعَالِ فَإَنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ . (رُواُهُ مُسْلِمُ)

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : বাহন বা সওয়ারি যেমন কোনো ব্যক্তিকে পথ চলার কষ্ট হতে বাঁচিয়ে রাখে: তেমনি জ্বতাও তাকে পথের কষ্ট এবং কাঁটা-কছর হতে নিরাপদে রাখে।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى الْهَوْ الْهَ الْتَعَمَّلُ الرّضِ اللّهُ الل

8২১৪. জনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ : বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করবে, সে যেন ডান পা হতে আরম্ভ করে, আর যখন খুলবে, তখন যেন বাম পা হতে শুরু করে। যাতে জুতা পরার সময় যেন ডান পা প্রথমে হয় এবং খোলার সময় তা হয় শেষে।

-[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : অপর হাদীসে বর্ণিত আছে, রাস্ল 🚃 প্রতিটি ভালো কাজ ডান হতে ওরু করতেন। তির্নুধ্যে জুতা পরিধান করাও একটি।

وَعَنْ اللّٰهِ مَنْ لَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَنْ لَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ لَعُلْ وَاحِدِهِ لِيسْعِفِهِمَا جَمِينَعًا وَ (مُتَفَقُ مُلَدِهِ)

8২১৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুব্লাহ 

বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না চলে। হয়তো উভয় পা খালি রাখবে অথবা উভয় পায়ে জুতা পরবে। –(বুখারী ও মুসলিম)

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : এক পায়ে জ্বতা পরে অপর পা খালি রেখে চলার মধ্যে মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং আত্মস্মান ও বিবেকের পরিপন্থি; দেখতে অসুন্দর মনে হয়। এছাড়া পরে যাওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। অতঃপর মানুষের হাঁসি ও বিদ্রুপ করারও সম্ভাবনা রয়েছে। যার দরুন ঝগড়া-বিবাদ করে অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা রয়েছে। তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল 🚎 দয়া ও মেহের ভিত্তিতে এক পায়ে জ্বতা পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু একট্ট পরে হচ্ছে তিরমিন্টি শরীকে হয়রত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস করিটি টুটা করিটি ত্রান্তি করিটি জ্বতা পরিধান করে চলেছেন। যার দ্বারা হাদীসদ্বর্থের মধ্যে দ্বন্দু সৃষ্টি হচ্ছে। তাই এর জবাব হলো, প্রথম হাদীস হচ্ছে কাউনী যে হাদীসটি মূলনীতি বর্ণনা করছে। আর উক্ত হিষরত আয়েশা (রা.)-এর) হাদীসটি হচ্ছে ফেন্সী যা বৈধতা বর্ণনার জনা হতে পারে। অথবা কোনো অক্ষমতার ভিত্তিতে অথবা অন্য কোনো প্রয়োজনে হবে।

وَعَنْ اللّهِ عَلَيْهِ (رض) لَهَ الْ قَالَ رُسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلِهُ وَالْعَلَمْ فَاللّهِ وَلَا يَمْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَمْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَمْكُولُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَمْكُولُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَمْتُكُولُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَمْتُمُ فِي النَّمْ فِي النَّمْ فِي النَّمْ فِي النَّمْ فِي الْمَالِمُ وَلَا يَمْلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَمْدُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَمْدُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَمْدُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَمْدُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَمْدُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَمْدُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ فَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهُ عِلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَا عَ

8২১৬. জনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূপুল্লাহ ক্রান্ত বলেছেন, যদি কারো জুতার
ফিতা ছিড়ে যায়, সে যেন একখানা জুতা পরে না চলে,
যাবৎ না অপর জুতাখানার ফিতা ঠিক করে নেয় এবং
একখানা কাপড় দ্বারা এহতেবা অবস্থায় না বসে এবং
এক কাপড়ে যেন গোটা শরীরকে জড়িয়ে না রাখে।
— শ্বিসুলিম

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ু আদীসের ব্যাখ্যা। : "بَعْبَاتُ الْحَدِيثِ إِنْ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ إِنْ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ إِنْ الْحَدِيثِ الْمَائِيثِ الْمَائِيثِ الْمَائِيثِ ال

# विजीय अनुत्वित : ٱلْفَصْلُ الثَّانيُ

عَرِيْكُ ابْنِ عَبَّاسِ (رض) قَالَ كَانَ لِنَعْلِرَسُولِ اللِّهِ بَنِيْ قِبَالَانِ مُثَنَّفَى شِيرًاكُهُ مُكَانَ مُثَنَّفَى شِيرًاكُهُ مُكَادَ (رَوَاهُ التِّزْعِلِيُّ)

8২১৭. অনুবাদ: হযরত আধুরাই ইবনে আব্বাস (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসুন্মাই — এর
স্যাধেলে দুই ফিতা ছিল এবং প্রত্যেকটি ফিতা ছিল দুই
ফিতাবিশিষ্ট। –[তিরমিষী]

وَعَنْ مِنْكُ جَائِرِ (رض) قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُلْمُ

৪২১৮. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাস্পুলাহ ্রে: দাঁড়িয়ে জুডা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। — আবু দাউদ] ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হাদীসটি হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنِ الْفَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ فَالَّتُ رُبُّمَا مَشَى النَّبِيُ ﷺ فِي عَلْ نَعْلٍ دَائِشَةً فَالَّتُ رُبُعُهُمْ مَشَتْ بِنَعْلٍ وَعَالًا لَمَثَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَفِى رَوَابَةٍ أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ وَقَالُ لَمَٰذَا اصَّحُهُ)

8২১৯. অনুবাদ : কাসেম ইবনে মুহাম্মদ হযরড আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম করেন কথনো একখানা জুতা পরিধান করে চলেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা (রা.) নিজেই একমানা জুতা পরিহিতা অবস্থাচ চলেছেন। —[তিরমিয়ী] ইমাম তিরমিয়ী বলেন, এ [ছিডীয়] হাদীদটি [যা হয়রত আয়েশা (রা.) হতে মাওকৃফ হিসেবে বর্ণিত, তা] অধিক সহীহ।

#### সংশ্লিষ্ট আব্যোচনা

প্রে চালান্ডন তাও কদাচিৎ।

وَعُرو تِنَّكُ ابْنِ عَبَّاسِ (رض) قَالُ مِنَ السُّنَةِ إِذًا جَلَسَ الرُّجُلُ أَنْ يَحْلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَيْمِ فَعَلَيْمِ فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

8২২০. অনুবাদ : হযরত আন্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কেউ যখন বদে, তখন সুনুত হলো স্বীয় জুতা খুলে বসবে এবং নিজের এক পার্ম্বে তা রেখে দেবে। - আবৃ দাউদ]

#### সংশিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা। : বাম দিকের তুলনায় ডান দিক মর্যাদাসম্পন্ন। তাই জুতা খুলে নিজের বাম দিকে রাধবে أَسُرُّ الْحُدِيْثِيْرُ এবং কেবলার সম্মানে সম্মুখে রাখবে না। আর পিছনেও রাখবে না। কেননা চুরি হওয়ার আশক্ষা আছে।

وَعَن اَبِنهِ اَنَّ النَّجَ اَشِيً اَهُدَى النِّي النَّبِيِ ﷺ خُفَيْن اَسْوَدَيْنِ سَاذَ جَيْنِ فَلَيسَهُمَا . (رَوَاهُ ابنُ مَاجَةَ وَزَادَ التَرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ بُرُيدَةَ عَنْ إَبِنهِ ثُمَّ تَوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَيْهِما . 8২২১. অনুবাদ: হযরত ইবনে বুরায়দা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, [হাবশার রাজা] নাজাশী নবী করীম ——এর খেদমতে কালো দুখানা সাদাসিধা মোজা হাদিয়া দিয়েছিলেন। রাসূল —— তা পরিধান করেছেন। —হিবনে মাজাহা আর ইমাম তিরমিয়ী ইবনে বুরায়দা হতে তিনি তাঁর পিতা হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তিনি অজু করেন এবং ঐ মোজাছয়ের উপর মাসেহ করেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: নাজাসী বর্তমান ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়ার রাজার উপাধি। প্রাচীন নাম হাবশা। নবী করীম
এব নিকট যিনি উপটোকন পাঠিয়েছিলেন তাঁর নাম ছিল আসহামা। কথিত আছে যে, তিনি স্বদেশে থেকেই ইসলাম
এবণ করেছিলেন এবং ইসলামের পূর্বে ছিলেন খ্রিন্টান। পরে তাঁর মৃত্যু সংবাদে নবী করীম 🏥 সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে
নিয়ে মদিনায় গায়েবানা জানাজা পড়েছেন। অনা হাদীসে বর্ণিত আছে যে, অলৌকিকভাবে তাঁর লাশ রাস্ল 🟥 প্রত্যক্ষ
করেছেন। অতএব এটা একটি বর্তিক্রম ঘটনা। তিনি অন্য কারো গায়েবানা জানাজা আদায় করেননি। সূতরাং এ প্রসঙ্গে
উসভাদ মরহুম হয়রও আল্লামা শায়ঞ্জ আদব দেওবন্দী (র.) বলেছেন, উক্ত ঘটনার দ্বারা সাধারণভাবে গায়েবানা জানাজা
প্রমাণিত হয় না। এটাই ইমাম আরু হানীফা (র.)-এর মাধ্যাব।

खाण्डग : আরবি তিনটি শব্দ উচ্চারণে লোকমুখে একটি ভূল চলে আসছে گُنْدُارِيْ، غَنَّالِيْ، غَنَّالِيْ، غَنَّالِيْ، عَالَى গাফ্ফারী)। মূলত সহীহ হলো نَجَّاشِيْ، غَنَّالِيْ، غِفَارِيْ (ताङानी, গাযালী ও গেফারী)।

মেশকাত ৫ম (আরবি-বাংলা) ৩০ (ক)

# পরিচ্ছেদ : চুল আঁচড়ানো

طر عاد الشروبات -এর অর্থ হলো- চিরুনি দ্বারা চুলকে সোজা করে সুন্দর ও সুসজ্জিত করা। আর এর অধিকাংশ ব্যবহার মাথার চুলকে ঠিক করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর দাড়িকে ঠিক করার জন্য "سُنْرِيْم" শব্দ ব্যবহাত হয়ে থাকে। আর উক্ত পরিচ্ছেদের মধ্যে গুধুমাত্র আঁচড়ানোর সাথে সম্পর্কিত হাদীসসমূহ বর্ণনা করবেন না; বরং সাধারণ সৌন্দর্য সম্পর্কে হাদীসসমূহ বর্ণনা করবেন। তাই মূল উদ্দেশ্য হলো যেমন "تُرَجُّل -এর বর্ণনা। আর অন্যান্য প্রসঙ্গ এর আওতাধীন থাকবে।

# विशे । विशेष अनुत्रहन

عَرْهِ ٢٢٠ عَانِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ - এর وَأَنَا حَالِيضٌ وَأَسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَالِيضٌ . ﴿ وَأَن حَالِيضٌ وَاللَّهِ ﴾ وأنا حَالِيضُ

৪২২২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।

[مُتَّفَقُ عَلَيْهِ] याथा वाँठिएएस मिछाय । -[तूथाती ७ मूनिम]

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : ঋতুমতী অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস ব্যতীত উঠা-বসা, মিলা-মিশা ইত্যাদি সবকিছু أنسُرُح التَّحَديْثُ করা জায়েজ আছে।

وَعَرْدِ ٢٢٣ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اَلْفِطْرَةُ خُمْسُ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَعْلِينُمُ الْأَظْفَار وَنَتْفُ الْإبطِ . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

৪২২৩. অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 🚟 বলেছেন, পাঁচটি জিনিসই ফিতরাত- ১. খতনা করা, ২, নাভির নিম্নের অবাঞ্জিত লোম পরিষ্কার করা, ৩, গোঁফ কাটা, ৪, নখ কাটা, ৫. বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা।

-[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

भनि विज्ञि अर्थ व्यवहात श्रान नवीरनत मुनुष वा जितका अर्थ أَنْعُطُمُ أَ: [शनीरमत व्याच्या] : "أَنْعُطُمُ أَنْ الْحَدَثُ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এ কাজণলো মানুষের স্বভাবগত, যা সর্বকালে সভ্যতার পরিচায়ক পরিগণিত হয়ে আসছে। পুরুষদের খতনা করা ওয়াজিব। যদিও আমাদের সমাজে এটাকে সুনুত বলা হয়ে থাকে। বস্তুত এখানে সুনুত অর্থ নবীদের সুনুত। আর গোঁফের ব্যাপারে কাঁচি দ্বারা খাটো করাই অধিকাংশের মতে সুনুত। একেবারে মুডিয়ে ফেলা সুনুত নয়। অবশ্য কোনো কোনো হাদীসে তাকে মুড়িয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে। সেখানে মুড়ানোর অর্থ হলো, সবগুলোকে সমানভাবে খাটো করে ফেলা।

ో তথা খতনার হুকুমের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীগণ 'খতনা'-কে ওয়াজিব বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

ইমাম আৰু হানীফা (র.)-এর মতে 'থতনা' হচ্ছে সূন্নতে মুআক্কাদাহ, পুরুষদের জন্য অধিক তাগিদ রয়েছে এবং নারীদের বেলায় অধিক তাগিদ নয়।

আর এ মতবিরোধ তখনই, যখন সন্তান খতনাবিহীন অবস্থায় জন্মলাভ করে। আর যদি খতনাকৃত অবস্থায় জন্মলাভ করে তাহলে তো কোনো প্রশ্নাই নেই।

দিশিল: শাওয়াফে দলিল পেশ করে থাকেন যে, 'বতনা' হচ্ছে ইসলামের নিদর্শনের মধ্য থেকে বিধায় 'বতনা' ওয়াজিব হওয়া উচিত। এছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কঠোরতার দ্বারাও তারা দলিল পেশ করে থাকেন সূতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, বতনাবিহীন ব্যক্তির সাক্ষী এবং নামাজ গ্রহণযোগ্য নয় এবং এমন ব্যক্তির জ্বাইকৃত পতও না খাওয়া উচিত। আর এ ধরনের কঠোরতা ওয়াজিব পরিহারের বেলায়ই হয়ে থাকে।

আহনাফ দলিল পেশ করেন যে, উপরিউক্ত হাদীসে 'খতনা'কে 'وُطْرَتْ' বলা হয়েছে। আর 'وَطْرَتْ' -এর অর্থ হচ্ছে নবীগণের সুনুত।

এছাড়া মুসনাদে আহমদ এবং তাবারানীর মধ্যে স্বয়ং ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস রয়েছে যে, রাসূল 🚐 ইরশাদ করেছেন ﴿ لَلْهُمُ الْمُكُرِّمُ لِلْلِبَالِ وَمُكَرِّمُ لِللْهَاءِ وَهُمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَالَّمُ وَلَمُكَالِّمُ لِلْلَهَاءَ وَهُمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُعَالَّمُ وَمُعَلِّمُ الْمُكَالِّمُ وَهُمَا عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ وَمُعَلِّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّه

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর খতনার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বনের জবাব হলো যে, মারমূ' হাদীসসমূহের বিপরীত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কঠোরতার দ্বারা ওয়াজিবের উপর দলিল পেশ করা ঠিক নয়। আর স্বয়ং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কঠোরতাকে হেয় প্রতিপন্নকরণের উপর প্রয়োগ করা যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি খতনা করাকে তৃচ্ছ বলে মনে করবে এমন ব্যক্তির সাক্ষী এবং নামান্ত গ্রহণযোগ্য হবে না।

খতনার সময় হচ্ছে সাত বৎসর থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত [যেমন ফাতায়ায়ে সুফিয়াা-এর মধ্যে রয়েছে।]

আর পুরুষদের থতনার মধ্যে পুরুষাঙ্গে সুপারির মাথার উপর যে চামড়াটুকু রয়েছে এর সম্পূর্ণ অংশটুকু কেটে ফেলা হবে যাতে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ পূর্ণরূপে উন্মুক্ত ও প্রকাশ হয়ে যায়। আর চামড়ার ভিতরে কোনো প্রকারের ময়লা ইত্যাদি আটকা না পডে।

আর নারীদের খতনার মধ্যে যৌনাঙ্গের উপরিভাগে অতিরিক্ত একটি চামড়া রয়েছে সে চামড়াকে কেটে ফেলা হবে।

উল্লেখ্য যে, নবীগণ (আ.)-এর মর্যাদা এবং সশ্মানকে প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নবীগণকে খতনাবিশিষ্ট এবং নাভির নিচের অসঙ্গতপূর্ণ চুল কর্তিত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে কেউ যেন তাদের গুপ্তাঙ্গ না দেখে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) খতনাবিহীন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং নিজে নিজের খতনা করেছিলেন। তাহলে তা থেকে এ সুনুত আমলীভাবে চালু হয়ে যায়।

चें आन्नाমा जैवी (त.) বর্লেন যে, গৌফের যে চূল ঠোটের উপর লম্বা হয়ে যায় একে কর্তন করা, তাহলে যেন বর্নাতে কষ্ট না হয় এবং ময়লা না জমে। যেহেডু হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় "عُلَىنْ" শব্দ উল্লিখিত রয়েছে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় "وَعَلَىٰ " শব্দ উল্লিখিত রয়েছে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় "وَعَلَىٰ " শব্দ রয়েছে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় "وَعَلَىٰ " শব্দ রয়েছে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় "عَلَىٰ " শব্দ রয়েছে।

এসব শব্দসমূহের দ্বারা বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। আর ওলামায়ে কেরাম এর চারটি পদ্ধতি বের করেছেন-

১. এডটুকু কাটবে যে ভার নিচের চামড়ার অংশ বের হয়ে যাবে। ২. ঠোটের উপর যত চুল রয়েছে সব চুলকে কেটে দেওয়া হবে যে, সম্পূর্ণরূপে পরিছার হয়ে যাবে। ৩. মুড়ায়ে পরিছার করে ফেলা। ৪. উপর নিচ কেটে মধ্যভাগে একটি রেখা সাদৃশ্য ছেড়ে দেওয়া হবে। এছাড়া গলা, কণ্ঠনালীর চুল কাটার ব্যাপারে ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) বলেন যে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর 'মুহীত' -এর মধ্যে রয়েছে যে, কাটা উচিত।

আর উভয় ক্রনর চুল কাটাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এতে চোখের ক্ষতি রয়েছে। আর মুখমণ্ডলের চুল কাটাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর বক্ষদেশ, পিঠ এবং পেটের চুল কাটা হচ্ছে আদব পরিপন্থি কাজ। আল্লামা নববী এবং ইমাম গাযালী (র.) বলেছেন যে, নথ কাটার মুন্তাহাব পদ্ধতি হলো, প্রথমে উভয় হাঁতের আঙ্গুলসমূহের নথ কাটা হবে এ ধারাবাহিকতায় যে, সর্বপ্রথম ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুলতে যেয়ে শেষ করবে। অতঃপর বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলি থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে যেয়ে শেষ করবে। অতঃপর ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলি থেকে আরম্ভ করে বাম পায়ের অনামিকা আঙ্গুলিতে যেয়ে শেষ করবে। এসব কাজের সময় সীমার ব্যাপারে হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসে রয়েছে যে, চল্লিশ দিনের বেশি অতিক্রম করা উচিত নয়। আর উত্তম তো হচ্ছে যে, প্রতি গুক্রবার কর্তন করবে। যেমন বাযহাকীতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাস্ল ত্রু গুক্রবার দিনে জুমার নামাজের জন্য বের হওয়ার পর্বে এসব কাজ করতেন।

আর হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর থেকে বর্ণিত রয়েছে-

إِنَّهُ عَكَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَانُحُذُ اَظْفَارُهُ وَيُحْفِى شَارِيَهُ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ وَيَحْلِقُ عَانَتَهُ فِى عِشْرِيْنَ يَوْمًا وَيَنْتِكُ الْإِبِطَ فِى كُلِّ اَنِهْضِنَ يَوْمًا كَذَا فِى الْمِرْفَاةِ .

অর্থাৎ রাসূল 🊃 নখসমূহ কর্তন করতেন এবং গৌফসমূহ খাটো করতেন প্রতি জুমাবার দিনে এবং নাভির নিচে মুঁড়াতেন বিশ দিনে এবং বগলের লোম উপড়াতেন প্রতি চল্লিশ দিনে (যেমন মিরকাতে রয়েছে।]

وَعَنِ اللّهِ عَلَى ابْنِ عُمَر (رض) قَالَ قَالَ رُسُولُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

8২২৪. অনুবাদ: হযরত আপুরাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুরাহ 
ক্রে বলেছেন,
[দাড়ি গোঁফের ব্যাপারে] তোমরা মুশরিক কাফেরদের
বিপরীত কর। অর্থাৎ দাড়ি বাড়াও এবং গোঁফ খাটো
করো। অপর এক বর্ণনায় আছে, গোঁফ ছেঁটে নাও এবং
দাড়ি লম্বা কর। -[রুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত ইবনে ওমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি যখন হজ কিংবা ওমরা সমাপ্ত করতেন, তখন চুল কাটার তথা মুড়ানোর সাথে দাড়িকে মুষ্টিবদ্ধ করে যা অতিরিক্ত থাকত তা কেটে ফেলতেন। দিড়ি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সামনে বর্ণনা করা হবে।

এখানে উপিরউক্ত হাদীসে দাড়িকে বাড়ানোর নির্দেশ রয়েছে কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। এজন্য কে**উ কেউ বলে**ন যে, দাড়িকে যতটক ইচ্ছা বাড়ানো যাবে।

কিন্তু জমহর ওলামায়ে কেরামের মতে, সবদিকে এক মুষ্টির অতিরিক্ত লম্বা দাড়ির যে অংশ রয়েছে তাকে কেটে দেওয়া যাবে। যেমন হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে প্রতীয়মান রয়েছে। আর হাদীস বর্ণনাকারী নিজের আমল দ্বারা এর সীমা বর্ণনা করে দিয়েছেন। তাই এটাই হবে নির্ধারিত পরিমাণ। কেননা যে সমন্ত পরিমাণাদি যুক্তি বহির্ভূত সে সবের মধ্যে সাহাবীর কথা এবং কাজ হকুমের দিক থেকে মারফু' হয়ে থাকে। (كُمَا نَوْرُ الْأَكُولُ)

আর নবী করীম 🥶 থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয় যে, "كَانُ يُأْخُذُ مِنْ لِحَبَيْمِ مِنْ عُرْضِهَا وَطُوْلِهَا" তাঁর দাড়িব দৈর্ঘ্য প্রান্তের দিক থেকে খাটো করতেন।

وَعَن النَّارِبِ وَتَفْلِينِمِ الْاَظْفَارِ وَنَعْنِ لَنَا فِيْ قَصَ الشَّارِبِ وَتَفْلِينِمِ الْاَظْفَارِ وَنَعْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ إَنْ لاَ نَعْرُكَ اكْفَرَ مِنْ اَرْبَعِبْنَ لَهَ لَكُفَرَ مِنْ اَرْبَعِبْنَ لَيَاكُمُ لَا يَعْرُكُ اكْفَرَ مِنْ اَرْبَعِبْنَ لَيَاكُمُ لَا يَعْدِينَ لَيَكُمُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي الْمُنْالِي الْمُلْمُ اللْمُنْ الْمُنْعُلِي الْمُنْالِي الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُل

8২২৫. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে
গোঁফ ছাঁটা, নথ কাটা এবং বগলের লোম উপড়িয়ে
ফেলা আর নাভির নিচের লোম মুড়ানোর ব্যাপারে যেন
আমরা চল্লিশ দিনের অধিক ছেড়ে না রাখি। —[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খেলা, এ সমমের মধ্যে ফেলে দেওয়া উচিত, চল্লিশ দিনের অধিক না ছাড়ার অর্থ এই নয় যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত রাষবে: বরং অর্থ হলো, এ সমমের মধ্যে ফেলে দেওয়া উচিত, চল্লিশ দিনের বেশি যেন না হয়়। হয়রত ইবনে ওয়র (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ক্রা প্রত্যেক জুমার দিন না ও গোঁফ কাটতেন। নাভির নিচের লোম পরিকার করতেন বিশ দিন পর এবং বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলতেন প্রত্যেক চল্লিশ দিন পর। তবে উত্তম হলো, প্রত্যেক সপ্তাহে এ কাজগুলো করা। তা সম্ভব না হলে অস্তত পনের দিন পর। অবশা চল্লিশ দিনের অধিক যেন অতিবাহিত না হয়।

وَعَرِفِ النَّبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ الْمَيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيُّ الْمُنْ فَأَنَّ الْمُنْفُونَ النَّنْصَارَى لَا يَصْبَغُونَ فَخَالِفُوهُمْ . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

৪২২৬. অনুবাদ: হয়য়য় আবৃ হয়য়য় (য়.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম 
র্ক্তার বলেছেন, ইছদি এবং নাসারাগণ দাড়ি চুলে খেয়াব লাগায় না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত কর। আর্থাৎ খেয়াব লাগাও।]

-[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে খেযাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মেহদি লাগানো, কারণ অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, কালো খেযাব লাগানো জায়েজ নেই ।

وَعَرَفْ ٢٢٢ جَابِرِ (رض) قَالَ اتِّي بِابِي قُحَافَةَ يَنُوْمَ فَتْحِ مَكْمَةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالتُّعَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ غَيْرُوا هٰذَا بِشَيْ وَإِخْتَنِبُوا السَّوَادَ . (رَوَاهُ ৪২২৭. অনুবাদ : হ্যরত জাবের ইবনে আপুলাহ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন হিষরত
আবৃ বকর সিন্দীক (রা.)-এর পিতা। আবৃ কোহাফাকে
[মুসলমান বানানোর জন্য] নবী করীম — এর সম্মুখে
উপস্থিত করা হলো। সে সময় তাঁর মাথার চুল ও দাঁড়ি
সুগামার কাশফুলের। মতো একেবারে সাদা ছিল। তখন
নবী করীম — বললেন, কোনো কিছুর দ্বারা তার চুল
দাড়ির শুদ্রতাকে পরিবর্তন করে দাও। তবে কালো রং
ব্যবহার করো না। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আবৃ বকর সিন্দীক (রা.)-এর পিতার নাম ছিল ওসমান ইবনে আমের। আবৃ কোহাফা তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম। আর হযরত বকর (রা.)-এর প্রকৃত নাম ছিল আবুল্লাহ।

হিন্না এবং কতম' হচ্ছে একপ্রকারের ঘাস যার রং হলো কালোর দিকে ধাবিত লাল। এর দ্বারা কলপ লাগানো জায়েজ বরং মুন্তাহাব। হয়রত আবু বকর সিন্ধীক (রা.) এবং কোনো কোনো সাহাবী এ ধরনের কলপ ব্যবহার করতেন। বিধায় যে বাজির চূল এবং দাঁড়ি সম্পূর্ণ রূপে সাদা হয়ে গেছে তার জন্য এ ধরনের কলপ বাবহার করা উচিত। আর যার সম্পূর্ণ চূল সাদা হয়নি তার জন্য এ নির্দেশ নয়। আর কেউ কেউ বলেন যে, যার বৃদ্ধতা পবিত্র এবং মনোরম এবং মর্যাদাবান হয় তার জন্য কলপ বাবহার না করা উচিত। আর যার বৃদ্ধতা অসুন্দর দেখায় তার জন্য কলপ ব্যবহার করা উত্তম। আর নবী করীম — কলপ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে একথাটি সুপ্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তিনি মাথার মূলে কলপ ব্যবহার করতেন এবং দাড়িতে কলপ ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়নি বিধায় ব্যবহার করেননি।

কালো বর্ণের কলপের ক্ষেত্রে উল্লিখিত হাদীদের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ এসেছে। এমনিভাবে হাদীসসমূহের মধ্যে কালো কলপ ব্যবহারের উপর শক্তভাবে ধমকি এসেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ওলামা ও মাশায়েখে কেরামগণের মডে কালো কলপ ব্যবহার করা হচ্ছে মাকরহে তাহরীমী। নিজের শোভাবৃদ্ধি এবং শ্রীর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে।

তবে মুজাহিদ এবং গাজির জন্য ইসলামের শক্রর উপর ভয় এবং ভীতি সঞ্চারের জন্য কালো কলপ ব্যবহার ব্যা জয়ের এং উর্য।

وَعُن ٢٢٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُ عَلَّ يُحِبُ مُنَوَافَقَةُ اَهُ لِ الْحِتَابِ فِيمَا لَمُ يُوْمَرُ فِيهِ وَكَانَ اَهُ لُ الْحِتَابِ فِيمَا لُمُ يُوْمَرُ فِيهِ وَكَانَ اهْلُ الْحِتَابِ يَسْدُلُونَ الشَّهْرِكُونَ يَغْرِقُونَ يَسْدُلُونَ الشَّهْرِكُونَ يَغْرِقُونَ لَكُونَ الشَّهْرِكُونَ يَغْرِقُونَ لَكُونَ الشَّهْرِكُونَ يَغْرِقُونَ لَكُونَ اللَّهُ اللْمُلِلْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

৪২২৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাই ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সমন্ত ব্যাপারে কোনো নির্দেশ (বা ওহী) নাজিল হয়নি, সেসব বিষয়ে নবী করীম আহলে কিতাবদের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করাকে পছন্দ করতেন। তৎকালের আহলে কিতাবগণ তাদের মাথার চুলকে সোজা ছেড়ে রাখত [সিধি কাটত না।] আর মুশরিকরা সিধি কেটে চুলগুলোকে দুভাগ করত। নবী করীম [সিধি না কেটে] এমনিই সোজাসুজি পিছনের দিকে ঝুলিয়ে রাখতেন। অবশ্য পরে তিনি সিধি কেটেছেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : মাথায় সুন্নতি চুল রাখলে ঠিক মধ্যখান সিঁথা কাটা সুন্নত। এটাই ছিল নবী করীম 🚐

्रें वला হয় চুলকে ভাগ না করে মাথার সাইট দিয়ে ছেড়ে দেওয়া। আর 'مُرُنُ" वला হয় চুলকে ভাগ করে একাংশ র্ডান দিকে ছেড়ে দেওয়া এবং অপরাংশকে বাম দিকে ছেড়ে দেওয়া।

नवी कরীয় 😳 মদিনায় আগমন করে প্রথমতো আহলে কিতাবদের মন জয় এবং মুশরিকীনদের বিরোধিতা প্রকাশ করার জন্য যে কাজের ব্যাপারে আল্লাহর পঞ্চ থেকে কোনো নির্দেশ আসেনি সে ক্ষেত্রে আহলে কিতাবদের সাথে সামঞ্জস্যকে ভালো বাসতেন এরই প্রেক্ষিতে প্রথম তো চুল ভাগ না করে মাথার সাইট দিয়ে ছেড়ে দিতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যথন ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিলেন আর মন জয়ের কোনো প্রয়োজন থাকেনি, তখন যে সমস্ত কাজকর্মে আহলে কিতাবদের সাথে সামঞ্জস্য রাখতেন এতে বিরোধিতা করতে আরম্ভ করলেন। আর "سَدُلُ الشَّعْرِ" না করে "بُرُنُ الشَّعْرِ" করতে আরম্ভ করলেন।

وَعَرْ النّبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النّبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ لِمَعْتُ النّبِي عَنِ الْقَزَعِ قِبْلَ لِنَافِعِ مَا الْقَزَعُ قَالَ يَحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصّبِي وَيُتُركُ البُعْضُ. (مُتُفَقَعَلَبْهِ) وَلَنْحَرَبُ النّعَضُهُ التّفْسِيْرَ بِالْحَدِيْثِ.

8২২৯. অনুবাদ: নাফে' হযরত আব্দুরাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুরাহ ——-কে কাযা' হতে নিষেধ করতে ওনেছি। নাফে'কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কাযা' কি? তিনি বললেন, বালকদের মাথার কিছু চুল মুড়িয়ে ফেলা এবং কিছু চুল রেখে দেওয়া। -[বুখারী ও মুসলিম]

কেউ কেউ বলেছেন, কাষা'-এর ব্যাখ্যাটি মৃশ হাদীসেরই অংশ। [নাফে'-এর কথা নয়।]

وَعَرِضَ ابْنِ عُسَرَ (دض) أَنَّ النَّبِئُ عَلَّى رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعَضُ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ اَحْلِقُوا كُلُهُ إَو اتْرُكُوا كُلَهُ - (دَوَاهُ مُسُلِمٌ)

8২৩০. অনুবাদ: হ্যরত আনুদ্রাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম 

এমন একটি
ছেলেকে দেখতে পেলেন, যার মাথার চুল কিছু অংশ
মুড়ানো হয়েছে আর কিছু অংশ রেখে দেওয়া হয়েছে।
তখন তিনি তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন
এবং বললেন, পুরা মাথা মুড়িয়ে ফেল অথবা পুরা মাথায়
চল রেখে দাও। 

— মুসলিমা

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা] : এটা দেখতে যেমন বিশ্রী তেমনি মানুষের কাছেও হাস্যাম্পদ। তা জাহিলি যুগের একটি প্রথা, বর্তমান যুগের অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্যের কারণেও তা নিষিদ্ধ।

وَعُونِ النِّنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ لَعَنَ النَّبِيُ ﷺ الْسُحَنَّ شِيبُ نَ صِنَ السَرِجَ الِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النَيسَاءِ وَقَالَ اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيرُوتِكُمْ - (دَواهُ البُخَارِيُ)

৪২৩১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ==== নারী সদৃশতা গ্রহণকারী পুরুষ এবং পুরুষ সদৃশতা গ্রহণকারিণী নারীদের উপর অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন, তাদেরকে তোমাদের ঘর হতে বের করে দাও। -[বৃধারী]

وَعَنْ ٢٣٢٤ مُ قَالَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ لَعَنَ النُّبِيُ ﷺ لَعَنَ النُّسَاءِ وَالنُّسَاءِ وَالنُّسَاءِ وَالنُّسَاءِ وَالنَّرَجَالِ. (رَوَاهُ النُّسَاءِ وِالرِّجَالِ. (رَوَاهُ

8২৩২, অনুবাদ: হযরত আন্মন্তাহ ইবনে আব্বাস (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ত্রা বলেছেন,
আল্লাহর লানত সেই পুরুষদের উপর যারা নারী সদৃশতা
ধারণ করে এবং সেই সকল নারীদের উপর যারা পুরুষ
সদৃশতা ধারণ করে। -[বুখারী]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে পর পর উভয় হাদীসের মর্মার্থ একই । তবে প্রথম হাদীসে নবীর লানত এবং দ্বিতীয় হাদীসে স্বয়ং আল্লাহর লানত বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।

وَعَرِيِّ الْمِنْ عُمَرَ (دض) أَنَّ النَّبِيَّ عَمَرَ ادض) أَنَّ النَّبِيَّ عَمَدَ أَالْمُسْتَوْصِلَةً وَالْمُسْتَوْصِلَةً وَالْمُسْتَوْصِلَةً وَالْمُسْتَوْصِلَةً وَالْمُسْتَوْشِمَةً. (مُتَّقَفَ عَلَيْدٍ)

8২৩৩. অনুবাদ: হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ক্রা বলেছেন, সে নারীর উপর আল্লাহর লানত যে অন্য নারীর মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করে কিংবা নিজ মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করায় এবং যে অন্যের গায়ে উদ্ধি করে অথবা নিজের গায়ে উদ্ধি করায়। -[রুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : জাহেলিয়াতের যুগের লোকেরা দেহের কোনো স্থানে সূচালো জিনিস দারা ঘা করে নাম বা কোনো চিত্র খোদাই করে উৎকীর্ণ করত। তা জঘন্য গুনাহের কাজ। নারী পুরুষ নির্বিশেষে এ কাজ অন্যের করা বা নিজে করানো সমান এবং হারাম। কৃত্রিম চূল যদি মানুষের চূলের দারা তৈরি করা হয়, তবে ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে বিবাহিতা অবিবাহিতা সকলের জন্য তা নাজায়েজ। অন্য কিছুর তৈরি হলে যদি প্রতারণামূলক না হয় তবে জায়েজ আছে।

وَعَرْ اللَّهِ بنِ مَسْعُود (رض) قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ والمتنبك والمتكلكجات للحسن الْمُغَيْرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَجَاءَتُهُ إِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهُ بِلَغَنِيْ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَبْتَ وَكُبِّتَ فَقَالَ مَا لِنْي لَا الْعَنُ مِنْ لَعَنَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ هُوَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَذْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيْهِ مَا تَقُولَ قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتُيْهِ أَمَا قَرَأْتِ مَا اللَّهُ الرُّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتُهُوا قَالَتْ بِلَى قَالَ فَانَّهُ قَدْ نَهٰى عَنْهُ. (مُتُفَقَّ عَلَيْه)

৪২৩৪. অনুবাদ : হযরত আবুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা লানত করেন এমন সব নারীর উপর যারা অপরের অঙ্গে উদ্ধি করে এবং নিজের অঙ্গেও করায়, যারা কিপাল বা ভ্রুর চুল উপড়িয়ে ফেলে এবং তারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরু ও তার ফাঁক বড় করে যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলিয়ে দেয়। এ সময় জনৈক্য মহিলা ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, আমি গুনতে পেলাম, আপনি নাকি এমন এমন নারীদের উপর লানত করেছেনঃ উত্তরে তিনি বললেন, আমি কেন তাদের উপর লানত করব না, যাদের উপর রাস্লুল্লাহ = লানত করেছেন। আর আল্লাহর কিতাবেও রয়েছে। অর্থাৎ তাদের উপর লানত করা হয়েছে।] মহিলাটি বলল, আমি তো সম্পূর্ণ করুআন পড়েছি, কিন্তু তার মধ্যে কোথাও তো তা পেলাম না, যা আপনি বলছেন। তখন হয়রত ইবনে মাস্টদ (রা.) বললেন, যদি তুমি কুরআন [মনোযোগ দিয়ে] পডতে তাহলে তুমি অবশ্যই তা পেতে। আচ্ছা তুমি কি তা পড়নিং مَا الْكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهُكُمْ عَنْهُ এইটি অর্থাৎ রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা আঁকডে ধর, আর যা হতে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক।' এটা শুনে মহিলাটি বলল, হাঁা, এটা তো পড়েছি। তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, আল্লাহর রাসল এ সমস্ত কাজ হতেও নিষেধ করেছেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعُنْ مَعْدَا اللّهِ الْمِنْ هُرَيْرَةً (رض) قَالَ قَالَ وَاللّهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ الْعَيْسُ حَقَّ وَنَهُى عَنِ الْوَشُم. (رَوَاهُ اللّهُ خَارِيُ)

8২৩৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেছেন, বদ-নজর লাগা সত্য এবং তিনি অঙ্গে উক্কি উৎকীর্ণ করতে নিষেধ করেছেন। -[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

(शामीरमत गाथा। : উक्ति वाता वन-नजत मृत २३ ना العَدِيثُ (शामीरमत गाथा। : अक्ति वाता वन-नजत मृत २३ ना

وَعَرو اللَّهِ الْمَن عُمَرَ (رض) قَالَ لَقَدْ رَأَيتُ رَشِيلًا . (رَوَاهُ الْبُخَادِيُ)

৪২৩৬. অনুবাদ: হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ = -কে চুল পরিপাটি করা অবস্থায় দেখেছি। -বিখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : উকুন অথবা অন্য কোনো শির ব্যাধি হতে নিরাপদে থাকার জন্য একপ্রকার আঠালো বস্তু দ্বারা চুরুকে পরিপাটি করে রাখাকে তালবীদ বলে । وَعَرْ بِهِ النَّبِيُ النَّسِ (رض) قَالَ نَهَى النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ

وَعَنْ مَاكَ عَائِشُهُ (رض) قَالَتُ الْمُيْبُ النَّيْ الْمُيْبُ النِّيْمُ عَلَيْ مَا نَجِدُ حَتَّى اَجِدَ وَيَعْمَ الطِينْ فِي رَأْسِهُ وَلِحْمَتِهِ . (مُتَّفَةً عُلَنْه)

8২৩৮. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, সর্বোত্তম খোশবু যা আমি পেতাম, তা আমি
নবী করীম ———এর গায়ে লাগাতাম। এমনকি আমি
তার মাথায় ও দাড়িতে খোশবুর চমক দেখতে পেতাম।
—[বুখারী ও মুসলিম]

وَعُنْ اَبُنُ عُمَرَ اللهِ عَلَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَر بِاللَّوَّةِ غَنْدِ مُطُرَاةٍ وَمِكَانُوا فَعَمَرُ بِاللَّوَّةِ غَنْدِ مُطُرَاةٍ وَمِيكَانُورٍ يَطْرُحُهُ مَعَ الألُوةِ ثُمَّ قَالُ هُكُذَا كَانَ يَسْتَجْمُرُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

8২৩৯. অনুবাদ: হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত ইবনে ওমর (রা.) [ঘরের মধ্যে] ধুনি বাবহার করতেন, তখন খোশবুদার কঠোর [চন্দন, আগর ইত্যাদি] অবিমিশ্র ধুনি জালাতেন আর কখনো তার সাথে কর্পূর ঢেলে দিতেন এবং বলতেন রাসুলুল্লাহ ক্র্যুগ্রভাবে ধনি ব্যবহার করতেন। ন্মুসলিম]

# चिणेय अनुत्व्हम : اَلْفَصْلُ الثَّانيُ

عَرِو نَنْكُ ابْنِ عَبَّاسِ (رضا) قَالَ كَانَ النَّبِيُ عَبَّاسِ أَرضا) قَالَ كَانَ النَّبِي عَبَّاسِ أَرضا قَالَ كَانَ النَّبِي عَنْ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَاهِ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَاهِ مِنْ صَلَواتُ الرَّحَمٰنِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَمُ الرَّواهُ التَّرْمِذِيُّ) عَلَيْهِ مِنْ عَلَمُ (رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ)

8২৪০. অনুবাদ: হযরত আন্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম 

নিজের গোঁফ
কাটতেন অথবা বলেছেন, তা ছাঁটতেন। আল্লাহর বন্ধ

হযরত ইবরাহীম (আ.)ও এক্রপ করতেন। —[তরমিযী]

وَعَن اللّهِ عَلَى اللّهِ بِنِ اَرْقَعُمُ (رض) أَنَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَى قَالَ مَن لَهُ مِاخُذُ مِنْ شَارِبٍهِ فَلَيْسَ مِنَّا (رَوَاهُ اَحَمَدُ وَالثَّرَمِذِيُّ وَالنَّسَانِيُ)

৪২৪১. অনুবাদ : হ্যরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)
হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ — বলেছেন, যে ব্যক্তি বীয়
গোঁফ ছাঁটে না, সে আমাদের মধ্যে নয়।

–[আহমদ, তিরমিযী ও নাসায়ী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चिन्नारम्य वाच्या। : 'আমাদের মধ্যে নয়' -এর অর্থ হলো সে আমাদের তরিকার বহির্ভূত কাজ করল তথা সুনুতের গবিপদ্ধি কাজ করল। وَعَنْ الْبَيْدِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ كَانَ النَّبِيِّ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ عَنْ الْبَيْدِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ كَانَ النَّبِيِّ عَنْ كَانَ الْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا . ( دَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وَقَالَ هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ)

8২8২. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে তআইব (রা.)
তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, নবী
করীম বীয় দাড়ি প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য হতে ছেঁটে
নিতেন।

–[তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব]

# সংশ্রিষ্ট আব্যোচনা

الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দাড়ির দৈর্ঘ্য প্রস্থ হতে এলোমেলো কেশ কেটে-ছেঁটে সমানভাবে পরিপাটি করে রাখা প্রকৃতপক্ষে দাড়ির তথা মুখের শ্রী বৃদ্ধি করারই শামিল। তা দাড়ি লম্বা করার বিপরীত নয়; বরং মুড়িয়ে ফেলাও নয়।

وَعَنِ مَنْ اللهِ يَعْلَى بنِ مُرَّةَ (رض) أَنَّ النَّبِي عَلَى بَنِ مُرَّةَ أَوْلَا اللهُ النَّهِ عَلَيْهِ خَلُوقاً فَقَالَ اللهُ المَرَأَةُ قَالَ لاَ قَالَ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ الْعَشِرْمِذِيُ وَالْهُ النَّوْرَمِذِي وَالْهُ النَّوْرَمِذِي وَالْعُسَانِيُ )

8২৪৩. অনুবাদ: হযরত ইয়া'লা ইবনে মুররাহ (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম তার [শরীরে অথবা কাপড়ের] উপরে খালুক [জাফরান দ্বারা তৈরি] সুগন্ধি দেখতে পেলেন। তখন বললেন, তোমার কি স্ত্রী আছে? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তা ধুয়ে ফেল, আবারো ধুয়ে ফেল, আবারো ধুয়ে ফেল, আবারো ধুয়ে ফেল। অতঃপর আর কখনো তা ব্যবহার করো না। —[তিরমিযী ও নাসায়ী]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা) : 'খাল্ক' একপ্রকার রংবিশেষ সুগন্ধি। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম করেছেন, পুরুষণণ এমন সুগন্ধি ন্যবহার করবে, যাতে গন্ধ আছে কিন্তু রং নেই। যেমন আতর। আর মহিলারা ব্যবহার করবে এমন সুগন্ধি যাতে রং আছে কিন্তু গন্ধ ছড়ায় না। নবী করীম ধারণা করেছিলেন ঐ ব্যক্তির স্ত্রী আছে এবং সম্ভবত অসাবধানতাবশত স্ত্রীর শরীর হতে খালুক সুগন্ধিটি তার গায়ে বা কাপড়ে লেগেছে। তাই রাসূল তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার স্ত্রী আছে কিনা। কিন্তু যখন সে বলল, তার স্ত্রী নেই। তখন তিনি বুঝতে পারলেন সে, নে নিজেই বেচ্ছায় এ রং ব্যবহার করেছে। তখন তিনি তাকে কঠোরভাবে নিষেধ করার পর পর তিনবার তা ধুয়ে ফেলতে নির্দেশ দিলেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনো ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى اَبِي مُوسَلَى (رض) قَالَ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى لَا يَقْبَلُ اللّهُ صَلَوةَ رَجُلٍ فِى جَسَدِهِ شَنَ عَنْ خَلُوقٍ . (رَوَاهُ ٱبُو دَاؤد) 8২৪৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ মৃসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
বলেছেন, যে পুরুষের। গায়ে খালুক রঙের সামান্য পরিমাণও লেগে আছে, আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির নামাজ কবুল করেন না। — আবু দাউদা

وَعَرَفْ اللهِ عَمَّارِ بِنِ يَاسِرِ (رض) قَالَ قَدِمتُ عَلَى اَهْلِى مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ تَشَقُّقَتْ يَدَاى فَخَلَّقُونِى بِزَعَفَرَانٍ فَغَدُوتُ عَلَى يَدَاى فَخَلَّقُونِى بِزَعَفَرَانٍ فَغَدُوتُ عَلَى النَّبِي عَلَى فَسَلَّمتُ عَلَيْمِ فَلَمْ بَرُدٌ عَلَى وَقَالَ اذَه بَا فَ فَا غَسِلْ هٰذَا عَسُكَ. (رَوَاهُ وَقَالُ ذَهُ بَا فَا غَسُكَ. (رَوَاهُ دَاوُدَ)

8২৪৫. অনুবাদ: হযরত আশ্বার ইবনে ইয়াসির (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি কোনো এক
সফর হতে নিজ পরিবারের মধ্যে ফিরে আসলাম।
সফরকালে [ঠাগ্রা কিংবা গরমে] আমার উভয় হাত ফেটে
গিয়েছিল। সুতরাং আমার পরিবারের লোকেরা তথায়
জাফরান মিশ্রিত খালুক [সুগদ্ধি] লাগিয়ে দিয়েছিল।
ভোর বেলায় আমি নবী করীম = এর খেদমতে
উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করলাম, কিছু তিনি আমার
সালামের জবাব দিলেন না এবং বললেন, যাও! তোমা
হতে তা ধুয়ে ফেল। —[আবু দাউদ]

## সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

একান্ত অসহায় অবস্থায় খালুক দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েজ আছে। তবে নবী করীম أَصُرُحُ الْحَدِيْثِ সংশ্রিষ্ট ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার সালামের জবাব দেননি।

وَعَنْ لَئُلُهِ عَلَى الْمِينَ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَخَفِى لَوْنُهُ وَطِيبُ النَّرِسَاءِ مَا ظَهَر لَوْنُهُ وَخَفِى لَوْنُهُ وَطِيبُ النَّرِسَاءِ مَا ظَهَر لَوْنُهُ وَخَفِى رَبْحُهُ . (رَوَاهُ التَّرْوِذِي وَالنَّسَانِيُّ)

8২৪৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

বলেছেন,
পুরুষদের সুগন্ধি হলো, যার গন্ধ বিচ্ছুরিত হয় আর রং না
ভাসে। আর মহিলাদের সুগন্ধি হলো, যার রং উচ্জুল
এবং গন্ধ বিচ্ছুরিত হয় না। — ভিরমিয়ী ও নাসায়ী।

وَعَنْ لِنَاكِ إِنْكُسِ (رض) قَالَ كَانَتْ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْ سُكَةً يَتَعَطَيْبُ مِنْهَا. (رَوْاهُ أَلُهُ ذَاؤُد)

8২৪৭. জনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ = -এর নিকট একপ্রকারের
বিশেষ সুগন্ধি ছিল, তিনি তা হতে খোশবু ব্যবহার
করতেন। - আবু দাউদা

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : কয়েক প্রকারের জিনিসকে একত্র করে যে সুগন্ধি প্রস্তুত করা হয়, তাকে সুক্কাতুন বলা হয়।

وَعَنْ اللّٰهِ عَلَى كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى يَكُولُ اللّٰهِ عَلَى يَكُولُ اللّٰهِ عَلَى يَكُولُ اللّٰهِ عَلَى يَكُولُ دُهُنَ رَأَنِهِ وَتَسْرِيحَ لِخَيَتِهِ وَيُكُثِرُ الْفِنَاعِ كَانٌ تَنُوبَ لَهُ تَنُوبُ زَيَّاتٍ. (رَوَاهُ فِي شَرْح السُّنَة)

8২৪৮. অনুবাদ: উজ হযরত আনাস (রা.) হতে
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 

মাথায় খুব বেশি
তৈল ব্যবহার করতেন এবং দাড়ি আঁচড়াতেন। আর
প্রায়শ মাথায় একখানা কাপড় রাখতেন। দেখতে তা প্রায়
তেলিদের কাপড়ের ন্যায় মনে হতো। —শিরহে সুনাহ

## সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

الْكُوبُوبُ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নবী করীম আ মাথায় সর্বদা তৈল ব্যবহার করতেন, তাই পাগড়িকে তৈল হতে হৈফাজতে রাখার নিমিন্ত পাগড়ির নিচে এক টুকরা কাপড় রাখতেন, ফলে তা তৈল বিক্রেতার হাত মোছা কাপড়ের ন্যায় তৈলাক্ত হয়ে যেতো।

وَعَنْ نَكُتُ الْمُ هَانِيَ (رض) قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَلَيْنَا بِمَكْةَ قَدْمَةً وَلَهُ ارْشُولُ اللّهِ عَلَى عَلَيْنَا بِمَكْةَ قَدْمَةً وَلَهُ ارْبُعُ عَلَيْنَا بِمَكْةَ وَالْمُودُ وَاوْدَ وَالْتِرْمِيْذِي وَابِنُ مَاجَةً)

8২৪৯. অনুবাদ: হযরত উমে হানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [মক্কা বিজয়ের দিন] একবার রাসূলুল্লাহ আমাদের কাছে আসলেন, এ সময় তাঁর মাথার চুলের চারটি জুলফি ছিল।

–[আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ الله عَالِشَةَ (رض) قَالَتْ إِذَا فَرَقْتُ لِرُسُولِ الله عَلَى رَأْسَهُ صَدَعْتُ فَرَقَهُ عَنْ يَافُوْخِهِ وَأَرْسَلْتُ نَاصِيتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ)

8২৫০. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ —— -এর মাথায়
সিথি কাটতাম, তখন আমি তঁর মাথার মধ্যস্থল হতে
সিথি কাটতাম এবং মাথার সম্মুখের চুল উভয় চক্ষুর
মাঝামাঝি স্থান বরাবর হতে (উভয় পার্ম্বে) ছেড়ে দিতাম।
—[আনূ দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: সিঁথি কাটা মাথার মধ্যস্থল হতে আরম্ভ করতেন এবং উভয় চক্ষুর সোজা মধ্য বরাবর কপালের উপর পর্যন্ত এনে সিঁথি শেষ করতেন। মোটকথা, রাসূল — এর সিঁথি মাথার ঠিক মধ্যখান দিয়ে হতো এবং চুলগুলো দু-ভাগে দুদিকে পৃথক হয়ে যেতো। সিঁথি কাটার এটাই সুনুত তরিকা।

وَعَرْثُ اللّهِ بِيْنِ مُغَفَّلِ (رض) قَلَ نَهُى وَنُو اللّهِ بِيْنِ مُغَفَّلِ (رض) قَلَ نَهُى رُسُولُ اللّهِ عَلَيْ عَنِ السَّرَجُلِ اللّهِ غِلَيْ عَنِ السَّرَجُلِ اللّهِ غِلَيْ عَنِ السَّرَجُلِ اللّهِ غِلَيْ وَالنّسانِيُ )

৪২৫১. অনুবাদ: হযরত আন্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাস্দুল্লাহ ক্রিভাহা মাথা আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন। তবে একদিন পর একদিন আঁচড়ানোর অনুমতি দিয়েছেন।।

-[তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী]

#### সংশ্রিষ্ট আন্দোচনা

हामीरनद्र बाजा। : প্রয়োজনে প্রভাহ মাথা আঁচড়ানো নিষেধ নয়। তবে সর্বক্ষণ পরিপাটিতে ব্যস্ত থাকা বিলাসিডার পরিচাযক।

وَعَنْ مُرْدُدُ أَلِهُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرِيْدُةَ (رضا) قَالُقَالُ رَجُلُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مَا لِنْ اَرَاكَ شَعِعْنَا قَالُوانَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيْدٍ مِنَ الْإِزْفَا وِقَالَ مَالِيْ لاَ اَرَىٰ عَلَيْكَ حِذَاءً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُونَا اَنْ نَحْتَفِيْ أَحِيانًا . (رَوَاهُ أَيُو دَاؤَد) 8২৫২. অনুবাদ : হযরত আপুরাহ ইবনে বুরায়দা (রা.) হতে বর্নিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি দাযালা ইবনে উবায়দ (রা.)-কে বলল, ব্যাপার কিং আমি আপনাকে এ রকম এলোমেলো চুলে দেখছি কেনং উত্তরে ফাযালা বললেন, রাস্পুরাহ আমাদেরকে অত্যধিক বিলাসী হতে নিষেধ করেছেন। ঐ লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, আছা! কি ব্যাপারং আমি আপনার পায়ে জুতা দেখছি না কেনং জ্ববাবে তিনি বললেন, রাস্পুরাহ ক্রামে করেছেন। আপানার পায়ে জুতা দেখছি না কেনং জ্ববাবে তিনি বললেন, রাস্পুরাহ ক্রামেলেক কখনো কখনো খালি পায়ে চলতে আদেশ করেছেন। —আন্ দাউদ

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা) : অত্যধিক আরামপ্রিয় ও বিলাসী হলে অবশেষে এমন দিনও আসতে পারে, যে দিন ভোগ-বিলাদের সামর্থ্য থাকবে না। ফলে জীবনে নেমে আসবে অসহনীয় দুঃখ। কাজেই মধ্যমপন্থায় জীবনযাপনে অভ্যন্ত হওরা উত্তম। অনুরূপ জ্বতার ব্যাপারও তাই। আর আছে তাই ব্যবহার করলাম কিন্তু কাল যদি না পাই, তখন যেন খালি পায়ে চলতে কষ্ট না হয়, সেজন্য মাঝে মাঝে খালি পায়ে চলে তা অনুশীলন করা উচিত।

وَعَنْ ٢٥٢ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَن كَانَ لَهُ شَعْرَ فَلْيُكُرِمُهُ. (دَوَاهُ أَنُهُ دَاوَدَ)

৪২৫৩, জনুবাদ : হয়রত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাস্ব্রাহ ক্রে বলেছেন, য়ে ব্যক্তির (বাবরি) চুল

আছে, সে যেন তাকে সযত্নে রাখে। -[আবৃ দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ভেক্তিনের ব্যাখ্যা] : চিরুনি দ্বারা বেশি বেশি চুল দাড়ি আঁচড়াতে থাকা নিষিদ্ধ বটে। তবে এলোমেলো বা উঙ্কৃত্ক অবহায় ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

وَعَنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَالَ مَالُ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ ال

৪২৫৪. অনুবাদ : হযরত আবৃ যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ক্রেবলেছেন, বার্ধক্যকে পরিবর্তন করার জন্য সবচেয়ে উত্তম বক্তুত হলো মেহেদি

ও কতম [ঘাস]। -[তিরমিবী, আবৃ দাউদ ও নাসারী]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীনেৰ ব্যাখ্যা] : এখানে বাৰ্ধক্য অৰ্থ সাদা চুল-দাড়ি ইত্যাদি । অৰ্থাৎ তধু মেহেদি বা কতম ঘাস স্বারা অথবা উতমটি একত্রে মিপিয়ে খেজাব দাগাবে । وَعَنِ فَنْ ابْنِ عَبَّاسِ (رض) عَنِ النَّبِي عَنَّ قَالَ يَكُونُ قُومٌ فِي الْخِرِ النَّبِي عَنَّ قَالَ يَكُونُ قُومٌ فِي الْخِرِ النَّمَانِ يَسَخْضَبُونَ بِسَهَذَا السَّسَوَادِ كَحَواصِلِ الْحَمَامِ لَا يَجِدُونَ رَاثِحَةَ الْجَنَّةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَالنَّسَانِيُّ)

8২৫৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস
(রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম করেনে,
শেষ জমানায় এমন এক সম্প্রদায আবির্তাব হবে, যারা
কবৃতরের বক্ষের ন্যায় এই কালো খেযাব ব্যবহার
করবে, ফলে তারা বেহেশতের ঘ্রাণ পর্যন্তও পাবে না।

—আবৃ দাউদ ও নাসায়ী

# সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

हामीत्मत बाचा। : কবুতরের বক্ষের বরাবর পালক প্রায়শ খুবই কালো হয়। ওলামাদের ঐক্যমত যে, কালো থিয়াব ব্যবহার করা মাকরহ।

وَعُونِ النَّبِيُ النِّنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ النَّبِيُ النَّبِيُ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَةَ وَيُصُفِّورُ لِحْيَتَةَ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

8২৫৬. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)

হতে বর্ণিত, নবী করীম ক্রি সিবতি চামড়ার তৈরি জুতা
পরিধান করতেন এবং ওয়ারস ঘাস ও জাফরান ঘারা
নিজের দাড়িতে হলুদ রঙ্গে রঞ্জিত করতেন। হযরত
ইবনে ওমর (রা.)ও অনুরূপ করতেন। -[নাসায়ী]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

[হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা কাঁচা চামড়াকে পাকা করা এবং যার মধ্যে লোম বা পশম থাকে না তাকে সিবতিয়া বলে। ওয়ারস একপ্রকার ঘাস যা ইয়েমেন দেশেই জন্মায়।

وَعَنَ النَّهِي الْمِنْ عَبَّاسِ (رضا) قَالَا مُرَّ عَلَى النَّهِي عَلَى النَّهِي عَلَى الْمَسَّلَ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ فَمَرَّ اٰخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ اٰخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ هٰذَا اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا أَنَّمَ مَرَّ اٰخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالصَّفَةَ وَقَقَالَ هٰذَا اَحْسَنُ مِنْ خَذَا كُمِّهُ وَاوْدَ)

8২৫৭. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম

নকট দিয়ে এমন এক ব্যক্তি অতিক্রম করল যে
মেহেদির দ্বারা খেজাব লাগিয়েছিল। তাকে দেখে নবী
করীম

বললেন, এটা কতই না চমৎকার। বর্ণনাকারী
বলেন, তারপর আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করল সে মেহেদি
ও কতম ঘাস উভয়টি দ্বারা খেযাব করেছিল। নবী করীম

তাকে দেখে বললেন, এটা তা প্রথমটি। হতে
উত্তম। অতঃপর আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করল, সে হলুদ
রং দ্বারা খেযাব লাগিয়েছিল। নবী করীম

তাকে দেখে বললেন, এটা তা বিশ্বামী

তাকে দেখে বললেন, এটা তা বিশ্বামী

তাকে

وَعَنْ اللّهِ عَلَى مُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ السَّبِبِ وَلَا تَصْلَوُا الشَّبِبِ وَلَا تَصْلَوُا الشَّبِبِ وَلَا تَصْبُهُ وَالسَّبِبِ وَلَا تَصْبُهُ وَالسَّبِبِ وَلَا تَصْبُهُ وَاللَّهُ الدَّرْصِيْدُ فَى وَرَوَاهُ الدَّرْصِيْدُ فَى وَرَوَاهُ النَّسِلُونُ عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَالزُّبُنِ )

৪২৫৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা [বেষাব ঘারা] বার্ধক্যকে পরিবর্তন করে দাও এবং ইছদিদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো না। আর্থাৎ তারা দাড়ি চুলে খেষাব লাগায় না। –[তিরমিষী, আর নাসায়ী হযরত ইবনে ওমর ও যুবায়ের (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

وَعِنْ الْمُنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْثٍ (رض) عَنْ الْمِنْ عَنْ جَدِه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ لَا المَنْ عِنْ الْمُنْ الْمُسْلِمِ مَنْ النَّبِينَةُ فِي الْإِسْلَامِ كَتَبُ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَكُفَّرُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَرَفَعَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَرَفَعَهُ بِهَا حَطَيْئَةٌ وَرَفَعَهُ بِهَا حَرَبَهُ وَرَفَعَهُ بِهَا حَرَبَهُ وَرَفَعَهُ بِهَا حَرَبَهُ وَرَفَعَهُ بِهَا حَرَبَهُ وَرَفَعَهُ وَرَفَعَهُ بِهَا حَرَبَهُ وَرَفَعَهُ بِهَا حَرَبَهُ وَرَفَعَهُ بِهَا حَرَبَهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَهُ إِنّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا لَهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

8২৫৯. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে গুয়াইব (রা.)
তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন.
রাস্লুল্লাহ তা বলেছেন, তোমরা সাদা চুলগুলা
উপড়িয়ে ফেলো না। কেননা এটা মুসলমানদের জন্য
নুর। বস্তুত ইসলামের মধ্যে থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তির
একটি পশম সাদা হবে, এটার অসিলায় আল্লাহ তা আলা
তার জন্য একটি নেকি লিপিবদ্ধ করবেন এবং তার
একটি গুনাহ মুছে ফেলবেন এবং তার একটি দরজা
বুলন্দ করবেন। —(আবু দাউদ)

وَعَنْ َنْ أَنْ كُعْبِ بْنِ مُرَّةَ (رض) أَنُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَنُومَ الْقِيلُمَةِ . (رَوَاهُ النَّرْمِيْنُ وَالنَّسَائِيُّ)

–[তিরমিযী ও নাসায়ী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হা**দীদের ব্যাখ্যা] :** আলোচ্য হাদীসগুলোর ঘারা এদিকে ইন্নিত করা হযেছে, যে ব্যক্তি জীবনের প্রথম হতে ইসলামের অনুশাসনে থেকে বৃদ্ধ হয়েছে এবং সে বার্ধক্যে সন্তুষ্ট রয়েছে, সে ব্যক্তি উদ্ধিখিত মর্যাদার অধিকারী হবে।

وَعَنْ اللَّهِ عَانِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ أَغَتَسِلُ انَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِنْ إِنَا وَوَاحِدِ وَكَانَ لَهُ شَعْرُ فَوَقَ النَّجُسَّةِ وَدُونَ النَّوَقَرَةِ وَرَادُ التَّوْفَرَةِ وَدُونَ النَّوَقَرَةِ وَرُونَ النَّوَقَرَةِ وَرُونَ النَّوَقَرَةِ وَرُونَ النَّوقَرَةِ وَرُونَ النَّوقَ النَّهُ اللَّهُ النَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ

৪২৬১, অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, আমি এবং রাস্লুল্লাহ 

একই পাত্র
হতে গোসল করতাম। তখন রাস্ল 

-এর মাধার
চল জ্বন্মার উপরে এবং ওয়াফরার নিচে ছিল।

-[তিরমিযী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: নবী করীম ক্রে থেকে মাথার চুল রাখার ব্যাপারে সাবেত রয়েছে। একমাত্র হন্ত ব্যতীত রাসূল এর চুল মুড়ানো সাবেত নেই। তাই এরই ভিত্তিতে মাথার চুল রাখাই হলো সর্বোন্তম সুনুত। আর মুড়ানোকে রাসূল পছন করতেন। আর হয়রত আলী (রা.) সর্বদা মাথার চুল মুড়াতেন বিধায় এটাও সুনুত। যদিও পূর্বের সুনুত থেকে নিমন্তরের। আর সমান করে মাথার চুল কাটা জায়েজ এবং কিছু কাটা এবং কিছু চুল রাখা হচ্ছে হারাম। আর সমান করে না কাটা হলো মাকরহ।

অতঃপর মাথার চূল রাখার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে এর প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক নম রয়েছে 'জুমা', 'ওফরা' ও 'লিম্মা'। 'জুমা' হচ্ছে ঐ চূল যা উভয় কাধ পর্যন্ত পৌছে থাকে, আর 'ওফরা' হচ্ছে ঐ চূল যা কানের লতি পর্যন্ত পৌছে থাকে, আর 'লিম্মা' হচ্ছে ঐ চূল যা জুমা এবং ওফরার মধ্যবর্তী হয়ে থাকে। অর্থাৎ কানের লতি থেকে একটু নিচে নেমে যাবে কিন্তু কাঁধে যেয়ে পৌছবে না।

এখন এ হাদীসের মর্ম হলো, রাসূল على এব চুল কান এবং কাঁধের মধ্যবর্তী 'লিমা'র স্তরে ছিল, কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েতের মধ্যে এসেছে যে– كَانَ عَظْيَمُ الْجُنْةِ الْى شَكْمَةِ اُذُنْيَةٍ

তাই এটা বিভিন্ন অবস্থাতে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কখনো জুমা হতো, আর কখনো লিমা হতো। অথবা যখন কাটতে বিলম্ব হতো তখন উভয় কাঁধ পর্যন্ত পৌছে যেতো। আর কাটার পর লিমা হয়ে যেতো। অথবা দেখার ব্যবধানে কারো নিকট জুমার মতো মনে হতো তা আবার কারো নিকট লিমা। অথবা যখন ঘাড় নিচের দিকে করতেন তখন চুল উপর দিকে উঠে যেতো তখন লিমা মনে হতো। আর যখন সোজা করতেন তখন জমা মনে হতো।

বর্তমানে আমাদের সমাজে কিছু কিছু ভণ্ড ও বে-শরা ফকির-দরবেশকে দেখা যায় মাথায় জট বেঁধে চুলকে খুব লম্বা করে। এটা সম্পূর্ণ অবৈধ ও সুনুত বিরোধী। বিভিন্ন পুণ্যবান লোকদের মাজারে তাদের আস্তানা গড়ে উঠে এবং গাঁজা তাড়ি ইত্যাদির আসর জমায়।

وَعِرِ النَّهِي الْمَن الْحَنْ ظَلِيَّة رَجُلَّ مِنْ الْحَنْ ظَلِيَّة رَجُلَّ مِنْ اَصْحَابِ النَّهِي اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِي اللَّهِ قَالَ النَّبِي اللَّهَ عَلَى النَّبِي اللَّهَ عَلَى النَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْم

8২৬২. অনুবাদ: নবী করীম — এর সাহাবীদের
মধ্যে ইবনে হানযালিয়া নামী একজন হতে বর্ণিত। তিনি
বলেন, নবী করীম করি বলেছেন, খোরায়ম আসাদী
লোকটি ভালো, তবে যদি তার মাথার চুল খুব লম্বা না
হতো এবং পরনের লুঙ্গি না ঝুলাতো টিাখনা গিরার নিচ
পর্যন্ত]। পরে খোরায়মের কাছে রাস্ল — এ কথাওলা
পৌছলে তিনি ছুরি নিয়ে চুলকে দুই কানের লতি পর্যন্ত
কেটে ফেললেন এবং লুঙ্গিকে অর্ধ গোড়ালি পর্যন্ত উঠিয়ে
নিলেন। — আবু দাউদ্য

وَعَنْ النَّ لِنْ الرَّبِي (رضه) قَالَ كَانَتْ لِيْ ذُوابَةٌ فَقَالَتْ لِيْ الْمِثْنَ لَا اَجُزُهُا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَانَدُ دَاوَدُ ) اللَّهِ عَلَى مَانُدُهَا وَاذَهُ )

8২৬৩. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাথার সমুখ ভাগে এক গুচ্ছ লম্বা চুল ছিল। আমার আমা আমাকে বললেন, আমি তা কাটব না। কেননা রাসূলুল্লাহ [কখনো কখনো স্নেহস্বরূপ] ভাকে ধরে সোজা করতেন। —আব দাউদ

وَعَنْ نَهُ اللّٰهِ مِن جَعْفَر (رض) اَنَّ النَّبِيَ ﷺ اَمْهَلَ الْاَجَعْفَرِ ثَلْثًا ثُمُّ اَتَاهُمْ فَقَالُ لاَ تَبْكُواْ عَلَى اَخِى بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ اُدْعُواْ إِلَى بَنِى اَخِى فَجِئَ بِنَا كَانًا اَفْسَرَاحٌ فَعَالُ اُدْعُلُوا لِي الْحَلَّاقَ فَامَرَهُ فَحَلَقَ رُوُسَنَا ـ (رَوَاهُ أَبُو دَاوْدُ وَالنَّسَائِيُّ)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: মুতার যুদ্ধে পর পর তিনজন সেনাপতি শহীদ হন। তাদের মধ্যে হয়রত জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.)ও ছিলেন। তাঁর শাহাাদাতের সংবাদের পর তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি রাস্ল 🚐 বিশেষভাবে সমবেদনা প্রকাশ করেন।

৪২৬৫. অনুবাদ: হ্যরত উম্মে আতিয়্যা আনসারী (রা.)
হতে বর্ণিত, জনৈক নারী মদিনায় [মেয়েদের] খতনা
করাত। নবী করীম তাকে বললেন, খতনা স্থানের
মাংস খুব বেশি কেটো না। কেননা তা কিম কাটার মধ্যে
সঙ্গমের সময়় | নারীর জন্য অত্যধিক তৃপ্তিদায়ক এবং
স্বামীর কাছে খুবই প্রিয়। – আবৃ দাউদ এবং আবৃ দাউদ
বলেছেন হাদীসটি ইন্সফ। তার বর্ণনাকারী অপরিচিত।

وَعَنْ النَّكَ كَرِنْمَةً بِنْتِ هُمَام (رح) أَنَّ الْمَرَأَةُ سَأَلَتْ عَانْ شَدَة (رض) عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ لاَبَأَسُ وَلْحِنِّى اَكْرَهُهُ كَانَ حَبِيْنِى يَسَكُرهُ وِيسْحَهُ . (رَوَاهُ اَبْسُو دَاوْدُ وَالنَّسَانَةُ)

8২৬৬, অনুবাদ: হযরত কারীমা বিনতে হুমাম (র.)
হতে বর্ণিত, একদা জনৈকা মহিলা মেহেদি দ্বারা [চুলে]
খেজাব লাগানো সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)
-কে জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে তিনি বললেন, তার ব্যবহারে
কোনো দোষ নেই, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তার
ব্যবহারকে পছন্দ করি না। কেননা আমার প্রিয় নবী

#### সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

المُورُّثُوُّ (श्रामीत्पन्न वाग्रामा) : আলোচ্য হাদীনের ভাষ্যে বুঝা যাচ্ছে, নারীদের চূলে মেহেদির খেজাব লাগানোকে হয়রড আয়েশা (রা.) পছন্দ করতেন না। তবে রাস্ল 🚎 -এর বিবিগণ হাতে মেহেদি লাগিয়েছেন। নবী করীম 🚎 এটা অপছন্দ করেনি।

মেশকাত ৫ম (আরবি-বাংলা) ৩১ (ক)

وَعَنْ ٢٠٢٢ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُنْبَةَ قَالُتْ بِالِيغْنِي فَقَالَ عُنْبَةَ قَالَتُ بِالْبِعُنِي فَقَالَ لَا أُبَايِعُنِي فَكَانَّهُ مَا لَا أُبَايِعُكِ حَتَّى تُغْيَرِيْ كَفَيْكِ فَكَانَّهُ مَا كَفًا سَبُع ـ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد)

৪২৬৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা [আবু সৃফিয়ানের স্ত্রী] হিন্দা বিনতে উত্তবা বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে বায়'আড করিয়ে নিন। তখন তিনি বললেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে বায়'আত করব না, যতক্ষণ না তুমি তোমার হাতের তালুদ্বয় পরিবর্তন করে নেবে। কেননা তোমার হাতের তালুদ্বয়কে দেখতে যেন হিংস্র জন্তুর থাবার ন্যায় দেখাছে। —[আবু দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : নারীদের হাতকে মেহেদি দ্বারা রঙিন করা বাঞ্ছ্নীয় । উক্ত মহিলাটির হাতে খেজাব লাগানো ছিল না বিধায় রাসূল 🚎 তাকে অপছন্দ করেছেন ।

8২৬৮. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক মহিলা হাতে চিঠি নিমে পর্দার আড়াল হতে হাত বের করে রাসূলুল্লাহ — -এর দিকে ইশারা করল। নবী করীম — নিজের হাতখানা শুটিয়ে ফেললেন এবং বললেন, আমি বুঝতে পারলাম না, এটা কি কোনো পুরুষের হাত না কোনো নারীরঃ তখন মহিলাটি বলল, বরং এটা মহিলার হাত। তখন নবী করীম — বললেন, যদি তুমি নারী হতে তাহলে অবশ্যই মেহেদির দ্বারা তোমার হাতের নখগুলো পরিবর্তন করে নিতে। – আব দাউদ ও নাসায়ী।

وَعَرِيْكُ ابْنِ عَبَّاسِ (َرض) قَالُ لَعِنَتِ الْسَواصِ لَسَتُوالْسُسُتَوْصِ لَسَّوَالنَّامِ صَةُ وَالْمُسَّنَنَمَ صَةُ وَالْوَاشِ مَةُ وَالْمُسْتَوْشِ مَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَد) 8২৬৯. অনুবাদ: হযরত আপুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই নারীর উপর লানত, যে অন্যের মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করে এবং যে নিজের মাথায় কৃত্রিম চুল লাগায় এবং যে অন্য নারীর চুল উপড়ায় অথবা নিজের ক্রর চুল উপড়ায়। আর যে নারী কোনো ব্যাধি ব্যতীত অপরের অঙ্গে উদ্ধি উৎকীর্ণ করে অথবা নিজের অঙ্গেও করায়। –(আব দাউদ)

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীসে বর্ণিত কাজগুলো জাহেলিয়াতের যুগে সাধারণভাবে নারী সমাজে প্রচলিত ছিল । বর্তমানে আমাদের সমাজে কোথাও কোথাও দেখা যায়। এটা সম্পূর্ণ হারাম। তবে হাা, যদি কোনো মহিলার মুখে দাড়ির ন্যায় পশম উঠে, তা উপড়িয়ে ফেলা জায়েজ আছে।

8২৭০. অনুবাদ : হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ : ্র্রা এমন পুরুষের উপর লানত করেছেন যে নারীর পোশাক পরিধান করে এবং এমন নারী যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে।
—আব দাউদা

8২৭১. অনুবাদ: হযরত আবু মুলাইকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে বলা হলো, এক মহিলা [পুরুষদের নাায়] ছুতা পরিধান করে। তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন, রাসূলুরাহ ক্রি এমন সব মহিলাদের উপর লানত করেছেন, যারা পুরুষদের বেশ ধারণ করে।
—[আর দাউদ]

৪২৭২. অনুবাদ: হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚟 -এর [এটাই] সাধারণ নিয়ম ছিল যে, যখন তিনি কোনো সফরে বের হতেন, তখন ঘরের সকলের নিকট হতে বিদায় নিয়ে সর্বশেষ বিদায় নিতেন হযরত ফাতেমা (রা.) হতে। আর যখন তিনি ফিরে আসতেন, তখন সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করতেন হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সাথে। যথারীতি একবার তিনি এক অভিযান থেকে আগমন করলেন এবং হযরত ফাতেমা (রা.)-এর ঘরের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখলেন. একখানা চট অথবা পর্দা তার ঘরের দরজায় ঝুলানো রয়েছে। আর হাসান ও হুসাইন তাদের উভয়ের হাতে পরিহিতি রয়েছে দু–খানা রূপার বালা। এটা দেখে নবী করীম 🚟 ঘরের দরজা পর্যন্ত আসলেন বটে, কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন না। ফলে হযরত ফাতেমা (রা.) বুঝতে পারলেন যে, এগুলো দেখার কারণে রাসুল 🚟 গৃহে প্রবেশ করেননি ৷ অতঃপর হযরত ফাতেমা (রা.) পর্দাখানা ছিঁডে ফেললেন এবং বালকদ্বয়ের হাত হতে वाना पू-थाना थुरन निर्मन এवः छ्टाक रक्नरमन বালকদ্বয় ভাঙ্গা বালা দুটি নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাস্লুল্লাহ -এর নিকট চলে গেল। তখন রাসূল 🚞 বালা দু-খানা তাদের নিকট হতে নিয়ে নিলেন এবং বললেন. হে ছওবান! এ অলঙ্কার দৃটি নিয়ে যাও এবং অমৃক পরিবারস্থ লোকদেরকে [যারা অতি দরিদ্র বলে পরিচিত] দিয়ে আস। আর তারা হলো হাসান ও হুসাইনের দিকে ইঙ্গিত করে] আমার পরিজন। তারা পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করবে, আমি তা পছন্দ করি না। অতঃপর বললেন ] হে ছাওবান! যাও ফাতেমার জন্য আসবের [বিশেষ পঁতির] একখানা হার এবং হাতির দাঁতের তৈরি দ-খানা বালা ক্রয় করে আন। - (আহমদ ও আবু দাউদ)

وَعَنْ لَكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الدُّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّهُ اللَّهُ الدُّهُ اللَّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ اللَّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ اللَّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّولُ اللَّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّولُ اللَّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّولُ اللَّهُ الدُّولُ اللّهُ الدُّولُ اللّهُ الدُّولَ اللّهُ الدُّولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الدُّولُ اللّهُ اللّه

وَعُونِ اللهِ اللهِ عَلَى مُلَيْكَةَ (رض) قَالَ وَيَهُ مُلَيْكَةَ (رض) قَالَتُ وَيَلَ لِعَانِشُتَهُ إِنَّ الْمُرأَةُ تَلْبُسُ النَّعْلَ قَالَتُ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الرَّجُلَةَ مِنَ النِّنسَاءِ. (رَوَاهُ أَلُدُ دَاهُ دَ)

هَ <del>عَرِهُ ٢٧٢ ئِ</del> ثُنُوباً نَ (رضہ) قَالَ كَانَ <sub>رَسُ</sub> اللَّهِ عَلَى إِذَا سَافَر كَانَ أَخِرُ عَهْدِه بِإِنْسَانِ مِسْنَاهُلِهِ فَسَاطِهُمَةً وَأَوْلُ مُسْ يُدَخُسُلُ عَسَلِيهِ فأطِمَةَ فَقَدِمَ مِنْ غُزَاةٍ وَقَدْ غُلُقَتْ مِسْحُ سِتْرًا عَلَى بَابِهَا وَحَلَّتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلْبِينِ مِنْ فِضَةٍ فَقَدِمَ فَكُمْ يَذُخُلُ فَظَنْتُ أنُّ مَا مَنْعَهُ أَنْ يَذْخُلُ مَا رَأَى فَهُ تَكُتِ غُرَوَفَكُتِ الْقُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَيْنِ وَقَطَعَتُهُ مِنْهُمَا فَانْطُلَقَا إِلَى رُسُولُواللَّهُ عَلِيَّ يَبْكِيَانِ فَأَخَذُهُ مِنْهُمَا فَقَالَ يَا ثُوْيَانُ إِذْهَبْ بِهِذَا إِلَى أَلِ فُكَانِ إِنَّ هُؤُلَاءِ أَهْلِي أَكُرهُ أَنْ يُأْكُلُوا طَيِسَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْسَا يَا ثَنُوبَانُ إِشْتَرُ لِفَاطِمَةَ قِلْاَدَةً مِنْ عَصْب وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ . (رَوَاهُ أَحْمُدُ وَأَبُو دَاوْدَ)

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

[शमीत्प्रत वग्नाचाा] : সোনা রূপার যে কোনো অলঙ্কার ছোট ছোলেদেরকেও পরিধান করানো ন্ধান্তে নেই।

وَعَرِيْكُ اِبْنِ عَبَّاسِ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ اكْتَحِلُوا بِالْاِثْمِدِ فَانَّهُ يَجَلُو اللَّهِ فَانَهُ يَجَلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَتَ لَهُ مُكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلُّ لَيْلَةٍ ثَلْقَةً فِي هٰذِهِ وَثَلْقَةً فِي هٰذِهِ وَثَلْقَةً فِي هٰذِهِ . (رَوَاهُ التَّرْمِذيُ)

৪২৭৩. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)

হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম করেদেন, তোমরা

ইসমিদ সুরমা লাগাও। কেননা তা দৃষ্টিশক্তি প্রথর করে

এবং পলকের চুল অধিক জন্মায়। বর্ণনাকারী হযরত

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম করেদের

একটি সুরমাদানি ছিল, তিনি প্রত্যেক রাত্রে তা হতে এ

চোখে তিনবার, ঐ চোখে তিনবার সুরমার শলাকা

লাগাতেন। —[তিরমিযী]

وَعَنْ اللّهُ يَكُنُ مُ قَالُ كَانَ النّبِيُ عَلَى يَكُتُحِلُ قَبْلُ اَنْ يَكُتُمُ وَالْعَنْ اللّهِ يَكُتُحِلُ اللّهُ وَقَالُ اِنْ يَكُلُ عَبْنِ قَالُ وَقَالُ اِنْ يَكُلُ عَبْنِ مَا تَكُاوَيْتُمْ بِعِ اللّهُ دُودُ وَالسّعُوطُ وَالصّحِامَةُ وَالمَشِيُّ وَخَيْرُ مَا الْمُتَعَمِّ وَالْمَشِيُّ وَخَيْرُ مَا الْمُتَعَمِّ وَالْمَشِيُّ وَخَيْرُ مَا الْمُتَعَمِّ وَالْمَشِيُّ وَخَيْرُ مَا الْمُتَعَمِّ وَالْمَثَى وَخَيْرُ مَا تَحْتَجِمُونَ وَيُنْ مِنْ الشَّعَرُ وَالْقَ مَنْ مَا تَحْتَجِمُونَ وَيُنْ مِنْ اللّهُ عَلَى مَا تَحْتَجِمُونَ وَيَنْ وَانْ رَسُولُ اللّهُ عَنْ مَنْ عَلَى مَا لَا مُعَرَّ عَلَى مَا لَا مُعَلَى مَا لَا مَنْ عَلَى مَا لَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى مَا مَنْ عَلَى مَا لَا مَنْ عَلَى مَا لَا مُعَلِي الْمُحَامَةِ. (رَوَاهُ اللّهُ عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا مَا مَنْ عَلَى مَا لَا عَجَامَةٍ. (رَوَاهُ اللّهُ عَلَى مَا لَا عَبْدُا مَا يَعْمَ الْمَالِكَةِ إِلّا قَالُوا عَلَيْكَ بِالْحَجَامَةِ. (رَوَاهُ المَالَوكَةِ إِلّا قَالُوا عَلَيْكَ بِالْحَجَامَةِ. (رَوَاهُ اللّهُ عَلَى مَالَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا لَا اللّهُ عَلَى مَالَوْ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْمُعْلِقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِي الْعَلَى الْعَلَالِي الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَمُ ا

৪২৭৪. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম 🚃 রাত্রে শোয়ার পূর্বে প্রত্যেক চোখে তিন তিন শলাকা ইসমিদ সুরমা লাগাতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আরো বলেছেন, যে সমস্ত জিনিস দ্বারা তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর তন্মধ্যে [চার প্রকারের চিকিৎসা] সবচেয়ে উত্তম-লাদুদ [ফোঁটা ফোঁটা করে মুখে ঢালবার ঔষধ], সাউত [ফোঁটা ফোঁটা করে নাকে দেওয়ার ঔষধ], শিঙ্গা লাগানো এবং জোলাপ নেওয়া। যে সকল সুরমা তোমরা ব্যবহার কর তন্মধ্যে ইসমিদ হলো সর্বোত্তম। তাতে চোখের দষ্টিশক্তি সতেজ হয় এবং চোখের পলকের চুল অধিক জনাায়। আর শিঙ্গা লাগানোর জন্য উত্তম দিন হলো চাঁদের সতের, উনিশ ও একুশ তারিখ। আর রাস্লুল্লাহ -এর যখন মি'রাজ হয়েছিল, তখন তিনি ফেরেশতাদের যে কোনো দলের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছিলেন যে, আপনি অবশাই শিক্ষা লাগাবেন। - তির্মিয়ী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَنْ الْسَوْبَاتِ । [शमीरमत बार्गा] : শিঙ্গা দ্বারা শরীর হতে দৃষিত রক্ত বের হয়ে যায়, পরে অনেক মারাত্মক ব্যাধি হতে নিরাপদে থাকা যায়।

وَعَنْ ثَنْكَ عَانِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيُ عَلَى الْمُبِيُ الْمُبِيُ الْمُبِيُ الْمُبِيُ الْمُبَيِّ الْمُجَلِّمُ الْمُجَلِّمُ الْمُجَلِّمُ الْمُجَلِّمُ الْمُجَلِّمُ الْمُجَلِّمُ الْمُجَلِمُ الْمُجَلِّمُ الْمُجَلِمُ الْمُجْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِي الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

8২৭৫. জনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত,
নবী করীম ক্রি পুরুষদের এবং মহিলাদেরকে
হাম্মমথানায় [গোসলের জন্য] প্রবেশ করতে নিষেধ
করেছেন। অবশ্য পরে কেবলমাত্র পুরুষদেরকে ইজারসহ
প্রবেশ করার জনুমতি দিয়েছেন। - তির্মিখী ও আবু দটদ।

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা) : এখানে হাম্মম বলতে ঐ সকল অভিজাত গোসলের স্থান উদ্দেশ্য, যেখানে অন্যান্যের সামনে বেহায়াপনা এবং সতর খোলার সম্ভাবনা রয়েছে।

وَعُنْ آلَانُ اَبِسَ الْمَلِيْحِ (رح) قَالَ قَدِمَ عَلَى عَانِشَةَ (رض) نِسْوَةً مِنْ اَهْلِ حِمْصَ فَقَالَتْ مِنْ اَيْسَ اَنْفُنَ قَالُتْ مِنَ اَهْلِ حِمْصَ فَلَعَلَّكُنُّ مِنَ الْكُورَةِ التَّتِيْ تَذخُلُ نِسَاوُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَ بَلَى قَالَتْ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا إلَّا هَتَكَتِ شِيابَهَا فِنْ غَيْرِ بِينَتِ زَوْجِهَا إلَّا هَتَكَتِ السُيْتَرَبَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ وَوَايَةً فِنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ وَوَاهُ التَّرْمِذِيُ

8২৭৬. অনুবাদ: হযরত আবুল মালীহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হেমস অধিবাসিনী কয়েকজন মহিলা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোথা হতে এসেছ? তারা বলল, সিরিয়া হতে। তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন, সম্ভবত তোমরা ঐ এলাকার অধিবাসিনী, যেখানের মহিলারা হাম্মামখানায় প্রবেশ করে? তারা বলল, হাঁ। তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন, আমি রাসুলুয়াহ বক্র তারা কল, তারা কল, তারা কল, হাঁ। তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন, আমি রাসুলুয়াহ বক্র বলতে শুনেছি, যে নারী তার স্বামীর ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও তার স্বীয় কাপড় খোলে, তাহলে সে যেন তার ও তার প্রভুর পর্দা ছিড়ে ফেলল। অপর এক বর্ণনায় আছে, নিজ ঘর বাতীত অন্য কোথাও কাপড় খুললে সে যেন তার ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর মধ্যের পর্দা নষ্ট করে দিল। –[তিরমিযী ও আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

हामीरात वार्षा। : নিজের গৃহ ব্যতীত কোনো মহিলার শরীরের কাপড় অন্য কোথাও, যেথানে পরপুরুবের নজর পড়তে পারে, বিনা ওজরে খোলা হারাম। অবশ্য চিকিৎসার জন্য ডাক্টারের কাছে প্রয়োজনমতো জায়েজ আছে।

وَعَنْ لَاللهِ عَلَى اللهِ بَنِ عَمْرِو (رضا) أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَمْرِو (رضا) أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَجَمِ وَسَتَجَدُونَ فِينَهَا الرِّجَالُ اللهِ بِالْاُزُرُ وَامْنَعُوهَا النِّرِسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفْسَاءً. (رَوَاهُ أَنْ دَاوُدَ)

8২৭৭. অনুবাদ: হযরত আপুক্লাহ ইবনে আমর (রা.)
হতে বর্ণিত, রাসূপুক্লাহ

কালছেন, অচিরেই আজমী
দেশ তোমাদের দখলে আসবে এবং তথায় তোমরা
এমন কিছু ঘর পাবে যাকে হান্মাম বল হয়। সে সমস্ত
হান্মাম তোমাদের পুরুষেরা যেন ইজার পরিহিত অবস্তা
ব্যতীত প্রবেশ না করে, আর মহিলাদের তা হতে বিরত
রাখবে। তবে রুগ্ণ এবং হায়েজ-নেফাস হতে পবিত্রতা
অর্জনকারী মহিলাদের বাধা দেবে না। [যদি তারা তাতে
প্রবেশ করতে বাধ্য হয়।] —[আবু দাউদ]

وَعَنْ مُلْكُ بَالِيهِ (رض) أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالُ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يَدُو لَكُ الْحَمَّامَ مِغَيْدِ إِذَارِ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يَدُخِلُ حَلَيْلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَن كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يَكُو بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يَحْدُمُ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يَحَدُّمُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ الْلَهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيُولِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْعُرُومِ اللَّهُ وَالْمُولِي الْتُولِي اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْعُولِي اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْعُرِي اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْعُرْمِ الْعُلَامِ الْعُرْمِ الْعُلَامِ الْعُلْوِمِ الْعُلِي مَا الْعُرْمِ الْعُلِي مُلْكُومِ الْعُلِي الْعُلِي مُنْ الْعُلِي مُنْ الْعُلُومُ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلُومُ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي مِنْ الْعُلِي الْعِلْمُ الْعُلِي الْعُلْمِ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلْمِ الْعُلِي الْعُلْمِ الْعُلِي الْعُلْمِي الْعُلِي الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلِي الْعُلْمُ الْعُلِي الْعُلْمِي

8২৭৮. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম করেনে বালছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ইজার ব্যতীত হাত্মামখানায় প্রবেশ না করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার বিবিকে হাত্মামে প্রবেশ না করায় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন এমন খাবার মজলিসে না বসে, যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়।

গ্লসে না বসে, যেখানে মদ পারবেশন করা হয়। —[তিরমিযী ও নাসায়ী]

# সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : নিজে মদ পান না করলেও মদের মজলিসে বসা জায়েজ নেই। কেননা তার সমুখে দেদার একটি হারাম কাজ হতে থাকবে, আর সে তাতে বাধা প্রদান করা কিংবা প্রতিবাদ করবার সামর্থ্য রাখবে না, এমতাবস্থায় সে পূর্ব ঈমানদার বলে বিবেচিত হবে না।

# एठीय अनुत्रक : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَنْ بِنَ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ النّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

৪২৭৯. অনুবাদ: হযরত সাবেত (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, হযরত আনাস (রা.)-কে নবী করীম

-এর খেজাব লাগানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।
জবাবে তিনি বললেন, যদি আমি তাঁর মাথার সাদা
চুলগুলো গনে দেখতে চাইতাম, তবে অনায়াসে গনতে
পারতাম। অর্থাৎ তার চুল এমন বেশি পরিমাণে সাদা
হয়নি যে, খেজাব লাগাতে হবে। তিনি বললেন, সূতরাং
তিনি খেজাব লাগাননি। অপর এক বর্ণনায় এ কথাটি
বর্ধিত আছে যে, হয়রত আবু বকর (রা.) মেহেদি ও
কতম ঘাস মিশ্রিত খেজাব লাগিয়েছেন। আর হয়রত
ওয়র (রা.) নিরেট মেহেদির খেজাব লাগিয়েছেন।

-বিখারী ও মুসলিম

وَعَرِو اللهِ الْمِن عُمَر (رض) أَنَّهُ كَانَ يُمُ لَكُنْ مُنَابُهُ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقِيْلُ لَهُ لِمَ تَصَبَغُ بِالصُّفْرَةِ قَالَ إِنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَصْبَعُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءً احْبُ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ يَصَبَعُ بِهَا نِينَابَهُ كُلُهَا حَتَى عِمَامَتَهُ وَرَوْهُ أَبُو دَاوُدُ وَالنّسَانِيُّ)

–[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

شرحُ الْحَدِيْثُ (হাদীসের ব্যাখ্যা) : "اَلْصُنْدُرُة" এমন এক সুগন্ধি হলুদ রং, যাতে লালচে রং মিশ্রিত থাকে। রাসূল 😅 অধিকাংশ এ রঙ্কই ব্যবহার করতেন। তবে সবুজ রং দ্বারা কাপড় রঞ্জিত করেছেন বলেও হাদীসে উল্লেখ আছে।

وَعَرِثُ ٢٠٠٠ عُشَمَانَ بِنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ مَوْهَبِ (رح) قَالَدَخَلْتُ عَبلُى أُمِسَلَمَةً فَاخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ النَّبِيَ ﷺ مَخْضُوبًا . (رَوَاهُ البُخَارِقُ) 8২৮১, অনুবাদ: হ্যরত ওসমান ইবনে আমুল্লাহ ইবনে মাওহাব (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি [একবার] হ্যরত উম্মে সালামা (রা.)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি আমাদের সম্মুখে নবী করীম ——এর কয়েক গাছি চুল বের করে আনলেন যা [মেহেদি দ্বারা] খেজাব করা ছিল। —[রখারী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चानीत्प्रत वार्षा। : রাসূল 🚃 মাথার চূলে খেজাব লাগাননি। অবশ্য কখনো কখনো দাড়িতে মের্হেদি খেজাব লাগিয়েছেন। অথবা তিনি খুব বেশি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, ফলে তাতে চূল দাড়ির রং খেজাবের রং ধারণ করেছিল। তাই বর্ণনাকারী তাকে খেজাব করা হয়েছিল বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে খেজাব করা ছিল না।

وَعُونَ مِهِ الْمِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ اتَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمُحَنَّتُ قِدْ خَضَبَ بِدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَالُ هٰذَا قَالُوْا يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَامَر بِهِ فَنُفِى إِلَى النَّقِيْعِ فَقِبْلَ بِا رُسُولُ اللَّهِ الاَ نَقْتُلُهُ فَقَالَ إِنِّى نُهِيتُ عَن قَتْلِ الْمُصَلَيْنَ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدً)

8২৮২. অনুবাদ : হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ 

এক হিজড়াকে আনা হলো, সে তার হাতে এবং পায়ে মেহেদি লাগিয়ে রেখেছিল। তখন রাস্লুল্লাহ 

করলেন, এটার এ অবস্থা কেনং সাহাবীগণ বললেন, সে নারীদের বেশ ধারণ করেছে। তখন তিনি তাকে শহর হতে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সূতরাং তাকে শহরের বাইরে নাকী' নামক স্থানে নির্বাসিত করা হলো। অতঃপর রাস্লুল্লাহ' অনারা কি তাকে কতল করে দেবং তিনি বললেন, নামাজি ব্যক্তিদেরকে কতল করেতে আমাকে নিষ্টেধ করা হয়েছে। —আত্র দাউদা

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা] : নারীও নয় কিংবা পুরুষও নয়, এমন ব্যক্তিকে বদা হয় মুখান্লাছ বা হিজড়া। এতদ্বিন্ন পুরুষ নারীর বেশ এবং নারী পুরুষের বেশ ধারণ করা হারাম। প্রকৃত হিজড়াকে নারীদের সমাজে প্রবেশ করতে দেওয়া নাজায়েজ।

وَعَرِيْكِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ (رض)
قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَكَةَ جَعَلَ اهْلُ مَكَّةَ مَعَلَ اهْلُ مَكَّةَ مَعَلَ اهْلُ مَكَّةَ مَعَلَ الْهُمْ مِبَانِهِمْ فَيَدْعُوْ لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُوسَهُمْ فَجِئَ بِيْ لِلْهُمْ فَالْمَ بَمَسَّنِيْ مِنْ اجْلِ الْفَهُونَ الْمُخلُوقَ وَارُوا هُ الْهُو دَاوْدَ)

৪২৮৩. অনুবাদ: হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওক্বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ যথন মক্কা জয় করলেন, তখন মক্কাবাসীরা তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে তাঁর খেদমতে আনতে শুরু করল আর তিনিও তাদের জন্য বরকতের দোয়া করতেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। ওয়ালীদ বলেন, আমাকেও তাঁর খেদমতে আনা হলো, সেই সময় আমার গায়ে খালুক সুগন্ধি মাখা ছিল। সেই [রঙিন] খালুক সুগন্ধির দরুন তিনি আমাকে স্পর্শ করেননি।

–[আবু দাউদ]

وَعُرِفُ ثِنْكُ إِلَى قَتَادَةَ (رض) أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَالَ الرَّهُ وَالَّ لِي جُمَّةً اَفَارُجِلُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى انْعَمْ وَاكْرِمُهَا قَالَ فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبُمَا دَهُنَهَا فِي الْيَوْمِ مُرْتَيْنِ مِن اجلِ قَولِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى انْعَمْ وَاكْرِمُها . (رَوَاهُ مَالِكُ)

–[মালেক]

وَعَن مُنْكَ الْحَجَّاجِ بَن حَسَّانِ (رض) قَالَ دَخَلْنَا عَلَى انسِ بننِ مَالِكٍ فَحَدَّتُنِى الْخَتِى الْمُغِينَرَةُ قَالَتَ وَانْتَ بَوَمَئِذٍ غُلامً وَلَكَ قَرْنَانِ اوْ قُصَّتَانِ فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرُكَ عَلَيْنِ اوْ قُصَّتَانِ فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرُكَ عَلَيْنِ اوْ قُصُوهُمَا عَلَيْنِ اوْ قُصُوهُمَا فَانَ هَذَا وَيُ الْبَهُ وَدِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاؤَد)

8২৮৫. অনুবাদ: হযরত হাজ্জাজ ইবনে হাসসান (র.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হযরত হাসান ইবনে
মালেক (রা.)-এর নিকট গেলাম। তিখন আমি ছোট
শিশুই ছিলাম।] আমার ভগ্নি মুগীরা [সেই দিনকার
ঘটনাটি আমাকে এভাবে] বর্ণনা করেছেন যে, তুমি তখন
ছোট বাচ্চা ছিলে। তোমার চুলের দুটি বেণি অথবা দুটি
গুচ্ছ ছিল। তখন হযরত আনাস (রা.) তোমার মাথার
উপরে হাত ফিরিয়ে তোমার জন্য বরকতের দোয়া
করলেন এবং বললেন, তার এই বেণি দুটি কেটে ফেল
অথবা বলেছেন, মুড়িয়ে ফেল। কেননা এটা ইছদিদের
আচরণ। —[আবু দাউদ]

وَعَنْ نَهْنِي رَسُولُ السَّهِ عَلَى (رض) قَالَ نَهْي رَسُولُ السَّهِ أَنْ تُنْجُ لِقَ الْمَسْرَأَةُ رَأْسُهَا. (رَوَاهُ النَّسَانَيُّ)

৪২৮৬. **জনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ ः গ্রীলোকের মাথা মুড়িয়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন। -[নাসায়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

আইনিসের ব্যাখ্যা] : গ্রীলোকের মাথার চুল পুরুষদের দাড়ির ন্যায় সৌন্দর্য ও শ্রীবর্ধক। সুতরাং ওলামাদের মতে গ্রীলোকের মাথার চুল মুড়ান এবং কাটা জায়েজ নয়।

وَعَنْ بِهِ بِهِ مِنْ يَسَادٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلُ ثَائِرُ اللّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلُ ثَائِرُ اللّهِ عِلَى إللهِ عَلَى الْمُرْدُ بِاصْلاحِ شَعْدِهِ وَلِحْيَتِهِ فَفَعَلَ ثُمُّ رَجَعَ فَقَالُ رُسُولُ شَعْدِهِ وَلِحْيَتِهِ فَفَعَلَ ثُمُّ رَجَعَ فَقَالُ رُسُولُ اللّهُ عَلَى الْكَبُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّه

৪২৮৭. অনুবাদ: হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.)

হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ 

মসজিদে ছিলেন।
এ সময় দাড়ি চুলে এলোমেলো এক ব্যক্তি আসল, তথন
রাসূলুল্লাহ

হাত দ্বারা তার প্রতি ইশারা করলেন,
যেন তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন যে, সে যেন তার চুল দাড়ি
ঠিক করে আসে। লোকটি তাই করল। অতঃপর নবী
করীম

-এর খেদমতে ফিরে আসল। তথন
রাসূলুল্লাহ

বললেন, তোমাদের কেউ শয়তানের
মতো এলোমেলো চুলে আসতে, তা অপেক্ষা এখন যে
অবস্থায় আছ তা কি উত্তম নয়। –[মালেক]

وَعُن هُنْ اللّهُ طَيْبٌ يُحِبُ الطَّيِّبَ نَظِيفُ يُقُولُ انَّ اللّهُ طَيْبُ يُحِبُ الطَّيِّبَ نَظِيفُ يُحِبُ النَّطَافَة كَرِيمُ يُحِبُ الطَّيِّبَ نَظِيفُ يُحِبُ الْجَوْدُ فَنَظِفُوا اراهُ قَالَ افْنيتَكُمُ وَلاَ تَشَبُّهُ أَوا بِالْيَهُ وَوَقَالَ فَذَكُرَ ثُولِكَ لِمُهَا جِرِيْنَ مِسْمَادٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيْهِ عَلَمُ اللّهُ اللهُ سَعْدٍ عَن اَبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَى مِشْلَهُ إِلَّا انْهُ قالَ نَظَفُوا افْنِيمَتَكُمُ . (رَوَاهُ التِرْمِيدَيُ) ৪২৮৮, অনুবাদ: হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়াব (রা.) হতে শ্রুত যে, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকেই ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্ছন, তাই পরিচ্ছনতাকেই পছন্দ করেন। তিনি দয়ালুও, তাই দয়া করাকে ভালোবাসেন। তিনি দাতা, তাই দানশীলতাকে পছন্দ করেন। সূতরাং তোমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন রাখ, রাবী বলেন, সম্ভবত ইবনে মুসাইয়াব বলেছেন, তোমাদের [ঘর-দুয়ার ও] আঙ্গিনাকে ইহুদিদের মতো অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন। রাখো না। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে মসাইয়াবের বর্ণিত এ কথাগুলো আমি হযরত মহাজির ইবনে মিসমারের কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, অবিকল এ কথাগুলো আমাকে হযরত আমের ইবনে সা'দ তার পিতার মাধামে নবী করীম === হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি নিঃসন্দেহে বলেছেন, তোমরা নিজেদের আঙ্গিনাকে পরিষ্কার-পরিষ্ক্র রাখ। -[তিরমিযী]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা): কোনো ঈমানদারের জামাকাপড় বা শরীরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাই যথেষ্ট নর; বরং তার প্রিম্বার ও তার আশপাশ পরিষ্কার করে রাখাও ঈমানের দাবি। পরিশেষে এটাও প্রমাণিত হলো যে, হাদীসটির ু প্রকৃত বর্ণনাকারী সাহাবী হলেন হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)।

وَعَرْفُ النّهُ يَحْيَى بَنِ سَعِيْدٍ (رض) أَنّهُ سَعِيْدٍ (رض) أَنّهُ سَعِيْدِ الْرض) أَنّهُ خَلِيْلُ الرَّحْمُنِ الْمُسَيْبِ يَقُولُ كَأَنَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمُنِ الْوُلْالِنَّاسِ ضَيْفَ الطَّيْفَ وَاوُلُ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ وَاوُلُ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ وَاوُلُ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ وَاوُلُ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ وَاوُلُ النَّاسِ وَمَّ مَا هٰذَا وَاوُلُ النَّاسِ وَاللَّيْبُ وَقَالًا يَا رَبِّ مَا هٰذَا قَالَ الرَّبُ تَبَارُكُ وَتَعَالَى وَقَالًا يَا رَبِّ مَا هٰذَا قَالَ الرَّبُ تَبَارُكُ وَتَعَالَى وَقَالًا يَا إِبْرَاهِنِهُ قَالًا رَبُوا فِيهُ مَا لِكُ

৪২৮৯. অনুবাদ: হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহর বন্ধু হযরত ইবরাহীম খলীল (আ.)-ই প্রথম মানুষ যিনি মেহমানের আতিথেয়তা করেছেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি গোফ কেটেছেন। আর তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি গোফ কেটেছেন। আর তিনিই প্রথম মানুষ যিনি চুল সাদা হতে দেখেছেন। তখন তিনি বলে উঠলেন, হে প্রভু এটা কিং মহান কল্যাণকর আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে ইবরাহীম! এটা মর্যাদার প্রতীক। তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু! আমার মর্যাদাকে আরো বৃদ্ধি করে দাও। –[মালেক]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : কথিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দাড়ি ও চুল ধবধবে সাদা হয়ে গিয়েছিল। سَرُحُ الْحَدِيْثِ আর আল্লাহ তা'আলা যে لَاِنَى جَاعِلُكُ لِلنَّاسِ اِمَامًا إِنْ خَاعِلُكُ لِلنَّاسِ اِمَامًا [بُنِي جَاعِلُكُ لِلنَّاسِ اِمَامًا] ঘোষণা করে তার ইজ্জত ও মর্যাদাকে সর্বোচ্চে উঠিয়েছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষণ্র থাকবে।

পরিচ্ছেদ : ছবি সম্পর্কে বর্ণনা

्वत वह्रवहन यात जर्थ रत्ना जाकृष्ठि वानात्मा । जात वशात उत्पन्ना राष्ट्र कामा, कार्ठ, भिजन, "اَلتَهَاوُرُ र्श्वर्ण, রৌপ্য দ্বারা নির্মিত আকৃতি বা মৃতিসমূহ। আর "تَكَارِيْر " যদিও হচ্ছে ব্যাপক জীব নির্জীব ইত্যাদির জন্য; কিন্তু এখানে শুধু জীবনের ছবি, আকৃতি উদ্দেশ্য । আর এতেই রয়েছে শান্তির ধমকি । বিভিন্ন হাদীসে তাকে কঠোর হারাম কাজ বলা হয়েছে এবং ছবির সাথে সংশ্রিষ্ট সকলের প্রতি আল্লাহর নবী লানত করেছেন। কোন জাতীয় ছবি তোলা যেতে পারে, আর কোন প্রকারের ছবি তোলা নিষিদ্ধ, এ পরিচ্ছেদের হাদীসে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

# فُصُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

ر أَبِي طُلْحَةَ (رضه) قَالَ قَالَ كَلْبُ وَلاَ تَصَاوِيْرُ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

৪২৯০. অনুবাদ: হযরত আব তালহা (রা.) হতে वर्ণिত। তিনি বলেন, नवी कतीय = वर्लाइन, ফেরেশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করেন না যাতে কুকুর রয়েছে এবং সেই ঘরেও না যাতে আছে [প্রাণীর] ছবি।

-[বখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

[शमीरमत वाभा।] : এখানে [উপরিউক্ত হাদীসে] ফেরেশতা দারা রহমতের ফেরেশতা উদ্দেশ্য। নতুবা মানুষের شُرُحُ الْمُحَدِّثِ সংরক্ষণকারী ফেরেশতা এবং কিরামান কাতেবীন ফেরেশতা তো সর্বক্ষণ সাথে থাকবেন।

এখন আলোচনা হলো যে, কুকুর এবং ছবি দ্বারা ব্যাপকভাবে যে ছবি, ফটো রাখা এবং যে কুকুর পালা জায়েজ তাও এ নির্দেশের আওতাভুক্ত রয়েছে, না যেগুলো জায়েজ সেসব এ নির্দেশের বহির্ভৃত।

তাই কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামের রায় বা মত হচ্ছে যে, এ নির্দেশ থেকে ঐসব বস্তু বহির্ভূত। অর্থাৎ যে ফটো রাখা জায়েজ এবং যে কুকুর পালন করা জায়েজ সেগুলো রহমতের ফেরেশতাদের প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে না।

কিন্তু আল্লামা নববী (র.) বলেন, এ নির্দেশ, ভ্কুম সবধরনের কুকুর এবং ফটোর ক্ষেত্রে ব্যাপক। কেননা ফটো এবং কুকুরের প্রতি ফেরেশতাদের স্বভাবগত ঘৃণা রয়েছে, জায়েজ নাজায়েজ হচ্ছে ভিনু ব্যাপার। আর কোনো বস্তুর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে পৃথক ব্যাপার। যেমন যদি কোনো ব্যক্তি ভূলবশত বীষ পানকরে ফেলে তাহলে সে পাপী হবে না কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় হবে যে, সে মানুষটি মারা যাবে। আর হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস দ্বারা একথাটির আরো শক্তি বৃদ্ধি হয়ে থাকে যে, একদা রাসূল 🚃 -এর চৌকির নিচে একটি কুকুর ছানা পড়া অবস্থায় ছিল এবং রাসূল 🚃 -এর জানা ছিল না। আর এক্ষেত্রে রাসল 🚃 -এর অক্ষমতা ছিল, এতদসত্ত্তেও হয়রত জিবরাঈল (আ.) আসেননি। তাই বুঝা গেল যে, প্রয়োজনের জন্য ছবি, ফটো এবং কুকুর রাখার দরুনও ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। তবে পাপ হবে না। আর তা হচ্ছে ভিন্ন ব্যাপার।

يَوْمًا وَاجِمًا وَقَالَ إِنَّ جِبْرُنِيلً كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلُمْ يَلْقَيْنِي أَمَاواللَّهِ مَا ৪২৯১. অনুবাদ : হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হ্যরত মায়মুনা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, একদিন রাসুলুল্লাহ 🚃 চিন্তিত অবস্থায় ভোর করলেন এবং বললেন, হ্যরত জিবরাঈল (আ.) এ রাত্রে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ করেননি। আল্লাহর কসম! তিনি তো কখনো আমার সাথে কথা দিয়ে খেলাফ করেননি। অতঃপর তাঁর মনে

آخُلَفَنِی ثُمَّ وَقَعَ فِی نَفْسِهِ جِرُو کَلْبِ تَحْتَ فُسْطَاطِلَهُ فَامَرْسِهِ فَاخْرِجَ ثُمَّ اخَذْ بِيَدِهِ مَا \* فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا اَمْسُی لَقِبَهُ جِبْرَئِیلُ فَفَالَ لَقَدْ كُنْتَ وَعَدْتَ نِی اَنْ تَلْقَانِی الْبَارِحَةَ قَالَ اَجَلُ وَلَٰكِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَیْتًا فِنِیهِ كَلْبُ وَلا صُورَةً فَاصَبَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ یَوْمَئِذِ فَامَر بِقَتْلِ الْكِلابِ حَتَٰی اللّٰهِ ﷺ یَومَئِذِ فَامَر بِقَتْلِ الْكِلابِ حَتَٰی انّهُ یَاأُمُر بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِینِ

পড়ল ঐ কুকুর ছানাটির কথা, যা তাঁর তাঁবুর নিচে ছিল। তখনই তিনি তাকে ঐখান থেকে বেব কবে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর তাকে বের করে দেওয়া হলো। অতঃপর ককরটি যে জায়গায় বসা ছিল, তিনি সে জায়গায় কিছ পানি নিজ হাতে নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন। পরে যখন বিকাল হলো হযরত জিবরাঈল (আ.) তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন নবী করীম 🚟 বললেন গত রাত্রে আপনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা করেছিলেন। তিনি বললেন, হাঁ৷ সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলাম৷ কিন্তু আমরা এমন ঘরে প্রবেশ করি না যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে। পরের দিন সকালে রাসুলুল্লাহ 🚐 সমস্ত কুকুর মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন। এমনকি ছোট ছোট বাগানের [হেফাজতে রক্ষিত] কুকুরগুলোকেও মারার হুকুম দিলেন [কেননা তার জন্য কুকুর পোষার প্রয়োজন নেই ] তবে বড় বড় বাগানের কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেন। [অর্থাৎ এগুলোকে মারতে বলেননি |] -[মুসলিম]

وَعَرْهِ ٢٢٢ عَانِشَةَ (رض) أَنُّ النَّبِيَ ﷺ مَمْ يَنْنَا فِينِهِ مَنْدَنَّا فِينِهِ مَصَالِينِهُ إِلَّا نَقَضُهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ)

8২৯২. অনুবাদ: হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)
হতে বর্ণিত, নবী করীম আ আপন গৃহে (প্রাণীর)
ছবিযুক্ত কোনো জিনিসই রাখতেন না; বরং তা ভেঙ্গে
চুরমার করে ফেলতেন। -[বুখারী]

وَعَنْهَ النّهَا اِشْتَرَتْ نُمْرَقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَكَمْ اللّهِ عَلَيْهَ قَامَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهَ قَامَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

৪২৯৩, অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, একবার তিনি একটি গদি [বা আসন] ক্রয় করলেন। তাতে প্রাণীর অনেকগুলো ছবি ছিল। যখন রাসলল্লাহ :::: [বের হতে] তা দেখলেন, দরজায় দাঁডিয়ে গেলেন, ঘরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় ঘণার ভাব দেখতে পেলাম। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসলাল্লাহ! আমি [আমার গুনাহের জন্য] আল্লাহ ও তাঁর রাসলের কাছে তওবা করছি। বলুন তো, আমি কি অপরাধ করেছি? তখন রাস্লুল্লাহ 🚟 বললেন, এ গদিটি কেনং আমি বললাম, আপনার বসার এবং বিছানা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য আমি তা ক্রয় করেছি। তখন রাস্লুল্লাহ বললেন এ সমস্ত ছবি যারা তৈরি করেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে যা তোমরা বানিয়েছ তাতে জীবন দান কর. অতঃপর বললেন্ ফেরেশতাগণ কখনো এমন ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি থাকে।

-[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : তোমরা তাতে জীবন দান কর – কথাটি সেদিন তিরস্কারমূলকভাবে অক্ষমতা প্রকাশের জন্য বলা হবে। তারা জীবন দিতেও পারবে না, আজাব হতে রেহাইও পাবে না।

وَعَنْهَ النَّهَا كَانَتْ قَدِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهُوةِ لَهَا سِتْرًا فِينِهِ تَمَاثِيلُ عَلَى سَهُوةِ لَهَا سِتْرًا فِينِهِ تَمَاثِيلُ فَهَتَكُهُ النَّبِيُ ﷺ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ ثُمْرَفَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

8২৯৪. অনুবাদ: হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, একবার তিনি ঘরের জানালায় একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। তাতে ছিল প্রাণীর প্রতিকৃতি। তখন নবী করীম তাকে ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) সেই কাপড়ের খণ্ড দ্বারা দুটি বালিশ বানিয়ে নিলেন এবং তা ঘরের মধ্যেই ছিল। রাসূল তাতে হেলান দিয়ে বসতেন। —[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : কাপড়টি ছিঁড়ে ফেলার পর প্রাণীর ছবিটি অবিকল বহাল থাকেনি বা তার সাথে সন্মানসূচক আচরণ করা হয়নি। কাজেই তাকে পায়ের নিচে কিংবা দলিত-মথিত অবস্থায় ব্যবহার করার মধ্যে কোনো দোষ নেই।

وَعَنْهَ ثَلْكُ أَنَّ النَّبِي اللَّهُ خَرَجَ فِي غَلَا أَنَّ النَّبِي اللَّهُ خَرَجَ فِي غَرَاةً فِا خَرَةً فِي غَرَاةً فِا خَرَةً فَا عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَبِمَ فَرَأَى النَّمَطُ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ فُلَمَّا قَبِمَ أَمُرْنَا أَنْ نَّكُسُمَ فَكُمْ مَا أَمُرْنَا أَنْ نَّكُسُمَ فَا الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ . (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ)

8২৯৫. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত,
একবার নবী করীম ক্রা কোনো এক যুদ্ধে রওয়ানা হয়ে
গিয়েছেন। আর আমি [তাঁর অবর্তমানে] একখানা কাপড়
নিয়ে পর্দাস্বরূপ ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম।
যখন তিনি সফর শেষে ফিরে আসলেন এবং পর্দাটি
দেখলেন, তখন তিনি এটাকে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন।
অতঃপর বললেন, নিকয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে
এ আদেশ করেননি য়ে, আমরা ইট ও পাথরকেও য়েন
কাপড়চোপড় পরিধান করাই। -[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

[शमीर्मात व्याच्या] : অহেতুক ঘরকে সাজানো অপব্যয় ও অপচয় ছাড়া কিছু নয়। এটা হারাম না হলেও বাঞ্জনীয় নয়। এভাবে ঘরকে সাজানো ইট-পাথরকে পোশাক পরিধান করানোরই নামান্তর।

وَعَنْهَ تَلَكُ عَنِ النَّهِيِّى ﷺ قَالَ اشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيْمَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِحَلْقِ اللِّهِ - (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ)

৪২৯৬. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ত্রাবলেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আজাব ভোগ করবে এমন সব লোকেরা যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সদৃশতা করে। -বিশ্বারী ও মুসনিম وَعَنْ لَاكُ اَيِنَ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِغَتُ رَسُولَ اللّهُ تَعَالَ اللّهُ تَعَالَى وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ وَيَخْلُقُ كَكُمُ كَخُلُقِي فَالْمَا مُمَّنَ ذَهَبَ وَيَخْلُقُ اَ خَبَةً اَوْ لَيْخُلُقُوا حَبَةً اَوْ شَعِيْرَةً وَ لَيْخُلُقُوا حَبَةً اَوْ شَعِيْرَةً وَلَيْخُلُقُوا حَبَةً اَوْ شَعِيْرَةً وَلَيْخُلُقُوا حَبَةً اللهِ عَلَيْدِ)

وَعَنَ مَسْعُودٍ (رض) قَالُهِ بَنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالُ سَعُودٍ أَرضًا قَالُ سَعُودُ اللّهِ عَلَى يَقُولُ اَشَدُ اللّهِ الْمُصُورُونَ . النَّاسِ عَدُابًا عِنْدَ اللّهِ الْمُصُورُونَ . (مُتَّفُقُ عَلَيْه)

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُصُورُونَ" শব্দ ছারা ব্যাপকভাবে সমস্ত মানুষ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাহলে "مُصُورُونَ" শব্দ ছারা ব্যাপকভাবে সমস্ত মানুষ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাহলে أَصُورُونَ "অর্থাৎ ছবি প্রস্তুতকারী দ্বারা ঐসব লোক উদ্দেশ্য যারা ইবাদত, উপাসনা ও পূজার জন্য ফটো, ছবি প্রস্তুত করে থাকে। তাই এদের কঠিন শান্তিতে কোনো প্রশ্ন নেই। অথবা যে মানুষ আল্লাহ তা'আলার সাথে সাদৃশ্য লাভের জন্য ছবি প্রস্তুত করে থাকে। কেননা সে কাফের। আর যদি ছবি প্রস্তুতকারীর উদ্দেশ্যে সাদৃশ্য লাভ করা না হয়; বরং গুধুমাত্র ভালোবাসা, আকাক্ষা এবং সৌন্দর্য এবং কারো স্কৃতি স্বরূপ ছবি, ফটো প্রস্তুত করে থাকে। সে কাফের নয়। কিন্তু কাফেরদের সদৃশতার ভিত্তিতে ফাসেক এবং কবীরা গুনাতে লিগু হবে। এর উপরও কঠিন শান্তি হবে। এ সময় "الَـنْ" শব্দ দ্বারা যদি ব্যাপক উদ্দেশ্য হয় তাহলে এ ভক্তম ধর্মকি স্বরূপ হবে।

আর যদি "الرّبّ দারা নির্দিষ্ট মুসলমান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে শান্তির কাঠিন্য বাস্তবের উপর প্রযোজ্য হবে। অথাৎ
মুসলমানদের মধ্য থেকে সর্বাধিক শান্তি ফটোকারীদের হবে। তবে এ হুকুম জমহুর ওলামায়ে কেরামদের মতে প্রাণী, জীবের
ছবি প্রস্তুত করার মধ্যে রয়েছে। নিজীব যেমন— গাছ, বৃক্ষ, পাথর ইত্যাদির ছবি প্রস্তুত করা জায়েজ রয়েছে। একমাত্র হয়রড
মুজাহিদ (র.) বলেন যে, ফলবিশিষ্ট গাছের ছবি প্রস্তুত করা মাকরহ। কেননা হয়রত আবু হ্রায়রা (রা.)-এর হাদীস রয়েছে—
মুজাহিদ (র.) বলেন যে, ফলবিশিষ্ট গাছের ছবি প্রস্তুত করা মাকরহ। কেননা হয়রত আবু হ্রায়রা (রা.)-এর হাদীস রয়েছে—
মুজাহিদ (র.) বলেন যে, ফলবিশিষ্ট গাছের ছবি প্রস্তুত করা মাকরহ। কেননা হয়রত আবু হ্রায়রা (রা.)-এর হাদীস রয়েছে—
মুর্বিত আল্লাহ তা আলা হিরশাদ করেছেন যে, তার চেয়়ে অধিক জালেম আর কে আছে যে আমার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি করতে চায়৽
সুতরাং তারা একটি পিপীলিকা অথবা শস্যদানা কিংবা একটি যব সৃষ্টি করুক তো দেখিং তাই উক্ত হাদীস জীব নির্জীব উভয়ের
ক্ষেত্রে জালেম বলা হয়েছে।

জমন্থর বলেন যে, শান্তি প্রদান করত একথা বলা হবে যে, مَ خَلَفَتُمْ عَلَيْهُ اللهِ " مِنْهُ اللهِ " مِنْهُ اللهُ ال

তাছাড়া নিজীব বস্তুর আকৃতি প্রস্তুতকারীকে "১৯৯৫ বলা হয় না; বরং চিত্র অঙ্কনকারী বলা হয়ে থাকে।
পক্ষান্তরে হযরত আবৃ হরায়রা (রা.)-এর হাদীদের মধ্যে যে, নিজীবের ক্ষেত্রে জুলুম বলা হয়েছে তা হঙ্গে এমন অবস্থাতে
যখন প্রয়োজন ব্যতীত খেলা-তামশার ভিত্তিতে অনর্থক অপচয় করে তাহলে এটা মাকরহ থেকে খালি নয়। আর এর অভ্যাস
করার দক্ষন জীব, প্রাণীর ছবি প্রস্তুতের ও অভ্যাস হয়ে যাবে। অতএব রান্তা বন্ধের ভিত্তিতে নিষেধ করা হয়েছে।

এখানে আবশ্যকীয়ভাবে একটি কথা স্বরণীয় রয়েছে যে, আরবের অধিবাসী কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম একথা বলে থাকেন। বর্তমান যুগে মেশিনের সাহায়্যে প্রতিচ্ছবিবিশেষ যে ফটো উঠানো হয়ে থাকে তা জায়েজ রয়েছে। কেননা হাদীসের মধ্যে যে ছবি, ফটোর নিষেধ এসেছে তা এমন ছবি যার ইবাদত উপাসনা করা হয়ে থাকে। তা মাটি, পাথর এবং কাঠ দ্বারা প্রত্তুত করা হয়ে থাকে। প্রতিচ্ছবির ইবাদত করা হয় না। বিধায় নাজায়েজ নয়।

কিন্তু তাদের একথাটি হাদীসের আলোকে সম্পূর্ণ ভূল। কেননা ফটোর নিষেধ শুধুমাত্র মূর্তিসমূহের পূজা, উপাসনার দরুন নয়; বরং আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সদৃশতাই হচ্ছে এ নিষেধের কারণ, আর مُكُنِّدُ مُا مُكَنِّدُ مُنْ এর প্রতি ইঙ্গিত বহনকারী। আর এটা সবধরনের ফটোর ক্ষেত্রে ব্যাপক।

অতএব সবধরনের ফটো নাজায়েজ হবে। এতে হাত দ্বারা মাটি, পাথরের মাধ্যমে প্রস্তৃত করা হোক, কিংবা মেশিনের সাহায্যে প্রতিচ্ছবি আকারে উঠানো হোক। তিতে কোনো পার্থক্য নেই।

وَعَرِفُكُ ابْسَنِ عَبْكَاسٍ (رضه) قَالَا سَمِعْتُ رَّسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسَا فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدُّ فَاعِلَا فَاصْنِعِ الشَّجَرِ وَمَا لَا رُوْحَ فِينِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

8২৯৯. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবাস
(রা.) হতে বণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
কে বলতে ওনেছি, প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামি।
সে যতগুলো ছবি তৈরি করেছে [কিয়ামতের দিন]
সেগুলোর মধ্যে প্রাণ দান করা হবে এবং জাহান্নামের
শান্তি দেওয়া হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,
যদি তোমাকে একান্তই ছবি তৈরি করতে হয়, তাহলে
গাছ-গাছড়া এবং এমন জিনিসের ছবি তৈরি কর যার
মধ্যে প্রাণ নেই। -[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : সমন্ত ওলামাদের ঐকমত্য যে, কোনো প্রাণহীন বন্তু, যেমন– ঘর, বাড়ি, আসবাবপত্র কিংবা গাছ-গাছড়া ইত্যাদির ছবি অঙ্কন করা জায়েজ আছে।

8৩০০. অনুবাদ: হযরত আদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

কলতে ওনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এমন স্বপ্নের কথা
বর্ণনা করবে, যা সে দেখেনি, তাকে [কিয়ামতের দিন] দুটি
যবের বীজে গিট লাগানোত পারবে না। আর যে ব্যক্তি
অন্য লোকদের আলোচনা কান পাতিয়া ভনবে, অথচ তারা
এ ব্যক্তির গুনাটা পছন্দ করে না অথবা তারা এ ব্যক্তি
হতে দূরে থাকতে চায়, কিয়ামতের দিন তার কানে

الْقِيْمَةِ وَمَنَّ صَوَّرَ صُوْرَةً عُلِزِّبَ وَكُلِّفَ اَنُّ يَنْفُخَ فِيْهَا وَلَيْسَ يُنَافِخُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। আর যে লোক [কোনো প্রাণীর] ছবি তৈরি করবে, তাকে শান্তি দেওয়া হবে এবং এগুলোতে প্রাণ দান করার জন্য বাধ্য করা হবে, অথচ সে কিছুতেই প্রাণ ফুঁকতে পারবে না। –[বুখারী]

# সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

[হাদীসের ব্যাখ্যা] : দৃটি যবের মধ্যে গিট লাগানো যেমন অসম্ভব, তেমন তার উপর হতে শান্তিও রহিত হরেন:

وَعَرِثِ النَّبِيِّ بُرَيْدَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِشِيْرِ فَكَانَّمَا صَبَعَ بَدَهُ وَالمَّمِنُ لَكَانَّمَا صَبَعَ بَدَهُ وَلَى لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

8৩০১. অনুবাদ: হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ক্রানিকাল, মে ব্যক্তি দাবা খেলল, সে যেন তার হাতকে শৃকরের রক্ত-মাংস দ্বারা রঞ্জিত করল। — মুসলিম

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

बोमीत्मत व्यास्त्रा] : "نَرُدْشِيِّر" একপ্রকার খেলা যা গুটি স্থানান্তরকরণের মাধ্যমে খেলানো হয়ে থাকে। যেহেঁতু এর আবিষ্কার পারস্যের বাদশাহ উরদাশীর ইবনে মালেক করেছিল বিধায় এ খেলার নাম 'নরদাশীর' রাখা হয়েছে।

অন্য আরেকটি খেলা রয়েছে যাকে 'শাতরাঞ্জ' বলা হয়ে থাকে। তাই আহনাফের মতে এ উভয় প্রকারে খেলা হারাম এবং আহনাফের নিকট সর্বপ্রকারের খেলা হচ্ছে হারাম। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে 'শতরঞ্জ' খেলা জায়েজ। কেননা এর দ্বারা মেধা বৃদ্ধি পায় এবং তীক্ষ্ণ হয়।

আহনাফ দলিল পেশ করে থাকেন হযরত আলী (রা.) -এর বর্ণনার দ্বারা। "مُسَرُّ مَسْبُّرُ الْاَعَاجِمِ" **অর্থাৎ এটা হচ্ছে** অনারবদের জুয়া। এমনিভাবে হযরত আবৃ মূসা (রা.) বলেন— "بَالشَّ طُرَنْج اللَّهُ خَاطِئَ " অর্থাৎ 'শতরঞ্জ' পাপীই খেলে থাকে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, أَعِلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّةُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْهُ عَلَ

এমনিভাবে রাসূল হবশাদ করেছেন "أَمُنْ لُعِبَ بِالشَّطْرَنَعُ وَالنَّرُدُ شِيْرٍ فَكَانَتَا غَمْسَ يَدُهُ فَى دَمِ الْخِنْزِيْرِ " অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি দাবা ও নরদাশীর খেলা খেলল সে যেন তার হাতকে শৃকরের রক্তের মধ্যে ডুবিরে দিল।' তাছাড়া এতে রয়েছে জুয়া যা হারাম। অতঃপর জুয়া যদি নাও হয় তবুও তো খেলা। আর সর্বপ্রকার খেলা হারামের ব্যাপারে হাদীসে এসেছে— আরু অর্থাৎ মুমিনের খেলা বাতিল কিছু তিনটি খেলা ব্যতীত।' আর তার অন্তরে আল্লাহর জিকির থেকে উদাসীনতা হয়ে থাকে। " يَكُلُّ مَا الْهَاكَ عَنْ ذِكْرِ اللّهَ فَهُو مَشْدُرً"। অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ বস্তু যা তোমাকে আল্লাহর জিকর থেকে উদাসীন করে দেয় তাই হচ্ছে জুয়া।

ইমাম শাফেয়ী (র.) যা বলেছেন যে, শতরঞ্জ দাবা দ্বারা মেধা বৃদ্ধি পায় বা তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। তার জবাব হচ্ছে যে, খেলাধুলার মাধ্যমে মেধা বৃদ্ধির কোনো অর্থ নেই। মেধা বৃদ্ধির জন্য আরো অনেক মাধ্যম রয়েছে।

# विजीय अनुत्रक्त : اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

عُرْتِ أَبِي هُرَيْرَة (رض) قَالَ قَالَ وَالَّ قَالَ وَالَّ قَالَ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

৪৩০২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ==== বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার কাছে এসে বললেন, আমি গত রাত্রে আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু ঘরের ভিতরে اُذَاكُوْنَ دَخَلْتُ اِلَّا اَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَعَاثِيلًا وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامٌ سُتِرَ فِيْهِ تَعَاثِيلًا وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبُ فَعَرَّ بِرَّأْسِ الْبَيْتِ كَلْبُ فَعَرَّ بِرَّأْسِ النِّيمُ فَالَّ فَعَرَّ بِالنَّهُ قُطِعُ فَيَصِيْرُ كَهَيْنَةِ الشَّجَرةِ وَمَرَّ بِالسَّتْرِ فَيَعَيْنُ مَنْبُوذَ تَيْنُ فَلْكَ فَلْكَ فَرَةً فَفَعَلَ رَسُولُ تُوطان وَمَرَّ بِالْكَلْبِ فَلْيَخُونَ وَلَيْرَ مِنْبُوذَ تَيْنُ لَوَ اللَّهِ فَلْعَلَى رَسُولُ لَيْ فَلْيَخُونَ وَلَيْ وَاوَدَى اللَّهِ فَلْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ وَاوْدَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْ

প্রবেশ করতে আমাকে যে জিনিস বিরত রেখেছিল তা হলো গৃহদ্বারের ছবিওলো এবং ঘরের দরজায় একখানা পর্দা ঝুলানো ছিল, তাতে ছিল অনেকগুলো প্রাণীর ছবি। আর ঘরের অভ্যন্তরে ছিল একটি কুকুর। বিস্তৃত যে ঘরে এ সমস্ত জিনিস থাকে, আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না। সুতরাং ঐ সমস্ত প্রতিকৃতিগুলোর মাথা কেটে ফেলার নির্দেশ দিন, যা ঘরের দরজায় রয়েছে, তা কাটা হলে তখন তা গাছ-গাছড়ার আকৃতি হয়ে যাবে এবং পর্দাটি সম্পর্কে নির্দেশ দিন, তাকে কেটে দুটি গদি তৈরি করে নেবে, যা বিছানা এবং পায়ের নিচে থাকবে। আর কুকুরটি সম্পর্কে নির্দেশ দিন, যে এটাকে ঘর হতে অবশাই বের করে দেওয়া হয়। সুতরাং রাস্লুল্লাহ ্রাই করলেন। –[তিরমিয়ী ও আনু দাউদ]

وَعَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

8৩০৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হ্রায়র। (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রামনে বলেছেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নাম হতে এমন একটি ঘাড় বের হবে যার থাকবে দুটি চক্ষু যারা দেখবে এবং থাকবে দুটি কান যারা শুনবে এবং কথা বলার জন্য থাকবে রসনা। বলবে, আমাকে তিন শ্রেণির লোকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে [যাদেরকে জাহান্নামে টেনে আনব]। ১. প্রত্যেক উদ্ধত জালেম, ২. ঐ সকল লোক যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে মা'বুদ হিসেবে ডাকে এবং ৩. ছবি অঙ্কনকারীদের জনা। —[ডিরমিয়ী]

وَعَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى أَرسُولِ اللّهِ عَلَى أَرسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَمَالًا عَلَى حَرَّمَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

8৩০8. অনুবাদ : হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মদ্যপান করা, জ্বা়া খেলা এবং ঢোল বাজানো হারাম করেছেন এবং বলেছেন, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম। কেউ কেউ বলেছেন, কুবা অর্থ- তবলা। —বায়হাকী শুআবল ঈমানো

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ছানীসের ব্যাখ্যা] : মদ ও জুয়া হারাম করেছেন আল্লাহ তা আলা এবং ঢোল বাজানো হারাম করেছেন তাঁর বাস্ল ্রি: । আমোদ-প্রমোদ ও ইবাদতের নামে ঢোল বা কোনো প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজানো সমস্ত ইমামের মতে হারাম। এবলা জিহাদ অভিযানে সৈনিকদের মধ্যে [উরেজনা] জোশ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা জায়েজ আছে। বিভাগেনীয়

8 وَعَرْثُ النَّبِيُّ الْمَنْ عُمَرَ (رض) أَنَّ النَّبِيُّ الْمَنْ فَهُمْ وَالْمَبْسِرَ وَالْكُوبَةِ وَالْكُوبَةِ وَالْكُنْبَةِ وَالْكُنْبَةِ وَالْكُنْبَةِ وَالْكُنْبَةِ مَا أَنُهُ السَّكُرُّكَةُ.

الْحَبْشَةُ مِنَ الذَّرَّةِ بُقَالُ لَهَا السَّكُرُّكَةُ.

الْحَبْشَةُ مِنَ الذَّرَّةِ بُقَالُ لَهَا السَّكُرُّكَةُ.

8৩০৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)

হতে বর্ণিড, নবী করীম 

মদ, জুয়া, কুবা ও গোবাইরা

হতে নিষেধ করেছেন। গোবাইরা একপ্রকারের শরাব যা

[আফ্রিকার] হাবশীরা বাজরা হতে প্রস্তুত করত। তা তাদের

ভাষায় সুকুরকাহ। — আবু দাউদ)

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হোদীদের ব্যাখ্যা] : গোবাইরার যে ব্যাখ্যাটি হাদীদে বর্ণিত হয়েছে, সম্ভবত এটা হয়রত ইবনে ওমর (রা.)-এর অভিমত। অথবা তাঁর পরে অন্য কোনো রাবীর।

وَعَن نَنْ اللهِ عَلَى مُوسَى الْاَشْعَرِي (رض) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّنرُدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ . (رَوَهُ اَحْدُواَبُو دُاوُدُ)

8৩০৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ মৃসা আশআরী (রা.)
হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেছেন, যে ব্যক্তি নারদ থেলল, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল।
— আহমদ ও আব দাউদ

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

[হাদীসের ব্যাখ্যা]: নারদ প্রসিদ্ধ একপ্রকার গুটি খেলা। হিন্দিতে তাকে চৌসার বলা হয়। ভারতের কোনো কোনো স্থানে বলা হয় পাঞ্জে চক্কা। দাবা খেলার মধ্যে ওলামাদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ থাকলেও নার্দ খেলা হারাম হওয়ার মধ্যে কারো দ্বিমত নেই। কেননা তাতে সাধারণত জুয়া থাকে।

وَعَرْ لِنَّ اَيِّ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ عَلَّ رَأَى رَجُلاً يَتَّبِعُ حَمَامَةٌ فَقَالَ شَيْطَانُ يَتَّبِعُ شَيْطَانَهُ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُوْ دَاوْدُ وَابُنُ مَاجَةً وَالْبَيْهَ قَتْى فَيْ شُعَب الْإِيْمَانِ)

8৩০৭. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাস্লুল্লাহ — এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে কবুতরের পিছনে দৌড়াচ্ছে [অর্থাৎ কবুতর নিয়ে খেলা করছে]। তখন তিনি বললেন, এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছনে ছুটিতেছে। –[আহমদ, আবৃ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী ত্যাবুল ঈমানে]

#### সংশ্ৰিষ্ট আন্সোচনা

ضَرُّحُ الْعَدَيْثِ [श**मीत्पत राज्या**] : ইমাম নববী (র.) বলেন, কবুতরের বাচ্চা, ডিম ইত্যাদির জন্য তা পালা-পোষা জায়েজ আর্ছে। তবে তথু তথু এটাকে নিয়ে খেল-তামাশা করা নাজায়েজ।

# शुणिय अनुत्वम : विंधी । विंधी के विंधी वि

وَعَرْ ثِنْ اللهِ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي الْحَسَنِ (رض) قَالَ كُنْتُ عِنْدَ إِبْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءُ رَجُلُ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّى رَجُلُ إِنَّمَا مَعِيْشَتِيْ مِنْ

৪৩০৮. অনুবাদ: হ্যরত সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, হে ইবনে আব্বাস! আমি এমন ব্যক্তি, হস্তশিক্কই হলো আমার পেশা। আমি

মেশকাত ৫ম আেৱবি-বাংলা) ৩২ (খ)

صُنعِه يَدِى وَإِنَّى اَصْنَعُ هِذِهِ التَّعَاوِيْرَ فَقَالَا اللَّهُ عَبُّاسِ لَا اُحَدِثُكَ الْاَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوْرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهُ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخ فِيْهَا ابَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبُوةً شَدِيْدَةً وَاصْفَرَّ وَجُهُهُ فَقَالَ وَيَحَكَ إِنْ اَبْيَتَ الاَّ اَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهُذَا الشَّجَرِ وَكُلُّ شَئِ لَيْسَ فِيْهُ رُوحٌ . (رَوَاهُ البُخُارِيُّ)

এ সকল ছবি তৈরি করে থাকি। তখন হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আমি তোমাকে তাই বর্ণনা করব, যা আমি রাস্পুল্লাই হাত গুনেছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ছবি তৈরি করবে, আল্লাহ তা আলা নিচ্নাই তাকে শান্তি দেবেন, যে পর্যন্ত না সে তার মধ্যে প্রাণ ফুঁকবে, অথচ সে কন্দিনকালেও এটাকে প্রাণ দিতে পারব না। এ কথা শুনে লোকটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে ভীষণভাবে হতাশ হয়ে পড়ল এবং তার মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। তার অবস্থা দেখে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আফসোস তোমার প্রতি! যদি তুমি এ পেশা ছাড়া অন্য কিছু করতে না চাও, তাহলে এ সকল গাছ-গাছড়া এবং এমন সব জিনিসের ছবি নির্মাণ কর যার মধ্যে প্রাণ নেই। -[বুখারী]

وَعُرْفِكُ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ لَمَّا اشْتَكَى السَّنِينَ ﷺ ذَكَرَبَعْضُ نِسَائِهُ كَنَيْسَةً يُفَالَّ لَهَا مَارِيةً وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةً وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةً وَالْمَيْسَةً فَذَكَرَتَا مِنْ وَالْمَحُيْشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِرْيزِ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ الْمَلْكَ إِذَا مَاتَ فِينَهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِبْهِ تِلْكَ عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِبْهِ تِلْكَ الصَّورِ شَرَارُ خَلْقُ اللَّهُ . (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ)

8৩০৯, অনুবাদ: হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম — । ওফাতের প্রাক্কালে। অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর বিবিদের কেউ । আবিসিনিয়ার। মারিয়া গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। ইসলামের প্রাথমিক মুগে। হযরত উদ্দে সালামা ও উদ্দে হাবীবা (রা.) হিজরত করে হাবশা দেশে গিয়েছিলেন, তাঁরা ঐ গির্জার সৌন্দর্য এবং তাতে যে সকল ছবি ছিল তার বর্ণনা করলেন। । একথা খনে। রাসুলুলাহ — মাথা উঠিয়ে বললেন । তারা এমন এক সম্প্রদায়, যখন তাদের মধ্যে নেক বান্দা মারা যেত, তখন তারা ঐ ব্যক্তির করের উপরে মসজিদ বানিয়ে নিত। অভঃপর তথায় তারা এ সকল ছবি বানাত, বস্তুত তারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিক্ট। — বিখারী ও মুসলিম)

 8৩১০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আজাব হবে সেই ব্যক্তির যে কোনো নবীকে কতল করেছে অথবা কোনো নবী যাকে কতল করেছেন। অথবা যে ব্যক্তি তার পিতা বা মাতার মধ্যে কাউকে কতল করেছে। আর ছবি প্রস্তুতকারীদের এবং ঐ আলেম যে নিজের ইলম হতে উপকৃত হয় না। অর্থাৎ ইলম মোতাবেক আমল করে না।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَرُّ الْحَدِيثِ [शमीत्मत्र वार्षा] : নবী কোনো ব্যক্তিকে জিহাদে তথা দীনের ব্যাপারে কতল করেছেন, হদ বা কিসাসে নয়।

وَعَرْثِ نَا عَلِيِّ (رض) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الشَّطْرَنُجُ هُوَ مَيْسُرُ الْاعَاجِمِ.

৪৩১১. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, শতরঞ্জ [দাবা] খেলা হলো আজমীদের [অনারবদের] জুয়া।

وَعَنِ الْأَنْ فِي شِهَابِ (رح) أَنَّ أَبَا مُوْسَى الْأَشْعَرِيَّ (رض) قَالَ لَا يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنْ عِلِلاَ خَاطئُ.

৪৩১২. অনুবাদ: হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (র.) হতে বর্ণিত, হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বলেছেন, পাপী ব্যক্তিই দাবা খেলায় লিগু হয়।

وَعَرْ الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ لَعْبِ الشَّهُ طُرَنْجِ فَقَالُ هِنَى مِنْ الْسَباطِلِ . وَلاَ يُحِبُّ اللَّهُ اللَّهُ الْسَاطِلَ . وَلاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْسَاطِلَ . (رَوَى الْبَيْهَ قِيُ الْاَحَادِيْثَ الْاَرْبُعَةَ فِي الْبَيْهَ قِي الْآحَادِيْثَ الْاَرْبُعَةَ فِي الْبَيْهَ وَيُ الْبَيْهَ وَيُ الْآحَادِيْثَ الْاَرْبُعَةَ فَي الْبَيْهُ وَي الْبَيْمُ وَالْبَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَالْبَيْمُ وَالْبَيْهُ وَالْبَيْمُ وَالْبَيْمُ وَالْبَيْمُ وَالْبُولُ وَالْبَيْمُ وَالْبَيْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ الل

৪৩১৩. অনুবাদ: হযরত ইবনে শিহাব যুহরী অথবা হযরত আবৃ মৃসা আশআরী (রা.)-কে দাবা খেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এটা বাতিল [অবৈধ] কাজ। আর আল্লাহ তা'আলা বাতিল কাজ পছন্দ করেন না। —ডিপরিউজ্ঞ হাদীস চারটি বায়হাকী গুআবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।

وَعُنْ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِى هُرَيْرَةَ (رضا) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِى دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارَ فَشَقَ ذَلِكَ عَلَيْهٍ مَ فَقَالُوا بَا رَسُولَ اللّٰهِ تَأْتِى دَارَنَا قَالُوا إِنَّ قَالُ اللّٰيَبِيَ ﷺ لَانَّ فِي دَارِكُمْ كَلُبًا قَالُوا إِنَّ قَالُ النَّبِيَ عَلَيْ السِّنُورَ الْقَالُ النَّنِبَي عَلَيْ السِّنُورَ وَلَا تَابِيكُ عَلَيْ السِّنُورُ وَعُلْنِيْ) فِي دَارِكُمْ كَلُبًا قَالُوا إِنَّ مَنْ مَا السَّنُورُ وَعُلْنِيْ)

৪৩১৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ প্রায়শ এক আনসারীর ঘরে আসা-যাওয়া করতেন। অথচ তাদের নিকটেই অন্য আরেকটি ঘর আছে কিন্তু তিনি সে ঘরে যেতেন না। এটাতে সেই গৃহবাসীর মনঃকষ্ট হলো। তথন তারা বলল, ইয়া রাস্লাল্লাহ! আপনি অমুকের ঘরে আসেন, অথচ আমাদের ঘরে আসেন না। এটার কারণ কিঃ) উত্তরে নবী করীম বললেন, যেহেতু তোমাদের ঘরে কুকুর আছে। তথন তারা বলল, তাদের ঘরে তো বিড়াল রয়েছে। [আমরা তো মনে করি কুকুর ও বিড়াল উভয়ই একই শ্রেণির প্রাণী।] তথন নবী করীম বললেন, বিড়াল তো একটি পশু মাত্র। - [দারাকুতনী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَدْعُ الْحَدِّسْتِ [रामीरमत बााचाा] : অর্থাৎ বিড়ালের মধ্যে ঐ ঘৃণিত স্বভাব নেই যা কুকুরের মধ্যে রয়েছে। এতদ্বাতীত কুকুর <sup>যে পৃ</sup>হে থাকে তথায় রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

# كِتَابُ الطِّبِ وَالرُّقَىٰ کِتَابُ الطِّبِ وَالرُّقَىٰ अध्याय : व्रिकिश्मा ७ मख

"اَلْطُبُّّّّّّّّّ भक्ति لَىٰ -এর যেরের সাথে হলো প্রসিদ্ধ এবং আল্লামা সুয়ৃতী (র.) বলেন যে, لَهُ -এর মধ্যে যের, যবর, পেশ সবটিই পড়া জায়েজ। যার অর্থ হলো– রোগসমূহের চিকিৎসা করা। আর এর অর্থ জাদু করাও এসে থাকে। এজন্য مُطْبُّرُُّّّّّ জাদুকৃত ব্যক্তিকে বলা হয়ে থাকে।

আর এর পৃথিবীতে আগমনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক। নবীজী — এর পৃথিবীতে আগমনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। আর এ বিষয়কে কুরআনে কারীমের মধ্যে "দুইই "এবং 'নবী তাদের আত্মতদ্ধি করবেন।' বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু রাসূল — শারীরিক চিকিৎসা সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। তাহলে যেন তাঁর আনীত শরিয়ত পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং কোনো দিকে অসম্পূর্ণ না থাকে।

وَنَّبَّ وَرَّبَّ وَرَّبَّ وَرَّبَّ وَ وَمَا مَوْمَة وَهُمْع الله مَا عَلَيْهِ وَهُمْ الله مَا عَلَيْهُ وَهُمْ الله عَلَيْهُ وَهُمْ الله عَلَيْهُ وَهُمْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَهُمْ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله الله عَ

অতঃপর চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎস হচ্ছে কোনো কোনো গুহী যে রাসূল 🚐 -কে গুহীর দ্বারা সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, অমুক রোগের ঔষধ হচ্ছে অমুক বস্তু। আর কিছু জিনিস অভিজ্ঞতার আলোকে অর্জন হয়েছে। যেমন মুসনাদে বায্যার এবং তাবারানীতে হয়রত ইবনে অব্বাস (রা.)-এর হাদীস রয়েছে।

হযরত সুলায়মান (আ.) কোনো গাছের পিছনে, আড়ালে নামান্ত পড়তে থাকতেন, তখন বলতেন, তোমার নাক কী ঐ গাছ তার নাম বলে দিত, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন তুমি কোন রোগের ঔষধ? তদুন্তরে গাছটি বলত যে, আমি হলাম অমুক রোগের ঔষধ। তখন হযরত সুলায়মান (আ.) তা লিখে ফেলতেন।

সমন্ত উমতের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সবাই চিকিৎসা করাকে মুস্তাহাব বলে থাকেন। কেননা হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস রয়েছে– قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكُلِّ دَارِ دَوَاءَ فَإِذَا الصِّيْبَ دَواءً النَّاءَ بَرَأَ بِاذُنْ اللَّهِ - (رَوَاهُ مُسْلِكُمُ لِكُلِّ دَارِعَ وَمُسْلِكُمُ لِكُلِّ السَّلَامُ لِكُلِّ دَارِعَ وَمُسْلِكُمُ لِكُلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكُلِّ دَارِعَ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكُلِّ دَارِعَ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكُلِّ دَارِعَ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكُلِّ وَالْمَعْمِينَ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ 🚃 ইরশাদ করেছেন যে, প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ রয়েছে। সূতরাং সঠিক ঔষধ যখন রোগের জন্য ব্যবহৃত হয়, তথন আল্লাহর নির্দেশে রোগ মুক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু চিকিৎসক কথনো রোগকে নির্ণয় করতে পারে না বরং ধারণার উপর ঔষধ করে থাকে। বিধায় হাজারো চিকিৎসা করার পর রোগ মুক্তি হয় না। যদি চিহ্নিত রোগের উপর সঠিক ঔষধ পড়ে তাহলে রোগ মুক্ত হয়ে যায়। এ কথাটিকেই হাদীসের মধ্যে ﴿نَا الْمُنْا الْمُنْاءَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

এমনিভাবে মুসনাদে আহমদের হাদীসে রয়েছে-

تَدَاوَوْ يَا عِبَادَ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَا ۚ غَيْرَ دَا ، واحِدِ الْهَرَمَّ

অর্থাৎ তোমরা চিকিৎসা কর হে আল্লাহর বান্দারা! কেননা আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি কিন্তু তার ঔষধ সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র একটি রোগ বাতীত, আর তা হচ্ছে মৃত্যু । কিন্তু কোনো কোনো কটারপন্থি সৃষ্টিগণ চিকিৎসাকে অস্বীকার করে থাকেন এবং বলেন যে, রোগ ইত্যাদিও আল্লাহর ছ্কুম অনুযায়ী হয়ে থাকে আর মোকাবিলা করে চিকিৎসা না করা উচিত। কিন্তু তাদের একথাটি হাদীসের আলোকে সম্পূর্ণ ভূল। কেননা চিকিৎসা ও ঔষধ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ব্যাপার। যেমন রাসূল তাল ও ঔষধের ক্ষেত্রে ইরশাদ করেছেন যে, অর্থাৎ 'এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বন্তুসমূহের মধ্য হতে।' যেমন ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা লাগা তাকদীরের মধ্যে হতে তাই খানা এবং পান করাও হচ্ছে তাকদীরের মধ্য হতে। এমনিভাবে রোগ ও আল্লাহর নির্ধারিত বন্তুসমূহ থেকে। আর ঔষধও অনুরূপ।

অতঃপর কোনো কোনো রেওয়ায়েত দ্বারা যা মন্ত্র এবং ঔষধ ব্যবহার না করার ফজিলত বুঝে আসে যে, যে ব্যক্তি ঔষধ এবং মন্ত্র ব্যবহার করে না সে হিসাববিহান জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটা "كُلُّ دَاءِ دَواً " -এর বিরোধিতাকারী না বুঝা উচিত। কেননা "দু কুর্ন মাধ্যমে চিকিৎসা করা এবং যেসব বন্তু মন্ত্রের অর্থ বুঝে আসে না সেসব মন্ত্র এবং কুফরি মন্ত্র থেকে বেঁচে থাকা উদ্দেশ্য। জায়েজ মন্ত্র ব্যবহার উদ্দেশ্য নয়।

অথবা মন্ত্রবিশিষ্ট হাদীসসমূহ জাওয়ায বর্ণনার জন্য। আর "צُرَيْسَتَرُفُونَ" বিশিষ্ট হাদীস ফজিলতে বর্ণনা করার জন্য। [যেমন নববী এবং মোল্লা আলী কৃরী (র.) বলেছেন।]

মোটকথা, শরীর ও দেহের চিকিৎসাকে তিব্ বলে। কোনো দেহ সুস্থ ও অসুস্থ নির্মপণকারীকে তাবীব বা চিকিৎসক বলা হয়। এ বিদ্যাটির সূচনা সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশের অভিমত হলো, এটার কিছু অংশ কোনো কোনো নবী ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়েছেন। অবশিষ্ট জ্ঞান যুগে যুগে মানুষ অভিজ্ঞতা ও গবেষণার মাধ্যমে অর্জন করেছে এবং অদ্যাবধি করছে। নবী করীম ক্রি মানবের জন্য দৈহিক ও আত্মিক চিকিৎসকরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাই এ সম্পর্কে তিনি যে জ্ঞান দান করেছেন, আলোচ্য পর্বের হাদীসসমূহে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এ প্রসঙ্গে এ কথাটিও সুম্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ তা আলা একদিকে যেমন রোগ সৃষ্টি করেছেন, অপরদিকে তার নিরাময়েরও ব্যবস্থা রেখেছেন। কাজেই রোগের কারণে চিকিৎসকর শরণাপনু হওয়া কিংবা ঔষধ সেবন করা শরিয়তের পরিপত্মি নয়।

# थथम जनूत्व्हन : اَلْفَصْلُ الْاَوَلُ

৪৩১৫. অনুবাদ : হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হাত্র বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো রোগ নাজিল করেননি, যার ঔষধ প্রাদা করেননি।

# সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

(হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসটির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা প্রদান করা এবং নিরাময়ের জন্য ঔষধ তালাশ করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া । মূলত তা তাওয়াকুলের পরিপস্থি নয় ।

وَعَرْثِ ٢٠١٦ جَابِرِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

8৩১৬. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

বলেছেন, প্রত্যেক রোগের
জন্য ঔষধ রয়েছে। সূতরাং সঠিক ঔষধ যখন রোগের
জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলার হুকুমে রোগী
রোগমুক্ত হয়ে যায়। —[মুসলিম]

وَعَرِفِكُ إِن عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَهُ وَلَّ وَلَهُ اللَّهِ فِي رَسُولُ اللَّهِ فِي رَسُولُ اللَّهِ فِي رَسُولُ اللَّهِ فِي رَسُولُ اللَّهُ فِي رَبِّهِ عَسَلِ اوْ كَبَّةٍ بِنَارٍ وَانَا انْهُى اُمَتَّى عَنِ الْكَتِي . (رَواهُ البُخُارِيُّ)

8৩১৭. অনুবাদ: হযরত আপুরাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুরাহ বলেছেন, তিন জিনিসের মধ্যে রোগের নিরাময় রয়েছে, শিঙ্গা লাগানো বা মধু পান করা অথবা তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ দেওয়া। তবে আমি আমার উত্মতকে দাগ হতে নিষেধ করেছি। –বিখারী।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: "اَرَكُوْ" শব্দের অর্থ হচ্ছে— অগ্নি দাগ লাগানো। উক্ত হালীসে তো অগ্নি দ্বারা দাগ লাগানো থেকে রাসুল ভ্রানিষের ব্যাখ্যা। । "বিষধ করেছেন। অথচ অগ্নি দ্বারা দাগ লাগানোতে রোগ মুক্তির আলোচনা করেছেন। এমনিভাবে সামনে হাদীস রয়েছে (য হযরত সা'দ ইবনে মুআ্ম (রা.)-কে রাসূল ভ্রানিজ দাগ লাগিয়েছেন। এমনিভাবে হযরত জাবের (রা.) এবং হযরত সা'দ ইবনে জোবায়ের (রা.)-কে দাগ লাগানো হয়েছে। তাই বাহাত হাদীসসমূহের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। বিধায় এমবের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান এভাবে করা হয়ে থাকে যে, আরবের লোকেরা সাধারণত সকল ঔষদের শেষ ঔষধ দাগ লাগানোর মাধ্যমে করে থাকত। আর একে মূল প্রতিক্রিয়াশীল বলে ধারণা করে থাকত। আর এ হচ্ছে 'শিরকে থাফী' এ থেকে বাঁচানোর জন্য রাসূল ভ্রাণ লাগানো থেকে নিষেধ করেছেন। তাই যেখানে এ বিশ্বাস নেই যে, 'দাগই আসল প্রক্রিয়াশীল' সেখানে দাগ লাগিয়েছেন।

অথবা এর অর্থ হলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য ঔষধের মাধ্যমে রোগ মুক্তির আশা হয়ে থাকে দাগ না লাগানো উচিত। আর অন্যান্য ঔষধ যদি না থাকে তাহলে দাগ লাগাবে।

অথবা মারাত্মক ধরনের দাগ লাগানো থেকে নিষেধ রয়েছে, যার দ্বারা ক্ষতি সাধনের আশব্ধা রয়েছে। আর অনুমতি স্বাভাবিক দাগ লাগানোর বেলায় হয়েছে।

وَعَرْ اللَّهُ عَلِيرٍ (رض) قَالَ رَمْي أَبِي بَوْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

8৩১৮. অনুবাদ: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর শিরারোগে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। তথন রাসূলুল্লাহ তাকে ক্ষিত স্থানটিতে) দাগিয়েছেন। —[মুসলিম]

وَعَنْ النَّانَ مُ قَالَ رَمَى سَعْدُ بِنُ مُعَاذٍ فِي الْمُحَلِمِ فَحَسَمَهُ النَّبِيُ عَلَى إِبَيْدِهِ بِيمِشْقَصِ الْمُحَلِمِ فَحَسَمَهُ النَّبِيُ عَلَى إِبَيْدِهِ بِيمِشْقَصِ ثُمَّ وَرَمَتْ فَحَسَمَةُ الثَّانِبَةَ. (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

৪৩১৯. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সা'দ ইবনে মু'আয় (রা.)-এর শিরারগে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। তখন নবী করীয় ভা নিজ হাতে উক্ত স্থানটিতে তীরের ফলক দ্বারা দাগিয়েছেন। অতঃপর তার [সা'দের] হাত ফুলে গিয়েছিল, সুতরাং দ্বিতীয়বার তাকে দাগিয়েছেন। –্মুসলিম]

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

8৩২০. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুক্সাহ হযরত উবাই ইবনে কা'ব
(রা.)-এর নিকট একজন চিকিৎসক পাঠালেন, সে তাঁর
একটি রগ কেটে পরে তা দাগাল। -[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: খন্দক যুদ্ধের দিন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর মতো হষরত সা'দ ইবনে মু'আষ (রা.)ও তীরবিদ্ধ হয়েছিলেন। নবী করীম 🏥 দাগিয়েছেন, এর অর্থ হলো তাঁর নির্দেশে দাগানো হয়েছে। বস্তুত সেই ক্ষত্ত দাগালে আরো অধিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা শিরকী আকিদার সন্দেহ হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে দাগাতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَعَرْضَا اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ السّهُ اللّهُ السّهُ السّهُ السّهُ السّهُ السّهُ السّهُ السّهُ اللّهُ السّهُ وَا السّهُ وَا الشّهُ وَا الشّهُ وَا الشّهُ وَا الشّهُ وَا الشّهُ وَا الشّهُ وَا السّهُ وَا السّهُ وَا الشّهُ وَا السّهُ وَا السّهُ وَا السّهُ وَا الشّهُ وَا الشّهُ وَا الشّهُ وَا الشّهُ وَا السّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা] : সকল রোগের চিকিৎসা কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হলেও এখানে বিশেষ বিশেষ রোগ অর্থাৎ অধিকাংশ রোগ উদ্দেশ্য। যেমন– সর্দি, কাশি ও কফ ইত্যাদি রোগের জন্য মহোপকারী। এ ধরনের বাক্যের ব্যবহার কুরআনেও উল্লেখ আছে। যেমন– বিলকিসের ঘটনা প্রসঙ্গে– "وَرُبُيْتُ مِنْ كُلُّ شَيْءً

وَعَوْ ٢٣٢ كَا يَرْ سَعِيْدِ ذِالْخُدْرِيِّ (رضا) قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِي عَلَى فَقَالَ إِنَّ اَخِئ إِسْتَطُلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ سَقَبْتُهُ فَلَمُ يَزْدُهُ إِلاَّ إِسْتِطْلَاقًا فَقَالَ لَهُ ثَلْثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ إِسْقِهِ عَسَلًا فَقَالَ لَقَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْلُنُ أَحْبُكَ فَسَقَاهُ فَبَرَأً . (مُتَّفَقُ عَلَبُهُ)

৪৩২২. **অনুবাদ** : হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম === -এর নিকট এসে বলল, আমার ভাইয়ের পেট ছুটেছে। তখন রাসূলুল্লাহ 🚟 বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে মধু পান করাল। সে আবার এসে বলল, আমি তাকে মধু পান করিয়েছি, এতে তার দাস্ত আরো বেড়ে গেছে। এভাবে তিনি তাকে তিনবার বললেন, অর্থাৎ লোকটি এসে তার ভাইয়ের দাস্ত ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ জানাত। আর নবী করীম 🎫 তাকে প্রত্যেকবার মধু পান করানোর নির্দেশ দিতেন।] অতঃপর সে চতুর্থবার এসে অভিযোগ করল। এবারও নবী করীম 🚟 বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে বলল, আমি অবশ্যই তাকে মধু পান করিয়েছি কিন্তু তার দাস্ত আরো বেড়ে গিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, আল্লাহ [তাঁর কালামে] যা বলেছেন, তা সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা। অর্থাৎ পেটে এখনও দৃষিত পদার্থ রয়ে গেছে।] অতঃপর [চতুর্থবার] তাকে মধু পান করাল এবং সে আরোগ্য লাভ করল। -[बुश्राরी ও মুসলিম]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

ंबेमीरात वार्षा।] : চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, মধু হচ্ছে শক্তিশালী এবং বির্কেক ঔষধ যা দান্তকে বৃদ্ধি করে থাকে। এতদসন্ত্বেও রাসূল 🚎 দান্তবিশিষ্ট রোগীকে মধু পান করার নির্দেশ কেমন করে দিলেনঃ

এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বলেন যে, যদিও তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিপরীত হয় কিন্তু রাসূল 🚃 -এর দোয়া এবং মুজিযার বরকত দ্বারা রোগ মুক্তি হয়েছে। কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকালে তা চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও বিপরীত হয়নি। কারণ এ ব্যক্তির যে দান্ত হচ্ছিল তা হজমের অভাবে ছিল যে পেটে বিনষ্ট উপাদান একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। তাই এ নষ্ট উপাদান যতক্ষণ বের না করা যাবে ততক্ষণ রোগ মুক্ত হবে না। এজন্য বিরেচক, জোলাফ ঔষধের দ্বারা সব নষ্ট উপাদানকে বের করা উচিত। বিধায় রাসূল 🚃 চিকিৎসার জন্য মধুকে নির্বাচন করেছেন সুতরাং বারংবার পানের দরুন সকল নষ্ট উপাদান বের হয়ে গেল তখন সে ব্যক্তি রোগ মুক্ত হয়ে গেলেন। অতএব রাসূল 🚎 -এর কথা বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ মাফিক হয়েছে।

ইমাম রায়ী (র.) বলেন যে, রাসূল 🚃 ওহীর দ্বারা অবগতি লাভ হয়েছে যে, শেষবার মধুপানে রোগমুক্তি হবে। যখন উপস্থিত রোগমুক্তি হয়নি এজন্য সত্যের বিপরীতে মিথ্যার প্রয়োগ করেছেন।

وَعُرْتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : কোন্ত বাহ্রী এক জাতীয় সাদা কাঠবিশেষ। রোগে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অনেকের মতে তা সাদা চন্দন।

وَعَزُئِلًا مُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ الْعَذَرَةِ وَعَلَيْهُ مِنَ الْعَذَرَةِ وَعَلَيْهُ )

৪৩২৪. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করে বলেছেন, উয্রা রোগের জন্য তোমাদের শিশুদের জিহ্বার তালু দাবিয়ে তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না; বরং তোমরা কোন্ত ব্যবহার কর। –বিখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : শিশুদের আলজিহ্বা বড় হওয়াকে উযরা ব্যারাম বলা হয়। সাদা চন্দন পিষে পানি মিশ্রিড অবস্থায় শিশুদের নাকের ছিদ্রে ফোঁটা ফোঁটা ঢাললে এ রোগ হতে আরোগ্য লাভ হয়। وَعَرْثُ أُمْ قَيْسٍ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُا فَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَىٰ مَا تَدَعَرِنَ اَوْلَادُكُنَّ بِهُذَا النَّعَلَاقِ عَلَيْكُنَّ بِهُذَا الْعُودِ بِهُذَا الْعُلَقِ عَلَيْهُا الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةُ اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يَسْعَطُ مِنَ الْعَذْرَةِ وَيَلَدُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ يَسْعَطُ مِنَ الْعَذْرَةِ وَيَلَدُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

৪৩২৫. জনুবাদ: হযরত উম্মে কায়স (রা.) হতে বর্লিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কর্লিকেন, কেন তোমরা শিত-সভানদের তালু দাবিয়ে এভাবে কন্ট দিচ্ছা অবশ্যই তোমরা এ রোগের জন্য (অর্থাৎ আলজিহ্বা ফুলার জন্য) উদে-হিন্দী ব্যবহার কর। কেননা এতে সাত রকম রোগের নিরাময় নিহিত আছে। তনাধ্যে একটি হলো পাঁজরের ব্যথা। বাচ্চাদের আলজিহ্বা ফুলার ব্যথা হলে তা ঘ্যে পানির সাথে মিশ্রিত করে ফোঁটা ফোঁটা নাকের ভিতরে দেবে। আর পাঁজরের ব্যথা হলো মুখ দিয়ে খাওয়াতে হবে। —[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

اَشُرُّ الْعَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উদে-হিন্দী বা ভারতীয় কাঠ। এটা গিরি মল্লিকা ফুল গাছের কাঠ। ইউনানী শাস্ত্র মতে এটার নাম কোন্ত হিন্দী অথবা কোন্ত শীরীন। আর আরবিতে উদ মানে কাঠ এবং হিন্দী মানে ভারতবর্ষীয়। এ কাঠ ভারতবর্ষে পাওয়া যেতো বিধায় আরবরা এটার এই নাম দিয়েছে।

وَعَنْ ٢٣٠ عَائِشَةَ وَرَافِعُ بْنُ خَدِيْجِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ الدَّعَمْىُ مِنْ فَيْعِ جَهَنَّمَ فَاللَّهُ وَالنَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُنَامِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللْمُل

8৩২৬. অনুবাদ: হযরত আয়েশা ও রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ক্রির বলেছেন, জুরের উৎপত্তি জাহান্নামের তাপ হতে। সুতরাং তোমরা পানি দ্বারা তা ঠাগ্রা কর। -[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

খিনিসের ব্যাখ্যা) : বিজ্ঞানের মতে সকল প্রকার তাপের উৎস হলো সূর্য । বেহেশত-দোজখ যেহেতু বিজ্ঞানের দবেষণা বহির্ভূত জিনিস, সেহেতু এ সম্পর্কে বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের বিরোধ অবিরোধের কোনো প্রশ্নই উঠে না । ইসলামের দৃষ্টিতে জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ হতে হয়ে থাকে । কারণ জাগতিক সকল তাপের উৎস জাহান্নাম । সেখান হতে আল্লাহর কুদরতে জগতের সকল রকম গরম ও উত্তাপের সৃষ্টি হয় । তাই সূর্যের উত্তাপের উৎসও জাহান্নামের আগুন । জ্বরে পানি ও বরফের ব্যবহার বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত এবং একটি সাধারণ ব্যবস্থা । জ্বর বেড়ে গেলে মাথায় পানি ঢেলে কিংবা আইস-ব্যাগ লাগাইয়া তাপ নিবারণ করা একটি ডাজারি বিধান । এমনকি অতি মাত্রায় তাপ বেড়ে গেল রোগীর সারা শরীর বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয় । অবশ্য রোগ ও রোগীভেদে চিকিৎসকের পরামর্শে তা করতে হয় । সূতরাং একথা মানতে হবে যে, নবী করীম 🚎 এর বাণী আধুনিক কালেও চিকিৎসাশান্ত্র বিধিসম্বত ।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন کَیْتِ অর্থ হচ্ছে গরমের তাপ। আর এখানে তুলনা দান হচ্ছে উদ্দেশ্য যে, জুরের গরম জাহান্নামের সাদৃশ্য। আর কেউ কেউ বলেন যে, একথাটি বাস্তবের উপর হচ্ছে প্রযোজ্য। অর্থাৎ জুরের গরমের উৎস হচ্ছে জাহান্নামের গরম। যে পৃথিবীতে অস্বীকারকারীদের প্রতিবাদ এবং স্বীকারোক্তি প্রদানকারীদের জন্য হচ্ছে সুসংবাদ। কেননা জুরের দ্বারা শুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে থাকে।

এখন ডাক্তারদের নীতি অনুযায়ী জ্বাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য ঠাণ্ডা এবং ঠাণ্ডা পানি জীষণভাবে ক্ষতিসাধনকারী এবং এর দ্বারা আরো কঠিন রোগসমূহ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই রাসুল 🚃 যে নিদ্দির বিলেছেন। এমনিভাবে অপর একটি হাদীসে রয়েছে, পানিতে ডুব দেবে। তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি সাধারণ জুরের ব্যাপারে রয়েছে। আর হাদীসের মধ্যে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা নির্দিষ্ট, বিশেষ ধরনের জুরের বেলায় ছিল যা হিজাযের মধ্যে হয়ে থাকতো। তা গরমের প্রচণ্ডতার দরুন পীতাম্বর প্রধান্য হয়ে পীতাম্বরী জুব হতো। তাই এর জন্য ঠাণ্ডা পানি হচ্ছে উপকারী। আর এখনো ডাক্তারগণ একথা স্বীকার করেন যে, এমন জুরাক্রান্ত রোগীকে বরফ পান করানো, মাথায় জলপটি দেওয়া, হাত মুখের উপর ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধৌত করা উপকারী। অতএব চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতির বিপরীত বা পরিপন্থি নয়।

হযরত শায়খুল হিন্দ (র.) বলেন যে, সত্যবাদী নবীর পবিত্র বাণীর উপর বিশ্বাস করে সর্বপ্রকার জ্বরের জন্য ঠাণ্ডা পানি দ্বারা চিকিৎসা [যদি কোনো ব্যক্তি] করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর সন্মান রক্ষার্থে রোগমুক্তি দান করবেন।

وَعَرْ ٢٢٧ أَنَسٍ (رض) قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ مَنَ النَّعَبُّنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّدُ مَلَةِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

8৩২৭. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারো উপর বদনজর লাগলে, কোনো বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে এবং পাঁজরে খুজলি উঠলে রাস্লুল্লাহ ্রাহ্ন ঝাড়ফুঁক করতে অনুমতি দিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

عَرُّمُ الْحَدِّيثِ (হাদীসের ব্যাখ্যা) : প্রাক-ইসলাম যুগে ঝাড়ফুঁকে কৃফরি বাক্য-শব্দ মিশ্রিত থাকায় তার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন তা হতে মন্তরকে নিষ্কল্ম করা হয়েছে, তখন তার ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এখানে اَلْتُسُنَّدُ অর্থ পিড়ি বাত, যা পিপড়ার মতো খুব ছোট ছোট খুজলি আকারে জমাট বেঁধে গায়ে উঠে।

وَعَنْ ٢٢٨ عَانِشَةَ (رض) قَالَتْ اَمُرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَسْتَرْفِي مِنَ الْعَبْنِ. (مُتَّفَقَ عَكَنْه)

৪৩২৮. অনুবাদ: হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [কারো উপর] বদনজর লাগলে নবী করীম 🎫 ঝাড়ফুঁক করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

-[বুখারী ও মুসলিম]

–[মুসলিম]

وَعُرْتِكُ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ رَأَى فِي رَجْهِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةً تَعْنِيْ صُفْرَةً فَقَالُ اِسْتَرْقُواْ لَهَا فَانَّ بَهَا النَّظَرَةُ. (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ)

৪৩২৯. অনুবাদ: হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ত্রতার ভিম্মে সালামার ঘরে একটি মেয়ে দেখতে পেলেন, তার চেহারায় বিদনজরের। চিহ্ন ছিল। অর্থাৎ চেহারাটি হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিল। তথন তিনি বললেন, এর জন্য ঝাড়ফুঁক কর, কেননা তার উপর নজর লেগেছে। - বিখারী ও মুসলিম)

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : বদনজর মানুষের অথবা জিনেরা স্পর্শে হতে পারে। জিনের বদনজর লাগার অর্থ হলো জিনপরীর প্রভাবে আক্রান্ত হওয়া। وَعُرِفُ تَكُ جَابِرِ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى عَنِ السُّوفُى فَجَاءُ الْعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالُواْ يَا رَسُولُ اللّٰهِ إِنَّه كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةً نَرْقِيْ بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَاَنْتَ نَهَبْتَ عَنِ الرُّقَىٰ فَعَرضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا اَرٰى عَنِ الرُّقَىٰ فَعَرضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا اَرٰى بِهَا بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ اَخَاهُ فَلْبَنْفَعْهُ . (رَوَاهُ مُسْلَمُ)

৪৩৩০ . অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুরাহ 

মন্তর তথা ঝাড়ফুঁক করা
হতে নিষেধ করেছেন। এই নিষেধের পর আমর ইবনে
হাযমের বংশের কয়েকজন লোক এসে বলল, ইয়া
রাসূলাল্লাহ! আমাদের কাছে এমন একটি মন্তর আছে,
যার দ্বারা আমরা বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুঁক করে থাকে।
অথচ আপনি মন্তর পড়া হতে নিষেধ করেছেন।
অতঃপর তারা মন্তরটি নবী করীম

-কে পড়ে
শুনাল। তখন তিনি বললেন, আমি তো এটার মধ্যে
দোষের কিছু দেখছি না। অতএব, তোমাদের যে কেউ
নিজের কোনো ভাইয়ের কোনো উপকার করতে পারে,
সে যেন অবশ্যই তার উপকার করে। -[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে মন্তরের মধ্যে শিরকি কোনো শব্দ না থাকে, তার ব্যবহার করা মুবাহ। অতএব, তার দ্বারা অন্যের উপকার করা উত্তম কাজ। কেননা নবী করীম 🚃 বলেছেন, সে লোকই উত্তম যে ব্যক্তি অন্যের উপকার করে।

وَعَرَفِّتُ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ نِ الْاَشْجَعِيِّ (رض) قَالَ كُنْنَا تُرْقِيَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ اَعْرِضُوا عَلَى رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَلَى مَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ شُركً. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৩৩১. অনুবাদ: হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলি যুগে আমরা
মন্তর পড়ে ঝাড়ফুঁক করতাম। সুতরাং ইসলাম গ্রহণের
পর] আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সমস্ত
মন্তর সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তখন তিনি বললেন,
আচ্ছা, তোমাদের মন্তরগুলো আমাকে পড়ে গুনাও। তিবে
কথা হলো। মন্তর দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতে কোনো আপত্তি
নেই, যদি তার মধ্যে শিরকি কিছু না থাকে। - [মুসলিম]

وَعَرْفِ ٢٣٢ ابْنِ عَبَّاسِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَكُو كَانَ شَيْءٌ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَكُو كَانَ شَيْءٌ النَّبِيِّ فَا فُلْ الْعَبْدُنُ وَإِذَا النَّبَعْبُدُ وَإِذَا النَّعْبُدُنَ وَإِذَا النَّعْبُدُنُ وَإِذَا النَّعْبُدُمُ الْعَبْدُنُ وَإِذَا النَّعْبُدُمُ الْعَبْدُنُ وَإِذَا النَّعْبُدُمُ الْعَبْدُنُ وَإِذَا النَّاعُ الْعَبْدُنُ وَإِذَا النَّعْبُدُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

8৩৩২. অনুবাদ: হযরত আনুল্লাহ ইবনে আববাস রো.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ক্রান্তবলেছেন, নজর লাগা একটি বাস্তব সত্য। যদি কোনো জিনিস তাকদীর পরিবর্তন সক্ষম হতো, তবে বদনজরই তা করতে পারত। আর যদি তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধোয়া পানি চাওয়া হয়, তবে অবশ্যই ধ্রে দেবে। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَحُدُّتُ الْحَدْثِّتُ (عَالَّا रामीरেत्र व्याच्या): আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, যে ব্যক্তির বদনজর লাগত, তার হাত, পা এবং দেহের নিচের অঙ্গ ধুয়ে যার উপরে নজর লাগিয়েছে তাকে উক্ত পানি দ্বারা গোসল করাত, ফলে সে বদনজর হতে আরোগ্য লাভ করতো। নবী করীম 🚃 এ কাজটির অনুমোদন দিয়েছেন এবং যার নজর লেগেছে, তাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে সে নিজের পা ধুয়ে পানি দিয়ে দেয়। বর্তমাণে আমাদের সমাজেও এ কথাটি প্রচলিত আছে।

# विधिय अनुत्रक : اَلْفُصْلُ الثَّانِي

عَرْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَالَةِ اللّهِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

৪৩৩৩. অনুবাদ: হ্যরত উসামা ইবনে শারীক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি ঔষধপত্র ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যা। হে আল্লাহর বাদ্দাগণ! চিকিৎসা কর। কেননা বার্ধক্য রোগ ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার [ঔষধ] নিরাময় সৃষ্টি করেননি। —[আহমদ, তিরমিযী, আবৃ দাউদ]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : বার্ধকোর পরে মৃত্যু অবধারিত। সূতরাং মৃত্যুর পূর্বে যে কোনো রোগে ঔষধ সেবন করা বা চিকিৎসা করা মোবাহ। আর তা তাওয়াকুলেরও পরিপস্থি নয়। নবী করীম ক্রেডের শিক্ষার জন্য নিজেও ঔষধ ব্যবহার করেছেন।

وَعَنْ اللّهِ عَقْبَةَ بَنْ عَامِرِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَ لَا تَكْرَهُواْ مَرْضَاكُمْ عَلَى الطّعَامِ فَإِنَّ اللّهُ تَعَالَى بُطْعِمُهُمْ وَيَسَعْفِيهُمْ وَيَسَعْفِيهُمْ (رَوَاهُ النِّيْرُمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ الْمَاتَ مَذَا حَدِيثُ عَرْبُ )

8৩৩৪. অনুবাদ: হ্যরত উকবা ইবনে আমের (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুরাহ 

করেনিত্ত বলেছেন.
তোমরা তোমাদের রোগীদের পানাহারের জন্য জবরদন্তি
করো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে খাওয়ান
এবং পান করান। —[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। ইমাম
তিরমিযী বলেছেন. হাদীসটি গরীব।]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রাণীকে বাঁচান কিংবা মারেন আল্লাহই। খানাপিনা হলো একটা বাহাক উপকরণ মাত্র। সুতরাং কোনো রোগী খানাপিনা না করলে মরে যাবে এমন ধারণা করা অবান্তর। কেননা সেই অবস্থায় তার স্বাস্থ্য রক্ষা করা ও যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সচল রাখা এবং তার মধ্যে পূর্ণ ধৈর্যধারণ করার শক্তি আল্লাহই সৃষ্টি করেন। এটাই হলো রোগীকে আল্লাহ তা'আলার পানাহার করানো।

وَعَرْ قَالَ الْسَبِيِّ اَنْسِ (رض) أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ وَكَنْ السَّبِيِّ ﷺ ﴿ كَانُوكَ مَرِي السَّسْوكَةِ و كَرُواهُ اليَّرْمِيذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيْثُ عَرِيْثُ عَرَيْبُ)

8৩৩৫. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ==== হযরত আসআদ ইবনে যোরারার গায়ে অপ্লি-বাতের দক্ষন তপ্ত লোহা ঘারা দাগিয়েছেন। –[তিরমিয়ী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীবা

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাণীলের ব্যাখ্যা। : 'أَنَّسُّوْكُ: । হাণীলের ব্যাখ্যা। তখন গোটা শরীর কাটার মতো বিধে। হিন্দিতে বলে سُرْمَ بَادَ , ডান্ডারি মতে এটা আঞ্চন বা অগ্নিবাত। وَعَرْوَلَكَ أَرْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رض) قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ أَنْ نَتَدَاوٰى مِنْ ذَاتِ السُجَنْبِ بِالقُسُّطِ الْبَحْرِيّ وَالزَّرْتِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

وَعَنْ ٢٣٧ مُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَىٰ يَنْعَتُ النَّيْ عَلَىٰ يَنْعَتُ النَّيْدِي عَلَىٰ يَنْعَتُ النَّيْدِ . (رَوَاهُ النَّيْمُ مَذَيُّ)

8৩৩৬. অনুবাদ: হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুক্লাহ আমাদেরকে পাঁজরে ব্যথার চিকিৎসায় কান্ত বাহ্রী ও জয়তুনের তেল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। —[তিরমিযী]

৪৩৩৭. অনুবাদ: হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

পাজরে
ব্যথার রোগের চিকিৎসায় জয়তুনের তেল এবং অর্স্
ঘাস ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন। –[তিরমিযী]

وَعَرْ مِنْ أَسْمَا ، بِنْتِ عُمَيْسِ (رض) النَّبِيِّ وَهُ مَيْسِ (رض) النَّبِيِّ وَهُ اللَّهُ الْبِمَا تَسْتَمْشِيْنَ فَالَتْ بِالشُّبْرُمِ قَالَ حَارُ جَارُ فَالَّ قَالَتْ ثُمَّ السِّنَا فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى لَوْ السَّنَا فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى لَوْ السَّنَا فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى السَّمَوْتِ النَّهَ فَا السَّنَا عَلَى السَّمَوْتِ لَكَانَ فِيهِ السَّنَا عَلَى السَّنَاعِ عَلَى السَّنَا عَلَى السَلَّالَّ السَّنَاعِ عَلَى السَّنَاعِ عَلَى السَّنَاعِ عَلَى الْعَلَى السَلَّامِ عَلَى السَلَّاعِ عَلَى السَّنَاعِ عَلَى السَّاعِ عَلَى السَلَّاعِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

৪৩৩৮. অনুবাদ: হযরত আসমা বিনতে উমায়স (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা জোলাবের জন্য কি জিনিস ব্যবহার কর? আসমা বললেন, শোব্রুম ব্যবহার করি। নবী করীম বললেন, তা তো অত্যধিক গরম-জীষণ গরম। আসমা বলেন, পরে আমি সানা দ্বারা জোলাব নেই। তখন নবী করীম বললেন, যদি মৃত্যু হতে রক্ষার কোনো ঔষধ থাকত, তবে সানা-এর মধ্যেই থাকত। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

(হাদীসের ব্যাখ্যা] : শোব্রম একপ্রকারের বীচি যা আকারে চানা বুটের মতো। আর সানা একপ্রকার প্রসিদ্ধ ঘাস<sup>ি</sup>। কফ পিত্তের জন্য এটা উপকারী।

وَعَرْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاءِ (رض) قَالَ قَالَ وَالدَّوَاءِ (رض) قَالَ قَالَ وَالدُّواءَ رَسُولُ اللّهَ اللّهَ انْزَلَ الدَّاءَ وَالدُّواءَ وَجَعَلَ لِحَكُلّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَسَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৪৩৩৯. অনুবাদ: হযরত আবুদ্দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
া বলেছেন, আল্লাহ 
া বলেছেন, আল্লাহ 
তা আলা রোগ নাজিল করেছেন এবং ঔষধও। আর 
প্রত্যেক রোগের ঔষধও নির্ধারিত করেছেন। সুতরাং 
তোমরা চিকিৎসা কর, কিন্তু হারাম বন্তু দ্বারা চিকিৎসা 
করবে না। — আবু দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা! : হারাম বন্ধু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েজ নয়। তবে হাঁয় যদি কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তার এ কথা বলে যে, এ হারাম জিনিস ব্যতীত উক্ত রোগের অন্য কোনো ঔষধ নেই, তখন কোনো কোনো ওলামার মতে হারাম ঔষধ ব্যবহার করা জায়েজ। তবে যে জিনিস খাওয়া হারাম, ঔষধের জন্য তা মালিশ হিসেবে ব্যবহার করা সকলের মতে জায়েজ।

وَعَرِثِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَنِ اللهُ وَاءِ النَّحَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَاءِ النَّحَ اللهُ وَاءُ النَّحَ اللهُ وَاءُ النَّحَ اللهُ وَاءُ وَاللَّهُ مَا وَاءُ وَاللَّهُ مَا وَاءً وَاللَّهُ مَا لَهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللّهُ وَال

8৩৪০. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ : হারাম ও নাপাক জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করতে নিষেধ করেছেন। -(আহমদ, আবৃ দাউদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ)

وَعَرَفُ النَّبِيِّ سَلْمُى (رض) خَادِمَةِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَى أَلْتُ مَا كَانَ اَحَدَّ بَشْتَكِى إِلَى رَسُولُو اللَّهِ عَلَى وَجْعًا فِيْ رَأْسِهِ إِلَّا فَالَ إِخْتَ ضَبَهُمَا. وَلاَ وَجْعًا فِيْ رِجْلَيْهِ إِلاَّ فَالَ إِخْتَ ضَبَهُمَا. (رَدَاهُ أَنُهُ دَاوُد)

৪৩৪১. অনুবাদ: হযরন্থ নবী করীম — -এর খাদেমা [সেবিকা] সালমা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কেউ মাথাব্যথার অভিযোগ নিয়ে রাস্লুল্লাহ — -এর নিকট আসলে তিনি তাকে শিঙ্গা লাগাতে নির্দেশ দিতেন। আর কেউ পায়ের কট্টের অভিযোগ নিয়ে আসলে তাকে তাতে মেহেদি লাগানোর পরামর্শ দিতেন। — আর দাউদ]

وَعَنْهَ اللّهِ عَلَيْهُ قَرْحَةً وَلاَ نُكْبَةً إِلاَّ اَمَرَنِيْ بِرَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْهُ قَرْحَةً وَلاَ نُكْبَةً إِلاَّ اَمَرَنِيْ اَنْ اَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنْنَاءَ. (رَوَاهُ النِّيْرُمِذِيُّ) 8৩8২. অনুবাদ: নবী করীম = -এর খাদেমা হযরত সালমা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ = -এর শরীরে যখনই কোনো আঘাত লাগত অথবা জখম হতো, তখন তিনি আমাকে উক স্থানে মেহেদি লাগাতে নির্দেশ দিতেন। -[তিরমিযী]

وَعَنْ آئِكَ اللّهِ عَلَىٰ كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ (رض) اَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَىٰ هَامَّيْهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهُو يَقُولُ مَنْ إَهْرَاقَ مِنْ هٰذِهِ الدّماءِ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ لاَ يَتَدَاوى بشَدْءٍ لِشَدْءٍ لَهُ (رَوَالاً أَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَةً)

وَعَرْ النَّبِيِّ عَلِيرٍ (رض) أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْحَدِيمِ عَلَىٰ مَا الْمَالِيمِ عَلَىٰ مَا الْمَالِمِ المَّالِمِ المَّلِمِ المَّالِمِ المَّالِمِ المَّالِمِ المَّالِمِ المَّالِمِ المَّالِمِ المَّالِمِ المَّالِمِ المَّالِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَّالِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَلْمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَلْمِي المَّلِمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَلْمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَلْمِ المَّلِمِ المَّلِمِ المَلْمِ المَلْمُ المَلْمِ المَلْمِ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمِ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُلْمُلِمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ

৪৩৪৪. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, একবার নবী করীম ==== -এর নিতম্বে ব্যথা হওয়ায় তিনি তথায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। -[আবু দাউদ] وَعَنِ اللّهِ عَلَى عَنْ لَبْلَةٍ السّرِي بِهِ انّهُ مَدَّتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَنْ لَبْلَةٍ السّرِي بِهِ انّهُ لَمْ يَمُر عَلَى مَلاٍ مِنَ الْمَلْئِكَةِ اللّا اَمَرُوهُ مُر الْمَلْئِكَةِ اللّا اَمَرُوهُ مُر الْمَلْئِكَةِ اللّا اَمْرُوهُ مُر الْمَلْئِكَةِ اللّا اَمْرُوهُ مُر الْمَلْئِكَةِ اللّهُ اللّهُ مَلْكَ بِالحُجَامَةِ . (رَواهُ التّومِيزيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالُ التّرْمِذِيُّ مُؤلًا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيْتُ)

৪৩৪৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ তাঁর
মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি
ফেরেশতাদের যে কোনো দলের নিকট দিয়ে
অতিক্রমকালে তাঁরা তাঁকে বলেছেন, আপনি আপনার
উত্মতকে শিঙ্গা লাগাবার আদেশ করুন। –[তিরমিষী ও
ইবনে মাজাহ। তিরমিষী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।]

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

ं (रामीत्मत्र वााचाा) : শিঙ্গার ব্যবহার গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জন্য বিশেষভাবে উপকারী।

وَعَنْ بُنِ عُنْمَانَ (رض) أَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النَّبِيَ عَنْ عَنْ عَنْ ضِفْدَج يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ عَنْ قَتْلِهَا . (رَوَاهُ ٱبُو دَاؤَد)

808%. অনুবাদ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ওসমান রো.) হতে বর্ণিত, একদা এক চিকিৎসক নবী করীম

-কে জিজ্ঞাসা করল, বেঙ ঔষধের মধ্যে ব্যবহার করার হুকুম কী? তখন নবী করীম তাকে বেঙ মারতে [এবং ঔষধে ব্যবহার করতে] নিষেধ করেছেন।

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীদের ব্যাখ্যা] : বেঙ নাপাক এবং হারাম। আর হারাম জিনিস দ্বারা ঔষধ ব্যবহার করা নাজায়েজ। অথবা মানুবের নিকট তা ঘৃণিত অথবা তার মধ্যে উপকার অপেক্ষা অপকার বেশি। তাই তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ لِنَاتُ أَنَسِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَحْتَجِمُ فِي الْاَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ. (رَواهُ اَبُوْ دَاوَدَ وَزَادَ اليَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعِ عَشَرَةَ وَتِسْع عَشَرَةً وَلِحَذِي وَعِشْرِيْنَ.

808 ৭. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূল্লাহ হাড়ের দুই পার্শ্বের উভয়
রগে এবং উভয় বাহুর মধ্যখানে শিঙ্গা লাগাতেন।
– আবু দাউদ্য

আর তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ এ বাক্যগুলো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন এবং তিনি চাঁদের সতেরো, উনিশ এবং একুশ তারিখেই শিঙ্গা লাগাতেন।

#### সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা। : মাসের প্রথম ভাগে রক্ত খুব বেশি চলাচল করে এবং শেষ ভাগে কম । তাই শেষ ভাগের عُمْرُ الْحَدِيْت উক্তে লাগানো উরম ।

808৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ক্রা চাঁদের সতেরো, উনিশ এবং একুশ তারিখে শিঙ্গা লাগানো পছন্দ করতেন। –[শরহে সুনাহ]

وَعَنْ نَاتُ اَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ قَالَ مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعِ عَشَرَةَ وَتِسْعِ عَشَرَةً وَتِسْعِ عَشَرَةً وَلِحْدُى وَعِشْرِيْنَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلُّ دَاءٍ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ)

৪৩৪৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 

বলেছেন, যে ব্যক্তি সতেরো, উনিশ ও একুশ তারিখে শিঙ্গা লাগাবে সে সকল রোগ হতে নিরাময় থাকবে। –(আবৃ দাউদ)

وَعَرْفَ لَكُ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرَةَ (رض) أَنَّ البَاها كَانَ يَنْهِ هَي اَهْلُهُ عَنِ الْحَجَامَةَ يَوْمَ الشَّلْقَاءِ وَيَزْعَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ يَوْمَ الشَّلْقَاءِ وَيَزْعَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ يَوْمَ الشَّلْقَاءِ يَوْمَ اللَّهِ وَفِينِهِ سَاعَةً لا يَرُقَأُد (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

8৩৫০. অনুবাদ: হযরত কাবশা বিনতে আবৃ বাকরাহ রো.) হতে বর্ণিত, তাঁর পিতা নিজেই পরবারস্থ লোকদেরকে মঙ্গলবারে শিঙ্গা লাগাতে নিষেধ করতেন এবং তিনি বলতেন, রাস্লুল্লাহ ক্রি বলেছেন, মঙ্গলবার রক্ত চলাচলের দিন এবং সেই দিনের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যাতে রক্ত [নির্গত হলে তা] বন্ধ হয় না।

وَعُنَّ النَّهُ هُرِيِّ (رح) مُسْلاً عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِي عَنِ الْمَنْ اللَّهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ مَن الْمَنْ اللَّهُ مَن الْمَنْ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّالِمُ اللللْمُواللَّاللَّالِمُ اللللْمُلِمُ الللَّاللَّا الل

8৩৫১. অনুবাদ: তাবেয়ী ইমাম যুহরী (র.) হতে মুরসার আকারে বর্ণিত, নবী করীম কর্লাহেন, যে ব্যক্তি বুধ অথবা শনিবারে শিঙ্গা লাগানোর দরুন শ্বেতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, সে যেন নিজেকেই ধিক্কার দেয়। —[আহমদ ও আবু দাউদ এবং তিনি বলেন, হাদীসটি কেউ মারষ্কু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়।]

وَعَنْ النَّهِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ الْمَتَجَمَ أَوْ اَطْلَى يَوْمَ السَّبْتِ اللَّهُ مَنْ الْمَتَجَمَ الْمَلَى يَوْمَ السَّبْتِ اللَّهُ مَنْ إِلَّا نَفْسَهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللْمُلْمُ

৪৩৫২. অনুবাদ : ইমাম যুহরী (র.) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত যে, রাসূলুরাহ কর্লাহন, যদি কেউ শনিবারে কিংবা বুধবারে শিঙ্গা লাগায় অথবা শরীরের যে কোনো অঙ্গে ঔষধ মালিশ করায় এবং তার দরুন শ্বেত-কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়, তবে যেন সে নিজেকেই দোষারোপ করে। –[শরহে সুনাহ]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

(হাদীসের ব্যাখ্যা) : অভিজ্ঞতা হতে প্রমাণিত যে, এ দুই দিনের যে কোনো দিন শিঙ্গা লাগালে উক্ত রোগে صَرْحُ الْحَدِيْثِ আর্ক্তান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

عَوْد (رض) أَنَّ عَبْدَ الله , أ عَبْدِ اللَّهِ لَاغُنيًّا ، عَنِ الشِّرُكِ سَمِعُتُ رَسُولَ السُّلِهِ ﷺ بَـُقُولُ انَّ الرُّقٰي وَالسُّمَانِمَ وَالتَّنوْلَةَ شُرْكُ فَقُلْتُ لَهُ تَقُولُ هُ كَذَا لَقَدُّ ئَى تَسَقَّدُفُ وَكُنْتُ اخْتَلَفَ اللَّهِ فُكَن اَلْيَهُودي فَاذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّه إِنَّامَا ذُلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ بَيده فَاذًا رَقِي كُفُّ عَنْهَا انَّمَا كَانَ يَكَفَيْكَ اَنْ تُنَقُّولَيْ كَمَا كَانَ رَسُمُ لُ اللُّه ﷺ كُفُولَ اَذْهُ عَدَالْ عَاسَ رَبُّ النَّاسِ وَاشْفِ انْتَ السُّسَافِيْ لاَ شِفَاءً اللَّهُ شِفَاءُكُ شفَاءُ لاَ يُغَادرُ سُقِمًا . (رَوَاهُ آبُو دَاوْدَ)

৪৩৫৩, অনুবাদ : হযরত আবুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী যায়নান হতে বর্ণিত আছে যে. আমার স্বামী। আব্দুল্লাহ আমার গলায় একখানা তাগা দেখে জি জ্ঞাসা করলেন, [তোমরা গলায়] এটা কী? বললাম, এটা একটি তাগা, আমার জন্য তাতে মন্তর পড়া হয়েছে। যায়নাব বলেন, এটা শুনে তিনি তাগাটি ধরে ছিডে ফেললেন, অতঃপর বললেন, তোমরা আব্দুলাহর পরিবারবর্গ! তোমরা শিরকের মুখাপেক্ষী নও, এিতে কল্ষিত হবে কেন?] আমি রাস্লুল্লাহ 🚟 -কে বলতে ন্তনেছি, তিনি বলেছেন, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ ও জাদুটোনা শির্কি কাজ। [যায়নাব বলেন.] তখন আমি বললাম. আপনি কেন এরূপ কথা বলছেন্য একবার আমার চোখে ব্যথা হচ্ছিল, যেন চোখটি বের হয়ে পডবে। তখন আমি অমুক ইহুদির কাছে যাওয়া-আসা করতাম। যখন সে ইহুদি তাতে মন্তর পড়ল, তখনই তার ব্যথা চলে গেল। এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ বললেন, এটা তো শয়তানেরই কাজ। সে নিজের হাতের দ্বারা তাতে আঘাত করছিল, আর যখন মন্তর পড়া হয়, তখন সে বিরত হয়ে যায়। বস্তত [এ সমস্ত রোগের জন্য] তোমার পক্ষে এরূপ বলাই যথেষ্ট ছিল, যেভাবে রাসলুল্লাহ 🚐 বলেছেন, অর্থ- হে মানষের রব্ব! আপনি বিপদ দূর করে দেন এবং রোগ হতে নিরাময় দান করুন। আপনিই নিরাময়কারী। আপনার নিরাময় প্রদান ব্যতীত আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নয়। এমন নিরাময় দান করুন, যেন কোনো রোগই অবশিষ্ট না থাকে। - (আব দাউদ)

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

(হাদীসের ব্যাখ্যা): ঝাড়ফুঁক বা তাবিজ-তুমার ব্যবহার করা এ শর্তে জায়েজ আছে যেন তাতে কোনো শিরকি বার্ক্য না থাকে বা এটাকে সরাসরি স্বয়ংক্রিয়াশীল বলে বিশ্বাস না করা হয়। জাহিলি যুগে তাকে স্বয়ংক্রিয়াশীল ধারণা করা হতে, তাই হযরত আব্দুল্লাহ এটাকে শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

وَعَنْ نَا اللَّهُ جَالِمٍ (رضا) قَالَ سُنِكَ النَّبِيُ عَنِ النَّنشْرَةِ فَقَالَ هُوَمِنْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

8৩৫৪. অনুবাদ: হযরত জাবের ইবনে আনুল্লাহ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম : -কে নোশরাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, উত্তর তিনি বললেন, তা তো শয়তানের কাজ। -আনু দাউদ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভৈদীসের ব্যাখ্যা]: 'নোশরাহ' একপ্রকারের মন্তর। জাহিলি যুগে কোনো ব্যক্তি জিন-পরী দ্বারা প্রভাবিত হলে উক্ত বিশেষ মন্তর দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা হতো এবং এটাকে স্বয়ংক্রিয়াশীল বলে লোকেরা আকিদা রাখত। কিন্তু কুরআনের আয়াত, আল্লাহর নাম বা দোয়া কালাম দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা মোস্তাহাব।

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَمْرَ (رض) قَالَسَمِ عُدَّ وَرُضًا لَلْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى كَمْرَ (رض) قَالَسَمِ عُلَّ يَقُولُ مَا اللّهِ عَلَى يَقُولُ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَرْبُتُ تُرْبَاقًا اوْ تَعَلَّقُتُ الشَّعْرَ مِنْ قِبَلِ تَعَلَّقُتُ الشَّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَعَلَى السَّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَعْسَى (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد)

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: উল্লিখিত তিনটি কাজে শিরকি ও কৃষ্ণরি কথা বা কৃষ্ণরি বিশ্বাস মিশ্রিত না থাকলে তা নাজায়েজ নয় বটে, তবে বিশেষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সমীচীন নয়। মূলত যারা বৈধ-অবৈধের তথা হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না, তারাই এসব কাজে লিপ্ত হয়।

وَعَرِفِ الْمُغِيْرَةِ بِنِ شُعْبَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّنبِتُ عَلَى الْمُعَبَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّنبِتُ عَلَى النَّتوكُلِ. (رَواهُ النَّتوكُلِ. (رَواهُ احْمَدُ وَالتَّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَةً)

৪৩৫৬. অনুবাদ: হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.)

হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ক্রা বলেছেন, যে

ব্যক্তি শরীর দাগায় অথবা ঝাড়ফুঁক করায়, সে আল্লাহরই
উপর] তাওয়াক্কুল হতে দূরে সরে পড়েছে। — আহমদ,
তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَدَّرُ الْحَدِيْثِ [হাদীনের ব্যাখ্যা] : রোগমুজির জন্য যে কোনো বৈধ পন্থায় চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েজ, বরং মোস্তাহাব। তবে এ সকল ব্যবস্থার উপর ভর্মা করলে তাওয়াকুলের উচ্চ মর্যাদা হতে বঞ্চিত হয়ে পড়বে। وَعَرْ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمْزَةَ (رح) قَالَ دَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ وَبِهِ حُمْرَةً فَقُلْتُ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ وَبِهِ حُمْرَةً فَقُلْتَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ وَبِهِ حُمْرَةً فَقَالَ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا وَكُلُ اللهِ عَلَى مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا وَكُلُ اللهِ ءَ (رَوَاهُ اَيُو دَاوَد)

8৩৫৭. অনুবাদ: হযরত ঈসা ইবনে হামযা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইমের নিকট গোলাম। তার শরীরে লাল ফোসকা পড়ে আছে। আমি বললাম, আপনি তাবিজ ব্যবহার করবেন না? উত্তরে তিনি বললেন, তা হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। কেননা রাসুলুল্লাহ ক্রান্দে তারে কারে কারে কানো কিছু লটকায় তাকে তার প্রতি সোপর্দ করে দেওয়া হয়। — (আব দাউদ)

وَعُن ٢٥٠٠ عِمْرانَ بَنِ حُصَيْنِ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَمْرانَ بَنِ حُصَيْنِ اللهِ عَلَيْ وَسُولًا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ لاَ رُقْبَةَ اللهِ مَنْ عَيْنِ اوْ حُمَةٍ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّيْرُمِذِي وَأَبُو دُاوَدُ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنْ يُرَنَدَةً)

8৩৫৮. অনুবাদ: হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ক্রিবলেছেন, বদনজর কিংবা কোনো বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের বেলায়ই ঝাড়ফুঁক রয়েছে। –আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ, আর ইবনে মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত বুরায়দা (রা.) হতে।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ضُرُّحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ঝাড়ফুঁকে অন্যান্য রোগেরও উপকারিতা আছে। তবে তুলমানমূলকভাবে এ দুই রোগেই তা অধিক ফলপ্রসু।

8৩৫৯. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রি বলেছেন, বদনজর লাগা, বিষাক্ত প্রাণীর দংশন করা এবং রক্ত ঝরার জন্যই রয়েছে ঝাড়ফুঁক। –িআবু দাউদ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चिमीत्पत्र त्याच्या : এখানে রক্ত ঝড়া দ্বারা নাক হতে রক্ত ঝরা বা দৃষিত হওয়া বুঝানো হয়েছে।

وَعُرْ نَكُ السَّمَاءُ بِنَّتِ عُمَيْسِ (رض) قَالَتْ بِنَّتِ عُمَيْسِ (رض) قَالَتْ بِنَّتِ عُمَيْسِ (رض) اللَّهِ إِنَّ وَلَدَ جَعْنَهِ بُسْرَعُ الْمَيْسُ الْعَيْسُ افَالسَّتَرْقِي لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَالنَّهُ لَوْكَانَ شَيْءٌ سَابَقُ الْقَدْرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَدَ) الْعَيْنُ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَدَ)

৪৩৬০. অনুবাদ: হ্যরত আসমা বিনতে উমায়স (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ! জা'ফর [তাইয়্যার]-এর সন্তানদের উপর দ্রুত বদনজর লেগে থাকে। সূতরাং আমি কি তাদের জন্য ঝাড়ফুঁক করাবা তিনি বললেন, হাা, কেননা যদি কোনো জিনিস তাকদীরের অগ্রগামী হতে পারত, তবে বদনজরই তার অগ্রগামী হতে। -[আহ্মদ, তিরমিষী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنِ اللهِ اللهِ فَا وَنِنْتِ عَبْدِ اللهِ اللهُ ال

৪৩৬১. অনুবাদ: হযরত শিফা বিনতে আন্মুন্তাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত হাফ্সা (রা.)এর নিকট বসাছিলাম, এমন সময় রাসূলুব্লাহ ক্রে
সেখানে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করে।
বললেন, তুমি যেভাবে হাফসাকে হস্তলিপি শিখিয়েছ,
অনুরূপভাবে তাকে নামলা রোগের মন্তর শিখাও না
কেন্দ্য — আবু দাউদা

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[নিম্বনা] একপ্রকার চর্মরোগ, যা ফোসকার মতো প্রকাশ পায়, এটাতে খুব জ্বালা-যন্ত্রগা হয় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তিত হতে থাকে।

৪৩৬২, অনুবাদ: হযরত সাহল ইবনে হুনাইফের পুত্র আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমের ইবনে রাবীআ সাহল ইবনে হুনাইফকে গোসল করতে দেখলেন এবং তার মস্ণ দেহ দেখে বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! আজকার মতো আমি কোনোদিন দেখিনি এবং পর্দার আডালে রক্ষিত অর্থাৎ কুমারী মেয়ের] কোনো চামড়াও সাহলের চামডার মতো] এরূপ দেখিনি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তার মখ হতে এ শব্দগুলো বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই] হযরত সাহল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পডলেন এবং [এ অবস্থায়] তাঁকে রাস্লুল্লাহ 🚟 -এর নিকট আনা रला। आतं कता रला, रेशा तामुनान्नार! आप्रिन कि সাহল ইবনে হুনাইফের জন্য কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন? আল্লাহর কসম! সে তো তার মাথা উঠাতে পারছে না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি কাউকেও তার সম্পর্কে অভিযুক্ত কর? লোকেরা বলল, আমরা আমের ইবনে রবীআর উপর সন্দেহ করি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপুর রাসূলুল্লাহ 🕮 আমেরকে ডেকে পাঠালেন এবং কঠোর ভাষায় তার নিন্দা করলেন এবং বললেন, তোমাদের কেউ তার আরেক ভাইকে কেন হত্যা করে? তুমি তার জন্য কল্যাণের দোয়া করলে না কেন? [যাতে বদনজর ক্রিয়া করত না। অতঃপর তিনি বললেন,] তুমি [তোমার শরীরের কিছু অঙ্গ] সাহলের জন্য ধুয়ে দাও। তখন আমের নিজের মুখমওল, উভয় হাত কনুই পর্যন্ত, উভয় পা হাঁটু হতে অঙ্গুলির পার্শ্ব এবং ইজারের ভিতরের অঙ্গ ধুয়ে পানিগুলো একটি পাত্রে নিলেন, অতঃপর সে পানি সাহলের উপর ঢেলে দেওয়া হলো। তাতে সাহল সুস্থ হয়ে লোকজনের সাথে হেঁটে আসলেন, যেন তাঁর শরীরে কোনো কষ্ট ছিল না। -[শরহে সুনাহ] আর ইমাম মালেক (র.)-এর এক রেওয়ায়েত আছে, নবী করীম 🚐 আমেরকে বললেন, বদনজর একটি সত্য ব্যাপার। সুতরাং তুমি সাহলের জ ন্য অজু কর। আমের তার জন্য অজু করলেন (এবং পানিগুলো সাহলের গায়ে ঢেলে দিলেন।

وَعَنْ رَسُولُ اللّه عَلَى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّه عَلَى يَتَعَوَّدُ مِنَ الْجَانِ وَعَنْ مَنْ لَلْه عَلَى يَتَعَوَّدُ مِنَ الْجَانِ وَعَنْ مَنْ لَكِنَ الْمُعَوَّدُ تَانِ فَلَمَّا نَزَلَتُ الْمُعَوَّدُ تَانِ فَلَمَّا نَزَلَتُ الْمُعَوَّدُ تَانِ فَلَمَّا مَنْ مَا جَهَ وَقَالُ التَّرْمِذِي وَالمُمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا وَلَا التَّرْمِذِي وَالْمُمَا وَلَا التَّرْمِذِي وَالْمُمَا عَدْا حَدِيْتُ حُسَنَ عَرِيبًا ).

৪৩৬৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্বুল্লাহ — জিন এবং মানুষের চক্ষু [বদনজর] হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন, মু'আব্বাযাতাইন [সূরা ফালাক্ব ও নাস] নাজিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আর যখন উক্ত সূরা দুটি নাজিল হলো, তখন তিনি উক্ত সূরা দুটি দ্বারা পানাহ চাইতে লাগলেন এবং অন্য কিছু দ্বারা পানাহ চাওয়া পরিত্যাগ করলেন। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী বলেছেন, এহাদীসটি হাসান ও গরীব।]

وَعَنْ اللهِ عَلَيْهُ هَلْ رَأَى فِينْ كُمُ اَلَّمُ عَالَيْ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ هَلْ رَأَى فِينْكُمُ اَلَّمُ عَرِّبُونَ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ هَلْ رَأَى فِينْكُمُ اَلَّمُ عَرِّبُونَ قَالَ اللَّذِيثَ يَشْتَرِكُ فَيْلُتُ وَمَا الْمُعَرِّبُونَ قَالَ اللَّذِيثَ يَشْتَرِكُ فَيْلُتُ فَي مَا اللهِ اللهُ وَالْهُ اللهُ الله

৪৩৬৪. অনুবাদ: হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ আমাকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি মুগাররিবৃন পরিলক্ষিত হয়? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মুগাররিবৃন কি? তিনি বললেন, মুগাররিবৃন ঐ সমস্ত লোক, যাদের মধ্যে জিন অংশীদার হয়। – আব্ দাউদ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস "
তারাজ্জুলের পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीत्मत वाभा। : 'মুগাররিবৃন' অর্থ আরাহর জিকির হতে দ্রীভূত। হাদীনে বর্ণিত আছে, যদি কোনো ব্যক্তি জীসহবাসকালে أَدُونَكُ السَّمُ اللَّهُ الرَّحْمُنُ الرَّحْمُ اللَّهُ الرَّحْمُنُ الرَّحْمُ اللَّهُ الرَّحْمُنُ الرَّحْمُ اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ الرَّحْمُنُ الرَّحْمُ اللَّهُ الرَّحْمُنُ الرَّحْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الْمُعْلِمُ الللللِّهُ اللللِّهُ ا

# ्रेठीय़ अनुत्रहर : الْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرْفِكُ السَّلَيْهِ عَلَى الْمَرْدَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَهُ وَالَّهُ السَّلَيْةِ وَالْمَالَةِ السَّلَيْةِ وَالْمَالَةِ السَّلَيْةِ وَالْمَالَةِ السَّلَيْةِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةِ الْمَعْدَةُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُونُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالُونُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُمُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُونُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُوالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْ

৪৩৬৫. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রিবলেনে, পাকস্থলী হলো দেহের হাউজ [কৃপ]। সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো সেই হাউজের দিকেই প্রবাহিত হয়। সুতরাং যখন পাকস্থলী ভালো হয়, তখন শিরাগুলোও সারা দেহে স্বাস্থ্যকর উপাদান সরবরাহ করে। আর যখন পাকস্থলী নষ্ট হয়ে য়য়, তখন শিরাগুলোও দূষিত উপাদান সরবরাহ করে থাকে।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى الرضا قَالَ بَيْنَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى ذَاتَ لَيْسَلَةٍ يُصَلّى فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْآرضِ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبُ فَسَافَلَهَا وَسُولُ اللّهِ عَلَى الْآرضِ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبُ فَسَافَلَهَا الشّهُ اللّهُ الْعَقْرَبُ مَا تَدَعُ مُصَلّياً وَقَيْرَهُ ثُمَّ دَعَا الشّهُ اللّهُ الْعَقْرَبُ مَا تَدَعُ مَصَلّياً وَقَيْرَهُ ثُمَّ دَعَا بِمِعْلِحِ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ جَعَلَ يَعِمُ بَعِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ يَعَمَّبُهُ عَلَى إِصْبَعِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ يَعَمَّ وَيَعْوَذُهَا بِالْمُعَوَّذُ تَيَنِ. وَيَعْمَدُ فَا بِالْمُعَوَّذُ تَيَنِ. (رَواهُمَا البَّبَهَ قِيَّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

৪৩৬৬. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, কোনো এক রাত্রে রাস্লুরাহ

ানামাজ
পড়ছিলেন, এ অবস্থায় তিনি জমিনে তার হাত রাখতেই
একটি বিচ্ছু তাঁকে দংশন করল। তৎক্ষণাৎ রাস্লুরাহ

জুতা দ্বারা বিচ্ছুটিকে মেরে ফেললেন। অতঃপর
নামাজ শেষ করে বলেনে, বিচ্ছুটির উপর আল্লাহর লানত
হোক। সে নামাজি বেনামাজি অথবা বলেছেন, নবী
কিংবা অন্য কাউকেও ছাড়ে না। বিরং যেখানে যাকে
সুযোগে পায় দংশন করে বসে। আতঃপর তিনি কিছু
লবণ ও পানি চেয়ে নিলেন এবং তাকে একটি পাত্রে
মিশালেন, অতঃপর অসুলির দংশিত স্থানে পানি ঢালতে
এবং উক্ত স্থান মুছতে লাগলেন এবং মু'আব্রাযাতাইন
সূরা দুটি দ্বারা ঝাড়তে লাগলেন। —[বায়হাকী হাদীস দুটি
শোআবল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

(হাদীসের ব্যাখ্যা) : বিষাক্ত প্রাণীকে দংশনের পরে এবং পূর্বে উভয় অবস্থায় মেরে ফেলা জায়েজ আছে।

وَعَنْ ٢٢٧ عُشْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مَوْهَبِ (رح) قَالَ اَرْسَلَنِیْ اَهْلِیْ اِللّٰی اُلّٰمَ اللّٰمَ اَللّٰمَ اللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللللّٰمِ اللّٰمِلْمُ الللللّٰمُ

8৩৬৭. অনুবাদ : হ্যরত ওসমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাওহাব (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পরিবারের লোকেরা পানির একটি পেয়ালা দিয়ে আমাকে হ্যরত উন্দে সালামা (রা.)-এর কাছে পাঠালেন। তথন নিয়ম ছিল, যদি কারো উপর বদনজর লাগত কিংবা অন্য কোনো অসুথ হতো তথন হ্যরত উন্দে সালামার কাছে একটি টব পাঠিয়ে দিত। তিনি রাস্লুল্লাহ — এর কিছু পশম মোবারক বের করতেন, যা তিনি একটি রৌপ্য কৌটার মধ্যে রাখতেন। অতঃশর তিনি উক্ত পশম মোবারক পানির মধ্যে তুবিয়ে দিতেন এবং কেই পানিগুলা রোগীকে পান করানো হতো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ক্রপার সেই নলটির মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তাতে [রাস্ল — এর] কয়েকটি লাল বর্ণের পশম রয়েছে। -[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : কা'বা শরীফের সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশার্থে যেভাবে রেশমি কাপড়ের গেলাফ ব্যবহার করা হয়, তদ্রুপ রাস্তল 🚐 -এর পশম মোবারককে একটি রৌপ্য কৌটার ভিতরে রাখা হয়েছে তার সম্মানার্থে।

৪৩৬৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, একবার রাস্লুল্লাহ

-এর কতিপয় সাহাবী রাস্লুল্লাহ

-কে বললেন, কামআত [বেঙের ছাতা] হলো জমিনের বসন্ত । তখন রাস্লুল্লাহ

ভালের ধারণা পাল্টিয়ে বললেন, বেঙের ছাতা তো মানু সদৃশ। এটার পানি চক্ষু রোগের ঔষধবিশেষ। আর আজগুয়া নিমীয় খেজুর বিহেশতী ফল। তা বিষনাশক। হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি তিনটি অথবা পাঁচটি অথবা সাতটি বেঙের ছাতা নিয়ে তার রস নিংড়িয়ে একটি শিশির মধ্যে রাখলাম। অতঃপর আমার এক রাতকানা দাসীর চোখের মধ্যে সেই পানি সুরমার সাথে ব্যবহার করলাম। তাতে সে আরোগ্য লাভ করল।

-[তিরমিয়ী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান।]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: মানু হলো বনী ইসরাঈলগণ শান্তি ভোগকালে তীহ ময়দানে আল্লাহর হুকুমে যে খানা লাভ করেছে তারই নাম। হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ায় তারা এ খানা পেয়েছিল। তা রাত্রে কুয়াশার মতো অবতীর্ণ হয়ে হালুয়ার আকারে বিভিন্ন স্থানে জমে থাকত, সকালে তারা তা সংগ্রহ করে খেত। সাদা বর্ণের বেঙের ছাতা খাদ্যবস্থু, কিন্তু কালো বর্ণেরটি অখাদ্য ও বিষাক্ত। মানু যেরূপ বিনা আয়াসে ও বিনা খরচে বনী ইসরাঈলদের জন্য জুটিছে, বেঙের ছাতাও তদ্রূপ বিনা ব্যয়ে ও বিনা পরিশ্রম পাওয়া যায়। এজন্য উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। এটার রস চক্ষু রোগের জন্য বিশেষ উপকারী এবং বৈষধের কাজ করে।

وَعَرْ اللَّهِ عَلَى قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلُثُ غَدُواتٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ لَمْ يُصِرْبُهُ عَظِيْمٌ مِنَ الْبَلَاءِ.

8৩৬৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ = বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন ভোরে কিছু মধু চেটে খাবে, সে কোনো বড় ধরনের বিপদে বা রোগে আক্রান্ত হবে না।

وَعَنْ اللّهِ عَبْدِ اللّه بْنِ مَسْعُود (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالشّفائينِ الْعَسَلُ وَالْقُرْانِ . رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَ قِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَقَالَ وَالصَّحِيْحُ أَنَّ الْأَخِيْرَ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ ابْن مَسْعُود .

৪৩৭০. অনুবাদ: হযরত আনুলাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

বলেছেন, নিরাময়কারী দুটি জিনিসিকে তোমরা আঁকড়ে ধর। তা হলো মধু এবং কুরআন। —[ইবনে মাজাহ আর বায়হাকী উপরিউক্ত হাদীস দুটি শোআবুল ঈমানে বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন, এ শেষোক্ত হাদীসটি নবী করীম 

এর বাণী নয়, বরং এটা ইবনে মাসউদ (রা.) পর্যন্ত মওকুফ আর্থাৎ তাঁর কথা হওয়াই সঠিক]।

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

فَيْدِ - शमीरमत बाभा। : অर्थाৎ মধু খাও এবং কুরআন তেলাওয়াত কর। কেননা মধুর প্রশংসায় বলা হয়েছে أَشَرُ الْحَدِيث هُدُى رَّشِغَاءً لِمَا أَيْمَا فِي الصُّدُرِّ - अर्था वत कुत्रजात्नत প্রশংসায় বলা হয়েছে شُغَاءً لِلنَّاسِ أَ

وَعُرْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْاَنْمَارِيّ (رض)

اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

৪৩৭১. অনুবাদ: হযরত আবৃ কাবশা আনমারী (রা.)
হতে বর্ণিত, রাস্পুলাহ কিষমিশ্রিত বকরির গোশ্ত
খাওয়ার কারণে তিনি নিজের মাথার তালুতে শিঙ্গা
লাগান। অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী] মা'মার (রা.) বলেন,
বিষের কোনো প্রতিক্রিয়া না থাকা সন্ত্তেও আমি আমার
মাথার তালুতে শিঙ্গা লাগালাম। ফলে আমার শ্বরণশক্তি
লোপ পায়। এমনকি, নামাজের মধ্যে আমাকে সূরা
ফাতেহা বলে দিতে হতো। - বিয়য়ীন

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

করির গোশতে বিষ মিশ্রিত করে খাওয়ার জন্য পেশ করল। রাসূল আখাদ্যাসমূখে নেওয়ার সঙ্গে হযরত জিবরাইল (আ.) জানিয়ে দিলেন, এতে বিষ আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মুখের গ্রাসটি ফেলে দিলেন। তবুও মুখের লালার সাথে যে পরিমাণ বিষ মিশ্রিত হয়ে দেহে প্রবেশ করেছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় তিনি বিভিন্ন সময় অসুস্থতা বোধ করতেন এবং শিঙ্গা লাগাতেন।

وَعَرْبَا نَافِعُ يَنْبَعُ بِيَ الدَّمُ فَالَّابُنُ عُمرَيا نَافِعُ يَنْبَعُ بِيَ الدَّمُ فَالْتِنِيْ عُمرَيا نَافِعُ يَنْبَعُ بِيَ الدَّمُ فَالْتِنِيْ يِحَجَّامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًا وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا وَلَا صَجْعَلْهُ شَيْخًا وَلَا صَبِيعًتُ رَسُولًا اللَّهِ ﷺ عَلَى يَقُولُ الْحَجَامَةُ عَلَى الرِّيْقِ اَمْشَلُ وَهِي تَزِيْدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيْدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيْدُ الْحَافِظُ الْعَمِيْسِ عَلَى إِسْمِ اللّهِ تَعَالَى وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةُ يَوْمَ النَّحِمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ الْحَافِظُ وَتَوْمَ السَّبْتِ الْحَجْمَا فَيَوْمَ السَّبْتِ الْحَدَافِيْدُ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْمُعَمِّ وَيَوْمَ السَّبْتِ الْمَافِلُولُ الْمُعْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِي وَالْمَالِي وَالْمَالْمِي وَالْمَالِي وَالْمَال

8৩৭২. অনুবাদ: হ্যরত নাকে' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) আমাকে বললেন, হে নাকে'! আমার শরীরে রক্ত টগবগ করছে, সূতরাং একজন যুবক শিঙ্গাওয়ালা ডেকে আন। বালক কিংবা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে এনো না। নাকে' বলেন, অতঃপর হ্যরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন, আমি রাস্লুল্লাহ ানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, খালি পেটে শিংগা লাগানো শরীরের জন্য খুবই ফলপ্রস্থা তাতে জ্ঞান ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শ্বৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির স্বৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং যে কেউ শিঙ্গা লাগাতে চায়, সে যেন আক্লাহর নামে ভরসা করে বৃহম্পতিবারে শিঙ্গা লাগায়। তক্ত, শনি ও রবিবারে যেন শিঙ্গা নাগায়।

لَنَاحْتَجِمُوْا يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ اللَّهَ لَنَاءٍ وَاجْتَنِيْبُوا الْحَجَامَةَ يَوْمَ الْاَرْيِعَاءِ فَإِنَّهُ الْيَوْمَ الَّذِيْ اصِيْبَ بِهِ ايُّوْبُ فِي الْبَلاءِ وَمَا يَبْدُوْ جُذَامُ وَلاَ بَرَصُّ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْاَرْبُعَاءِ اَوْ لَيْلَةَ الْاَرْبُعَاءِ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً)

আবার সোম ও মঙ্গলবারে শিঙ্গা লাগাবে, কিন্তু বুধবারে
শিঙ্গা লাগাবে না। কেননা হযরত আইয়ূব (আ.)
বুধবারেই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আর কুষ্ঠ ও শ্বেত
রোগ বুধবার দিনে অথবা রাত্রেই জন্ম লাভ করে।
—ইবনে মাজাহ)

وَعَنْ ٢٧٣ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْعَجَامَةُ يَوْمَ الشَّهْرِ دَوَاءً الشَّهْرِ دَوَاءً لِسَبْعِ عَشَرَةً مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءً لِسَبْعِ عَشَرَةً مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءً لِكَاءِ السَّنَةِ . رَوَاهُ حَرْبٌ مِنْ الشَّهْرِ السَّمَاعِبْلَ الْكَرْمَانِيِّ صَاحِبُ احْمَدَ وَلَيْسَ السِّنَادُهُ الْكَرْمَانِيِّ صَاحِبُ احْمَدَ وَلَيْسَ السِّنَادُهُ لِيَلْكُ هُكَذَا فِي الْمُنْتَقِي وَرَوٰى رَذِيْنُ لَيْنَادُهُ الْمُنْتَقِي وَرَوٰى رَذِيْنُ لَيْنَادُهُ الْمُنْتَقِي وَرَوٰى رَذِيْنُ لَيْنَادُهُ الْمُنْتَقِي وَرَوْى رَذِيْنُ لَا اللّهُ الْمُنْتَقِيقِ وَرَوْى رَذِيْنُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْتَقِيقِ وَرَوْى رَذِيْنُ لَيْنَادُهُ الْمُنْتَقِيقِ وَرَوْلَى رَذِيْنَ السَّلَالَ اللّهُ السَّلْمُ اللّهُ الْحَمْدُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْحَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُو

8৩৭৩. জনুবাদ: হযরত মা'কেল ইবনে ইয়াসার (রা.)

হতে বর্লিত। তিনি বলেন, রাসূলুরাহ করেনে,
কোনো চান্দ্রমাসের সতেরো তারিখ মঙ্গলবারে শিঙ্গা
লাগানো গোটা বৎসরের রোগের জন্য চিকিৎসা।

—[ইমাম আহমদ (র.)-এর শাগরেদ হরব ইবনে
ইসমাঈল কারমানী বলেন, তবে এ হাদীসটির সনদ
নির্ভরযোগ্য নয়। মুনতাকা কিতাবেও অনুরূপভাবে
উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য রাযীন অনুরূপ হযরত আবৃ
হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

# بَابُ الْفَالِ وَالطِّيرَةِ পরিচ্ছেদ : ७७ ७ অ७७ नक्र

ों 'اَلْمُانُ' শব্দটি অধিকাংশ সময় হামযা ব্যতীত ব্যবহৃত হয় এবং কখনো কখনো হামযার সাথেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আব ﴿مُعَالَيْنَ 'ত' এর যের এবং 'ইয়া' -এর যবর দ্বারা অধিকাংশ সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর কোনো কোনো সময় 'ইয়া' এর সাকিনের সাথেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আর "أَــــُ" -এর ব্যবহার ভালো এবং মন্দের মধ্যে হয়ে থাকে এবং "وَـــَــِّــُ" -এর ব্যবহার অধিকাংশ মন্দের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সুতরাং "اَــُــ قَالِيْ" (অভলক্ষণ গ্রহণ) "المَــُّــ অভলক্ষণ) بَــُــ قَالِيْ" সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে

আর কামৃস' রচয়িতা বলেন যে, گُلَوْ -এর অধিকাংশ ব্যবহার ভালো-এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এবং "عَلَيْوَ" -এর মন্দের ক্ষেত্রে। অতঃপর তভলক্ষণ গ্রহণ করা প্রশংসনীয় এবং সুন্নত। সূতরাং নবী করীম ভালো নাম ও স্থানের দ্বারা তভলক্ষণ গ্রহণ করে থাকতেন। আর অতভ লক্ষণ গ্রহণ করা হচ্ছে নিন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ। যেমন হযরত ইবনে আক্রাস (রা.)-এর হাদীস রয়েছেতভলক্ষণ গ্রহণ করতেন এবং
তভলক্ষণ গ্রহণ করতেন এবং অতভলক্ষণ গ্রহণ করতেন এবং
অতভলক্ষণ গ্রহণ করতেন না এবং তিনি সুন্দর নামকে ভালো বাসতেন। - [শরহে সুন্নাহ]

অর্থাৎ উত্তম নামকে রাসূল 🏣 পছন্দ করতেন। কেননা ভালো নাম থেকে ভালো কাজ সংঘটিত হওয়ার আশা রয়েছে। যদি অসুন্দর নাম হতো তাহলে রাসূল 🚃 এ নাম পরিবর্তন করে উত্তম ভালো নাম রাখতেন।

আর "عَالَيْ" (অণ্ডলক্ষণ গ্রহণ) এর মূল উৎস হচ্ছে, আরবের অধিবাসীদের এ অভ্যাস ছিল যে, তারা যখন কোনো কাজের জন্য ভ্রমণের ইচ্ছা করত তখন গাছের উপর থেকে কোনো পাখিকে উড়াত, যদি পাখিটি ডানদিকে যেত তখন যাত্রা গুভ বলে মনে করত এবং ভ্রমণের জন্য বের হয়ে যেত। আর যদি পাখিটি বামদিকে উড়ে যেত তাহলে এ ভ্রমণ বা যাত্রাকে অমঙ্গল অগুভ বলে মনে করত এবং যাত্রা থেকে বিরত থাকত।

আর "১ ্রি" যা অধিকাংশ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভালো কাজের আশাবাদীর মধ্যে হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা আলা থেকে সর্বদা দয়া এবং রহমতের আশা পোষণ করা হচ্ছে উত্তম। এজন্য শুভলক্ষণ গ্রহণ হচ্ছে উত্তম।

আর ﴿عَلَيْنَ अধিকাংশ সময় মন্দের, অমঙ্গলের বেলায় ব্যবহৃত হয়ে হচ্ছে তিরঙ্কৃত। এজন্য যে, এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ থেকে নৈরাশ্য হয়ে থাকে।

অর্থাৎ আর আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নৈরাশ্য হওয়া হচ্ছে মন্দকান্ত । এ ﴿ وَانْفَيْطُاعُ الرَّجَاءِ عَنِ السَّلَم পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহে এ জাতীয় বিভিন্ন কুসংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

# थेथम अनुत्व्हन : اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

عَرْفِ اللّهِ عَلَيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَكُولُلاً طِيسَرَةَ وَخَيسُرُهُا الْفَالُ قَالُ النّكَلِمَةُ الْفَالُ قَالُ الْكَلِمَةُ الشَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا اَحَدُكُمْ . (مُتَّفَقَلُ عَلَيْهِ)

#### সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: অর্থাৎ অন্তত লক্ষণ গ্রহণ করাতে মঙ্গলকে অর্জন এবং অমঙ্গলকে দ্রীভূত করার মধ্যে কোনো প্রকার সম্পর্কে, অধিকার নেই। এর প্রতি বিশ্বাস না করা উচিত। যা সংঘটিত হওয়ার তা হয়েই থাকবে। অন্তত লক্ষণ গ্রহণে নিষেধ করে রাস্ল তভলক্ষণ গ্রহণের প্রশংসায় বলেছেন যে, "وَلَيْبَرُهُ" যা আভিধানিক অর্থের দিক থেকে ব্যাপক এর প্রকারাদির মধ্য থেকে "اَلْ الله হছে উত্তম। যেহেতু আরবের অধিবাসীরা "وَلَمْيَبُرُهُ" - কেও উত্তম বলে মনে করে থাকত। তাদের বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে রাস্ল ত্তিমান হয়নি। ইমমে তাফ্যীলের সীগাহ "وَلَمْيَبُرُهُ وَاللهُ اللهُ ا

অথবা আভিধানিক দিক থেকে যেহেতু "طَيْرَة" শুভলক্ষণ ও অণ্ডভলক্ষণ গ্রহণের বেলায় ব্যাপক এজন্য "رِالْيَرَة" তার অর্থে সঠিক রয়েছে।

অথবা, اِسْمُ تَغَطْبُل এখানে তার মূল অথের মধ্যে ব্যবহৃত নয়; বরং مَشَبَّ مُصَّنَعُ وهِ এর অথে [অর্থাৎ উত্তম হলো] यেমন কুরআনে কারীমের মধ্যে المَّهَا وَاصَحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خُبْرٌ مُسْتَقِرٌ وَاصَحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خُبْرٌ مُسْتَقِرٌ وَاكْسَنُ مَقْبِل সেদিন জান্নাভিদের বাসস্থান হবে উত্তম এবং বিশ্বামস্থল হবে মনোরম।

এখানে উক্ত আয়াতে 🛁 ইসমে তাফ্যীল তার মূল অর্থে ব্যবহৃত নয়। নতুবা এতে জাহান্নামিদের কল্যাণ খাবশ্যক হয়ে যাবে।

وَعَرْ وَلَا مِنْ لَكُهِ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى لَا اللَّهِ عَلَى لَا عَدُولُ اللَّهِ عَلَى لَا عَدُولُ وَلَا مَا فَكَ وَفَرِّمِنَ عَدُولُ وَلَا صَفَّرَ وَفَرِّمِنَ الْمَحَدُونُ وَمَ وَلَا صَفَّرَ وَفَرِّمِنَ الْمَحَدُونُ وَلَا صَفَّرَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُحَدِّدُ وَرَواهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَى الْمَحَدُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلّه

৪৩৭৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ কলেছেন, রোগে সংক্রামী হওয়া বলতে কিছুই নেই, কোনো কিছুতে অশুভ নেই। পেঁচকের মধ্যে কু-লক্ষণ নেই এবং সফর মাসেও কোনো অশুভ নেই। তবে কুষ্ঠরোগী হতে পলায়ন কর, যেমন তুমি বাঘ হতে পলায়ন করে থাক। -[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মনে করবে যে, সেখানে যাওয়ার দরুন রোগ অনুপ্রবেশ করেছে। যদি না যেয়ে রোগ হয়ে যায় তাহলে এমন আকিদা-বিশ্বাসের জন্ম নেবে না। অতএব হাদীসসমূহের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

خَوْلُ وَلاَ مَاشَةُ : এর মধ্যে মীমের তাখফীফের সাথে পড়া হচ্ছে প্রসিদ্ধ। আর মীমের তাশদীদের সাথেও জায়েজ রয়েছে।

"الْ مَاشَةُ শব্দের বিভিন্ন তাফসীর করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, বরবর যুগে এ আকিদা-বিশ্বাস ছিল যে, মৃত ব্যক্তির
হাডিড থেকে একটি পাখি সৃষ্টি হয়ে উড়তে থাকে এবং মৃত ব্যক্তির ঘরে আসতে থাকে। যা অন্তভ লক্ষণের নিদর্শন।

আর কেউ কেউ বলেন যে, নিহত ব্যক্তির মাথা থেকে একটি পাখি জন্ম লাভ করে থাকে যা সর্বদা আরাধনা করতে থাকে যে, আমাকে পানি পান করাও। আর যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিশোধ গ্রহণ না করা হয় ততক্ষণ পূর্যন্ত একথাই বলতে থাকে।

আর কেউ কেউ বলেন যে, এ হচ্ছে একটি বিশেষ পাখি যাকে "أَرُّر " অর্থাৎ "الُّرْر" বলা হয়ে থাকে। আর আমাদের দেশে যাকে পেচক বলা হয়ে থাকে। য' কোনো ঘরের উপর যদি বনে যায় তাহলে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। বর্তমানেও হিন্দুদের মধ্যে এ আকিদা-বিশ্বাস রয়েছে। তাই শরিয়ত এ মূর্থতার আকিদা-বিশ্বাসকে রহিত করে দিরেছে যে. এসব আকিদা-বিশ্বাস অকার্যকর এবং অনর্থক।

: এবও বিভিন্ন মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম হচ্ছে এই যে, বরবর যুগের আকিদা-বিশ্বাস ছিল যে, সফরের মাস হচ্ছে বিপর্বন্ধ এবং বিপদসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার সময়। এজন্য এ মাস হচ্ছে অন্তন্ত ও অমঙ্গল। এ মাসে তারা বিবাহ বন্ধন করত না। যেমন আজও কোনো কোনো এলাকা, দেশে এ আকিদা বিশ্বাস রয়েছে। তাই শরিয়ত বলে দিয়েছে যে, এটা হচ্ছে ভ্রান্ত আকিদা কোনো মাসে কোনো ধরনের অকল্যাণ, অমঙ্গল নেই।

আর কেউ কেউ বলেন যে, বরবর যুগের এ আকিদা-বিশ্বাস ছিল সফর হচ্ছে পেটের একটি সাপ কিংবা কীট যা কুধার সময় দংশন করতে থাকে।

আর কেউ কেউ বলেন যে, সেকেলে যুগে যুদ্ধবিগ্রহের জন্য তারা মাসসমূহকে পরিবর্তন করে দিত। মহররমকে সফর এবং সফরকে মহররম বলে থাকত। তাই রাসুল 🚃 একেও রহিত করে দিলেন।

আর অন্য রেওয়ায়েতের মধ্যে 📆 ১৮ ও রয়েছে যার মর্ম হচ্ছে এই যে, সেকেলে যুগের বিশ্বাস ছিল যে, কোনো কোনো তারকা কোনো কোনো থাহে যাওয়ার দরুন বৃষ্টি হবে। আর অমুক গ্রহে গেলে শুরুতা দেখা দেবে, ইত্যাদি। তাই রাসূল 🚐 একেও বাতিল করে দিয়েছেন যে, তারকা এবং চন্দ্রের গ্রহে যাওয়া বৃষ্টির কারণ নয়। আর মূলত তা কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলও নয়।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

8৩৭৬. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ : বলেছেন, রোগে সংক্রামী কিছু নেই। পেঁচার মধ্যে কুলক্ষণের কিছুই নেই এবং সফর মাসেও অন্তত নেই। তখন এক বেদুঈন বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে উটের এই দশা কেন হয় যে উটের পাল ময়দানের হরিগের মতো বিচরণ করে, এমতাবস্থায় তাদের সাথে চর্ম রোগাক্রান্ত একটি উট এসে মিশল এবং তাদেরকেও চর্মরোগী বানিয়ে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ : বললেন, আচ্ছা তাহলে প্রথম উটটির চর্মরোগা কোথা হতে আসলং - বিখারী।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: সফর মাসে অন্তভ এ কথার কোনো অন্তিত্ নেই। জাহিলি যুগের লোকেরা ধারণা করত, সফরের [চান্র] মাস একটি অন্তভ, তাই তারা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে খেয়াল-খুশি মতে মহররমকে সফর এবং সফরকে মহররম মাস বানিয়ে আগে-পিছে করে নিত। এর আরেকটি অর্থ হলো, পেটে বড় ক্রিমি জাতীয় সাপের মতো এক রকম প্রাণী হতো, ফলে পেটে দারুল যন্ত্রণা হতো। আরবদের ধারণায় এটাও একটি সংক্রামক। সৃতরাং নবী করীম ক্রেবিছেন, এর মধ্যে ছোঁয়াচে বা সংক্রামক কিছুই নেই, বরং এটা একটি কুসংক্রার ও ভ্রান্ত আকিদা।

وَعَنْ ٢٧٧ مُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدُوٰى وَلاَ هَامَّةَ وَلاَ نَبُوْءَ وَلاَ صَفَرَ. (رَاهُ مُسْلَد)

8৩৭৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুলাহ কর্মান বলেছেন, রোগে সংক্রামক হওয়া বলতে কিছুই নেই। পেচার মধ্যে কুলক্ষণের কিছুই নেই। তারকার উিদয় বা অন্ত যাওয়ার। দরুন বৃষ্টি হওয়া ভিত্তিহীন এবং সফর মাসে অন্ত নেই।

—[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা<sup>1</sup>: عَرُّ اَلْحَدَيْثُ [নাওউন] অর্থ, বিশেষ তারকার উদয় বা অন্ত যাওয়া, পরিত্রমণের কক্ষপথ। আরবের লোকেরা ধারণা করত, বিশেষ কোনো তারকা উদিত হলে বৃষ্টি হবে এবং বৃষ্টি হওয়ার গ্যারান্টি ঐ তারকার সাথেই সংযুক্ত। অথচ এটা একটি লক্ষণ মাত্র। অন্যথায় বৃষ্টি তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হকুমেই বর্ষিত হয়। এটাতে কোনো গ্রহ বা উপগ্রহের প্রভাব নেই।

وَعَ وَ مِسْكِ جَابِرِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ النَّامِ النِي النَّامِ الْمَامِلِي الْمَالِي الْمَامِلُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَام

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] غَرْكُ الْعَدِيثُ [शाण्या] غَرْكُ الْعَدِيثُ إِلَّانَ [शाण्या] कुनःश्वादत মধ্যে এটাও একটি ছিল যে, একশ্রেণির জিন-শয়তান মাঠে ময়দানে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে কোনো পথিকের উপর সওয়ার হয়, ফলে সে পথহারা অবস্থায় এদিক-সেদিক ঘুরতে থাকে। অবশেষে তাকে ধ্বংস করে ছাড়ে। নবী করীম نَعْبُ لَا فَارِيْدُ وَ الْعَالَىٰ اللّهُ اللّهُ مُعَلِّدُنُ بَادُرُواْ بِالْآدَانِ الْعَبْدُنُ بَادُرُواْ بِالْآدَانِ الْعَبْدُنُ بَادُرُواْ بِالْآدَانِ الْعَبْدُنُ بَادُرُواْ بِالْآدَانِ الْعَبْدُنُ عَبْدُرُواْ بِالْآدَانِ الْعَبْدُنُ عَبْدُولُ بِالْآدَانِ الْعَبْدُنُ عَبْدُرُواْ بِالْآدَانِ الْعَبْدُنُ عَبْدُمُ عَلَيْكُونُ عَبْدُولُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَبْدُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْعَبْدُانُ عَبْدُانُ عَبْدُولُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْعَبْدُنُ عَبْدُولُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْعَبْدُمُ عَلَيْكُونُ وَالْعَبْدُولُ الْعَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ الْعَبْدُمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ وَالْعَلْمُ الْعَالَةُ عَلَيْكُونُ وَالْعَلْمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْكُونُ وَالْعَلْمُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَالْعُلْمُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ الْعُلْمُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ الْعَلَالُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَعَنْ ٢٧١٤ عَمْرِوْ بِنِ الشَّرِيْدِ (رض) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ فِي وَفَدِ ثَقِيهُ مِهُلَّ مَكُلًّ مَهُدُومٌ فَارَسُلَ إِلَيْهِ النَّبِيِّ مَهُدُومٌ فَارَسُلَ إِلَيْهِ النَّبِيِّ مَهُدُومٌ فَارَجْع. (رَوَاهُ مُسُلِمٌ)

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: একথা অনস্থীকার্য যে, প্রত্যেক বস্তুর একটা নিজস্ব গুণাগুণ বা ভালোমন্দ প্রতিক্রিয়া আছে। কাজেই যদি সেই কুষ্ঠরোগী মজলিসে উপস্থিত হওয়ার দব্রুন অন্য কোনো দুর্বল আকিদার ব্যক্তিকে তা পেয়ে বসত, তখন তার আকিদা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সূতরাং নবী করীম ————এর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল থাকা সত্ত্বেও অন্যান্যদের প্রতি সদাশয় নজর রেখে তাকে মজলিসে উপস্থিত হতে বারণ করেছেন।

# विधीय अनुत्वर : اَلْفَصْلُ الثَّانِي

عَرِيْكَ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَفَاءُلُ وُلاَ يَتَطَيَّرُ وَكَانَ يُحِبُّ الْإِشْمَ الْحَسَنَ . (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ اللَّبُنَّةَ)

৪৩৮০. অনুবাদ: হযরত আব্দুলাই ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুলাই তেওঁ লক্ষণ গ্রহণ করতেন। আর কোনো কিছু হতে অন্তভ ধারণা গ্রহণ করতেন না এবং তিনি ভালো নামকে পছন্দ করতেন। — শিরহে সুনাহ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থবোধক ভালো নাম, যথা– মাসউদ অর্থ– সৌভাগ্যবান, মানসূর অর্থ– বিজয়ী। এরূপ নাম রাখা পছন্দনীয় এবং এমন কোনো নাম রাখা উচিত নয়, যার কোনো অর্থ নেই বা খারাপ অর্থবোধক।

وَعَرْ الْكُلِّ عَنْ الْمُعْتَ الْمُعْنِ الْمِيْ فَيَدِيْصَةَ (رض) عَنْ اَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنَّ فَالْاللَّمُ اللَّهِيافَةُ وَاللَّمُونُ وَالْعُرُانُ وَالنَّمُونُ وَاوْدَ) وَالنَّطِيرَةُ مِنَ الْجِبْتِ . (رَوَاهُ أَبُو ْ دَاوْدَ)

وَعَرْ آَكُ عَبْد اللّٰهِ بْنِ مَسْعُود (رض) عَنْ رَسُول اللّٰه عَنْ رَسُول اللّٰه عَنْ رَسُول اللّٰه عَنْ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللهُ اللّٰهَ اللهُ ال

৪৩৮১. অনুবাদ: হযরত কাতান ইবনে কাবীসা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ক্রেনেছেন, [ভাগ্যের ভালোমন্দ নির্ণয়ের জন্য] পাথি উড়ানো বা ঢিল ছোঁড়া বা কোনো কিছুতে অণ্ডভ লক্ষণ মান্য করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। – আব দাউদ]

8৩৮২. অনুবাদ : হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রো.) হতে বর্ণিত যে, রাস্পুল্লাহ ক্রি বলেছেন, অণ্ডভ লক্ষণ গ্রহণ করা শিরকি কাজ। এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। আর আমাদের মধ্যে কেউ নেই যার মনে অণ্ডভ লক্ষণের ব্যাপারে উদ্রেক না হয়; কিছু আল্লাহর উপরে পূর্ণ তাওয়াক্কুল বা ভরসা করলে তিনি তা দুরীভূত করে দেন। — আবি দাউদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, আমি গুনেছি, ইমাম বুখারী (র.) বলেছেন, হ্যরত সুলাইমান ইবনে হরব (র.) বলেন, হাদীসের শেষাংশটি (অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কেউ নেই) এটা আমার মতে হ্যরত ইবনে মাসউদের নিজস্ব কথা।

وَعَرْ اللّهِ عَلَيْ جَابِرِ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَتَوكُّلاً عَلَيْهِ اللّهِ وَتَوكُّلاً عَلَيْهِ (رَوَاهُ أَيْنُ مَاجَةً)

৪৩৮৩. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ 

এক জুযামীর [কুষ্ঠরোগীর] হাত ধরে এবং তাকে নিজের খাদ্যপাত্রে খাওয়ার মধ্যে শরিক করে নিলেন, অতঃপর বললেন, তুমি খাও আল্লাহ তা'আলার উপরে পূর্ণ ভরসা এবং তার উপর তাওয়াঞ্কুল সহকারে। 

—[ইবনে মাজাহ]

وَعَرْ اللّهِ عَلَيْ سَعْد بْنِ مَالِكِ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَدْوُى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالًا لَا هَامَّةً وَلاَ عَدْوُى وَلاَ طَهِيرَةً وَإِنْ تَكُنِ الطِّبَرَةُ فِيْ شَيْحٌ فَفِيئُ الطَّبَرَةُ فِيْ شَيْحٌ فَفِيئُ النَّدَارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ . (رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ)

৪৩৮৪. অনুবাদ: হ্যরত সা'দ ইবনে মালেক (রা.)
হতে বর্ণিত, রাস্লুল্লাহ কলেছেন, পেঁচার মধ্যে
কুলক্ষণের কিছুই নেই। রোগের মধ্যে সংক্রামক বলতে
কিছুই নেই এবং কোনো কিছুর মধ্যে অন্তভ লক্ষণ
নেই। তবে হাা যদি কোনো কিছুতে অমঙ্গল থাকে,
তবে ঘর, ঘোড়া এবং নারীর মধ্যে থাকবে। - বান দাউদ্

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

عَرُّحُ الْحَدَّبْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ এ তিনটি জীবনের অনিবার্য উপকরণের সাথেও নানা ধরনের বিপদ আপদ লেগে থাকেঁ, তবুও কেউ অন্তভ লক্ষণের ধারণায় এগুলোকে বর্জন করে না। সূতরাঃ অন্য কিছুর মধ্যে অন্তভ লক্ষণ মানা উচিত নয়।

وَعَنْ النَّبِسَى اَنْ النَّبِسَى اَنَّ النَّبِسَى اَنَّ النَّبِسَى اَنَّ النَّبِسَى اَنَّ النَّبِسَى اَنْ النَّبِسَمَعَ يَا كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خُرجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ يَا رِيْوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৩৮৫. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম অধন কোনো প্রয়োজনে ঘর হতে রওয়ানা হতেন, তখন কারো মুখে ইয়া রাশেদু (হে সঠিক পথের অনুসারী], ইয়া নাজীভূ (হে সফলতা লাভকারী) বা এ জাতীয় কোনো শব্দ শুনা ভালোবাসতেন। –তিরমিযী।

وَعَرْ النّبِي عَلَيْهَ الرَسْ) أَنَّ النّبِي عَلَيْهَ عَامِلاً كَانَ لاَ يَعَتَ عَامِلاً سَالَ عَنْ إِسْمِهُ فَإِذَا بَعَثَ عَامِلاً سَالَ عَنْ إِسْمِهُ فَإِذَا اعْتَجَبَهُ إِسْمُهُ فَرِح بِهِ وَرُأِي يِشْرُ ذَلِكَ فِيْ وَجَهِهِ وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ كَرَاهِيةَ ذَلِكَ فِيْ وَجَهِهِ وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ كَرَاهِيةَ ذَلِكَ فِيْ وَجَهِهِ وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلًا عَنْ السّمِهَا فَرِح بِهِ وَرُاي عَنْ السّمِهَا فَرَح بِهِ وَرُاي بِشُرُ ذَلِكَ فِيْ وَجَهِهِ وَإِنَّ كَرِهُ إِسْمُهَا فَرِح بِهِ وَرُاي بِشُرُ ذَلِكَ فِي وَجَهِهِ وَإِنَّ كَرِهُ إِسْمُهَا رُاي بِهُ وَرُاي كَرَاهِيمَةَ ذَلِكَ فِي وَجَهِهِ وَانْ كَرَهُ وَالسَّمَةَا رُاي كَرَاهِيمَةَ ذَلِكَ فِي وَجَهِيهِ وَانْ كَرِهُ وَاللّهُ فَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ فَيْ وَجَهِيهِ وَانْ كَرِهُ وَاللّهُ وَالْوَدَ )

8৩৮৬. অনুবাদ: হ্যরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, যে নবী করীম ক্রান্ত কোনো কিছু দ্বারা অন্তভ লক্ষণ প্রহণ করতেন না। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি যখন কোথাও কোনো কর্মচারী পাঠাতে ইচ্ছা করতেন, তখন তার নাম জিজ্ঞাসা করতেন। যদি তার নাম ভালো হতো তাতে তিনি খুশি হতেন এবং খুশির রেখা তাঁর চেহারা মোবারকে ফুটে উঠত। আর যাদ তাঁর নাম মন্দ হতো, তখন অসভুষ্টির চিহ্ন তাঁর চেহারায় প্রকাশ পেত। আর যখন তিনি কোনো লোকলায়ে প্রবেশ করতেন, তখন তার নাম জিজ্ঞাসা করতেন। যদি তার নাম তার পছন্দমতো হতো, তখন আনন্দিত হতেন এবং খুশির চিহ্ন তাঁর চেহারায় ফুটে উঠত। কিছু যদি তার নাম অপছন্দনীয় হতো, তখন তার চিহ্নও তাঁর চেহারায় পুটে উঠত। কিছু যদি তার নাম অপছন্দনীয় হতো, তখন তার চিহ্নও তাঁর চেহারায় পুটে উঠত। কিছু যদি তার নাম পরিলক্ষিত হতো। —[আব দাউদ]

 8৩৮৭. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! (প্রথমে) আমরা এমন একখানা ঘরে বসবাস করতেছিলাম, যেখানে আমাদের সংখ্যা ও সম্পদ বৃদ্ধি পেল। পরে আমরা সেই ঘর পরিত্যাগ করে এমন এক ঘরে এসে উঠলাম, যেখানে আমাদের সংখ্যা ও সম্পদ হাস পেল। তখন নবী করীম ক্রেবলেন, তোমরা এ ঘর পরিত্যাগ কর। কেননা এটা ভালো নয়।

-[আবূ দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : তাদের মনের মধ্যে এ ধারণা জন্মেছিল যে, এ ঘর তাদের অনুকূলে নয়। সূতরাং তা দূর করার উদ্দেশ্যে রাসূল 🚐 তাদেরকে বর্তমানে অবস্থানরত গৃহ পরিত্যাণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

وَعَنْ مِنْ يَعْبَى بَنِ عَبْدِ اللّٰهِ بَحِيْرٍ (رح) قَالَ اخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْلِهِ يَقُولُ اللّٰهِ عِنْدَنَا مُسَيْلٍ يَقُولُ اللّٰهِ عِنْدَنَا ارْضُ يَقَالُ لَهَا اَبَيْنُ وَهِي اَرضُ رِيْفِنَا وَمِيْرَتِنَا وَإِنَّ وَبَاءَهَا شَدِيْدُ فَقَالُ دَعْهَا عَنْكَ فَالَّ دَعْهَا التَّلَفُ . (رَوْلُهُ ابُوْ دَاوُد) عَنْكَ فَانَ بُونَ الْقَرَف التَّلَفُ . (رَوْلُهُ ابُوْ دَاوُد)

৪৩৮৮. অনুবাদ: হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আপুল্লাহ ইবনে বাহীর (র.) বলেন, আমাকে এমন এক লোক বর্ণনা করেছেন, যিনি হযরত ফারওয়াহ ইবনে মোসাইককে বলতে ওনেছেন যে, আমি বললাম, ইয়ারাসূলাল্লাহ! আমাদের কাছে আবইয়ান নামে একটা জমিন আছে, যেখানে আমরা কৃষিদ্রব্য ও খাদুপণা ইত্যাদি আমাদানি-রফতানি করে থাকি অর্থাৎ তা আমাদের পণ্যের ব্যবসাকেল্রা, তবে সেখানে অসুখ-বিসুখ খুব একটা লেগেই থাকে। তখন তিনি বললেন, তুমি ঐ স্থানটি ছেড়ে দাও। কেননা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস করা নিজেকে স্বেচ্ছায় ধ্বংস করারই নামান্তর। – আবু দাউদা

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : রোগে সংক্রোমী হওয়া আছে, তাই নবী করীম 🚐 ঐ ব্যক্তিকে উক্ত স্থান ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাদীসের অর্থ এটা নয়, বরং সে স্থানটিই স্বাস্থ্যের অনুপযুগী, সেখানের আবহাওয়া স্বাস্থ্যের প্রতিকৃলে।
চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে এমন স্থানে বসবাস করা উচিত নয়। সুতরাং রাসূল 🚃 এ দৃষ্টিকোণ হতে নির্দেশ দিয়েছেন।

# ् وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : ज़्ेश अनुत्त्वन

عَنْ النَّطْ يَرَةُ عَنْ وَ مَامِدٍ (رض) قَالَا ذُكِرَتِ النَّطْ يَرَةُ عِنْ وَرَسُولِ اللَّهِ عَنَّ فَقَالَ أَخَسَنُهُا الْفَالُ وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى اَخْسَنُهُا الْفَالُ وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى اَخْسَدُكُم مَا يَكْرَهُ فَلَيْبَقُلُ اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي المَّدَسَاتِ الاَّ اَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيَاتِ الآلِيالُ فَي السَّيَاتِ الآلَّ انْتَ وَلاَ خُولُ وَلاَ قُونَ الآياللهِ . (رَوَاهُ أَبُولُ وَلاَ قُونَ السَّلِهِ . (رَوَاهُ أَبُولُ وَلاَ قُونَ الآياللهِ . (رَوَاهُ أَبُولُ وَلاَ قُونَ اللّهِ يَلِي اللّهِ . (رَوَاهُ أَبُولُ وَلاَ قُونَ اللّهِ . (رَوَاهُ أَبُولُ وَلاَ قُونَ اللّهِ يَالِلْهِ . (رَوَاهُ أَبُولُ

হতে বর্ণিত, একদা রাস্লুল্লাহ — এর সম্বুথে অগুড লক্ষণ সম্পর্কে আনোচনা করা হলো। তথন তিনি বললেন, নেক ফাল গ্রহণ করাই উত্তম। কোনো মুসলমানকে অগুড লক্ষণ তার উদ্দেশ্য হতে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। তবে হাঁ৷ যদি তোমাদের কেউ মদ কিছু দেখতে পায়, তবে এ দোয়া পাঠ করবে — গ্র্মানিই দুর অর্থাং হে আল্লাহ! ভালো কাজ আপনার দ্বারাই সংঘটিত হয় এবং মন্দ আপনিই দূর করেন। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। – আরু দাউদ মুরসাল হিসেবে

# بَابُ الْكُهَانَةِ পরিচ্ছেদ: জ্যোতিষীর গণনা

الْكَهَانَةُ वना হয়ে পাকে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন كَهَانَةُ হছে ঐ ব্যক্তি যে হাত দেখে লামের রোমান সংখ্যা বের করে ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত দুর্ঘটনাসমূহ এবং ঘটনাবলি সম্পর্কে সংবাদ দেয় এবং অদৃশ্য রহস্যাবলির জ্ঞান রয়েছে বলে দাবি করে। আর এর বিভিন্ন পদ্ধতি হয়ে থাকে।

কখনো জিন্নাতকে অনুগত করে নেয় এবং জিন্নাত আকাশের সংবাদ চোরাই করে নিয়ে আসে এবং মিথ্যা সংমিশ্রণ করে জ্যোতিষীদের কানে ঢেলে থাকে। আর একে সে অদৃশ্যের খবর বলে থাকে। যার মধ্যে কিছু সত্য হয়ে যায় এবং কিছু মিথ্যা। আর কিছু মানুষের আত্মার সম্পর্ক খবীছ জিন্নাতদের সাথে হয়ে থাকে এদের থেকে উপকৃতি লাভ করে থাকে এবং এদিক-সেদিকের কথা বলে দেয়। আর কথাবার্তা এবং কাজকর্মসমূহ এবং অবস্থাসমূহ দেখে কিছু অনুমান করে ফেলে। আর এ ধরনের জ্যোতিষী হচ্ছে হারাম। জ্যোতিষীকারী এবং এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী উভয় গুনাহগার, পাপী। কারণ এতে গণকদেরকে গায়েব জানার অধিকারী মনে করা হয়। এটা পরিকার শিরক। এ পরিচ্ছেদের হাদীসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

े धियेम जनुत्वम : विश्वम जनुत्वम

عُنْ الله مُعَاوِية بْنِ الْحَكَم (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رُسُولَ اللّٰهِ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَاْتِي الْكُهَّانَ قَالَ فَلاَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَاْتِي الْكُهَّانَ قَالَ فَلاَ تَأْتُوا الْكُهَّانَ قَالَ قَالَ قَلْتُ كُنَّا نَتَطَبَّرُ قَالَ فَلاَ ذَٰلِكَ شَنْ يُنِجَدُهُ أَحَدُكُمْ فِيْ نَفْسِهِ فَلاَ يَصُدَّنَكُم قَالَ كَانَ نَبِي مِنَ الْاَنْبِياءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خُطَّةٌ فَمَنْ وَافَقَ خُطَّةٌ فَمَنْ وَافَقَ خُطَّةٌ فَمَنْ وَافَقَ خُطَّةٌ فَلَاكُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৩৯০, অনুবাদ: হযরত মুআবিয়া ইবনে হাকাম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা জাহেলিয়াতের যুগের অন্যান্য কাজের মধ্যে এটাও করতাম যে, আমরা জ্যোতিষীরে কাছে যেতাম এবং তাদের নিকট গায়েবের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা আর কখনো গণকদের কাছে যেয়ো না। বর্ণনাকারী বলেন আমি আরজ করলাম, আমরা [কোনো কাজের জন্য] অণ্ডভ লক্ষণ মেনে থাকি। তিনি বললেন, এটা এমন একটি ব্যাপার যে, [অনিচ্ছাক্তভাবেই] তোমাদের কারো মনে তার উদ্রেক হয়ে থাকে, তবে তা যেন তোমাদেরকে [কোনো কাজ হতে] বিরত না রাখে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরজ করলাম, আমাদের কেউ রেখা টেনে ভাগ্য পরীক্ষার কাজ করে। থাকে। তিনি বললেন, কোনো একজন নবী [আল্লাহর হুকুমে] রেখা টানার কাজ করতেন, সুতরাং যার রেখা টানা সেই নবীর রেখার সাথে মিলে যায় তা জায়েজ আছে। - মসলিমী

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: রেখা টেনে ভাগ্য পরীক্ষা করা– এটাও একপ্রকার জ্যোতিষী বিদ্যা। কথিত আছে যে, আর্দ্রাহর নবী হযরত দানীয়াল (আ.) অথবা হযরত ইদরীস (আ.) ইলমে ইলাহী অথবা ইলমে লাদুন্নী দ্বারা একাজ করতেন। এটাকে রমল বলা হয়। সেই নবীর রেখা অনুযায়ী রেখা টানায় কোনো দোষ নেই। তবে যেহেতু ঐ নবীর আসল শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কারো জন্য তার অনুসরণ সম্ভব নয়। এ কারণে শরিয়তে এটা নিষিদ্ধ।

وَعَرْفُ النَّهِ عَانِشُةَ (رض) قَالَتْ سَأَلُ النَّهِ عَانِشُةَ (رض) قَالَتْ سَأَلُ النَّهِ عَلَى الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ النِّهِ عَلَى إِنَّهُمْ لَبُسُوا بِشَيْعُ فَالْوَابِا رَسُولُ النِّهِ فَإِنَّهُمْ لَبُسُولُ بَصَوْلُ النَّهِ فَإِنَّهُمْ بِيُحَدِّثُونَ الْحَيَانَا بِالشَّيْعُ بَكُونُ حَقَّا فَقَالَ رَسُولُ النَّهِ عَلَى النَّكِيمَةُ مِنَ الْحَقِّ لِنَعْمَ النَّحِقِ النَّهُ عَلَى الْحَلِيمَةُ مِنَ الْحَقِق لَا النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلَا النَّهُ عَلَيْهُ الْكَلِيمَةُ وَلَا النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُونُ وَلِيْهُ وَلَا لَا لَكُونُ وَلِيْهُ وَلَا لَا النَّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا لَا النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلِيْدُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

৪৩৯১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, কতিপয় লোক রাস্লুল্লাহ — ক জ্যোতিষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আর্থাৎ তাদের কথা বিশ্বাস করা জায়েজ কিনা? রাস্লুল্লাহ — তাদেরকে বললেন, তারা কিছুই নয়। তারা বলল, ইয়া রাস্লাল্লাহ — তারা কোনো কোনো সময় এমন কথা বলে, যা সত্য ও সঠিক হয়ে থাকে। তথন রাস্লুল্লাহ — বললেন, ঐ কথাটি সত্য যা জিন শয়তান উর্ধেজগৎ হতে। ত্বিভগতিতে স্তনে নেয় অতঃপর মারগের করকরানোর মতো শব্দ করে তার বন্ধুর কানে তা পৌছিয়া দেয়। এরপর সেই গণক ঐ একটি সত্য কথার সাথে শত শত মিথ্যা মিলিয়ে প্রকাশ করতে থাকে।

–[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْهُ رَسُولُ اللّهِ عَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْعِنَانِ وَهُوَ اللّهِ السّحَابُ فَتَذَذِلُ فِي الْعِنَانِ وَهُوَ السّحَابُ فَتَذَذُكُرُ الْأَمْرَ قُضِي فِي السّمَاءِ فَتَسْتَوِقُ الشَّبَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتَسْمَعُهُ فَتَسْمَعُهُ فَتَسْمَعُهُ فَتَسْمَعُهُ فَتَسْمَعُهُ وَتَسْمَعُهُ وَتَسْمَعُهُ وَتَسْمَعُهُ وَتَسْمَعُهُ وَتَسْمَعُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَيَعْدِ النَّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ خَارِقُ اللّهُ خَارِقُ اللّهُ خَارِقُ اللّهُ خَارِقُ اللّهُ خَارِقُ اللّهُ اللّهُ خَارِقُ اللّهُ خَارِقُ اللّهُ خَارِقُ اللّهُ خَارِقُ اللّهُ خَارِقُ اللّهُ اللّهُ خَارِقُ اللّهُ اللّهُ خَارِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

وَعَنْ تَهَاكُ حَفْصَة (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَنْ اتّى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْحُ لَمْ يَقْبَلُ لَهُ صَلْوُهُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً. (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

৪৩৯৩. অনুবাদ: হযরত হাফসা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রি বলেছেন, যে ব্যক্তি গণকের
কাছে যায় এবং [তার কথা সত্য মনে পোষণ করে]
তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে, তার চল্লিশ দিনের
নামাজ করুল হয় না। -[মুসলিম]

وَعُرْثِكُ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ نِالْجُهَنِيِّ فَالَاصَلِّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صَلَواً السَّبِعِ بِالْحُدَيْبِيةِ عَلَى اَثْرِ سَمَاءِ كَانَتُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ مِنَ اللَّهِ لَى اَلْكُمُ قَالُواْ اَللُّهُ وَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُواْ اَللُهُ مُوْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَاكَ اَصْبَعَ مِنْ عِبَادِي مُومِنٌ بِيهِ وَكَافِرٌ فَامَا مَنْ قَالُ مُؤمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَامَا مَنْ قَالُ مُؤمِنٌ بِي كَافِرُ بِي مُؤمِنٌ بِي الْكُوعِ وَرَحْمَتِهِ فَذَٰلِكَ مُؤمِنٌ بِي كَافِرُ بِي مُؤمِنٌ بِيالْكُوعِ وَرَحْمَتِهِ فَذَٰلِكَ مُؤمِنٌ بِيالْكُوعِ وَكَافِرُ وَيَعْمَتِهِ فَذَٰلِكَ مُؤمِنٌ بِيالْكُوعِ وَكَافِرُ وَكَذَا وَكَذَا فَذَٰلِكَ مُؤمِنٌ بِالْكُوعِ كَذَا وَكَذَا فَذَٰلِكَ مُؤمِنٌ بِالْكُوعِ كَذَا وَكَذَا فَذَٰلِكَ مُؤمِنٌ بِالْكُوعِ كَافِرُ (مُتَا فِي وَكَذَا فَذَٰلِكَ مُؤمِنٌ بِالْكُوعِ وَكَذَا فَذَٰلِكَ مُؤمِنٌ بِالْكُوعِ وَكَافِر (مُقَالِكُ مُؤمِنٌ بِالْكُوعِ كَافِر (مُقَافِقَةً عَلَيْهِ)

৪৩৯৪. জনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে খাপেদ জ্বহানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ায় রাস্পুল্পাহ ্রাত্রের বৃষ্টির পর ভোরে আমাদের কজরের নামাঞ্চ পড়ালেন। নামাজ শেষ করে তিনি লোকদের [মুক্তাদীদের] দিকে ফিরে বললেন, তোমরা কি জান? তোমাদের রব কি বলেছেন। তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, রব্ব বলেছেন, আমার বান্দাগণ অদ্য এমন অবস্থায় ভোর করেছে যে. তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং কেউ কেউ আমাকে অম্বীকারকারী। সুতরাং যে বলেছে, আল্লাহর রহমত ও করুণায় আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং তারকা বা নক্ষত্রে অস্বীকারকারী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে আমার সাথে কৃফরি করেছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস করেছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ السَّمَاءِ مِنْ اللَّهِ عَنْ السَّمَاءِ مِنْ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِيْنَ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِيْنَ مَنْ النَّاسِ بِهَا كَافِرِيْنَ مَنْزِلُ اللَّهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ كَافِرِيْنَ فَيَقُولُونَ بِكَوْكَبَ كَذَا وَرَوَاهُ مُسَلَمٌ)

৪৩৯৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ করেন, যখনই আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে কোনো বরকত নাজিল করেন, তখন তার দ্বারা এক দল লোক কাফেরে পরিণত হয়। বৃষ্টি তো আল্লাহ তা'আলাই বর্ষণ করে থাকেন, অথচ একশ্রেণির লোক বলে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবেই বৃষ্টি হয়েছে। –[মুসলিম]

# षिजीय अनुत्रक्ष : ٱلْفَصَّلُ الثَّانِيْ

عَرِيْكُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ وَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنِ اقْتَبَسَ عَلَمَا مِنَ النُّجُوْمِ اقْتَبَسَ صُلَعًا مِنَ النِّبُومِ زَادَ مَازَادَ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُودُ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةً)

8৩৯৬. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু শিখল, সে যেন জাদুর কিছু অংশ হাসিল করল। সুতরাং সে যতবেশি জ্যোতির্বিদ্যা শিখল ততবেশি জাদুবিদ্যাই অর্জন করল। – আহমদ, আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহ وَعَرْفِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ مُرْبَرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَنْ اَتَى كَاهِنَا فَصَدَّفَهُ بِمَا يَقَدُولُ اَوْ اَتَنَى إَمْرَأَتَهُ حَانِيضًا اَوْ اَتَنَى اِمْرَأَتَهُ حَانِيضًا اَوْ اَتَنَى اِمْرَأَتَهُ حَانِيضًا اَوْ اَتَنَى اِمْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا اُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّد . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُو دَاوُد)

৪৩৯৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ া বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জ্যোতিষের কাছে যায় এবং সে যা কিছু বলে তা বিশ্বাস করে অথবা যে ব্যক্তি শতুমতী অবস্থায় নিজের বীর সাথে সঙ্গম করে কিংবা যে ব্যক্তি প্রীর পিছন দার দিয়ে সহবাস করল, সে এ জিনিস হতে সম্পর্কহীন হয়ে গেল, যা মুহাম্মদ া বিশ্বা এব উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।

—(আহমদ ও আবু দাউদ)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ं হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে ব্যক্তি এ সমস্ত কাজ হালাল মনে করে লিপ্ত হয়, সে কৃষ্ণরি করল। তাকে অবশ্যই তথবা করে স্মান আনতে হবে।

ं पृठीय अनुत्रहर : اَلْفُصَلُ الثَّالِثُ

৪৩৯৮, অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম 🚟 বলেছেন, আল্লাহ তা আলা আসমানে যখন কোনো ফয়সালা করেন, তখন সেই নির্দেশে ফেরেশতাগণ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাদের পাখাসমূহ নাড়াতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলার সেই নির্দেশটির আওয়ান্ধ সেই শিকলের শব্দের মতো যা কোনো একটি সমতল পাথরের উপরে টেনে নেওয়া হলে তাতে সৃষ্টি হয়। অতঃপর যখন ফেরেশতাদের অন্তর হতে সেই ভীতি দূর করে যায়, তখন সাধারণ ফেরেশতা আল্লাহর নিকটতম ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের রব কি নির্দেশ দিয়েছেনং তারা বলেন, আমাদের প্রভু যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ বরহকই বলেছেন : [এবং সেই নির্দেশটি কি তা জানিয়ে দেন] এরপর বলেন, আল্লাহ তা'আলা হলেন সুমহান ও মর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহর নবী আরো বলেছেন, আল্লাহর ফয়সালাকত বিধান সম্পর্কে ফেরেশতাদের মধ্যে যেসব আলোচনা হতে থাকে, জিন-শয়তানেরা চোরা পথে একজন আরেকজনের উপরে এরূপ দাঁডিয়ে গুনার চেষ্টা করে। বর্ণনাকারী হযরত সৃষ্টিয়ান নিজের হাতের অঙ্গলিগুলো ফাঁক করে শয়তানরা কিভাবে একজন আরেকজন হতে কিছটা ফাঁক এবং কাছাকাছি দাঁড়ায় তা অনুশীলন করে দেখিয়েছেন। অতঃপর যে শয়তান প্রথমে নিকট হতে খনতে পায় সে তা তার নিচের শয়তানকে বলে দেয় এবং সে তার নিচে ওয়ালাকে, এভাবে সে তনা কথাটি জাদকর ও গণকের কাছে পৌছিয়ে দেয়। অনেক সময় এমন হয় যে, ঐ ওনা কথাটি পৌছার পূর্বেই আগুনের ফুলকি তাদের উপর নিক্ষেপ করা হয় ফেলে আর তা গণকদের পর্যন্ত পৌছতে পারে না। আবার কখনো তারকা নিক্ষেপ হওয়ার পূর্বেই তা তাদের কাছে পৌছিয়ে দেয়। অতঃপর তারা উর্ধব্যাতে শুনা সেই [সত্য] কথাটির সাথে [নিজেদের মনগডা শত শত মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে মানুষের কাছে অলীক কথা বলে। আর যখন তাকে বলা হয় যে, অমুক দিন তুমি আমাদেরকে এই এই কথা বলেছিলে, তা তো মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তখন ঐ একটি কথা দ্বারা তার সতাতা প্রমাণ করা হয়, যা **উর্ধান্ত**গৎ হতে শ্রুত হয়েছিল। –(বুৰারী)

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

عَدْرُ الْمُدِيُّّ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : গণকদের অলীক ভবিষ্যৎ গণনার বস্থ উপায়ের মাত্র একটি সূত্র অত্র হাদীসে উল্লেখ করা হরেছে । অন্যান্য সূত্রগুলো অনুরূপ কাল্পনিক ও মিথ্যা । ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের গণনায় বিশ্বাস করা ও আন্থা রাখা হারাম । গণনার জন্য তাদের কান্থে যাওয়াও হারাম এবং তারা গায়েব জানে এমন কথা বিশ্বাস করা বা আকিদা পোষণ করা শিরক ।

৪৩৯৯ অনবাদ : হযুরত আব্দল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম === -এর জনৈক আনসারী সাহাবী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে. এক রাত্রে তাঁরা [সাহাবীরা] রাস্পুলাহ 🚐 -এর সাথে বসাছিলেন। তখনই হঠাৎ একটি তারকা আকাশ হতে। ছটল এবং তাতে চতর্দিক আলোকিত হয়ে গেল। তখন রাস্লুল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা কলেন, আচ্ছা এভাবে তারকা ছটাকে জাহেলিয়াতের যুগে তোমরা কি বলতে? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসলই অধিক অবগত। তবে আমরা বলতাম, আজ কোনো একজন বড লোকের জন্ম হয়েছে অথবা কোনো একজন বড লোকের মৃত্যু ঘটেছে। তখন রাসুলুল্লাহ কোনো ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুর দরুন তারকা নিক্ষেপ করা হয় না। তবে প্রকত ব্যাপার হলো, আমাদের রব, যাঁর নাম অতীব বরকতময়, যখন কোনো নির্দেশ দেন তখন সর্বপ্রথম আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করেন। অতঃপর তাঁদের নিকটবর্তী আসমানের ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করেন, এভাবে তাসবীহ পাঠ করার সিলসিলা পর্যায়ক্রমে দুনিয়ার আকাশে অবস্থানরত ফেরেশতাগণ পর্যন্ত পৌছে যায়. অতঃপর আরশবহনকারী ফেরেশতাগণের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ আরশবহনকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করেন. তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? তখন তারা আল্লাহ যা বলেছেন তা তাদেরকে বলে দেন এবং সাথে সাথে পরস্পরের জানাজানির মধ্যে দনিয়ার আকাশে অবস্থানরত ফেরেশতাগণ পর্যন্ত পৌছে যায় এবং চোরা পথে খবর সংগ্রহকারী জিন-শয়তান ত্রিত গতিতে আকাশের সেই খবরটি সংগ্রহ করে নেয় এবং তাদের বন্ধদের কাছে পৌছে দেয়। সুতরাং যে সমস্ত কথা তারা অবিকল বর্ণনা করে, এটা সঠিক ও সত্য। কিন্তু গণক ও জাদকররা তার সাথে আরো অনেক [মিখ্যা] মিশিয়ে প্রকাশ করতে থাকে ৷ -[মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

سُحُرُّ الْعَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সুতরাং নক্ষত্র নিক্ষেপের সাথে কোনো বড় লোকের জন্ম মৃত্যুর সম্পর্ক থাকার ধারণা অমূলক; বরং চোর-শয়তানদের বিতাড়িত করার জন্যই নক্ষত্র হতে আগুনের ফুলুকি নিক্ষেপ করা হয়।

880০. অনুবাদ: হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা এসব নক্ষত্র তিন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। ১. আকাশের শোভা বৃদ্ধির জন্য। ২. জিন শয়তানদের বিতাড়িত করার জন্য এবং ৩. পথভূলা পথিকের দিক নির্ণয়ের জন্য। আর যে কেউ এতদ্বাতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে, সে মারাত্মক ভূল করল এবং নিজের ভাগ বরবাদ করল। আর এমন অসাধ্য সাধনের পিছনে পড়ল, যে বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই। —িবুখারী। ইমাম বুখারী তা'লীক অর্থাৎ সন্দবিহীন অবস্থায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আর ইমাম রাখীন বর্ণনা করেছেন যে, এমন একটি কাজের পিছনে কষ্ট করল যা তার কোনো উপকারে আসবে না এবং সে বিষয়ে তার সামান্যটুকু জ্ঞান নেই। আর যার তথ্য জানতে আল্লাহর নবীগণ ও ফেরেশতাকুল অক্ষম রয়েছেন। বর্ণনাকারী রাবী হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। অবশ্য তিনি অতিরিক্ত এটাও বলেছেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা নক্ষত্রের মধ্যে না কারো হায়াত নির্ধারণ করে রেখেছেন, না কারো রিজিক, আর না কারো মৃত্যু। বস্তুত এ সমস্ত লোকেরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং নক্ষত্রসমূহকে কোনো বস্তুর হওয়া না হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করে।

وَعَرِفُ اللَّهِ عَلَّى مَنِ اقْتَبَسَ بَابًا مِنْ عَلْمِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّى مَنِ اقْتَبَسَ بَابًا مِنْ عِلْمِ النُّنُجُومِ لِغَيْرِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فَقَدْ اقْتَبَسَ شُغَبَةً مِنَ السَّحْرِ الْمُنَجِّمُ كَاهِنَ وَالْكَاهِنُ سَاخِرُ وَالسَّاحُرِ كَافِرٌ - (رَوَاهُ رَزِيْنُ)

وَعَرْتُ نَالَ اللهِ عَلَّ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ وَاللهُ اللَّهُ الْقَطْرَ عَنْ عَنْ عَبْدِهِ فَمْسَكَ اللَّهُ اللَّهُ الْقَطْرَ عَنْ عُبَدِهِ خَمْسَ سِنِينْنَ ثُمَّ اَرْسُلَهُ لاَصَّبَحَتْ طَائِفَةً مِنَ النَّنَاسِ كَافِرِيْنَ يَقُولُوْنَ سُقِيْنَا مَنْ عُلُولُوْنَ سُقِيْنَا مَنْ عُالْدَ اللَّسَانَ مُنَا النَّسَانَ مُنَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الل

880২. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ কর্মান বলেছেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের হতে পাঁচ বৎসর বৃষ্টি বন্ধ করে রাখেন এবং তারপর তা বর্ষণ করেন, তবুও মানুষের একদল এই বলে আল্লাহকে অস্বীকার করবে যে, মেজদাহ নক্ষত্র কক্ষস্থানে পৌছার কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। —[নাসায়ী]

# সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

نَوْرُيُّ الْعَدِيْثِ [হাদীদের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ বিগত পাঁচ বৎসর মেজদাহ নক্ষত্র উদিত হয়নি, ফলে বৃষ্টিও হয়নি। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বৃষ্টি হওয়া না হওয়া আল্লাহর মর্জির অধীনে নয়, বরং তারকারই প্রভাবে হয়ে থাকে, এটা স্পষ্ট কৃষ্ণরি অকিদা।



َرْنَى ُ رُوْبَةً ، رَوْبَةً ، رَوْبَةً ، رُوْبَةً ، رَوْبَةً ، رَوْبَةً ، رَوْبَةً ، رَوْبَةً ، رَوْبَةً ، رُوْبَةً ، رَوْبَةً ، رَوْبُةً ، رَبْعُ ، رَوْبُةً ، رَوْبُةً ، رَبْعُ ، رَبْعُ ، رَبْعُ ، رَبْعُ ، رَبْعُ ، رَبْعُ ، رَوْبُةً ، رَبْعُ ، رَبْ

অতঃপর স্বপ্নের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা হচ্ছে, জাগ্রতাবস্থায় মানুষ আত্মা শরীরের পরিচালনা এবং মানুষিক জগতের মধ্যে ব্যন্ত থাকে। আর ঘুমন্তাবস্থায় আত্মা এ ব্যন্ততা থেকে অবসর হয়ে যায় তখন তার আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ফেরেশতা জগতের সাথে হয়ে যায়। আর এ ফেরেশতা জগতের মধ্যে আত্মা তার শক্তি অনুযায়ী বিচরণ করতে থাকে, তখন এসময় মানুষিক শক্তি অনুযায়ী মাধ্যম ব্যতীত অথবা মাধ্যমের সাথে সংলাপ করার সম্মান অর্জন করে থাকে এবং ফেরেশতা ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের আত্মার সাথেও কথাবার্তা করে থাকে। আর জাগ্রত হওয়ার সময় যখন আত্মা ফিরে আসতে থাকে রাস্তায় শয়তানের সঙ্গে সংমিশ্রণ হয়ে কিছু মিথ্যাবাদী হয়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলা এবং ফেরেশতা ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের থেকে যা শ্রবণ করে থাকে তা সত্য হয়ে থাকে। তবে স্বরণ থাকে না বিধায় ভূল হয়ে যায়।

আর আল্লামা তীবী (র.) সংক্ষিপ্তভাবে একথা বলেন যে, স্বপ্লের মূলতত্ত্ব হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা ঘূমন্ত ব্যক্তির অন্তরে ইলমসমূহ এবং দৃষ্টি জ্ঞান সৃষ্টি করেন যেমন জাগ্রত অবস্থায় করে থাকেন। আর ঘূমন্ত ব্যক্তির মধ্যে এ ধরনের ইলমসমূহের সৃষ্টি হচ্ছে অন্যান্য বিষয়াদির নিদর্শন, যা ভবিষ্যতে হবে। আর এ হচ্ছে তার তাবীর বিশ্লেষণ। আর এটা কখনো স্পষ্ট হবে আবার কখনো হবে ইন্সিতাকারে।

# थथम जनुल्हम : اَلْفَصَلُ الْأَوَّلُ

عَرْتَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

88০৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ কলেছেন, নবুয়তের কোনো চিহ্ন এখন আর অবশিষ্ট নেই। তবে ওধু সুসংবাদ বহনকারী রয়ে গেছে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, সুসংবাদ বহনকারী কী? তিনি বললেন, ভালো স্বপু। –[বুখারী] ইমাম মালেক হযরত আতা ইবনে ইয়াসার হতে আরো বর্ধিত বর্ণনা করেছেন, এ ভালো স্বপুটি কোনো মুসলমান নিজের জন্য দেখে থাকে অথবা অন্য কেউ তার জন্য দেখে।

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

चामीत्मत्र वर्गाथा। : স্বপ্ন তিন প্রকার। সত্য স্বপ্ন, শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও মনের কল্পনা। তবে ভালো ও সত্য স্বপ্ন ন্বারা আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে সুসংবাদ দান করেন অথবা তাকে সতর্ক করে দেন।

8808. অনুষাদ: হষরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ==== বলেছেন, উত্তয় স্বপু নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

–(বুখারী ও মুসলিম)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তিন্দীসের ব্যাখ্যা]: অধিকাংশ রেওয়েতের মধ্যে একথাই এসে থাকে। কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত এর চেয়ে তিন্ন। সুতরাং মুসদিম শরীফের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে— "خَمْسَدُّ رَّالُوْمَاتُ অথাৎ প৾য়তাল্লিশ ভাগের একভাগ। অপর আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে— "مَمْسَدُّ رَّمْسُرِيْنَ" অথাৎ ছাবিবশ ভাগের এক ভাগ। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে— অথাৎ পঞ্চাশ ভাগের একভাগ। তাই এক্ষেত্রে সহন্ধ জবাব হচ্ছে, এর ঘারা নবুয়তের ইদমসমূহের আধিকা উদ্দেশ্য। সীমিত করা বা সীমা বর্গনা করা উদ্দেশ্য নয়। মর্ম হবে এই যে, নবুয়তের অনেক ভাগ রয়েছে তা অবশিষ্ট থাকবে তবে তার কিছু ভাগ যা হচ্ছে স্বপু তা হচ্ছে উত্তম স্বপ্লের মাধ্যমে সুসংবাদ।

আর ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হওয়ার একটি ব্যাখ্যা কেউ কেউ এও করেছেন যে, রাসূল === -এর পূর্ণ নবুয়তের যুগ ছিল তেইশ বৎসর এর মধ্যে [আলাহ তা আলা] ছয়মাস পর্যন্ত স্বপ্পের মাধ্যমে রাসূল === -কে অন্তরঙ্গ, পরিচিত করতে থাকেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বপ্রকে নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের একভাগ বলা হয়েছে।

وَعَرْوَنِكَ آبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَأْنِيْ فِي السَّمَنَامِ فَفَدْ رَأْنِيْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِيْ صُوْرَتِيْ.

88০৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ক্রান্ত বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

-[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আন্সোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত বর্ণনা করা হয়েছে। কারো মতে এটা রাস্ল نَصْرُ الْعَدَيْثِ (হাদীসের ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত বর্ণনা করা হয়েছে। কারো মতে এটা রাস্ল ত্র্বির ব্যাখ্যায় প্রথমি কর প্রথমিজ। আবার কেউ কেউ বলেন, এটা সর্বযুগের জন্য। সূত্রাং যে ব্যক্তি তাকে দুনিয়াতে স্বপ্নে দেখবে, সে সত্য সত্যই তাকে দেখবে। কারণ শয়তান তাঁর আকৃতি ধারণ করতে পারবে না এবং আশা করা যায় যে, সে পরকালে তাঁর সাক্ষাং লাভ করবে এবং তাঁর শাফাআত হাসিল করবে।

এটা হচ্ছে রাসূল — এর মুন্জিয়া যে, যেমনিভাবে কারো জাগ্রতাবস্থায় তার নিকট শয়তান রাসূল — এর আকৃতিতে আসতে পারে না। এমনিভাবে স্বপ্ন যোগেও কারো নিকট শয়তান রাসূল — এর আকৃতিতে আসতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, রাসূল — এর আকৃতিতে আসতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, রাসূল — এর আকৃতিতে আসতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তি স্বপ্ন এবং স্রউতার মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যামা। বিধায় একটি অপরটির আকার-আকৃতি গ্রহণ করতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তি স্বপ্ন যোগে দেখেছে সে বাস্তবে রাসূল — কেই দেখেছে। এখন কথা হলো যে, রাসূল — এর নির্দিষ্ট দৈহিক গঠনের মধ্যে দেখা আবশ্যক অথবা যে কোনো আকার-আকৃতিতে দেখবে। এতে নির্দিষ্ট দৈহিক গঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হোক কিংবা নাই হোক তা রাসূল — কেই দেখা হবে। তাই কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম প্রথম কথার স্বীকৃতি প্রদানকারী। এমনিক তারা বলেন যে, যদি রাসূল — কে যৌবনে উপনীত অবস্থায় দেখে তাহলে ঐ সময়ের দৈহিক গঠনে দেখার দ্বারা সেই সঠিক হবে। আর যদি বৃদ্ধ বয়ুসে উপনীত অবস্থায় দেখে তাহলে সে সময়ের আকৃতিতে দেখতে হবে। এমনিক যতটি চূল সাদা ছিল জন্ধুপ দেখার দর্মন সঠিক হবে। আর যদি সামান্যতম পরিবর্তিত দেখা তাহলে 'স্বপ্ন' হবে ভুল। যেমন স্বপ্নের তা'বিরের জন্য ইমাম ইবনে সিরীন (র)-এর নিকট এক ব্যক্তি রাসূল — কে ব্যুণ্ন দেখার ব্যাপারে জিক্সাসা করলেন; কিছু

রাসূল 🚃 -এর সঠিক দৈহিক আকৃতির উপর দেখেননি। তথন ইমাম ইবনে সিরীন (র.) বললেন- إِذْهُبُ مَا رَأَبْتُ النَّبِيِّى এই অর্থাৎ তুমি চলে যাও, তুমি রাসূলুরাহ 🚎 -কে দেখনি।

আর কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, 'স্বপ্লে' রাসূল 🚃 -কে যে কোনো আকৃতিতে দেখনে তা ধর্তব্য হবে। এতে রাসূল 🚎 -এর নির্দিষ্ট দৈহিক আকৃতিতে দেখনে কিংবা অন্য কোনো আকৃতিতে দেখনে। আর পরিবর্তিত অবস্থায় দেখা সে হচ্ছে স্বপ্লমন্ত্রী ব্যক্তির ঈমানের ক্রেটি এবং আমলের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে। তাহলে সে যেন তার ঈমান এবং আমলকে ঠিক করে নেয়। আর হাদীসের বাহ্যিক ভাষ্য দ্বিতীয় গ্রুপের কথাকে শক্তিশালী করে থাকে।

وَعُرْتُ أَبِي قَتَادَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْمَالُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ رَأْنِي فَقَدْ رَأَى الْعَقَ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

880৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 😅 বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে সত্যই দেখেছে।

−[বখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ نِكُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالَّ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ رَأَنِيْ فِي الْمَنَامِ فَسَيْرَانِيْ فِي الْمَنَامِ فَسَيْرَانِيْ فِي الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِيْ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

880 ৭. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

ব্যানকৈ স্বপ্নে দেখবে, সে অচিরেই জাপ্রত অবস্থায়ও আমাকে দেখবে। আর শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। —বিখারী ও মুসলিম

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভাদীসের ব্যাখ্যা] : উপরিউক্ত হাদীসের বিভিন্ন মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, একথাটি রাসূল مَرُّمُ الْعَرَبُّثُ -এর যুগের মানুষদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দূর কোনো স্থানে থেকে রাসূল = -কে স্বপ্লে দেখে তাহলে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা হিজরতের তৌফিক দান করবেন এবং রাসূল = -কে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে।

আর কেউ কেউ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি রাসূল === -কে স্বপ্ন যোগে দেখবে সে কিয়ামতের দিবসে রাসূল === -কে বিশেষত্বের সাথে দেখবে। আর বিশেষ শাফাআতের উপযুক্ত হবে। অন্যদের জন্য এমন হবে না।

क्के क्के राजन, এর মর্ম হঙ্গে, আমাকে স্বপ্ন যোগে দেখা হলো জাগ্রত অবস্থায় দেখার ন্যায়, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং কোনো কোনো রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে – فَكَانَّمَا يَرَانِيُ فِي الْبَقْطَةِ জাগ্রত অবস্থায় দেখছে।

হয়তো এটা তাঁর জীবদ্দশা-যুগের সাথে প্রযোজ্য অথবা এটার অর্থ পরকালে তাঁর দীদার লাভ করবে।

وَعَرْفُ اللّٰهِ عَلَّهُ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ الصَّلَاحِةُ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّهْ طَانِ فَإِذَا رَأَى اَحَدُّكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يَحَدَّثُ بِهِ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَأَى مَا يَحِبُ وَإِذَا رَأَى مَا يَحِبُ وَإِذَا رَأَى مَا يَحِبُ وَإِذَا رَأَى مَا يَحِبُ وَإِذَا رَأَى مَا يَحْبُونُ فَلَيْعَ وَمِنْ شَرِّهَا وَمِنْ مَسَرِّهَا وَمِنْ مَسَرِّهَا وَمَنْ مَلْعًا وَلَا يُحَدِّدُ بِهَا اَحَدًا فَإِنَّهَا لَنَ تَضَرَّهُ . (مُتَّفَقً وَلَا يُحَدِّدُ بِهَا اَحَدًا فَإِنَّهَا لَنَ تَضَرَّهُ . (مُتَّفَقً عَلَيْمِ)

88০৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

রূপ আল্লাহর পক্ষ হতে, আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হতে। কাজেই তোমাদের যে কেউ ভালো স্বপ্ন দেখে. সে যেন তা শুধু এমন ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করে যাকে সে ভালোবাসে। আর যদি কেউ এমন স্বপ্ন দেখে, যা তার নিকট অপছন্দনীয়, তাহলে সে যেন তার ক্ষতি এবং শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চায় এবং (বামদিকে) তিনবার থুথু ফেলে। আর স্বপ্নটি যেন কারো নিকট প্রকাশ না করে, তাতে তার আর কোনো ক্ষতি হবে না। ─[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : যাকে ভালোবাসে– অর্থ কোনো আলেম বা নেককার বা নিকটজম কল্যাণকামী আস্থীরের নিকট বর্ণনা করতে পারে । কারণ এই সমস্ত লোক স্বপুটির ভালো তা বীরই করবেন।

وَعَنْ نَنْ جَابِدِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِذَا رَأْى اَحَدُكُمُ الرَّوْيَا بَكْرَهُ هَا فَلْيَبْصُقَّ عَنْ يَسَارِهِ ثَلْمُنَّا وَلْيَسْتَعِنْ فَلْيَبُصُقَّ عَنْ يَسَارِهِ ثَلْمُنَّا وَلْيَسَتَعَفِّذُ عِنْ اللّهُ عِنَ النَّشْعِيطَانِ ثَلْمُنَّا وَلْيَسَتَعَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ اللّهِ مِنَ النَّشْعِيطَانِ ثَلْمُنَّا وَلْيَسَتَعَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ اللّهِ مِنَ النَّشْعِيمَ اللّهُ عَلَيْهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

880৯. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
কাষ্টে এমন স্বপু দেখে যা সে খারাপ মনে করে, তখন সে যেন নিজের বামদিকে তিনবার থুথু ফেলে। আর আল্লাহর কাছে তিনবার শয়্রতান হতে পানাহ চায় এবং স্বপু দেখার সময় যে পাঁজরে শায়িত ছিল, যেন সেই পাঁজর পরিবর্তন করে নেয়। ─[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা]: ভালো স্বপ্লের আদব তিনটি। আল হামদূলিল্লাহ পড়া, সুসংবাদ গ্রহণ করা এবং প্রিয় ব্যক্তির কছে তা বর্ণনা করা। আর খারাপ স্বপ্লের আদব হলো চারটি। আল্লাহর কাছে স্বপ্ল এবং শয়তান উভয়টির অনিষ্টতা হতে পানাহ চাওয়া. বামদিকে তিনবার পুথু ফেলা, পাঁজর পরিবর্তন করে শোয়া এবং কারো কাছে তা প্রকাশ না করা।

88১০, অনুবাদ : হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্পুল্লাহ 🚟 বলেছেন, জমানা নিকটবর্তী হলে মমিনের স্বপ্র মিথ্যা হবে না। আর মুমিনদের স্বপু নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। বস্তুত যে জিনিস নবুয়তের অংশ হয়, তা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। মহামদ ইবনে সীরীন (র.) বলেন, আমি একথা বলি যে, স্বপু তিন প্রকার হয়ে থাকে। প্রথমত মনের খেয়াল বা কল্পনা। দ্বিতীয়ত শয়তানের পক্ষ হতে ভীতি প্রদর্শন। আর তৃতীয়ত আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ প্রদান। সূতরাং কেউ কোনো অপছন্দনীয় স্বপু দেখলে তা অন্যের নিকট যেন না বলে এবং তখনই উঠে যেন নামাজ পডে। ইবনে সীরীন আরো বলেন, নবী করীম হ্ম স্বপ্নে [গলদেশে] শৃঙ্খল পরা অবস্থা দেখাকে অপছন্দ করতেন। অবশ্য [পায়ে] শিকল পরা অবস্থায় দেখাকে পছন্দ করতেন। আর বলা হয় যে, [অর্থাৎ স্বপ্লের তা'বীর ও ব্যাখ্যাদানকারীগণের অভিমত হলো, ] শিকল পরার অর্থ হলো, দীনের উপর অবিচল থাকা।

-[বুখারী ও মুসলিম]

قَالَ الْبُخَارِيُّ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهُ شَيْمٌ وَابُونُسُ وَهُ شَيْمٌ وَابُونُسُ وَهُ شَيْمٌ وَابُونُسُ وَهِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ وَقَالَ يَسُونُسُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ فَقَالَ يَسُونُسُ اللَّهُ الْأَدْرِيُّ هُمَ وَفِي فِي الْعَدِيثِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ ا

ইমাম বুখারী (র.) বলেন, উক্ত হাদীসটি হয়রত কাতাদাহ, ইউনুস, হশায়ম এবং আবৃ হেলাল হয়রত ইবনে সীরীনের মাধ্যমে হয়রত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন এবং ইউনুস বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস পায়ে বেড়ি পরা' স্বপু দেখার কথাটি নবী করীম হতে বর্ণিত। অর্থাও এটা তাঁর নিজের কথা নয়। ইমাম মুসলিম বলেন, আমি জানি না উক্ত বাক্যটি হাদীসের অংশ নাকি ইবনে সীরীনের নিজস্ব অভিমত। অন্য এক রেওয়ায়েতেও অনুরূপ মন্তব্য উল্লেখ রয়েছে। আর স্বপ্লে 'গলদেশে শৃঙ্খল পরা দেখা আমি পছন্দ করি না' হতে শেষ পর্যন্ত মিলুছ করা হয়েছে।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

غُمْرُ الْعَدِيْثِ (হাদীসের ব্যাখ্যা) : এখানে উপরিউজ হাদীসের জমানা নিকটবর্তী হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য কিয়ামত নিকটতম হওয়া যেমন অন্য রেওয়ায়েতের মধ্যে أَيْضًا ضَرَّ الْخَرِيْرَ عَلَيْهِ وَالْعَالَيْكُ الْعَدِيْثِ وَالْعَالَيْكَ

অথবা এর দ্বারা রাতদিনের সমান হওয়া উদ্দেশ্য । এ সময় যেহেতু মানুষের মেজাজ সঠিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ থাকে তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্বপ্লের মধ্যে সংমিশ্রণ হয় না। এজন্য স্বপ্ল মিথ্যা হয় না।

অথবা এর দ্বারা ঐ জমানা উদ্দেশ্য যার মধ্যে বৎসর মাসের ন্যায় এবং মাস সপ্তাহের ন্যায় এবং সপ্তাহ দিনের ন্যায় এবং দিন ঘণ্টার সমান মনে হয়ে থাকে। যেমন কোনো কোনো রেওযায়েতের মধ্যে রয়েছে। আর দীর্ঘ কাল কম, খাটো হওয়া ইমাম মেহদীর আবির্ভাবের সময় হবে। যখন ন্যায় ইনসাফের প্রশস্ততার যুগ হবে এবং আনন্দের যুগ হবে। আর এ সময়কাল অনেক দ্রুত অতিবাহিত হয়ে থাকে। আর এটা ঈমানদারি এবং সততার যুগ হবে। এজন্য স্বপু সত্য হবে।

وَعَرْ اللَّهُ جَابِر (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالًا رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ رَأُسِي النَّبِيِّ عَلَى فَقَالًا رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ رَأْسِي قُطِعَ قَالَ فَضحِكَ النَّبِيِّ عَلَى مَنَامِهِ فَلاَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِإَحَدِكُمْ فِيْ مَنَامِهِ فَلاَ يُحِدِّتُ بِهِ النَّاسُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

88১১. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত,
এক ব্যক্তি নবী করীম — -এর কাছে এসে বলল,
আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে।
বর্ণনাকারী বলেন, তার কথা গুনে নবী করীম
হাসলেন এবং বললেন, শয়্নতান যখন তোমাদের কারো
সাথে ঘুমের মধ্যে তামাশা করে, তখন তা কোনো
মানুষের কাছে বর্ণনা করা উচিত নয়। -[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হোদীসের ব্যাধ্যা] : অর্থাৎ তা কাল্পনিক স্বপু যা শয়তানের প্রভাবে দেখেছে। এরপ স্বপু অন্যের কাছে বলা উচিত নম্ব। কেউ কেউ তার তাখীর দিয়েছেন, মাথা কাট্য অর্থ– নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া বা সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। وَعَنْ اللّهِ عَلَّ رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيْمَا يَولُ اللّهِ عَلَّ رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيْمَا يَرلُ النَّائِمُ كَانَا فِيْ دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ فَاتَينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَاوَّلْتُ أَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي اللَّانِيا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْأَخِرَةِ وَالِّ وِيْنَنَا قَدْ طَابَ . (رَوَاهُ مُسْلِمُ)

88\$২. खनुवान : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্পুরাহ বলেছেন, ঘুমন্ত ব্যক্তি
ঘুমের ঘোরে যেভাবে স্বপু দেখে একরাত্রে আমি স্বপু
দেখলাম যেন আমি আমার সাহাবীগণ সমেত ওকবা
ইবনে রাফে (রা.)-এর গৃহে অবস্থিত। তখন আমাদের
সম্মুখে কিছু তাজা পাকা খেজুর [রোতাব] হাজির করা
হলো। যাকে রোতাব ইবনে তাব বলা হয়। [এটা এক
বিশেষ ধরনের খেজুরের নাম।] সূতরাং আমি এটার এই
তা'বীর করেছি যে, [رَانَ নামে ইঙ্গিত রয়েছে) দূনিয়াতে
আমার ও আমার সঙ্গীদের মর্যাদা বুলন্দ করা হবে এবং [
নামের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে,] আমাদের
হবে সুখময়; আর الله আমাদের
দীন হলো সর্বোন্তম ধর্ম। —[মুসলিম]

وَعَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ رَأَيْتُ فِي مُوسَى (رض) عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ النِّيْ وَالْمَانَ فِي الْمَنَامِ النَّيْ فَذَهَبَ وَهَلَيْ الْمُارَضِ بِهَا نَخْلُ فَذَهَبَ وَهَلَيْ اللَّي اللَّهَ الْمُدَيْنَةُ يُتَوْرِبُ وَرَأَيْتُ فِي رُوْبَاى هُذِهِ النِّي الْمَدِيْنَ يَنْ رُوْبَاى هُذَهِ النِّي هَرَزُتُ وَالْمَدِينَ بَعْمَ الْحُدِيثَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْحُدِيثَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْحُدِيثَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْحُدِيثَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْحُدِيثَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْحُدِيثَ مَا جَاءَ اللّهُ وَمَا جَاءَ اللّهُ وَمَا جَاءَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا عَاءَ اللّهُ وَمَا جَاءَ اللّهُ وَمِنَ الْفُومِنِينَ مَا كَانَ فَاذَا هُو مَا جَاءَ اللّهُ وَمَا جَاءَ اللّهُ وَمَا جَاءَ اللّهُ وَمَا عَاءَ الْمُؤْمِنِيثَنَ .

88১৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী করীম বলেছেন, আমি স্বপ্লে দেখেছি, আমি মক্কা হতে এমন এক ভূ-খণ্ডের দিকে হিজরত করেছি যেখানে খেজুর গাছ রয়েছে। [তা'বীর হিসেবে] আমার ধারণা হলো যে. এটার দ্বারা ইয়েমেন বা হিজরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু পরে প্রকাশ পেল, তা মদিনা মুনাওয়ারা, যার নাম ইয়াছরিব। আমি স্বপ্নে এটাও দেখতে পেলাম যে, আমি তলোয়ার নাড়াচ্ছি। এমন সময় তার মধ্যখান দিয়ে ভেঙ্গে গেল। আর তার তা'বীর 'উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের উপর নেমে আসা বিপর্যয়' দ্বারা প্রকাশ পেল। অতঃপর আমি পুনরায় তলোয়ার নাড়া দিলাম, তখন দেখলাম, তা পূর্বাপেক্ষা আরো উত্তম হয়ে গেছে। তার তা'বীর যা আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী সময়ে দান করেছেন [মক্কা] বিজয় এবং মুসলমানদের সম্মিলিত শক্তি। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : বরবর যুগে মদিনার নাম ছিল ইয়াছরিব । আল্লাহ তা'আলা মদিনা বলে এবং রাস্ল 🥌 তার্য এবং তায়াবাহ বলে নামকরণ করেছেন ।

কেউ কেউ বলেন যে, হযরত নৃহ (আ.)-এর একজন ছেলের নাম ছিল ইয়াছরিব, হযরত নৃহ (আ.)-এর সন্তানসন্ততিরা বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর ইয়াছরিব নামক ছেলে ঐ ভূখণ্ডে অবস্থানরত হয়ে গেলেন। এজন্য এর নাম ইয়াছরিব হয়ে গেছে।

এখন এখানে হাদীসসমূহের মধ্যে পরম্পর বিরোধ রয়েছে যে, উপরোল্লিখিত হাদীসের মধ্যে মদিনাকে ইয়াছরিব বলা হয়েছে। আর কুরআনে কারীমের মধ্যেও ইয়াছরিব বলা হয়েছে। যেমন সূরা আহ্যাবের মধ্যে রয়েছে– "بَا أَهْلَ بِشُوْبُ لاَهُمُنَامُ لَكُمُّ " অর্থাৎ হে ইয়াছরিববাসী এটা তো দের জন্য টিকবার জায়গা নয়।

মুসনাদে আহমদের মধ্যে হয়রত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর হাদীস রয়েছে- الله غَيْرِبَ فَلْيُسْتَغَيْرِ الله অর্থাৎ যে মদিনাকে ইয়াছরিব নামে উচ্চারণ করবে সে যেন আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে হচ্ছে তারা সে হচ্ছে তারা মানে হচ্ছে মদিনার নাম হলো তাবা।।

এমনিভাবে ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় ইতিহাসে রাসূল 🚃 -এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি একবার ইয়াছরিব বলবে সে যেন এর ক্ষতিপূরণার্যে দশবার মদিনা বলে।

তাই এমন বিরোধের জবাব হচ্ছে যে, কুরআনে কারীমে যে ইয়াছরিব বলা হয়েছে তা মুনাফিকীনদের কথাকে নকল করতে গিয়ে বলেছেন, স্বয়ং আল্লাহ ইয়াছরিব বলেননি।

এছাড়া হাদীসসমূহের পরস্পর বিরোধের জবাব হচ্ছে যে, ইয়াছরিবের ব্যবহার নিষেধের পূর্বে হয়েছে অথবা এ ব্যবহার জায়েজ একথা বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে। আর নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে মাকরুহে তানযীহী এবং উত্তমতার পরিপন্থি হওয়ার ভিত্তিতে।

অথবা যাদের নিকট মদিনার কথা জানা ছিল না তাদের জন্য ইয়াছরিব বলেছেন। আর যাদের নিকট মদিনার নাম জানা হয়ে গিয়েছিল তাদের জন্য নিষেধ রয়েছে। যেহেতু ইয়াছরিব অর্থ হচ্ছে বিশৃঙ্খলা, শান্তি, কঠোর হস্তে ধরা যাতে অকল্যাণ রয়েছে। এজন্য মদিনাকে এ নামের 'ইয়াছরিব' -এর সাথে শ্বরণ করা উচিত নয়।

وَعُرْفُ اللّهِ عَلَيْ اَبِيْ هُرِسْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اَبِيْنَا انَا نَائِمُ الَّبِيْتُ ابِيْخَزَائِنِ الْاَرْضُ فَوُضِعَ فِيْ كَفِّيْ سِوارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرا عَلَى فَاوْخِي إِلَى انْ اَنفُخَهُمَا فَنَفَخُهُمَا فَنفَخُهُمَا فَنَفَخُهُمَا الْكَذَّابِينَ فَنفَخُهُمَا الْكَذَّابِينَ النَّذِينَ انَا بَبِنَهُمَا صَاحِبُ صَنْعَاء وَصَاحِبُ الْبِمَامَةِ . (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ) وَصَاحِبُ الْبِمَامَةِ . (مُتَّفَقَ عَلَيْهِ) وَصَاحِبُ الْبِمَامَةِ وَالْعَنسِيُ صَاحِبُ صَنْعَاء مَمْ اَجِدُ وَفَيْ رَوَايَةٍ يُقَالُ اَحَدُهُمَا مُسَيلَمَةُ صَاحِبُ الْبِمَامَةِ وَالْعَنسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاء مَمْ اَجِدُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي الصَّحِينِ وَذَكَرَهَا مَالِيَرْمِذِي وَذَكَرَهَا صَاحِبُ صَنْعَاء مَمْ اَجِدُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي السَّحِينِ وَذَكَرَهَا صَاحِبُ صَنْعَاء مَا مُراجِبُ الْجَامِعِ عَنِ التَّرْمِذِي وَلَكُمْ مَا التَّرْمِذِي وَذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَامِعِ عَنِ التَّرْمِذِي وَالْتَوْمُ وَالْتَهُمُ عَنِ التَّرْمِذِي وَالْتَهُمُ الْمَامِعُ عَنِ التَّرْمِذِي وَالْتَهُ مِنْ التَوْمُ وَالْتَهُ عَنِ التَّرْمِذِي وَالْتَهُ الْمَامِعُ عَنِ التَرْمِذِي وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَوْمُ وَالْتَهُ فَى التَّهُ وَالْتَهُ وَالْتُولُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَلَا الْمُعْمَا الْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتَهُ وَالْتُولُونَا الْعَلَالَةُ وَالْتُولُونِ الْعَلَالِي الْمُعْرِقِي الْعُلُولُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُولِولُونَا الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُولِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُولِقِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

88\(\) 88\(\) 88\(\) 8 মনুবাদ : হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কলে বলেছেন, একদা আমি ঘুমে ছিলাম, [স্বপ্নে] পৃথিবীর ধনভাণ্ডার আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। আর আমার হাতে দৃটি সোনার বালা রাখা হলো যা আমার নিকট বড়ই অস্বস্তিকর বোধ হলো। [কেননা পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম।] এমতাবস্থায় আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হলো যেন আমি বালা দৃটিতে ফুঁক মারি। সূতরাং আমি ফুঁক দিলাম, সাথে সাথে উভয়টি উড়ে গেল। আমি দৃটি বালার তাবীর করেছি দুজন মিথ্যাবাদী দ্বারা, যে দুজনের মাঝখানে আমি রয়েছি। তাদের একজন সানআবাসী আর অপরজন্য ইয়ামামাবাসী। —[বুখারী ও মুসলিম]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এদের একজন মুসায়লামা, সে ইয়ামামার অধিবাসী। অপরজন হলো [আসওয়াদ] আনাসী, সে হলো সানআর অধিবাসী। মেশকাত গ্রন্থকার বলেন, এ হাদীস বুখারী মুসলিমে আমি পাইনি। তবে জামেউল উস্লের প্রণেতা এটা ভিরমিয়ী শরীফ হতে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আন্দোচনা

হোদীসের ব্যাখ্যা]: হাদীস ও ইতিহাস হতে জানা যায়, নবী করীম — -এর জীবদ্দশায় দুন্ধন তও ও মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারের আবির্তাব হয়েছিল। একজন ইয়ামামা শহরের মুসায়লামা। আর দ্বিতীয়জন সানআর অধিবাসী আসওয়াদ আনাসী. যাকে রাস্ল — -এর জীবদ্দশায় হত্যা করা হয়। আর প্রথম খলিফা হয়রত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর খেলাফত আমলে মুসায়লামা কায়্যাবকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

وَعَنْ ثَنْ الْعَلَاءِ الْاَنْصَارِيَّةِ (رض) قَالَتُ رَأَيْتُ لِعُنْمَانَ بَنِ مَظْعُونٍ فِي النَّوْمِ عَبْنًا تَجْرِى فَقَصَصْتُهَا عَلَىٰ رَسُوْلِ اللَّهِ عَنْ فَقَالَ ذَٰلِكَ عَمَلُهُ يُنْجُرُى كَهُ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

88১৫. অনুবাদ: আনসারী মহিলা হযরত উমে আলা
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপে হযরত
ওসমান ইবনে মাযউন (রা.)-এর জন্য একটি প্রবহমান
পানির ঝরনা দেখতে পেলাম এবং উক্ত ঘটনাটি
রাস্লুল্লাহ

-এর নিকট বললাম। তখন তিনি
বললেন, তা তার আমল। [কিয়ামত পর্যন্ত) তা তার জন্যজারি থাকবে। -[বুখারী]

88১৬, অনবাদ : হযুরত সামরা ইবনে জনদব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম 🚟 -এর অভ্যাস ছিল, তিনি ফজরের নামাজ শেষে প্রায়শ আমাদের দিকে মখ করে বসতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের কেউ আজ রাতে কোনো স্বপ্র দেখেছ কিং বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের কেউ কোনো স্বপু দেখে থাকলে সে তাঁর নিকট বলত। আর তিনি আল্লাহর হুকম মোতাবেক তার তা'বীর করতেন। যথারীতি একদিন সকালে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কেউ আজ রাত্রো কোনো স্বপ্র দেখেছ কি? আমরা আরজ করলাম, না। তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি, অদ্য রাত্রে দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসল এবং তারা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র ভূমির দিকে [সম্ভবত তা শাম বা সিরিয়ার দিকে। নিয়ে গেল। দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি লোহার সাঁডাশি হাতে দাডানো। সে তা উক্ত বসা ব্যক্তির গালের ভিতরে ঢকিয়ে দেয় এবং তার দ্বারা চিরে গর্দানের পিছন পর্যন্ত নিয়ে যায়। অতঃপর তার দ্বিতীয় গালের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে। ইত্যবসরে প্রথম গালটি ভালো হয়ে যায়। আবার সে প্রিথমে যেভাবে চিরে ছিল, পুনরায় তাই করে। আমি জিজ্ঞাসা कत्नाम, এটা की? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সন্মথের দিকে চললাম। অবশেষে আমরা এমন এক রাক্তির কাছে এসে পৌছলাম, যে ঘাডের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, আর অপর এক ব্যক্তি একখানা ভারী পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আঘাতে শায়িত ব্যক্তির মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি নিক্ষেপ করে [মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে] তা গড়িয়ে দূরে চলে যায়। তখন সেই লোকটি পুনরায় পাথরটি তুলে আনতে যায় সে ফিরে আসার পূর্বেই ঐ ব্যক্তির মাথাটি পূর্বের নাায় ঠিক হয়ে যায় এবং পুনরায় সে তা দারা তাকে আঘাত করে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কী? তারা ক্রভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সমুখের দিকে অগ্রসর হলাম। অবশেষে একটি গর্তের নিকট এসে পৌছলাম যা তন্দুরের মতো ছিল। এটার উপরি

يَخْرُجَ رَمَى الرُّجَلَ بِحَجَرِ فِي فَيْهِ فَرَدَّ لَ كُلُّما جَاء لِيَخْرَجَ رَمْي فِي فِيهِ رْجُعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالاً طَلَقْنا حَتَّى انْتَهَيْنَا إلى رَوْضَةٍ

অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত । তার তলদেশে আগুন প্রজ্ঞলিত ছিল : আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা বয়েছে ভারাও উপরে উঠে আসত এবং উক্ত গর্ত হতে বাইরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হতো। আর যখন অগিশিখা কিছ স্তিমিত হলো তখন তারাও পনরায় ভিতরের দিকে চলে যেত। তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় উলন্স নারী ও পরুষ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কী? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সুতরাং আমরা সম্মথের দিকে অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্তের নহরের নিকট এসে পৌছলাম। দেখলাম, তার মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁডিয়ে আছে এবং নহরের তীরে একজন লোক দগুরুমান। আর তার সম্মুখে রয়েছে প্রস্তরখণ্ড। নহরের ভিতরের লোকটি যখন তা হতে বের হওয়ার উদ্দেশো কিনারার দিকে অগ্রসর হতে চায়, তখন তীরে দাঁডানো লোকটি ঐ লোকটির মুখের উপর লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে এবং সে লোকটিকে ঐ স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। মোটকথা, লোকটি যথনই বাইরে আসার চেষ্টা করে, তখনই তার মুখের উপর পাথর মেরে সে যেখানে ছিল পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কী? সঙ্গীদ্বয় বললেন, সামনে চলন। আমরা সম্মথে অগ্রসর হয়ে শ্যামল সুশোভিত একটি বাগানে পৌছলাম। বাগানে ছিল একটি বিরাট বক্ষ। আর উক্ত বক্ষটির গোডার উপবিষ্ট ছিলেন একজন বদ্ধ লোক এবং বিপুল সংখ্যক বালক। ঐ বৃক্ষটির সন্মিকটে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার সম্বাথে রয়েছে আগুন, যাকে সে প্রজুলিত করছে। এরপর আমার সঙ্গীদ্বয় আমকে ঐ বৃক্ষের উপরে আরোহণ করলে এবং সেখানে তারা আমাকে বক্ষরাজির মাঝখানে এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করাল যে, এরূপ সন্দর ও মনোরম ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। তার মধ্যে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালক। অনন্তর তারা উভয়ে আমাকে সেই ঘর হতে বের করে বৃক্ষের আরো উপরে চডাল এবং এমন একখানা গহে প্রবেশ করাল যা প্রথমটি হতে সমধিক সুন্দর ও উত্তম। এতেও দেখলাম, কতিপয় বন্ধ ও যুবক। অনন্তর আমি উক্ত সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, আপনারা উভয়েই তো আমাকে আজ সারা রাত্রে অনেক কিছু ঘরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। এখন বলুন, আমি যা কিছু দেখেছি তার তাৎপর্য কী? তারা উভয়ে বলল, হাা, [আমরা তা জানাব।] ঐ যে

نِي رَأَيتُهُ بِشَقُّ شِدْفَهُ فَكَذَّابُ بِحَدِّثُ لَ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغُ الْأَفَاقَ نَعَ بِهِ مَا تَرِي الرِّي إِيُّ مِ الْقَبْعَةِ وَالَّذِيُّ رأيته ينشدخ رأسه فرجل عكمه الله الْقُرْأَنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّهِيلِ وَلَمْ يَعْمَلُ بِمَا فِيْه بِالنَّهَارِ يَفْعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتُ الَّي يَوْمِ بة وَالُّذِيْ رَأَيْتُهُ فِي الثُّبِقِيبِ فَهُمْ الزُّنَاةُ وَالَّذَى رَأَيْتُهُ فِي النَّهْرِ أَكِلُ الرِّبُوا وَالشَّيْخُ الَّذَى رَأَيْتُ فِي اصل الشَّجَرة ابْرَاهِيْمُ وَالصَّبْيَانَ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ وَالَّذَىٰ يُوْقِدُ النَّارَ مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ وَالدَّارُ الْأُولِلِي النُّتِيُّ دَخَلْتَ دَارَ عَامُّةِ الْمُؤْمِنِيُّنَّ وَامَّنَّا هُذِهِ النَّدَارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَانَنَا جَبْرَئِيلُ وَهٰذَا مِيْكَائِيْلَ فَارْقَعْ رَأْسُكَ فَرَفَعْتُ ، أَسْمُ ، فَاذَا فَوْقَى مِثْلَ السَّحَابِ وَفَيْ رَوايَةٍ مثُلُ الرَّبَابَةِ الْبَيِضَاءِ قَالاً ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِيْ، أَدْخُلَ مَنْزِلِيْ قَالَا إِنَّهْ بِقِيَ لَكَ عُمُرُ لَمْ تَسْتَكُملُهُ فَلَوْ اِسْتَكُملْتُهُ اَتَبْتَ مَنْزلَكَ . (رَوَاهُ النُّبُخَارِيُّ) وَذَكِمَ حَدِيْثُ عَبُّد اللَّه بنْ عُمَرَ فِي رُوْبا النَّبيّ عَلَيْ فِي الْمَدِيْنَةِ فِيْ بَابِ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ.

এক ব্যক্তিকে দেখেছেন সাঁড়াশি দারা যার পাল চিরা হচ্ছিল, সে মিথ্যাবাদী, সে মিথ্যা বলত এবং তার নিকট হতে মিথ্যা রটানো হতো। এমনকি তা সারা দেশে ছডিয়ে পড়ত। অতএব তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণ করা হতে থাকবে, যা করতে আপনি দেখেছেন। আর যে ব্যক্তির মস্তক পাথর মেরে ঘায়েল করতে দেখেছেন, সে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা যাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে কুরআন হতে গাফেল হয়ে রাত্রে ঘুমাত এবং দিনেও তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করতো না। সূতরাং তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণই করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর [আগুনের] তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন তারা হলো জেনাকার [নারী-পুরুষ]। আর ঐ ব্যক্তি যাকে [রজের] নহরে দেখেছেন, সে হলো সুদখোর। আর ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যাকে একটি বৃক্ষের গোড়ায় উপবিষ্ট দেখেছেন, তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। তাঁর চতুম্পার্শ্বের শিশুরা হলো দো**জকে**র দারোগা মালেক। আর প্রথম যে ঘরটিতে আপনি প্রথমে প্রবেশ করেছিলেন, তা [বেহেশতের মধ্যে] সর্বসাধারণ মুমিনের গৃহ। আর এ ঘর যা পরে দেখেছেন তা শহীদদের ঘর। আর আমি হলাম হযরত জিবরাঈল (আ.) এবং ইনি হলেন হযরত মীকাঈল (আ.)। এবার আপনি মাথাটি উপরের দিকে তুলে দেখুন। তখন আমি মাথাটি তুলে দেখলাম, যেন আমার মাথার উপরে মেঘের মতো কোনো একটি জিনিস রয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, একের পর এক স্তবকবিশিষ্ট সাদা মেঘের মতো কোনো জিনিস দেখলাম। তাঁরা বললেন, তা আপনারই বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। তাঁরা বললেন্ এখনো আপনার হায়াত বাকি আছে, যা আপনি এখনো পূর্ণ করেননি। আপনার যখন নির্দিষ্ট হায়াত পূর্ণ হবে. তখন আপনি আপনার বাসস্থানে **প্রবেশ** করবেন। -[বুখারী] আর "মদিনায় নবী করীম 🚎 -এর <sup>স্ব</sup>প্ন" এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসটি 'হারামূল মদীনা' পরিক্ষেদে বর্ণিত হয়েছে।

# विजीय अनुत्रक : ٱلْغَصْلُ الثَّانِي

عَنْ ٢٠٠٠ أَبِى رَزِيْنِ وَالْعُقَيْلِيّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى رُؤْمَا الْمُؤْمِنِ جُزْهُ مِنْ سِنَّةٍ وَارْبُعِيْنَ جُزْهً مِن النَّبُوَّ وَهِي مِنْ سِنَّةٍ وَارْبُعِيْنَ بُوْهُ مَن النَّبُوَّ وَهِي عَلَى رَجُلُ لِ طَانِيرِ مَا لَمْ بُحَدِّيْنُ بِهَا فَاذَا حَدَّثَ بِهَا وَنَعَتْ وَاحْسِبُهُ قَالَ لَا تُحَدِّثُ إِلَّا حَدَّثَ بِهَا وَلَعَتْ وَاحْسِبُهُ قَالَ لَا تُحَدِّثُ إِلَّا حَدِيثًا اَوْ لَبَيْبًا وَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّيُ)

حبِبَبا أَو لَبِيَبا . (رواه الغِرَمِيْقِي) وَفِيْ رِوَايَة إَيِسْ دَاوَدَ قَالَ النُّرُوْيَا عَلَىٰ رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرٌ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ وَاحْشِيْهُ قَالَ وَلاَ تَقُصُّهَا إِلاَّ عَلَىٰ وَاذِّ ذِيْ رَأْيٍ . 88১৭. অনুষাদ: হ্যরত আবৃ রাখীন উকায়লী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুপ্লাহ 
বলেছেন,
মুমিনের স্বপু নব্য়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর
স্বপু অন্যকে বলার পূর্ব পর্যন্ত উড়ন্ত পাথির পায়ের মধ্যে
মুলতে থাকে। অর্থাৎ তার কোনো স্থায়িত্ব নেই.) আর
যখনই তা কারো নিকট বর্ণনা করা হয়, তখন তা
বাস্তবায়িত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা,
নবী করীয় 
ব্রু এটাও বলেছেন যে, কোনো বন্ধু অথবা
জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছে স্বপ্লের কথাটি প্রকাশ
করো না। —তিবমিয়ী।

আর আবৃ দাউদের রেওয়ায়েতের মধ্যে আছে, নবী করীম ্রা বলেছেন, স্বপ্লের তা'বীর না দেওয়া পর্যন্ত পাথির পায়ে ঝুলতে থাকে। আর যথনই তার তা'বীর দেওয়া হয়, তখন তা বান্তবায়িত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, নবী করীম ্রা একথাও বলেছেন যে, কোনো বন্ধু অথবা কোনো জ্ঞানী [অর্থাৎ তা'বীর সম্পর্কে জ্ঞাত] ব্যতীত অন্য কারো কাছে স্বপ্লের কথা বর্ণনা করো না।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ضَرُّ الْحَدَيْثِ (হাদীসের ব্যাখ্যা): স্বপু পাথির পায়ে ঝুলতে থাকা– অর্থাৎ ভালো-মন্দ উভয়টি হতে পারে। ফলে তাবীর যাই দেওয়া হবে তাই ফলবে। সৃতরাং যার তার কাছে স্বপু প্রকাশ করা উচিত নয়। তবে এ সম্পর্কে শ্বরণ রাখতে হবে, স্বপ্লের কথা শুনার সাথে প্রথমে বলতে হবে, ভালোই দেখেছেন। আর বলবে الْعَيْدُ لِنَا وَمُسَّرُّ لِاعْدَانِيَا

وَعَرَفُ اللّهِ عَلَيْ عَنْ وَرَقَعَةَ فَعَالَتْ سُنِلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَنْ وَرَقَعَةَ فَعَالَتْ لُهُ خَدِيْجَهُ النَّهُ كَانَ قَدْ صَدَّقَكَ وَلَكِنْ مَاتَ قَدْ صَدَّقَكَ وَلَكِنْ مَاتَ قَدْ صَدَّقَكَ وَلَكِنْ مَاتَ قَدْ صَدَّقَكَ اللهِ عَلَى أُرِيْتُهُ وَلَيْ اللهِ عَلَى أَرِيْتُهُ وَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ ا

88১৮. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, 
একদা রাসূলুরাহ 

-কে ওয়ারাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করা হলো। (অর্থাৎ তিনি মুসলমান ছিলেন কিনা।) হযরত 
খাদীজা (রা.) তা নবী করীম 

-এর সম্মুখে 
বলেছিলেন, ওয়ারাকা তো আপনাকে সত্যবাদী বলে 
ধ্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আপনার নবুয়ত প্রকাশের 
পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন রাস্লুল্লাহ 
বললেন, ওয়ারাকাকে স্বপ্লে আমাকে দেখানো হয়েছে,তার 
গায়ে সাদা কাপড় রয়েছে। যদি সে জাহান্লামি হতো 
তাহলে তার গায়ে অন্য ধরনের কাপড় হতো।

⊣্আহমদ ও তির্মিযী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : গুয়ারাকা ইবনে নওফল ইবনে আসাদ ইবনে আপুল উথ্যা ছিলেন হযরত খাদীজা (রা.)
-এর চাচাতো ভাই। তিনি জাহেলিয়াতের যুগে ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী ছিলেন। আল্লাহর একত্বাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মূর্তিপূজা করাকে ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। বুখারী শরীফের শুরুতে উল্লেখ আছে যে, তিনি রাসূল — -এর নবুয়তের সংবাদ পাওয়ার পর তাঁর প্রতি নিজের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন।

وَعَنِ الْبُن خُزَيْمَةَ بُنْ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ آبِنَ خُزَيْمَةَ بُنْ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ آبِنَ خُزَيْمَةَ بُنْ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ آبِنَ خُزَيْمَةَ النَّبِيِ عَنْ النَّبَيِ عَنْ النَّبَرَ الْفَائِمُ النَّبِيِ عَلَى جُبْهَةِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبَرَ فَاضَطَجَعَ لَهُ وَقَالَ صَدِقَ رُوْيَاكَ فَاخُبَرَهُ فَاضَطَجَعَ لَهُ وَقَالَ صَدِقَ رُوْيَاكَ فَسَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ . (رَوَاهُ فِي شَرْجِ فَسَجَدَ عَلَى جَبْهَتِه . (رَوَاهُ فِي شَرْجِ السَّنَةَ ) وَسَنَدُكُرُ حَدِيْثَ ابِيْ بَكْرٍ كَانَ السَّمَاءِ فِي بَابِ مَنَاقِبِ مِيْزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فِي بَابِ مَنَاقِبِ الْمُنْ عَنْهُمَا .

# र्जीय अनुत्रक : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرْفِ اللَّهِ عَلَى مَمْرَةَ بَنْ جُنْدُ إِرضَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِمَّا يَكُثُرُ اَنْ يَّقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَمَّا يَكُثُرُ اَنْ يَقُولُ لَا اللَّهُ مَنْ كُمْ مِنْ رُؤْياً فَعَيْقُ مَنْ كُمْ مِنْ رُؤْياً فَيَعَقُمُ عَلَى اللَّهُ اَنْ يَقَصُ وَانِتَهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ اَنَّهُ اَتَانِي اللَّهِ لَمَ اَنْ اللَّهُ اَنْ يَعَلَى وَانَّهُ مَا قَالًا لِي اِنْطَلِقُ وَإِنَّهُما وَذُكُرَ مِثْلَ الْحَدِيثُ وَإِنَّهُما الْاَوْلِ بِطُولِهِ.

لِيُ طُولُولُ لَا أَكِيادُ أَرَى وَأَسَعَ في السَّمَاء وَاذَا حَوْلَ الرَّجَلِ مِنْ أَكْثُر ولدان رأيتيهُم قَطُ قَلْتَ لَهُما مَا هٰذَا مِا هُذُا مِا هُزُلاء فكخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالُ شِطرِ م خُلْقهم كَأَحُسَنَ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطَرَ مِنْ كاقبع ما أنت راء قال قالا إذهبوا فقعوا فَيْ ذَلِكَ النُّهُمْ قَالَ وَإِذَا نَبُهُمُ مُعْتَرِضُ

অবশ্য অত্ৰ হাদীসে এমন কিছু কথা বৰ্ধিত আছে, যা পূৰ্বে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। আর তা হলো, সন্মুখে আমরা একটি ঘন সন্নিবিষ্ট বাগানে এসে উপনীত হলাম। বাগানটি বসন্তের হরেক রকম ফুলে সুশোভিত ছিল। হঠাৎ বাগানের মধ্যস্থলে আমার দৃষ্টি এমন এক ব্যক্তির উপরে পড়ল, যিনি এত দীর্ঘকায় ছিলেন যে, উপরের দিকে তাঁর মাথা দেখা আমার জন্য কষ্টকর ছিল। তার চতুম্পার্শ্বে এত বিপুল সংখ্যক শিশু ছিল, যাদেরকে আমি কখনো দেখিনি। আমি সঙ্গীদয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে? আর এরাই বা কারা? কিন্তু তারা আমাকে বললেন, সামনে চলুন। সুতরাং আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে বিরাট একটি বাগানে এসে উপনীত হলাম। এরূপ বড় ও সুন্দর বাগান এর পূর্বে আর আমি কখনো দেখিনি। রাসূল 🕮 বলেন, তারা আমাকে বললেন, বাগানের বৃক্ষে আরোহণ করুন। আমরা তাতে আরোহণ করলে এমন একটি শহর আমাদের নজরে পড়ল যা সোনা ও রূপার ইট দারা নির্মিত ছিল। আমরা ঐ শহরের দরজায় পৌছলাম, দরজা খুলতে বললে আমাদের জন্য দরজা খোলা হলো। তার ভিতরে প্রবেশ করে আমরা কতিপয় লোকের সাক্ষাৎ পাইলাম। যাদের শরীরের অর্ধেক ছিল যেসব রূপ তুমি দেখেছ তার চেয়ে খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত। আর অর্ধেক ছিল তোমার দেখা রূপের মধ্যে অত্যধিক বিশ্রী। রাসুল 🚃 বলেন, আমার সঙ্গী দুজন ঐ সমস্ত লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, যাও, তোমরা এ ঝরনায় নেমে পড়। তথায় প্রস্থের দিকে প্রবহমান একটি ঝরনা ছিল। তার পানি ছিল একেবারে সাদা। তারা গিয়ে তাতে নামল। অতঃপর নহরের পানিতে ডব দিয়ে তারা আমাদের কাছে ফিরে আসল। দেখা গেল, এখন তাদের দেহের ৰুদাকৃতি দূর হয়ে গিয়েছে। এক্ষণে তারা খুব সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে গেছে। হাদীসটির বর্ধিত এ কথাগুলোর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, বাগানে যে দীর্ঘাকৃতির লোকটিকে দেখেছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.) :

وَاصَّا الْوِالْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُوهٍ
مَاتَ عَلَى الْفِيطْرَةِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ
الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُولُ السُّلِهِ عَلَيُّ وَاَوْلَادُ
الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُولُ السُّلِهِ عَلَيُّ وَاَوْلَادُ
الْمُشْرِكِيْنَ وَامَنَا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوا شَطْرُ
مِنْهُمْ قَيِيثَ كَانُوا شَطْرُ
مِنْهُمْ قَيِيثَ كَانُوا شَطْرُ مِنْهُمْ قَيِيثَ عَالَيْهُمْ فَيَالِيَّكُ فَالنَّهُمْ قَيَيْنَ كَالْوَا شَيْنَا لَكُومُ اللَّذِينَ كَالْخَرَانَ اللَّهُ مَا لَيْعَالُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَيْنَا لَا يَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ . (رَوَاهُ البُحُارِيُ)

আর তাঁর চার পার্দ্ধের বালকগুলো ছিল সে সমন্ত পিত যারা দীনে ফেডরাতের [ইসলামের] উপর মৃত্যুবরণ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মুসলমানদের কেট কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ! আর মুশরিকদের সন্তানঃ জবাবে রাস্লুল্লাহ! বললেন, তারাও সেখানে। আর ঐ সমন্ত লোক যাদের শরীরের অর্ধেক অংশ সুন্দর ছিল আর বাকি অংশ ছিল কদাকার, তারা সে সমন্ত লোক, যারা ভালোর সাথে মন্দ কাজও মিশ্রিভভাবে করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্রুটিসমূহ ক্রমা করে দেন। -[বুখারী]

وَعَنِ النَّهُ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَمَرَ ارض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّرَجُ لَ عَثَلَ مَنْ اَفْرَى الشِّعْدَى أَنْ يَسرى السَّرَجُ لَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيّا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

88২১. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রি বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অপবাদ হলো, কারো নিজ চক্ষুদ্বয়কে এমন জিনিস দেখানো, যা তারা দেখেনি। - বিখারী

### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ নিজের চক্ষুর উপর এমন অপবাদ দেওয়া যা চক্ষু দেখেনি তথা মিথ্যা রপ্ন মানুষকে বিদা। আর রপু হলো নবুয়তের একাংশ, কাজেই জাগ্রত অবস্থায় মিথ্যা বলা অপেক্ষা ঘুমন্ত সময়ের মিথ্যা জঘন্যতম।

88২২. জনুবাদ : হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ক্রাবলেছেন, ভোর রাত্রের স্বপ্ন হলো সবচেয়ে অধিক সত্য। –[তিরমিযী ও দারেমী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ সময় আল্লাহ তা'আলা সর্বনিম্ন আকাশে অবতরণ করেন। আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাড তর্থন নাজিল হতে থাকে। আর এটা দোয়া কবুল হওয়ার সময়। সুতরাং এ সময়ে দেখা স্বপু সর্বাধিক সত্য হয়ে থাকে।

### পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত